| VISIT | Dwarkaunee                               | Silvas | stu.co   | TILL - |              |
|-------|------------------------------------------|--------|----------|--------|--------------|
| EDEE  | Vastu Consultancy,                       | Music, | Epics,   | Devot  | ional Videos |
| LKEE  | Vastu Consultancy,<br>Educational Books, | Educa  | tional V | ideos, | Wallpapers   |

All Music is also available in CD format. CD Cover can also be print with your Firm Name

We also provide this whole Music and Data in PENDRIVE and EXTERNAL HARD DISK.

Contact : Ankit Mishra (+91-8010381364, dwarkadheeshvastu@gmail.com)

# SHRIHARIII SHRIHARIII SHRIHARIII SHRIHARIII (BANGLA)

## সূচীপত্র

| विषग्न                                                                            | गृष्ठा    | বিষয়                                                                                                              | পৃষ্ঠা       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4                                                                                 | 5-02      | <b>जरग</b> शा, खदखी, <b>याग्रा, काकी, का</b> नी छ                                                                  |              |
| পুকর্বখণ্ড                                                                        |           | মথুরার মাহাদ্যা ও জাহ্নবীতীরে কর্ত্তব্যা-<br>কর্ত্তব্য নির্ণয়                                                     | 750          |
| নৈমিষারণ্যে ঋষিগণের নিকট মহাত্মা<br>সনংকুমারের আগমন                               | 99        | ভূগুরামের বৃত্তান্ত বর্ণন প্রসঙ্গে জমদগ্রির<br>আশ্রমে কার্ডাবীর্যোর আতিথা গ্রহণ<br>জমদগ্রিসহ কার্ডাবীর্যোর সংগ্রাম | \$06<br>\$85 |
| শ্বিপুরাণ মাহাত্মা ও ধর্মাধর্ম কথন<br>প্রকৃতি বর্ণন                               | 90<br>68  | ঝ্যিসহ নৃপতির পূর্ণমৃদ্ধ ও প্রজাপতির                                                                               |              |
| প্রকৃতি মাহাত্ম্য ও শিবের দর্পচূর্ণ<br>শিবপ্রিয় পুষ্পনির্ণয়, ভূজবল নামক         | 67        | আগমন<br>যুদ্ধে জমদন্তির মৃত্যু                                                                                     | 786          |
| তষ্করের উপাখ্যান ও বিস্বোৎগত্তি<br>শিবের নীলকণ্ঠ ধারণ ও মাহান্যা                  | <b>40</b> | পতিশোকে কবিপত্নীর খেদ<br>ক্ষত্রিয় নিধনে ডৃগুরামের শপথ ও                                                           | 785          |
| সংক্রেপে রামায়ণ বর্ণন                                                            | 95        | প্রজ্ঞাপতির নিকট গমন<br>কৈলাসে ভৃত্তরামের গমন ও পাত্তগত                                                            | 363          |
| রাবণের সহিত জটায়ুর যুদ্ধ এবং রাবণ<br>কর্ত্তৃক সীতাকে অশোক বনে স্থাপন এবং         |           | অস্ত্ৰভাভ                                                                                                          | 200          |
| সীতার দিব্য চরু ভোজন<br>সরমা কর্তৃক সীতাকে প্রবোধদান ও রামের                      | 60        | ভৃত্তরামের যুদ্ধযাত্রা<br>কার্দ্রাবীর্য্যের বিভীষিকা দর্শন                                                         | 265          |
| সহিত স্থাব হন্মানাদির মিলন, হন্মানের<br>লক্ষা প্রবেশ, চণ্ডীপূজা, লক্ষাদক্ষ, সীতার |           | রাণী কর্তৃক নৃপতিকে সাস্ত্রনা<br>রাজরাণীর দেহ বিসর্জন ও রাণীর শোকে                                                 | 286          |
| সহিত কথোপকধন ও হনুমানের পুনরাগম                                                   | 1 92      | নরপতির খেদ<br>ভৃগুরাম সহ কার্ন্ডাবীর্য্যের যুদ্ধ                                                                   | 369<br>393   |
| শীরামের লন্ধায় গমন, রাবণ বধ ও<br>শীতা উদ্ধার                                     | 10        | রণে ভদ্রকালী দর্শন ও রাম কর্তৃক স্ত্রতিবাদ<br>কার্দ্রাবীর্য্যের পতন                                                | 590          |
| হনুমানের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে ভীমের নীলপথ<br>আনয়ন ও হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ এবং      |           | প্রজ্ঞাপতি সদনে ভার্গবের প্রস্থান<br>ভার্গবের কৈলাসপূরে গমন, গণপতিসহ                                               | 23%          |
| কপিধ্বজের কর্না<br>শিব বংশ কর্মন প্রসঙ্গে বস্ত্র ইইতে গণেশের                      | 90        | বিবাদ ও শিবের আজ্ঞায় কামরূপে গমন                                                                                  | 200          |
| উৎপত্তি ও তদীয় গজমুতের বিবরণ                                                     | ©6        | ভৃত্তরামের প্রতি ভগবতীর রোধ<br>দ্বিজবেশে কৈলাসে শ্রীহরির আগমন ও                                                    | 786          |
| কার্ডিকেয়ের বিবরণ<br>গঙ্গা মাহাত্মা ও সহস্রনাম কীর্ডন                            | 200       | ভৃগুরামের উদ্ধার                                                                                                   | >9;          |
| গঙ্গা স্নানবিধি ও ভার মাহ্যদন্ত                                                   | 728       | রাম কর্তৃক হৈমবতীর ন্তব, হৈমবতীর<br>রোম শান্তি ও রামের কামরূপে যাত্রা                                              | 290          |

| ^                                       | Tella: | Chare                                              | পৃষ্ঠা |
|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| विषय                                    | পৃষ্ঠা | বিষয়<br>মাল ও দিন বিশেষে উপবাদের ফল বর্ণন         | 804    |
| গণপতির স্তব                             | 294    |                                                    | 803    |
| নৃসিংহ অবডার কথা                        | 500    | অন্তর্মী বিধি                                      |        |
| মৎস্যাবতার<br>                          | 500    | লক্ষ্মণাপ্তমী                                      | 822    |
| যম ও যম্নার উপাখ্যান                    | SOF    | দানধর্ম বিধি                                       | 824    |
| পতিব্ৰতা কথা                            | 424    | দান প্রজাপাত্য ও শান্তপনাদি ফল                     | 878    |
| ভূগোল বিবরণ                             | 250    | শিবশিরে চন্দ্রোৎপত্তি                              | 873    |
| হরিভক্তি ও জীবের মোক্ষবার্ড             | 442    | পূর্ণদি ব্যবির উপাখ্যান                            | 679    |
| নিয়তির কথা                             | 220    | মহাদেবের অস্ট্রনাম ও লিঙ্গার্চন ফল                 | 847    |
| মৃত্যুর পর পরিণাম                       | २७२    | শিবের আটবট্টি অবস্থান পীঠ                          | 846    |
| মহাপাপাদি বর্ণন                         | ২৩৩    | ধ্যানের ফল                                         | 846    |
| শুমনাৰ্গ নিৰ্ণয়                        | 268    | थान्यां १ ७ थानां प्राचानि                         | 800    |
| আত্মতত্ত্ব বোধ                          | 209    | যোগসাধন                                            | 803    |
| বৃহস্পতিয় উপা <b>খ্যা</b> ন            | २७१    | ব্যরাণসী মাহাজ্য                                   | 882    |
| পূর্যানন্দন ও বীরসেনের কথা              | २४३    | হরিকেশ বক্ষের উপাখ্যান                             | 860    |
| রাজ কর্ডব্য                             | 922    | শিবের ব্রতানৃষ্ঠান                                 | 841    |
| রতের মাহাখ্য নির্ণয়                    | తిషేట  | নারায়ণ ও গাল্ব হারির কথা                          | 86     |
| চিও শুদ্ধি ও স্লানবিধি                  | 990    | নৃপতিসহ গালব অধির যুদ্ধ                            | 84     |
| বাদশীরত ও মাহাদ্যা                      | 400)   | ত্তিপুরাসুরের কাহিনী                               | 848    |
|                                         |        | ত্রিপুরাসুরের যুদ্ধে উদ্যোগ                        | 89     |
| <u>ডিভরখত</u>                           |        | ত্রিপুর দহন                                        | 890    |
| পুন্ধর মাহাদ্য ও পূস্পবাহন উপাধ্যান     | 998    | মহেশ্ব বোগ                                         | 8,94   |
| বিশোক দানশী ও লবণ ধেনু ব্রতের           |        |                                                    |        |
| উপাখ্যান                                | 485    | ্ৰাবিখণ্ড)<br>———————————————————————————————————— |        |
| তড়াগাদি জ্বলাশয় ও বৃক্ষাদি প্রতিষ্ঠা  | 963    | বামদেবের আত্রমে তুতি ঋষির গমন                      | 874    |
| সৌভাগ্য শয়ন ব্ৰভ                       | 966    | কেতকী কাহিনী ও ব্রহ্মার সৃষ্টি বর্গন               | 85     |
| যোগিনীগণের উৎপত্তি                      | 095    | দেবণণ কর্তৃক ছাদশ লিঙ্গ পূজন                       | 854    |
| ঘোর দৈত্য বধ                            | 996    | দেবগণ কর্ত্ত ছাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ পৃন্ধন             | 814    |
| দেবী দেহে শিবদর্শন                      | 400    | ত্রিপুরাসুর কর্তৃক দেবরাজ্য গ্রহণ                  | Ba-    |
| ব্রন্ধে বিশ্বস্থিতি ও শুক্রের বৃত্তান্ত | 940    | উপমন্য ক্ষির কথা                                   | 89     |
| পঞ্চব্ৰক্ত পূজা                         | 980    | শিব কর্তৃক ত্রিপুরাসূর বধ                          | 831    |
| পিওদান মাহাব্য                          | 460    | শ্রীহরি কর্তৃক শিবকে বৃষ প্রদান                    | 60     |
| শিবলিঙ্গ বর্ণন                          |        | শিৰ সহ সতীর পরিণয়                                 |        |

The state of the s

| -   |
|-----|
| 26  |
| - 1 |
|     |
|     |

cas

| _ |                                       |     |                                      | 0.80   |
|---|---------------------------------------|-----|--------------------------------------|--------|
|   | विषय                                  | न्छ | <b>विष</b> ग्न                       | পৃষ্ঠা |
|   | সতীর অগ্নিপ্রবেশ                      | 604 | বাণরাজার কাহিনী ও মহাকালের উৎপত্তি   | 485    |
|   | দক্ষযক্ত ধ্বংস হেতু বীরভদ্রের জন্ম    | 609 | হর গৌরীর গোপবেশ ধারণ ও               | -      |
|   | ব্রস্মা ও সন্ধ্যার মৃগ রূপ ধারণ ও শিব | 2   | কীর্তিবাসাসুর বধ                     | 688    |
|   | কর্তৃক মৃণ রূপী ব্রক্ষার শিরঃচেছদ     | 425 | শিব কর্তৃক উমার পদসেবা, শঙ্কর বাপীর  |        |
|   | মেনকার গৌরী প্রসৰ                     | 626 | উৎপত্তি ও গোদাবরীর প্রতি অভিশাপ      | 489    |
|   | ভূত্তির নিকট মদন দহন বর্ণন            | 622 | হুরগৌরীর রাসলীলা                     | 483    |
|   | মদন শোকে রতির বিজাপ                   | 020 | ত্রিভূবনেশ্বরের অষ্টোত্তর শতনাম      | 667    |
|   | উমার তপস্যা ও শিবের আবিভবি            | 423 | একাল্ড কাননের মাহাত্ম্য              | 600    |
|   | শিবের কৃত্তীর মূর্ত্তি ধারণ ও উমালাভ  | 426 | বিষ্ণুর সুদর্শন লাভ, হিরণ্যাক্ষ বধ ও |        |
|   | তারকাসুর বধ                           | 650 | ৰব্ৰাহকাপে ধরণী উদ্ধার               | eas    |
|   | কার্ত্তিকের তীর্থবাত্রা ও গণেশের      | +   | শিবের কালকুট ভক্ষণ                   | 009    |
| l | গণপতিত্ব সাভ                          | 000 | শিব পূজার ফলে মার্কণ্ডেয়ের          |        |
| 1 | ষড়াননের তীর্থশ্রমণ                   | 200 | অমর বর লাভ                           | 220    |
|   | উমাশালে জয়ার মর্ত্তে আগমন ও          |     | শিব চতুৰ্দশী ব্ৰতবিধি                | 840    |
|   | হরিশ্বদ্রকে পতিত্বে বরণ এবং তাহার     | 7   | কৃষ্ণ শম্মা পিশাচের উপাখান           | 693    |
|   | গর্ডে নন্দী ও ভূঙ্গীর জন্ম            | 000 | চতুৰ্দেশী ব্ৰভবিধি                   | 690    |
|   | মনিকর্থিকার মাহাত্য                   | 699 | শিবপুরাণ শ্রবণের ফল                  | 292    |
|   | কাশীধাম মাহাখ্যা                      | 205 | শিবের অস্টোত্তর শতনাম                | 695    |
|   | অন্তৰ্গুহে যাত্ৰাবিধি                 | 400 | শিবপুরাণে বিশিষ্ট স্থান ও চরিতাবলীর  |        |
|   |                                       |     | পরিচয়                               | 46-5   |



# শিবান্টক স্থোত্ৰম্

গ্রভূমীশ মণীশমশেষভনং ভণহীনমহীশ গরলাভরণম্। রণ-নিভিন্ন্ত দুর্জন্ন দৈতাপুরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।। গিরিরাজ সূতান্বিতং বামতনুং তনুনিন্দিত রাজিত কোটিবিধূস্। বিধিবিকু শিরোধৃতপাদযুগং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুষ্।। শশপাঞ্জিত রঞ্জিতসগ্মকুটং কটিলম্বিত সূন্দর কৃত্তিপটম্। সুরশৈবলিনীকৃত পৃতজ্ঞটং প্রণমামি শিবং শিবকদতকুষ্।। নয়নত্রয় ভূবিত চারুমুখ্য মুখপথ পরাজিত কোটিবিপুম। বিধুখণ্ড বিমণ্ডিত ভাল তাঁং প্রণমামি শিবং শিবকর্রতকৃম্।। বৃষরাজ নিকেতনমাদিতরং গরলাসর্গমাজিবিবাণধরম্। প্রমধাধিপ সেবক রম্ভনকং প্রণমামি শিবং শিবকশ্বতক্রম্।। মকর্মক মত্যোতসহরং করিচর্মগনাগ-বিবোধকর্ম। বরমার্ণগশূল বিষাণ ধরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতক্রম্।। ফ্রগদৃত্তবপালননাশকরং ত্রিদিবে<del>শ-</del>শিরোমণি স্টপ্রদম্। প্রিয়মানব সাধু জনৈক গতিং প্রদামমি শিবং শিবকরতক্রম্।। অনাথং সুদীনং বিভো বিশ্বনাথ পুনর্জন্ম-দু:খাৎ পরিত্রাহি শথে। ভক্তোহ্খিল দুঃখ সমূহ হরং প্রণমামি শিবং শিবকলতকম্।।

### । विविधिनिरका संगीय मह।।

ওঁ অবিশ্বেদ ব্রতং দেবং স্বংপ্রদানাং সমর্গিতং।
ক্ষমন্থ জগতাং নাথ ত্রৈলোক্যাধিপতে হরং।।
ধর্ম্মাস্য কৃতং পূণ্যং তদ্রন্দস্য নিবেদিতং।
ত্বং প্রদানান্যা দেব ব্রতমন্য সমার্গিতং।।
প্রসন্মো তব মে শ্রীমনমন্ত্রতিঃ প্রতিপদ্যতাং।
স্থদালোকনমারেন পবিব্রহন্দি ন সংশয়ঃ।।
১

# শিবপুরাণ

### গদ্যে সংক্ষিপ্তসার



নিধিল বিশ্বের সর্বজ্ঞ অনাদি পুরুষ নিতালীলাপ্রবিষ্ট গোলোক রপ্তন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাপ্রে প্রণাম জানাই। তাঁর গুণগানমুখর পবিত্র ধাম নৈমিধারণ্যে শৌণকাদি মুনিদিগের নিকট একদা ভভাগমন কর্মেন ব্রহ্মার পূত্র শান্ত্রজ্ঞ সনৎকুমার।

ভাঁর আগমনে থবিগণের মনে শিব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত জ্ঞান লাভের অনুপ্রেরণা হল। সবাই সনংকুমারকে যথাবিহিত পাদ্য অর্থ্যাদি অর্পণ করে যোগ্যাসনে উপবিষ্ট হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। শৌণকাদি শবিবর্গের আপ্যায়নে কুণাসনে উপবিষ্ট হলেন বিরিঞ্জি নন্দন।

মূনিগণ তাঁর নিকট ভগবান শিব সমস্কে কিছু জানতে চাইলেন, লিঙ্গার্চন বিধি, শিবের অর্চনা, প্রসাদ মাহাস্ম্য প্রভৃতি। সেই সঙ্গে তাঁরা জানতে চাইলেন শিবের মূর্ত্তি বিভাগ ও তদ্মন্ত্রের বিধান, আবর্ত্তিক বিধি প্রভৃতি।

সানন্দিত সনৎকুমার ঋষিবর্গের প্রশ্নোত্তরে বললেন, আমি আপনাদের নিকট মঙ্গলময় ও সবর্গবিদ্ধ বিনাশকারী শ্রীশ্রীলিবের পুরাণ কাহিনী বর্ণনা করব।এই কথা যিনি মনবোগ সহকারে ও ভক্তিভরে শ্রবণ করবেন তিনি ৰশঙ্কর ও আয়ৃত্বর হবেন, দীর্ঘকাল নীরোণ অবস্থায় পৃথিবীতে জীবনযাত্রা নিব্বহি করে। অন্তিমে সক্ষয় হবেন দেবলোকে অবস্থান করতে।

তিনি বললেন — পূর্বের্ব এই বিশ ছিল ঘোর ডমোময়। তখন একমাত্র পরমান্ত্রা বলে যিনি ছিলেন তিনি বহুকাল চিন্তা করার পর সৃষ্টি করলেন জ্ঞান। অবশেষে সৃষ্টি করলেন অহন্তার। অহন্তার হতে সৃষ্টি হল পঞ্চতৃত। তারপর বোড়শ বিকারে অন্ত প্রকৃতির সৃষ্টি হল। ক্রমে ক্রমে শব্দ স্পর্ণ রূপ রূস গন্ধ প্রাণ অপানাদির সৃষ্টি হল। সঙ্গে সঙ্গে সন্ত রুজ্য ও তামাগুণের সৃষ্টি হল। এই তিন গুণো জ্বন্য নিলেন রক্ষা-বিষ্ণু ও মহেশ্বর। স্বাং শিব তাঁর মহাতেজে মুন্ধ করলেন বিশাল ত্রিভুবন। তাই ক্থিত হল শিব হতে শ্রেষ্ঠ শক্তি আর কেউ নায়। কন্তে কল্পে ব্রন্ধা বিষ্ণু সৃষ্টি হর আর শিব সব লয় করেন। একান্তর যুগ গত হলে এক মনন্তর স্থার চতুর্দেশ মনন্তরে এক কন্তু। এক কল্প সমান বিধাতার একদিন। আর এক কল্পে এক নিশা। এইভাবে মাস ও বর্ষের সৃষ্টি হলে ব্রন্ধার পরমান্ত্র হয় একশত বৎসত্ত্ব। এই সময় শিবের এক নিমেষ। চন্দ্র সূর্য্বাদি গ্রহণণ এক নিমেষ মাত্র জীবিত রয়।

এই বিশাল বিশ্বে মেটি সাতটি লোক বিদ্যমান এবং সাতটি পাতালও আছে। লীলাপ্রসঙ্গে শিব আবার এওলি ধ্বংস করেন।

সকলের সার হল ধর্মা আচরণ করা। সংসারে ধার্ম্মিক মানুষ মাত্রেই লান্তির আশ্রয় পান কিন্তু অধার্ম্মিক বাক্তিগণ নানাপ্রকার বিশ্বের সম্বাদীন হন। আমরা পিতা মাতা দ্রীপ্ত অনেক কিছু প্রতিপালনে ব্যস্ত থাকি কিন্তু একমাত্র ধর্মাই হল সর্ববর্তমের শ্রেষ্ঠ। যে মানুষ ধর্মা আচরণ করতে অক্ষম তিনি পশুরও অধম। কারণ মানুষ ধর্মা পালন করতে সক্ষম। গভরা ধর্মা পালন করতে পারে না।

তিনি ঋষিণণক্ষে আন্ত্রও বললেন, যে ধর্ম্ম চারপাদে পরিপূর্ণ। সত্যযুগে এই চারিণাদ সুশোভিত, ব্রেতায় তিনপাদ, স্বাপরে দ্বিণাদ ও কলিযুগে একপাদ থাকে। আর কলিযুগের শেষের দিকে একপাদও থাকে না। কারণ তখন কলিতে মানুব অধর্ম্মের মধ্যে নিমজ্জিত হয়।যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথে থাকে তার কল্যাণ হর আর যে অধর্ম্মপথে থাকে তার হয় অকল্যাণ। অধার্মিক ব্যক্তিকে কেউ ভালচোখে দেখে না।

তারপর সনংক্ষার নৈমিষারশ্যে ঋষিগণের নিকট চৌরাশী নরককৃত ও পাপ বিশেষে বিভিন্ন নরক বিশেষের কথা ব্যাখ্যা করেন। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্যা কর্তব্য ও অধিকার এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য ও অধিকার সমূহ ব্যাখ্যা করলেন।

প্রতৃতি কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বললেন — প্রকৃতির কাহিনী বর্ণনা করা অতীব কঠিন তথাপি সামান্য অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আমি বলছি। প্রকৃতির প্রধান ওণ তিনটি। সৃষ্টি কারণে তিনি সবর্বদা রমণীরূপা শতিধারণ করেন। স্বয়ং সনাতন প্রুষ পরমান্য মহানুভব সৃষ্টি কারণে দুই ভাগে বিভক্ত হন। দক্ষিণে পুরুষ ও বামভাপেহন রমণী। ইচ্ছাময়ী সে প্রকৃতি হলেন মহাদেব প্রশায়নী গণেশ জননী। বিশ্বময়ী নারায়ণী তিনি বক্ষা সনাতনী। মহালক্ষ্মীরূপে তিনি বৈকুঠে বিরাজিতা, সরগ্রতীরূপে বাজা-বিধায়িনী, সাবিত্রীরূপে রক্ষার তামিনী আবার রাধাবেশে হরিপ্রাণ কৃষ্ণ বিদোদিনী। পৃথিবীর মত বত রমণী সবাই মহামায়ার অংশভাতা। তাই কোন নারীকে নিন্দাবাদ মহাপাপ। তারপর তিনি পুরুষের অবোগ্যা কুলটা রমণীর কাহিনী ও চালচলন ব্যান্যায়িত করেন।

প্রকৃতি মাহাম্ম কথন প্রসঙ্গে তিনি শিবের দর্পচূর্ণ কাহিনীও প্রকাশ করলেন।

একদা শিব ও শিবানী উভয়ে সুরম্য পরিবেশে উপবেশন করে কিছু সময় প্রিয়ভাবে আলাপ করলেন। তারপর উভয়ে মৌনভাব অবলয়ন করেন।

শিব মনে মনে ভাবলেন — এই বিশাল ব্রন্ধাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়কর্ত্তা স্বয়ং আমি। আমার অধীনস্থ ব্রন্ধা বিকুং আর সমস্ত দেবগণ। পৃথিবীর স্বাই আমাকে ভগবান জ্ঞানে পূজা করে।

শিবের মনোভাবের কথা ব্থতে পারলেন প্রকৃতিদেবী। তাই সহসা তিনি নখের আঘাতে একটুকরো মৃতিকা তুলে এক অপূবর্ব গোলাকার বটিকা নির্মাণ করে শিবের কোলে ছুঁড়ে নিলেন। শিব সেই মাটির বটিকাকৈ হাতে তুলে নিয়ে নিরীক্ষণ করতে করতে দেখলেন অতীব সুন্দর সেই গোলাকার বটিকা বৃহৎ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল তার সুবর্ণদ্বার। সেই খার দিয়ে শিব ভিতরে প্রবশে করে দেখলেন বিশাল শ্ব্যা শ্যামলা প্রান্তর, অগণিত বৃক্ষরাজি সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। সে প্রান্তর লগুনে করে অন্য দারদেশে প্রবেশ করে দেখেন দশানন ফুক্ত মহাদেব। আরও সেধানে অনেক দেব-দেবীকে দর্শন করে চলে গোলেন অন্য এক দ্বারে। সেখানে প্রবেশ করে তিনি দেখলেন কতকগুলি ব্রন্ধা-বিষ্ণুও মহাদেব। তাঁদের কারো মাথা দশটি কারো বিশটি কারো বা পঞ্চাশ — একশ, আবার কারো কারো মাথা এক হাজার। সেখানে স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্টা আছেন দেবী সিংহবাহিনী প্রকৃতি দেবী। সবাই তাঁকে যে যার ব্রন্ধাণ্ডের কাজকর্ম বুঝিরে দিয়ে চলে বাচ্ছেন।

এইসব লক্ষ্য করে মহানেখ নিজেকে ধিকার দিয়ে অধোবদনে বসে রইলেন। তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখনেন যেখানে যেমনভাবে বসেছিলেন, তেমনি বসে আছেন।

খাবিগণ ব্রহ্মাপুত্র সনৎকুমারকে শিবপ্রিয় পুষ্প নির্ণয় কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, বেডকরবী ফুলে পঞ্চাননকে পূজা করলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, লোহিত করবী ছারা পূজা করলে তার দ্বিগুণ ফল পাওয়া যায়। চাঁপা ফুলে শিবলিক পূজা করলে বহু সুকৃতি সখ্যয় হয়। প্রকাদশী ব্রতে যে কল প্রাপ্ত হয় ধুড়ুরা যুলে শিব পূজায় তদুর্গ ফল হয়।

পুরাজালে ভূজবল নামে এক দুর্মান্ত ভন্মর ছিল। একদা প্রতিবেশীণণ এক জোট হয়ে চোরকে ধরে রাজার হাতে ভূলে দিলে তিনি তাকে বিচার করে দণ্ড দিলেন চির নিব্বর্সিন। তন্তর অবস্তী নগরের শেষ প্রান্তে গিয়ে কুটীর বেঁধে বাল করে, কিন্তু তার লে চৌরবৃত্তি স্বভাব গেল না, লেখানেও রাজ্যবাদীদের দ্রব্যাদি চুরি করে জীবিকা নিব্বর্যহে রত হয়।

একদিন ছিল সোমবার — চতুদশী তিথি, তশ্বর ভূজবল সেদিন অন্ধার রাত্রে বিষয়ল সঞ্চয়ের লোভে গিয়ে উঠল কোন এক উদ্যানস্থিত বিশ্ববৃক্ষে, অসংখ্য বিশ্বয়ল্ত সঞ্চয় করল সেই বৃক্ষ থেকে। সেই বৃক্ষতলে ছিল শিবনিঙ্গ, তশ্বর বিশ্বফল ভাঙ্গার সময় অনেক বিশ্বপত্র সহ জল শিবলিকে পতিত হয়, বিশ্ব পত্র ও জল পেয়ে প্রম তৃষ্ট হলেন তশ্বরের উপর প্রম পুরুষ মহেশ্বর।

বিষবৃক্ষের বিষয়লগুলি তুলে নিয়ে জন্তর চলে গেল আপন গৃহে, কুটীরের মধ্যে সহসাঁ তার মৃত্যু হল। যমদৃত গেল তার পাশে, সঙ্গে সঙ্গে শিবদূতগণ গিয়েও হাজির হলেন। উভয়ের মধ্যে বাধল তুমুল বিবাদ। শিবের অনুচরকে যমদৃত বললে — যতদিন এই চোর বেঁচেছিল এর কোন ধর্মাজ্ঞান ছিল না, চৌর্যাবৃতি মগুপাপে নিপ্ত থাকার জন্য নরকবাস অনিবার্য।

একথা শুনে রক্তিম লোচন শিবের দৃতগণ যমনৃতগণকে চপেটাখাতে বিদায় দিয়ে ভূজবলকে কৈলালে নিয়ে গোলেন। এইডাবে শ্রীফল মাহাধ্যের কীর্জন করে ব্রন্ধপুত্র শ্রীফলবৃক্ষের অন্তত্ত জন্ম কাহিনী ব্যাখ্যা করলেন।

একদা রতুসিংহাসনোপরি উপবিষ্টা লক্ষ্মী – নারারণ আলোচনা করছেন পৃথিবীর মসল অমসলের কথা, সহসা লক্ষ্মীদেবী নারায়ণকে জিজাসা করলেন — কে ভোমার সবচেরে বেশী প্রির গ

নারায়ণ বলনেন — তুমি আমার একান্ত প্রিয়া, আমার তন্ত আমার অতি প্রিয়, আমার ভক্তদের মধ্যে শিব শ্রেষ্ঠ ভক্ত, তাকে বে পূজার্কনা করে সববাপেক্ষা সে আমার বেশী প্রিয়, শিবারাধনা বে না করে তার সকল পূণ্যকর্মাদি একেবারে সুথা।

নারায়ণের মূখে একথা শুনে মাত্র লক্ষ্মী শিবপূজা করার মনস্থ করলেন, প্রত্যন্থ শত খেতপয়ে তিনি শিবার্কনা করেন।

এবদা লক্ষ্মী দেবী নিজ হয়ে পর্যকৃত চয়ন করে তিনবার গণনা করে একপত স্থল নিয়ে শিবপূজায় বসলেন, পূজাত্তে দেখা গেল একপতের দৃটি ফুল কম আছে। সেজন্য কমলা অন্য উপার না দেখে পদ্ম সরগ নিজের স্তন কর্জন করতে উদ্যত হলেন। প্রথমে কর্জন করেন বাম স্তন। তারপর দক্ষিণ স্তন কর্জন উদ্যত হলে নিব বাধা দিয়ে বললেন — ভোমার পূজার্জনার আমি সন্তন্ত, তোমার কটা স্তন পূর্বের মত হয়ে যাবে আর বে স্তনটি কটা হরেছে সেটা থেকে জন্ম নেবে শ্রীফল বৃক্ষ। শ্রীফল অর্থাৎ বিশ্ববৃক্ষ, সজল বিশ্বপত্তে যে আমাকে সেবা করবে তার প্রতি আমি খুণী হব। আর যে মহান ব্যক্তির সূত্রের উপানকোণে প্রত্যাহ বিশ্বপত্ত সহ বিশ্ববৃক্ষ পূজিত হয় অন্তিমে তার স্থান হবে শিবলোকে।

এইতাবে বিশ্ববৃক্ষের জন্ম কথা ব্যাখ্যা করে সনংকুমার সমূদ্র মহুনে উত্থিত হুলাহল পান করে শিবের নীলকন্ত নাম ধারণের কাহিনী বললেন, তখন প্রকাশ পায় শিবের মাহাত্য।

এবার নৈমিষারণাবাসীগণের অনুরোধে বললেন রামায়ণ কাহিনী, অযোধ্যারাজ পিতা দশরথের সভা রক্ষার জন্য রামচন্দ্র খীয় পড়ী সীভাদেশী ও ছাই লক্ষ্মণকে নিমে গোলেন চোন্দ্র বছরের জন্য বনবাসে। সেখানে লক্ষাধিপতি রাক্ষ্য রাবণের ভগ্নি সূর্পনখার নাশাবর্ণ ছেন্দ্র করায় রাবণা ডিখারীবেশে হরণ করলেন রামপড়ী সেই লক্ষ্মী ফ্রানিনী সীভাদেবীকে। জটায়ু রাবণকে বাখা দিতে থিয়ে যুদ্ধ করে মারা গেল। রাবণ সীভাকে চুরি করে নিয়ে রাখলেন মনোরম অশোক কাননে, সীভা সেখানে দিয়া চক্ষ ভোজন করলেন, রাবণের আতৃবধু সরমা সীভাদেবীর কাছে কাছে থেকে সান্ধ্রনা দিতে থাকেন।

এবিকে সীতা হারা রামের সাথে হল সূত্রীব ও হনুমানানির সাদর মিলন।

ভারপর বর্ণিত হল হনুমানের লক্ষা প্রবেশ, চণ্ডীপূজা, লক্ষাক্ষ, সীডাসহ অশোকষনে কথোপকথন, পুনরায় শ্রীরাম সকাশে প্রত্যাবর্জন, সূত্রীব হনুমানের অনুরোধে বানরসৈন্য সহযোগে শ্রীরামচন্দ্র আক্রমণ করদেন রাবণের ফর্ণলক্ষা, দীর্ঘকাল যুদ্ধ করে রামচন্দ্র বধ করলেন দশাননকে এবং উদ্ধার করলেন সীয় পত্রী সীতাকে। তারপর বর্ণিত হল হনুমানের মাহাজ্য প্রসঙ্গে ভীমের নীলপদ্ম আনয়ন, হনুমানসহ সাক্ষাৎ ও কপিংবজ হওয়ার বিষদ কারণ সমুদর।

শিববংশ বর্ণনা প্রসঙ্গে সনংকুমার বললেন — কার্ত্তিক ও গণপতির কাহিনী।

স্কবিশ্ব শিবাশ্বক, শিবের কোন বংশ নেই, শিবশক্তিযুত নারায়ণ ও ব্রন্ধাদি শিবগণ, প্রকৃতিরাপিনী দেবী নগেন্দ্রসূতা। একদা জগন্মাতা কৈলাস ঈশ্বরী দুর্গাদেবী দেব ত্রিপ্রারীকে সম্বোধন করে বললেন — নিখিল বিশ্ব অপত্যে পর্বিচালিত পুত্রহীনজন কোন ক্রিয়া অধিকারী নয়, অতএব তুমি আমার উদরে পুত্র জন্মানোর ব্যবস্থা কর।

দেবীর কথা শুনে মহাদেব বললেন — জগৎ সংসারে যারা গৃহী তাদের পুত্র উৎপাদন দরকার, কিন্তু আমি গৃহী নই, দেবগণ কৌশল করে তোমাকে আমার হত্তে অর্শণ করেছে, আমার পুত্র বাঞ্ছা আশৌ থাকতে পারে না। এই কথা বলে আনমনা শিব বইলেন অনুরে উপবিষ্ট হয়ে, আর পার্বতী কাঁদতে লাগলেন পুত্র কামনা করে। জয়া বিজয়াদি সতীর সমীবৃদ্ধ এসে শিবকে অনেক করে বোঝালেন।

পুনরার মহাদেব গাব্দতীর কাছে আগমন করে বললেন— তোমার একান্ত ইচ্ছা পূরণ আমাকে করতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে এইকথা বলে তিনি পাব্দতীর পরণের বস্ত্র থেকে একথও বস্ত্র নিয়ে দেবীর কোলে নিক্ষেপ করে বললেন গ্রহণ কর তোমার আশা কামনার ধন, পুত্র মুখ চুম্বন কর।

বন্ধ খণ্ড দর্শন করে দেবী উর্জমুখে কাঁদতে কাঁদতে বললেন হায় দুর্ভাগ্য। শিব আমাকে পুত্রের পরিবর্ত্তে উপহাস করে বস্তু খণ্ড ফেলে দিল। বত্তের দারা কেমন করে পুত্রের কামনা পুরণ হবে।

এমনি করে অনেক অনুশোচনা করার পরে পার্বতী যথন নিজ অঙ্গে লক্ষ্য করনেন তথন তিনি দেখলেন সেই বস্তু হতে উৎপত্তি হয়েছে বন্তের বঙ্গ অনুক্রণ এক পুত্রসন্তান। পুত্রকে সাদরে কোলে নিয়ে মুখ চুখন করতে করতে পার্বতী শিবের হাতে তুলে দিলেন। তারপর লিব তাকে আদর করতে থাকলে নবজাত শিশু শিবের হস্ত হতে নীতে পড়ে গেল। শির ছিল হয়ে পুত্র মারা গেল। এই দৃশ্যে পার্বতীর শোক সমূপ্র উথলে উঠল। শিখ নিক্রপায় হয়ে হায় হায় করতে লাগলেন। তারপর দৈববাণী হল — "উত্তরে মাথা করে শহল করে আছে এমন কারো মাথা নিয়ে মৃত পুত্রের ক্ষক্ষে জ্যোড়া মাও। তাহলে তোমার মৃতপুত্র প্রাণ ফিরে পাবে।" দৈববাণী শুনে শিব নুনীকে পাঠালেন, নন্দী উত্তর শিয়রে শরন রত ইল্রের ঐরাবতের মাথা এনে পাববিটী নন্দনের ক্ষক্ষে জ্যোড়া দিলেন, বেঁচে গেল শিবপুত্র গজানন। তিনিই হলেন বিত্ন বিনাশনকারী দেব গণপতি, সকল দেবতার অহাে তাঁর পূজা হবে।

ভারপর কার্ত্তিকের জন্মকথা বলতে গিয়ে বিধিপুত্র সনংকুমার বললেন — একদা যজ্ঞ জারত করলেন প্রজাপতি দক্ষ, শিবহীন যজ্ঞ বলে কবিত, স্বামীর অপমানে অসহ্য হয়ে দক্ষকল্যা সতী দেহত্যাগ করেন সেই বজ্ঞে। পরবর্তীকালে দেবী উমার্ক্যপে হিমালর কল্যা হয়ে মেনকাগর্ভে উদয় হন। বড় হয়ে যৌবনা উমা শিবকে স্বামীরূপে পাবার জন্য কৈলাসে শিবের উদ্দেশ্যে তপস্যা আরম্ভ করলেন।

দেবগণ উমার তপস্যা দেখে শিবকে টলাবার জন্য কামদেব মদনকে প্রেরণ করেন। পূজাধনু হস্তে কামদেব তপরত মহাদেবকে পূজালর নিক্ষেপ মাত্রেই মহাদেব ক্রোধিত দৃষ্টিতে জন্মকরলেন মদন দেবতাকে। তারপর দেবতা প্রেরিত অতি অপরাপা হিমালয় কন্যাকে দর্শন করে শিব হলেন মোহিত। উমাকে নিয়ে শিব বহুবাল বিহার করার লর চুস্তি না ,লয়ে চালে যান ইলাবৃত বর্ষে দেখানে শিক উমার একশত বংসকজাল বিহার রস্ত থাকতে বেশ্বে ব্রহ্মানি দেবতাপাল তাঁকের বিহারে ফান্ত পেরার জনঃ কয়েকজন ব্রাহ্মণকে প্রের্মণ করেন প্রাহ্মণালা সেখানে উপনীত হলেই তাঁকের বিহার নিজে হাকে করে করার আধারদানে বস্ত পরিধান করে উমা অভিলাপ দিলেন — বে পুরুষ এখানে খালান্তন করেব সেই নারী হয়ে যাবে। আগারি নারী হ্বার বার্থান ভারতবর্ষ পরিস্তাণ্য করে তেওঁ আরু ইলাব্তবর্ষে গমন করেন না।

শিবের শতবর্ষ বিহারের প্রচণ্ড ডেজ ধারণ করলেন আছি আঘি সে তেজ সহ্য কবড়েনা পেরে নিজেগ করলেন গ্রন্থান্ত জলে, গ্রন্থানেরী মহাফেরেই তেজ গ্রহণ কবড়েনা গ্রেরে ফেলে নিলেন যোড়ানীতে বোড়ানীতে শববনে জন্মগ্রহণ করলেন প্রচণ্ড শক্তিশালী এক অতি উত্তম পুত্র সপ্তান ডিনিই হলেন শিবের পুত্র কার্তিক বা হড়ানন ক্যবণ তার হয়টি ব্যন্ত অবশেষে ফেবডাগণ সেনাপতিত্বে বরণ করলেন ওাকে

ভ্ৰমকার দিনে পৃথিবীতে প্রবল প্রতাশখিত এক শক্তিশানী ও মহান রাজা ছিলেন কার্ডাবীট্যাব্দ্র্নি, তাঁর এক সহয় বাধ ছিল তিনি একসময় মহাবীর দশননাকে পরাস্ত কার্বছিলেন একলা তিনি বহু সৈন্যসমন্ত সমারেহে অর্গোর মধ্যে প্রবেশ করলেন মৃশ শিকারের জনা। কিন্তু সন্থাবিধি কোন শিকার মিলল না, আর সৈনাদের নিয়ে রাজিলাল রাজধানীতে মিরেও আসতে পার্লেন না কারেইটি বৃক্ষে আর্গেরণ করে তোনরক্ষে অনাহার অনিহায় নিশিয়াপন করলেন শ্বদিন প্রভাত হলে অতীব ক্লান্ত হয়ে কেরার পরে তালরক্ষে অনাহার অনিহায় নিশিয়াপন করলেন শ্বদিন প্রভাত হলে অতীব ক্লান্ত হয়ে কেরার পরে তবি ভামদিরির আপ্রয়ে প্রকাশ করে তাঁর আতিথা গ্রহণ করলেন মুনিবর বলনেন আপানার সবাহি আমার অপ্রয়ের প্রসাদ পেরে যারেন বহুলৈন্য কর্মান করে আহারের অন্যক্ষার বিদ্যার্থনির প্রথম সমার বৃদ্যি জন্মদির গোলেন তাঁর কাম্যাধনুর কাছে। তাকে গিয়ে তাঁর অতিথিনের আপ্যান্তনের কথা করলে কাম্যাধনু কল্যান ক্লান চিয়া নেই, কেমনভাবে ক্লান পরিচর্য্যা করতে হয় আমি ভার ব্যবহা করিছি।

ক্যাধন্য কুপার রাছার উপযোগী খাদানি ধান করে খুনি স্বাইকে তৃত্ত করলেন। বাজা সংবাদ জানলেন মুনির আপ্রামে পালিও এক বামধেনুর সাহায়ো তিনি এওবড় মহান করে সাধন করতে সক্ষম হয়েছেন।সঙ্গে সাথে রাজার মনে দৃষ্টবৃদ্ধি এমে গোল। এমন অপূর্বে ওপধারী কামধেনু মুনির অপেকা ঠার বিশেষ প্রয়োজন। অতএব ফো-ভেন প্রকারেন কামধেনু ঠাকে হত্তগত করতেই হবে তিনি খবি ভামধারিব নিইট তাঁর আপ্রথমিতা লক্ষ্মীরালিনী গাতী কাম্যেনুকে প্রার্থনা করলেন খবি অসম্বত হলেন এবং বলান্দন — অসম্বর্গ কথা অপানি বলছেন মহারাজ আমার সাধনা লার অসমার মাতৃ ধ্বাশিনী এই কামধেনু তার করুণা বিবাদে আজ্ব আহি প্রতিষ্ঠিত। আপনার প্রয়োজনে পরিবার প্রথিকন সম্ভিব্যহারে বধন ইছো আশ্যম করন আপনার ব্যবতীয় ভোগ বাসনা পূরণ করতে সামর্থ কিন্তু আমার একান্ত নির্ভরশীল কামধেনুকে বর্ণরাক্ত ইন্স এসে চাইলেও দান করতে অক্ষম।

শ্ববির কথার রাজা কার্দ্রবির্য্যের মনঃপুত হল না। তিনি বলপূর্বক কমধেনুকে গ্রহণ করতে চেষ্টা করলে উচ্চয় পক্ষে ভীষণ দশ্ব বাধল এন্সে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হল শবি দ্বামদন্নি সহ কার্দ্রবির্যের। তাতে পরাজিত হলেন রাজা আবার রাজা ও শবির সাথে চলল সম্পূর্ণ সংগ্রাম। যুক্তে মুনিবর নাগপাশে বন্ধন করলেন রাজ্যকে। প্রজাগতি ব্রহ্মাব আদেশে শ্ববি মৃষ্টি দিলেন রাজাকে। রাজা ফিরে গেলেন তথনকার মত নিজধানে।

রাজা আবার চিস্তা করলেন ক্ষরিয় হয়ে খুদ্ধে প্রাণদান শ্রেয় কিন্তু সামান্য একজন ব্রাজাণের কাছে পরাজিত হয়ে। অতীব কলক্ষের কথা। দৈন্যসামন্ত সাজিয়ে পরদিন ব্যক্তা পুনরায় আক্রমণ করলেন জামদিয়ি খবিতে। ঘোরতের যুদ্ধ চলল এবং কালের চক্রে বাঞ্জার মহালতি বানে প্রাণ হারণলেন মহার্থি জামদিয়ি। দেহত্যাণ করে ক্ষি চলে পেলেন গোলোকে, কামমেন্ খবির বিরহে কাঁদতে কাঁদতে অদৃশ্য হয়ে চলে পেলা স্বর্গধামে

এনিকে জামদন্ধি বিশ্বহে পত্নী রেণুকা শোকে বিহুল হয়ে পড়লেন। তথন তিনি তাঁর একমাত্র হৈহের দুলাল পরতরামকে লবণ করলেন পরতরাম এলে মারের নিকট তাঁর পিতার মৃত্যুর কথা তনে হরে গেলেন ভীষণ ক্রোধান্তিত মাতা রেণুকা পুত্রকে অনেক কথা বলে সাম্বনা নিতে চাইলেন কিন্তু তাঁর মহাপ্রতিজ্ঞার আকাশ বাতাস কেনে উচল— পিতৃহন্তা প্রতিবিধিংশিতে কেবল ক্ষত্রিয় অধিপত্তি কার্ত্তবির্ঘাহর্ত্বনকে নয়— একবিংশতিবার তিনি নিঃক্রিয় ক্ষরকেন শব্যশামলা ধরিত্রী।

মহাসতী রেণুকা দেবর্থি নারদের নিকট থেকে সকল বিষয় আত হয়ে স্বামীর চিতায় সহমরণ কর্য্য সম্পায়ন করলেন। পরস্তরামও যথাযথভাবে সম্পন্ন কর্মেন পিতার ও মাতার প্রেতক্যাদি।

তারপর পরতরাম ক্ষত্রির নিধন শপথের পূর্ণাস রূপ পেওয়ার জন্য যাত্রা করলেন ব্রন্থালোকে প্রজ্ঞাপতি বন্দার নিকট পোশান থেকে প্রশার আশীকর্ষদ নিয়ে তিনি চলে গেলেন শিবনোক কৈলাগে। সেখানে পতপতি শিবের তপস্যা করে তাঁকে খুশী করে গ্রহণ করলেন ক্ষত্রিয় নিধনের অয়োঘ অন্ত্র পাশুপত। শিবদন্ত পাশুপত অন্ত্র লাভ করে শিবের বর্ষপুত্র পরভারামের মনে জরানশের চেউ উঠল। তিনি ফ্রিরে এলেন মর্ত্রাধায়ে পিতার আশ্রুমে, তারপর যুদ্ধধোরণা করলেন কার্ত্তবীয়াজির্কুনের উদ্দেশ্যে

যুদ্ধের কথা জনে কার্ড্যবীর্যার্চ্ছন্ ভরত্রয়, মহর্বি জামদন্ত্রির সাথে সংগ্রামকালে তাঁর মনে কোন ভর ছিল না কিন্তু তাঁর বুবক পূত্র পরভরামের সাথে যুদ্ধ করতে রাজার মনে ভয়ের কারণ কিং আগমিকাল যুদ্ধ। সেনাপতিকে আন্দো দিলেন শক্তিমান সৈন্যতলিকে সাজতে বলুন। শক্তিমান ও ফ্রন্ডগামি অব ও ইন্ট্রীসের ভোরণ হারে অপেকা করতে বলুন। রাজার আনেশমত সমস্ত প্রস্তুত। সন্ধ্যাতালে কার্ড্রবির্যার্চ্ছন্ন মা কাত্যায়নীকে বারবার ভেকে নিলেন নিশাকাশে তাঁর যুম্ব হল না, সামান্য তন্ত্রার মধ্যে তিনি ভরম্বর বিভীবিকা দর্শন করে কেঁপে উঠকোন তাঁর আত্তের সান্ধনা দিলেন রানী মনোরমা।

রানী বুকতে পারলেন পরশুরামের সহিত যুদ্ধে রাজার মৃত্যু ডনিবার্য্য। তাই তিনি স্বামীর মৃত্যু দেখার পূর্ব্বে হরিপদে আত্মনিয়োগ করে প্রপত্যাগ করলেন শ্তারপর মহারানীর শোকে নরপতির খেদ প্রমাণ করলেন সনংকুমার

ভূম্ন সংগ্রাম চলল কর্ম্মবিশ্যিকর্নের সাথে মুনিপ্ত ভৃওরামের। মন ধন কার্ম্ক ট্রছারে কেনে উচন ৰসুমতী। অগণিত দৈনা সহ রাজাব যুদ্ধের সহায় ছিলেন মংস্যারাক পুই রাজা মিলিড হয়ে ভৃতবামের উপর যত বাগ নিক্ষেপ করেন ঋষিপুর নিমিষের মধ্যে সেগুলি নাপ করেন। তারপথ মহাশক্তিশালী মংস্যুস্থাঞ্জকে পরাজিত করা কঠিন জেনে চিন্তাৰিত হলেন লগওৱাম। লোনা দেন থবির কথকে দৈববাদী — " লিব প্রদন্ত দুর্কার কবচ আছে মংস্যরান্ধের লেছে। সে কবচ তাঁর দেহের মধ্যে থাকাঝানে তাঁকে নিহত করা কারো সংধ্য নেই।"

দৈববালী প্রবণ করে ভৃতব্যম যোগীধেশে চেয়ে আনক্রেন রাভার কবচ, তারপর মৎস্যরগভাতে কৌশলে নিধন করলেন জামদর্মি মন্তর পরতরাম । এবার এককভাবে যুদ্ধ জেল রাজা কর্য্যবির্যোর ও শবিতনয় ভৃতরায়ের।পিত্তের বরে বলীয়ান ভৃত্তরাম পাতপত কালে নিধম করলেন মধ্যান্তিশালী কার্ব্যবীর্যান্ডর্নু ছক। এমনি করে ডিনি একুশবার ধরণীকে নিক্ষত্রিয় করে কত বিধবার অভিনাপ গ্রহণ করলেন প্রতিজ্ঞা পালন কংার সাথে সাথে তিনি নিংবাটিত হলেন মহাগালীরূপে।

ভৃতপ্রায় নিষ্ণোকে মহাপালী বলে ৰুক্তে পেরে চললেন রক্ষলেকে রক্ষাকনিকট। প্রকার নিকট থেকে উপ্তেশ পান শুরুদের শিবের নিকট যাওয়ার জন্য। ভারপর পরশুরুম গুরুনাম শারণ করে চললেন ्रेक्टराहरू ।

কেলাসে ভৃত্তরাম শিবের সাথে দেখা করতে ইছো প্রকাশ করলে ভাতে বাধা হয়ে পড়ানেন হ্যেবতী মুন্দন গুণপত্তি। উভয়ের মধ্যে প্রথমে হাকযুদ্ধ ও পরে ঠেনাঠেনির মাধ্যমে গুণপতি পড়ে যান এবং তাঁর একটি মূশল অর্থাৎ হস্তী বদদের একটি দন্ত ভগ্ন হয়। সেই মূশল থেকে মূলা শাছের জন্ম বলেই মাঘ মংসে হিন্দুদের অর্থাৎ সনাতন ধর্মাবলথীকের মূলা ভক্ষণ নিবিদ্ধ :

গুল্পতির সাথে অশালীন আচরুগের কন্য মনে যনে ভার্গবের প্রতি কুন্ধ হলেন মহাদেব । অভিশহ মোধাৰিত হলেন দেবী কাত্যায়নী। মেবীৰ বোৰ বেকে মৃতিন্যাত অসম্বৰ দেৱে ভগবান বিষ্ণু ছিল্লাবেশে কৈলাসধ্যমে শিয়ে শিব শিবানীকে সানৱে বৃথিয়ে। উদ্ধার করেন উাকে। ভারণর বিফুর ক্যামত ভার্গর স্তব আরম্ভ করলেন মধ্যদেশীর উচ্চেশ্যে। ভার্গবের স্থাবে তুই হলেন মধ্যমায়া। অবশেষে তিনি নিজের সন্তান প্রতিম কাছে টেনে নিলেন পরশ্বধায়কে। সকলের আদেশ মন্তকে ধারণ করে মুনিপুর চললেন কামরাপে ক্ষরিয় নিধন পাপ থেকে মৃত্তি পাবার জন্য।

ভারপর সনংকুমার খবিদের নিকট গণপতির স্তুকের কথা ব্যখ্যা করলেন। তিনি কলভেন পাকতি। নশ্বন গণপতিকে স্তব কংলে ও অর্জনা করলে মনোবাসনা সিধ্ব হয়।

নৈমিয়ারণ্ডে ঋষিণ্ড ব্রহ্মানন্দনের নিকট ভক্ত প্রবুদ চরিত্র প্রবণ করতে ইক্ষ্ প্রকাশ করতে তিনি বলকেন — নার্থ্যদের ছার্পান হব ও বিজয়। সনকারি চারি মুনির লালে তারা মর্প্তে হিরণ্যকশিপু ও হিৰণ্যাক নামে দুষ্ট দৈতাক্ৰপে জৰাগ্ৰহণ কৰুল। বৰাহ্বাদী বিষ্ণুৰ হস্তে জ্যেষ্ঠ হিৰণ্যক্ষের মৃত্যু হলে পাৰে ক্ৰিষ্ট হিৱশ্যকশিপু ভয়ানকভাবে বিষ্ণুর সাথে শক্ততা আবস্ক করলেন। নেশে যত বৈক্তং ছিলেন তাঁছের উলর হিরপ্রকশিপুর অত্যাচার শুক্ত হল। সুদীর্ঘকাল দৈতারাজ হিংগ্যকশিপু কঠোর তলস্যা করে ব্রহ্ণার দর্শন লাভ করেছিলেন। প্রকার নিকট থেকে রাজা বব আঘাত করেছিলেন যে প্রকার সৃষ্ট কোন গ্রাণীর হাতে , ভূমিতে, জলে কিংবা আকাশে, দিবাকালে কিংবা রাত্রিকালে, খরের ভিতরে কিংবা বাহিরে উপ্ত

মৃত্যু হবে না। ব্রস্থার বরে বলীয়ান হিরণ্যকশিপু স্বর্গরান্ধ্যে অতশচার করে দেবতাদেব স্বর্ণহ্যুত করলেন দেবতারা ওখন হিঃণ্যকশিপুর অত্যাচারে অতিষ্ক হয়ে বিষ্ণুব কাছে পোলে বিষ্ণু বললেন যে, তিনি তার বধের উপায় করবৈন।

হিংগ্যকশিপুর চারপুরে, তাদের ২ংগ্য কনিও প্রত্নুদ্ধ বাল্যকাল থেকে প্রত্নুদ্ধ অভিশন্ন বিষ্ণুভক্ত, কৃষ্ণ নাম করণ করলেই চোলে জলা আদে কৃষ্ণের প্রতি যাতে তাও মন বিকাপ হয় সেজনা হিবগ্যকশিপু তাকে বত ও অমর্ক নামে দুই অসুর গুরুর হাতে তুলে বিক্রেন কিন্তু ওঞ্চদেবধয় শত চেটা করেও প্রত্নাদের মন থেকে কৃষ্ণভক্তির কথা বিলোল করতে সক্ষম হলেন না হিবগ্যকশিপু প্রত্নাদের সমন্ত্র সংবাদ প্রকাশ করে পুরুকে হত্যা করার সংকল গ্রহণ করলেন ব্যক্তার আদেশে প্রত্নুদ্ধক হাতীর পায়ের তলান ফেলে দেওয়া হল, সমৃদ্র নিক্ষেপ করা হল, বিব খাওয় নো হল, বিশাল আমি কৃতে ফেলে কেওয়া হল কিন্তু কিন্তুতেই প্রত্নাহর মৃত্যু হল না কৃষ্ণ নাম করে প্রত্নাদ সমস্ত বিপদ্ধ থেকে উঠিপ হলেন

একদা মহারাজ হিরণ্যকশিপু প্রয়ানকে ডেকে জিল্লাসা করলেন কেথায় তেমার কৃষ্ণ পেশতে পার ?

প্রকৃত্ব বললে কৃষ্ণ স্বর্ধটোই বিরাজ্যান এমন কি স্ফটিক স্থান্তেই মধ্যে যে কৃষ্ণ আছেন সেকধাও প্রকৃত্ব লাবিধার জানিরে দিলেন। থিবশ্যকশিপু তথান লগাখাতে ভোসে ফেললেন স্ফটিক স্বান্ত। সেই স্বন্ধ থেকে আবিভাব হলেন নরসিংকলনী সরং ভগবান। নৃসিংহলের হিরগ্যকশিপুকে উরুব উপর রেশে নায়ের আঘাতে উদর চিরে হতা। করলোন। তারপর কৃষণ তত্ত প্রস্থানের তপস্যার সন্তান্ত হয়ে ভগবান তাকে রক্ষানান দান করলেন, ইংগোকে বহুকাল রাজত করার পর প্রশ্না পরকালে বিষ্ণুলোকে বিকৃত্ব আগনকন হরে রইলেন। এনিকে নৃসিংহলেন প্রীলেল শিখারে গিয়ে অধিকিত হন সেখানে সমস্ত দেবদেবী আগমন করে তাঁকে পূজা করেন। সেই ভক্ত প্রস্থানের চিরির কথা প্রবন্ধ করলে নির্ধনীয় ধন ও বিশার্থীর বিদ্যা লাভ হয়। প্রোতার হালর হর প্রম্ম পরিত্র। এইভাবে প্রস্থাতের কাছিনী শেব করে তিনি বন্ধতে তবু করলেন মংস্যাবতারের কাছিনী।

হয় শ্রীৰ নামে দৈত্য ব্রহ্মার বেদ হরণ করলে ষয়ং ভগৰান ক্রুধাণৃতি মহস্যরাগে মনুর নিকট উপনীত হলেন। ক্রমে সেই মংস্যা বড় হতে হতে মনু সত্যব্রতের নিকট মরুল প্রকাশ করে সর্কোহিছি, সক্ষবিদ্ধ এবং ধরিদের সঙ্গে নিয়ে এক নৌক্রয় প্রবেশ করতে বললেন, সংস্যের উপনেশে মনু অনুরূপভাবে নৌকায় আরোহণ করলে পৃথিবিতে মহপ্রলয় উপস্থিত হল। মংস্যারপী তগ্যান নিজের শৃস সাহাব্যে সেই নৌক্র রক্ষা করলেন। তারপর ভগবান হয়গ্রীবকে বধ করে বন্ধার হাতে বেদ অর্থন করেন।

মহর্ষি সনংকুমার যম ও তাঁর ভটি বর্মীর কহিনী প্রসাস বমরান্ত বে সব্বাপেকা অধিক ধার্মিক সে কথা ব্যাখ্যা করে ধার্মই যে সববাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সে কথা প্রমাণ প্রসাস বলগেন - পুরেষ কর্ষব্য নিতার আদেশ পালান, পতিব্রতা নারীর ধার্ম একান্ত মানাসে পতির সেবা করা পতিব্রতা নারী সাবিত্রীর কাহিনী বললেন।

একদা ব্রহ্মণ পূর দেবশন্ধ নদীতে সান করে বসু শুকাবার জন্য মানির উপর মেগে দিলেন সেই ভিজা বন্ধের উপর দুটি পাথি বসতেই দেবশন্ধ শুদের ভিবস্কার করলে শরে পাশিষয় পানিয়ে মারার সময় ব্রাহ্মণের কাপড়ে মন্ত্যাণ করে দেবশন্ধ ক্রোধ মৃষ্টিতে পাখিষের নিকে ডাকাতেই তারা জন্ম ২টা মায় ! এবাৰ ব্ৰাদ্ধণ পূত্ৰ মনস্থ কৰলেন ভিক্ৰাই কাইং হৰেন এক পৃষ্টাৰূত কৰিছে নিয়ে ভিক্ৰা চইনেন। নেই গৃহহ ছিলেন স্বামী প্ৰায়াপ্য সভী নাবিঞী।

প্ৰকণ দেখানেন সতী নাবী ভিকা দিতে প্ৰাসংকৰ, এখন সময় ঠাক স্বামী কিল্পে থেকে হাজিৰ। তথন ময়েটি ঠাৰ স্বামীৰ দেশক বাধা বইলেন। তাৰপৰ স্বামী কেনা লোক কৰে আনুক পায়ে ভিকা দিতে এফেন।

ভিক্স নেওয়ার পূর্বে শেবশর্মা, ক্রাথ পৃষ্টিতে মেয়েটির নিকে তাতিয়ে ইটালন , তথম সাথিটো কল্যান — আমাকে অধ্যাপাধি পানিয়া যে ভাষাকে ভাষা হয়ে যাবে, ডিক্স, গুড়ার করে হথাকুলয় পানে করুনা,

এভাবে সনংকৃষণৰ পতিব্ৰতা কাহিনী বৰ্ণনা কৰে পৃথিবীৰ সমন্ত ভৌগোলিক কাহিনী প্ৰসন্তে সন্তৰীপ, সন্তন্নী, নবৰৰ্ষ ব্ৰন্ধা বিষ্ণু শিবাদি দেবতাদেৱ অবস্থান প্ৰভৃতি বিশাসকালেবৰ্ণনা কৰলেনা ভাৱনত ভিনি সন্তিম ধৰ্মা কথা ও ভাৱ পালন বিষি ধৰ্ণনা কৰে বললেনা একমান্ত ছবিভজি স্থান্ত জীৱিৰ সাধিক কৰিছি কৰি বৰ্ণা ও ভাৱ বৰ্ণা যে ছবিভঙি ছীন মানুৱ ও পালত কোন পাৰ্থকা নেই একমান্ত হবিভঙি পালেব কাঁব লোকপান্ত কৰাছে পাৰেনা আকৰ্য নিক্তি ও তাৰ অবস্থান কথা কৰা কৰিছি মানবৰুলেৱ পাতিবাদেৱ কথা প্ৰসন্তা বৰ্ণাৰ কথা কৰা প্ৰসন্তা বৰ্ণাৰ কৰা কৰা প্ৰসন্তা বৰ্ণাৰ কৰালে সুকতি হয় এবং কৃকৰ্মা কৰাৰে কু পতি হয়। সেই সাধে মহাক্ষণানি কথাৰ ও সমানৱাৰ্ণ নিৰ্দান কাছিনী ভালুলাভনা কৰালেনা।

ভাষণৰ বিশ্বভাষে ৰাখা ধৰণেন আৰুখোষ কথা ডিনি প্ৰকাশ কৰলেন আৰু প্ৰভাৱ না প্ৰকাশ মানবস্থা জীবনে প্ৰতিষ্ঠিত হতে পাহৰে না পেছু পক্ষভূষে গঠিত হগেও আন্মাৰে ভণবানেও বিভন্ন শক্তি বলে চিস্তা করতে হবে পেই জান হল আক্ষা ও সনাতন,

বৃহস্পতির উপাধান ও গ্রন্থ হতি গ্রন্থেশন বিহন্ত বিশ্বনার্থার নসলেন একন দেবতক বৃহস্পতি অভিনন্ত হয়ে মর্ত্রাধানে বাচস্পতি পতিভাগে অবস্থান করেন রাধিনন্দন পনি পিতার আলো মাধ্যয় নিয়ে এপেন বচস্পতির নিত্রী বিধ্যা শিক্ষা করার কন্য। পতিত বাচস্পতিও উচ্চে সম্পরে প্রথম করে বংশবংকারে কে সম্মাধিক মানতীয় বিধ্যা শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা বাচস্পতির নিত্রী বিদ্যা শিক্ষা শেব করে সনিম্বের বিশার নেওকার সমর তর্গাকিলা দিতে চাইলেন। কিন্তু ব্যৱস্থাতি চোল নিব্যেন তাঁর প্রতি ক্যোন প্রকারে বেন কোল গ্রহ্মের না হয় পনিক্ষা বল্লাকন— গ্রহ্মের কারা কেন্ত্রা করেন করেন ক্ষাত্রা, নাই বিধির কিন্তন অনুযারী হথ্য ভাগের বা ব্যার ভাগে ভাগি হার

অবশ্যে স্কুলাতি পরিচয় পেলের উন্থ এই উপযুক্ত শিষ্য অন্য আর তেওঁ নয় ছায়ার পর্বজ্ঞান্ত রবিপুর শলৈক্ষর সিধ্য বিশয় নিমেন তিম্ন ভারনের বাচক্ষতির মনে প্রেড পেল গ্রহ্যোগের নিমারন কর্ম। ধ্বনিন ওক্তদেব প্রভাগন সমাধা করে ফুলের সাজি হত্তে বাহির হলেন এবং এসে পৌছলেন এক মনোরম পূজ্পোদ্যানে, বীরবাধ নামে সেই দেশের রাজা মৃগয়ার জন্য সৈন্যসামন্ত নিয়ে দেই অরণ্যে প্রবেশ করেনে। তারে সাথে ছিল তার শিশুপুত্র। সহস্য সকলের অলকে। তার শিশুসন্তান কিতাবে হবণ হয়ে গেল সে সংবাদ তান সর্বাই ব্যাকুল হায় উঠলেন। রাজ্য সৈন্যদের আদেশ দিলেন তার শিশু সন্তানকে অনুসন্ধান করার জন্য। সৈন্যগণ রাজপুত্র অবেষণে এগিয়ে এসে দেখলেন বাচস্পতি প্রশাণের ফুলের সাজির মধ্যে রাজপুত্রের কাটা মাথা সেই বক্তান্ত সাজিসহ প্রাহ্মণকে নিয়ে গেলেন রাজার নিকট। তার স্থাবিচার করার জন্য মন্ত্রী অমাত্যদের অনুরোধ করলেন কিছ্ বিধির বিধানের উপর কেউ কোন আলোকপাত করতে পার্লেন না। রাজাসহ স্বাই অবাক বিশ্বয়ে ঘটনার কথা অনুধাবন করতে পার্লেন। এমল সময় শনি সেবতা ছার্লেনে এসে সাজার কাছে উপনীত হয়ে বললেন— গুরুদের বাচস্পতির কোন দেব নেই। গ্রহদোরে পরস্পরের এমন অবস্থা। আপনি কালবিলম্ব না করে রাজাণ পণ্ডিতকে যথায়থভাবে সেবা করন তার শিশুপুত্র আপনার কক্ষমধ্যে রগুময় শহাপিরে শরনে আহে লক্ষ্য করবেন।

এইতাবে সনংকুমার ধর্মান্তা পবিত্র চিন্ত সৃষ্/নন্দন শনিশেবের চবিত্র প্রসঙ্গে বীরসেনের উপাশ্যান আলোচনা করলেন। তারপর আলোচিত হল রাজকর্তব্য। একজন রাজা প্রজাদের পিতার তুল্যা, অতএব তাঁর উচিত হবে ধর্মাপথে মন রেখে সুকর্তব্য সাধন করা ও প্রজাদের পাপন করা।

প্রতেপালন ও উপ্যাসে শারীবিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক চেডনাব কথা প্রথাবিত হল, দেহ ও চিত্ত শুদ্ধির ছন্য স্নান করা একান্ত বিধেয় ,

দেবর্ধি সনংকুমার বিভূতি দাদশীরত মাহাস্থ্য পৃন্ধানুপুথ ব্যাখ্যা করে পৃথার মাহাত্ম প্রশাসে পৃষ্পবাহনের উপাধ্যান বললেন। ব্রন্থা প্রদেশ পৃষ্পা বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্ঞার নাম পৃষ্পাবাহন রাজা। এই রাজ্ঞার রাজ্ঞা এক সময় অশান্তিজনক ঘটনা পরিক্ষিত হলে তিনি অনগান দিয়ে রাজ্ঞার, শান্তি ফিরিয়ো আনেন। প্রমাণিত হল বে অভূত ধার্মিত রাজিকে জন্মদান দিলে প্রভূত পূণ্যের লেশ পাওয়া যায়। সাধু শুক্র বৈশ্বর সেবায় পূণ্য ও স্কৃতি ল'ভ হয়। এবার বর্ণনা করলেন বিশোক ঘাদশী ও লবণ ধেনুর কথা এবং সেই সাধে বহুবিধ প্রতের বিবরণ তভাগাদি জলাশয় ও ব্রক্ষাদি প্রতিষ্ঠায় কি ফল পাওয়া যায় সে কথাও ব্যাখ্যা করলেন।

সৌভাগ্য শয়ন ব্রত বলতে গিয়ে তিনি দেবী পক্ষে সাধনার কথা বললেন, আধিন ও চৈত্র মাসের যে শুকুপক্ষে দুর্গা বা ব্যাসন্তী পূজা হয় সেই পক্ষের চতুর্বীতে এই এও করা বিষেয় চার বৎসরে উদ্যাপন করা নিয়ম।এই ব্রত সধবা ও পুত্রবতীরা করতে পারে।

উন্ত চতুর্থীর দিনে ঘটস্থাপন করে ভগগঙী দুর্গার অর্চনা করবে। এই রত করলে চিরস্থাপিনীও সুধলাভ করে থাকে।

আবের শিব দুর্গার মহিমা অবলম্বনে ধোরদৈত্য বধ ও যোগিনীগুলের উৎপত্তি ক'হিনী বলজেন

মহাদেব একরা চিন্তা করতে করতে পশ্চিম প্রান্তে গিয়ে নিঞের দেহের ময়গা উত্তোপন করে মাটিতে নিক্ষেপ করা মাত্রেই তার থেকে জন্ম হল বিশালাকার ও মহাশক্তিশালী এক বিকটদর্শন দৈত্যের। শিব বরে বলীয়ান সেই দৈত্যের নাম হল ঘোরদৈতা। একগা সেই দৈত্য নৃত্য কবতে করতে গিয়ে হাজির হলেন পূর্ব্ব ছবে। সেখানে জগংজননী দুর্গার রাল দর্শন করে কামোয়ান্ত হয়ে গেবীর নিকট রতি প্রার্থনা করলেন। দুর্গাধেরী ভাকে তিরস্কার করলেন। তাতে দে ক্রোধানিত হয়ে দেবীর সাথে দুন্ধে প্রকৃত হলেন। প্রচণ্ড বৃদ্ধ চলল উভয়ের, দেবীর অস থেকে বে ভেওজটো নির্গত হতে নাগদ ভার থেকে সৃষ্টি হন কা বোজিনী ও মায়াবিনীর

তারপর ঘোণ্টনতোর নিদারণ অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মহাদেবী শিবের অনুমতি নিয়ে তাকে নিধন করনেন।

দেশীর দেখাতান্তরে আছুত শতরকমের শিব দর্শন করলেন মোণিকারিনন। তারকার রাজে বিধের স্থিতি শসমে বর্ণনা করলেন তাজের অপূর্ত্ত সৃত্তান্ত।

এই নিশ্ব চিদাকাশে প্রকাশিও, সমুনর জনে চিৎ স্বরূপ। চিহানীত কথনো অন্য কিছু হয় না। অন্তএব কর্মা বা প্রস্থা কেউ নাই এ বিশ্ব স্বংমায়, মুশের প্রতিবিদ্ধ যেয়ন বর্গনৈ প্রতিক্তনিত হয় সেমুনন চিনাড্রা দায়াতে প্রতিবিশ্বিত হয়ে জন্ম কনং প্রকাশ করে তবে এক রক্ষা ব্যতিত দিতীয় নান্তি, সেই ব্যক্ষাকে চিন্তা করনে চিন্তের শান্তি বহলায় খাকে।

পুরাজনে মানর পর্বেতের শুসদেশে বাস করতেন মহামতি ভূগ। বর্তনি ঘোষতর তলস্যা করে দেববুলকে জন পাইয়ে নিমেছিলেন, তবে তিনি উপাদনা করেও তিপত্তুর মত শুনো অবস্থান করেছিলেন।

তঞ্চতার্য্য ছিলেন ভৃতর পুর, আধানবাদে শুক্রাচার্য্য নিরিশ্নে অবস্থানকারে শ্লামার্থে বেশ্যাকে নর্মন করে বিমাহিত হল। মান মনে চন্দু মুনিত করে তিনি অঞ্চারাকে মন্ত্যোগ করার চিন্তাা করলেন বারিশ বছর এইভাবে চিন্তাা করার পর তিনি মুল্যান্ত ত্যাগ করে মর্থে গমন করেন। আবার পূপা কর হলে ভামর লোক থেকে তার পতন হর। পরে বিপ্রনারী পর্তে জন্ম নিয়ে স্থানক শিখনে তলস্যান্য রঙ হল। সেখানে এক অঞ্চারাকে দর্শন করে কামভাবে তার রেতা প্তিত হর ভূমির উপর। সেই রেতা এক ইরিদী ভক্ষণ করলে তার গর্তে একটি পুর সন্তান জন্মলাভ করে। শুক্রাচার্য্য তাকে পালন করতে গিয়ে পুরের হিন্ত চিন্তায় খোরতর সংসারী হয়ে পড়লেন। ভূলে গেলেন তিনি জীর্মের চিন্তা, ভারপর দেহতাগে বারে তিনি জন্ম নিলেন মন্ত্রান্ত্রণ, সেবানে বিবাহ করে ব্যক্তরণ লাভ করে সূত্রে প্রজাপাননে বারে থাকেন। আবার তিনি সাক্রদেহ বিসন্তর্মন দিয়ে সক্রয়াতীরে এক তপর্যার সন্তান হরে জন্মগ্রন্থ করেন।

এদিকে ভৃতমুনি ছিলেন ভগস্যায় নিয়ন্ন গুক্ত দেহত্যাগ কবলে তার শবদেহ মাটিতে পড়ে থাকতে। দেখে তিনি মনে মনে দুখে ও জোধান্বিত হয়ে কালকে শাসন করতে থাকেন।

কাল বললেন — প্রণাধ নেকেন মহান পুরুষ। আপনি সবই আত যে বিধাতার বিধান অনুসারে আমারে কার্য্য করতে হয়, অতএব জীবের কর্মদোরে, মানবিকতার সোরে নানাবিধ ফল ভোগ করতে ইবে। আমি নিমিন্ত মাত্র, সবঁই মাহাময়

তারপর ই তিপুর্বে ওড়ের বিভিন্ন জন্মে যে সকল ঘটনা ঘটছিল সে সকল বলসেন। জীবের তিত যে একমাত্র কংশ কারণ তাও বোঝালেন। আত্মন সংযুক্ত না হলে ব্রুফে এখনিষ্ঠ শুক্তি জন্মায় না জ্ঞানী গণ পঞ্চত্ত্বে পূজা অর্জনার মাধ্যমে মনকে আয়ত্ত্বে জানতে পারেন, মন জন্মা সৰ কিছু সন্তব। পিশুলানের কথা ধলাতে গিরে ব্রস্থানন্দন বলালেন — পুণাতীর্থ গরাখামে লিতামাতার উদ্দেশ্যে লিশুলান দিলে মৃত ব্যক্তিগশৈর আখার কলাণ হয় ও উদ্ধার হয়ে তারা আবার শান্তিতে পুনঃ জন্মলাভ করেন , পুত্রাজ্যু করে গয়ায় লিশু দিলে মনোস্কামনা পূর্ণ হয় ভারপর শিবলিক স্থাপন, পুষ্পানন প্রভৃতির ফল ও শিবের সন্তুষ্টি বিধানের কথা ব্যাখ্যা করলেন। আবার তিনি প্রতিমানে অন্তর্মীতিথিতে পুজা প্রকরণ ও তার কল বলেন। লক্ষ্মনান্তমী ব্রহ উপলক্ষে বিবিধ প্রকারে শিবপুজার মহিমা বললেন।

দানধর্ম বিধিতে অন্নদান একমাত্র ভেষ্ঠ দান বলে বিহিত কর্ণদান, ভূমিদান এবং গহদান করলে মনোবাঞ্গ পূর্ণ হয় , বিপ্রকে জলমান করলে হয় কাপবান, বিপ্রকে রক্তপান্ত দান দিলে গদাবর্বকুলে অবস্থান করে , গোদানে কল্যাণ হয় ও দৃশ্ববাতী গাভীদানে ফর্ণলান্ত হয়, গৃহদানে অব্যাহ্য ফল ও সংগাত্রে কন্যাদানে সনাত্রমহায়ে গতি হয় , তারপর একাদেশী ব্রত্ত ফলেব কথা বলে সনংক্ষার শিব শিবে সপ্রোংপন্তির কর্ণিইনী বলালে।

শিব চন্দ্রকলা লিবোপরে কেন ধারণ করেন সেকধা দুর্গা প্রশ্ন করণে শিব বললেন — তোমাতে আমাতে কোন ভেদ নেই। শিব ও শিবা অভিন্ন হৃদয় কিন্তু প্রাকালে তোমাতে ও আমাতে একধার বিচ্ছেদ ঘটায় আমি শ্ব ভব্র প্রথণ করেতে থাকি। মাঝে মাবে যে যে বৃক্ষে অবস্থান করেছিলাম সেই সেই বৃক্ষ আমাব মনানলে সন্ধা হয়। শিরিশুসত দন্ধীভূত গ্রে গ্রেল আমার তেন্তে, সূর্যাও দে সময় হীন ওেজা হয়ে যায়। এরপে লানাভাবে জগতের মনিন অবস্থা লক্ষ্য করে দেবগণ ব্রহ্মার শবণাপার হলেন, ব্রহ্মা বললেন ভর্মাণ গ্রেলিয় রোর দীপ্তিতে এইসব অমস্লভক্তনক ঘটনা ঘটাছ। শিবকে শান্ত করতে চল আমরা সবহি চন্দ্র ও অমৃত কুন্তু নিয়ে ভাঁর শরণাপার হই। তারপার চন্দ্রকে নিয়ে দেবগণ অমৃতপুরিত কৃত্ত মধ্যে রেখে আমার নিবট হলেন আমার তেনকে শান্ত করবার জন্য। সবহি এসে আমার কিন্তু হলেন আমার তেনকে শান্ত করবার জন্য। সবহি এসে আমার ক্রণাণ্টি চেয়ে বিদম্ব জগতকে পরিবাণ করতে বললেন। আমি আমানিত হয়ে অমৃত কুন্ত থেকে অস্কাী হারা সূর্যা তুলাইই আমার নাযায়ে তালেন সেই চন্দ্র ললাটে রাখতেই আমার তেন হরণ হয়। সেই ডেজ বিধ ক্রপে কান্ত গ্রমান করতেই আমার নাম হয় বিলক্ত ভারপার শিব তার বিভূতি কীর্তন প্রসাধে করি উলাখ্যান ব্যাখা করলেন। বর্ণনা করতে ভারতের অন্ত নামের বুৎপত্তি ও নিসার্চানের কল এবং অন্ত মুন্তী মাধ্যেক অবস্থান গীঠ ও নামীশ্বর যোগ কথা।

ভগবান শিবের ধ্যানের ফলাফল, ধ্যানযোগ প্রাণায়ায়াদি, যোগসাধন ওবারাপসী মাহাত্ম্য কথা বিশদভাবে কীর্ত্তন করার পর হরিকেশ নামক যক্ষের উপাখান প্রসঙ্গে বললেন— পূবর্বকালে পূর্ণভগ্ন নামে এক ফক ছিল। তাঁর পুর ছিল হরিকেশ, তিনি ছিলেন পরম ধার্শ্মিক ও বীর্যাবান। আজন্ম তিনি শিব ভণ্ডিতে আমুভ পিতার সাথে বিবার করে তিনি সংসার রহিত হরে পরমেশ্বরের তপদ্যায় নিময় হন। তপদ্যাহলে বিশ্বকের আবরণ ও পিলীলিকা পর্যান্ত ভীতৃ জমায় ও তাঁর দেহে দংশন করে। কিন্তু দিবানিশি তিনি সেব পঞ্চাননের চিন্তা-ভাবনা ব্যতিত আর বিহুই জানেন না একলা শিবদুর্গা শ্রমণে গিয়ে তাঁকে দর্শন করে পরম খুণী হয়ে মহাপুণাক্ষেত্র কারাণ্দীধ্যমে অবস্থান করতে তালেশ দিলেন।

ভারপর শিবের তপশ্চয়নাদি এতানুষ্ঠানের কারণ ও তৎপ্রসঙ্গে অপূর্ব্ব উপাধ্যান ব্যাখ্যা কর্লেন। আবার নারায়ণের মাহায়ত প্রসজে পালব ঋষির সঙ্গে রাজ্য চিত্রকৃটের হল্বের কাহিনী ব্যাখ্যা কর্লেন। ব্রকার বরে ত্রিপুরনগরী নিম্মণি, তিপুরাসুরের দৌরায়ে শিবের নিকট দেবগণের গমনও স্তব কথা, তিপুরাসুরের যুদ্ধোদোগে ও অসুর দহন কথা বললেন স্বয়ং মহাদেব ত্রিপুরাসুরকে বধ করেন বর্লেই তার অপর নাম ত্রিপুরারি

এবার বন্ধালন মহেশ্বর যোগ কথা। দেহের মধ্যে বত নাড়ী বিদ্যামন আছে তার মধ্যে প্রাণ নাড়ী সকলের শ্রেষ্ঠ শিবসম শক্তি বারণ করে সেই নাড়ী। হিনি দেবাদিদের শিবকে দিবানিশি ভব্জনা করেন তার ইহকাল ও পরকাল সম্পূর্ণ সাক্ষা। আনী মানবদুল বট্চন্তা সহকোগে মহাদেবকে শুসকলে আত্রয় করে পরম মুক্তি লাভ করেন। তার নিকট নিত্যকলে মেধা, ধৃতি, কীন্তি, ত্রী ও সরস্বতী উমানেবী সহ বসবাস করে। অন্তর্কালে অবশাই তিনি আনন্ধাম প্রাপ্ত হবেন এই বিচারে তিনি শিবপুরাশের পূবর্বকণ লমাধা করকেন।





নৈষিক্যাননবাসী কবিগণ ব্রকানখন সনংকুমারের মুখে শিব হাছাব্যু কথা শুনে পরম আনন্দিত হয়, বলন্দেন— এবার প্রয়াগতীর্থে বামদেব মুনির আশ্রমে তৃতি নামক একজন মহান কবি এনে উলনিত হলেন। তভযোগে মাখ্যাসে মুনিবর প্রয়াগতীর্থে প্রান করে শ্রীমধ্যর দর্শন করে বামদেবাশ্রমে এনে উলনিত হন , তিনি ছিলেন শিবের পরম ভক্ত এবং শিব সহার ভার অগণ স্কান ছিল। বামদেব সেই আশ্রয় অবস্থান করে যে সকল স্বাবহ ও পালা শান কথাগুলি বলেছিলেন তুলি মুনি সহ অন্যান্য মুনিবর্গরে সেই কথাগুলি পরিবেশন করছি প্রবণ করেন।

তিনি বলপেন — প্রসাধানে প্রকল বায়ুতে বিশ্ব বিনষ্ট হলে একার্নর মানে বুন্দেন্দুরাটিক নিত অতীপ সুন্দর রূপত ঈশ্বর মহেশ্বর বিনম্নরাপে আবির্ভৃত হন। তিনি মা ভৈ-মা ভৈ শব্দ উজারণ করার সাধে তার দক্ষিণ অস্থ থেকে গরাবানি ব্রালার হায় হয় বামাজ হতে বিশ্ব ও ক্রান্তব্যে করা নিলেন ক্রান্ত প্রেশ। জন্মমায়ে ক্রান্তব্য তিরোহিত হলেন তথন ক্রান্তব্য বুশ্বনে নামান কথা অলোচনার মাধ্যমে ব্রশা বললেন আমি বিশ্বকর্ত্তা আর তুমি বিশ্ব বিশ্ববিশ্ব, ক্রিন্ত সংহার কর্ত্তা কোখায় আছেন।

এইতাবে আনেচনারত অবস্থায় তিনি হঠাৎ লক্ষ্য করেলন জনের তিতার থেকে মহালিক্স আবির্ভূত হলেন। জ্বালামাল্য সমাকৃল সেই লিক্সবাংকেলেনি করে বিশ্বিত ছলেন ব্রক্ষা-বিষ্ণু, দুনিবীক্ষ তেজপূর্ণ সেই লিক্স দর্শন করে উর্ভ্জাণ্য ব্রক্ষা ও নিম্নতাণে নারায়ণ গ্রন করে কোন সীমা না প্রয়ে উৎকঠিত হলেন। তারপর লিবের মন্তক হতে কেতকী পতিত হলে ব্রক্ষা জাহা নারায়ণকে দেখিয়ে বলেন - আমি শিবের উর্জনীয়া থেকে কেতকী পুল্প লিয়ে এলাম এর সত্য মিথা কারণ জিজালা করায়ে কেতকী রক্ষার স্বপক্ষ মিখ্য কথা কথা বিষ্ণু অভিশাল প্রদান করেন কেন্তকী আব শিবের মধ্যক কোনদিন য়ান পাবে না। কেন্তকী বিষ্ণুর নিকট কাকুতি-নিমতি করে আবাব শিবচতুদলী দিনে শিবনিঙ্গে স্থান পোতে পারে বলে কৃপা করলেন। যে ব্যক্তিশিব চতুদলী উথিতে কেন্তকী ফুল নিয়ে শিবলিগে অর্থন করবেন উপ্ন অন্ধ্যেশ ফ্রের ফল প্রান্তি হবে ভারপর বিষ্ণুও ব্রক্ষা নামাভাবে শিবকে গুল করবেন।

দ্রশংকর্যা প্রস্তাপতি প্রক্রা দিবকৈ আর্থনা করার জন্য উপনীও হালন হিমানয়ে দিবের সম্প্রাক্ত নামমানা পাঠ করে শ্বব করার প্রকার প্রতি শিষসন্তুষ্ট হালন এবং ব্রহ্মাকে বর দিতে চাইলে প্রধান কললেন— আমাকে এই বর দেন তেন আপনার প্রতি জামার অচলা ভণ্ডি থাতে ও আপনার শহান্তা যেন আমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হই।

ব্রহ্মাকে শিব ঔর স্বাদশ নিঙ্গ অবধানের কথা কীর্তান করে ক্রিভূস্যান্ত্রর নিজের মাধ্যম্যা বর্ণনা করেন। ডারপর দেবী সরস্থতী সহ দেবশল স্বাদশ জ্যোতির্নিঙ্গ পূজা সম্বাধা করে সানন্দে অমক্লোকে গমন করেন।

তার পর বাহ্যদের মুনি নির্প্তর শিষ ব্যক্ষেত স্বওগড়ের কারণ বর্গনা প্রসঙ্গে মহাবলগালী ব্রিপুরাসুর কর্ম্বেক স্বর্গাকর আক্রমণ এবং বিকৃষ্ ধ্যম, বর্জনাটি সেবতাগাদের শক্তি ও বাহ্যতিলিকে হুরণ ও প্রশাধাম হবদে আগমনের কথাতালি ধলালেন, ব্রিপুরাসুরের অত্যাচার দেখে দেবতাগাব গালিয়ে চলে শেলেন নিবের নিকট বিমানায়ে।

ব্রক্ষা বিষ্ণু সহ দেবজাগণ যথন শিবের উধ্বেশ্যে স্তব কবছেন এমন সময় উপমন্যু থাবি সেখানে এসে হাজির হলেম। খাবি বলালেন — এডাগিনে জামার শিবপৃদ্ধ। সফল হল। ব্রক্ষা বিষ্ণু বৃদ্ধনকে প্রত্যাক্ত দর্শন করন্যম। গরুড়কে ভেকে বল্লেন— ভোষার জন্ম সার্থক, দিবানিনি শ্রীহবিকে স্কন্ধে বহন কর্ছ, হংগ বিহিকে বহন কর্ছে। এবার ক্রমা উপমন্যুকে ভিজাসা কর্লেন কি প্রকারে শিবকে তুই করা কয়ঃ ?

উপমন্যু বলজেন — এ প্রশ্ন দুক্তহ্ব, তথালি বিধিন্ন আনেশে মতটুকু ক্ষাত আছি প্রকাশ ধরেও। ভগবান পিব নির্লিপ্ত এবং নির্ত্তন বিশ্বর বিহীন। সঞ্জন লোকের তিনি একমাত্র গতি। দুই আকর শিব' নামে তীর স্থাৰ করকেও সিদ্ধিলাত হয়।

ব্ৰহ্মা দেবজগণকে ধনজেন — শিবজুলা কবি উপমন্য, অতএক তিনি যেনাবে শককে ভাকার কথা বিনম্ন সে সৰ কথা আমাদের ভনতে হবে।

ভারপর সকলে মিলিত হয়ে ভগবান শহরতে উপাসনা করার পর তিনি তুই হয়ে বললেন — মধ্যাহ্ন সময়ে সেই দুরাত্বা ত্রিপুরের জন্ম হয়, তিনলোকে পুজা বলেই ভার নাম ত্রিপুরাদৃর। জন্ম মারে তিনি ভগস্যা করতে গেলেন উদয়াচলে। ব্রহ্মার বাছে অমর বর প্রার্থনা করতে গিয়ে বললেন — একবাণে যে বাক্তি এই ত্রিলোক ভেদ করতে প্রেধন তার হাতে আমার মং)প্রমাণ ঘটকে, সেই বর নিয়ে আল ত্রিশুবাসুর ত্রিভূবনে ভার অত্যাচারের মধ্য অভিযান চালিয়ে যাতে

জিন্ধু নেবাসীকে রক্ষা কবার জন্য শিব নিধন করতে শেলেন ত্রিপুরাসুরকে। শিবের সাথে তার ঘোরতক যুদ্ধ চলল বড়দিন যাবং। তাতে অসুরকে বধ করতে না পেরে তিনি ওঁ,ই বিখ্যাত পাশুপত নামক অন্তে ত্রিভূবিন ভেদ করে ত্রিপুর দৈতাকে বধ করাজন

বিশালাকার ত্রিপুর দৈন্ড। ভূমিতলে মিপত্তিত দেখে সকল দেবতাগণ আমধ্যে বাধ্যাংগনি করতে থাকেন। ভূপত্তিত অসুর ত্রিপুরের বক্ষোপ্তে সভায়মান হয়ে নৃত্য করতে থাকেন দেবাদিদেব লঙ্কার , শিবনৃত্য দর্শন করার জন্য মহামায়া দুর্গাদেরী সেখানে এসে উপনীত হলেন। ত্রিপুরাস্ত্র বধের সংবাদ শুনে স্বয়ং ভগবান শ্রিছারিও সেখানে উপনীত ইয়ে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলেন শিবকে আব তৃষ্ট হয়ে শিবকে তাঁর বাহনকাশে বুবকে প্রদান করলেন

এবার থবিবর সর্প্রসাকে শিবের সন্তীলাত ও যান্ত্রে তাঁর দেহত্যগের বর্ণনা প্রসাসে বললেন — ব্রজার পুত্র প্রজাপতি সক্ষ। তাঁর পরমা সুক্রী ও অতীব শুণারিতা কন্যা সতীকে সর্পন করে প্রকা তাঁকে শিবের হাস্ত্রে দান করকেন বলে মনে মনে পরিক্রনা করলেন পদ্মযোদি দক্ষের নিবট গিছে শিবের বিবরণ দিয়ে তাঁর কন্যা সতীকে নিয়ে হিমালয় শুহায় গিয়ে শিবের করে অর্পণ করলেন।

একদা জায়াতা শিৰের নিকট অসম্বানিত হয়ে প্রজাপতি দক্ষ শিবহীন যথা আবস্তু কবেন। সেই যথে শিবের পরিবার ব্যতিত সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হরেছে বিনা নিমন্ত্রণে সেই যথে শিবপত্নী সতী উপস্থিত হয়ে পিতাব মুখে পতির নিন্দা শুনে শুগ্নিমধ্যে প্রবেশ করলেন। সেই দৃশ্য দেখে বিশ্বিত থকেন সমগ্র শেবতামশুলী

এনিকে কৈলাসপুরে শশান্ধ শেখর জান চক্ষে সব দর্শন করে ক্রেখানিত হয়ে ভীবণাকার কর্মূর্ত্তি ধারণ করেলেন। গ্রার জলটে ন্বর্মা থেকে এক মহাবীরের জন্ম হল গ্রার নাম বীরভন্ন, শিব গ্রাকে অভেন্য নামক করচ, অক্ষর তুপ, পজ্জ মালা ও পরশু নামক বন্ধ প্রদান করলেন। বীরভন্ন গিয়ে দক্ষরজ্ঞ বিনষ্ট করে দক্ষকে নিধন করেন, দক্ষের কাটা মাথা ভূলুন্তিত হতে নেখে দেবগণ ভয়ত্রস্থ হল্য পর্যপ্রথার ক্ষপ ধারণ করে পলায়নবরত।

পথ্যোনি ব্রদা মৃশ্রণে ধারণ করে পালাতে চেষ্টা করলে শিব ঠাকে ধরে বিনাশ করতে উগত হলে ব্রদা শুর আরম্ভ করলেন শিবের উদ্দেশ্যে শিব তুই হয়ে তাঁকে বর দিতে চাইলে ব্রদা বললেন — দক্ষ পুনবার জীবিত হোক আর যে যে দেবতা যুক্তে নিহত হয়েছেন, তাঁরা হেন প্রশ ফিরে পায়, ছাগ মন্তক নিয়ে দক্ষের স্বক্ষে যোজনা করে বাঁচান হল করজোতে দক্ষ শিবকে শুব করলেন, তুই হয়ে মহানের বাঁরভয়কে প্রশ্রেষ্ঠ করে প্রেরণ করলেন কৈলাসধামে। তারপর যঞ্জ সমান্ত হল

একদিন ব্রহ্মা নিজ বালে অবস্থান করে নিজ কন্যাকে দর্শন করে মোহিত হলেন এমন কি তাঁকে অত্যন্ত ক্ষমধানে জল্জবিত দেখে ব্রহ্মার কন্যা সন্ধ্যা অভান্ত লজ্জিত হয়ে অধােবদনে অন্তর্গৃহে গমন করালন এবং রেখাও তাঁর লক্ষাং পৃশ্বং পমন করেন ব্রহ্মা সন্ধ্যার হস্ত ধারণ করে ই তিনি বল প্রবর্গ নিজেক ছাড়িরে নিয়ে মৃণীরলা ধারণ করে ছুটতে লাগলেন। ব্রহ্মাও ছুটলেন মৃণকাল ধারণ করে মৃণীর পশ্চাতে। মৃণীরালা সন্ধ্যা বর্গে গিয়ে আলায় নিলেন দেবরাজ ইন্দ্রের কছে মৃগরালী ব্রহ্মাও সেখানে গেলেন ইন্দ্র ব্রহ্মাকে ব্যাঝালেন কিন্তু ব্রহ্মা বৃথালেন না তাঁর মনের সন্ধন্ত সন্ধার সাথে অবশ্যই রতিকীতা করবেন। মৃণী মৃণ্যের একাল অবস্থা লক্ষা করে পালিয়ে গেলা মৃণ্যও তার পিছে পিছে ছুটল এই দৃশা বর্শন করে শিব মৃণারণী ব্রশ্মাকে নাশ কর বার জন্য সরেবে উদাত হলেন। মৃণ্যকে নিহত দেখে মৃণী অনকমনে বর্গে গমন করল। এবার মৃগতের পরিত্যাল করে রক্ষা শবল নিলেন ভাগবান শিবের শিব তাঁকে অনেক উপালো নিয়ে ক্ষমা করলেন।

এদিকৈ পিরিবর হিমালয় নারদের নিবট শিবমন্ত্র দীক্ষা নিয়ে আর'ধনা করতে থাকেন। হিমালয় পত্নী মেনকাও শিব মন্ত্র গ্রহণ করে শিবের পূজা আরাধনায় ব্যস্ত, কালক্রমে শিবের বরে মেনকার গর্ভে সতীর আবিভবি হয়, দাদশ বর্গ গর্ভ ধারণের পর তিনি গৌরীকে প্রসব করেন। পিতার আদেশ ম'থার নিয়ে মেনকার কন্যাগৌরী হিমালয় শিখধনাসী শিবের উপেশ্যে তলস্যায় ব্রতী হন ডিনি মণ্ডের্বকে পতিকলে প্রাপ্ত ক্ষেত্রার জন্য চিন্তাবিতা।

শেবতাশের আপেশে মধনাদেব লিবের ধৈবচিচতি করানোর জনা উরে উদ্বেশ্য নিক্ষণ করালন প্তানতর লিব বুবতে পেরে প্রেশধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভার করালন কামাদের মধনাধ্য, হানন লট্টা হাতি ভামিদ্যাদ্য আকুল, রাডিদেরী শিবকে আরাধনা করে বর নিলেন তার স্বামীদে পুনরায় চিন্তে পারার স্কান্ত শিবর আদিশে রাডি শহরেমুর গৃহে অবস্থান করালন।

অপর্টিকে শিবকে লাভ করার শুনা উমা কটোর ওপ্সামে এতা হলেন। মধনবানে শিবের ধ্রুয়াচুতি ত্যায় তিনি উমাকে শাবার আশাহ ওাকে বর দিওে গোলেন জটিল বেশে শিব উমার এপস্যাস্থলে তাকির্ভূত হয়ে মনোমত ধর প্রদান করেন।

ভাবপর একসময় দিব কুন্তীর মুর্তি বাংণ করে উমানক নরীক্ষা করার মন্য মাহাবলে এক শিশু সৃষ্টি করেলেন। পর্বেত উপরে শিশুতে নিয়ে উৎপীড়ন করায় সে বাঁছও ইচেশ্ড বলে চিংকার আরম্ভ করে দিল শিশুর ভিন্নার উমান কর্পণেচর হতেই উমা তাকে উদ্ধান করাছে ছুট গোলেন। গ্রাহকালী নিব ক্যোলন—আমার খাদাকে আমি লবিভাগে করতে পানি না শিশুর বাদান উমা অন্য ক্যান্তমাদি খাদা দিতে চাইলে নিব ভাতে কন্ধি হলেন না উমা নিজেব পুণাধি দিয়ে গ্রাহবান্তাকে মূর্বে পাঠাতে চাইলে নিব খুলী হয়ে নিভাগে ভাগের করান করেল। উমান করেলে শিশুকে গোলে ক্রোমাছিক হয়ে দেবরান্ত্র ভাতে নিধন করতে উদ্ধান হন। তারলার শিশুকালী ম্বাহ মাহানাকে উপলব্ধি করে নিগ্রাহান্ত উমান্ত কর করান্তান নেবভাগে।

উমান্ন বিশ্বেপ আন্তোজন করলেন গিরিপ্লাম হিমালয়। দেবতা মুনিকৃদ উদ্ধ বিয়েতে যোগদান করে। শুভ বিবাহকে সাফল্যমণ্ডিত করলেন

ত্তক্ষাৰ সমহকুমাৰ ভাৰকাস্থ ধধ প্ৰস্থে কান্তিকৈব জগ্য কথা ৰ তীৎ নাম স্থাপ হত্যাৎ বিশেষ কাৰণেও বললেন

ভারকাসুব নিধন করে মর্শের উৎপত্তি কথাও আলেডিও হল কার্ডিকের উর্থেশ্যো কথা ও গালেগের বৌৰসাজ্যে অধিনিত হয়ে পাণপতিত্ব লাভের কথাও বলুলেন।

ষভানন কার্তিক শ্রমণ করলেন কেনার, কৌলিউ, সরয়, ক্রানিউ, প্রচালটি নানা উর্যা পুর্যালয়ে মৃদ্ধ হয়ে সংগর তীরে কার্তিকের সাথে সক্ষাৎ করে দেবী সন্ত্যাল নেরজন বিসম্ভান দিলে তাহা হাতে জন্ম হয় অঞ্জন পথেতি আর জোধ হতে জন্ময় জালমুখী দেবীর নিজুর হয় গৈরিক পর্বেও। একসময় হর পারবিতিকে কিলানে বিহার করার করার জনা। বিষয়ারি উলা কুরারে করার করার জনা। বিষয়ারি উলা কুরারে পেরে তাকে ফালই ২০০ অভিশাল দিলেন। সাথে সাথে অভিশাল জয়া মানবী হয়ে রাজা হরিচ্ছালর প্রথমে পেরে তাকে ফালই ২০০ অভিশাল দিলেন। সাথে সাথে অভিশাল জয়া মানবী হয়ে রাজা হরিচ্ছালর প্রথমা ভাষারি হলেন। সেইকালে দিব হল্মবেশে নিয়ে জন্মর মনোবাসনা পূর্ণ করার জয়ার নকী ভূমি নামে পুরি সন্তান জন্ময় করার করি। ভাষারি নকী ভূমি নামে পুরি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অন্যাবিধি নকী-ভূমি শিব স্থানির প্রহল্মবান হয়ে কৈলানে বাল করছেন।

আবার বাহদেব মুনি বলতে আরপ্ত করলেন মণিকর্নিকার উৎপত্তিও তার মাহস্কো। মহাতীর্থ কালীধামে শব্দমানের নিয়ম ও কালীকৃত পার্পের ফল, অন্যগৃহে যাক্রাবিধি প্রভৃতি কানা করলেন।

এবার তিনি বানরাজাত কাহিনী অবসম্বানে অনিকল্প কর্ত্তে উপা হরণ ও মহাকালের উৎপত্তি কথা বললেন। আধিকালে দৈহাপতি বলির পুত্র ছিলেন বাম। সাত্রাশ কোটি লিক পুজা করে তিনি মহামেবের নিকট থেকে বর পান যে শিব সহচরশশসহ সকলে তার গৃহে বাঁধা থাকবেন। পরে আবার শিবকে ধূলী করে বর নিলেন সহয়েক বাধ বানরাজার হাজার বছ হল। আবার শিবকে পূজা করায় পিব বর পিতে চাইলে রাজা কলেনে— যুদ্ধাহত আমার বাধ কণ্ড হয়েছে, সে কণ্ড নাশ কর দয়াধার। শিব বলালেন পিতা পূতে কোননিন যুদ্ধ হয় না, অতএব তুমি অন্য বর চাও কিন্ত বারবার একই বর চাওয়াতে শিব রোধ ভবে বলালেন— ভগবান কৃষ্ণরাপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। ওার সাথে যুদ্ধে ভোম র কণ্ড শংহার হবে।

একদিন বানকন্যা উষা স্বপ্রযোগ প্রীকৃষ্ণের নৌত্র অনিক্রছের রূপ দর্শন করে মেহিত হলেন বাঞ্চলন্যার সহচরী যোগবলে সেই অনিক্রছকে নিয়ে এলে উষা তার সাথে বিহারে বত হন। বানরাজ্যা এই কথা তান অনিক্রছকে বন্ধন করে প্রীকৃষ্ণের সাথে যুক্তযাত্রা করেন। ক্রমে দেবতা দানবে যুক্ত যোরতর হয় বানরাজ্যার চারটি বন্ধ বেশে প্রীকৃষ্ণ সমস্ত বাহ ছিন্ন তারে। ভারপর বানকে পরাস্ত করে প্রীকৃষ্ণ ছারকায় চলে যান পৌত্র ও পৌত্র বধুকে নিয়ে।

এদিকে ছিন্নবাধ নিয়ে বানৱাক্ক কাশীধামে চলে শেলে মহাদেব তাঁকে দেখানে মহাকালকপে কাশীর দুয়ারী হয়ে চিরকাল থাকতে আদেশ দিলেন। একদা হরণীেরী বিহারকালে কার্ডিও বাস নামক দু'লন অসুর মা গৌরীকে দেখে যেহিত হয় তথন শিব ও দুর্গা দুক্তনে গোল গোলিনী বেশ ধারণ করেছিলেন . দৈতাঘ্যের অবস্থা লক্ষ্ক করে শিবকে উয়া বললেন — অবিলয়ে দৈতাদের নিধান কর শিব বললেন — আমার হাতে ওরা ক্রমিল রাজার পুত্রময় অভিশপ্ত হয়ে ধরায় এসেছে তুমি দু'জনকে বিনাশ করে প্রজা রক্ষ্ণ কব। অবশেষে দেবীর পদলিষ্ট হয়ে অসুবদ্ধয় মারা গেল ও পাতালপুরে চলে গেল। সেইখানে এক হুদের সৃষ্টি হলে, তার নাম দেবী হুদ।

তারলর শিখ কর্তৃক উমার পদসেবা শূলাঘাতে শন্তর বাপীর উৎপত্তি, উমাকে কঞ্চল প্রদান ও গোলাবরীর প্রতি অভিশাপ কাহিনী ব্যাখ্যা করলেন। হবগৌরীর মনোময় রাসলীলা ও শিবের অষ্টোত্তর শতনাম কীর্ত্তন করণেন যে নামে সকল বিশ্ব বিনাশিত হয়।

বারালসী উর্থি সমান একান্ড কানন সেখানে চৈত্রমাসে শিবারাধনা করলে মুক্তিলাভ অবশ্যস্থাবী। মহালক্তিলালী অসুর হিরণ্যাক্ষ ধরনীকে হবণ করে পংতালে নিয়ে গেলে বিষ্ণু ওঁকে উদ্ধার করেন বরাহরাপ ধারণ করে। বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষের বৃদ্ধকালে হয়ং বিষ্ণু শিবকে সাধনায় তুই করে সুদর্শন চক্র লাভ করেন।

নেবাসুরে মিজিত হয়ে সমুদ্র মন্থ্য করলে দিডীয় মন্থনে যে কালকুট বিষ উঠেছিল শিব সে সকল পান করে জগৎকে রক্ষা করেন , তখনও তাঁরে দীলকুঠ নাম হয়।

মৃকত্ মুনির পূত্র মার্কণ্ডেয়ের আয়ু ছিল মাত্র সাতবর্ষ। এই ভগবান শিবের আরাধনা করার ফলে মার্কতেয়ের আয়ুদ্ধাল হয় সপ্তবন্ধ একেবারে চিরজীবি হয়ে গোলেন কয়েকবার মৃত্যুদ্ত এসে বিমৃৎ হয়ে ফিরে গেছেন, মার্কতেয় মুনির নামে পুরাণ প্রকাশিত হয়েছে মার্কণ্ডের পুরাণ

বামদের মূনি ভূতি থবিবরকে শিব চতুদলী ব্রত বিধির কথা ও পূজা প্রকরণ বিশাদভাবে ব্যাখ্যা করে শোনালেন। ডারপর শিবরান্তি প্রমঙ্গে দ্বিন্ধ কৃষ্ণ শর্মা কিভাবে পিশাচ রূপ ধারণ করেছিলেন সে কথাও গন্ধ করে শোনালেন। আরও কললেন যে প্রভাহ সন্ধ্যা ও স্কালে শিবলিঙ্গ পূজা করলে বিশেষ খল লাভ হয়। আধার তৃতি থবি বেশিনীগ্রপ্ত উৎপত্তি, মোরসৈত্য বধ ও শিরুর অভূত দর্শন প্রসঙ্গে জানতে সইলে ডিনি বললের —

> व्यक्तर हि माधनर मर्बार प्रमुषाहृद्धाव्यनिर्ग्छर। नत्तर भावर भवर भूषार भविद्धर भववर बद्धर।। स्यातिनाद भरिकष्यनर देवरमाकामार्थि पूर्वचर। क्यात्रव अव्हारमर स्करमान्यनर दिखर।।

থবিপৰ পুনবাৰ সনংকুলবের ভাছে উল্লা প্রিক্তনা মেধিনীগণের কলবুকার ওনাত চাইলে তিনি। "দৈৰ লক্ষানন বেমন বয়ণছিলেন আমি তেমোগেৰ তাই পোনাৰ উমা বোগিনীকেৰ জন্মপুতাত জানতে চাইলে মহেশক বৰ্গেছিলেন মহাপ্ৰক্ষেত্ৰ কালে ক্ৰিডুবনে কৃষ্টি আৰু আমি ছাত্ৰ আৰু তেওঁ ছিল না। এখন আমি সহ'লে; ডোমাকে বলি জামার থেকে তোমার শক্তি কেনী কি কম তার পরীক্ষা হোক এই হেন্তু। ভোমাকে কিংলামা কৰি, প্ৰদায়তৰ কোখাও থাকার ভাষাগা নেই দেখতে লাছি, এখন কলতে আমি কোখাৰ থাকৰো ?" আমাৰ এই কথায় ধ্যেষকশৈ তেমাৰ চেখ লাল হয়ে ওঠে, ভূমি নিষ্ঠৰ বচনে আমাকে বল, "ছে দেৰ আমাৰে নিৰ্ভন কৰেই ভূমি যে কোন কাজ কৰা আমাৰ শক্তি ভিন্ন ভূমি শৰকলে অবস্থান কর। আমার অকার্য্য কিছুই নেই, আমি সকলে পরমা প্রকৃতি করেশ বিদ্যামান। এই চরাচর বিশ্ব আমার মায়ায় নিৰ্মিত হয়েছে। আৰম্ভ ও নিক্ষেপ এই দুই শস্তি আমার অন্তরে আছে।" তোহার এই কথায় আয়াব শিরে বছলাত হল। কিছুকাল মৌনাহয়ে থেকে আমি পৃথি বীব অভিয়েলিকে থিয়ে নিজ দেহমুহল থেকে বিকটাকার। ও অতি মহাকাহ এক দৈত্য সৃষ্টি করলায়। যার দৈর্ঘা কোটি যোজন, বিশ্বার বাইল লক্ষ্য, এক কোটি হাত ও ্রোখ এবং পঞ্চাল লক্ষ মুখ। এই কলে নামৰ পতি সৃষ্টি কৰে ডোমার ক্রান্থে আসলে ভূমি আমার মানের ভাষ যুখতে পেয়ে জীবহীন এই স্থানত পুনরায় বর্ণন করতে চাইলে আমার সঙ্গে স্থানত সর্পনের জন্য পশ্চিম দিকে নিয়ে যাই সেইস্থানে অবস্থিত দৈত্যধন ভোমাকে দেখে কামশরে অভিভূত হয় এবং ২৪ প্রদায়িত করে ডোমারে ধরতে অগ্রসর হয়। সেই দুর্চোর চাটুবাকে বলে, 'ভূমি অআৰ ছিবনে সর্বেশ্বরী হয়ে আমাকে মদন সাগর থেকে উদ্ধাৰ কর। ছে প্রেয়সী, ভোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে গারছিনা। ভূমি আখাকে পতিবাপে গ্রহণ কর।'' এই কথা বনে তৃতি কটাকে কল 'পেনে কৈতাবাজ, তুমি দর্শহোগী, বীর্চাবান ও দেৰপৰ্বপ্ৰক্ষ অধিক শক্তিশালী আমার প্ৰতিঞা পালন হায়লে অমি তোমাতে বৰণ কৰব। আমাকে যে মুদ্ধে পরাপ্ত করবে ভাতেই আমি পতিত্বের আসনে বসত্বা 🖰

োমার এই কথায় দৈওবৈদ্ধ রোহবশে চোৰ নীল করে গর্জন করলে তার ক্লপ দেখে আমি বিচ্নল ছই। সেই প্রাচার তোমাকে ধরতে ধাবিত হলে তার পদাবাতে গিরিখন বিক্লিয় হয়ে স্বেশে সাগরে পড়ে তার অঙ্গের প্রবৃথিত বায়ুতে জনমধান উজ্গিত হয়ে ওঠে

অওংশর দৈতাবৰ ভোমার সঙ্গে ভয়ন্তৰ হৃদ্ধে লিপ্ত হয়। সে নানা তাম কোনা কৰে, কিন্তু তা ভাষীভূত হয়ে ভূতলে পড়ে।কোটি বর্ষ বাবে অধিকাম সেই বৃদ্ধে চলতে দেশে ভয়াতৃত্ব হয়ে আমি সৃষ্ণতনু ধারণ করে ভোমার শেহে আশ্রয় নিষ্ট, কোনভাবেই দৈত্যে ভোমাকে বধ করাত না গেয়ে অবশেষে নিজ কলেবৰ বৃদ্ধি করে। প্রশান্ত ব্যাপী ভয়ন্তব নিজ কলেবর দেখে সৃষ্ট হয়ে সে বলে, 'হে দুন্ট নারী তোমার পানাবার সাধ্য নেই। আমি ডোমাকে এখুনি কম করব 'অবদেবে তুমি বেল ভরে বললে 'ওবে বৃহাচার আমি তোকে সংহার করব, এই জগত সংসার আমার সৃষ্ট, আমিই অনিল বিশেব বন্ধা ও লালন কর্ড, আমিই সেই সনাতন ব্রন্ধ, দুষ্ট ও শিষ্ট যেভাবে লোকে আমার পূলা করে দেইজারেই তাকে আমি ফল বিতরণ করি ও তার মনোগ্রামনা পূর্ণ করি। আমার প্রসাদে নিবর্বণ ও মুক্তি লাভ হয় বর্ধদিন তুমি দুষ্টভাবে আমাকৈ লাভ করের জন্য হাসনা করেও। আমার জন্য বহু প্রম করায় আমি মহাপ্রীত হয়ে তোমাকে পিরস্থান মনে করেছি বহু ধ্যান করেও যোগীরা যে কল বেশুতে পার না, সম্বন্ধ হয়ে আছু আমি তোমাকে দেই কল বেখাবো বে কল দেখতে সূত্র, অসুব, শহুবর্ধ, বিহুর, যাজ, বন্ধ, পিলাচ অলর স্করণ বাসনা করে অবিলয়ে তুমি তা দর্শন কর।' এই বলে তুমি আমি কালী' এই উচ্চাবণ করে বৃহ্ণবর্ণা গোরন্ধান কলিকাম্বর্তি ধারণ করলে। মহাকালের উপর মুখ্যমালা গলে, মুক্তকেনী হাসামুখী দেহ খোক ঘন যন তেলোরালি নিঃসৃত হকে। সেই বন্ধি থেকে কোটি কোটি যোগিনী জন্মলান্ত করে ফাল্বন্তব কবতে লাগল। সূত্র্যার মত দীপ্রিময়ী যোগিনীরা ঘন ঘন চন্ধার ছাত্রতে থাতে। এইভাবে অপুর্ব্ব সুনন্ধী যোগিনীদের জন্ম হয়। এই কাহিনী ভিক্তিন্তর গাঠ বা প্রথম করলে লাভকের সমস্ত্র বিশ্ববাদি দুর হয়ে অন্তিমকালে কৈলাসবাসী হয়।"



শবণান্তে ঋষিণণ পুনৱায় যোর দৈতোর কাঁহনী শুনতে চাইলে সনংকুমার বললেন, ''তাবপর শিব পাক্ষতিকৈ বলেন, মহাদেবীর আশ্রম্য সুন্দর সেই কালীমূর্তি দেখে দৈও মূর্চ্ছিও হরে পড়ে। পরে দেবীর মুখদর্শন করে অশ্বরে ব্রহ্মজ্ঞান করালে দানবরাজ দেবীর স্তব করে বলে, 'হে মহাদেবী। না বুঝে জনেক দেয়ে করেছি, তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর, তুমিই জগন্মতা সৃষ্টি স্থিতি লয়ের একমান্ত্র কর্মী, তোমার ইচ্ছায় এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়। তোমার নিশ্রকালে প্রলয় ঘটে, কর্মক্রান্তরের তপ্যারি ফলে আন্ত আমি ভোমার পাদপর দর্শন করেছি। তুমিই সংসারের একমাত্র গতি ও পরকালের সুগতি আশ্বার পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করে তোমার চরণাশ্রিত কর।' দানব রান্ডের স্থবে তুট্ট হয়ে দেবী রণমাঝেলোলঞ্জিগ্র প্রসারিত করে দানবকে আর্কর্যন করলেন এবং অবিলয়ে চর্ক্যন করে তাকে বধ করলেন। দেবী কালীমূর্ত্তি ছ্যাপ করে পুর্বব্রপ ধারণ করলে। যোগিনীদের জয়ধ্বনি কালী কালী রব ও জয়বান্যর মধ্য দিয়ে দৈত্য বিমানে সড়ে কৈলানে গোলা পুরাধানে এইভাবে যোগদৈত্য বধ করে মহাদুলী ছির্যান্ড হন।"

### দেবীর দেহাভ্যন্তরে শিবের অভ্তদর্শন

সুমুখাৰৰ্থণ দেবি তত্ৰ গ্ৰাহ্ম কৰি।
সমুদ্দিটাং প্ৰতং বদ্ধং কহিছাং নৈৰ শক্তে।।
সৰ্বশিচ্যামিয়াং দেবি ব ষ্টাং ব প্ৰতং কচিং।
অতীৰ মুহদাকাৰা প্ৰসংগাং কোটিকোটিশাং।।

অভঃনর কৰিবৰ কলনেন, "ওয়ে সহজেন, দৈতোর সক্ষে দেবীর বৃদ্ধের সময় মহেশ্বর সৃত্ধানৰ ধরে উমাকে আহায় করেছিলেন। কিন্তু দেতোবাধের পর তিনি কোলায় গোলেন সেই কাহিনী এখন বর্গনা কর।

উত্তরে বিহিন্দুর বল্লেন্ন, " লাক্টোকে সংখ্যন করে দেব লক্ষানন বলেনা "গৈত্য বধবালে তোমাব লাইনে আল্ব নিয়ে দেবলাম সেবানে কোটি কেন্টি ব্রুক্তাওমন্তল, কাল ও বিন্দু পূর্লকৈও কলায় বিবাজমান। অন্তরিন্দিসত্ব কও মহেলরকে লাইনির মধ্যে বিস্তবদ করতে পেয়ে আমি কে তা বিশ্বত কলায় এইকানে লোটি বছর দেশুর বিচতণ কলার লার হন্দর কমলে গিয়ে দেখলায় সেবানে ধর্মালালু, জীবান্তা ইন্দির সমূহ ও পূরাল বিরাজ করছে, এছাড়া সেবানে ওপুলালু, কেন্টিব্রুলালু, হুন্দ কর ব্যাক্তরণ ও অন্যান্য কুঞ্জান্ত বিশ্বাসান। দিবান্তেজের আলোকে কর্লিকানকো বর্ণপুঞ্জ ও মুক্তরান দর্শন করলায়। সক্রিনিকার ও সর্বর্গনক্ষম আশায় দর্শন করে ক্রাক্তর প্রযানক লাভ করলায়। চারিদিকে অতি চয়বকার মূল্য দেশুন সূর্যোদ্যে অন্ধবার বিন্দুলন্ত মত, কলীর আমার সমন্ত অঞ্জানতা ও মোছাছ সুবীভূত হন্দ

েবপর ক্রিঞ্জপুঞ্জ গন্ন করে বৈশেষিক পাড্ডজন, ই'ম্বাণ্সা নাম ও সংখ্যা প্রভৃতি নর্পন করবাম ক্রিণিক প্রাধ্ববেশন দিছিনেই। বর্গ বলী, আবৃত্বেশ, পুশাণ, ইতিহাস প্রভৃতি অধ্যয়ন করে হণতে প্রথম আন লাভ করলাম। পরে হোমের লাভত্তি ও ক্রেটিডেজে পরিকৃত প্রক্রজন সহ বেগান্ত আন্ত্রাস করে অন্তর্ম বিমন হল। শেষে বর্গপুঞ্জ ক্রেটি সূর্যাসম দ্বীবিষয় অতি মানাবম চারি বেদ দর্শন ও সন্মার অধ্যয়ন করে আমি ম্বনিছিমার, আনমন ও সক্রেইমার হই। জারপর দেশলাম ক্রেটী সনাতনী শিবাণালে পরিকৃতা হয়ে আমি ম্বনিছিমার, আনমন ও সক্রেইমার হই। জারপর দেশলাম ক্রেটী সনাতনী শিবাণালে পরিকৃতা হয়ে মান মান করে ছিল্ল-ক্র্যাল গানন করে আন্তর্মান গিয়ে অবস্থান করি এবং প্রথম প্রথম প্রথম করে। ইর্মান করে বিষয়ম নৃত্যর ওা দেশীর চিকুলার থেকে ক্রেণি পূর্ম পরে করে। ইর্মাণিকলাতে অবস্থানরত রক্ষা বিকৃত্বে পূর্বিত তথ্যরে ইত্যাভঃ বিচরণ করতে গেবে আমি বিকৃত্বে লালে গিয়ে অবিলয়ে ক্রেণার হালা মানুজন করে বিষয়ম সম্পূল্য হয়ে আন্তর বামার বাম অব্লে ইইলেন, এরপর ইন্মার পালে থিয়ে ভালে প্রথম করলাম মানুজাম ও পরম অন্তুত্ত জান। ক্রমা মহাজাম লাভ করে ভামার সম্পূল হার আমার বন্ধিণ ভালে প্রশাসনে বইলেন। আমার সম্পূল হার আমার বন্ধিণ ভালে প্রক্রমান বিকৃত্ব কলোন বিকৃত্ব কলোন করিল আমার ক্রিণ ভালে আমি বন্ধ বলে।

শতকোট বছর ধরে মহাঝালীকে যোগিনীসহ নৃত্য করতে দেবে আমি রক্ষা ও বিষ্ণু তাঁকে স্ববন্ধ। র্যান। প্রথমে রক্ষা বৈশ্ববাকা উচ্চারণ করে বলেন, তুমি শিবা, উমা ওচিঞা, জনস্ত শিগায়বী তুমিই পরম শক্তি, তোমার জনতে রক্ষাও চলাচর শোলা পাব , তোমার নিয়েম সৃষ্টি হিতি প্রথম বটে, তুমি বিশুলানীত, তোমার চনাগ প্রাম জনাই তুমি ককলা হব হেনা ,তামার প্রণায় সংগই আমার ভক্তি থাকে এইডাবে কোটিবছর স্কব করার পর দেবী ব্রহ্মকে বলেন, '' কমল আম্দা ব্রহণ, তুমি বিশ্বে সর্ধবিশাস্থকাত, আমার আশীরে সৃষ্টিকর্ত্তা হয়ে পুনরায় বিশ্বসৃষ্টি কর "

বিষ্ণু দেবীর স্তব কবে বললেন, "আমি অন্তান, ডোয়ার কুপায় পরসঞ্জান লাভ হয়েছে, যোগীগণ তোমাকে ওজারকণে ধ্যান করে, তুমি ত্রিকগতে অন্তর্য্যানী, তোমাকে প্রণাম জানাই , তুমি হৃদয়ে পরমেষ্টিকণে তানত্ত শক্তিষর, বালকণে জগৎ সংহার কর, অসংখ্য মর্ল নিবারাত্র ডোয়ার স্তব করছে, হে সর্ববাজিমরী দেবী, তুমি আয়াকে দরা কর।"

মহামতী বিষ্ণু কোটিবছর স্তব করার পর দেবী কলিকা তাঁকে বলেন, "মহাবিষ্ণু, তুমি জগতে বেদজ্ঞ ও ধর্মজোনী আমার আদেশে চুমি পালক হরে সৃষ্টি রক্ষা কর।"

অতংপর আমি পঞ্চানন কালিকার স্তব করে বলি, "তুমি পরমান্যা ব্রহ্ম সনাতনী, তোমার মাধার জগৎ সৃষ্টি ও লয় হয়, তুমিই পরমাগতি, জামি ভোমাকে আহায় করে রয়েছি, তাই তুমি লিবা তুমি আমাকে অভয় প্রদান কর।"

এইভাবে বিংশকোটি বছর স্তব করার পর দেবী আমাকে স্পোধন করে বলেন, ''তুমি সগুণ ও মহুযোগী। সূতরাং আমার ব'ব্য পালন করে সৃষ্টি সংহার কর।" দেবীর তালেশে পুনরায় পঞ্চাটি বছব একমনে স্তব করার পর মহাকালী তুষ্ট হলে বলি, ''অ'মার একস্ত ইচ্ছা আমি যেন ডোমার চবলে স্থান পাই।''

অভঃপর সৃষিষ্ট বচনে মহাঝলী কোলেন,"মহেশ্বর তোমার দেহ থেকে সৃষ্ট ঘোরদৈত্যকৈ আমি সংহার করেছি, ৬৬কালীক্রপে মহিষাসুর সংহারকালে আমি ভোষার হাদয়ে বামাসুষ্ট স্থাপন কবব।"

দেবীর কল্য শুনে ব্রক্ষা, বিষ্ণু ও আমি নতাশিরে তাঁব পদে প্রণাম করি, লক্ষবর্গ পরে পারোখান করে দেবীকে দেখতে না পেয়ে শোকের সাগরে নিমন্ন ইই। দুঃখিত হরে তাঁর উদ্দেশ্যে বলি, ''মহাকালী, তোমার কমল বদন আমরা দেখতে পাছিনা, ডোমাকে ছেড়ে আমরা কোথার গমন করব। দেবী, কেন তুমি আমাদের দৃংখের সাগরে নিকেপ করলে। তুমি কৃপাময়ী, তোমা ভিন্ন আমরা অনা কিছু জানিনা, তুমি আমাদের রকা না করকে আমরা প্রাণত্যাগ করব ''

লক্ষবছর এতাবে রোদন করার পর দেবী সনাতনী নিরাকারে থেকে সুষধুর সরে বলেন, "ব্রুষা, বিকৃ, মহেশ্ব । তোমাদের স্বার মধ্যে সর্বেদাই আমি বিরাজমান আমি অব্যরা সচিদানন্দরালী। আমি সেই পর্মারক্ষা। আমার পরীরে তোমরা যে রাপ দেখেছ তা চিন্তা করে একমনে মন্ত্র জপ করলে অচিরেই তোমাদের মঙ্গল হবে এরপর তিনি বিকৃ ও মহেশ্বকে বলেন, মতদিন কমল আসন ব্রুষা আনফ্রিয়াম্মী সৃষ্টি না করেন, তওদিন তোমরা তাঁর দেহে অবস্থান করবে।"

দেবীর আজা শিবে ধারণ করলে তিনি বুশী হবে আমাদের ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি — এই তিন শক্তি বিচার করে বিবৃহকে ইচ্ছাশক্তি, প্রসাকে ক্রিয়ালক্তি ও আমাকে জানলক্তি অর্পন করেন। তারপর সুমবুর বরে বলেন, "তোমাদের তিনজনের শরীরেই আমি প্রবেশ করব, কিন্তু শন্তরের শরীরে আমি পূর্ণ-ভাবে প্রবেশ করব, কারণ শিব সক্র্যন্তর ও সর্ক্রশন্তরকা। ব্রন্ধা, বিশ্বু কিংবা জগৎ সংসাবে কেউই শিবের সমান নও।"

এইকথা বলে মহাদেবী সানন্দে শিবের শরীরে প্রকেশ কর্তেন ড'তে ব্রুখা মহাজ্ঞান লাভ করে মহাকালীর উদ্দেশ্যে হোম অনুষ্ঠান করে মহাস্থু নামে খ্যাত হন, তারপর পর্যাসন কোথায় যাবেন চিন্তা করে একবর্ষ পাব অবিসন্ত্রন ব্যাণী জলের মৃষ্টি কার নেই জানে অধিষ্ঠিত থাকেন ও হেমুসম ইয়া জান কেলা করে হালাও সৃষ্টি কারন সেইদেয়া আমি কদ্রমৃষ্টি ধারণ করে পতি ব্রহ্মান্ত কানা করি জানার ভামার আমির কানার বিশ্ব ব্রহ্মান্ত লাখন করেন। প্রতি ব্রহ্মান্ত পালাকর্মা সাধন করেন। প্রতি ব্রহ্মান্তের মধ্যেই জামরা তিনজন থাকি, নাবলর বিশ্ব ব্রহ্মান্তের অভান্তের স্বাহন করে তুমি, জামি, বায়ু, পুনা ও জান এই পক্ষতার মুর্ভি সৃষ্টি করেন, বিশ্ব আপন ইচহাম তা পালান করেন এবং আমি কান্তারে সার সংহার করি।

এই পর্যান্ত নালে মাহেশ্বৰ লাকটিশক বলালন "ভূমিই সেই আদি প্রকৃতি শক্তি ছোমান মান্তান্ত বিশেও পূজন, শালন ও সংহার ২২ তুমিই সেই দেৱী মহাকালী যার কব তালে নিবর্ষণ ও মুক্তিলাও ব্যু '

৩০:শর কাহিনী শেষ করে বিধিসূত সমিগ্রাতে বলানের "প্রকৃতি কা মহাকালীর আখ্যান ব্রক্ষেত্র অর্থা কর এক হল কার্যাকারের শুনা, কন্ধ ও পান্যতাময় সেই প্রশেষ্ট বিশ্ব জবস্থিত, সূত্রণ ব্রক্ষ্ণ্ডা আমাদের অন্য কোন গতি নেই।"

সকলেবে নিমপুনান লাও বা জাবন কথনে জীগাবর অসীয় কলাক লাভের কথা বললোন, নজাতীরে বলে লাও কথলে প্রকালনা লাল মৃত হয় প্রভাহ লিবপুনান লাও বিলা বৃদ্ধি ও কবিত্ব লাভি জন্মায় মনের মাধ্য লিবকে ভনাবন জানে এই লাবম পরিব্র গুড় লাও ভববন্ধ ভাং দুরীভাত হয় লিবপুরান লাও জানাভিত বাজবন্ধ কোলোলাক কামে এই লাবম ভাগত না বিনি নিবপুরান ও বিষ্ণু পুরান দুনির প্রতি ভক্তিনিশ্ব বর্মাবন্ধ বেলে তিনি সকলোর কাছে সাম্বান লাভ করেন জয় লিব শ্রু, ও মাম্বা নিবার বলে নিবনুলান কথা সমাধ্য করলোন



# শ্রীশ্রীশিবপুরাণ



### নৈমিধারশ্যে ক্ষিগণের নিকট মহাত্মা সন্তকুমারের আগমন

অনাদির আদি যিনি দেব ভগবান তাঁহার চরণে করি সহল প্রণাম।। যাঁর ইচ্ছামত ব্রহ্মা করেন সূজন। যাঁর ইচ্ছামত বিবুং করেন পালন যাঁর ইচ্ছামত শিব করেন সংহার যাঁর ইচ্ছামতে মায়া সূজে কারাগার। ভার নাম বিনা ভবে আর নাহি গতি শ্রীশিব সঙ্গেতে তাঁরে জামাই প্রণতি।। বিশ্বদেব হন যিনি দেব পশুপতি
ভাঁহারে আশ্রয় করি করিয়া প্রণতি।।

মিনি হন ত্রিভূবনে পুরুষ রতন।
ভাঁকারাখ্য বলি ডিনি বিখ্যাত ভূবন।

মিনি জ্ঞানকর্তা হন দেব উমাপতি।

সমুৎপার ঘাঁহাতেই ত্রিবিধ মৃত্রতি
সবর্বভূত পঞ্জভূতে করেন স্ক্রন

হিতকারী জগতের হিতের কারণ।।

জ্লপ্ত জনল সম দীপ্ত কলেবর।

বিনি মহাশ্লধারী দেব দিগদর।।

যিনি যোগমায়া সহ মিলিত ইইয়ে।

কৌতৃকেতে উন্নসিত নানা খেলা লয়ে।।

নারী অর্জ অঙ্গ মিনি কবিয়া ধারণ। নাত্রা হতে নাতে গার অপুরুষ দর্শন ।। যিনি অনুগ্রহ্ করে জগৎ উপরে। পৃথিবী করেন রক্ষা একাড় অন্তরে ।। অচিখ্য মহিমা থাঁর বুঝিবারে নারি। সকল বিদিত যাঁর যিনি শূলধারী।। একান্ত ভক্তি রাখি ভাঁহার চরণে। নিবেক্ট পুরাণ বলি যত খবিগণে।। । পিব ধ্যান লিব জ্ঞান শিবনাম সায়। ওই নাম বিনা ছক্তি দিতে নাহি আর। নরোভয় নার্যয়ণে প্রথমি আর নরে কালিকে প্রদামি জয় উচ্চারিয়া পরে । ভারত মাঝারে খ্যাত নৈমিৰ কানন পাপনাশে পুখ্য বাড়ে করিলে দর্শন।। কাননের শোভা হেরি নরন জুড়ার। ভার কাছে স্বৰ্গশোভা শোভা নাহি পায়।। হিংসা দেব শোক দৃঃৰ কিছু তথা নাই। পরম আনলে তথা বিরাক্তে সদাই। ভক্তব্যক্তি মনোহর কিবা শোভা পায়। মকল-মরালিক্স সকিলে বেড়ায়।। মূপে মূপে মৃগকুল নবশিশু লয়ে। চারিদিকে বিহুরিছে সানন্দ হুদরে।। থেকা করে মৃগকুল শার্দুল সহিত। নকুল ভূজক সহ পুদাকে পুরিও।। শিখিকুল বসি শাখি 'পরেতে পুলকে। তালে তালে নাচিতেছে কেকা কেকা ভাকে।। রব করে কুছ কুছ যতে পিকাখ। दिस**री करनत ए**स चाकूल की श्रम ।। বহে মন্দ্ৰ মন্দ্ৰ তিবা মনত সমীর। জীবন জুড়ায় কিন্তু বিশ্বস্থী অধীর। মধু আশে মধুকর পূজের পূঞের গিরে। গায় বলে তনতন পূলক হাগৱে। ভক্ত ভগ্বান আর প্রকৃতিসুদর বিহরে নৈমিবারগে। কিবা মনোহর।।

মনোহর সরোধরে বারি স্পীতল। দ্বলচৰ পক্ষীকুল শ্ৰমিছে কেবল।। মনের জালন্দে সবে করে বিচরণ। নাহি দেখা হিংসা ধেষ নাহিক রোদন।। কড যোগী ঋষি দেখা করে বসবাস। ডক্ষণ বৃক্ষের ফল অজিনের বাস ।। মুনির বসন তাহা বৃক্ষোপরে আছে। বৃক্ষ মেন যোগী সম তপস্যা করিছে।। ছাতি পূদ্যধাম হেখা পাপ বিনাশন। বসতি করেন তথা কৃঞ্চ-ছৈপায়ন।। পিতা যাঁর পরাশর মাতা সত্যবতী। সর্ব্ব নর জ্ঞাত যাহা তাঁদের মহতী 🔃 অতীৰ বাৰ্মিক ব্যাস ব্ৰহ্মৰ্বি-আখান। শাসুত্র পণ্ডিত তিনি মহামতিমান।। বসিয়া আছেন ঝাস হইয়া বেষ্টিড। লোভে পর্যয়েনিসম পরাশর-সৃত। · বেদবিভাগ তিনি চারিভাগে কৈল ঋষিগুণে শিক্ষালন করিতে লাগিল।। তিনি হন কবিশ্ৰেষ্ঠ ব্যক্ত চরাচর। অগণিত শিষ্য তাঁর আছে ধরাপর।। বত শিহ্য মূনি ঋষি সানন্দিত মনে। আছেল সবাই বসি দিব্য কুশাসনে।। কত শান্ত্ৰকথা সেথা আলেচিত হয়। ব্যাসথবি মধ্যভাগে বেন চত্তেদির।। সহসা উদৰ হন ব্ৰন্ধাৰ কুমাৰ। অতি ধৰ্মমতি দেব সনৎ-কুষার। মহান সুকৃতিপর মুনি ঋষিগণ। ব্রসার কুমারে তাঁরা-সানস্করণন । সনৎ-কুমার সের্থা আগর্মন করি। হেরিলেন মুনিবৃন্দ বসি সারি সারি।। মহান্তারে হেরি সেধা মুনিগণ স্বর্ত : পাল্য অর্ঘ্য দিশ্বা তারা সেবে মনোমত। পূজা পেয়ে তারপর বিরিম্বি নকন। কুশের আসন সেথা করেন গ্রহণ ॥

কুশাসনে উপবিষ্ট শনৎ-কুমার।

যত মুনিগধ করে জিজাসা তাঁহার।।

কিরপে মাহান্য তাঁর প্রসাদ মহিমা।।

ক্রিপে মাহান্য তাঁর প্রসাদ মহিমা।।

মুরতি বিভাগ বিধি আর মন্ত্র ধানে।

আবর্তিক বিধি আদি বিবিধ আখ্যান।।

এইসব প্রশ্ন মৃত রাখে ঋষিগণ।

যথাযোগ্য আসনেতে উপবিষ্ট হন।।

ধে মাহার বয়সাদি বিকেনা করি।

বসিলেন উচ্চ আর নীচাসনোপরি।।

পবিত্র আসনে বসি পল্লাফোনিস্ত।

আরন্তিন শান্তকথা ভক্তিগুপমুকা।

শিবপুরাণের কথা অমৃত আখার।
ভক্তিতে শুনিলে হয় ভবনদী পার।।



শিবপুরাণ মাহাত্যা ও ধর্মাধর্ম কথন

হেখা ভক্তিমান যত তাপস নিকর।
বেষ্টিয়া বলেন সবে ভক্তিতে তৎপর।।
বেষ্টন করিয়া সবে ব্রহ্মধ্যে তারাগণে।
শোভিত যেমন চন্দ্রমধ্যে তারাগণে।
ভারপর মুনিগণ বিনীত হইয়া।
কিন্তাসা করেন সবে আনন্দিত হিয়া।।
প্রকাশ করহ তনি ওয়ে ভগবান।
ক্রবণ মবুর পৃতণ শ্রীশিবপুরাণ।।

তুমি মহাজ্ঞানী দেব ভূবন ভিতরে। অজ্ঞাত নতেক কিছু দ্ধগৎ-মাঝারে।। শিবপুরাদের কথা যত ঋষিগণ। গুনিতে বাসনা কৈল মুনির সদন।। সবাকার জনুরোধে বিধির কুমার। আরম্ভ করেন ভবে পুরাশের সার।। প্রবণ করহ মূনে পবিত্র আখ্যান 👫 প্রকাশ করিব কথা শ্রীশিবপুরাণ 🖟 দেবওহা সনাতন পুরাণ প্রবর প্রবেগে শান্তন<sup>ক</sup> হয় পাতক নিকর । ভত্তি-শ্রদ্ধান্তরে যেবা করিবে শ্রবণ। শিবের পার্যদ সম পায় ফুশাংন।, সেই জন ভবিতাত্মা কৃতকৃত্য হয়। য়শ আয়ু বৃদ্ধি পায় জানিবে নি<del>"চ</del>য় । রোগহীন স্বর্গলান্ড বাসনা পূরণ। সকল নিদ্ধান্ত যাহা বেদের বচন । নিবের কীর্তন করে যেই গুণাধার ইহরাল পর্কাল মঙ্গল ভাহার।। মে সৰ পৰিত্ৰ কথা করিব বৰ্ণন। শিৰোক্ত বাণী যাহা অতি পুণাতম।। অন্তএব সেই বার্ডা করহ শ্রবণ। প্রকাশিব সংক্ষেপিত করিয়া এখন।। বিস্তারিয়া সম্পূর্ণ নারিব বর্ণিতে শতবর্বে কারো সাধ্য নাহি এ কগতে।। ব্ৰহ্মাদি দেকতাবৃন্দ হেরাপে জম্মিল। পৃথিব্যাদি জীবজন্ত যেভাবে সঞ্জিল।। ব্রজা বিষ্ণু বিবরণ বর্ষের নির্ণয় সপ্রবীপ উপাখ্যান শুন মহাশর। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহাদির বত বিবরণ . বিভীষণ উপাখ্যান লিঙ্গের পূজন। তাহার উৎপত্তি আর ফেমন প্রলয়। পূজাৰ্চ্চনা বিধি আৰু খন ঋষিচয়।

<sup>\*</sup> উপবিষ্ট --- বনিক্রেন।

<sup>🗝</sup> আকর্তিক --- আলোড়ন সৃষ্টিকারী .

<sup>॰</sup> পুস্ক 🔑 পবিত্র।

<sup>• &</sup>lt;del>শ্বড়ন —</del> বিনাল হয়।

ক্ষেন পূজার বিধি দেবদেব হরে। আদ্য'পাশু সমুদন্ন বর্ণিব সবারে।। আবর্ত্তিক বিধি আদি করিক বর্ণন। পুনরাবর্ণ্ডিকা বিধি তন ঋষিগণ।, শিবতত্ত্ব মূর্ত্তিভেদ বলিব সবারে। কেমনে লিকের জন্ম কহি বরাবরে । ক্যেনে করিবে সেই লিঙ্গ সংস্থাপন। লিকে পুষ্পদান ফল করিব বর্ণন।। ব্রদ্ধা ও বিষ্ণুরে যথা করে বিমোহন। বিস্তারিয়া সেই সব কহিব আখ্যান । জনশন আসন-বিধি করিব কীর্তন। অনুভয় ধূপদান করহ হাবণ । চতুদলী অন্তর্মীর কিবা রীতিনীতি। নামান্তমী বিধি আর শিবের মুরতি। অন্তৰী বিধিয় কথা শুন ঋষিণণ। निकार्कत कमकपा छाउँ महतातमः বীরাচার শৌচাচার হোগের বিধান নন্যভিশেচন আদি বিবিধ জাখ্যান। অবিমুক্ত জপেশ্বর কাহিনী সহার জীথাদি সৰুল কথা করিব প্রচার । দেব ত্রিপুরারি যেন জনম লভিল। নীলকষ্ঠ সমৃত্বৰ হেমতে ইইল । বাসুদেব বিধি সহ তাঁর ওণপনা। স্বৰ্বধর্ম্বরহস্যাদি করিব বর্ণনা। জ্ঞান প্রশংসন আর মৃত্তির বর্ণন এইসৰ বৰ্ষবিধ করিব কীর্জন। কহিতে বিস্তার কথা সময় না হবে কহিব সংক্রেপে যাহা সকলে গুনিকে। আদিতে আছিল বিশা ঘোর তামোমত্ত অপ্রজ্ঞান অলক্ষণ তন মহালয়।, ক্রম্ব একমাত্র ব্যক্ত পরম কারণ। অবশেবে সমামর করিয়া চিন্তন।। সৃদ্ধি*লেন* জ্ঞান অগ্রে জানকে হরিবে। ভারপর অহংকার সঞ্জিলেন শেবে।।

মনের জনম সেই আহংকার হতে। পক্ষ মহাভূত পরে আসিল ঋগতে । আন্ট প্রকৃতির সৃষ্টি বোড়শ বিকার। শব্দ স্পর্শ রূপ রূপ পদ্ধ আদি আর। ক্রমে প্রাণ অপদাদি হইল গঠন সন্ত রজঃ তম—তিন গুণের জনম।। সেই ওলে ব্রহ্মা-বিষ্ণু জন্মিকেন পরে ভারপর ভাঁহাদের যোহিবার ভরে। নিবির্বকার নিরাকার দেকের জনম মূগ্ধ করে তেন্দে ভাঁর এ তিন ভূবন।। তিনি দেব দেব শিব দ্ধানেন সবাই তাঁষা হতে শ্রেষ্ঠতর কেহ হবে নাই । ব্ৰহ্মা বিষ্ণু কৰে কৰে সভেন জনম কত কল্পে কভ বিশ হয়ে**ছে সৃঞ্জন**।। হেনমতে সৃষ্টি করি দেব মহেশ্বর : পুনরাম লয় করে ওন বরাবর , একান্তর যুগে এক মনস্তর হয় <del>চতুৰ্দৰি</del> মন্বড়ৱে এক কল্প কয়। হেনমতে এক কল্প হইলে বিগত থিখাভার একদিন নাস্ত্রের সন্মত । পুনবায় এক করে নিশা গড় হয় হেনমতে মাগ আর বর্ব সুনিন্দয় ।। ্রেইরূপ শতবর্ষ ব্রহ্মার দ্রীবন , শিবের নিমেষ তাহা জানিবে এখন। চন্দ্ৰ আদি গ্ৰহ সহ এ বিশ্বয়ণ্ডল। নিমেব মাত্র আয়ু জানিবে সকল।। সকল বিশ্বেতে সপ্তজোক বিদ্যুম্ভন ভূপেকি-ভূবৰ্লোক বিবিধ আব্যান। সুতল–বিতল আদি পাতাল নিচয়। কিন্তু সৰ্বই কুৰুজীলা জানিকে নিশ্চয়।। সৃষ্টি ও সংহার করে অধিল সংসারে। হরির নিপূঢ় তত্ত্ব কে বুঝিতে পারে।। শ্রতি পুণাময় কথা পুরাগ বচন। প্রবলে পাতক নাশ শুন মুনিগণ।।

সর্বেদা মজাও মন শান্ত্র পুরাণে। নাহি গতি ধর্ম বিনা এ তিন ভূবনে।। এ তব মাঝারে ফেবা হয় সাধৃজন। অতীব যতনে খর্ম্ম করিবে পালন । ধশ্বহীন মন যেন কড় নাহি হয়। অধর্ম হীন সলা হইবে নিশ্চয়।। ওকর অপেক্ষা বড় ধর্ম্মকে মানিবে। সুকৃতির হেতু নর ধর্মকে জানিবে।। ধর্ম সম বন্ধু আরু ত্রিজগতে নাই। অতি সত্য কথা এই কহি তব ঠাই।। তীর্থের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্মকে জানিবে রক্ষা পায় সাধু মর বর্ষের প্রভাবে।। পৃথিবীতে যত কিছু দৰ্শন ও প্ৰবণ সবাকার প্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বেদের বচন।। পভিয়া মানবজন্ম অনিত্য সংসারে। করে দাই বস্মলির যেই মূঢ় নরে।। বৃথা ও বিফল ডার মানব জনম ঘেরিবে পাতক তারে শান্তের কান।। ধর্ম্মে মতি সর্ব্বদাই রাখে যেইজন ভারে আসি পাপ ভাপ না করে বেষ্টন। ধর্ম হৈতু সুমঙ্গল করিবে আশ্রয়। শান্ত্র-গুন্তুকথা এই বেদের নির্ণয়।। সবর্জাই অধ্যেতি মানস বাহার। বিনালিত হয় সব সঞ্চী অসার।। বিপদেতে যদি কভু পড়ে সেইজন। ধর্মাপ্রয় করে তবু না টলিবে মন। দার পরি**গ্রহ কর ধর্ম্মের** কারণ। ভার্য্যাগর্ভে ধর্মা ভরে জন্মাবে নদ্দন।। নিঞ্চগুহে বসুবাস সত্য বটে মানি ভাহা কিন্তু ধর্মা হেন্তু গুন খড মুনি।। ধন উপার্জন মাত্র ধর্মের কারণ। ধর্ম্মের কারণ মাত্র শরীর রক্ষণ।। ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠাতা ধরা জানহ্ মনেতে। ধর্মা হেন্তু সূর্য্য তাপ দেন এ ৰূগতে।।

ধর্ম্ম লাগি হয় এই শাস্ত্র ও পুরাণ সবর্বত্র সবর্বদা রয় ধার্ম্মিকের মান ।। ধর্মপথে নাহি রহে যেই মৃঢ় পর। যদ্যপি তাহার মুখ দেখে **বদি** নর । সঙ্গে সজে সূর্য্যমূব করিবে দর্শন। অন্যথায় মরকেতে হবে নিমগন। সূৰ্য্য দরশনে সৰ পাপ নাশ হৰে। শান্তের বিধান যাহা নিকট জানিবে।। যেখানে কর্সতি করে ধার্ম্মিকের গণ। তীর্থস্থান বলি সেই কর অনুমান।। যথা ধর্মা তথা ছব্ব বেদের বচন ধার্ম্মিকেরে পাপরাশি না ধরে কখন। ওহে প্রিয় ঋষিগণ করহ প্রবণ। পরিপূর্ণ চারিলানে হয়েছে ধরম।। সত্যে চারিপাদ ত্রেডা এক পাঞ্চে করা। দ্বপরে দ্বিপাদ নাশে কলি এক বয় 🏾 কলিতে ধর্মহীন মধ্যে ভূবে নর ষাহ্য বলি শুন ভাহা পুরাণপ্রবর। অতএব মায়া মোহ ত্যজি বৃদ্ধিয়ান। নিত্যতত্ত্ব ধর্মপথে রাখিনে নয়ান।। ক্ৰিকা ধৰ্ম্মেক বল কে বলিতে পাঁৱে। মহাজয় পিরস্তর জীবে রক্ষা করে। অধর্ম কণিকা কিন্তু অতি বিভীষণ। দান করে মহাভয়ে জানিকে সুন্ধন।। সত্য দয়া শান্তি আর অহিংসা এ চারি। চারিটি ধর্ম্মের পাদ জানিবে বিচারি ৷৷ যেইজন ধর্মপথে রহে সবর্ষক্ষ। শমন ভাহরে কাছে সভত সমন।। ইহলোকে সেইজন থাকিয়া হরিষে যায় চলি অস্ট্রিমেতে জমর সকাশে। করিনু চারিটি পাদ ধর্ম্বের বর্ণন। তাহার বিশেষ বলি করহ শ্রবণ। পিতৃ-মাতৃভক্তি আর গুরুর অর্জন। সভাবকো প্রিয়বাকা ব্রতাদি সাধন ।

গুঠিত আদ্বিকা আর হীকার বন্ধণ। সাধুসর এই,সর সভ্যের লক্ষণ। থম্মের প্রথম পাদ ইথারেই কয় দয়ার লক্ষণ এবে তন থবিচয় ,। পর উপকার দান স্মিত আলাপন। নম্রতা সুধিন্ন বৃদ্ধি মূন্যতা প্রহণ 🔒 <del>দয়। কহে ইথারেই শান্তের</del> নিয়ম। বলি শুন্ শান্তির লক্ষণ শ্ববিগণ। অসুয়া হীনতা জার ইক্রিয় দমন। শৌলব্রত দেখার্জনা রমণী বর্জন। নিভীকতা স্থিবচিত্ত গরিবাদি আর সবর্বদ্রবো নিবর্বাসনা রক্ষ পরিহার মান অপমান সৰে সমজাব হেরে ৷ সদা পরের প্রশংসা নি**জ** মূর্বে করে । ম্বপ হোম জীর্থসের অতিথিপুরুন। স্কমা ধৃতি অমাৎ সূর্য্য অকার্য্য বর্জনি । শান্তির লক্ষণ এই জানিবে অন্তরে অহিংসার বিবরণ শুন জড়ঃপরে।। পরেরে ফ্রেশ নাহি ফর্সিবে কংন। পমন সদা ইপ্রিয় রাখিবে সূজন।। একান্ড মন্ডনে সল্ অভিথি পৃদ্ধিবে। পরেরে জাপন মন্ত সভত ভাবিবে।। শান্তভাব দেখাইয়েৰ সবার গোচন্তে শান্ত্রের অহিংসা এই লক্ষণ বিচারে।। চারিটি ধর্মের পাদ করিনু বর্ণন। भाग भरत धर्मान्द्रथ क्राचिद्यक पन।। অধর্মের *ফলে* দুঃখ নানা মতে পায় , সদা অধর্ম জীবের বিপদ ঘটায় .। অধর্মের ফলে জীব নরক্তেও পড়ে দারণ যাতনা পেয়ে কার্ডে উচ্চৈঃখরে ।। এতেক বচন তনি যথ ঋবিচয়। পুনঃ জিজ্জাদা করেন ওচে মহাশয়। কত বা নরক আছে শহন-সদলে। যাতনা কিরুপ পায় পড়ি সেই স্থানে।

কিরূপ কি পাপে শাস্তি পায় জীবগণ। ভনিতে বাসনা হয় সবাকার মন । এইসব বিড়ারিয়া বল কুণা করি। পুণোর কথা ওমিয়া মহালাপে ডবি এতেক হচন শুনি বিধির ভানয়। ওন ভন কহিলেন যত স্বাধিন্যু 🛭 দুব্বরি নত্তকশ্বন শুক্তি বিভীষণ . তাহতে যাতনা পার পড়ি পাদীগণ।. পুরাণ যতেক আছে ব্রন্থান্ত মাঝারে। বর্ণনা আছে মবক ভাহার ভিতরে।। ক্ষেখাও আছে সংক্ষেপে কোথা বিস্তারিয়ে আমি ভাহা বলিতেছি তন মন দিয়ে। ব্রন্দর্থৈবর্ত্তেতে আছে বিস্তার আখ্যান। কতক করেছে ব্যক্ত ধরম পুরাণ।, নরক কত যে খাছে শমন সদন না পারে গণিতে কেই ওহে থবিগণ । তপ্তকৃত্ত বহ্নিকৃত কার্তৃত আর। বিষ্ঠাকৃত মূত্রঞূত অতীধ দুকর্বর 🗤 অভাকৃত মঞ্চাকৃত মাংসকৃত আদি। পর্মাকৃণ্ড নিবকুণ্ড নাহিক অবধি।। নরক আছে **অসংখ্য কে গণিতেপা**রে। চুরাশি প্রধান তাতে জানিবে অন্তরে।। পালীণণ ইহলোৱে ত্যক্তিয়া জীবন। নরক মাঝে দুস্তর কররে গমন । যেই দুষ্ট হিংসা করে পরের উপরে পড়ে সেই জন বহিকুণ্ডের ভিন্তরে।। দেহেতে থাকে তাহার যত রোম্ভয়। নরকৈতে উড বর্ষ মহাকট্ট সন্ন। ভারপর পশুযোগি লভে তিনবার। আছরে শাস্ত্রেতে বিধি করিলাম সার । ব্রান্থণ ভৃষণর্ড কেব্ অভিথি হইয়ে। জলপান হেডু যথি আইনে আলরে।। ভাহারে দলিল দান থেকা নাহি করে। **জর্দনিবে তগুরুগুে প**ড়ে সে অন্তরে।।

শতজন্ম ভারপর বিহুঙ্গিণী হর। এই কহিনু শান্ত্রের বিধান নিশ্চয় । থেইজন শ্রাদ্ধদিনে সামন্য অওরে। ক্ষারেতে আপন বন্ধ সুরঞ্জিত করে।। যতদিনে এক ইন্দ্র বিনিপাত হয় ক্ষারকুতে ভাতদিন সেই জন রয়।। রন্ধকী জঠরে শেষে লড়য়ে জনম। এইরাপ সাতবার শান্তের বচন ।। করি দান পুনঃ তাহা যেই জন হরে লোভ হয় প্ৰধনে যাহাৰ অন্তরে।। শইকে ব্রহার বাঞ্ছা করে যেইজন , কোনকপে দেবধন যে করে হরণ।। অষ্ত বয়স সেই বিষ্ঠাকৃতে রয়। ভার ভাগ্যে বিষ্ঠাভোগ স্বানিবে নিশ্চয়।। পরের তড়াগ ষেই করিয়া হরণ। তথায় ভড়াগ নিজ করিয়ে গঠন।। সেই জন মূত্রকুণ্ডে মহাকট পায় সেই মূত্রাহার করি জীবন কটায় : সপ্ত জন্ম তার পর গোণিকা রূপেতে। পায় আদি মহাকষ্ট অবনী ধামেতে।। নিৰ্জ্জনে একাঞ্চী বসি যেই অভাজন : মিষ্ট্রপ্রব্য নানাবিধ করয়ে তোজন।। সেইজন শ্লেষ্মাকুণ্ডে শতবর্ষ রয়। কত কষ্ট দেয় ভারে বমদুতচর।। প্রেত্তযোনি অবশেষে ধারণ করিয়ে। অবনী মাঝারে আসি বিকল হূদমে।। ব্দাগত অতিথি হেরি যেই অভান্ধন। ফিরায় ভাপন মুখ ফিরায় নয়ন।। ব্রদাহত্যা পাপে লিপ্ত সেইজন হয়। ৰতেক কষ্ট ডাহার বর্ণিবার নয়।। ভার দত্ত পিণ্ড নাহি লয় পিভূগণ ৷ দুবিকা-নরকে পড়ে সেই দূরজন।। ভথা থাকি শতবর্ষ মহাকট্ট পায়। দরিদ্র ইইরা শেষে ধরাধামে যায়।।

এইকুপে সন্ত জন্ম দবিদ্র হইয়ে . মহাকট্ট পায় আসি মানব আলয়ে । বনরত্র কি প্রকারে কবিয়া অর্পণ যেইজন পুনরায় করয়ে হরণ। সেইজন ৰক্ষাব্যুগু বহু কট্ট পেয়ে জন্ম লার সাতবার কৃকলাস হয়ে।। ষেই করে পরনারীর প্রতি অত্যাচার। কমেতে মাতিয়া তারে করে বলাৎকার।। অপ্রকৃতে সুদারুণ সেই জন পড়ে। শতবর্ষ রহে সেই নরক ভিতরে।। অদ্রাঘাত ইস্টদেবে করে বেই জন। অথবা বিপ্রের দেহ করয়ে ছেদন।। অধবা গো-দেহে করে অস্ত্রের প্রহার সেই ভান পড়ে অসুক্কুণ্ডের মাঝার।। তার পর সাতবার নিষাদী জঠরে। জনম সভায়ে আসি অবনি মাঝারে ... বনে বনে ব্যাধক্রপে করিয়া ভ্রমণ। কত যে যাতনা পথ্য কে করে বর্ণন । ছরিওণ মেইখানে সংকীর্তন হয়। গদেশ ভাবে যত ভক্তগণ বয় ..৷ সে ভাৰ হেরিয়া যেই পরিহান করে। জব্রুকুণ্ডে পড়ে সেই শান্ত্রের বিচারে। ডিতরে নরক সগা করি অবস্থান , কত করে হাহাকার কে করে বাখান।। শতবর্ষ এইজেপে থাকিয়া তথায় আপন কথম দোৰে চণ্ডালত্ পায় । এইরূপে তিনবার চণ্ডালী উদরে ৷ জনম লভিয়া কষ্টে দিবাপাত করে। হিংসা করে অপরেরে যেই অভাজন। গাত্র মলকুণ্ডে পড়ে সেই মুচ্ছনে।। সেই স্থানে শতবর্গ করি অবস্থান। সঘলে ইশ্বরে ভাকে 'কর পরিত্রাণ'।। মর্ক্তাধায়ে অবশেষে খররূপে যায়। বিচরিয়া বনে বনে মহাক্ট পার।

এইরাপে ভিন জনা সর্পরভাষারে। জনম লভয়ে আসি মানব আগারে।। दविद्युद्ध एउम्म कृष्टि (राष्ट्रे छन ঘৃণা করে উপহাস করি সবর্তজন । পড়ি কর্মিল কুণ্ডে সেই দুরাচার সদা করি ত্রাহি ত্রাহি করে হাহাকার।। ইধির ইইয়া শেষে ধরাতলে আসি। মহাক্ট পেয়ে পাপী কাটে দিবানিশি সপ্তক্তর এইক্লগে করিয়া ধারণ মহাকন্ট শেয়ে কাল কাটায় দুৰ্জন। তারপরে সাত রূখ দরিদ্র হইয়ে। মানৰ আলয়ে আলে ব্যথিত হাদরে। ভবে ভ ভাহার পাপ হইবে মোচন। শিবের বচন ইহা শান্তের বচন।। লোভ বলীভূত হয়ে যেই দূরজন। অমূল্য জীবের প্রাণ করয়ে হনন।। মজ্জাকুতে লক্ষ বর্ষ সেই জন রয় ! তাহ্যর দুগঙি যত বর্ণিবার নর ।। শশর হুইয়া শেষে লভয়ে জনম এইরূপ সাতবার শান্তের নিয়ম। সাতক্ত্র ভার পর সংস্কৃতা থরে মহাক্রেশ পেয়ে থাকে জলের ভিডরে আপন ৰুন্যারে পালি অতীব কতুনে। বিক্রি করে অর্থলোচে অপরের স্থানে।। মনে মনে ধর্ম্মভাব না করে চিন্তন। ব্দীভূত হয় অর্থনোডে যার মন।। নরকেতে যাংসকুও পড়ে দুরাচার। তথ্যর পড়িয়া করে সহলে চীংকার।। শরীরে থাকে তাহার যত রোমচর সেঁই কুন্ডে ডভ কাল মহাকট্ট সর।। যমের কিঙপ্ন ভাবে কররে পীড়ন। মাংসভার সর্বেক্ষণ করুয়ে বহুন।। তারপর ভিনজন্ম শুকর আকারে : ক্ষম লভয়ে আসি মানৰ আগাৱে।।

সপ্তালা তারপর কুকুর ইইরো জনম ধরমে আসি ব্যাকুল হুদয়ে। সপ্তজন্ম তারপর ভেকরূপ হয়। জলৌকা ইইয়া প্রে মাত জন্ম রয় 🕦 সাও জন্ম তারপর শব রূপ ধরে। বোৰা হয়ে রহে কিন্তু অবলী মাঝারে।। ত্তবে ত তাহার পাপ হাবে বিমোচন। শাছের প্রমাণ এই শিবের বচন। क्षितकर्य आक्षितम यपि क्वर करत শতবর্ষ রহে নবকুতের ভিতরে।। যমদূত ভার সল করয়ে পীড়ন ত্রাহি ত্রাহি বৃদ্ধি শব্দ করে উচ্চারণ।। কেশ সহ শিবলিক যদি কে**হ পূজে**। সেই জন অভাজন মহাপাপে মঞ্চে।. সেই জন কোকুণ্ডে করয়ে গমন। মহাকষ্ট পায় তথা শিবের বচন।। লিবের শালেতে শেষে ফবন ইইয়ে। জন্ম কভয়ে অসি মানব আলয়ে।। ভারতে পরম ক্ষেত্রে গুয়ানামে ধাম। পিতৃ-পিশু দিবে তথা আছুয়ে বিধান . বেঁইজন হেনস্থানে করিয়া গমন। <u>शिशमान विक्श्रशहर ना करत कथन।</u> সেইজন পড়ে অস্থিকুণ্ডের ভিতর। বছকট্ট পায় ভথা থাকি সেই নর।। অঙ্গহীন তারপর হয়ে দুরাচার। জনম লভয়ে আসি মানব আগরে। সগর্ভা রমণী সহ করিলে রমণ। সেইজন ভাশ্ৰকুণ্ডে করয়ে গমন।। শতবর্ষ সেই স্থানে থাকি নিরবধি। কত কট্ট পায় ভার নাহিক অবধি।। অনুঢ়ার অন্ন থেই করমে ভোজন। নরকেতে সৌহকুঙ্গে পড়ে সেই ক্ষন।। সেই স্থানে শতবর্ষ করি অবস্থিতি। কত যে যাতনা পায় নাহিক অবধি।।

শত জন্ম ভারপর রজকী উদরে! লভয়ে জনম আসি জবনী মাঝারে।।• দরিন্দ্র হইয়া কষ্ট পায় অনিবার। সঘনে ঈশ্বরে ডাকে রক্ষ এইবার।. **দর্মহন্তে** দেবব**ন্ত করিলে স্পর্শন**। ঘৰ্ম্মকৃণ্ড নৰকেতে পড়ে সেইছন। সেই স্থানে শত বর্ব করি অবস্থান। কত কষ্ট পায় ভার কে করে সদ্ধান।। শূদ্র অন্ন দ্বিজ হয়ে করিলে ভোজনা শভবর্য সুরাকুণ্ডে রহে সেই জন।। নিবেদন নাহি করি ভোজন করিলে। কুমিকুতে সেইজন পড়ে পাপফলে।। কৃমিভক্ষী হরে তথা সেঁই দৃষ্ট রয়। ভাহার ফাতনা হেরি বিদরে ক্রদয়।। শৃদ্রশব যেই জন করে দাহন পুরুকন্ত নরকেতে পড়ে সেই জন।। যমদৃত ঘন ঘন প্রহারে ভাছারে। তাহার যাতনা হেরি হুদয় বিদরে।। জীবগণে কুন্ত কুন্ত কবিলে হনন। দংশকৃতে নরকেতে পড়ে সেই জন।। ভথা ভাবে যমদুত ব্ৰাখি অনাহারে। বান্ধি হস্ত পদ আদি সতত প্রহারে । মধুলোভে মধুকরে করিয়া হনন ৷ ভাঙ্গি মধ্চক্র মধু করয়ে গ্রহণ।। গরল কুণ্ডেতে পড়ে সেই দুরাচার : প্রবল ভোজন করি করে হাহাকার।। যাতনা দেয় দারুণ যম দৃতচয়। যতেক দুঃৰ ভাহার বর্ণিবার নয়।। দণ্ডাঘাত বিপ্ল'পরে করে যেইজন। সেই কুতে বদ্রদংষ্ট্র করয়ে গমন।। প্রজাগণে অর্থলোডে করিলে সীড়ন। বৃক্তিক কুণ্ডেন্তে করে মে নৃথ গমন।। ভথা কত কষ্ট পায় বর্ণিবারে নয়। নী6 কুলে জন্মে শেষে মানব আলয়।। ধূর্ম্মকর্ম্ম বিসন্ধির্ম্ম সেই ছিজবর। আরোহিয়া অন্ত্র ধরি অশ্বের উপর।। সদা অধন্ম পথেতে করে বিচরণ সেই জন বসাকুণ্ডেহয় নিগমন । কেৰেতে তাহার ধরি ষম দূতচয়। প্রহার করে যে কত বলিবার নগ । বিনা দোবে কোন জনে যেই বন্দি করে। আবদ্ধ করিয়া রাখে ভাস্ককার ঘরে।। নবকেতে গোলকুও শে করে গমন তাহার যাতনা যত না হয় বর্ণন। বক্ষোপরি পরনারী কুচ মনোহর। ধে জন হেরিয়া হয় কামুক-শব্দুর।। খন খন কামভাবে বটাক প্রহারে। পড়ে সেইজন কাককুণ্ডের ডিডরে। কাকেতে উপাণ্ডি লয় নয়ন যুগল। করম (বমন তার সমুচিত ফল।। স্বর্গ চুরি করে লোভবশে যেই ধন । হিংসা কবি কিম্বা করে যে কিছু হরণ। সেঁই জন তৈলকুতে নিমগন হয়। ভাহার দেহ ভৈলেতে হয়ে যায় ক্ষয়।। সূতপ্ত তৈলেতে পঙ্জি করে হাহাকার। তাহার বাব্দ কে গুনে সকলি খসার। সেই স্থানে বহ ভন্ম করয়ে ডোজন। সপ্ত মূৰত্বর তথা থাকে নিমগন। ঘন ঘন ষমপুত প্রহারে তাহারে। ভাহার বাভনা হেরি হাদ্যা বিদরে। ষেই অন্তাঘাত করে তাহার উপরে। অমূল্য জীবন ধন নির্দয়েতে হরে।। অসিপত্র নরকেতে তাহার গমন ডাহা যডকাল রূহে করহ শ্রবণ।। চতুৰ্দশ ইপ্ৰপাভ যত দিনে হয়। নরকেতে তত কাল সেই জন রয়।। বিপ্রদেহে এই রূপে ক্রিলে হনন। শত মুম্বন্তর রুহে শান্ত্রের বচন।।

খন খন খনদূত করনে প্রস্তার। চীৎকার করিয়া কহে রক্ষ এইবার।। শূকর ইইয়া শেষে আসে বছবারে। কত কন্ত্র পায় পড়ি কানন ভিডরে।। অন্ধি নিয়া গৃহ পন্ধ মারে থেইতন। ক্রধার কুণ্ডেহন ডাহার গমন । বহুকাল সেই স্থানে থাকিবারে হয় ষ্যন্তনা কত যে পায় নাহিক নিৰ্ণয় প্লেড এটানি তার পর করিয়া ধারও। সাভ জন্ম কলভোগ করে **অনুক্রণ**। নরজন্ম তারপর ধরে পুরাচার। শুলবোগে কক তার হয় ছারখার । তার পর কৃষ্ঠ হে;গী সাত জন্ম হয়। পাপের মৃক্তি তবে ড জানিবে সিক্তয়।। দ্বিচ্ছের উপরে দৃণা করে থেই জন দেকতা উপরে ভতি না রাখে কখন । সাল করে পরনিকা আপন যদনে। সুচি কুন্তে পড়ে সেই শান্তের বিধানে।। সেই স্থানে তিন বুগ করে অবস্থান। জনদেবে ধরাধামে করয়ে প্রয়াণ । সপ্ত জন্ম সর্প হয়ে কড়তে জনম। বক্স কীট হয় পুনা সপ্তম জনম।। সাতে জন্ম ভক্মকীট হয় তার পরে। শত জন্ম বিছা হয় শাস্ত্রের বিচারে কত কন্ত পায় দিবানিশি সেইজন। য়তেক দুঃখ ডাহার না হয় বর্ণন । লোক্তবৰে খাস ভগ্ন যেই জন করে। পৃহ কাড়ি কিমা লয় অডি দর্শভরে।। মরক দারুণ ডোগ করে সেই জন লেবে ছাল মেৰ হয়ে লভাৱে জনম। ভাগ্যে প্রতি স্কব্যে তার এই ত নির্ণয়। নুক্তন যাড়না দেয় ফমদুত্চয়।। গোপগৃহে তার পর কভয়ে জনম। ব্যাধিয়ন্ত হয়ে কট্ট পায় অনুহ্লণ।।

চুরি করে লঘু মধ্য যেই অভাভদ। ন্দ্রমুখ নরকেতে তাহার পমন।। একস্থা সেই স্থানে বিবাপে থাকিয়া। শেষে নরজন্ম ধরে ধরাতে আসিয়া । অশ্বচুরি গঞ্জারি করে তেই জন। ব্রজনশেকুতে হয় ভাহরে পতন। যমন্ত গভানত ধরিয়া সঘনে : সবলে প্রহার করে ডাহার **ব**দনে । বহু কট এইরুপে পেয়ে সেই ধন। গজন্মণ তিন জন্ম করুরে ধার্যণ । তিন জন্ম ভারণর মেচ্ছ্কপী হয়। শান্তের বিধান ইহা ভানিবে নিশ্চয়।। তৃষ্ণার্ভ ইইরা কেই জলপান তরে। খ্যাকৃমিত হয়ে যায় জলাশয় তাঁরে।. বাধা তারে জলপানে দেয় খেইজন মহাপাপে ভূবে নেই অধ্য দূর্জন। গোমুখ নরকে পড়ে সেই দুরাচার। মনন্তব এক তথা করে হাহাকার। যোগী হয়ে তার পর ধরাধায়ে যায় তাহার থাতনা হেনি বক্ষ ফেটে হার।। ব্রহ্মহত্যা গরুহত্যা যেই জন করে। শমন করে অপমা কার্মার্স্ত অন্তরে । ডিন সন্ধ্যা থেই বিশ্ৰ বিবজ্ঞিত হয়। দেবল হইয়া দান নামা মড়ে নয়।। শূপ্র-গৃহে পাক করে রাক্ষণ ইইয়ে। বৃধলীর হয় স্বামী আনন্দ স্থাদয়ে। ভিক্তকরে হিলো করে যেই দুরাচার স্তুণহত্যা করে যেই অবনী মঝির ।। মহাপাপী বলি খ্যাড এইপৰ ছল। দক্ষেণ নরকে সবে হয় নিমগন।। কত কষ্ট যমনূতে দেয় স্বাকারে। কেলিয়া কৰন দেয় কণ্টক উপরে।। তপ্ত তৈলে ফেজি কৰু মানে ঘন ঘন উঠা জনে ফেলে কড় বমসূচগা।।

কখন ফেলিয়া দেয় পাষাণ উপরে। কখন ফেলিয়া দেয় অনল ডিডরে।. শান্তি কত এই মত বলা নাহি যায়। যাতনা ভালের হেরি কক কেটে যার।। ড়ারপর যুদ্জন্ম সাতবার ধরে। সাতিকার জন্মে শেষে শুকর আকীরে। কৃষ্ণ দর্গ হয় পরে দপ্তম জনম। মলকুতে তার পর পড়ে সেইজন। বাষট্টি হাজার বর্ষ সেই কুণ্ডে রয় দীন হয়ে জন্মে শেষে মানৰ আলয়। কুন্টরোগী হয়ে ক**ন্ট পার অনুঞ্চ**া : ষক্ষারোগী হয় সেই নারবী দুর্জ্জন। , বংশহীন হয়ে রহে সেই দুরণচার। ভার্য্যাহীন হয়ে সদা করে হাহাকার।। ঋষিবৰ এত গুনি আনলেতে কয়। অপুর্বর্ণ শুনিনু কথা ওগো মহাশয় । জিঞ্জাসি এখন যাহা করহ বর্ণন। ব্রশহত্যা কারে বলে ভহে মহাজন।। অগম্যাগ্যন বন্ধ কাহারে বা বলে। সদ্যাহীন কোন জন এই ভূমকলে । পুজারী ব্রহ্মণ বল হয় কোন্ জন। শৃষ্ট অন্নপ্ৰপৰাৱী কোন্ বা ব্ৰংস্থপ।। বৃষলীর পাড়ি কারে বলে মহাশয়। ওনিবার এইসব কৌডুকী হুদয় । এতেক বচন ভনি বিধির নক্র। ভন ভন কহিলেন যভ কবিগণ।। পঞ্চ ডন্ত্র সর্কাশ্রেষ্ঠ জানিবে অস্তরে। শাক্ত শৈৰ গণপত্য সৌৱ আদি করে।। পঞ্চম যে বিষ্তুতশ্র ওচে কবিগণ। এই পঞ্চ সকল্লেষ্ঠ ভানে সৰ্ব্বজন।। নাপায়ণ শিব শিব্য সূর্য্য গণপতি। ইহানের ডেদ ভাবে যেই দুরখতি।. ব্রন্মক্ত্যা পাপে মগ্ন হয় সেই জন। শান্তের প্রমাণ ইহা শিবের বচন।।

বেদ্যাতা বিমান্ডাদি গুৰুৰ তনৰ ইহাদের ভেদ ভাবে সেই দুরাশর । অন্য দেব ডক্তসহ শিবের ভকতে। সম ভাবে যেই জন তাগনার চিতে । দুইজনে দেব মেচছ সমস্ভান থার 🚶 অনৃষ্টে ডাহার আছে নরক দুবর্গর . ব্রহ্মহত্যা পালে মহা হয় সেইজন শান্ত্রের বিধান ইহা বেলের বচন ,। দেবতা পুরুন নাহি করে যেইজন। পিতৃগ্য়ে পিশু নাহি করয়ে অর্পণ . বিকু-উপাদকে আর শিব-উপসেকে। নিন্দা করে ষেই দুষ্ট ভাতীব কৌতুকে।। ব্ৰন্মহত্যা পাপে মগ্ন হয় সেইজন। অস্কিমে সেজন হয় নরকে পতন। যদি করে দুগানিন্দা কোন দুয়াচার প্রদাহত্যা আক্রমিবে শরীরে তাহার।। নাই করে শিবরাত্রি প্রত যেইজন। ব্রন্থহেত্যা পালে সেই হইবে মগন।। একাদশী রবিবার জনম **ঘট**্টমী। এই করদিন আর শ্রীরাম-নবরী।। এইসব পরের্ব ব্রত যেই নাহি করে। ব্ৰহ্মহত্যা পাপ আদি ফেব্ৰিবে ভাহায়ে . পুথী অস্থুবাচী দিনে করিলে খনন। ব্রহাইত্যা পাপে মগ্ন হয় সেইঞ্জন।। যেই জন শিবলিঙ্গ কছু নাহি পুঞ্জে। ব্রস্বহত্যা পাথে সেই অবশ্যই মচ্ছে।। গো গণ ষখন যায় আহার কারগ বাধা তথন ভাহারে দেয় বেইজন ,। ণোহত্যা পাতকে মশ্ন সেই জন হয়। শিবের বচন ইহা কড় মিখ্যা নয় । গরুকে উচ্ছিষ্ট মেই করয়ে অর্পণ। বৃষভ বাহক হয় যেই বিপ্ৰজন।। গুরুহত্যা পাপ সত ইহাদের হয়। শান্ত্রের বচন ইহা গুহে পবিচয়।

অফ্রিদেবে পদাঘাত করে থেইজন। গো দেহে চরণামাত করয়ে অর্পন। স্নান আন্তে পদষ্টোত কড়ু মাহি করে। েই হল্ড পদে থায় ছবের ভিভরে।। নার্হি পদ গ্রৌড করি করবে আহার। বিপ্ত হয়ে দিবভোগে খায় দুইবার ।। অন্ন খায় অনুচা কল্যার যেই জন। রিসম্বা-বহির্নত হয় ইইয়া একিণ। পিতৃ-পিশু যথাকালে না করে অর্পণ। (स्वज्ञ विधात मादि क्दरा भूषन।) গোহত্যা কালেতে মধ সেই জন হয়। ছিখা হড় শিষের বচন শাহি হয় । আহি জল জীবগণে নজিব যেবা যায়। নৈবেল্যাদি অন্ত পূষ্প লক্তিদয়া বেড়ায়। যিথা কথা নিরন্তর বলে যেই জন। প্রভারণা করি করে দকলি হরণ ৷' গোহত্যা পাতক মড়ে এই সবক্ষন। পুর্বর্বের মরুকে শেনে হয় নিমাগন।। প্রণাম করিলে শৃদ্র যেই বিপ্রক্রন। নাহি করে আশীর্কাদ বিধানে তথন।। পাতকে মঞ্জে গোহতা৷ সেই দুরাচার : অদৃষ্টে লেখে তাহার সকলি দুর্বার।। বিদ্যালন বিদ্যার্থীরে যেই নাহি করে। গোহত্যা পাওক তার ঘেরিবে শহীরে।, বিপ্রপত্নী শুদ্র হয়ে বরিলে চ্রণ। বিপ্ল হয়ে শুদ্রাণীতে করিজে গমন।। ভাগমালমন বলে শক্রের বিচারে পাপ আসি ব্রদাহত্য' থেরিবে ভাহারে। বৃষলীর সেখা করে হইয়া ব্রাক্ষণ। একাদলী উপবাস না করে যে জন । নরকেতে কৃষ্টীপাঞ্চ সেই জন খায়। দারুণ যাতনা পেয়ে কবে হার হার।। স্থাননী বিয়াতা ছার গুরুর পতিনী। পুত্ৰবধু নিজকল্যা শতার-রমণী া

দ্রাতৃবধু নিজভায়ী আর পিড়ুখসা মাতুলামী নিতামহী আর মাতৃধলা । প্রভার দৃহিতা আর মাতার জননী দিব্যা শিষ্যপত্নী আর পুত্রের রমণী।। নারীগামী এইসব হয় টেই ছন ' ব্রসাহত্যা পাগে সেই হয় নিমুগন।। কুন্তীলাক মরকেতে সেই <del>ভান</del> ধার। হাতনা দাকা পায় থাকিয়া ভথায় ।। গঙ্গার জীরেছে অন্ধ নারায়ণ স্থানে। কুরুত্ঞানত হরিপদে কর্নেরকাশ্রামে।। হ্রিহার করাণসী সাগর সক্ষয প্রভাস শ্রীর সমঞ্চ জার বৃদ্ধাবন।। সরস্বতীতীরে আর নৈমিষ কাননে ব্রিবেদী শ্লেশিকী আর হিমালর স্থানে । তীর্শেতে দান ইত্যাদি যেই কন লগ্ন সেই তীর্থগ্রাহী বলি মহাপাপী হয়। নরকেতে কুঞ্চপাকে ভাহার পতন -শান্ত্রের বিধান ইহা শিহের বচন 🙃 সন্তশুদ্র অভিবিক্ত হাজক যে হয়। গ্রামযাজী বির সেই শারে হল কর।। অগ্নপাক শূদ্র করে হইফা বাক্ষার। শুদ্রসূপকারী দেই লাস্ক্রের বচন।. কুলটা নারীর অঙ্গ করিলে আহার। মগ্ন হয়ে মহাপ্যপে সেই দুরচোর।: বেশ্যা পহ রতি করে যেই পুরজন . শিসুলের বৃক্ত হয়ে সভয়ে স্কলম।। চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণেতে বেই দুরজন। পায়ুস অন্ন সূথেতে করয়ে ভোজন।। নবৰ মাঝায়ের বাষ সেই দুরাচার। যান্তনা পেয়ে দারুগ করে ইাহাকার।। ৰুথ্য দিয়া একবাৰু অন্য ববে ববে। মহানানী সেই কন্যা জানিবে অন্তরে । পাংক্তমাথা নরকেতে সেই কন্যা ফায়। খাতনা ভথায় লক্তি করে হায় যায় ।।

দান করি পুনঃ তাহা করিলে হরণ। পাংগুভোজী নরকেন্তে যায় সেইজন। যমদুত পাশে বন্ধ করিয়া ভাহারে। সঘনে লোহার কটা অসংখ্য প্রহারে। व्यवस्था निविताल करत (राँड् कन তাহার বিধানে পূজা না করে কখন । শিকের ক্রোধেতে সেই পড়ে দুরাচার। তার ভাগে প্রেডকুণ্ড অতীব দুর্ব্বরে । পণ্ডি প্রতি ক্রোধ করে মদাপি যুবতী পাপের শান্তি তাহার অনেক দুর্গতি।। উদ্ধাযুখ নরকেন্তে তাহার পতন : কিছুকাল রহি তথা করয়ে গমন। ভাহার শরীরে থাকে যত রোমচয়। সেই কুণ্ডে ডডদিন সেই নারী রয়া। সপ্ত জন্ম তার পর বিধবা হইরে। যাতনা পায় দারুণ মানব আলয়ে।। বিশুপ্রাণী হইয়া করে শুদ্র হুডিলায় শূদের রমণে বিপ্রা পুরায় যে আশ। অর্জকুণ্ড নরকেতে সেই নারী যায়। টৌদ্দ ইন্দ্রপাতাববি রহিবে তথার । বিপ্ল হয়ে অন্য বিপ্লা করিলে হরণ। কাত্রাণীতে অন্য ক্ষত্র করিলে গমন।। বৈশ্য হয়ে জন্য বৈশ্যা দহ রতি করে। অন্য শুদ্রা শুদ্র হরে সহিত বিহরে ।। তপ্রোদ নরকে গড়ে এইসব ধন। দাদশ বরষ তথা করয়ে যাপন । পার্দীগণ এইকলে মহাকষ্ট পায়। নরক কন্ত যে আছে বলা নাহি যার।. পাপের যতেক শান্তি কে বলিতে পারে অনত্ত অনন্তমূধে বর্ণিবারে নারে।। তাই বলি মন দিয়া ওন ঋষিপণ। ধরম পথে সতত রাখিবেক মন।। গুরুভক্তি পিতৃতক্তি মাতৃতক্তি আর। মহাপুণ্য এই সবে শান্ত্রের বিচার ।।

নারীগণ রত হবে স্বামীর উপরে তবে ত পুণ্যের বৃদ্ধি তাহার শরীরে । এতেক ভনি বচন প্ৰষিণণ কয়। পুণাকথা শুনিতেছি ওহে মহাশয় ওঞ্জন্তি পিতৃত্তক্তি মাতৃত্তক্তি আর স্বামীভক্তি জাদি করি ওহে গুণাধার । বিশেষ করিয়া সব করহ কীর্তন। গুনিয়া পুষ্যের বৃদ্ধি করি সকর্বজন । করে সলংকুমার ওন খবিপণ পরম গুরুই গতি গুরুই জীবন।। ভবধামে গুরু বিনা গতি নাহি আর। গুরুগতি গুরুমৃতি গুরুপদ সার।। ধরাধায়ে যত জীব লভয়ে জনম। মানব ভাহাব হেণ্ঠ শস্তের বচন। এহেন মানবজন্ম ধারণ করিবে। নাহি পশে শুরুমন্ত্র বাহার হাদয়ে। দীক্ষা নাহি গুরু মহামন্ত্রে হর যার। নরাধম হয় সেই বিশের মাঝার।। ওরু অনুগ্রহে হয় রক্ষ দর্শন। বঞ্চিত সে ধনে হয় সেই নরাধম। তাহার জীবনে বল কিবা ফল আর নরাধম সেই জন জবনী মাঝার। যেই প্রব্য সেই জন করয়ে ছোজন। সেই দ্রব্য বিষ্ঠা সম শান্তের বচন।। আবত থাকে অজ্ঞানে মনুষ্য-হৃদয় করুমন্ত্রে হয় ভাহে জ্ঞানের উদয়।। গুরুর সদৃশ নাহি ভূবন সাঝার। অস্তরে একান্ড তাঁর পূজা মাত্র সার।। হেন সাধ্য গুরু বিনা ধরে কোন্ জন। অজ্ঞান জনেরে করে জ্ঞান সমর্পণ্।। গুরু অনুগ্রহে হয় কৃতান্ত বিজয়। গুরু প্রসাদে নাহি রহে যম ভয় । তক্র আরাধিতে যেই করয়ে যতন। ভব বন্ধ ঘুচে ভার শাস্ত্রের বচন।।

ওক্লদেব মহেশরে কিছু ডেদ নাই। মহেশর শুরুজ্ঞানে আছে সর্ব্ব ঠাই। সরজ স্বভাব যার ধর্ম্মে আছে মতি দরাবান শান্ত্রবেস্তা সুশান্ত প্রকৃতি । গৃহবাসী এইজগ মেই জন হয়। স্টেইজন **ওক্লযোগ্য জানিবে নিশ্চন**া নাহিক শঠতা কড়ু যাহার অন্তরে। লোডে যার সদাহাস্য বদন বিবরে। ধরুম পথেতে সনা রহে যার মন অভিলাৰ সুখতোগে নাহিক কথন। উপযুক্ত গুরুপনে যেই জন হয়। শান্তের প্রমাণ ইহা জানিবে নিশ্চম । শঠতা নাট্কি কড়ু যাহার অগুরে। শোভে যাহার সদা হাস্য বদনবিবরে। ধরম পথেতে সনা রছে যার মন অভিলাষ সুখতোগে নাহি কখন। গুৰুপদে উপযুক্ত সেই জন হয়। শান্তের প্রমাণ ইহা জানিবে নিশ্চয় 🕠 ওক্তর তনয় কিম্বা পৌত্র অঞ্চি করে ওরুর সবারে সম ভাবিবে অন্তরে। ভেদভাব ভাবে ফদি পাপেতে মঞ্জিৰে। ভেদজান শুকুসনে কভূ না করিবে।। গুৰুকুলৈ যেইজন লড়য়ে জনম। কভূ মূর্খ যদি হয় সেই অভাজন। তাহার পূজা তথাপি করিবে সাদরে। নতুবা নিশ্চয় বাবে নরক মাঝারে। বংমূর্ত্তি গুরুদের করিয়া ধারণ। আদিরূপে পুত্র পৌত্র করে বিচরণ।। দেবতাতে ভরুদেব ভেদ না চিন্নিবে। চিপ্তিলে নিরয় মাঝে নিশ্চয় পড়িবে। ব্লহিবে দভিাৱে সদা গুরুর সকাশ। বসিবে যদ্যপি হয় অনুজ্ঞা প্রকাশ । বসন গলার দিরে ববে অনুকর। রবে ভীড়চিন্ত সদা গুরুর সদন।।

শ্রীশুরুদের দক্ষালে অমনি দক্ষিত বসিলে অনুজ্ঞা লয়ে পরেতে বসিবে। করিলে শয়ন তাঁর সেবিবে চরণঃ শ্যন্ত্রের এই ড বিধি ওচে কবিগণ । করিলে গমন শুরু অনুগামী হবে। নিকটে তাঁহার নাহি চাপলা দেখাবে। ভাঁহার সংগীত পাশে করিবে বর্জ্জন। অহয়ার তাঁরে মাহি দেখাবে কবন। বিনা জিঞ্জাসেতে কতু কথা না কহিলে। ধীরে ধীরে জিজাসিলে গ্রন্থাধন দিবে। শুরু-আচরণ যাহা করিবে দর্শন। নিষেধ ভাহাতে নাহি করিবে কখন । শ্রীগুরু চরপোদক ঐইয়া সাদরে। রা<mark>খিবে ভক্তিভাবে নিজ শিরোপরে ।</mark>। চরপধূলি গুরুর লাইয়া নিয়ত করিবে ভোজন হয়ে সদ' ছাক্তিযুত। ওকর চবগে সদা রাবিত্তে মন। ওরুর প্রসাদ সূথে করিবে ছোজন।। **সম্ফা**তেতে গুরুদের যতেদিন রূবে। চবণপুদ্রা তাঁহার শুঞ্জিতে করিবে। পৃথক পূজা না কভু করিবে কখন। করিলে বিফল সব শাস্ত্রের বচন। ভতিমান এইক্লপে যেই জন হয়। সুরপুরে তার গতি জানিরে নিশ্চয় । ষেই জন রাখে ভক্তি পিতৃ-মাঙ্গন্তে সুশীল সুশান্ত সেই অবনী মাধারে শিবের উপরে সদা রাখয়ে ভক্তি। সনা শিবপুজা হেতু ব্যাকুলিত মতি। যে জন বৃথিতে পারে শিব্যের হাদ্য উপযুক্ত তক্ষ সেই শান্ত্রের নির্ণয়।। চতুকর্ণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্বিজজাতি হয়। নারীতক বিপ্রজাতি জানিবে নিশ্যে । खानी भशंखाती गरि रहा विकक्त । कनिष्ठे दंग्राम ६८७ कदिएर खर्का ।

যতনেতে <del>গুরুমন্ত্র গোপনে</del> রাখিবে। মহাবিদ্ধ প্রকাশেতে নিক্ষয় জানিবে।। গুরুসহ দেবভারে ভিন্ন ভাবে যেই। নরক দারুশ মধ্যে পড়িবেক সেই। গুক্ততে দেখেতে সদা ভাবিবে সমান। যেই শুকু দেই হন দেকতা ঈশান।। ঈশান ডাবেতে সদা গুরুৱে পূজিবে ভিন্ন ভাব তাঁহা হতে কভু না ভাবিবে। যেমন গ্রীগুরু শ্রেষ্ঠ অবনী মাঝারে। ডেমন নারীর পতি জানিবে অন্তরে।। র্মণীর শুরু এক পতি মাত্র হয়। গতি পতি পতি মৃতি জানিবে নিশ্চয়। সনুশ পতির নাই সংসার য়াঝারে। পতি বিনা প্রাণে বল কিবা ফল করে : হাদয়ে পতিব পদ কবিবে চিজন। সমান গতির নাহি এ তিন ভূবন।। রমণীর পত্তি সম কেছ নাহি আর। পতি ধনে ভাবিবেক হৃদ্দে অনিবার 📙 যদ্যপি পতিত হয় পতি মহোদর। ভাষাপি খাকর সম জানিতে নিশ্চয় 🕕 কিবা তপ কিবা ৰূপ কিবা ৰজ্জদান। কিছুই কিছুই নহে পতির সমান। পতির চরণ পূজা সাদরে করিলে। ভববন্ধ বুচে ভার সেই পৃণ্যকলে।। বিহনে প্রতির ভবে সকলি অসার। রমণীর পতি বিনা কিছু নাহি আর।। ভবধামে পতিরতা ধেই নারী হয়। ভবসিদ্ধপারে সেই যাইবে নিশ্চয়। সদা পতিসূধে সুধী থেই নারীজন। ভক্তিভরে পতিপদ করয়ে পৃঞ্জন।। পতি বিনা অন্য নরে কভূ নাহি হেরে পতিপদে সদা চিত্তে হৃদয় মাধারে।। ইহলোক মহাসুখে থাকে সেই নারী। ষয়ে চলি জন্তকালে অমর নগরী।।

ভার পাশে যমদৃত কড় নাহি যায়। ভেক্ষেতে ভাহার দৃত ভয়েতে পলায়।। পুত্র হয়ে পিতৃপদ পুঞ্জিবে যেমন। নারীজ্বরে সেই রূপ পতির পূজন।। প্রান্ত্রাধনা পত্তি সদা করিবে অপ্তরে। তবে ভ ভরিবে সেই দুন্তর সাগরে ।। পতিপরায়ণা সদা হেই নারী রয়। না করে পাতক কভু তাহরে আশ্রয়।। নির্ম্মল সভত রুহে তাহার অপ্তর ভার দরশনে হয় পুণ্যবান নর।। ভূষণ পরম লক্ষা রমণীর হয় জজ্ঞানীলা নিরন্তর থাকিবে নিশ্চয়। লোভ পরিত্যাগ নারী সতত করিবে। লোভেতে কমলা ভাৱে নিশ্চয়ই ছাডিবে ! শহান করিবে যবে পতিধন সনে তখন নির্মাঞ্জ সবে শান্তের বচনে । বদনে সহাস্য সদা করিবে গমন। পতিপাশে মনোবাধা না করে কখন।। সদা পতিপাশে প্রেম করাবে দর্শন। তাহার তবে ড ফা বটিবে ভূবন।। সম্ভান ভগিলে পরে একান্ত ইতনে। করিবে রক্ষণ সদা নয়নে নয়নে । পরের তনম সদা পূত্রের সমান। রুষণী দেখিবে এই শান্তের বিধান।। পতিসূৰে সূখী সাবে যত নারী ফাডি দুঃখী পতিদুঃশে নারী রবে দিবারাঙি । যদি পতি করে কড়ু বিদেশে গমন সব নারী সুখভোগ দিবে বিসর্জন।। সাববানে গৃহদুব্য সতত রাখিবে। সহত্ত্বে সকল জনে ভৌজন করাবে।। যেই নাবী পতিভক্তি না জ্বানে কথন। থাইলে ভাহার অন্দ্রপাতকী সেজন।। একান্ত অন্তরে যেই পতিধনে ভক্তে। তারে পতিরতা বলে জগতসমাজে।।

কামবলে দুই পতি করে মেই নারী ভাহারে কলটা কহে শান্তের বিচারী।। যদি ভাজে তিন পতি ধহিণী দে হয়। চারি পতি হলে পরে পুষ্চেলি নিশ্চয়।। যেই নারী পঞ্চপতি করে কামবশে। বেশ্যা বলি কেই দুষ্টা ধরাধামে থোবে ,। অধিক তাহার পতি যদি ঝড়ু করে বলি মহাবেশ্যা সেই স্থাতি সরাচরে । রমণী এরূপ সহ করিকে রমণ সৃস্তর নিরয়ে পড়ে সেই অভাজন। বহু বহু ধর্ষ খাকে নরকে পড়িয়া। যোনিতির্হাক ধরে ধরাধামে গিয়া। কোন কারণেতে যেই রফ্যী সুনরী পত্তি প্রতি যদি চাহে রোষনেত্র করি।। নরকেত্তে উল্কাম্খ সে করে গ্রহন। তারে মহা কট দেয় ধমদূত্রগণ। দেহে ধরে সেই নামী যত রোমচয় নরকেতে জড়কাল নিপ্তিভ রয় ;। পতিহীনা সপ্তৰূম হয় সেই নাবী মহাকট্ট পার ভূমে দিবস শকরী । বান্দলী হইয়া যেই পতিরে ছাডিয়া। রাজ্যণ অপর সনে বিরুদ্ধে মাডিয়া । নামে আছে তথ্জন নরক দুর্নার পড়িয়া ভাহাতে খণ্ড পায় অনিবার । नारी ऋष्टियुद्ध किर्दा दिरागुत रामगी। অথবা শৃদ্ধের গৃহে হইয়া তদ্বাণী।। নিজ মিজ পতি হাড়ি বজাতি অপরে। <del>সানস্থ এইয়া যনে কামেতে বিহুৱে।.</del> ভাহার অস্তিমে গতি নরক মাঝার। পড়িয়া নরকে কট্ট পাস্ত ভনিবার।। স্পত্রিয়ের নারী কিংবা বৈশ্যের রমণী। ভাদ্র বধু ভার যিনি লিয়ের অবনী। পতিরতা যেই নারী স্কণত মাঝারে গুহের বিধানে কাজ যেই নারী করে 🚯

সনা ভতিভৱে ধর্ম যে করে গালন বিনা পাঁও জ্বান্য ক্রমে নাহি যার মন । ভাহার জগতে পৃঞ্জা করে সর্বলোকে। বাস করে ইহকালে সেই নারী সুখে । সেই নাৰী ধৰাধামে দেবতা স্বাপিণী। ভাহে প্ৰতিষ্ঠাত্তা শ্বহে নিখিল অবনী।। বিহনে তনয় গৃহ শেন্ডা নাহি পায়। সভার পণ্ডিত ভূষা বিশিত সবায় । নরের সুবৃদ্ধি স্থা জানিবে নিশ্চিত। ভূষা নম্ভা রম্পীর আছমে বিহিতে । মূর্য বিপ্র মৃত সম জানিরে সূজন। সভাতলে মৃত সম বৃদ্ধিহীন জন। রমণী নির্মহল হয় মৃতার সমান যজ্ঞ অপক্ষিপ মৃত জানিবে ধীমান।। নদী সলিববিহীনা বেমন বৃথায় ষথা কুষাহীনা বৃদ্ধি শোভা নাহি পার।. রাজহীন হাজা মথা দৃহদের করেব। নবীজাতি পতিহীন জানিবে তেমন । ভূষণ বিবিধ বিদ্যা নবীন যৌবন : কেলপাশ চারুবর সুবেণী ধারণ।। যাহ্য কিছু মধুরতা নারীজাতি ধরে। নাহি পার কিছু শোড়া বিববা শরীরে । শ্রীশিক-পুরাণকথা ডাডি মধুময় পাতক শুনিলে নাশ কবিনর কয়





প্রকৃতি বর্ণন

সম্বোধিয়া ঋষিগণ সনংকুমারে জিজ্ঞানের সম্বোধিয়া সুমধুর বারে।। প্রকৃতি লক্ষণ এবে শুনিতে বাসনা। কবিয়া প্রকাশ ভাহা পুরাও কামনা । করে সনংকুমার শুল খ্রবিগণ। সাধা কার বর্ণিবারে প্রভৃতি লক্ষণ । ক্ষমতা এমন কারো নাহিক ধুরায়। তপাত্তপ প্রকৃতির হৈই জন গায় :. ছানি যাহা ভাহা বলি করহ শ্রবণ। প্রকৃতি করেন সদা তিওপ খারণ।। ত্ৰিণ্ডলৈ ভূষিত সৰ্ব্ব শক্তিধারিণী সৃষ্টি কারণেতে হয় প্রধানা কামিনী।। বিভাগ ছিভাগে আত্ম: পুরুষ করিল , সক্ষিপে পুরুষ বামে কমণী জন্মিল .! দরিত্র ডিক্ষুক আদি কিবা ধনী আর.. অগোচরে নাহি কিছু নিকটে হাঁহার 😘 কপিল মুনির পত্নী গুডি ঋষিগণ। অধৈর্য্য না হেরি স্বর্বলোক সে চরণ । সুশীলা সুরূপা ক্ষমা যমের হরণী। রুষ্ট হয় সর্ব্বলোকে বিনা সে রমণী। সতী রভি জনসে র হুনয়-হার্কিণী। ক্ৰীড়া অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী কামৰিমোহিনী।। সুশীলা সুরূপা রতি নাহিক যথায়। শুকার কৌতুকরস নাহিকতথয়ে।। গৃহিণী সত্যের মৃক্তি জেনো ঋষিশণ। মায়ায় যাঁহার বদ্ধ সবর্বজীবগণ।.

সন্তা মোহপত্নী দেবী পূজ্যা এ ভূবনে। করে সবে নিষ্ঠুরতা তাঁহ্যর বিহনে।। পুলোর প্রতিষ্ঠা ভার্য্যা ডুবনে পুজন। জীবনে স্বরণ ভাহা বিনা সর্বর্জন।। কীর্ন্তি নামে ভার এক পুশোর রমণী। যদোবিধায়িনী দেবী যশের জননী।। নামেতে উদ্যোগ আর আহে একঞ্চন। ভার্যাক্রিয়া নামে তাঁর রমণীরতন।। ভক্তি এই দেবী প্রতি না আছে যাহার উচ্চন্ন সত্তরে যায় বিহনে ভাহরে। অধর্ম্মদেবের পত্নী মিঞা নাম হয়। নির্মিল বিধাতা তার ভন পরিচয়।। দেহ তার সভ্যবুগে হয় জনর্শন। বেলেতে কথিত ইহা গুন ঋষিণণ । সৃক্ষ্দেহ ত্রেতাযুগে অর্দ্ধ দ্বাপরেডে। লুর্ণদেহ কলিযুগে ধরে কেদমতে 🕠 কপট ভাহার প্রাক্তা তল পরিচয়। লক্ষা শান্তি দুই পত্নী তাহার যে হয়।। তৃতীয় জ্ঞানের ভার্য্যা গুন ঋষিপণ। বৃদ্ধি মেধা স্ফুতি নাম বেদের বচন।। কুপা বিনা ভাহাদের হয় মৃত্যতি। ক্রব্রমন কল্যচার মহাপাপী অভি।। সুন্দরী ধর্মের পড়ী মৃর্দ্তি নাম তাঁর। কদাচার হয় নর বিহনে ঘাঁহার।। রুদ্রের ঘরণী নিদ্রা সতী শিরে মলি। আছে নিহা সক্ষ্যান ঘোর সায়াবিনী । কালপুঞ্জরের তিন প্রের্সী রভন। দিবা ও যামিনী সন্ধ্যা এই তিনন্ধন। লোভের রমণী ক্ষুধা ভৃষ্ণ দুইজন , **ক্ষো**ভবৃক্ত যাঁর তরে সদা জনগণ।। নামেন্ডে বৈয়াগ্য আরু আছে একজন। শ্রদা ভক্তি নামে দুই প্রেমসী রতন।। এই দুই দেবীরে যেই নাই করে ভক্তি। বঞ্চিত বিধতা সেই নাহি পায় মৃক্তি।।

হয়েন অদিতি দেবগণের জননী গৌ-গণ সুবৃত্তি মাতা বিশ্ববিমে:হিনী কল্যপ খৰির মন প্রাণবিমোহিনী। দিতি কক বিনতাদি তাঁহার কামিনী। প্রকৃতির অংশে এই নারীগণ হয়। ঘনান্য ব্ৰমণী শক্তি অংশে জন্ম লয় ।। প্রিয়তমা শশাকের হয় যে রোহিণী সংখ্যা ইল দিবাকর মনখিমোচিনী 🥫 গিরির মেনকা পত্নী দুর্গরে জননী লোপমুদ্রা বৃন্দাবলী বরুণা কমিনী। কালিকী রেবর্তী মিত্রা কৃতি জাহবড়ী লক্ষণা কুন্ধিনী সতী এ সৰ যুবতী । ভার মধ্যে সীতা আর লক্ষণা কৃত্বিণী। রমণী এই তিন হয় লক্ষ্মী-হরপেনী।। প্রকৃতি অংশেতে দল্ম মে করে গ্রহণ। তাহাদের কহি নাম গুন ঋষিণগ।। সত্যবতী চিত্ররেখা যেই ব্যাসমাতা। প্ৰভাৰতী রোহিণী যে বলভগ্রমাতা । শ্রীকৃষ্ণতগিনী ভয়াদেবী ভানুমঙি ভৃতর রেপুকা মাডা অবলা যুবতী । অংশেতে প্রকৃতি জন্ম এসব নারীর। বেদের বচন জেন হত সব ধীব। অংশেডে প্রকৃতি কমে গ্রাখ্যদেবী যত ব্রন্দাতে রমণী হয় তাঁর অংশ মত।। নারীরে এ হেন যদি দিন্দে কোন্জনে প্রকৃতি-নিন্দা ভাহনে হয় সেইক**্**প**া** অলভার চারু আর সূচাক্র অবরে। বাসিত চনান দিয়া অভিভঞ্জি ভরে । পতিপুত্রবতী নারী যে করে পুজন। मुखन मूनीज मार् रूग *ा*न्हे कन । কবিলে যওনে পৃজ্ঞা ব্রাহ্মণ নারীর। হবে পূজা ভাহনে দেবী ভবানীর। ত্তন সবে কমণীয়া তিন ছাতি হয়। আমি এবে কহি ভাহাদের পরিচয় ।

ধর্ম্ম পতিরতা লক্ষ্য করি যেই জন। সেবা করে এক মনে পতির চরণ । এ ভব-ভবনে হয় সে উত্তমা নারী। সভ্ওণে পতিব্ৰতা হয় অধিকায়ী । রমনী মধ্যমা **শুল্প ভোগের কারণ।** করে থাকি অনুদিন পতির দেবন। ভোগ আলে সেবে পতি করিয়া যতন , অধিকারী রজোওণ সে নারী রডন । স্বৰ্বদা যে নাবী, সুখ বাছে অনুক্ষণ पुरुषाँह व्यथवीं नी४ कार्र्स विरुक्त । कृष्ट्रीया कुल्हा अछि कृ**वश्रम क**नम অধিকারী তমোগুণ নারী সেইজন। সংগবিদ্যাধরী এক দেববিজাসিনী। লডিল জনম সেই আসিয়া মেদিনী।। অংশে তার যত সব নারী ছলমিল। সেই হেডু তারা সব কুলটা হইল। প্রকৃতির সর্কা কথা গুনিলে ধীমান। সবার উপরে হয় প্রকৃতি প্রধান।। পৃঞ্জিল প্রথমে দুর্গা সূর্বধ রাজন। পৃঞ্চিল ছিতীয় রাম রাবন কারণ।; এলোক নিখাসীগণ করিয়া যতন। পৃদ্ধিলেন ভার পরে তাঁহার চরণ।। পরে দেবী সে জনম করি পরিহার। গর্ডে প্রসৃতির স্কমিলেন পুনবর্গর।। অসুর বানবগণে নিধন করিয়ে। পতিনিদা দকালয়ে স্কর্মে ভনিয়ে।। সে জনম পরিহারি মেনকা উদরে পুনঃ জন্মিদেন আসি হিমান্ত্রির ঘরে।। বহুদিন একমনে সেবি পশুপত্তি পতিক্ৰপে পণ্ডপতি পাইক্লেন সতী । কুষ্ণের অংশেতে ছব নিল গজানন বিষ্ণুর অংশেতে জন্মিদেন বড়ানন। গণেশ কার্ত্তিক নাম উভয়ের হয়। জগড়বন্দিনী মাতা দুর্গার তসর ।

প্রথমে কমলা পুজে মঙ্গল রাজন ।

রিলোকবাসী পরেতে করিল পূজন ।

সাবিত্রী প্রথমে পূজা করে সৃষ্টিকর

রিলোকনিবাসী তাঁরে পূজে ভারপর ।

প্রথমে কালীরে ব্রন্ধা করিল পূজন ।

প্রিল পরেতে দেবাসুর মুনিগণ ।

গোলোকেতে রাধানাথ করিয়া যতন ।

রীমতীর প্রথমেতে করিল পূজন ।

প্রিল শুর্মির গোল-গোলিকার সনে ।

প্রিল শীর্রি গোল-গোলিকার সনে ।

পরেতে প্রিল ভারে ব্রন্ধাদেবগণ ।

ভাহার পরেতে ভারে পূজে স্বর্ধজন ।

প্রকৃতির কথা এই অতি মধুময়

বিরচিয়া কবিবর জানক হ্লয় ।



শৃষ্টিগণ স্থোধিয়া সনংকুমারে।
পুনঃ জিন্তাসিল তবে সুমধ্র হরে
জানের অপূর্ব্ কথা করিনু শ্রবণ।
কিন্তাসি এখন মাহা করহ বর্ণনা।
প্রকৃতি-কাপিনী দেবী শুড়া হৈমবডী।
তাঁহার জনর-ধন দেবপ্রপতি।।
করিয়া প্রকাশ তাহা বলহু স্বারে।।
করিয়া প্রকাশ তাহা বলহু স্বারে।।
করিয়া প্রকাশ তাহা বলহু স্বারে।।
প্রকাশ ভান কহিলেন কহিব বিস্তার।।
প্রকৃতিতে মহেশেতে কিনু ভেদ নাই।
পুই ভাগ এক দেহু জানিবে স্বাই।।

প্রকৃত্তি-বশ তথাপি দেব পঞ্চানন। মহিমা-প্রকৃতি বল কে করে বর্ণন।। সত্ত জাদি তিনগুণ ধরিয়া প্রকৃতি। শিব-অনুগতা সদা আছেন যুবতী।। আদি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আমর-নিকর। মাহিক প্রভুত্ব কারে। প্রকৃতি উপর।। দর্গ যদি প্রকৃতি উপরে কেহ করে। জমনি প্রকৃতি তার গরব সংহারে।। ভাহরে প্রমাণ বলি কর্ছ প্রবণ। একদিন দেব দেব শিব পঞ্চানন।। আছেন বসিয়া সূবে কৈলাস নগরে প্রকৃতি নিকটে স্বর্ণ-সিংহাসনোপরে 🔢 প্রিয়ালাপ নানাবিধ করিয়া তখন। উভরেতে মৌনভাধে রহে কতক্ষণ।। চিড়া করে মনে মনে দেব মহেশর : সবার প্রধান আমি বিশের উপর ! করিতে নিমেৰে পারি সকলি সংহার কে ভাতে আমাৰ সম জগত মাঝাৰ।। সবে করে দেব দৈতা মম উপাসনা। ভাক্তের পুরাই আমি ষডেক কামনা।। ব্রন্থাবিষ্ণু আদি করি অমর-নিকরে। পৃঞ্জা করে ভক্তিভরে সতত আমারে।। দানবে গীড়ন করে যক্ত দেবতার। কিন্তু সদা সেবা করে তাহারা আমায়।। ম্ম নাম আওতোৰ জানে সৰ্বজন। পুরাই সধার আশা যে চাহে যেমন। আমি ধরি পঞ্চমুখ কড় একমুখ। আমা হতে জগতের যত দুঃখ সুখ।। সভ্য বটে ভিক্ষুবেশে বেড়াই শলামে। কুবের ভাণ্ডারী কিন্তু মম বিদ্যমানে।। ঐশ্বর্য্য আছে যতেক অবনী মাঝার। ভাষা বিনা কেবা আর অধিকারী তার ।। আমি কত মূর্ত্তি ধরি কে বুঝিতে পারে। রাধিলাম বিষ ভক্ষি ছগত সংসারে .।

আত্মগর্কে এইরূপে করি পঞ্চানন। কৈলাসেতে মৌনভাবে করেন চিন্তন 🗗 এদিকে জাগৰ মনে স্কানিল শিবানী। পৰিবঁত ইয়েছে এনে দেব শূলপাপি।। শিবের গরব আমি করিব ডঞ্জন ভাবি এত নথে ভূমি করে বিলিক্ষণ .। নখেতে মৃদ্ধিকা দেবী লিখন করিয়ে নিলেন বটিকা সম শুটিকা তুলিরে।। শিবের হম্বেডে ভাহা করেন অর্পণ। দেখি থিমোহিত হন দেব পঞ্চানন।। অপুবর্ণ ভটিকা সেই কি বর্ণিন্ডে পারি। তেজেতে তাহার মণি যায় বলিহারি।। এ হেন শুটির সৃষ্টি বিধি নাই পারে। হাতে কবি পঞ্চানন বিশেষে নেহারে।. এক পার্বে দেখিলেন দ্বার মহোত্র। দেশিতে দেশিতে কাড়ে উন্তর উন্তর 🕕 স্বর্লের কপাট আহা বিচিত্র নিমাণি। ঠাঁই ঠাঁই মনি মুক্তা অতি লোভমান।। দেখিতে দেখিতে দ্বার উপা্ক্ত হইল অবিলয়ে পঞ্চানন প্রবেশ করিল।। বিস্তীর্ণ প্রান্তর ভূমি ঋতি ভয়ন্বর। নবদুকা পোড়ে কিবা অতি মনোহর । বৃক্ষশ্রেণী চারি খারে কিবা শোভা পায় তঙ্গর এহেন শোভা নাহিক ধরার ।। বর্গ মর্ম্ব রসভেলে যত ভক্ত আছে ভার মাঝে হেন বৃক্ষ কে কোথা দেখেছে।, সর্বোবর মাঝে মাঝে অতি মনোইর। সারস্-সারসী আদি হয়ে ऋगচর ।। নীলগন্ম, স্বৰ্শপথ্য, দীতপত্ম আৰ র**রেছে** ফুটিয়া কত শোভার আধার।। এ*রপে প্রান্তর ক্র*মে করিয়া *সপ্তর*ন। অপর ছারের কাছে খ্যম পঞ্চানন। বসিয়া দ্বারেতে এক দেব মহেশব : দশমূব ধরে সেই অতি ভরম্বর।।

ভূক্তর ডুবণ দেহে কিবা ৰেভো পায়। চন্দ্রকলা ভালোপরি মন্তি কিবা ভায়।। ক্ষৰাণ্য গালবাদ্য বনখন করে। প্রকৃতির জয় মূপে নিয়ত উচ্চারে। দ্বারেতে যখন আসি*লেন গ*য়ানন। যারেঞ্চ কটাক্ষয়াত্র করিল গুখন । े বাধ কিছুমাত্র নাহি দিলেন তাঁহারে। বিশ্বয়ে প্রথেশে শিব পরীর ভিতরে।। অপুষর্ব পুরীর শেক্তা করি দরশন। লিব বিশেহিড হয়ে বৃত্তে কতক্ষণ**।** চারিদিকে নেম্রপাত করি পর্বুপতি কত যে দেবতা হেৰে নাহি ভার স্থিতি ।। কত বহিং কত ইন্দ্ৰ কত মকুদ্পণ। কত বায়ু কত সূৰ্য্য হন্ত আগপন। কত ব্ৰন্ধা কত বিষ্ণু কে গাণ্ডিত পারে। অসংবী বম রয়েছে কালদণ্ড ধরে।। এক মুখ দৃই মুখ তিন মুখ কার। মুদুর্ঘাধ পঞ্চমুখ বিবিধ আকার .। দলমূপ শতমূপ সহস্তমূশ করি। কত ব্ৰহ্মা কত বিঞ্চ গণিবারে নারি।। এক মুখ পঞ্চমুখ কড পঞ্চানন। সামান্য মেবের মন্ত আছে অগণন।। শিস্ত্রতে দেখিতে শিব চলিতে লাগিল। অপৃবৰ্ধ সম্মুখে গৃহ দেখিতে পাইল ।। থারেতে দাঁড়ায়ে তাছে দেব অগদন। ধীরে ধীরে যান তথা দেব পঞ্চানন . পুহেডে প্রবেশ করি দেখে পশুপতি **স্পাসিংহাদনে শোভে প্রকৃতি ম্**রতি ii চারিদিকে অগণন যত দেবশদ ব্রজা বিশ্ব সম্মুখেতে আর পঞ্চানন। স্পাম্থ শতমূখ সহস্রমূখ কার। ব্ৰদ্মা বিশ্বুৰ শিব সব অন্বত্ত আকার '। ৰেই দেব থেই কাৰ্যো আছে নিয়োজিত কার্যোর হিদাব সবে দিত্তেছে ত্রিত।।

নিছ-সাধ্য মতি থবি কত অগণন করিতেছে করমোড়ে দেবীর স্থবন।। এই দৰ নির্মিয়া দেব মধ্যের। করেন ধিকার কত আয়ার উপর।। অবশেষে নেত্র মূদি দেব পঞ্চানন। বেদবাক্যে করে কত প্রকৃতি-স্থবন।। স্থবে শেষ করি চক্ষু যেমন মেলিল নাহিক কিছুই তথা বিস্ময় জন্মিল।। সামুখে দিবানী সতী ভূ-লিখন করে।। সামুখে দিবানী সতী ভূ-লিখন করে।। ভাহা দেখি গ্রহত্যাগ করি পঞ্চানন। লচ্ছাডরে অধ্যেমুখে রহেন তথন।। প্রাণে স্থার কথা অতি মনোহর। বিরচিয়া বিজ্ঞ কবি সামশ্য অন্তর।।



শিবপ্রিছ পুস্পনির্ণয়, ভূজবল নামক ্ররের উপাখ্যান ও বিজোৎপত্তি

সংখাধিয়া খাবিগণ সনংক্ষারে !

কিজালা করেন পুনঃ সুমধ্ব করে ।।
পরম তত্ব শিবের খানিতে বাসনা !
ভত বাড়ে হত খনি মনের কামনা !।
কিজাদি এখন যাহা ধরে মহোদা ।
কবিয়া প্রকাশ তাহা করহ নির্বয় ।।
করিয়া প্রকাশ তাহা করহ নির্বয় ।।
করিয়া প্রকাশ তাহা করহ বর্ণন ।।
করিয়া প্রকাশ তাহা করহ বর্ণন ।।
করিয়া প্রকাশ তাহা করহ বর্ণন ।।
বলি তবে হেন বচন বিধির কুমার ।
বলিজেন তন বলি করিয়া বিস্তার ।

ভূষণে বিবিধ ধেনু করিয়া ভূষিত : বিপ্র করে যদি দেয় বংসের সহিত। যেই পুণা তাহে হয় অহে ঋষিগণ ৷ করবীর পুষ্পে যদি পুষ্কে পঞ্চানন।। পুণ্য মেই লাভ হয় লাহিক সংশয শ্বেত করবীরে কিন্তু ওতে ঋষিচয়।। শ্বেভ করবীতে হয় যে পূণ্য সঞ্চার দ্বিগুণ লোহিত পূণ্য শান্তের বিচার।। ব্ৰৌপা কোটি লিবে বদি কররে অর্পণ। সেই পুণালাক্ত ডাহে করে জনগণ ! সেই ফললাভ হয় শেষালী কুসুমে। যদি পূচে ভড়িভরে দেব পঞ্চাননে। শতওণ ভাহা হতে কৃন্দ পূপে হর। শান্তের বচন ইহা ওহে ঋষিচয়।। মল্লিকা পূম্পেতে যদি পূঞ্জে মহেশ্বরে <del>কুম</del> হতে শতগুণ কল পায় নারে। শিবলিস মুক্তা দিয়া করিরা নিম্মণ। **भूका निया यनि करत भूष्टांत विश्रान** 🗆 ভাহে যেই পুণ্য পায় পুণ্যবান নর। প্রোণ পুষ্পে সেই পুণ্য যদি পুঞে হর।। সুবর্ণে গঠিয়া লিঙ্গ করিলে পুজন। তাহে যেই পুণ্য পায় পুণ্যবান জন।। চম্পক ফুলেতে যদি পুজে মহে**খরে**। পায় সেই পুণ্য সেই শান্ত্রের বিচারে।। বৈশাৰে পৰিত্ৰ মানে যেই সাধুজন। ভভবর্ণ চামরেতে কররে স্যক্তন।। তাহে সেই ফল দেন দেবদেব হর। শিরীর ফুলেতে সেই পুণ্য পার নর।। অশ্বত্যধ মহাযতে সেই পুণ্য হয়। কোটি গঙ্গামানে হয় সেই ফলোদয়। নাগকেশরেতে যদি পুরু মহেশ্বরে। পুণ্য সেই লাভ হয় কহিনু সবারে।। মৃচুকুল ফুল শিবে করিলে অর্পণ ফল পায় গয়াশ্রাদ্ধ নেই সাধুজন।

তুলসী অর্লণে পদ্ম সেই পুণানর। ফল পার চন্দ্রায়ন অর্গিলে টগর।. উপবাস কাশীধামে যদি কের করে। সেই পুণ্য তাহে পাত্ত পুণ্যবান নরে। বক্সপুরুগ যদি শিবে করয়ে পূজন। সেই পুণ্য পার তাহে সেই পুণাজন।। পরমাঞ্চা দিবে যদি কোন সংধু নরে। কুসুম ধৃস্তুর দিয়া পূজে ওজি ডরে। একাদশী উলবাসে যেই পুণ্য হয়। সেঁই পুণ্য লভে সেই নাহিক সংশয়।। কেন্ডকী পূলেগতে শিবে কভু না পৃদ্ধিবে। বিফল পৃজিলে পৃঞ্জা অন্তরে জানিবে। শিব**প্রিয়া পূ**ষ্পা ফাহ্য করিনু বর্ণন। এই সব ফুলে পূজা করিলে সূজন।। যেই পুণ্য উপার্জন সেই জন করে। भग्नजुरूम स्मेर् भूग् मारहूद विচाद পদ্মপূষ্প হতে শ্রেষ্ঠনাহি পূষ্প আর। সম্ভূষ্ট পরম ইথে শিক দয়াধার । পুষ্প কিছুমাত্র যদি কভু নাহি মিলে। পৃঞ্জিবে শঙ্করদেবে শুদ্ধ বিহুদলে।। মহাতৃষ্ট বিদ্বপত্তর দেব পঞ্চানন। সমান ইহার নাহি এ তিন ভুবন। ভতিভরে বিৰপতে যদি পুক্তে হরে কিম্বা হুচ্চক্তিতে দেয় শিবের উপরে 🕕 নিকটে হর ভাহার লমন দমন সে জন যার অন্তিমে কৈলাস ভূবন।। প্রমাণ ভাহার বলি ওনহ সকলে। **শুনিলে পাতক মৃতি শান্তে হেন বলৈ।।** পূৰ্বেড়ে আছিল এক দাৰুণ তন্ধৰ: টৌর্য্যবৃত্তি দস্যুবৃত্তি কাজেন্তে তৎপর। পরমূব্য সদা সেই করিত জুঠন। চক্ষের নিমেরে সব করিও হরণ । উভ্যক্ত হইয়া সবে ঐক্য হইয়া তথন। রাজদারে ভারে ধরি করিল অর্পণ।

নাম ধরে ভজাবল দক্তিণ ডাঝর। ভারে ধৃত করি দিল ব্রাঙ্গরে গোচর।। প্রমাণ বিশেষ পেয়ে সেই দরপতি সেই দুষ্টে নিকাসিলে দিল অনুমতি।। ব্রাজার আ*দেশ পেরে কিন্তর সকলে*। সুব্নীকৃত করি দিল দু**ই ভূজবলে।।** সে দেশ ছাড়িয়া দুষ্ট কবিল গমন। উপনীও ক্রয়ে আসি অবস্তীভবন । রান্ত্য প্রান্তভাগে গিয়া কুটির নির্মিল। ছুলবল সেই স্থানে বসতি করিব।। যাহার স্বভাব খাহা কড় নাহি যায়। টোর্য্য হেতু দৃষ্ট সদা দুরিয়া বেড়ায়।। উদ্যানে গোপনে পশি ফলমূল লয়ে। বিক্রন্থ করমে দৃষ্ট বাজারেতে গিয়ে।। জীবিকা নিবৰহি দুঁট এইকাপে কৰে উত্যক্ত হইয়া লোক চিস্তয়ে অন্তবে।। যত দ্রব্য এইরূপে করমে হরণ নাহি জ্বানে কেহু কিন্তু চোর কো<del>ন্তন।।</del> উদ্যানে একদা এক প্রবেশ করিয়ে বিৰবৃক্তে উঠে দুষ্ট ফলাৰ্থী হইয়ে।। রজনী নিশীথ ঘোর অন্ধকারমর। বৃষ্টি ভাহে অন্ধ অন্ধ দেখি লাগে ভয় । সেই দিন লোমবার চতুদলী তিথি। ছিল বিৰমূলে লিঙ্গদেব পশুপতি।। বৃক্ষেতে ভঙ্কর ক্রয়ে করি আরোহণ। ছীফল অসংখ্য পাড়ি কৃষ্টিল গ্রহণ।। তাহাতে প্রের জল লিকোপরি পড়ে পড়ে বিশ্বপত্র কড শিবের উপরে । বিজের সভাল দল পেয়ে মহেশ্ব। পরম সন্তুষ্ট হ্ব ছম্মর উপর ।। এইরূপে বিৰুধন লয়ে দুষ্টমন্ডি। গেল ধীরে ধীরে চলি আপন বসতি।। সেই দুষ্ট কালক্ৰমে ভাজিল জীবন তার পার্শে ষমদৃত করিল গমন।

শিবদুত হেনকালে আগড ইইল। বাকাৰুদ্ধ দুই দতে ক্রমেতে বাধিল।। যমদৃত কহে গুন শিব অনুচর। ষত দিন বেচে ছিল দরেশ তক্ষর।। নাহি হলে বর্মবোধ আছিল কখন সেই টোর্য্যবৃত্তি কাল করিল যাপন। পাপ সয়ে সেই যাবে শমন গোচরে চিরদিন রবে দুষ্ট নরক ভিতরে।। শিবদৃত এত শুনি রক্তনেত্র করি। আবাত চপেট করে যম দৃতোপরি।। সভয়ে যমের দৃত করে পলায়ন। শমন নিকটে গিয়া করে নিবেদন।। যমবাজ্য দ্রুতপাদে আপনি আসিল। নিকটেতে শিবদূত দেখিতে পাইল।। **জিল্ডাসিল লিবদূতে ইহার কারণ।** তন কতে শিবদুত শমন রাজন।। পরম ভক্ত শিবের এই দুস্টমতি। চতুৰূপী দিনে পূব্দে দেব প**ত্তপতি** । শ্রীফলপত্রে সজল করিল পূজন। পরিতৃষ্ট হন তাহে দেব পঞ্চানন।। আক্রায় শিবের আমি লইতে ইহারে। দণ্ডধর আসিয়াছি কহিনু তোমারে।। কৈলাস নগরে লয়ে করিব গমন। শিবের কিন্তুর তথা হবে এইজন। এই কথা ভনি দৃত মুম্বে দণ্ডধর। প্রণাথ করে উদ্দেশ্যে শিবের উপর।। ছাড়িয়া তম্বরে গেল শমন রাজন। শিবদৃত গেল পরে কৈলাস ভবন । শিবের প্রসাদে সেই দারুণ তক্ষর। কৈলাসপুরীতে রহে হয়ে অন্চর।। শ্রীফল-মাহাগ্যা এই করিনু করি। প্রসাদে ইহার তরে দৃষ্ট দুরক্তন।। পুরু যদি বিশ্বপত্রে দেব দেব হরে। সেই অবহেলে তরে ডব পারাপারে।। ভবডোর ভারে কভু না করে বদ্ধন ইহা শাস্ত্রের বচন বেদের কথন। ব্যষিগণ এড শুনি সুমধ্র স্থারে জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ বিধির কুমংরে। শ্রীফল বৃক্ষের জন্ম করহ কীর্ত্তন : পবিত্র হেকে শুনিয়া পাতকী জীবন।। এত তনি বিধিসূতে কহে পুনরা**য়**। সেঁই ৰুথা শুন শুন বলিব সবায়।। কাহিনী অন্তত সেই অতি মনোহর। পবিত্র দেহ গুনিলে পবিত্র অঞ্চর।। পূর্বকালে কোন দিন বৈকুর্চনগরে। আছেন বসিয়া হরি সিংহাসনোপরে। কমলা বসি বামেত্তে পুলকিত মন। জিজ্ঞাসা করেন নাথে ওহে প্রাণধন।। কেবা তব আমাপেক্ষা প্রিয় এ সংসারে। বিবরিয়া কহ তাহা অধিনী গোচরে । এত তনি মিষ্টি ভাবে কহে জনার্দন। ভূমি মম প্রাণধন জীবন জীবন 🛭 কিন্তু এক কথা বলি কমল আলয়ে থেই ডাকে ভজিভাবে অংমারে হাদরে।। মেই প্রিয় সহর্বাপেক্ষা জানিবৈ আমার। সঙ্ভ বসতি মম নিকটে তাঁহরে।। একমাত্র হেন ভক্তি দেব পঞ্চানন। শিবপেক্ষা প্রিয় নাহি এ তিন ভূবন 🕟 অর্চনা করে শিবের যেই সাধ্মতি। নিব হতে প্রিয় সেই ভনহ যুবতি।। নাহি করে শিবপূজা টেই দুউজন। তাহার উপরে রুষ্ট আমি সবর্বক্ষা । ক্ষণ তপ পূঞা আদি মাহা কিছু করে। বিফল সকলি তার ছানিকে অন্তরে।। শিবেরে পৃঞ্জিলে হয় সকল মঙ্গল। নৈচে পদে পদে তার ঘটে আফেল।। প্রিয় সে কারণ মম শিব পতপতি ভাঁরে পূজে যেই জন করিয়া ভকতি।।

জনম সফল ভাব সার্থক জীবন **সে জন অন্তিয়ে পায় আমার চরণ**া লক্ষ্মদেখী এত শুনি মলিন বদনে কহে নাথ ধীরে ধীরে নিবেদি চরুণে। অভাগিনী আমি অতি নাইকসংশ্যা ৷ জনম জীবন মম বিফল নিশ্চয়।। শত ধিকৃ ধিকৃ ধিক্ এই পাপীনীরে করেছে বঞ্চিত বিধি হায়রে আমারে।। পূজন শিবের আমি না করি কখন বিফল জীবন মম বিফল জীবন। বাঁচিয়া কী ফল মম ওহে গদাধর। না পৃক্তি কড়ু আমি দেবদেব হর।। এরাপে ধিঞ্চার করে বিক্তু-প্রদহিনী। সাস্থানা করিয়া কচে হরি তণমণি। প্রাণপ্রিয়ে তন ৩ন না করে রোদন। দোৰ নাহি ইথে ডব স্থানিৰে কংন। মাহাক্য লিবের আমি ভোমার গোচরে। কীর্তন করেছি নাহি কখন সাদরে 👝 জানিৰে কীকাপে তুমি ইহার মহিমা দোৰ নাহি ইথে তব গুন সুলোচনা । অমার বাক্য এখন করহ শ্রবণ। শিবপৃন্ধা অদ্য হতে কর আচরণ।। প্রতিদিন পদ্মপুষ্পে পৃ<del>জ</del>হ সাদরে। তুষ্ট হবেন অবশ্য শিব ছবোপরে। সকংক্রেন্ত পদ্ধপুষ্প কহিনু তোমায়। অন্য হতে রভ হও শিবের পৃক্ষার।। সংকল্প বিধানে করি অতিভক্তি ভরে। প্রতিদিন শতপক্ষে পুরু মহেশ্বরে।। পরিতৃষ্ট ইয়ে হবে দেব পঞ্চানন। পরম সন্তুষ্ট হব আমি জনার্কন।: তুষ্টিতে শিবের তুষ্ট অমর নিকর। সৰ্বপৃজাফল পায় পূজে বেই নৰ ৷ শিবের পৃঞ্জনে হয় সবার অর্চনা। করেন পূরণ শিব মনের বাসনা ।

লক্ষ্মীদেবী এত তুনি বিমল অন্তরে পৃক্তিতে প্রবৃত্ত হন দেব মহেখরে। পরিতৃষ্ট ইথে হবে দেব পঞ্চানন। পরম সম্ভষ্ট হবে আমি জনার্দন । সকর করিয়া শিবে করেন পুজন। প্রতিদিন শতপদ্ম করেন জর্পদ। নিজহন্তে পৃষ্পাদেবী চয়ন করিছে করেন গণনা নিজে একান্ত হৃদয়ে । গঙ্গপ্রে তার পর করিয়া ক্ষান্সন পুনশ্চ গণেন দেবী হয়ে একমন 🥫 পৃক্তকালে তারপর পৃনক্ত গণিয়ে। প্রবৃত্ত হন পূজার একান্ত হাদয়ে। প্রতিদিন এইক্রপে করেন গ্রুক दर्यावधि रहत शृक्षा अङ्गश मनन । বংসর অতীত ক্রমে এরূপে হইল। বংসরের শেষদিন আসি দেখা দিল 🕕 পূর্ব্বমত সেই দিনে করিয়া চয়ন। গঙ্গাজনে পূৰ্বমত কৰিয়া ক্ষালন।। গ্ৰণনা কৰি ন্মিবার একান্ত অন্তরে। বসিল পূঞ্জায় মেবী অতি ভক্তিভৱে।! এদিকেপরীক্ষা হেতু দেব পঞ্চানন। দুই পদ্র ভাহা হতে করেন হরণ । কমলাদেবী এদিকে এক এক করি। ক্রমে দেন শত পুষ্প শিবনিক্সোপরি। ब्रुप्टरास्ट एरस्थन पृष्टे भूष्त्र नान द्या । পদ্মালয় তাহা হেরি বিশ্বিত হাদর ।। পদ্মালয়া মনে মনে করেন চিন্তন। হাম হায় কে করিল কুসুম হরণ।। হয়ত শ্রমেন্ডে আমি কালন করিয়ে। পুনঃ গণি নাহি তাহা মনেতে ভূলিয়ে । সাদরে প্রত্যহ আত্মি গণি তিনবার। গণিয়াছি তথে আজি ওদ্ধ দূইবার। ভক্তির শৈথিল্য মম হয়েছে নি<del>শ্চর।</del> বিফল সক্সি মুম নাহ্বি সংশব।।

হয়েছে দ্বিপন্ম ন্যুন জোথায় পাইব কিক্সসে অপর দ্বারা কুসুম আনার।। প্রতিদিন নিক্ষহন্তে করেছি চয়ন। পরহত্তে আনমন অধোগ্য এখন।। নিন্দেও উঠিতে নারি আসন হইতে কি হয় উপায় এবে ভাবিতেছি চিতে।। চিন্তা করি এইরাগ বৈকৃষ্ঠ ঈশ্বরী মৌন হয়ে রহে নেজ্র নিমীলিভ করি।। চিন্তা করি কণকাল ক্রহেন তখন। শৃতিপটে দিব্যকথা হয়েছে শ্বরণ। একদিন জনার্দ্ধন শুয়ে শ্যাতিলে। বলেছিল প্রিয়ভাবে মেপ্সে করি কোলে,। প্রিয়ডয়ে তৃষি মন্ত কু<del>র</del>-সরোবর ৷ তব কুচম্বয় ইথে গখ মনোহর । বচন হরির মিধ্যা না হয় কখন। মম স্তন্তর পদ্ম হরিব বচন।। স্তনপয়ে শিবে আমি পৃঞ্জিব সাংরে তুষ্ট ইয়ে হবে হবি আমার উপরে।। এত চিন্তা মনে মনে করিয়া তখন। করেতে জ্বাপন ছুরি করেন গ্রহণ। ভাহা দেখি স্থনহয় বলিতে পাণিল। তোমার জনমি অঙ্গে জনম সফল।। দেহৈ দিয়া আমা ডুমি পৃত্তিবে শিবেরে। মোরা ধন্য ধন্য দেখি প্রগত-সংসারে।। এতের বচন শুনি কমলা তখন। মিষ্টভাবে স্তন্ধয়ে কছেন বচন। মস্তক আমার যথা দেব দেব হরে সভহ করয়ে পূজা ভাত্তি ভত্তিভরে। সেরাপ ভোমরা দেশিহে হয়ে একান্তর। শিবের পুরুনে তান্য হওগে তৎপর।। শিবেতে হরিতে ভেদ নাহিক থেমন। পদ্ম **সহ ডোখা গোঁহে জানিবে তে**যন । হস্তপদ মুখ শিব্দ মাখ জাদি করে জনেছে যেমন সবে আমার সরীরে।

তোমরা সেরাপ ফঙ্গে লভেছে জনন। আমার বাকী এখন করহ প্রাবদ 🛭 দ্বিপদ্ম হরেছে ন্যুন শিবের পৃঞ্জনে। পুরক ভাহার হও জোমরা দুজনে।। বাম স্তন এত বলি সাম করে ধরি দক্ষিণ হাতেতে ছুরি নিলেন ঈশ্বরী।। হাস্যমূপে অকাতকে করিয়া হেদন। শিবের উপরে তাহা করেন অর্পণ। পঞ্চাক্ষর মন্ত দেবী স্ফরণ করিয়ে। শিবের শিরেতে দেন একাপ্ত হাদয়ে।। ষেই স্কন হরি পুর্বেক করিত মর্দন। সেই স্তন অবহেলে করিল ছেদন।। কিছুই যাতনা বোধ না করি অন্তরে। হাসিতে হাসিতে দেন শিক শিরোপরে 🚶 এইক্লপে ৰামন্তম কবিয়া ছেদন। করেন কৃতার্থ জ্ঞান কমলা তখন। তদন্তরে অন্য শুন হেদিবার ওরে। হলেন উদাত দেবী একান্ত অন্তরে । এইরূপে বামস্কন করিতে কর্তন। দেখিয়া দুঃখিত হন দেব পঞ্চানন।। অন্য-ন্তন ছেদিবারে বৈকৃষ্ঠ-**ঈশ**রী। যেমন উদ্যুত হন শিবনাম শারি।। অমনি মহেশ দেব—দেব পঞ্চানন। ক্রণলিক্রোগরি আসি দিলেন দর্শন।। শ্বেতকায় ভল্লবর্গ অতি মনোহর। নীলকষ্ঠ ভক্ষমাখা ত্রিলেচন হর।। জ্ঞৌজ্টু শোভে শিরে লোহিত বরণ। কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম অতি সূপোডন।। উপবীও নাগৰজ্ঞ দোলে গলদেশে আবিৰ্ভত দেব-দেব মনোহৰ বেশে। কমলারে হস্ত তুলি করেন বারণ। না কর না কর মাতঃ এ স্থন ছেদন। ভক্তি তব জানিয়াছি আপন অন্তবে। মনোরথ পূর্ণ তব কহিনু ভোমারে।।

তুমি মাতঃ যেই স্তন করেছ ছেদন। পুনস্চ ইইবে ভাহা পুকের্বর মতন। ছিল অর্পিয়াছি স্তন মম লিঙ্গোপরে। তাহা বৃধা নাহি হবে জানিবে অন্তরে 😗 বৃক্ষরূপে ওই স্তন লভিবে জনম बीएक हेर्ट्स नाम छन्ह रहन । চন্দ্র সূর্যা ধরাজনে যন্ত দিন রবে ততকাল ভৰ কীৰ্ত্তি হোৰণা কৰিবে ।। পরম প্রিয় আমার হবে তরুবর সেই পঞ্জে মম পূজা করিবের নর।। বেলপতে একমাত্র করিলে পূজন। প্রম সন্তুষ্ট হ্ব আমি পঞ্চানন । স্বর্ণেতে আমার লিঙ্গ করিয়া নিশ্র্রণ। ফর্ণহারা যদি করে পূজার বিধান। অথবা প্রবাল মুক্তা ইড্যানি অর্পিরে। অর্চনা যাদাপি করে একান্ত হাদয়ে। তথাপি তেমন তুষ্ট না হবে কৰন। পরিতৃষ্টি বিশ্বপত্রে লভিন যেমন । গঙ্গান্তল বিৰূপতে মিলিড ভরিয়ে। মম লিসোপরি দিলে ভক্তিযুত হয়ে।। করি যে তাহারে আমি কৈবলা শুর্পণ। তাহাতে আমাতে ভেদ না রহে কখন।। ক্ষান্ত হও এবে দেবী সাগন্ত নন্দিনী। স্বৰূপা জননী তুমি হর-বিযোহিনী। পরিপূর্ণ মনোরথ হইল তোমার। ডোমার অন্তর ওদ্ধ ভস্তির আধার। এতেক কমলা শুনি সামন্দ অন্তব্ ভত্তিভরে স্থৰ করে দেব মহেপরে। দেব দেব নম নম শশান্তশেখর ত্রি-কারণ-হেতু তুমি গুহে দিগস্বর . . মল-প্রাণ-আত্মা আমি করিনু অর্পণ্। ভবি ফেন সদা হুদে ভোমার চর্ণ শশ্ধর সম তব মূর্তি মনোহর শোডে শিরে চন্দ্রকলা অতীব সুনর ।

পাপ কোটি নাশি তুমি ওহে ত্রিপুরারি ! মৃদ্ হাস্য হাস্য পালে যাই বলিহারি শোড়ে কিবা ত্রিলোচন মনোবিমোহন। ধবল বৃষভোপরি কর আবোহণ। প্রসীদ প্রসীদ দেব নমামি তোমারে। কটাক্ষ করুলা কর আমার উপরে । তুমি সত্ত ব্ৰজ তম গুণৱায় ময় বাজাও ডিভিম সদা তুমি মহোদয় । সুব সাগ্যবঢ়েও তুমি কর সম্ভরণ। ক্যা ক্ষয় জন্ম দেব ওগ্রে পঞ্চালন। সৃষ্টি-স্মৃতি-লর, কর্ডা ডুমি গুণাধার সাকার ক্রমন ভূমি কড় নিরাকার । হেরি তব ত্রিনয়ন ললটে উপরে ৷ সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি সম কিবা শোভা ধরে।। ইচ্ছাবদে কর তুমি বিশের সৃজন করিতেছ ইচ্ছাবলে জগত পালন।। ইচ্ছাবশে কর স্থুমি পুনশ্চ সংহার তবলীলা কে বৃক্তিৰে ধৰ্ছে গুণাধাৰ। শ্মশানে মলানে তুমি কর বিচরণ। তব **অঙ্গে প্রেতধূলি অতি সুশোভন**। ভূতনাথ তব সাম ভূত অনুচয়। ব্যাছ্রচর্ম্ম কটিতটো ভূমি দিগস্বর।। করত্ বিরাজ তুমি সাধুর অন্তরে। **প্রেতভূমিরির তুমি নমামি তোমারে** । ত্রিপুরহর মহেশ তুমি ত্রিনয়ম। নীলবাই ত্রিলোচন উস্ম বিভূষণ।। দুঃধ হর ওহে হর করি নমস্কার। পুনঃ পুনঃ নতি করি চরপে ভোমার .। ম্বৰ করে এইক্সপে কমলা যুবজী। পরম সস্তুষ্ট হয়ে কহে পশুপতি। লভিনু সন্তোৰ মাতঃ স্তবেতে ডোমার। বর মাগো ওগো দেবী বচনে আমার লক্ষ্মীদেবী এড শুনি কহে পুনরায় নমস্কার নমস্কার প্রথমি ভোমায় ।

আমি বিষ্ণুর গৃহিণী সাগর-নন্দিনী। হেরিতেছি ভক্তিবলে তোমা শূলপানি।। লভিলাম ভাগ্যবশে ভোমার দর্শন কিবা বর ইহাপেক্ষা ওচে পঞ্চানন 🖠 আমি মাণি এইমাত্র ওবে মহেশ্বর। থাকে যেন তবপরে সতত অন্তর। এত ভনি দেব দেব দেব পঞ্চানন। হয়ে খান অন্তর্হিত কৈলাসভবন।। অনপ্তর বৈশাথের শুক্রপক্ষ দিনে। ফলপৃষ্প পুত্ৰ জম্মে কপাল-মোচনে ।। তৃতীয়া তিথিতে হয় শ্রীফল জনম পবিত্র অপুবর্ব বৃক্ষ অভি বিমোহন। হইন আগত তথা অমর নিকর। ব্রব্দ বিষ্ণু আদি করি আর মহেশ্বর।। সবে দেবপত্নীগণ করে জাগমন। দেখিলেন মনোহর তক্ত বিয়োহন।। ব্রিপত্র মৃদুল শোডে অতি মনোহর। দীপ্তমান সীয়তেঞ্চে অতীব সুন্দর ৷ দেবগণ তক্রবর করি দরশন। প্রথমিল ভণ্ডিভরে সকলে ভবন। সম্বোধি সবারে পরে বৈকুঠ ঈশ্বর কহিলেন শুন শুন অমর নিকর 🕕 বিশ্বকুদ্দ মলোহর করিছ দর্শন। ইহরি যতেক নাম করহ প্রবণ।। মালুর শ্রীফল বিৰ শিব তীর্থপদ। শাতিল্য লৈল্য পূণ্য ও কোমলাছদ।। ধুমাক্ষ পাপত্ন বিষ্ণু মেববাস জয়। ওক্লবর্ণ ত্রিনয়ন সংধ্যী বিধার ।। শিবপ্রিয় জাদ্ধদেব বর তার পর। একবিংশ নামধারী এই তরুবর । একবিংশ নামে তকু প্রসিদ্ধ হইবে পরম পবিত্রবৃক্ষ ধরার জানিবে।। শত ধনু মূল হতে পরিমিত স্থান। পরম পবিত্র ক্ষেত্রে শান্তের বিধান।।

ভূমিতলে মূল হতে এই পরিমাণে পবিত্র পরম ক্ষেত্র জান সবর্বজনে।। শোভিছে ত্রিপদ বাহা করিছ দর্শন : দেবত্রয় রূপী উত্তা ওহে দেবগণ।। স্বয়ং উৰ্দ্ধপত্ৰ শিব বামপত্ৰ বিধি বিষ্ণু আমি <del>দক্ষপত্রে আদি</del> নিরবধি । কডু পত্ৰ ছায়া মাহি কন্তিবে লগুফন। তদুপরি ৰুভু নাহি অর্পিবে চরণ।। লঙ্গিলে অথবা স্পর্শ করিলে চরদে। আয়ু শেষ হয় ভান্ন শান্তের বিধানে।। সেই জন লক্ষ্মীহীন হইকে নিশ্চয়। বচন আমার ইহা কড় মিখ্যা নয়।। পরপৃষ্প সহজেতে করিলে পুন্ধন। যেই ফল মাধ নর করে উপার্চ্জন । শ্ৰীফল পত্ৰে পুক্তিলে সেই ফল হয় সম্ভুষ্ট পরম ইথে শিব গুণময়।। ভাঙ্গি শাখা কড় নাহি করিবে পুজন। আরোহণ না করিবে বৃদ্ধিমান জন।। পত্র যদি নিম্ন হতে পাড়িবারে নারে। উঠিবে ভাহলে বৃক্ষে অতি বীরে ধীরে 🗤 সাবধানে উঠি পত্র করিবে চয়ন কদাপি না হয় যেন শাখার ভঞ্জন । ষদি বিশ্বপত্ত হয় কলচ খণ্ডিত। অথবা খণ্ডিত থাকে মেন অখণ্ডিত । তুষ্ট হন সকলেতে দেব পঞ্চানন সকল পত্ৰেতে হয় তাঁহার পৃঞ্জন । চয়মাস পরে পত্র পূর্যাধিত হয়। প্রমাণ শান্ত্রের ইহা কড় মিথ্যা নয়। বিৰপটো সবৰ্বদেবে করিবে পূজন। পৃত্তিবে কডু না কিন্তু দেব গজানন। সূৰ্ব্যদেবে কন্তু মাহি বিৰপ্ত দিবে। বিধান শান্ত্রের ইহা সকলে জানিবে।। বিবাজ যথায় করে বিকের কানন। বারাণদী সম ভাহা শুহে ঋবিগণ।।

বিশ্বদ্য পদ্দসংখ্য থাকে বেইস্থানে বাস করে ভথা শিব আনদিত মনে 🕠 বিশ্বৃক্ষ দৃশু সংখ্য বিহাজে বখায় উভেয়েতে হরগৌরী রহেন ভগায়।। যথায় বিরাঞ্জে একমাত্র ভক্নবর শিব তথা উমাসহ রহে নিরপ্তর।। বাটীর ঈশান কোশে অতীব বতলে। বিষতক্স রোপিবেক পুলকিত মনে 🖯 বিপদপাদ তথায় কন্তু নাচ্ হয় ] শাস্ত্রের বচন ইহা কড়ু মিধ্যা নয়।। ৰাটীর পুরব দিকে যদ্যপি জনমে। সুখভাগী হয় পৃথী শাশ্রের বচনে (1 বাটীর দক্ষিণে যদি জন্মে ওক্রবর। হমভয় নাহি রবে বেদের গোচর। বাটীর পশ্চিমে বৃক্ষ যদ্যপি জনযে। পুত্রবান হয়ে। গৃহী থাকে ফুলমনে।। বিশ্ব বৃক্ষ জন্মে যদি এই সংব্রহানে। শশানে তটিনীতটে গ্ৰাস্থরে বা বনে । সেই স্থানে সিদ্ধপীঠ নাহিক সংশয় সিদ্দিলাড ৰোপলাভ সেই স্থানে হয়।। প্রাক্তন মাঝেতে বিশ্ব না রবে কখন। দৈৰে যদি যতঃ হতে লভয়ে ঋনম।। তাহারে বদাপি নাহি তুলিয়া কেলিবে। সেই বৃক্ষে শিবজ্ঞানে সতত পৃঞ্জিবে!। তৈত্র হতে চারি মাস করিয়া যতন। যদি বিশ্বপত্তে পূচের দেব পক্ষানন। লক্ষ্যেনু দানফল সেইজন পার। কৈলাসেতে অন্তকালে সেই সাধু ষায়।। মধ্যক্কালেতে যদি অতি ভতিভৱে ! সংযত ইইয়া বিৰ প্ৰদক্ষিণ করে।। সুমেরু প্রদক্ষিপের ফল তার হর। ইহাতে নাহিক কড় জানিকে সংশব্ধ । **ব**ভূ নাহি বিশ্ববৃক্ষ করিবে *ছেন*ন উভূ নাহি বিষকাঠ করিবে দহন।।

বিষযুক্ত কড়ু নাহি করিবে বিক্রয় ববিলে পাডকচাগী সে হবে নিশ্চয়।। যজ্ঞার্থ বিক্রনমাত্র করিবারে পারে। ভাছে না ইইরে পাপ শান্তের বিচারে।। <del>इन्यन विश्वत यपि कदस्य शहर</del>ा সভত ভাহার পালে ম্মন দমন।। ধরাতলে বিষয়ল পতিত ইইলে। তাহা নিজে শিক ধরে আপনার শিরে।। <u>টের হতে চারি মঙ্গে খতন করিরে</u> দিবে জল বিশ্বমূদ্যে ডক্তিবৃক্ত হয়ে।। আচরণ এইরূপ করে থেই জন। হয় ভার পিতৃকুল পরিতৃপ্ত মন। বিশ্ববৃক্ষ নেত্রপথে নিপতিত হলে। বিধানে পড়িবে মন্ত্র শান্ত্র হেল বলে।। চয়নকালেতে মন্ত্ৰ পড়িছে হইবে স্পর্শনে বিহিত মন্ত বতনে পড়িবে।। বিশ্বতলে মন্ত পড়ি করিবে মার্কন। বেমন লিখিত আছে শান্তের কচন। পুরাণে আছে অন্যান্য মন্ত্রের বাধান। উচ্চারিকে সেইরূপ এই শু বিধান।। দেবগণে এইরুপে সম্বোহন করি। বলিলেন বিশ্বকথা দেব দেব হরি।। ব্ৰহ্মা আমি ভদস্তরে মত মেবগণ। **পৃক্তিলেন বিৰূপত্ৰে দেব পঞ্চানন**। ষধাবিধি পূজা শেষ করিয়া সকলে। আপন আপন স্থানে যান কুতৃহলে।। বিশ্বদৃক্ষ এইরুপে লভিল জনম। পরম পবিত্র বৃক্ষ বিদিত ভূবন। শিবের পরম গ্রির বিব্দক হর বিৰে আশুডোৰ ভূষ্ট নাহিক সংশয় . বিষেত্র প্রসাদে মৃক্তি লভে সাধু নর সমান ইহার নাহি ত্রিলোক ভিতর।। পরমতন্ত লিবের বীশিব-প্রাণে: কবিবর বিরচিল আনন্দিত মনে।।

কটিবারে ভবডোর যদি চাহে মন একান্ত অন্তরে লহ শিবের গরণ।।



## শিবের শীলকণ্ঠ নাম ধারণ ও মাহাস্ম্য

ভিস্কাদিল ঋবিগণ সনতকুমারে নমস্বার বিধিসূত জিঞ্চাসি তোমারে!। পরম শিবের তত্ত করিয়া শ্রবণ। হুইবে সফল এবে মোদের জীবন। বিস্তার করিয়া বল তাঁহার মহিমা। শুনিয়া পুরাই সবে মনের কামনা। নীলকণ্ঠ নাম শিব ধরে কি কারণ। কহ তাহা বিস্তারিয়া বিধির নন্দন।। বিধিসুত এত ভনি করে পুনরায় সেই কথা শুন শুন কহিব সবায় । সুরাসুর পূর্ব্বকালে মিলিয়া যতনে সাগর মহন করে অমৃত কারগে মন্তুনের দশু তাহে মন্দর ভূধর। হলেন বাসুকি রক্ষ্ম খ্যাত চরাচর।। দুই দিক দুই দলে করিয়া ধারণ। আরম্ভ করিল যত্নে সাগর মন্থন । বাসুকির মুখদেশ অসুর ধরিল। সাগর মন্থ্যে উঠে দেব শশধর।। তিনি গিরা রহিলেন আকাশ উপর। **ত্তর্থ উঠে উচ্চেঃপ্রবা সাগর ইই**ডে ।। নিলেন দেবেন্দ্র ভাহা পুলকিত চিডে। ঐরাবত গজ ক্রুমে মছনে উঠিক সেই গজ ইন্দ্রদেব গ্রহণ করিল।।

উহ্নিত ক্রমেতে হন কমল আলয়া। বৈকুঠে হলেন তিনি শ্রীহরির প্রিয়া।। কত বৃত্ব এইকপে কত বিভূষণ। সাগর হইতে ক্রমে উঠিল তখন।। সবে একে একে ভাহা গ্ৰহণ করিল। হলাহল বিষ পরে উথিত ইইল।। ভয়াকৃল হেরি তাহা সূরাসূরগণ: কি হবে উপায় ভবি ব্যাকুলিত মন। মহাবিষ কালকুট অতি ভর্ম্বর ভাহা হেরি সুরাসুর চিডিত অন্তর।। বিষের তেন্দেতে ধরা বিনাশিত হয়। কোপ পায় বিশ্বসৃষ্টি নাহিক সংশয়।। কি হবে উপায় ভাবি চিন্তিয়া ভামব। ধীরে ধীরে উপনীত শিবের গোচর ।। প্ৰণমী শিৰেয়ে সৰে কছেন তখন লোপ হয় বিশ্বসৃষ্টি গুহে পঞ্চানন।। বিষ কালকৃট উঠে সাগরমন্থনে . উপায় কি হবে এবে কহু সবা স্থানে।। বিষের তেজেতে মরে এ ডিন ভূবন। করহ উপায় এবে ওহে পঞ্চানন।। নমস্কার নমস্কার ওহে আন্ততেয়ে। উপায় ইহার করি করহ সত্তোব। মহিমা ভোমার দেব কে ব্ঝিতে পারে হও কৃপাময় তুমি যাহার উপরে।। জ্ঞাবনা তাহার কিবা ভাই মহেশ্বর মহাসুখী ইহ্তালে হয় সেই নর।। অন্তিমে মুকতি পায় নাহিক সংশয়। এখন মোদের প্রতি ২ও হে সদর ! এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন। রক্ষিতে জগত প্রভূ করিয়া মনন । গণ্ডুয়ে সে কালকৃট করিলেন পান শিবের অন্তত তত্ত্ব কে পায় সঞ্চান। তেজেতে যাহার দহে এ তিন তৃবন। সেই বিধ করে পান দেব পঞ্চানন।।

বিষপান হেড় শিব নীলকণ্ঠ নামে। সুবিখ্যাত ইইলেন এ তিন ভূবনে। বলিব অধিক কিবা খ্যমে খমিগদ। নাহি কেহু শিব সম এ তিন ভবন। সত্ত্ব রক্ষ তম এই তিমখন ধরি বিরাজ করেন সদা দেখ ত্রিপুরারি। হরিরূপে সম্বতণে দেব পঞ্চানন নিরস্তর কবি**হেন চ**গত পলেন। রজগুণ ধরি তিনি ব্রস্থার আকারে করেন সৃদ্ধন সদা জগত সংসারে। অঞ্চকালে শিবক্যাশে কৃরেদ সংহার শিবতত্ত্ব কে বৃত্তিৰে ভূখন সাবার 🖽 বিশ্বরক্ষা বায়ুরাপে করিছেন হর। শশ্**তরূপেতে আছে** আকাশ উপর । ভাৰুররূপেতে তাগ দেন শূলপাণি। সংহারেন কালক্রপে সকলি আপনি।। জীবহুদে আখাকুপে আছে পঞ্চানন। সেই লিক সবর্বসাক্ষী ওচে ঋষিপুৰ।। সদা ভঙিভাবে ভাঁরে করিলে অর্চনা। করেন পূরণ তিনি মনের কামনা।। মহিমা তাঁহার কত কে বৃঝিতে পারে। তাহার প্রমাণ দেব বলি সহাকারে। অবতীর্ণ রামক্যূপে হম নার্রহণ। সহায় হলেন তাহে দেব পঞ্চানন্। বানর**রূপেতে শিব গি**হা ধরাতলে। মহাশক্তি প্রকাশিত বিদিত সকলে।। নৈলে কিবা শক্তি ধরে রছুর নদ্দন। জানকী উদ্ধার করে নাশি দশানন । অক্তএৰ ভক্তিভাবে পৃত্তহ শিবেরে লঙ্কিফলে পরম পদ কৃহি সহাকারে।। শিবের সম্ভোবে তুষ্ট যত দেবগণ। শিবের পৃজনে হর সবার পৃজন।। শ্ৰেষ্ঠ সৰ্বদেব দেব দেব পত্ৰপতি। ডাঁহার উপরে সদা রাখিবে ভক্তি 🖽

তাই বলে কবিবর ভরে মৃত্যন একাত অভরে ভাব সাহনের ধন।



শানন অন্তব্যে পুন: কৃত ঋষিপুণ জিজাসা করিল তবে ওহে মহাবান। বানবর্রাপেত্তে জন্মে কেন পশুপতি কেন বা কাননবাসী হন রখুপতি। कामकी (मरी कि क्तरूश श्रुंक श्रुक সে অন্তত কাৰ্য্য কিবা করে পঞ্চানন।, এইসব বিৰহিয়া কহ মহামতি **ওনিতে সবার হুটি কুতৃহলি অ**তি।। ঞ্চ শুনি মিষ্টভাবে বিধিন্ন নন্দন কহিলেন খন শুন ধতে খাষিগল। ছিল রাজা স্থাক্ষদের ফ্রণানন নায়ে : বসত করিত দৃষ্ট সদা লঙ্কাধামে 🕕 তাহার পীড়নে সদা ইইয়া পীড়িত। দেবগণ ইইলেন অতি ধ্যাকুলিত। সপঞ্চিত ত্রিভূবন তাহার পীড়নে। নাহি পারে বসুমতী সে ভার সহনে । তখন খ্যাকুল হয়ে যন্ত দেবগণ ব্রজার নিকটে সংখ করিল গমন্ 🛚 প্রদাম করিয়া **তারে বহু দ্ভব করি**। কহিলেন শুন শুন ওচে সৃষ্টিকারী।। তৌমার প্রসামে বর থেয়ে দলনে। করিতেছে নিরম্ভন সবারে সীড়ন।। তাহার দুঃসহ ভার সহিবারে নারি: রসুমতী কাঁলিতেছে ওছে সৃষ্টিকারী।।

তোমার সৃজিত বিশ্ব হয় বিনাশন রক কুণা করি খাবে গুঢ়ে ভগবান।। এতেক বচন তনি সৃষ্টি অধিকারী। স্পকাল রহিলেন মৌনভাব ধরি। **छिशा क**ड़ि क्वणकान प्रविशास नास । উপনীত হন আদি বৈকুষ্ঠ আনয়ে।। কমলা সহিতে হরি আছেন তথায় . উপনীত হন আসি বৈকুষ্ঠ আলয়।। চন্দ্ৰ সূৰ্য্য ইন্ত্ৰ আদি বৰুন নিচয়। ৰীরে ধীরে উপনীত মেবতা সবায়।। করিয়া প্রণাম পরে বহুতপ করি। দেবগণ রহিলেন মৌনভাব ধরি <u>।</u>। মধুর বচনে হরি কহেন তখন তোমানের বৃঝিয়াছি আলার কারণ্।। রক্ষভয়ে প্রদীড়িত ইইয়া সকলে অপিয়াছ সমপাশে ব্যাকুল অন্তরে।। ব্রফার বরেতে দুষ্ট রক্ষ দশানন নিবস্তব করিতেছে ভাগত-পীড়ন।। সবা হতে অবধ্যত্ব বর লাভ করি। হয়েছে গবির্বত দুষ্ট মহাপাপাচারী।। মান্ব তাহার ভক্ষ্য করিয়া চিন্তন ( ভাহ্য হতে অবধ্যত্ব না করে গ্রহণু।। <del>অ</del>ভএৰ নব্ৰহ্ম**পে য**হিয়া ভূতলে করিব বিনাশ সেই দুষ্ট দুরাচারে । কিন্তু এক কথা আছে গুন দেবগুণ। পর্য ভক্ত শিবের দৃষ্ট দশানন।। শিবভড়ে নাশে হেন সাধ্য আছে কার শহি হবে শিব বিনা একাজ উদ্ধার।। লিব শিবা পূজা করে সেই দুষ্টমতি। শেহার প্রদাদে গব্দী হইয়াহে অতি।। শিবপাশে অতএব করিব গমন। আমি শিবের সাহায্য করিব গ্রহণ।। তোমরা সকলে যাও নিজ নিজ স্থানে। 🗪ষ ধরহ সবে মানব ভবনে ।

বানরী উদরে সবে লভহ জনম ভত্নুকী উদরে জন্ম ধর কোনজন।। দশরথ অযোখ্যাতে প্রবল নূপতি। ভাঁহার নাহিক কিছু সন্তান্সন্ততি। ঋষিবর ঋধ্যপৃঙ্গে করি জানয়ন। পুত্র হৈতু যজ্ঞ রাজা করিছে এখন 🕫 গৃহেতে তাঁহার আমি জনম সভিয়ে। বিনাশিব রক্ষকুল বানর সহায়ে । এতেক বচন শুনি যত দেবগণ। আপন আপন ধায়ে করিলা গমন।। মর্ত্তলোকে অংশে অংশে জন্মিতে লাগিল বানরী ভন্নকী গতে জনম ধরিল। এদিকে নারাধ্বপ ব্রস্কার সহিতে উপনীত হন আসি কৈলাসপুরেতে । দেবীর সহিত বঙ্গি দেব পঞ্চানন। মহাসুধে করিছেন মিষ্ট আলাপন . নিরবিয়া নারায়ণে দেব পশুপতি। পুলকে পৃরিত তনু আনন্দিত মতি । পুইজনৈ ব্যস্তভাবে করে অ:লিঙ্গন। নমস্কার দুইজনে করেন তখন। অভ্যৰ্থনা যথাবিধি করিয়া বিধিরে বসিলেন তিনজন সিংহাসনোপরে । জিল্ডাসা করেন শিব আসার কারণ। মিষ্টভাবে বলিলেন দেব নারয়েণ। তোমার প্রম ভক্ত রক্ষ, অধিপত্তি কৰেছে পীড়ন লোক ওহে পশুপত্তি।। তাহার পীড়ন সহ্য করিবারে নারি বসুমতী কাঁপিতেছে ওহে ত্রিপুরারি।। নিয়াছে বিধাতা বর জানহ শঙ্কর গৰ্ব্বিড ভাহাতে **েই অ**ধম **পামন্ন**।। অবধ্য সবার সেই ওতে পঞ্চানন। নর-বানরের হাতে ইইবে নিধন। এহেতু জন্মিয়া আমি অবনীমগুলে। করিব বিনাশ সেই দুর্য় দুরাচারে।।

**পা**মার সাহায়া হেতু যত দেবগুণ। বানর ভশুককাপে লভেছে জনম। কিন্ত এক কথা বলি ভাৰে পশুপতি। বিনাশিতে তব ভাক্ত কাহার শক্তি। শিক-শিবা পূজা করে সেই দলানন ! তাহরে কিজৰে আমি করিব বিধন।। শিবভাকে শিবাভাকে আমার ভকতে। বিভিন্ন নাহিক কিছু ভাবিৰেক চিতে।। হৈম্বতী এত ব্ৰনি কহেন বচন। মম বাক্য ভন ভন গ্রহে নারামণ। হয়েছে গধিৰ্বত বটো সেই দুষ্টমতি। বিনাশ উচিত তার ওহে মহামতি।, আমি কিন্তু অধিষ্টাত্ৰী সেপুৰী লছার। বিশ্বমানে আমি নাশে হেন সাধ্য কার।। যাহা বলি অতএব করহ এবণ, লক্ষ্মীদেবী ধরাততে সভূক জনম।। জনমিবে সীভাক্সলে খিপিলা নগরে। তুমি হরি লভ জন্ম দশরণ হারে।। সরিভাগে জন্ম ধর তুমি নারায়ণ তোমার করেতে সীতা হইবে অর্পণ।, শীতারে হরিয়া লবে সেই দৃষ্টমতি। অন্ধিব তখন আমি লঞ্চার বসতি।। লক্ষাপুর যথে আমি করিব কর্জন। হ্বত তবে অন্যয়াসে ব্যক্তস নিখন।। এত তনি পতপতি করে হীরে হীরে। ৰ্যলিবে কি আৰু হরি তুমি হে আমারে।; চোমাতে আমাতে তেন কিছুমাত্র নাই। এখন জনহ যাহা বলি ভব ঠাই।। বানবী গর্ভেন্তে আমি পড়িব জনম। ইইব সহায় তব শুহে নারায়ণ।। অমুত দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়ে। অনুগত রব ভব সানন্দ হাদয়ে।। আমা হতে তব কার্য্য ইইবে উদ্ধার : অবিলয়ে বাহ তুমি অধনী মাঝার।।

এত ধৰি তিন জনে বিদায় **হইয়ে**। আপন আপন স্থানে গেলেন চলিয়ে। অঞ্জনা বামস্বী গর্জে দেব পঞ্চানন।। অসি হনুমানক্যুপ কভিজ্ জনম 🗤 ভাৰুকী উপত্নে বিধি জনম ধৰিল। কাদুকন নামে ডার প্রসিদ্ধি ইইল।। কালা জন্মিন আসি মিধিলামগরে। *(मदशन औरकाल आव क्र*ना शर्द [] এদিকে শ্রীহরিদের বৈকুণ্ঠ ভান্ধিয়ে। লভেন জনম আসি মানব জালরে।<sub>।</sub> কৌশল্যা-উদরে রাম লভেন জনম। কৈকেরী গর্ভে ভরত জানে সক্তিন।। সুমিতা গতেঁতে জন্মে বমল সন্তান। লক্ষণ শক্তার এই দুজনের নাম।, ক্রমে ক্রমে চারি শিশু রাভিতে লাগিল , রাজার নয়ন খন পরিতৃপ্ত হৈল।। বিধাাশিকা দেন বাজা চারিটি কুমারে। শিশু সন্ দিন দিন জনমন হরে।। শৈশক হতে লক্ষ্মণ রাম-অনুগত: শক্রত্ব ভরত দৌহে জানিবে তেম্বর ।। স্কাপেকা জ্যেষ্ঠ স্থাম লোক ক্ষঞ্জিয়াম। নাহিক জন্মতে কেহু তাহারু ক্রমর্নি,। তীয়ারে হেরিয়া লোক পুলক্তে মগন। সহত করেন তিনি লোকের বঞ্জন।। শিক্ষা করে ধনুকির্বদা চারিটি কুমার। प्रशस्त्रको देश अस्य खरनी प्राकृति।। বিশামিত্র একসিন অসিয়া নগতে। রামেরে চাহেন ভিক্লা রাঞ্চার গোচরে।। रुद्ध असे एख विद्य दाक्क्टब्रुट धन। **ড়ামের নাশিতে হবে এই নে কার**ব।। বহুটিস্তা নৃপৰৰ করিবা অন্তরে। রামেরে অর্পণ করে বিশ্বামিত করে।। ক্সম সহ বিশ্বামিত্র করেন গ্রহন। অনুগামী হন তাহে অনুম্ভ লক্ষ্মণ।

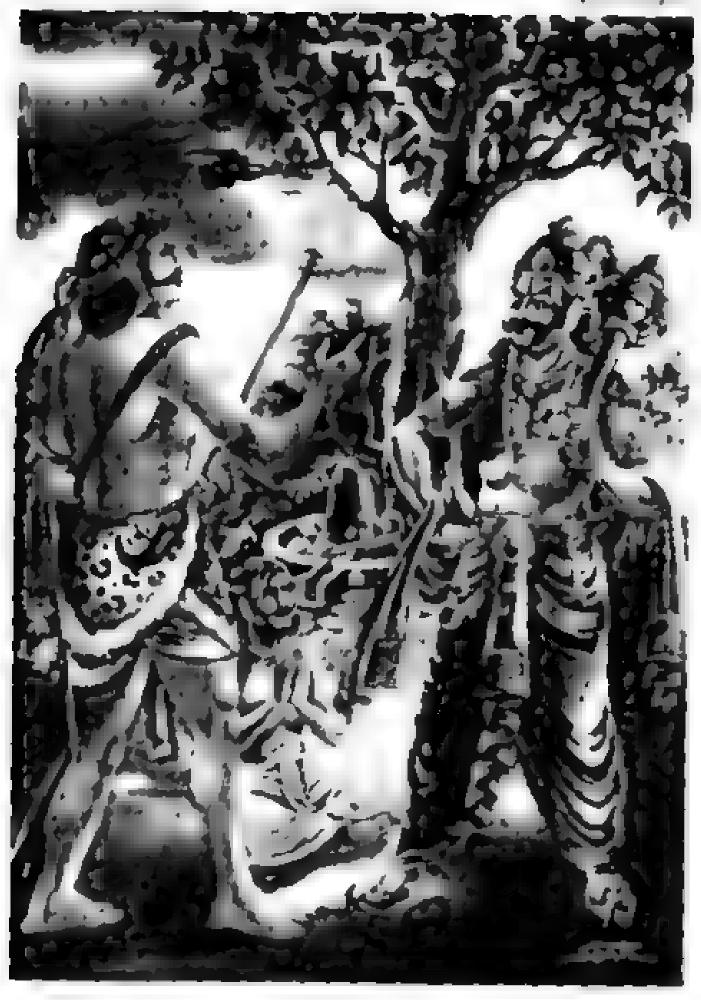

পরস করু শিবের এই দুর্তীমতি। চতুদলী দিনে প্রক্রাকে পশুপতি।

**পথিমধ্যে সুবাহকে কবিয়া সংহার**। একবাণ মারীচের করেন প্রহার। **বিশাহ্মতে দু**রাচার ঘুরিতে ঘুরিছে। লিগতিত হল বহু যোজন দুব্রেতে **ৰঞ্ছ**লে তার পর করিয়া গ্মন। **ক্রাক্ষ**সী ভাড়কা রাম করেন নিখন। ৰঙ্গবক্ষা এই ন্যূপে করিয়া যতনে বিশাদির সহ যান মিথিলা ভবনে।! ভধা ডাঙ্গি হ্রধনু রাম রমুবর।। লাভ করি জানকীরে হবিব অন্তর । পুরসহ দশরথে করি আন্যান। চারি কন্যা দেন সুখে মিথিলা রাজন।। শীভারে রামের করে করিলেন দান : **উ**র্মিলা সক্ষ্পে দেন স্কর স্ঠাম।। **মাশু**বী নামেতে কন্যা দেন স্কর্তেরে <del>শু</del>ত্তবীর্ত্তি কন্যা দেন শত্রুপ্তের করে।। চারি কন্যা এই ক্লপে করিয়া অর্পণ বৌতুক দিলেন ব্যন্ত শ্লিথিলঃ রাজন 🕕 নারী লাভ করি সতে আনন্দিত মনে। অযোধ্যায় চলিলেন বন্ধু আদি সনে।। পথেতে ভার্গব সহ হর মরশন রাম সহ ভারৈ হ'ব হুইল ঘটন।। হাতের ধনু ভাঁহার লহে রঘবর। ষ্টেবনা করেন তাহে একমাত্র শর :। দর্শদে সেই শরে করিয়া ভাত্যর। ক্ত করে স্বর্গপর্থ রাম দরাধার।। **দর্শচর্শ এইরালে করিয়া তথন**। অযৌধ্যানগরে স্থাম করেন গমন। ভরত তাহার পর মাতৃল সহিতে। ৰাল যাতামখগুহে পু**ল**কিন্ত চিতে । কিছুদিন পরে দশরথ নরপতি। ব্দরিতে রামেরে রাজা করিলেন মতি। তাহা তনি প্ৰজাগণ প্লকিত মন। **কৈকে**য়ী দাসীর মুখে করেন শ্রবণ।।

বৰ্ষ্বশে নদী যথা কণুষিত হয় হৈল ভথা দাসীবাকো কৈকেয়ী জনয়।। দাসীর বচনে তিনি বিমৃদ্ধ ব্যস্তরে। গিয়া উপ-হীত হন বান্ধার গোচরে।। অঙ্গীকার তারে পূর্ব্ব করায়ে স্মরগ। <del>ব্লাহ্য</del> দিতে ভর*তে*রে *বলেন* তর্থন।। চৌদ্দ বর্ষ ভরে রাম ধাবেন কাননে। এই বর মাগিলেন দশর**ও হানে**।। দেবীর বচনে রা**জা হই**য়া কাতর। বিনয় বচনে তারে করেন বিস্তর।। বিচুতেই ক্ষান্ত নাহি মহিন্দী হইল। ব্যমেশ্বে কান--বাদে প্রেরণ করিল এবে বাজ্য প্রতিনিধি যাইল কাননে <del>জ</del>টাটীর ধরি রাম চলিলেন বনে।। স্বাদ্ধণ অনুজ গেল সহিতে তাঁহাৰ। সীতাদেবী চলিলেন বন্দিনী ভাঁহার বনবাদে তিনজনে ভূরেন গমন। শোকাকুল নরপতি বিহাদিত মন।। কাঁদেন কৌশল্যা কত বর্ণিবারে নারি। সৌমিত্রি ঞানকী রাম রখোপরি চঙি।। সুমন্ত্র সহিতে ধান ছাড়িয়া নগর। পুরবাসী সবে সঙ্গে বিষশ্ন অন্তর।। রুধূবর পথি মাধ্যে পুলক অন্তরে। একনিশা বহিলেন তহুকের ঘরে।। সকলেরে তারপর করিয়া বিদয়ে: বাদ হায় বনমাঝে লইয়া সীভায়। অস্ত্রধারী সঙ্গে সঙ্গে অনু<del>ক্র সঙ্গু</del>ণ। ড়ত্যের সমান অনুগামী সর্বক্ষণ 🛭 মহামুদি ভরদ্ধান্ত রহেন ব্যারা। উপস্থিত রঘুবর সানকে তথায়।। ভরদ্বাজ-অনুমতি লয়ে তারপর। চিত্রকুট গ্রিরিস্তবে যান রন্থবর।, পাতার কুটীর ভখা করিয়া নিদার্শ। পুলকেতে তিনজনে করে অবস্থান।

ধন্বৰণি ধরি সদা রছেন লক্ষ্মণ। অবহেলে করে সদা জানকী রক্ষণ।। দশর্থ স্থায় শেকে কলিয়া কলিয়া। স্বৰ্গবাদে চলিলেন জীবন ত্যক্তিয়া।। হৈল ভারাজক রাজা রাজার বিহলে। ভাহা দেখি বশিষ্ঠাদি ষড মন্ত্ৰীগলে!। মাতামংগৃহ হতে তরতে আনিল. পিতার সংকার যত ভরত কবিল । ভাননীরে ভারপর করি ভিরস্কার। গ্নামেরে আনিতে যান কানন মাঝার।। বশিষ্ঠাটি সবে গেল তাঁহার সহিতে। মাতৃগণ ধান সবে ব্যাকুলিত চিভে।. ভরম্বা<del>ক আশ্র</del>মেতে করিয়া গমন তাঁহার চরধ বন্দি ভবত সূজন। চলিলেন সধা সহ চিত্রকৃট গিরে। উপনীত ক্রমে সবে স্থামের গোচুরে। ভব্নত বামেরে গিয়া করেন প্রণাম আলিজন দেন হাম বেমড বিধান। প্রণমিল মাতৃগণে রাম রাধুবর। বশিষ্ঠাদি সবাকারে বন্দে ভারপর।। রামেরে ভরত কও কড়েন বচুম। অনুরোধ করে কড আসিতে ভবন।। শ্রবোধ বচনে কাম কবিয়া বিদায়। নিজের পাদুকা দৃটি দিলেন ভাঁহার।। পাদুকা নইকা পরে ভরত আসিস। নশীগ্রামে জটাধারী ইইরা রহিল।। হামের পাদুকা বাখি সিংহাসনোপরি ভরত করেন রাজ্য গ্রামন্যম শ্বরি। চিত্রকৃট এদিকেতে তাজি রম্বর। 🔹 ক্রমেন্ডে পলেন গিয়া মণ্ডক ভিতর।। ক্রিয়া কুটার সেই পহন কাননে। রহিলেন দীড়া সহ লইয়া লক্ষ্মণে।। ব্যক্ষসী দে বনে রহে সূর্থনধা নাম। তাহ্যর হাদয়ে পশে মদদের বাণ।।

রামের পরম রূপে করি দরশন। সূৰ্পন্থা কামবলৈ ব্যাকুলিত মন 🕦 ভক্ষ করিয়া সেই জানকী দেবীরে বাসনা কন্থিল পতি লভিতে রামেরে 🕕 মহারোকে ভাহা হেরি সৌমিবি লচ্ছণ। নাসাকর্শ পালিষ্ঠার করেন ছেলন । কান্দিতে কান্দিতে দুষ্টা গিল্পা নিজ ঘরে। খরদুষণাদি সবে নিবেদন করে।। রাক্ষদেরা শ্রেগধভরে লয়ে দৈন্যগণ ব্রামস্থ্ মৃঝিবারের করিল গমন 🔏 রামের হাতেতে সব ইইল সংহার সহস্র সহ্স রক্ষ করে পুরাচার।। রাক্ষস যতেক ছিল দওক কাননে। রাম করে মরি গেল খরগভবনে।। সূর্গনবা এইসব করি দরশন , লঙাধামে দ্রুডগতি করিল গমন।। বাব**ণ স**দলে সহ কহিল বিবরি। জুলি উঠে মহারোহে অমরের অরি। সীতার পরম রূপ করিয়া প্রবরণ বাসনা করিল দৃষ্ট করিতে হরণ।। সংখাধিয়া সরীচেরে করে দুষ্টমতি। আমার সহায় হও তুরি মহামতি। প্রতেক কনে ছনি মারীট ডখন। বিনয় করিয়া করে নিষেধ ঘটন।। নাহি খনি সেই কথা বাৰণ শ্ৰবণে। কালেন্ডে জ্বাসর হিত কেবা কোধা শোনে।। বাবশের ভয়ে পচ্ডে মান্রীচ ভখন। রাম-হাতে শ্রেয়স্কর ভাবিল মরণ। সূবর্ণ মূগের রূপ ধারণ করিয়ে। দণ্ডক কানলৈ বায় হেলিয়ে দুগিয়ে।। সীতার সন্মুখে মূগ করি জাগমন। ত্বল ভঙ্গ করে কত অভি বিমোহন।। সীভাদেবী ভাহা হেরি মুগ্ধ হইব। রঘ্বরে মিষ্টভাবে কহিতে লাগিল।।

সেনার হরিণ ধরি দেহ রখুবর হেন মূগ করি নাহি নয়ন*গো*চর । 1 হরিণী ফদাপি নাই লভিবারে পারি। ভাজিব জীবন নাথ স্থারিয়া শীহরি। বনমাঝে হের হের করে পলায়ন। ষাও শীঘ্ৰ ওহে নাথ করহ গমন।। মোহিত সীতারে হেরি রাম রঘুবর। সম্বেধিয়া মিষ্টভাবে করেন উত্তর।। কাক্ষন-হরিণী ভামি এখনি অর্পিব। ত্রেমার মনের সাধ অবশ্য পুরাব।। এত বলি লক্ষুণেরে করি সম্বোধন। কৃষ্ট্রিলন শুন ভাই আমার বচন।। বঞ্চা কর সহতেনে জানকী সীভারে। মৃগ হতু যাই আমি কান্দ ভিডারে।। ফিরি আমি অবিলম্বে আসিব হেথায়। বক্ষহ বতনে তুমি প্রাণের সীতায়।। ঐইরনগ লক্ষ্মপেরে বলিয়া বচন। মুগ হৈছে বনে রাম গেলেন তখন।। ম্গহেতু বনে বনে ঘুরিয়া মুরিয়া: তখাল কমল মুখ আতপ লাগিয়া।। ধনম্ব চারিদিকে করেন দর্শন। কোন দিকে মুগ নেত্রে না হয় পতন।। রঘুবর অবশেবে কাতর অঞ্রে। তক্রমূলে বলিলেন ক্লান্তি নালিবারে।। **স্বর্ণমূলে অকল্মাৎ করেন দর্শন।** হেলিতে দূলিতে বামে করিছে গমন।। উঠি রাম দ্রুতগতি ধনুবর্গণ খরি : ভাহার পশ্চাতে খান শরযোগ করি।। লক্ষ্য করি মুধ্রে শর করেন ক্ষেপণ , শরাঘাড়ে স্বর্ণমূগ ইইল পতন।। রামের কঠের যন্ত অনুরাণ করি। **টিংকার** করিল মৃগ হা সম্মেণ স্মরি।. স্পৃত্য রাম হন্তে ইইয়া নিধন। বিসানে আরোহি গেল বৈকুঠ ভারন।।

ঋষিগণ এত তনি বিধির কুমারে। জিক্সাসা করেন পুনঃ সুমধুর স্বরে 🛚 দুরাচার রামহত্তে ইইয়া নিখন। বৈকৃষ্ট চলিয়া পেল কিসের কারণ।। বিধিসূত বলে শুন যত ঋষিবর। পাপিষ্ঠ হোক অধম মেই কোন নর।) রামহন্তে অন্তকালে হদি সেই মরে নিবর্বাণ পাইয়া সেই যাবে সুরপুরে ।। বিশেব মারীচ ছিল বৈষুষ্ঠ ভবন। শ্রীহরির স্থারী ছিল জানিবে সেজন 🕧 সনক খাৰির শাপে রাক্ষস ইইয়ে। সেইজন জগেছিল মানব আলয়ে।। অবশেষে রাম হাতে হইয়া নিধন ৷ পুনরায় হারী হইল বৈকৃষ্ঠভবন।. ষখন তাহারে মারে রাম রঘুবর . চীৎকার করে জখন অধম পামর । কোথা রে ক্লেম্ব ডাই বলিয়া ডাকিল। বাহের কঠের অনুকরণ করিল।। প্রবেশিন সেই স্থর সীতার প্রবণে। উঠিল কাঁপিয়া সীতা ভয়াকুল ফনে। পুনঃ শব্দ অকন্মাৎ উঠিক তথন। শীগ্র আসি দেখ ভাই কোথা রে লক্ষ্মণ।। রাক্ষস হাতেতে আমি এইখার মরি প্রাণের ভাই লক্ষণ এস শ্বরা করি।। এই শব্দ পুনরায় করিয়া প্রবণ। ব্যাকুল হইয়া উঠে জানকীর মন।। বিনয় বচনে করে দেখর লক্ষ্মণে রাক্ষদে মারিছে তন তাম প্রাণধনে।। ভাঁর কাছে ক্রডগতি ক্রহ গমন প্রাণ মুম ব্যাকুলিত নাথের কারণ 🕡 লক্ষণ এতেক বাক্য শ্রবণ করিয়ে। করেন সাম্বনা কত অতীব বিনয়ে।। মাব্রিতে পারে রামেরে হ্নে সাধ্য কার। ওগো মাতঃ, দ্বির হও ভর কি ভোমার।।

সাত্ত্বনা করে এইক্রপে সৌমিত্রী লক্ষ্মণ কিছুতে না শান্ত হয় ভানকীর মন।। অবশেয়ে বলিলেন দেবর লক্ষ্রণ না খাও যদ্যপি ভূমি রামের কারণে । বিষ পান কবি আমি ডাঞ্চিব জীবন তৃমি গাপভাগী হবে দেবর লক্ষ্মণ। এইরূপ কত কত লক্ষ্মণে কহিয়া। কান্দিতে লাগিল সীজা খ্যাকুল হইয়া।, তখন লক্ষ্মণ প্রভূ হয়ে ফুরগতি। পুরিলেন ভয়রস্ত জানকীর মৃতি 🛭 ষাত্রাকালে পণ্ডী দিয়া কূটীর ভিতরে। তাহা যাঝে বসালেন দ্বানকী সভীরে । বলিলেন তন দেবী আমার বচন। পত্তী হতে কাহিরেতে না করে। গমন।। জাসিব এখনি আমি রামেরে লইয়ে আনন্দ-নীরে ভাসিবে ভাঁহারে হেরিয়ে।। গণ্ডী মাধ্যে এত বলি বসায়ে তথ্স : রামের উদ্দেশ্যে যান সৌমিত্রি লক্ষ্মণ।। ভিক্ষেশে হেনকালে লক্ষা-অধিপতি। সীতার বৃটীরছারে আদে ফ্রন্ডগতি। জানকীরে মিষ্টভাবে করি সম্বোধন সীতারে কহিল শুন আমার বচন।। কুষায় কাতর খামি হইয়াছি অতি। ভিক্ষা **দেহ ভিক্ষুকেরে হ**রে হুন্ডপতি।। জানকী এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাবে ভিক্সকেরে কহেন তখন।। আমার ক্ষন তন ওছে মহামতি। গিয়াছেন বনমাঝে সম প্রাণপতি 🖂 ক্ষণেক তর্থেকা কর আমার আশ্রয়। দিবে আসি ডিক্ষা নাথ তোমা ডিশ্বজনে।। মৃগহেতু গিয়াছেন কানন ভিতর। প্রতীক্ষা কিঞ্চিৎ কর রহ ভিক্ষর । এতেক কচন শুনি দুষ্ট সশানন। হাসিয়া হাসিয়া কছে মধ্র কল।।

তোমার বচন শুনি লাগিল বিশাষ। ডিক্ষা দেহ ষাই চলি অপন আলয়।। ন্ধানকী এতেক বাক্য করিয়া প্রবণ ডাহে পুনরার করে ওহে বোগীস্কন। ক্ষণেক বিভাম কর পাদপের মূ*লে*। আসিবে এখনি নাথ মৃগ লয়ে কোলে।। করেছে করণ মোরে দেবর সক্ষুণ গভীর বাহিরে যেন না যেও কখন । দশানন এভ ভনি পুনরায় কয়। ওগো সতী ফিব্বি বাই আপন আলয়।। ভিক্ষায় নাহিক কাজ করি গো গমন। ক্ষ্ধার কাতর দেহ সকাতর মন।। বিলম্ব আমি কতু করিতে না পারি গৃহে চলিলাম ফিরে শুন গো সুন্দরী ৷ ভিকুক ফিরিয়া যায় করি দরশন। সীতা ভিক্ষাদ্রব্য হাতে **করিয়া গ্র**হণ।। গণ্ডীর বাহিরে দেবী আসিল ধর্ম। ক্রমনি তাঁহার হাত ধরে দুর্গানন।। দ্রুতগতি রুখোপরি লইরা **ভাঁহারে**। শূন্যদেশে যার দৃষ্ট আপন নগরে।। জানকীদেবী ভখন করেন রোদন : কোথা নাম রঘুবর কোখায় লক্ষ্মণ।। দেবর তোমার বাক্য শ্রবলে না গুনি : পাইনু ভাহার ফল ওচে ওনমানি | জন্মের মত আমি হইনু বিদায়। আর না হেরিব নাথে আর যে ডোমায় 🕕 হায় রাম দাশরথি ভূমি রদ্বপতি দয়িতা তোমার হরে দৃষ্ট বক্ষপতি।। সীতাদেবী এইক্সপে করেন রোদন . থেলি দেন গাত্র হতে যত বিভূষণ। বৈকুষ্ট-উশার যিনি যিনি চিস্তামণি। রাক্ষপে হরিল হায় তাঁহার ভাবিনী।। অপুর্বে গীলা বিধির কে বৃঝিতে পারে। কাঁত খেলা কত ছল ভাহার অন্তারে 👔

এ অধম ভাই বলে ওরে মূটু মন। চিপ্তামণি হাদে মদা করহ সারণ।। ভাবের যাতনা তার অবশ্য ঘুচিবে। পুরাণ শুবণকল অবশ্য পৃহিবে।,



রাবদের সহিত জটায়ুর মুদ্ধ এবং রাবণ কর্তৃক সীডাক্তে অশোকবনে স্থাপন এবং সীতার দিখ্য চক্ত ভোজন

ধানকীরে এই রূপে করিয়া হরণ। লঙা অভিমুখে যায় দৃষ্ট দশানন।। রোদনেতে অবিরস্ত সীতা গুণবতী। হইলেন অতিশ্বর ব্যাকুলিত মতি।। উন্মোচন গাত্ৰ হতে কবি বিভূষণ সীতাদেরী চলিলেন করিয়া রোদন।। ফেলিলেন কোন স্থানে কক্ষন-কেযুর। ফেলিরা কোথাও দেন চরণ-নপুর।। মনোদুঃখে ফেলি দিয়া উত্তরীয় বাস। রখের উপরে হলে হইয়া উদাস । ভাঁহারে এদিকে লয়ে দৃষ্ট ক্লানন। ম্রুতগতি লক্ষাধামে করিছে গমন।. শুন্যে ছিল হেনকালে এক পক্ষীবর নাম তাহার জটারু যোদার প্রবর 🔃 শীতারে হরিতে দেবি সেই মহোদয়। সংখ্যবিদ্ধা বাবপেরে ক্রোখভরে কর।। দুরাক্তন পোন্ পোন, আমার বচন। কি পাপ কবিলি দুষ্ট সীতারে হরণ।। এখনি বধিব দুষ্ট জীবন তোমার। রও রাখ রাখ রও ওরে দুরাচার।। ব্রহাবংশে জন্ম তোর ওরে দশানন। করেছিগ্ দশমূতে শিবের পূজন।।

কৈলাস তৃলিয়াছিলি নিজ ভুজবলে। 🔒 প্রিনেছিস্ দেবগণে অতি কুতৃহলে । বহুসংখ্য করেছিল জ্বসাধ্য-সাধন। কেন এ দুর্ঘতি হৈল খরে ধুরাম্বন।। शनुर्देत विज कुउँ विश्वास कुरत्न বীরত্ব প্রকাশ কৈলি সীতার ছবণে।। ধিক্ থিক্ শত যিক্ **ওরে দু**রাচার। বধিব এখনি ভামি জীবন ভোমার।। রামের ঘরণী সীক্তা কমলারূপিণী। সবাকার আদ্যাশক্তি ইনিই জননী। সাক্ষাতে আমার তুই করিবি হগ্নপ কড় না পারিবি দৃষ্ট ধরে দুরাখন।। পীতারে এখানে শীঘ্র কর পরিহার। মতুকা অকালে যাবি শমন আগান্ত।। বীরত্ব এই কি তোর ওরে দশানন। শৃগালের মড ওই করিলি হরণ। ভর্মনা এক্সপে করে বিহরপ্রবর। গ্রান্ত কিছু নাহি করে রাক্ষস পামর। পক্ষীবর তাহা দেখি অতি রোষভরে। গৰ্জন করিয়া কছে দুষ্ট দুরাচারে।। দেশছিল চকু মম বদ্ধের সমান। ইহা দিয়া বিনাশিক ডোমার পরাধ।। ষ্টীত হয়ে দ্রুডগতি কর পলায়**ন** ইহার উঠিত শান্তি পাবি দুরাশ্বন 🕠 পক্ষীযুগে তিরস্কার গুনিয়া শ্রবদে। অশ্বিসম ক্রোধ বাড়ে রাবণের মলে । পৃকীবরে ক্রোখডরে করি সম্বোধন। কহিতে লাগিল রক্ষ ওরে বিহুদ্য ।। আমার সহিতে কর সমরের আশ। কেবা ভূই দুষ্ট পক্ষী কোথার নিবাস।। ত্রিভূবনে খ্যাত আমি রাজা দশনন। আমার প্রতাপে কাঁপে এ তিন ভূবন।। পঞ্চী হয়ে কটু বাক্য কহিস্ আমায়। উচিত শান্তি ইহার দিব রে তোমায় ।

এতেক বচন পশ্চী করিয়া শ্রবণ। রুখ্যেপরি লম্ফ দিয়া পড়িল ভখন।। চকুতে টানিয়া ধ্বজা ছিড়িয়া ফেলিল। পদাঘাতে চারি অশ জীবন ত্যজিল সুন্দর মুকুট ছিল বাবশের শিরে। নখাঘাতে টানি ভাহা ফেলি দিল দুরে। তাহা দেখি মহাকুদ্ধ হয়ে দশানন। ব্রশা অন্ত ধনুকেতে জড়িল তখন। মন্ত্র পড়ি পক্ষীবরে মারে সেইবাগ পড়িল ভূমেতে পক্ষী হইয়া অস্কান।। পক্ষয় ছিল ভার হইয়া পড়িক , কুত্মণ্ড সমান হয়ে ধরার রহিল। ভটাগভপ্ৰাণ হয়ে রহিল পড়িয়ে চলিপ্তা গেল রাক্ষ্য আপন আলয়ে।। লক্ষাথামে জানকীরে লইয়া তখন। অশোক কাননে দৃষ্ট করিল স্থাপন । রক্ষদীরা চারিদিকে প্রহরী রহিল। ব্যাকুল চ্ইয়া সীতা কাঁদিতে লাগিল।। ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র ইইয়া গোপন। রাত্রিফেন্সে সীতা পালে করে আগমন।। আনি দিবাচক ভাঁৱে কবিল ভূপণ। সেই চক্ন সীতাদেখী করিল ভোজন। চকুৰ প্ৰসাদে তাঁর কুধা ভূষা যায় যাবত জানকীদেবী ছিলেন তথার।। ক্ষুধা তৃঞ্চা গুডদিন কিছু নাহি ছিল সীতা অনাহারে দিন যাপন করিল।। ব্দীরাম এদিকে মুগ করিয়া নিধন। আশ্রমেতে দ্রুতগতি করে আগমন। স্রাতৃসহ পথিমাঝে দরশন হয়। রামচন্দ্র ডাহা দেখি বিশ্মিত-হাদর। ব্যাকুল হইয়া কছে প্রাণের লক্ষ্মণ। সীতারে রাখিয়া কেন কৈলে আগমন ।। রাবি একাফিনী তাঁরে কান্তার মাঝারে। কেন শীয় আসিয়াছ বল রে আমারে।।

হারাই সীডারে বুঝি ও ভাই লক্ষ্মণ ব্যাকুল পরাশ মম ব্যাকুলিও মন ।। স্থামের এতেক বাক্য শ্রবণ করিয়ে। লক্ষ্মণ কহেন ভাঁরে অডীব বিনয়ে। ভোমার বিলম্ব সীভা করি দরশন। ভয়েতে কতির মাতা হলেন ওখন। क्रक्म भाषायी यह छनिहा अवरण। পাঠান জামারে দেবী তব অবেবণে 🕕 কহি কত কটুবাক্য করেন প্রেরণ। আসিয়াছি গভী দিয়া এই সে কারণ । ভয় নাই চল প্ৰভু আশ্ৰমেতে ঘাই। . প্ৰভূ হেরিবেন গুগো সীতা সেই ঠাই।। দুইজনে এত বলি হয় দ্রুতগতি। তপোবন উদ্দেশ্যেতে করিচনে গতি। আঙ্গমেতে ক্ষবিলম্বে করিয়া গমন। দেখিলেন নাহি তথা স্কানকী রতন।। অমেবিয়া তিন কোপ রাম বুদ্ধবর লক্ষ্যে করেন পরে ইইয়া কাডর ,। তিন কোণ অন্বেষিয়া ক্লানকী রতন দেখিবারে নাহি পাঁই গ্রাণের লক্ষ্ণ।। চতুর্থ কোশেতে যেতে মন নাহি সরে। কি আছে অনুষ্টে ভাই বল রে আমানে। হেন বোধ মনে মনে করিবে লক্ষ্মণ . আমরা ভূলিয়া হেখা করি আগমন।। পর্শেলা এই সেই কছু বুঝি নয়। এই ভাব যনে মনে হতেছে উপয়।। আমাদের পর্শ্বালা যদ্যপি হইত। প্রিয়ার চরণ-চিহ্ন অবশা থাকিত।। কড থেদ এইরাপে করি রধুবর। করে কত অন্বেষণ আশ্রম ভীতর।। কোন স্থানে জানকীরে না করি দর্শন। ভূমে পড়ে জজান ইট্য়া তথন। চেতন পাইয়া পুনঃ উঠেন বসিরে। লক্ষ্মণ প্রবোধ দেন সাস্থানা করিয়ে ।।

কাতর হটয়া রাম বনচর গণে। করেন জিঞ্জাসা কত মিষ্ট সভাবণে।। তোমরা দেখেছ মম জানকী রতন ছাড়িয়া আমারে কোথা করেছে গমন।। বৃক্ষেরে সঙ্কোধি কহে রাম রযুবর। খন খন ওচে বৃক্ষ পাদপ প্রবর 🛚 আমার ছানকী ধন বলহ কোণায়। ছিঙ্গেন বসিয়া কি হে ভোমার ছায়ার।। সম্বোধিয়া হরিণীরে কহেন বচন। ন্তন গুন গুহে মৃগী করহ শ্রবণ।। তোমরা দেখেছ কি হে ছানকী সভীরে। হরিয়াছে কোন্ জন মম প্রেয়সীরে।। এক্সপে বিলাপ করি ব্রাক্তার কোন্তর। পুনশ্চ প্রবেশে গিয়া কৃটির ভিডর।। পেৰিলেন পদ্ধ এক ধৰায় পড়িয়ে। প্রকৃত্ব হতেন সীতা নিরে বাহা দিয়ে।। রদুবর দেই পদ্ম ডুলিয়া তখন। সংখ্যাধিয়া লক্ষ্মশ্রেরে কহেন বচন।। লক্ষ্ণ হের রে ভাই পৃষ্প মনোহর। বসত করিত যাহা সীতা-শিরোপর। রহিয়াছে সেই পদ্ম কর দরশন। কিন্তু হায় নাহি মম জানকী বতন।। শত ধিক হায় হায় ধিক ধিক মেরে। ব্রাবিতে নারিনু আমি আপন নারীরে . . বিকল জীবনে আর কিবা প্রয়োজন অমি কিয়া জলে পশি ভ্যক্তিব ছীবন।। বিষম গরল কিন্তা করিব বে পান: মূরণ মঙ্গল হয় মূরণ কল্যাণ।। কোথা সীতা হাৰ হাৰ বাজাৰ কুমারী! বিচেছদ তোমার আমি সহিতে না পারি।। কোথা প্রাণ প্রিয়তমা দেহ দরশন। মিষ্ট ভাবে সুধামাধা জুড়াও জীবন।। হর্বনু যার ভরে করিনু ডল্স নয়নে সতৃঞ্চ যাত্তে করিনু দর্শন।।

যার গুণ প্রাণ ভবি করিডাম পান। যাহার বদন সুধা করিতাম পান।। বসিতাম একাসনে যাহার সহিছে। রূপ যাব সলা ধ্যান করিডাম চিতে । কোথা হার সেই গ্রিরা করিল গমন। বিরহে তাহার মম ব্যাকুল জীবন।। আহা প্রিয়ে তব সহ মিষ্ট সম্ভাষদে। থাকিতাম নিরম্ভর বসি একাসনে।। প্রিয় ভাই বল বল বল রে লক্ষ্মণ। কোপাৰ প্ৰালেব প্ৰিয়া কানকী বঙ্গ। তুমি ভাই বাহ কিন্তি খনোধ্যা নগরে ষাব নাহি আর আমি জননী গোচরে।। বলিও জন্মের মত তব বামধন। বিদায় হইয়া গেছে শমন-ভবন।। এখনি জীবন আমি কবি পরিহার। হত্ত্রণা এড়িরা হাব শমন-আগার।। কষ্ট পাও ক্রেন ভবি জামার সহিতে। অবিলয়ে ফিরি যাও অযোধ্যা পুরীতে।। রস্থবর এইক্রপে কন্তিয়া রোদন। কাননে কাননে প্রয়ে করি অরেশ্ব।। ভ্রমিতে ভ্রমিতে বন্দে পাদপের মূলে। চিগ্রা করে গওস্থল রাধি করতলে।। সীতার মোহন মূর্তি করেন চিন্তন। নিদ্রাবশে অধিলমে হন অচেতন। ক্ষণপরে সংজ্ঞা পেয়ে উঠিয়া বসিল ৷ হৃদয়-গগনে সীতা স্পান্ধ উদিল।। বিলাপ করিয়া পুনঃ করেন রোগন। কোথা প্রিয়ে হায় হায় করিলে গমন।। হা প্রিয়ে জানকীদেবী বিশ্বহে ভোমার। ওঠাগতপ্ৰাণ মম বৃক্ষা নাহি আৰু ।। নিরস্তম এইরাগে রম্বর নশন। कानिया कन्निया स्ट्राप्त कानन कानन ।। নকেতে লক্ষ্মণ ভাই অনুগামী রয়। বাক্যমূখে নাহি সরে বিষয় হৃদর।।

এদিকে অশোকবনে জনক-কুমারী বিষাদে কটিনে কাল সারিয়া শীহরি ৷ ৷ কপালে আঘাত করি করেন ব্রোদন বলে হায় কোথা রাম জানকীরতন।। সাধনের ধননাথ রহিলে কোথায়। ডোমার রমণী খগো কান্দিছে হেথায় । অদর্শন নাথ ভব সহিবারে নারি। মরণ মঙ্গল মম তব নাম শারি। চন্দ্ৰমূখ কত দিনে হবে দবৰ্ণন। তথ পদ শুতদিনে পাৰ ক্ষলাৰ্মন নিদারুপ হা যে বিধি কেনে কর্মফারে। হেন শান্তি অভাগীরে কি লোবেতে দিলে।। রাজার মহিষী হব বড় সাধ মনে। কোথায় আন্ধ্ৰ সে সাধ ব্যক্ষস-ভবনে পতি সনে বনে বনে ছিনু নিরস্কর। কোন লোবে বাস করি রাক্ষসের হর।। বিধাতার কিবা লোফ হার হার হার। অদৃষ্টদোষেতে সৰ কপালে ঘটায়। দয়াময় কোথা নাথ দেহ দরশন। কি হবে দাসীর গতি ওছে ছলার্মন।। রাজকন্যা রাজবন্ধ হয়ে অভাগিনী পুহে বন্দী রাক্ষসের খেন কান্সলিনী। শীতাদেবী এইকলে করেন রোদন ভাসি যায় অঞ্চকলে যুগল লোচন । কবিবর তাই বলে ভাবিয়া অন্তরে **কি আশ্চ্**ৰ্যা বিধিলীলা কে বুঝিতে পারে । য়বির ঘরণী যিনি জগতজননী। রাক্ষস হাতেতে তিনি হলেন বনিনী।



সরমা কর্ত্তক সীতাকে প্রবোধদান ও রাদের সহিত সূথীক হনুমানাদির মিলন, হনুমানের সভাপ্রবেশ, চতীপ্রো, সভাদশ্ব, সীতার সহিত কর্থোপকথন ও হনুমানের প্ররাগমন

কাল্কেন অশোকবনে জানকী সুন্দরী। তথা আমে হেনকালে রমণীয়া নারী । গজেন্দ্র গমনে ধনি কবি আগমন সীতার আসনে খাসি বসিল জখন মিষ্টভাবে সম্বোধিয়া জানকীরে কয় করিয়া রোদন সতী নাহি ফলোদর।। রোদন সম্বর ধনি ওগো গুণবতী। অথশ্য লভিবে ভূমি আপনার পতি। শ্রীবাম পরম ব্রন্ম হান্তার নক্ত। তুমি লক্ষ্মী অবতার জানে স্বর্জন । হরণ করিল তোমা রাবণ দুর্ঘতি ইহার উচিত ফল দিবে সীভাপতি । মরিবে কবংশে দুষ্ট রাম কোগানলে। উদ্ধার করিবে তোমা রাম কুতুহলে।। কিছ্কাল হৈছে ধরি করহ যাপন। অবশ্য পাঁইৰে সতী ব্লাম দৰ্মনন। ন্ডনি বাকা সরমার জনক নদিনী কান্দিতে কান্দিতে কহে মৃদুভাবে খাণী।। কছেন সরফে ফাহ্য নাহিশ্ব সংশয়। ना मान्त श्राताह किया भामाव क्षत्रय ।। অসহ্য মুহূর্ত হয় অদর্শনে যার। সহিব কিকপে বল বিবৃহ তাঁহার। অদর্শনে তাঁর বুঝি বায় গো জীবন। বাঁচিব কিরুপে বল সরসে এখন । গুণমৰ কোধা হাম করিছ বসভি ত্যেমার বিরহে মরি **ওহে রমাণতি** ।। শিবের দারুপ ধনু করিয়া ভঙ্গ। তুমি নাথ করেছিলে আমান্ত গ্রহণ।

নয়নে নয়নে সূদা রাখিতে হেথায়। পক্ষগৃহে সেই সীতা জীবন হারায়।। সদা তৃমি মিষ্টভাবে তৃষিতে যাহারে। কেশ ৰান্ধি দিতে যার নিজ পতকরে।, আপন অধ্বলে হার মুছাতে আনন। আপনি হাহার চকে দিতে 🗷 অঞ্জন 🕦 আন্ধি সে ভোমার সীতা অশোককাননে ; বেষ্টিত হইয়া আহে যত রক্ষণণে।। দৃর্ঘতি রাবণ কৰে করে কলাকোর। সদা এই ভরে কান্দে অস্তর আমার। আসি নাথ ত্রা করি দেহ ধর্শন। হারা**ই নতু**বা বুঝি অকা**লে জী**বন '। সীতা সভী এইরাপে রাজার নন্দিনী। অবিরব ডাকে রামে কোথা রদুমণি । সীতাদেবী অবশেষে মুদিয়া নয়ন। রামের মোহন রূপ করেন চিস্তন।। বলে সভী আহা বিধি কী বাজ করিলে। কষ্ট দিলে অভাগীরে কোন্ কর্মফলে।। রপুমণি কোথ্য নাথ দেহ দংশন। চারিদিক আন্ধকার করি নিরীক্ষন। ভাসিয়া বারেক দেখ ওচে রদুপতি। সমেতে কিভাবে আৰু তথ সীতা সতী।। আদর করিয়ে কত চিবুক ধরিয়ে। কত আৰা বিতে নাথ কোলেতে বসায়ে 🖽 প্রেমালাপ করিতে হে মধূর বচনে। সতত রাখিতে নাপ নয়নে নয়নে।। রতুনাথে এই রাগে করিয়া স্মরণ। জানকী কান্দিয়া হন সকাত্তই মন !! এদিকে সীতার লাগি ক্যুসলোচন। অবিরত বনে ধনে ক্যুরণ শ্রমণ 🖰 কান্দিতে কান্দিতে কহে সৌমিত্রি সুধীরে। কাননে গেলাম কেন মৃগ ধরিবারে।। নতুবা জানকী মধ *হতো না* হরণ। বাবিতে নারিনু হায় রম্পী রতন।।

কেন আৰু শবাসন ধবিয়াছি কৰে। উচিত আমার *ন*হে ধনু ধরিবারে । নারীরক্ষা কর হয়ে করিতে নাবিল। শত্যই তাহার পঞ্চে বনবাস ডাল।। সুবিচার করেছেন জনক আমার। কাপুরুষ মম সম কেবা আছে আর।। ধর্ম্মপত্নী হেইশ্যন রাখিকারে নারে। পৃথিবী কীক্ষণে স্টে শাসিবারে পারে। পূবর্বতন উদ্বুবংশে বত রাজগণ। করেছেন কও কীর্ত্তি জানে সর্কাজন।। রাধিনাম ভালো কীর্তি আমি পাপমতি। ব্ৰক্ষিতে নারিনু হায় সধন্দ্রিণী সঞ্জী। **রভুনাথ** এত বলি সে স্থান ভাঞ্জিয়ে। কুঞ্জের ভিতরে পরে পশিক্রেন গিছে।। কুঞ্জের পর্ম শোদ্ধা করি নরশ্ন। জীরামের অশ্রক্তলে ভাসিন নয়ন।। সম্বোধিয়া লক্ষ্মণুরে কছেন তখন। সেই কুন্ধ এই ভাই কর দরশন।। মানস তৃবিত মহ হেরিলে নয়নে। হেরিয়া এখন হাদি বিধিতেছে বালে।। পুর্বেজ গোলাপ আই দর্শন করি। বিরহে হাদা ছলে প্রাদে বুঝি মরি।। वकुल भागम धारे महा महानेता। উহার কৃসুম সীতা করিয়া গ্রহণ।। কৰৱী ৰন্ধন শীতা করিত মতনে। এখন বৰুল হেরি দহিতেছে প্রাণে।। সীতা বিনা যায় বৃঝি আমার জীবন। কেথা গেল হায় হায় আনকী রতন।। কোথা প্রিয়ে দর্শন দেহ একবার। তোমার বিরহে বার জীবন আমার।। একমে কানিয়া রাম সক্ষ্মণে ভাকিয়া। সকাত্যে কহিলেন করণা করিয়া .! অযোধ্যানগরে ফিরি যাও রে লক্ষ্ণ প্রিয়ার বিরহে মোর হায় রে জীবন।।

নিবেদন করো মম মাতা কৌশল্যারে করিতে যতন সদা পুত্র বলি যারে ।। চুম্বন করিতে সদা চামমুখে বার। না হেরিলে প্রাণ ব্যাকুল তোমার ।। আপন হাতেতে যারে করাতে ভোজন। সীভাগ্ন বিবহে ভার গিয়াহে জীবন। নিবেদন বিমাড়ারে করো রে লক্ষ্মণ | পুত্র লয়ে সূথে যেন কটান জীবন । অফোধ্যা নগরে আর ফিরি নাইি যাব। কিক্সপে সমাজে বল বদন দেখাব।। বনমাথে টৌন্দবর্ব করিয়া যাপন। অযোধ্যানগরে পুনঃ যহিব বর্থন।। করিবে জিজাসা মোরে পুরবাসীগণে। দেশে এলে রঘুনাথ লইরা লক্ষ্মণে।। কোপা সাঁড়া সড়ী রৈল বলহ বচন উত্তর ভখন কিবা নিবরে সম্মূপ।। কিরুপে বদন খল দেখার সমাজে। যাব আর নাই আমি কতু লোকমাঝে। कि करिन शप्र शप्त आमात्र कीयन। এখনো তাঞ্চিতে নারি মানব ভবন।। এইরাণে রোদন করি রাম রযুবর নয়ন মুদিয়া বদে কাৰন ভিডৱ।। সীতারাপ চকু মুনি করেন চিন্তন। বাড়িল দিশুৰ ডাহে অন্তর দহন।। সে স্থান ত্যজিয়া পুনঃ চলিতে লাগিল। মৌনভাবে সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণ চলিল।। শ্রমিতে শ্রমিতে বনে রঘুর নক্ষম। এক স্থানে অক্সাৎ করেন দর্শন।। ভূমিতে সীতার নৃপুর রয়েছে পড়িয়ে। রমূবর ব্যস্ত হরে নিলেন তুলিয়ে !} লক্ষ্ণে সম্বোধি পরে কহেন বচন। রাশের কক্ষণ এই কর দরশন ।। প্রিরার নৃপুর রহে পড়িরা ভূতলে। হুদর হেরিয়া মম জুলিছে অনলে।।

এ নৃপুরে কত লোভা পদে হত হায় আদ্ধি ভাগ্ন পড়ে হেথা ভূমেতে সেটার । রুনু কনু শব্দ হতো প্রিয়ার চরণৈ। স্থার পরিবন্ডি এবে দুর্শম কাননে।। অবেষণ চারিদিকে কর রে লক্ষ্মণ। আছে কিনা দেব দেব অন্য বিভূষণ।। ঞতেক বচন গুনি সৃমিত্রা-তনম। বিনয় বচনে পরে শ্রীরামেরে কয়। হেরিডাম নিরম্ভব সীতার চরণ। জালিব কিরাপে প্রভূ অস বিজুবণ।। এত শুনি বসুবর নৃপুর লইয়ে। কাননে কাননে ফিরে কান্দিরে কান্দিরে।. এক স্থানে অৰুত্ৰাৎ দেখিবারে পায়। সীভার উত্তরীবন্ত ভূমেতে লোটার। রঘূরর ভাহা দেখি আনক্ষের ভরে। ব্যস্ত হয়ে তৃলিলেন আপনার করে । তার প্রতি একদৃষ্টে করি নিরীকণ। ভানি যায় অক্রমনে রামের নয়ন।। বসন স্থাপন কবি হাদৰ উপয়ে সম্বোধিরা লক্ষ্যণে কন সুমধুর স্বরে।। প্রিয়ার বসন ভাই কর দরশন। শোভা পেত সীতা অঙ্গে উন্তরীবসন ।। সেই বন্ধ হার হায় ভূতলে পড়িয়ে। কোথায় জানকী মম রহিয়াছে গিয়ে।। কোখা গিয়ে একবার দেহ দরশন। দেখ আদি তব রাম করিছে রোদন।। কদ্দিয়া একপে হয়ে রাম রত্বপতি কোথা হার কোথা প্রিয়ে মম সীতাসতী।। শ্রমিতে শ্রমিতে রাম পান দেখিবারে। ধরাতলে পক্ষী এক রহিয়াছে পড়ে।। নাম ভার ভটারু মহাবলধর। হয়ে আছে বাশাঘাতে জীপ কলেবর।। স্নামেরে সংবাদ দিবে এই সে কারণে। বেঁচে আছে কোন রূপে ধরিয়া পরাশে।।

রামেরে সমীপথর্টী করি দরশন। অটাৰু সীতার বার্ত্তা কহিল তথন।। সীভার ছবুগবার্ডা রামেরে বলিয়ে। পক্ষী দেহত্যাগ করে বামেরে হেরিয়ে।। মোহন রূপ বায়ের করি দরশন স্কুটায়ু আপন প্রাণ দিলেন বিসর্জন্।) বিমানে চড়িয়ে পঞ্চী বৈকুঠে চলিল। অভ্যেক্টিক্রিয়া ভার শ্রীরাম করিল।। বনে বনে ভার পর করিয়া হ্রমণ। অনুধ্র সহিতে ফিরে রছুর নঙ্গন।। ঋষ্যমুখ নামে গিরি জন্তি মনোহর। লমিতে জমিতে তথা বান রখুবর।। সূত্রীব বালীর প্রাজ্য বানর প্রধান। দিবানিপি সে পর্ব্বতে করে অবস্থান 🛚 নল নীল হনুমান গয় আদি করি। বসতি করে তথায় গিরির উপরি। মহাবল বালী সেই কিছিছ্যা রাজন। প্রাতার ভার্য্যারে সেই করিল গ্রহণ।। সুগ্রীবের ভার্য্যা কাড়ি ভাড়াইয়া দিল। ঝন্যমূখে আনি পরে সূগ্রীব রহিল।। অসিকারে সে পূর্বতে বালী নাহি পারে। সূত্রীব নির্বৈট্রে তথা নিবসতি করে।। হনুমান আদি করি বানর প্রধান। সূত্রীবের অনুচর করে অবস্থান।। হেরিরা রামেরে তথা সূত্রীব সুমতি। বন্ধুত্ব করিয়া কহে ওচ্ছে সীভাগড়ি।। যদাপি আমার রাজ্য করহ উদ্ধার। ক্রিব সীতার তম্ভ প্রতিজ্ঞা জামার।। বানর সেনা অসংখ্য আছে বিদ্যমান। মম অনুগত হরে করে অবস্থান।। কত দে আছে **ভনুক কে গণিতে পা**রে। अर्क्स्टार्श्व काञ्चवान (१५२२ ३३)(द्र ।। চারিদিকে ইহাদিকে করিয়া হেরণ। সীতার করিব ভত্ত আমার বচন।

এডেক কল শুনি হাম রযুবর। সৌহার্দ্ধ করিয়া কহে ওহে কপিবর।। কিঠিন্ধ্যা গ্ৰান্ডেতে ভোমা বসাৰ আসনে। विद्युद्ध कदिए जान वालीकार्या जान ।। পশ্চিমে বদ্যপি হয় ভাস্কর উদয়। রামের ব্যক্ত তথাপি কভু মিখ্যা নয়।। রামের এতেক বাকা করিয়া প্রবণ : পরম আনন্দ লভে সূত্রীব সঞ্জন।। করবোড়ে হনুমান বামপাশে **আ**সি। বিনয় বচনে কহে ওছে কালশ্পী।। তুমি রাম প্রব্রুল জেনেছি অন্তরে। হেথায় আসিলে নয়া অধীনেশ্বে করে। পরম ভকত আমি ওহে রত্বর। সদা চিম্নে তব বাপ আমার <del>অন্তর</del> । কি ভর কি ভর নাথ আমি বিদ্যমানে। আমি তব প্রসাদে বাব অবেবদে ৮ সমাগরা-বসুদ্ধরা করি অ**রেষ**ণ। সীতাতত্ত্ব আনি দিব কমললোচন।। যাহার ভকতি থাকে ভোমার উপরে। ভাহার অসাধ্য কিবা বলহ সংস্থারে ।। ষেই জন তব নাম করয়ে স্বরণ। সেই ছনে ভববছ না করে বছন।। ভোষার চরণে করি শত নমস্কার। তবোপরি ভক্তি ধেন রক্তে অনিবার।। হনুমান এইক্লপ করিছে গুবল। পৰম সম্ভুষ্ট ভাহে কমললোচন।। হাসিতে হাসিতে কন পৰনকুমারে। ভক্তশ্রেষ্ঠ থুমি মম জানিহে অন্তরে।। তোমা হতে মম কার্য্য হইবে উদ্ধান। ভোমার কীর্ডি রটিবে ঋগত মাঝার।। এইরাপে আলাপন সবে মিলি করে। পরম আনশভরে রহে গিরিপরে।। রামচন্দ্র ভারপর বালীরে বধিয়ে রাজ্য দেন সুগ্রীবেরে পুলক-জদ**ে**।

কপিরাব্ধ রাজা পেয়ে প্রণমি রামেরে নগরে প্রবেশ করে লয়ে অনুচরে। অনুজ সহিতে হাম রহে গিরিপরে।। সীতার উদ্ধার আশে ব্যাকুল হাস্তরে । **কার্ত্তি**ক মান্সেতে পরে সুগ্রীন দ্বীয়ান। পূর্ণিমতে উপনীত রাম বিদ্যমান 📳 বিনয় বচনে কহে রাম রঘুবরে। ওহে প্রভু ওন ওন বলি হে ভোমারে। অসংখ্য অসংখ্য কপি হয়েছে আগন্ত। অসংখ্য সকলেই তব অনুগত।। অসংখ্য ভত্ত্বক আছে মম অনুচর প্রবল প্রতার্গ সবে ওছে বৃদ্ধবর 🖟 সীতা-অবে**ৰণে সবে ক**রুক গমন। আসিবে মান্সেক মধ্যে পুনঃ সবর্বজন। এত বলি অতঃপর কপির রান্ধন। পাঠাইল দুভগণে সীতার কারণ। কতক উন্তরে গেল কতক পশ্চিমে। পুৰুদ্দিকে গেল কড লা যায় গণনে।। দক্ষিপ দিকেতে গেল বীর হনুমান। অঙ্গদ করিয়া আদি আর জানুবান।। রামের অঙ্গুরী হনু করিয়া গ্রহণ। শীতা-অবেষণে করে দক্ষিণে গমন।। কপিমূর্ত্তি মহেশ্বর দৃত্বর সাধিতে। অনুরী লইয়া চলে দক্ষিণ দিকেতে।। নালা স্থান সীতা লাগি করি অবেষণ। বিষয় হইয়া সবে বসিল তখন।। মান্দেক মধ্যেতে ফিরি ঘাইতে ইইবে। সূত্রীবের আজা নৈলে পরাগ হাইবে।। নিয়মিত কালগত হইল দেখিয়া। মরণ নিশ্চর ভাবে বিষয় ইইরা!! হনুমান জামুবান অঙ্গদাদি করি। মরণে নিশ্চর হয় রাম নাম স্মরি । হেলকালে সেই স্থানে কানন ভিতরে। সম্পাতি নামেতে পক্ষী ছিল বুক্ষোপরে<sub>ন</sub>।

দক্ষপক্ষ কম্পিন ছিল বিহুলয় রামনায় গুনি পঞ্চী উঠিল তথন। তথন বানরগণে সম্বোধন করি কহিল সে ভমখন হস্ত বনচারী।। সীতার লাগিয়া সবে করিছ অমণ। সীতাদেবী লঙ্কাধামে আছেন এখন।। রাবণ *হরিয়া গেল* আপন নগরে : রাক্ষসী বেরিভা সীভা সল থেদ করে।। পক্ষীর মুখেতে ইহা করিয়া প্রবণ। আনকে পুরিত হয় খত কলিগণ।। ব্যস্থ হয়ে উঠি সবে সান<del>ক্ষ</del> জন্তরে। ক্ষণমধ্যে উপনীত জননিধি তীরে । ভীষণ সাগবছল কবি নিবীক্ষণ। ভাবিছেন মনে মনে রাম নারায়ন । শিবমূর্দ্তি হনুমান সানন্দ অস্করে জ্বলনিধি পারে যেতে অভিন্যুয় করে । হৃদমাঝে রামনাম করিয়া স্মরণ। মহাবীর বায়ুবেগে উঠিল ওখন।। <del>লাফা দিয়া শূন্যমার্গে উঠি কপিবর ।।</del> क्रिज भवन वीव वासक-मध्य ।। **अधिमात्यं निश्**ष्टि कट्ड कड़िग्रा नियन। মৈনাক পর্বেড স্পর্শ করিয়া ভখন।। প্রবেশিল সদ্ধাকালে রাক্ষস-মগুরে। পুরীমধ্যে টারিদিকে বিচরণ করে।। এই রূপে সপ্তরাত্তি করি বিচরণ। আসংখ্য রহস্য বীর করে সর্পন। मादि फिन्ने किन्तु क्षांचा छानकीफ़रीदर । মরিয়াছে সীতাদেবী হেন বোধ করে।। মনে মনে এইরাপ ভাবিয়া তখন। অমিতে অমিতে খার অশোককানন। ব্যক্তবর্গ পূজে। বন কিবা গোড়া ধরে। ফাইয়া ভথায় বীর দরশন করে।। পরমা সুন্দরী এক বসিরা তথার। রাক্ষসীরা চারিদিকে বেডিয়া তাঁহায় ।

সাধ্বাটিক কপিবর করি দরশন জানকী জানিল এই শ্রীরামের খন । ৰুক্ষোপরি ধীরে ধীরে আরোহণ করি। লাগিল দেখিতে বীর রাম নাম শ্ররি ৷. তথা অক্স্যাৎ মেখে আসি দশানন। দিতেহে সীতারে দুষ্ট নানা প্রলোভন।। তাহারে জানকী কর করেন ভর্ৎসন ৷ ইইল হডাশ তাহে দৃষ্ট দশনেন।। তারপর গেল দৃষ্ট আপন আগার। বসিয়া নিৰ্জ্জনে দেবী ফেলে অ<del>শ্ৰ</del>ধার। তাহা দেখি কপিবর নামিয়া তখন। সীতা পা**লে ধীরে ধীরে করিল গমন**া আমি রামদাস দেবী নাম হনুমান। জানকীরে বলি এড করিল প্রণাম 🛚 অস্তুত আকার সীতা করি দরশন। অন্তত বানর-বাক্য করিয়া শ্রবণ। করেন জিজাসা বাছা কহ সত্য করি। **इ**जना कविष्ट शा कि वृक्षिवाद्य नांद्रि !. र्नुमान धेरै कथा कतिया खरग। বামের অনুরী তাঁরে করিল অর্পণ।। রাখি সে অঙ্গুরী সীতা নিজ বক্ষোপরে। রামের লাগিয়া খেদ নানা মতে করে।। সম্বোধি হনুরে পরে কহেন বচন। চিরসুখী হও ভূমি খানর-নন্দন।। এতেক বচন গুনি বীর হনুমান -প্রণাম করিয়া পুনঃ উঠিল ধীমান। নগরী দেখিয়া হনু শুমিতে লাগিল। ঈশান কোণেতে গিয়া দেখিতে পাইল।। তিন্তিড়ী-কানন মধ্যে অশোকের মূলে। সূঠাম মন্দির এক দেখিবারে পেলে।। গিরিশুর সম উচ্চ অতি মনোহর ভীষণ কথাট ভাহে অতীব সৃন্দর ।। বিভূবিত মণিমুক্তা মন্দির লোভন। চারিদিক সমুজ্জল ভাতি বিযোহন।।

স্বর্ধসীঠ লোভে কিবা মন্দির ভিতরে। তদুপরি দেখীমূর্ত্তি কিবা শোভা ধরে।। চতুর্ভুক্তা শ্যাহবর্ণ দেবী বিনয়না । অট্ট অট্টহাস্য মুখে ক্রধিরবদনা।। মুওয়ালা শোড়ে গলে আহা মরি মরি। মান্দার-কুনুমমালা যাই বলিহারি।। ন্বীন যৌবনা দেবী নুপুর চরলে। দিগম্বরী নৃত্য করে প্রফুল বদনে।। কটাক্ষে মদনভাব হয় দরশন। লথ্যখটা আদি দেবী করিছে বাদন ।। ফোণিনীরা জষ্ট সংখ্য বেড়ি চারিধারে। ভাষ্টবর্গে শোভা ভারা জন-মন হরে।। শ্যাহা মুশে নিরন্তর রাবশের জয দেখিয়া মারুডি ভাহা হইল বিস্ময়। লম্ফ দিয়া জ্জার করিয়া হনুমান শূন্য হতে দেবী অগ্রে করে অবস্থান।। হনুর হুতার শব্দ করিয়া শ্রবণ। ভরে যোগিনীরা হয় ব্যাকুলিত মন।! আশাসিয়া দিগদ্ববী যোগিনীগণেরে। হনুমানে সম্বোধিয়া কহে তার পরে।। বানন্তরূপী কে তুমি দেহ পরিচয়া কি করেণে সমাগত রাবণ আলয়।. দেবীর এতেক ক্রক্স করিয়া **শ্রবণ**। ধীরে ধীরে হনুমান কহিল তখন 🕕 বানর-নক্ষম আথি নাম হনুমান। রামদাস হইয়াছি আমি কলকান || ব্যক্<del>ষ আ</del>লবে আমি সীতা **অবেষ**ণে। কি বলিব মম শক্তি তব বিদ্যমানে। সঙ্গাগরা স্বপর্বত এই বসুমতী। গ্রাদিত্তে পারি মম এছেন শক্তি।। করিছ সভত ভূমি স্বাবপের জন্ম বলহ কে তুমি দেবী আন্ধ-পরিচয়।। হনুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। চণ্ডিকা মধুব ভাবে বলেন তথন।।

আমি হিমগিরি-কন্যা তন পরিচর। চত্তিকারুপেতে থাকি রাবণ-জালয় । বাক্ষদের অধিপতি লন্তার রাজন। আমার উপরে ভক্তি করয়ে দর্শন । ভঞ্জিবলে কশীভূত করিয়াছে মোরে! এহেতু ভাহার জয় বদন বিবরে পাৰ্বেডী ইত্যাদি নাম আছুয়ে আমার। বলিতেছি এবে বাহা তদ ভণাধার।। ভোমার ভীষণ রূপ কর প্রদর্শন দেখিব যনেতে মম এই আকিঞ্চন । দেবীর এতেক বাক্য ভনিয়া শ্রথণে। মনে মনে ৰাষ্ট্ৰপুত স্মন্তি রামধনে 🗗 অচিরে ধরিল বীর ভীষণ আকৃতি বিস্তাব্নিড নেত্রযুগ অত্নত বিকৃতি।. তাহার শরীরে দেবী করেন দর্শন। ব্রয়েছে সংলপ্ন যত বাদ্যুসের গণ।। ময়ে সন্থ আছে কেছ কেছ বা দশনে। মৃত সম সব রক্ষ মৃদিত লোচনে।। প্রতি রোম সঞ্জিদেশে যতেক বানর। ধন্ত্পাণি শীর্ষদেশে রাম রঘুবর।। মহাবল মহাসত্ব কমললোচন হনুর মন্তকোপরি বৌশল্য<del>া নদ</del>ন।। রামের হাতেতে ধনু কিবা শোভা ধরে। আছয়ে লয় রাখণ ধনুকের শতে।। চাপমৃষ্টি বাম করে ধরে রমুবর , কুন্তকর্ণ তাহে লগ্ধ মহাবলধর । লনাটদেলে হনুর শোভিছে লক্ষ্য। রোচনা তিলক সম অভি বিমোহন।। চাপত্রতি লক্ষ্মশের কিবা শোভা পায় । অভিকার লগ্ন আছে মরি কিবা তায়। ইন্দ্রজিত আছে লগ্ন লক্ষ্ণ-চরণে। পরম আকর্য্য আহা না যায় বর্ণনে। লাশ্বণের কিরীটেতে জনক-নন্দিনী। ক্রিছে বিরাজ কিবা রুঘব-ডামিনী।

পৃষ্টি আছে জানকীর রামের চরপে। রাবণ আছে চাহিয়া **ছানকীর পানে** । হ্নুর ভূকুর মধ্যে রাক্ষসনগরী রক্ষ সহ ভুলিতেছে আহা মরি মরি। দেখিলেন আরো দেবী বানর হৃদরে। বিভীৰণ শোভিতেছে আনন্দিত হয়ে। মুর্ক্তিমাল ধর্ম্ম সম শোভে বিভীষণ সিংহাসনে লম্বারাজ্যে তিনিই রা<del>অ</del>ন। এইরূপ কৃপি ছাঙ্গে দর্শন কৃরি। বিনয় বচনে করে দেবী ফিগস্বরী 🕡 কপিরূপী জানি আমি ভূমি মহেবর রাবণ হেণ্ডে বিনাশ হয়েছ বানর।। তোমাতে রাঘবে ভেদ কিছুমাত নাই কি করিব আমি এবে বল মম ঠাই।। আমার বাজ্য এখন করহ তাবঁণ। তোমার এরূপ রূপ কর সম্বর্গ এতেক দেবীর বাব্য তদি **হনুমান**। সৌমামূর্ত্তি ধরি ভবে করে অবস্থান । দেবীরে সম্বোধি পরে কহেন বচন। আমার বচন দেবী করছ শ্লবণ।। লঙ্গপূর্ব্য অবিলম্থে করি পরিহার। স্থানান্তরে যাহ দেবী বচনে আমার ।। জ্বানকীর অপমান করে দশানন . তার জয় ইচ্ছা কর ইহা বা ক্ষেমন । থাক যদি তৃথি দেবী বক্ষ-নিকেডনে। বৃদ্ধিতে নারিবে রাম দৃষ্ট স্পাননে।। রাবণ ফদপি নাহি হয় বিনদান সমূলে ব্ৰহ্মাণ্ড দেবী হবে নিপতন। হনুর বচন তনি কহে মহেশ্ববী। কপিক্লপী ওন ওন ওহে ত্রিপুরারী। জানকীর জপমানে মম অপমান। সন্দেহ হয়েছে নাহি ওছে মডিফান । ত্যক্তিতে ধলিলে তুমি স্থাবদ-আলয়। সমুচিত ইহা বটে ওহে সহোদর।

এতেক দেবীর খাক্য করিয়া শ্রংণ। দ্ববাক্ত্যে হনুমান কহেন ডখন।। পর্ব্বতনন্দিনী দেবী তৃমি মহেশ্বরী। পুনঃ পুনঃ ভবে'দ্ধেশে নমস্কার করি। সতী কালরূপা তুমি বিশ্বনিক্তেনা। দৈছবী লছেশী তৃমি বিমন্বদনা । ব্রহ্মা-বিঞ্-শিবারাধ্য তুমি সমাতনী সৃষ্টি-স্থিতি-কর্ত্রী তুমি সংহারকারিণী।। দেবী ভূমি আদ্যাশক্তি ভকতবংসলা বিপক্ষনাশিনী ভূমি শিবমনোহরা।। রম্বরে বর দেবি করহ অর্পণ। যাহাতে বধিতে পারে দুষ্ট দশানন।। করিবে সাহায্য তমি ব্রাবণ-নিধনে। এই বর দেহ দেবী আমা বিদ্যমানে । এতেক হনুর বাক্য করিয়া শ্রবণ। চণ্ডীদেবী মিষ্টভাবে করেন তখন।। রগুবরে বর আমি করিনু প্রদান। পরাজয় দশাননে করিবে ধীমান্। পুনশ্চ লডিবে বাম স্থানকী সীতারে রামের কীর্ন্তি রটিবে জগতমাঝারে। সাহায্য উচিত বটে করিতে আমার কিন্তু এক কথা বলি গুন গুণাখার।। কার্য্য সিদ্ধ খাবতীয় কবিতে ইইলে। বোবন করিতে হয় শক্রে হেন বলে।। অকালে সাহায্য নৈলে কিরূপে ইইবে . ব্যেষিত ইইয়াপরে সাহায্য লইবে. অতএব বামচন্দ্র করিয়া বোধন। মম পূজা ষথাবিধি করিলে সাধন । সাহ্যয় করিব আমি শ্লাবণ-নিধনে রমূবর জয়ী হবে কহি তব স্থানে। এতেক দেবীর বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাবে হনুমান কহেন তখন।। প্রীক্তি হেডু দেবভার ভূমি সনাতনী। স্বাহারাপে বিরাজিত কৈবল্যদায়িনী 🖰

ভূমি পিতৃতৃষ্টি হেতৃ স্থধার আকারে। বিরাজ নিয়ত কর সানন্দ অন্তরে .। রামপৃক্ষা **স্থাক্রণে কর**ু গ্রহণ। পিতৃগণ দর্শপর্কে হয়েছে সূক্তন । পিতৃগণ ওই দিনে কব্য ভোজ্ঞা হয় শাস্ত্রের বিধান ইহা জানিহ নিশ্চয় ন ডব পাশে অভএব এই আকিঞ্চন। রামণত কবা তৃমি করহ ভক্ষণ।। এতেক হনুর বাক্য গুনি সনাতনী। কহিলেন গুন গুন ধুহে গুণমণি। ষা বলি**লে তাহা হবে প**ৰননন্দন। রঘুরর আসিবেন রাক্ষস-ডবন।। আমি হব পিতৃরূপা ছোমার বচনে পাৰবনিক আদ্ধ রাম করিবে যতনে।। পঞ্চদশ দিন আমি পিড়ক্রপী রব। বামদন্ত পূক্তা আমি গ্রহণ করিব।। সয়ত্বে সংগ্রাম সবে করিও সবলে। বিশ্বরী ইইবে রাম লয়ে কপিদলে।। এতেক বচন শুনি কহে হনুমান আয়রা করিব যুদ্ধ যেমন বিধান।। আমার বাকা এখন করহ ভাবণ। ক্ষণকল এই পীঠ করহ বর্জ্জন।। এতেক হনুর বাকা গুনি সমাডনী ক্ষণকাল পীঠ পেবী ত্যঞ্জিল তথনি । তথন সুন্দর্বন ভাক্তে হনুমান। ওনে লোকমুখে তাহা রাবণ ধীমান।। বহুরক্ষ দশ্বনের করি সম্বোধন। বিনাশিতে হনুমানে করিল প্রেরণ।। প্রন-নন্দন সবে করিয়া সংগ্রের। চণ্ডিকার পূজা করে হনু গুণাধার দেবীর উদ্দেশ্যে হনু করমে পূজন। রাক্ষসের হতে পাদ্য করেন অর্পণ।। তরু কুসুমিত কত পড়িতে লাগিল চণ্ডিকার সেই পুজ্পে অর্চ্চনা হইল।।

অঙ্ক আদি রাজপুত্রে করিয়া নিখন। চন্ডিকা উদ্দেশ্যে বলি কবিল অর্পণ। রাজিযোগে তদন্তর মেঘনাদ সলে। বোরতর যুদ্ধ হয় না যায় কহনে।। মেছনান প্রত্যকালে কবিল বঞ্চন . তাহার কারণ বলি করহ শ্রবর্ণ।। রাবলেরে দেখিবার বাসনা বৃইল। সেই হেতু হলুমান নিছে ধরা দিল। নতুবা সাধা কাহার বান্ধিতে ভাহারে। য়ে জন নিমেবে শক্ত জগত-সংহারে।। এইরূপে হনুমানে করিয়া বন্ধন , ক্লতগতি লয়ে গেল রাধণ সদন।। বিদ্রুপ করিতে তারে রাক্সসের পতি। লাকুলে আখন দিতে দিল অনুমতি।। লাকুল জ্বলিয়া উঠে গুডি বিভীষণ। পূজার্য প্রথীপ ইইল জান সবর্বজন ।। ছলন্ত লাস্ত্রে হনু পুহে গৃহে ধিরে। क्रमरेश गृह बाकारण उन्हाम एक करता। ধূপরাপে সেইশব করিয়া প্রদান। পূজা করে চণ্ডিকার বীর হনুমান।. रनुकुछ भृक्षा अनुने कतिया श्रद्धाः। পঞ্জা ত্যক্তি কামকাপে কবিল গমন।। কপিবর তারপর জানকী সদনে। প্রশাম করিল শিষা মুগল চরণে।। আশীর করিয়া সীতা করেন তথন। **एम ५६४ मध काका भेदन-मन्त्रन**।। গমন করহ ভূমি রামের গেচরে। বিলিবে আমার কথা দেব রমুবরে।। মোনে যেন ভবিলতে করেন উদ্ধার ৷ প্রতীক্ষা করিয়া গছি রাক্ষস-জাগার। ষদি আণু নাহি পাই হিমাস ডিভরে নিশ্চয় ভাজিব প্রাণ কহিন্ তোমারে।। রাধবেরে এইমধ কর নিবেদন। উদ্ধান্তিতে মোরে তুমি করিবে হতন।।

দেবীর অতেক বাক্য শ্রবণ করিয়ে তথান্ত বলিয়া হনু সানদ হাদরে।। হাদিমাঝে রামনাম করিয়া চিন্তন। লক্ষ্য দিয়া শূনাভরে উঠিল তথন।। লভিগরা সাগর পরে এপারে স্থাসিল। অঙ্গদি সহ আসি মিলিত ইইল।। হনুরে হেরিয়া সবে সানন্য শ্রন্থরে। গেল চলি অবিলধ্যে রামের গোচরে। বামগদে হনুমান করিয়া শ্রণাম। সীজার কাহিনী সব কহিল বীমান।।



শীরামের লক্ষ্য গ্রহণ বহু ও সীড়া উচ্চরে

রাষ আশীকাদ করি প্রন-নন্দনে।
উদ্যোগ করিতে থাকে লক্ষায় গমনে।
আবদে দশমী দিনে রুমুর নন্দন।
যাত্রা কলিদেনা সহ করিল তথন।
পর্যন অহোরার করিয়া সকলে।
দাদশীতে উপনীত সাগরের কূলে।।
অস্বাধ সমূদ্র সবে করি দরশন।
বহিবে কীরূপে পারে করিছে চিন্তন।।
বিভীষণ হেন কালে হুয়োদশী দিনে।
শর্প লইল আদি রামের চরণে।।
পরীক্ষা করিয়া ভারে রুমুর নশন।
সূহাদ ধলিয়া ভারে করিল গ্রহণ।।
ভার পরামর্শে বাম করিয়া নিয়ম।
ভিত্তির পরামর্শে বাম করিয়া নিয়ম।
ভিত্তির প্রামর্শ বাম করিয়া নিয়ম।

ভারপর সেতু কন্ধে সাগর উপরে। শ্বপূর্ব্ব সুন্দর সেতু হেরি মন হরে । সাগরে এরূপে হৈল সেতুর বন্ধন উঠে জয় জয় ধানি এ জিন ভূখন । কপিসৈন্য সহ ভারপর রঘ্বর। চলিলেন সিম্বুপারে সানন্দ অন্তর 🔞 কুৰুপক্ষ ভ্ৰম্নোদশী ডিখি সেইদিনে। নেই দিনে উপনীত কপিসৈন্য সনে। সঙ্গে সঙ্গে বিজীষণ করিছে গমন। ন্নাৰণ ভনিল ক্ৰমে এই বিবরণ। ভয় শোক বৃদ্ধিয়োহ প্রলাপ চিন্তন। দিগন্ত্রম আদি কথি আর বে কম্পন । এই সব একেবারে রাবণে মেরিল। বিমৃদ্ধ হইয়া রাজা চিন্তিতে লাগিল। রামচন্দ্র ভারপর অঙ্গদ কলিরে। দৃডব্ৰা<del>গে পাঠালেন</del> রাবণ গোচরে।। অঙ্গদ রাবণ পাশে করিয়া গমন। অনেক ভর্ৎসনা তারে করিল তখন । ক্ল'বণের শিরোন্থিত মুকুট লইরে। অঞ্চন চলিয়া আনে প্রফুল হাদরে ,। তখন আপন মনে করিয়া চিন্তন। ইইল নিশ্চয় যুদ্ধ ভাবিল হাবণ।। পুরগুন্তি আরম্ভিল সতর্ক হইয়ে চতুরঙ্গ সেনা সাজে উদযোগী হাদয়ে।। প্রীরত্মচন্দ্র এদিকে সেনার সহিতে . প্রবেশিল লক্ষাপুরী আনন্দিত চিতে।। কিবা জলে কিবা স্থলে কিবা বৃক্ষোপরে। রহিল বানর কুল সমরের ভরে ।। গৃহপ্রান্তরেতে গৃহে অধবা প্রাচীরে। ছাপিতে লাগিল মুখে শ্রীরাম সীতারে।। যেই দিকে দুই চক্ষু হয় নিপতন। সেঁই দিকে হয় সব বানর দর্শন।। মহাবাহ অনস্তর রাম রঘুবর। আহ্বান করিয়া সবে কহেন সত্তর।।

সূগ্ৰীৰ অঙ্গদ বিভীষণ হনুমান। নল নীল গয় ভাষে বীর জাসুবান।। সম্বোধিয়া ইহাদের কংহন তখন। জামার বচন সবে বর্ত্ত শ্রবণ।। পুরব্ধিকা সুপ্রসর আমার অন্তর পিতৃযজ্ঞ অপবের্বতে করিব সত্তর 🗆 জাল্য হতে পঞ্চদশ দিবস যতনে। কবিব আদ্ধের বিধি থেমন বিধ'লে। এত বলি শ্রাদ্ধ রাম করেন তখন। ব্রক্ষজ সৈন্য অমনি হয় দরশন।। ভাকস্পন সেন্ধ্যক রাক্-আদেশে। সমৈন্য সংগ্রামে আসে রামের সকাশে 🕠 অক্টোহিনী পতি সেই বীর অকম্পন। যুদ্ধে ভারে হনুমান করিল মিধন । পর্ম আনন্দ তাহে পান রঘুবর *এইরাপে যুদ্ধ হয় অতি ঘোরতর* । যুদ্ধ হয় প্রতিদিন রাক্ষ্পের সরে। ধৃম্রাক্ষ মরিল পরে ঘোরতর রগে।। তারপরে বন্ধুদংষ্ট্র রগেতে পড়িলা দশানন তাহা দেখি ব্যাকুলিত হৈল। শেষে বছ চিন্তা করি বীর দশানন। মাতুল প্রহন্তে যুদ্ধে করিল প্রেরণ . সেই যুদ্ধ রাত্রিকানে কথে ঘোরতর দেবাসুর তাহা হেরি ভয়ার্ত্ত অন্তর। প্রভাতে প্রহন্ত পড়ে দক্ষেন-সমরে পতিত হইয়া পেল অমর নগরে।। মাতৃল রণেতে যদি ইইল পতন। কাতর হয় চিঙায় বীর দশানন।। মেঘনাদ ভাহা দেখি রাবণ-তন্ম। পিতৃপাশে যীরে ধীরে উপনীত হয়।. মায়াবী দে মেখনাদ মহামায়া জানে পিতঃ কহিল পিতারে নমামি চরশে । কেন চিন্তাকুল পিডঃ আমি বিদ্যমান সমরে এখনি আমি করিব প্রয়াণ।।

রাম –লক্ষ্মণেরে বল কিবা আহে ভয সমূরে প্রেব দে'হে শমন আলয় । এড বলি যুদ্ধসকল করিয়া তখন সমর উদ্দেশ্যে চলে রাবণ–নন্দন 🕕 চতুরক সেনা চলে সন্ধিত ইইয়ে। উপনীত রণক্ষেত্রে সামন্দ হাদয়ে বাম-লক্ষ্মণের সহ বাধিল সময় সেই যদ্ধ কি যলিব অতি ঘোরতর। সমস্ক্রেডে মেফনাদ অতি বিচক্ষণ। ত্রীরাম-লক্ষ্মণে বীর করিল বন্ধন । নাগলাশে খন্দীভূত করে দেহিকারে . গঞ্জজাসিয়া পরে বিয়োচন করে ।। মারুণ লক্তি পরে করিয়া গ্রহণ। লক্ষ্মণ উপরে বীর করিল ক্ষেপণ ।। শিপ্তশক্তি মেখনাদ আসিয়া সবলে। বেশেতে পড়িল লক্ষ্যুগের বক্ষঃস্থলে। থমনি জম্জান হয়ে পড়িল লক্ষ্ণ। হাহ্যকার করি স্তাম করেন ব্রোদন । কবাহাত খন খন করেন কপালে বলে বিধি কী বা দোৰে এক্লপ ঘটালে 🕕 অযোধানগরে আর না বাব কংন। লোকের নিকটে নাহি দেখাৰ খনন . কেন আমি হায় হায় করিনু সমর। আসিনু কেন বা আমি রাক্ষস-নগর । পিধাছিল সীভা ভাহে শক্তি নাহি ছিল। প্রাণের অনু**ক্ষ আজি প্রাণেতে** মরিন। উপায় নাহিক এবে করি দরশন। কিবাপে লক্ষণ হায় পাইবে জীবন ।। আনিবে ঔষধ কেবা হায় হার হার । প্রভাত ইইলে আর নাহিক উপায়। রামচন্ত্র এইব্রাপে করেন রোদন , সম্মুখেতে উপনীত প্রনান্দন। থোড়করে কহে গ্রন্থ নমামি চরণে, কি ভয় কি ভয় নাথ দাস বিদ্যমানে ।

গন্ধমাদনক নামে খাতে গিরিবর তথায় উষধি আছে ওরে রম্বর । সেই স্থানে বাত্তি মাঝে করিব গমন। ঔষ্ধি লয়ে আসিব করি নিবেদন।। এত বলি রামপদে করিয়া প্রণাম ক্তমু জুরু লাজে চলে বীর হনুমান।। মুহুর্ত্ত মধ্যেতে গেল লব্বর্তত উপর . ঔষধি কারণে তথা ভ্রমে বীরবর। ভশ্ৰতন্ন কবি খোঁছে পৰ্ব্বত উপৰে। বিশল্যকরণী নাহি নিরীঞ্চণ করে।. বেরাপ ঔবধিচিহ্ন করেছে ভাবণ। নিৰ্ণয় কৰিতে ডাহা না পাৰে কখন।। নেহারিল ক্রমে ক্রমে রাক্তি অবসান। তাহা দেখি সচিন্তিত বীর হনুমান। অবশেষে চিন্তা বহু করিয়া অন্তরে। গিরিবরে তুলি লয় নিজ শিরোপরে । বহুভার অতি উচ্চ সেই গিরিবর জনায়ালে তুলি নিল মস্কক উপর। মুগুর্ত্ত মধ্যেতে বীর পর্বর্তত লইয়ে . উপনীত হইল আসি সামন্দ হাদয়ে । রামচন্দ্র ভাহা হেবি বিশ্মিড অন্তর। প্রশংসা করেন হনুমানের বিস্তর । গিরি হতে ভার পর ঔষধি লইয়ে লক্ষ্মণেরে কোলে লম পলকিত মনে । সেঁই গিরি তারপর পুনক্ষ লইরে। লক্ষ্মণেরে বাঁচাইল সানন্দ হৃদয়ে । চেত্ৰন পাইয়া উঠে সুমিত্ৰা নক্ষ। জয় জয় শব্দ করে কপি সৈনাগণ।। আন্দৰ সলিল গড়ে বামের চরশে লক্ষ্মণেরে কোলে লম পূলকিত মমে । সেই গিরি তারপর পুনশ্চ দাইরে। হনুমান চলি গেল সানন্দ হাদয়ে।। গিরিবরে যথাস্থানে করিয়া স্থাপন . রামের নিকটে পুনঃ করে জাগ্মন।

ষুদ্ধ বাধে পুনবর্বার অতি ঘেরতর। মেয়নাদ লছ্ ধুঝে সূমিত্রা-কোডের । মেঘনাদ সেই যুদ্ধে হয় পরাজয় করে যত হাহাকার ব্রক্ষসনিচর।। দশাসন তার পর বিচারি অন্তরে। আগম সাজিয়া পরে চলিল সম্বরে ।। ব্রায়-রাবদের যুদ্ধ অভি যোরগুর : অসংখ্য অসংখ্য বীর তাজে কলেবয়। কত মুখমালা পড়ে কে গণিতে পারে রস্তন্দী বহে কত খরতর ধারে। ব্ৰাশি ব্লাশি ব্লন্ধ উঠি নাচিতে লাগিল অসংখ্য অসংখ্য মুণ্ড হাসিতে থাকিল।। দুই দিন দিবারাত্রি হুলৈ সমার। ভগ্নরথ হৈল পরে রাক্ষস-ঈশ্বর।। হত অন্ধ হয়ে পেৰে বিমূপ ইইয়ে। পলায়ে চলিয়ে গেল আপন ভালরে।। রণেতে বিমুখ হইল রাজা দশানন হয় হয় শব্দ করে কপিসেন্যগণ।। উপার কি হবে ভাবি স্বাক্ষস-উপ্থব। অধোমুখে বসি রহে ব্যাকুল অন্তর । ব্রাতা ছিল রাবণের কুম্বকর্ণ নাম। নিদ্রাগত ছিল সদা নাহিক বিভাম। ভার সম বীর নাহি করি দরশন। **মেখিলে অন্তরে** হয় তয় উৎপাদন । যাবতীয় ফপি-সেনা ধরিয়া সবলে **পারে** অনায়াসে সেই রাখিতে কবলে।। পরামর্শ সকলের লইয়া তখন। **কুত্তকর্গে জাগরিত করে দশানন। দেবজাগণ এদিকে জয়র-২গরে** সভয়ে চিম্বিড হয়ে পরামর্শ করে।। ব্রশার নিকটে সবে করে নিবেদন ভন খন নিবেদন গুছে মহাত্মন।। **শক্ষ** লক্ষ কোটি সৈন্য লইয়া সহিতে। <del>কুম্বর্ণা</del> চলিতেছে সমর ভূমিতে।।

রামের সহিতে সেই করিবে সমর উপায় ইইবে কিবা গুছে পদাকর।। মোদের বাসনা এই হতেছে অসতে। স্বন্ধ্যয়ন করি সবে মঙ্গলের তরে । এতেক বচন ব্রহ্মা করিয়া শ্রবণ মনে মনে কিছুক্ষণ করেন চিগ্রন । দেবীর সভোষ বিনা না হবে উপায় এ দিকেতে পক্ষ দেখি গত হল প্রায় ।। ভ**্ৰুপক্ষ** বিনা নাই মরিকে গ্রাকা দেবীর সন্তোষ তাহে প্রধান কারণ। শুকুপক্ষ হলে পরে রাক্ষ্সের পতি। য়দ্যপি অর্চনা করে প্রমা-প্রকৃতি।। ভাহুদে ভাহারে মারে হেন সাধ্য করে। বোধন এহেত করা হয় যুক্তিসার।। মনে মনে এইরূপ করিয়া চিস্তন সমোধিয়া দেবগুণে কহেন উধন । হস্তায়ন কর সবে বিহিত বিধানে শ্রীরামের জন হেতু পুলকিত মনে।) এক কথা বলি কিন্তু করহ শ্রবণ। বিধানে করিতে হবে দেবীর বোধন।। নতুবা করম সিঞ্জি কভু নাহি হবে দেবীর অর্চনা বিনা কিছু না ফলিবে।। ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া ঐবণ।। আরম্ভিল দেবীন্তব যত দেবণণ। কমলনয়নী দেখী পরম দেবতা।। শশুরী শন্তবী শিবা ত্রিনেত্রা বরদা। ভক্তিরূপা ভক্তিপ্রিয়া ভূমি গো ডবানী 🕟 তৈরবী ভীমবদনা সধার জননী।। ভীয়াননা ভীয়া ভভা সংহারকারিণী। বিষ্ণুকার্য্যকরী তুমি সংস্থিতিকারিপী। শশীকলা শোভে কিবা মন্তক উপরে। শ্যাহা-শ্বেতা গৌরী ভূমি নহামি তোমারে।। কৌমারী বিচিত্রা তুমি শক্তিরাপিণী। দ্বিভূজা কখন ভূমি হড়ভূজধারিণী।!

চতুৰ্ভুজা দশভুজা কভু অস্ট্রাদশ কখন ধরহ ভূচ্ছ ভূমি গো বোড়শ।। সহস্র চরণ তব নিখ্যল রাপিণী কুল সৃত্ধ ওদ্ধ ধর্ক অসংখ্যনমনী।. অসংখ্য ব্রহ্মণ্ড আছে ভোমার স্কঠরে। বিশ্বগিরি-নিবাসিনী নমামি ভোমারে।। দীর্ঘ জিহ্বা অপ্রমেয়া তুমি গো পাবনী।। বিঅবুক্ষস্থিতা তুমি বিশ্বনিবাসিনী। ত্রীদুর্গা দুর্গতিহরা কমল-জালয়া।। মন্ত্ৰক্ৰপা জগন্মন্ত্ৰী আকাশ-নিলয়া তুমি স্বাহা তুমি স্বধা হড়াররাপিণী।, নগেন্তনন্দিনী দেবী তোমারে নমামি। মহেশ্বরী মহাদেখী বিশ্বের জননী তত্ত্বয়ী পরাৎপরা ব্রন্ধ স্নাতনী।। তুমি জগতের সার বিশ্বের কারিণী আনন্দমরূপ। তুমি পুলকদায়িনী । সকলের বীজ তুমি পরমা ঈশ্বরী সবার প্রধানা ভূমি জগ<del>ত উদ</del>রী।। ডমি অগতির গতি মহিষমদিনী। মঙ্গল্–ফালের দেবী মঙ্গলকারিণী।। বিপদনাশিনী দেবী ভূমি পরাংগরা। প্রকৃতি পরমা ভূমি সার হতে সারা। অখিলের গড়ি তুমি আদিমা লক্তি ৷ সর্কেশ্বরী মহামারা সর্ব্বভূতে গতি।। তুমি লচ্ছা ভূমি কমা ডুমি মাগো ধৃতি তুমি বৃদ্ধি তুমি মোক্ষ তুমি শান্তি মতি।। তুমি দয়া তুমি শ্রদ্ধা তুমি বেদমাতা। ডুমি ভক্ষী সরস্বতী সবাকার মাতা।। তুমি বিরাজ করহ সদা সর্বাস্থলে। কে বুঝিবে ভব ভত্ত জগত মাঝারে। যোগের ইম্বরী ভূমি আন্ধ-স্বরূপিনী কারণ কারণ তুমি নিস্তারকারিপী। তুমি শূন্য তৃমি মর্য্য তুমি শশধর। তুমি ব্ৰহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি নিবাকর।

তুমি নদ তুমি নদী তুমি ফলাশয় তোমা হতে উৎপত্তি ভোষা হতে লয়। কিবা সুখ কিবা মুখে তুমিই কারণ। ব্লক্ষ বৃক্ষ দেবগণে ধরি গো চরণ। ত্রিগুণ-অতীত তুমি জগত-পালিনী , ওগো তত্তময়ী ভারা তোমারে নয়ামি।। জগৎমোহিনী ভূমি সর্ব্ব মায়াময়। তোমা হতে হয় মাতঃ ভবভার কয় । হৈমবতী হরজায়া বিশ্বের ঈশ্বরী। প্রকৃতিরূপিশী মাতঃ ভূমি যজেশ্বরী। 🛭 সৃষ্টি হইল বিশ্বের তোমার ইইতে। বিশ্বের পালন লয় হয় তোমা হতে।। শক্তিরাণা ব্রহ্মমন্ত্রী পর্যারাপিনী। লম্মরী শিবানী মাতঃ জগতজননী।। নমস্বার নমস্বার পুনঃ নমস্বার পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে ভোমার।। স্তবধাকা এইরূপ কবিয়া শ্রবণ। দেবী কন্যাস্ক্রণে আমি দিলেন দর্শন । কন্যারে দেখিয়া হত অমরনিকর। নমস্কার করে তাঁর চরণ উপস্থ।) দেবী কহে নমস্কার তোমার চরশে। ভন্ন হতে রক্ষ মাতঃ আমা সবাগণে।। এতেক ৰচন কন্যা করিয়া প্রবণ ভম ভম কহিলেন যভ দেবগণ।। আমি এসেছি দুগরি আদেশে হেথায়। আনেশ ভাঁহার বলি ভনহ সবয়ে।। কল্য তোমা সৰে মিলি যত দে<del>বগুণ</del> বিশ্ববৃক্ষে ষথাবিধি করহ বোধন । দেবীর উদ্দেশ্যে সবে বোধন করিলে। বোধিত হবেন তিনি কহিনু সবারে । বোধন করিয়া পরে যত মেবঞ্গ। নেবীপূজা যথাবিধি করহ সাধন।। তহিরে বিধানে স্তব করিবে সকলে কার্যাসিদ্ধি হবে ভাহে না যাবে বিফলে।।

সিদ্ধ হইবে রামের বাসনা নিশ্চয়। ঞত বলি কন্যা দেবী অন্তর্হিত হয়। তারপুর প্রয়োনি দেবগণ সনে জাসি উপনীত হন মানব ভবনে । শ্রমিতে শ্রমিতে পরে করেন দর্শন। এক স্থানে বিশ্ববৃক্ষ হতেছে শোভন 🕦 সূতপ্ত কাঞ্চন সম বরণ তাঁহার। ক্ষীপকটি বিশ্ব-ভাঁষ্ট সূচাৰু আকাৰ। অনাবৃত অঙ্গে আছে করিয়া শয়ন। -বৰপদ্মমালী গলে হতেছে শোভন ।। দর্শন করি তাঁহার কমল আকর। টিব্র-পুত্তলিকা সম বিশ্বিত অন্তর।। পুনরার দেবগণ সহিত মিলিরে। আর্ম্ভিল স্তব ব্রস্থা সান্স ক্দয়ে।। তুমি মাতঃ জানি জানি মণ্ডি মায়াবিনী। ভূমিতলে মায়া করি এসেছ জননী।। শক্ররপা তুমি দেবী তুমি যিত্ররপা। যোগীর অন্তরে থাক তৃমি সন্তরূপা।। তুমি স্থল তুমি সৃক্ষ্ম জগত-রূপিণী। চরণে মাতঃ তোমার পুনণ্ড নমামি .! কিবা বিকৃ কিবা আমি কিবা মহেশর। কিবা দেবগণ আর দানব কিন্তর ।। কোন জন তব তস্ত্র বৃঝিবারে নারে। ভোষার চরপে নতি করি ভণ্ডিভরে।। ভূমি ৰাহ্য ভূমি ৰধা ভূমি বয়ট্কার ী ভাররপিণী তুমি তুর্মিই হস্কার .। তুমি সর্ব্বরূপা দেবী সত্য সনাতনী। পুনঃ পুনঃ তব পদে নমামি নমামি।। **ভূমি মাস** ভূমি পক্ষ ভূমি সম্বৎসর। স্কুমি ঝড় বি-অনয় ভূমিই সকল।। পুদি হব্য ভূমি কব্য ভূমি লো জননী। <del>শত্যধ্যা</del>পিণী তুমি তোমারে নহাযি।। চ্চেমার বোধন মোরা করেছি বতনে। সুক্রমন হও মাতঃ যত দেবশগে।।

উচ্চজনে নীচ তুমি কর গো সুন্দরী। নীচম্বনে উচ্চ কর জগত<del> ঈশ্ব</del>রী।। চন্তকে করিতে তুমি পার দিবাকর সূর্য্যেরে করিতে তুমি পার শশধর।। অকালে তোমার মাতঃ করেছি বোধন। সুপ্রসন্মা হও দেবী এই আকিঞ্চন।। দ্ভববাকা এইস্থাপ করিয়া শ্রবণ কন্যাত্রণ অবিলয়ে ত্যজিয়া তখন । সুন্দরী যুবতীরূপ তাজিয়া ঈশ্রী নিদ্রা ত্যক্তি উঠিলেন নয়ন উন্মীলি। উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি দেবী করিয়া ধারণ সম্বোধিয়া দেবগণ কহেন তখন।। সন্তুষ্ট স্তবেতে আমি হয়েছি সবার। বর মাণ দেবগণ যাহা ইচ্ছা যার।। এতেক বচন ভনি কমল-ফাসন। সম্বোধি দেবীরে কন মধুর বচন।। দেবী নিবেদন করি তোমার চরণে। সূপ্রসন্না হও মাতঃ যত দেবপণে।। করিলাম অকালেতে তোমার বোধন রামোপরি অনুগ্রহ কর বিতরণ।। যেবাপ নিহত হয় রাক্ষমের পতি। উপায় কর তাহার ওগো ভগবতী।। অদ্য হতে আগমী নক্ষী যাবত। অৰ্চ্চলা কৰিব তোমা হুগা বিধিমত। যাবৎ রাবণ নাহি ইইবে নিধন। ভোমার ভাবৎ দেবী করিব পূজন।। বিসর্জন তারপর করিব তোমারে যহিৰে তখন দেবী ইঙ্গামত হুলে।। ম্বর্গ মর্ক্ত এইকপে পাতাল নগরে পুঞ্জিবে সকলে তোমা অতি ভক্তিভরে। विश्व शक्रिन थाकिरत जननी . ততদিন তব পূঞ্জা হবে সনাতনী। ক্ঞপক্ষ লবমীতে ভোমার বোধন। করিবে যড়নে সবে আমার বচন।।

এতেক বচন ভনি জগত-জননী। ব্রহ্মারে সম্বোধি কন ওচে পর্যোনি া য়া বলিবে ডাই হবে নাহি হবে আন বঞ্জিত ভোমারে আমি করিব বিধান। বোধিত হইনু আমি রামের কারণে। শিবেষ আন্তেশ আছে জানিবেক মনে।। শিবের আন্লে ডিম কিছু নাহি পারি . পর্যপুরুষ শিব জগতকাণ্ডারী।। তত্ময় মহাজ্ঞানী দেব পঞ্চানন। জাদেশ ভাঁহার করি সভত পালন।। রামের কারণে শিব সদাই চঞ্চল। রামহিত সাধিবারে নিয়ত তৎপর।। বলিতেছি এবে যাহা করহ প্রবণ। আদ্য রক্ষ কুম্বকর্ণ ইইকে নিধন। जरप्राप्ती पित्न युक्त कविदा लक्ष्म्। সেই যুদ্ধে অতিকায় ত্যঞ্জিৰে জীবন।। চতুদলী দিনে যুদ্ধে রাবণ যহিবে। প্ৰমাৰস্যা দিনেতে মেখনাদ মরিৰে।। প্রতিপদে মকরাক্ষ ইইবে নিধন। বন্ধ বীর শ্বিতীয়াতে ত্যক্তিবে জীবন । রামচন্দ্র ভারপর দিব্য ধনু লবে ! সংশৌতে রণমারে প্রবেশিরে গিয়ে।। ঘটিবেক ভাইমীতে দারুণ সমর। রাম-রাবণের বুদ্ধ অতি হোরতর। ষষ্টমী নবমী সন্ধি হবে ষেইকালে। রাবণের মুগুরাশি পড়িবে ভূতলে ৷ পুনঃ পুনঃ শিরোকুদ হবে নিপতন। পুনঃ আবার মন্তক হবে উৎপাদন।। নবমীর অপরাহে রাবণ মরিবে। দশমীতে রামচন্দ্র বিজয়ী হইবে।। এইরাপে পদের দিন আমার পূজন করিবে বড়ন করি ওছে দেবগণ। বিস্বমূলে মম পূজা করিয়া বিধানে। সপ্তমীতে গুহে মোরে আনিবে যতনে । তিন দিন গুরে মোরে করিবে পৃজন . हजूर्य मिटनरङ शृक्षि मिटन निञर्बन ।। সবর্বস্ব অর্পণ করি পৃজিন্সে আমারে। ইইবে সুক্তস ভার কহিনু সবারে । বিপ্ৰ ক্ষত্ৰ বৈশ্য শুদ্ৰ এই সৰ ক্ষন ৷ সতর্বকর্ম ডিন দিন করিবে বর্ধর্যন ।। হিংসা হেখ মাৎসর্য্য কতু না করিবে। কুলহু বিবাদ দবে সক্ৰি ডাঞ্জিবে।। কোন হেত ভাপচয় যদি কিছ হয়। তাহে নাহি হবে কতু বিষশ্ধ হাদয়।। অধ্যাপন অধ্যয়ন কতু না করিবে। ক্রয়-বিক্রপ্রাদি কার্য্য সবর্বধা স্ত্যজ্জিবে।। তিন দিন না কহিছে অর্থ উপার্জন। **छिन मिन कृतिकार्यः कृतित्व वर्ध्यन** । তিন দিন মহানদে করিবেক গান বিপ্রগণে ভোষ্ণা সুবা করিবে প্রদান। নারীর সম্ভোষ সদা করিবে যতনে। বিশ্বপত্রে হোমকার্য্য করিবে বিধানে। এইরূপে পূজা করে যেই সাধুজন। সাকেপ্টির হয় সেই আমার বচন ।। আমার শারদী পূঞা যেই নাহি করে। মহাপাপী হয় দেই জানিগে অন্তরে । পিতৃষ্ণণী দেবঋণী হয় সেইজন। অন্তিরে নিরয় মাঝে কররে গমন।! মহৎ বিপদ হতে করে পরিত্রাণ। এই হেতু মহাষ্টমী হয়েছে স্বাখ্যান।। মধ্ৎ সম্পত্তিদাত্রী এই সে কারণে। মহানব্যী এ নাম জানিবেক যনে।। বিভয়া দশমী হয় অতি শুভদিন। প্রশাসা করে ইহার বতেক প্রবীণ । গুভকর্ম এই দিলে আরম্ভিতে হয় সুকল ফলিবে তাহে নাহিক সংশয়।। শ্বেদীয়া মহাপূজা ক্রিলে সাধন। পরম প্রীতি আমার ইইবে ষেমন।।

সেইক্সপ বাবশের নিধন করিলে। রামের রহিবে কীর্ত্তি অবদীমগুলে । ভূমি মম এই পূজা করিলে স্থাপন। এই হেতু তব কীর্ডি ব্রবে পদ্মাসন।। এখন আমার বাক্য ওনহ সকলে। অদ্য হতে পূজারম্ব কর ভক্তিভরে।। এত বলি ভগবতী তিরোহিত হন। ষথাবিধি দেবীপূকা করে দেবগণ।। মানৰ জাকার সবে ধারণ করিয়ে। ধরাতলে চলিলেন সান<del>শ</del> সাদরে।। তথ্য গিয়া মহাপূজা করেন সাধন মহাপূজা পেয়ে দেবী মহাতৃষ্ট হন।। এদিকে লবমী দিলে স্থাম রত্বর : দেবী পূজা করি যান করিতে সমর।। সেই যুৱে কুন্তকর্ণ হইল নিধন। করে জয় জয় ধ্বনি ক্পিলৈনাগণ।। তারপর অতিকায় সমরে মরিল : ভারপর দশানন রদেতে চলিল।। ইন্ডজিং তারপর হইল নিধন। কত রক্ষ মধ্রে রূপে কে করে গণন ! মিতীয়াতে মকবাক্ষ নিহত ইইল। অসংখ্য অসংখ্য গ্লক জীবন ত্যক্তিল। **কপিসৈন্য মরে কন্ত কে গণিতে পারে।** পঞ্জি রাক্ষ্স কড ডীখণ সমরে!। অসংখ্য অসংখ্য স্কন্ধ উঠিতে লাগিল। অসংখ্য অসংখ্য মূশু হাসিতে থাকিল। **সম্ভক্**মালা হতে রক্ত বাহির হইরে। ক্ষসংখ্য অসংখ্য নদী বহিল চলিয়ে।। ৰাকগণ উৰ্ভ মুখে সানন্দ অন্তরে। 🗫পান আরম্ভিল থাকিরা সমরে।। **ক্টীয়াতে তারপর দারুণ সমর** : **রামস**হ রাবদেন্ডে অডি ঘোরতর ।। <del>টুৰ</del>েল বাঞ্চৰ্দ্ধ বিশুর ইইল। **রাক্ষন্তে** দিব্য খনু ধারণ করিল।।

তখন দ্বামের রূপ অতি ভয়ঙ্কর। রাবর উপরে শর মারেন বিস্তর **।**। কয় দিন ক্রমাগত দক্তিশ সমরে দৌহাকার কেহ নাহি ছির হতে পারে।। অষ্ট্ৰমী নবমী সন্ধি হইল যখন। মস্তুকরাশি রাবণের পড়িল তখন 1 ছেদন যেমন করে রাম রঘুবর পুনশ্চ জনমে শির স্কন্ধের উপর i. একশত আটবার করেন ছেদন। উঠে শির পুনঃ পুনঃ আকর্য ঘটন। নক্ষীর অপরাহে রাম রগ্বর। দশাননে ফেলিলেল ভূমির উপর।. বেমন রাবণ রণে হইল পতন। কাঁপিয়া উঠে পৃথিবী অভি ঘন ঘন।। প্রবর্ত সাগর আদি কাঁপিতে লাগিল ! মহাবীর বিংশহয়ে রমেতে প্ডিল।। দশ্যনন এইবাপে হইল পতন। নারীগর্গ আরম্ভিল করিতে রোদন।। বুণে ডঙ্গ দিয়া যত রাক্ষ্স নিকর। পলায়ন করে সবে দিক্-দিগন্তর।। রুমণী-রাক্ষণ বত আসিয়া সমরে। করি শিরে করাঘাত নানা থেদ করে।। ছনত্বন মন্দোদরী করেন রোদন। কোথা এবে হণ্ম নাথ করিলে গমন।। কেন নাথ ফেলি ফোরে সুচথের সাগরে। চলিয়া অঝালে গোলে অমর্নগরে । বারেক করুণা করি দেহ দরশন। রক্ষা কর অধীনেরে <del>ও</del>ছে **মহান্ম**ন। শোভা পেড বিংশ শিরে যেই কলেবর। সেঁই দেহ হায় হার ধূজায় ধূসর।। উঠ নাথ চল যহি কুসুমকাননে। সৃগদ্ধ কুসুম সদা ফুটিগু যেখানে।। সৌরতে আকুল হতে সভত যথায়। বারেক চন্দহ নাথ উঠিয়া তথায় 🕠

ভালোবাসা সেই স্থানে জানাতে আমারে বসাতে করুণা করি অত্তের উপরে।। ৰুত কথা মধুমাৰা কহিছে আমায় . পড়িয়া কেন এখন ধূলীয় হেধায়। যথার আমাকে লয়ে করিতে গমন নিয়ত কেঃকিলম্বর করিতে শ্রবণ।। প্রফুলিত মন প্রাণ করিত হথায় বাবেক চলহ নাথ চল গো তথায় না বসম্ভের সমাগমে ওছে প্রাণধন। সঙ্গেতে করি আমারে করিয়া যতন । স্তত্ত যথায় ভূমি করিতে বিহার। চল নাথ সেই স্থানে চল একবার। ধরাতলে ক্লো নাথ নীরবে পড়িবে। বারেক বলহ কথা দেখহ চাহিয়ে।. কথা তব সুধামাখা করিতে প্রবণ। সতত উৎসূপ আমি গুহে প্রাণধন।। যদিব অধিক কিবা খহে প্রালেশ্বর ভোমার বিহনে মম ব্যাক্ল শুগুর।। পণ্ডিগভি একমাত্র রমণীর হয় পতি বিনা নাহি কিছু ওগো মহোদয়।। ষেই নারী পতিহীনা অ⊲নী মাধ্যরে। জীবন বিষ্ণুল ভার এ ভব-সংসারে।। পত্তি হেতু প্রাণত্যাগ সুখের কারণ পতিহীনা রমণীর বিফল জনম।। ডোমা বিনা কিবা সূব এ ভব সংসারে। ত্যন্তিক জীবন আমি পশিয়া সাগৱে।। অথবা অনুক্রে পলি ড্যক্তিব জীবন বিষপান করি কিম্বা করিব গতেন। ডোমা সহ সূরপুরে মিলিত ফ্ট্ব। মহানদে দুইজন বসতি করিব তোমা বিনা কিবা ফল ধরিয়া জীবন। সতত তোমার নাথ ইইবে স্মরণ।। শরনে স্বগনে নাথ কিন্তা ভাগরণে গমনে আসীনে নাথ অথবা ভোজনে ।

সতত ভোষারে নাথ করিয়া <mark>স্মরণ</mark>। অন্তৰ্মাধ্য অন্তৰ্মহো হব সৰ্ব্যক্ষণ। . সহস্র সহস্র দৃঃখ করি উপভোগ নারী জাতি যদি পায় পতির সংযোগ।। বিশ্বত হয় সকল সেই সুখোদয়ে। সানন্দ অন্তরে রহে প্রফুল্লিড হয়ে।। উঠ माथ कथा कर कड पडमम । দক্ষিতা ডোমার হয়ে করিছে রোদন। হেন বন্ধু নাহি আর জগত-সংসারে হেরি রহি যার মুখ প্রফুল অন্তরে।। একাকী রাধি ভাষারে ওহে প্রাশেশর। কি হেন্তু চলিয়া গেলে অমরণগর।। ষাহারে বাসিতে ভাল অধিনী ভোমার। কবিলে ডাহারে ডাগে একি ব্যবহার।। ভালোবাসা বুঝিলাম মৃশ্বের কেবল। নৈলে মঙ্গে নাহি কেন নিলে প্রাণেশ্বর।। ও**হে** নাথ রঘুবর ক্রুণাসাগর। জানি জানি ডোমা জানি তৃমিই ঈশ্বর। তুমি জগতের নাথ সদা দরাময়। 🛚 রক্ষা পার জেমা হতে ব্রহ্মান্ড নিশ্চয়। ব্রহ্মাণ্ড মাঝে আমি নিবসঙি করি । নাহি রক্ষ কেন তবে বৈষ্ঠবিহারী। নাম দয়াময় তব বিনিত ভবন। ডোমার দরা এই-ড অখিল-ভঞ্জন। অন্তর্থামী ভূমি দেব জানহ হান্য। হৃদন্ন আমার তোমা কন্তু ভিন্ন নয়।। কেন নাহি তব দয়া আমাৰ উপৰে। কে লবে তোমার নাম জগত-মঝারে ।। সকলি তোমার যায়া ক্মললোচন। স্বাকার পতি তুমি ছাখিল কারণ কার কেবা পত্তি বল কে কার তনয় কেবা পড়ী কেবা পিতা কেহ কিছু নয়। কর্ম্মবশে তৃমি নাথ করহ সংযোগ। পুনশ্চ করহ তুমি উভয়ে নিয়োগ

বুঝিতে পারি সকলি ওহে দয়ময়। কভু কিছু মন নাহি ছিবীভূত হয়। ভোমার মায়ায় মুদ্ধ হয়ে জীবগণ। সংসার মাঝারে সদা করে বিচরণ।। অবলা অজ্ঞান আমি কি বৃথিতে পারি। তোমার মারায় মুক্ক ভোমার চাতুরি।। অধিক বলিৰ কিবা কমলনগ্ৰন করুণা কটাক্ষ মোরে কর বিভরণ।। করে খেদ এই ক্রপে রাবণী দরলী, প্রবোদ প্রদান করে স্নাম রঘুমণি।। প্রবোধিয়া সবাকারে সাজুনা করিয়ে। পাঠায়ে দিল্লেন সূবে আগন আলয়ে।। তারপর বিডীখণ ধর্মপরায়ণ সংকার যথাবিধি করিল সাধন।। পরদিন প্রাতঃকালে রাম রম্বর। জনকীরে আনালেন সবার গোচর। দীতারে হেরিয়ে যত কর্পিসৈন্যগণ। জ্ঞানকী জ্ঞানেতে পদ করিল বন্দন।। কহিল জানজে সবে আহা মরি মরি। কভু নাহি হেল রূপ নয়নে নেহারি।। ইহার কারণে মোরা করেছি ভ্রমণ। ধরাতলে নানা স্থান করি অন্বেষণ। ইহার কারণে বালি হয়েছে নিধন। সুগ্রীব সহিত হৈল বন্ধুত্ব স্থাপন ৷ ইহার কারণে দশ্ধ হৈল লঙ্কাপুরী। সাগরে ইইল সেতু আহা মরি মরি। কারণ ইহার হৈল রাবণ নিংন। ইহার কারণে মলো বাক্ষসের গশ।। সীতাদেবী রাজবধ্ সবার জননী। হেরিনু সাক্ষাতে সবে কমলারাপিণী।। এই মত হর্ষভব্নে কপি-সৈন্যগণ। নানা কথা বলি সরে বন্ধিল চরণ। রঘুবর তারপর সবার সাক্ষাতে। অমিকুণ্ড করি কহে স্মীতারে পশিতে।।

অগ্নিতে বিশুদ্ধ হলে করিবে গ্রহণ : মনে ভাবে এই রূপ কমললোচন।। ব্রহ্ম আদি হেনকালে অমবনিকর । আসি উপনীত হল রামের গোচর।। আর্সিয়া কছে সকলে রাম রম্বরে। অগ্নিতে পশ্যিত নাহি দিবে হে সীতারে।। কমলাক্রপিণী দেবী সবার জননী। করিবে ইহারে শুদ্ধ কভূ নাই শুনি।। ट्रम् कथा मृत्यं कछ ना चटना कथन। দেবগণ এইক্লপে করেন বারণ।। ভারপর দেবরান্ধ অমৃতবর্ধশে। বাঁচালেন মৃত কপিলেনা আদিগণে। দেবগণ অনন্তর করিল প্রস্থান। রাম কবিলেন বিভীষ্থে ক্লজাদান।। বিভীৰণে লঙ্কা রাজ্যে কনয়ে যতনে সহবাস যাত্রা করে অযোধ্যা ভবনে।। যাত্রাকালে সেতুবন্ধ কমললোচন। শিবলিক মহাযত্নে করেন স্থাপন। পরম পবিত্র কথা যেই জন হলে। সে জন অন্তিমে যায় অমর ভবনে।। বিদ্যার্থী যদ্যপি ইহা করে অধ্যয়ন ভার হয় বিদ্যালাভ শাঞ্জের বচন।। অথকাত্মা অর্থোপায় ইহার কৃপায়। কামার্থীর কামপূর্ণ কহিনু সবায় 🕠 পুত্র লভে বখ্যা নারী ইহার কুপায়। পুত্রার্থীর পুত্র হয় জানিবে সবায়। ষতনে লিখিয়া ইহা যেই সাধুজন। কঠে কিবা বাহদেশে করতে ধারণ।। বিয়ুবাশি তার কাছে কড়ু নাইি বার। সুমঙ্গল পদে পদে সেইজন পায়।। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাত্রা ঋষিগণ। সংক্রেপে সবার কাছে করিনু বর্ণন i i মহাবীর হনুমান বিখ্যাত ভূবনে। তাহার সাহায্যে রাম জন্মী হন রূপে।

ভাহার প্রভাবে হয় সীতা অবেশণ ভাহার প্রভাবে হয় রাক্ষম নিধন।। ভাহার প্রভাবে পায় লক্ষ্ণ জীবন। মাহার্য হনুর বল কে করে বর্ণন।। বীরত্ব হনুর বল কে বলিতে পারে। বার রোমে কপিধ্বক্ত কপিধ্বক্ত ধরে।। বলিব অধিক কিবা ওত্তে ঋষিগণ। কার কি ভনিতে বায়ুণ কহু সক্রিন।।



হনুমানের মাহাস্যা প্রসচের জীবের নীলপক আনম্বন ও হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ ক্রম কণিক্ষকের বর্ণনা

সম্বোধিয়া ভবিশণ সনৎ-কুমারে। পুনশ্চ জিঞ্জাসা করে সুমধুর করে।। অপূৰ্বে কথা ভনিনু ভাছে মহাত্মন। বিধির নন্দন তৃমি ছাতি বিচৰুণ।। কৃপিধ্বন্ধ নাম কেন অৰ্জ্জুনের হয়। বল প্রকাশিয়া সেই কথা মহাশন্ত কিরাপে হনুর রোম ধনজন পার তাহা বল বিষ্ণাবিয়া আমা সবাকায় । এতেক বচন ৩নি বিধির নন্দন : কহিলেন তন তন ওছে ঋষিগণ।। পাঁচটি পাশুর পুত্র বিখ্যাত ভূবনে। মধ্যম শ্রীভীমঙ্গেন জানে সর্বজনে ।। তৃতীয় অৰ্জুন নাম সহাবলধর। ওহে শুন শুন যড তাপসনিকর।। পাত্তক-মহিথী যিনি শ্রৌগদী আখ্যান। কমলারূপিণী দেবী সুন্দর সূঠাম 🗤

বাসনা একদা ডার ইলৈ অন্তরে। নীলপত্তে পৃঞ্জিবেন দেব-দেবেশ্বরে II নীলপদ্ধ কে আনিবে করেন চিন্তন। হেলকালে বুকোদর উপদীত হন।। কৃষ্ণা চিন্তিভ দেখি কহে বুকোদর। থেরিতেছি কেন প্রিয়ে বিষণ্ণ অন্তর।। আমা সবা বিদ্যমানে কি খেদ তোমার। কেন আজি পূর্ব্বমত লা করি বিহার।। ক্ষেম চিজ্ঞাকুল ভূমি কিনের কারণ। প্রকাশ করিয়া বল আমার সদন।। জভাব কিসের ডব ওগো প্রিয়তমে। বিববিয়া বল দেখী আমা সহিত্যনে।। ব্যসনা মুদ্রের তব করছ কর্ণন। কামনা ভোমার আমি করিব প্রণ।. ভোমার সাধিতে কার্য্য যদি প্রাণ বায়। ভাহতে বর্গ দ্রেষ্ঠ কহিনু নিশ্চয়।। ঞ্জেক বচন ভনি শ্রৌপদী সুসদী। काम एक्षियां कट्ट अविनयं कवि । গুন গুন প্রাধনাথ করি নিবেশন বিখাদিও যে কারণে হইয়াছে মন । " মনে মনে আকিঞ্চন পৃষ্ঠিব ঈশ্বরে . দশপত নীলপদ্ধ দিব ভক্তিভবে। . নীলপদ্ম কে আনিবে কোধায় পাইব মনের বাসনা আমি কিরাপে পুরাব।। এ চিন্তা করি আমি হয়েছি কাতর এই হেতু সদা যম ব্যাকুল অন্তর।। নতুবা অপর ভার নহিক কারণ। প্রাণনাথ তব পালে করি নিবেদন। এতেক বচন গুনি বুকোদর কয়। সামান্য কার্ত্তে ডব ব্যাকুল হাণ্ট্য।। অবলীন জাতি সহজে গুলবুদ্ধি ধরে। সামান্য কারণে আছু ব্যাকুল অস্তরে।। দশ্ৰত নীলপথ অতি তৃহ্ব জান আনি দিতে পারি আমি সহিত উদ্দান ।। ছিব হও বিধুমুখি না হও কাতর। হাব জামি পূষ্প হেতু অতীব সত্তর !। পূজার উদ্যোগ তৃত্তি করহ সুদরী। নীলপদ্ধ আনি দিব যত শীঘ্ৰ পারি ! বাসনা ভোমার আমি করিব প্রণ। প্রতিভাগ আমার কড় না হবে খণ্ডন।। এতেক বচন বলি পাণ্ডুর নন্দন। নীলপদ্ম হেড় শীয় করেন গমন।। ট্রোপদী পরম তুষ্ট হইয়া অস্তরে হয়ে পূজা আয়োজন অতি ভক্তিভরে।। প্ৰতিজ্ঞা স্থীমের কতু হবে না খড়ন। দ্রৌপদীর এবিদ্যাস ওহে ঋষিণণ।। গদ্ধবৈর্বর উপবন অতীব সুন্দর। ভাহে শোভা পার কিবা সচ্ছ সরোবর।। সেই সরোকরে নীল পদারাশি কাজে i 🗀 সেঁই বন শোভা পায় খোর বনমাঝে।। সেই খন উদ্দেশ্যেতে ভীমদেন বায়। প্রান্তর ড্যক্তিয়া ক্রমে মহাবন পায় া নির্ভয়ে পশিল ভাহে পাতুর নন্দম। কোণা বন কোথা পৰা করেন দর্শন।! চিন্তা করে মনে মনে বীর ত্রকোদর। যদি মোরে বাধা দেহ গন্ধবর্ণ নিকর।। পাঠাৰ সবাবে আমি শমন সমনে। কার সাধ্য সোরে আঁটে এ তিন ভূবনে ॥ এইরাপ মনে মনে করিয়া চিন্তন। বুকোদর বনমাঝে করেন গমন।। ক্ত শশু মহাতক করিয়া ভঞ্জন। মহাবীর মহাবেশে করিয়া গমন।। বহুদুর অতিক্রম করি বীরবর। মধ্যস্থলৈ দেখিলেন পথের উপর।। ভীষণ বানর এক করিয়া শয়ন। রয়েছে নিদ্রিত যেন মৃতের মতন।। বুড়িয়া রয়েছে পথ কপির ঈশ্বর। ভাছা দেখি মহারুষ্ট বীর ব্যকাদর।।

গহর্লন করিয়া ভীম কংহল তথন। উঠবে বানর বেটা অধ্য দুর্জন . এইরূপ মহারোবে কহে বুকোদর। দৃক্পাত নাহি করে কপির ঈশ্বর। ভাহা হেরি বুকোদর অতি ব্লেখভরে। ডভর্জন গভর্জন করে ফারে উপরে ,। ভূপিবৰ ভাকস্মাৎ নয়ন মিলিয়ে। কহিতে লাগিল ভীমে বিনয় করিয়ে।। হইয়াহি ছাতি বৃদ্ধ ধ্যে মহোদ্য পীড়াতে হয়েছি তাহা ঞ্বর্জর হানয়।। উঞ্চানের লক্তি নাহি গুনহ্ বচন। লাগুল সরায়ে তুমি করহ গমন।। ট্যশ্বর করুন তব কল্য:ণ বিধান। দয়া করি পাশ দিয়া কাই মন্তিমান।। এতেক বচন শুনি পাণ্ডুর নন্দন। লাঙ্গুল ধরিয়া ক্রমে করে উত্তোলন।। সেই লেজ কার সাধ্য তুলিবারে পারে। বিশ্মিত ইইয়া ভীম নয়নে নেহারে া দুকোদর সাধ্যমত করেন যতন। মারিল কবিতে লেজ ভীম উত্তোলন।। বিশ্বিত হয়ে তখন বীর বৃক্টেনর। মনে মনে বহু চিন্তা করি ভারপর .। ভাবিজেন নহে এই সামান্য বানর। দেব কিন্তা দৈত্য হবে অথবা কিন্নর ।। করেছি অন্যায় আমি করিয়া তর্জ্জন। জানিতে হইবে এবে হয় কোন্ স্থন। সবিনয়ে এত ভাবি ধীরে ধীরে কয় 🕽 কপি রূপী তল শুন ওহে মহোদয়।। সামান্য বানর স্থামী নহে ড কখন। কুলা করি বল তুমি হও কোন্জন!। না বুঝে করেছি আমি জপরাধ যত ৷ কবিয়া প্রকাশ বল করি প্রণিপাত।। এতেক বচন শুনি কৰে হনুমান পান্তুপুত্র ভূমি তন গুন হে ধীমান।।

বায়ুর লন্দল ভূমি ওছে বৃকোদর ত্ৰুমান মম নাম বাংগুর কোড়র। বনমাঝে আসিয়াছ পঙ্গের কারণে -সেরেছি জানিতে ভাহা কৃহি ভব স্থানে । তোমার কারণে আহি আদিয়ে হেথায়ে কপটো গুইয়া আছি কহিনু তোমায়।। সম্বন্ধেতে ভাতা তুমি ওহে বৃকোদর। ডোমার মালে বাঞ্জে আমার অন্তর।. তেখে। বীরে এই হেতু করিতে দর্শন। পথি মাঝে আছি ডাই করিয়া শায়ন।। তোমারে হেরিয়া বড় লভিনু পীরিত। বলিব এখন যাহা ভনহ বিহীভ ।। ম্পেতেছ তিনপথ তিন দিকে বায়। বামপথে চলি যাও কহিনু তোমায়।। নাহি গেলে অন্যপথে কার্য্য সিপ্তি হবে। অধিকন্ত অমঙ্গল অবশা ঘটিবে । বামপথে এবে তুমি করহ গমন আমার বরেতে হবে কমিনা পূর্ণ 🛭 অতিক্রম বহুদূর করিলে ধীমান পড়িবে নয়নে তৰ সুন্দর উদ্যান। । গৰুকা উদ্যান সেই কহিনু ছোমায় আছে বহু নীল পদ্ম জানিবে তথায় । নীলপদ ভঞ্চ হতে করিয়া গ্রহণ। কৃষ্ণার বাসনা শীত্র করহ পুরুণ ,। আমার বরেন্ডে তুমি বিজয়ী ইইয়ে গুহেতে সানন্দে ব্যবে নীঙ্গপদ্ধ লয়ে।।। এতেক বচন শুনি ভীমশেন কয় নিবেদন গুল গুন গুহে মহোদয়।। ক্লব্ৰুলী তুমি দেব বীর হনুমান। তোমার চরণে করি অসংখ্য প্রণাম । কে বৃথিবে ডবডন্থ জগত হাঝারে। বেই জানে সেই ছাজে একান্ত ভান্তরে। কত কাভ ত্ৰেতামুগে ক্রিয়াছ তুমি তোমার সাহায্যে সীতা পার রঘুমণি।

অধিক বলিব কিবা ওহে মহোদয়। স্কুপা করি দেহ খন হইয়া সদর। **इन् कट्ट वृत्कानत किया ख**क्तिमा**र**। মমপারে অবিলয়ে করহ প্রকাশ।। দানযোগ্য যদি হয় ভোমার প্রার্থনা সফল অবশ্য হবে পুরাব কামনা।। এতেক বচন শুনি করে বুকোদর। নিবেদন করি প্রভূ তুর্মিই শঙ্কর।। অন্য কৌন বহে মম প্রয়োজন নহি। যাহা মার্গি নিবেদন করি তব ঠাই।। কুরু সহ পাতবের হইবে সমর। করিকে সাহাদ্য তুমি চাই এই বর । মোদের পক্ষেতে যাবে সমর-অঙ্গনে এই বর মাণি দেব ভোমার সদনে।. ভীমের বচন গুলি বীর হনুমান কহিলেন ভন শুন গুহে মতিমান।। যা বলিলে সভা বটি উচিত আমার। কিন্তু এক কথা বলি শুন শুলাধ্যৰ। ত্রেতাযুগে রামপাশে আন্তিনু কিঞ্কর। দশানন সহ যুদ্ধ করেছি বিস্তব । রাক্ষসেরা কত শত মম বাহুবলে। নিপতিত হয়ে গেছে শমন আগারে।। সেই একদিন গেছে গুহে বৃক্ষোদর। পেঞ্চলে একালে ভাব অনেক অন্তর।। কালেতে সকলি দ্ধান হয়ে যার কয়। कालवर्षा वस्त्रीय मग्न मन्नव्या। তেমন বীর এখন আর কেহু নাই। কাহার সঙ্গে যুঝিব বল দেখি ভাই।। মম বাংবল বল সহে কোন্জন বসুমতী মমভার সহিত্তে অক্ষম।। রামনাম স্মরি আমি **আপন ওপ্তরে**। দাঁড়াব হৰন ভাঁই বসুমতী 'পরে।। ধরাদেধী রসাতলে করিবে পমন। নিশ হবে ছারখার ওহে সাধুজন।।

বলিতেছি অভএব শুন বুকোদর। আর আমি নাহি যাব করিতে সমর।। একগাহি রোম মম করহ গ্রহণ। ইহার প্রভাবে হবে বাসনা পূরণ।। এই রোম অর্জ্জনের রখোপরি লয়ে। মনের উল্লাসে দিবে ধ্বজান্তে বীধিয়ে । ক্রপিধবজ্ঞ নাম পার্থ করিবে ধারণ। বিশেষ বিবরি বলি করহ শ্রবণ।। যুক্তকালে এই রোমে মহাফল হবে। দেহবল অর্চ্জুনের ত্রিওপ বাড়িবে 🖂 কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যবে হইকে ঘটন। এই ক্লেম উচ্চেম্মরে করিবে গর্জন। . মাঝে মাঝে রোমগাছি করিবে চীৎকার। টিংকারে অযুতসৈন্য হইবে সংখ্যর।। টিংকার এক্রপে রোম করিবে যখন। শক্রাসন্য দশ্শত ইইবে পতন।। আশীবর্গদ করি ভোমা ওছে বুকোদর। আপন কাজেন্ডে এবে হও হে সত্তর। এত বলি হনুমান হন ডিয়োধান নাহি কিছু জার হেরে ডীম মতিমান।। উদ্দেশ্যে প্রণাম করি শব্দর-চরণে। নীলপন্ম হেড় বান গদ্ধবর্ণ উদ্যানে।। হনুর আ**দেশমত কেই পথ** দিয়ে। গৰুকৰ্ব উদ্যানপাশে উপনীত গিয়ে।। বনমধ্যে ধীরে ধীরে করিয়া গমন। সরোবরে নীলপক্ষ করেন দর্শন । নী<del>লপদ্ম</del> ভধ্য হতে লইয়া যতনে। হাসিতে হাসিতে দেন কুঞার সদনে।। নীলপদ্ম পেয়ে ধনি ভানন্দিত মন। ফতনে করেন দেবী পূজা আয়োজন। ষেই রোম দিয়াছিল বীর হনুমান। অর্জুনের রথধবজে হল অধিষ্ঠান !। এই হেতু কপিংবন্ধ নাম পার্থ ধরে। বিস্তার বর্ণনা আছে পুরাণ অস্তরে।।

সাক্ষাং শহর বীর অঞ্জনানন্দন।
মাহান্য ভাইরে বল কে করে বর্গন।
একে সাধ্য জগতে আছে বল করে।
শিবের মাহান্য কহে করিয়া বিস্তার।
এই বিশ্ব শিবময় ওয়ে শ্বিকাশ।
ভাইরে ভূষিতে যেই পারে ভক্তিভরে।
সেজন অন্তিমে যায় কৈলাদনগরে।
পুরাণে সুধার কথা অতি মধুময়।
বিবারিয়া কবিবর হরিষ হাদ্য।।



শিব-বংশ বর্গন প্রসঙ্গে বস্তু ইইতে গণেশের উৎপত্তি ও তদীয় গঞ্জমূতের বিবরণ

ব্যাস আদি ঋষিগণ সনৎকুমারে। জিজ্ঞাসা পুনশ্চ করে অতি সমাদরে।। দেক মাহাপ্যা শিবের করিনু শ্রবণ। যাহা জিজাসি এখন করহ বর্ণন।। শিব-বংশ বিবরণ করিয়া বিস্তার। বর্ণন করহ এবে ওছে ওপাধার।। শিবের শব্দন সেই দেব লয়োদর। গ্ডমুখ কি কারণে মন্তক উপর।। সবর্বাগ্রে তাঁহার পূজা হয় কি কারণ। করিয়া বিস্তার তাহা কহু মহান্থন।। এত শুনি ব্ৰহ্মসূত কৰে ধীরে ধীরে। শ্ববিগণ শুন শুন কহিব সবারে। প্রকৃতিক্রপিণী দেখী নগেন্ত-নন্দিনী. পরমপুরুষ হন দেব শূলপানি।। এ দৌহা হইতে হয় স্কণত স্ঞান ! সৃষ্টিকন্তৰ্ নাহি জান অনা কোনক্ষন।।

যতেক পুৰুষ আছে সংসাৱ মাঝারে। শিবাত্মক সবে হয় জনিবে অন্তরে। স্ক্রপতে যতেক নারী কর সরশন। পাকটোরূপিনী সবে ওছে ঋবিগণ!। পুংলিজরাপক হ্ন দেব মহেশর <u>রীলিকরাপিনী দেবী ডাপস-নিকর।।</u> এই যে হেরিছ বিশ্ব স্থাবরজঙ্গম। শিব-দেবী লিগকপী ওক্তে থবিত্তম ।। অধিল জগত এই শিব-বংশ হয়। শিবান্তক সবর্ব বিশ্ব নাহিক সংশয়।। ধনখাঝে অক্সিয়াছে পাল্লের কারণে। পেরেছি জানিতে তাহা কহি তব স্থানে।। আমি তোমার কারণে আসিয়ে হেথার। কপটে ভইয়া আছি কহিনু ভোমায়। পৃথক শিবের বংশ কিছু নাত্র নাই। বলিনু নিগুড় কথা সবাকার ঠাঁই।। শিবশক্তি যুত হন দেব নারায়ণ পিকণক্তিমূত ব্রহ্মা আর দেবগণ্ । শিবশক্তিময় বিশ্ব কহিনু সবারে ! শিবশক্তি ভিন্ন কিছু নাহিক সংসারে।। ঋষিগণ শুন শুন বৰ্ণিব উগুম । গণেলের বিষরণ অতি পুণ্যগুম।। যেই জন ভাক্তি করি অধ্যয়ন করে। অথবা শ্রবণ করে একান্ত অন্তরে । গণপত্তি ভার প্রতি পরিতৃষ্ট হন। সে জন অস্তিমে বার গলেশ সদন ।। বিদ্যাকামী বিদ্যালান্তে গণেশের বরে ৷ সেই তত্তভান পায় আপন অন্তরে . হনার্থীর হন হয় কামার্থীর কাম। মোক্ষার্থী মুকতি লভে নাহি হয় আন। স্তপত্মাতা একদিন কৈলাস-ঈশ্বরী। সম্বোধি শন্ধরে কহে ওহে ত্রিপুরারি । মহেশব ওন ওন আমার বচন। অপত্যে অধিন বিশ্ব আছে পঞ্চানন।.

বংশতীন যেইজন সংসার মাঝারে। নাহি ক্রিয়া অধিকারী হয় সেই নরে । মম বাকা অভেএৰ করহ শ্রহণ হও তুমি পুত্ৰবান এই আকিঞ্চন।। আছার উদরে ভূমি গুছে ত্রিপুরারি। অদৃ(ই জন্মাও পুত্র এই ব্যঞ্জা করি। দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ তারে কহে মিষ্ট ভাষে দেব পঞ্চানন।। গুনু তন গ্রিরসূতে বচন আমার। অনুচিত ব্যক্য কেন কহ বারবার।। জনৎ সংসারে ঘেই হয় গৃহী কন। অবশ্য তাহার হয় পুত্র প্রয়োজন । আমি কভু গৃহী নহি পর্বক্তনন্দিনী। পুত্ৰে মা কিবা কাজ বল পেখি শুনি।। কুচক্র সকলে করি যত দেবগণ ভোমারে আমার করে করেছে অর্পণ। নৈলে প্রয়োজনে কিবা আমার ভার্য্যায়। নহিক গৃহস্থ আমি কহিনু ভোমায় া গৃহী হয় ৰেই জন জগত মাঝারে পুত্র আর ধন সেই অভিলায করে।। পুত্রের কারণ শুদ্ধ ভার্য্যা প্রয়োজন গৃহীজন পুত্র বাঞ্ছে পিতের কারণ।। মরণ আমার নাই অনহ সুদরী। পুরে মম কিবা কাজ বুঝিবারে নারি। বিশ্বে টেই জন করে ব্যার্থি নিরূপণ। উধ্ধ সইয়া ভার কিবা প্রয়োজন।। পরমপুরুষ আমি ভূমি যে প্রকৃতি। সদা<del>বল রাগে নোঁহে</del> করি অবস্থিতি।। জাখারাম রূপে দেঁহে করি বিচরণ। বল দেবী পুত্ত লয়ে কিবা প্রয়োজন।। এতেক বচন শুনি পৰ্বতনন্দিনী। বিনয় বচনে কুহে ওহে শূলপাণি।। দেব দেব ভগবান **ওহে** ত্ৰিলোচন। যা বলিলে মহে তাহা অযুক্ত কথন।।

করি তবু নিবেদন শুন হে শকর। অপত্য-বাসনা সদা মম নিরম্ভর।। অপত্য জন্মারে দাও আমার উদরে ! যোগ ত্যজি আমি তারে পালিব সাদরে!! আমি সদা পুত্র লয়ে করিব পালন। তুমি সলা খোগী হয়ে কর বিচরণ।। চুম্বিতে পুরের মুখ হয়েছে বাসনা কুপা করি পূর্ব কর আমার কামনা। আমারে যদ্যপি কর ভার্য্যা বলি জ্ঞান পুত্র উৎপাদন কর ওহে মতিমান। এতেক দেবী<del>র</del> বাক্য করিয়া শ্রবণ। উঠে যান রোষভরে দেব পঞ্চানন।। কৃহিদেন শুন দেবী বচন আয়ার। বংশ ইচ্ছা হাদি হতে কর পরিহার।। করিব সতত ভূমি পুত্র আকিঞ্চন দেবী পুত্ৰখন যদি লভ কদাচন। বিবাহ-বিমৃ**খ হবে লে পুত্র তো**মার। বংশ নাহি রবে দেবী কহিলাম সার।।-এই বলি চলি যান দেব পঞ্চানন -বিমনা ইইয়া দেবী রহেন তখন।। পার্বেজীর দুই সখী জয়া ও বিজয়া। দেখিল তাহারা বিষাদিত হরজায়া।। শিবের নিকটে তারা করিয়া গ্রমন। প্রবেখি বচনে কত করিল সাম্ভন ।। তাহে স্থোব পরিহার করি মহেশ্বর। পুনশ্চ আসিল ফিরি দেবীর গোচর।। বিমনা দেবীরে হেরি করে পঞ্চানন। মহাদেবী ভন ভন আমার বচন। ক্ষে দুংখ পুত্ৰাভাবে কল্লিছ সৃন্দরী।। কৈলাস-ঈশ্বর আমি ভূমি সুরেশ্বরী। ৰদি পূত্ৰলাশ্ৰে ভব হয় আকিঞ্চন ৰঙ্গি বাঞ্চা হয় পুত্ৰে করিতে চুম্বন।। ৰাদনা পূরণ কর ওগো সুরেখরী। **এবনি তোমারে পুত্র সমর্পণ করি**।।

এক্ত বলি দেব দেব দেব পঞ্চানন। পার্বতীর বস্ত্র এক করি আকর্ষণ।। পুটলী করিয়া তাহা পাকতীর কোলে। দিলেন ফেলিয়া 'পুত্রলহ' এই বলে।। তোমারে জনয় এই করিন অর্পণ। বাসনা পুরায়ে কর বরন চুম্বন।। এতেক বচন শুনি পক্তি-কুমারী। গুন খন কহিলেন গুহে ত্রিপুরারি। মম রক্তকর্ণ বদ্র করিয়া গ্রহণ। পুত্র লহ বলি ফোড়ে করিলে শুর্পা। কি করিব বস্তু লয়ে ওহে ম**হে**শ্বর। পুত্র-বাঞ্জা করিতেছে আমার অস্কর I. পুত্রকার্য্য কভু নাহি হইবে বসনে। পরিহাস কর ভ্যাগ ধরি গো চরণে । নহি আমি পত্মতি ওচে পঞ্চানন রক্তবর্ণ বস্তু মম কিংবা প্রয়োজন ।। পুত্র লাভে লডিতাম যে সুখ অন্তরে। ৰসনে সে সুধ বল হবে কি প্ৰকারে। এরূপ বিলাপ করি গিরিজাসুন্দরী আধোমুখে চিড়া করে বন্ত্র কোলে করি। আপনার অ্রোপরি রাহিয়া বসন পরিহাস-বাব্দ্য দেখী করেন চিন্তন । কি আশ্চর্য্য অকসাৎ দেখ ঋবিণাণ। সেই বস্ত্র পুত্ররূপ করিল হারণ।। দেবীর অঙ্কেতে বন্ধ পুত্ররূপী হয়ে। করিতে থাকে স্পদন থামিয়ে থামিয়ে।। পুনঃ পুনঃ সেই পুত্র করয়ে স্পক্ষন। গিরিরাজ ভাহা দেখি আনন্দিত যন ! 'জীব জীব' বলি সন্তিয় আশীবর্নদ করে পূত্রমুখ খনঘন নয়নে নেহারে। জীকন পাইয়া শিশু করয়ে রোদন। মাতার আনন্দ হুদে বাড়িল তখন।। গিরিবাজ আনন্দে তারে করে স্তনদান। অবিরাম জনদৃশ্ধ শিশু করে পান।

করি **শিশু স্তনপান প্রথুদ্ধা**রদন। হাস্য করে মুহর্দ্ব অডি বিমেশ্ছন। পিতৃপানে যন খন নেই শিশু চায় চুখন করে জননী মুখর্শুছ ভার 🕡 বালবেরে ঋণকাল করি আলিকন সংখ্যেষি শিবেরে দেবী কহেন তখন।। মহেশ্বর শুন শুন প্রণমি চরুদে। জেমার কৃপায় পুত্র লভিন্ এক্ষ্যুপ 🕫 দয়া করি পূত্র তৃমি করিলে প্রদান। তব নাম আন্তভোষ থহে মডিমান।। ভাষার বাড়্য এখন করহ ভাবণ ৷ একবার পুত্রধনে করছ গ্রহণ।। একবার ভাষে লহ এই পুরুধনে। ন্দের প্রভু একবার আপন মধ্যে । পুত্রমুখ দর**ল**মে কিবা সুখ হয়। বৃক্তিতে পারিবে প্রভূ স্কূমি দরাময়।, পুরমুখ कि मूद्ध रूत्राक्ष भूषम। পারিবে বুঝিতে তাহা ওহে পদানন । এতেক বচন শুনি দেব শূলগাণি। কহিলেন ওন ওন পবর্বত-নদিনী। বিধির অপূর্বর্ধ নীলা কে বলিতে পারে। কার আছে হেন মাধ্য ক্লগত-সংসারে। পরিহাস করি ভোষা দিলাম বসন। হৈল তাহে ভাগাবলৈ তব পুত্রধন। অন্তুত বিধির দীলা শুঝিবারে নারি। অপুত্র করহ পুত্র দেখিগো সুন্দরী।। এই পুর বস্ত্র হতে ইইল স্ভান। বিরূপে পাইল দেখি আপন জীবন।। এতবলি পদ্মহত্ত করিয়া বিস্তার। পূত্র বলি অস্টোপরি রাখে আপনার।। নিপুদ নয়নে পূত্রে করেন দর্শন। পুনঃ পুনঃ দেখে শিব করি নিরীক্ষণ।। स्त्रनम् वस्कृषं क्रि मृजश्रीम তন তন কহিলেন কৈলাস ভামিনী।।

ক্রমিয়াছে পুত্র গুব অতীব সুন্দর। তার গ্রহ্ প্রতিকৃত্য ইহার উপর। অক্সকাল ভবপুত্র ধহিবে জীবন . হবে অল্পকাল মধ্যে জীবন নিধন ।। এফরাগ ভালো ভাহা শুনরো সুনরী মরিণে বর্দ্ধিত হয়ে বড় দুঃখ করি।। বড় হয়ে বথাৰথ হয়ে ওণবাল মরিলে তাহাতে করে অতি কষ্টগান। তন দেবী অতএব না হও কাতয় অল্পকাল মধ্যে তব মরিবে কোন্তর । বলিতেছে এইরাপ নেব পঞ্চানন সহসা আশ্চর্য্য দেখ প্রহে কবি গণ। উত্তর শিরেতে শিত হাস্তাপরে ছিল। অকমাৎ হস্ত হতে ভতানে পড়িল। মহেশের হস্ত হতে পদ্ধিল মেমন। সে শিশু অমনি ত্যাজে আপন জীবন ,। দেহ হতে শির তার পৃথক ইইল। উমাদেবী তাহা দেখি কাঁদিতে লাগিল। হা বংস হা বংস বলি ককেন রোদন বিশ্বয়ে আকুল হন দেব পঞ্চানন । দেকীরে কাতর দেবি দেব শুলপাণি। কহেন মধুর স্বরে গুন ত্রিন্যানী।। <u>রোদন করহ (দিবী আত্ম সম্বরণ)</u> বিলম্ব ক্ষুণেক কর পাইবে নন্দন 🗇 পুত্র ধনে ভূমি পেশী পাইকে অচিরে। নাহি কর পুত্রশোর জ্বাপন অন্তব্ধে 🕕 পুত্রশোক ত্যন্ত নেবি করহ শ্রবণ। অ'মি বাঁচাইৰ পূত্ৰে কহিনু বচন। পড়ি আছে ছিন্ন শিব অবনী মাঝারে , তুলিয়া যোজনা কর অতি শীঘ্র করে।। এতেক শিবের বাজ্য করিয়া শ্রবণ। ব্যস্ত হয়ে ছিল্ল শির করিয়া গ্রহণ। করিল যোজনা দেবী ছিন্নদেহ পরে। কিন্তু নাহি যুক্ত হয় শুন ডাডঃপরে।।



বুকোজা সাধ্যমত করেই করন মারিল করিছে লেক স্থীয় ইকোলন ॥

তাহা দেখি চিন্তাকুল কৈলাস ঈশবী। অধােমুখে চিন্তাকরে দেব তিপুরারী।। দৈৰবাদী অকস্মাৎ হাইল তথন। ওহে শস্তু তন ভন দেব পঞ্চানন। তৰ পুত্ৰ ছিন্ন শিকা গ্ৰহদোকে হয় বোজনা এ শির নাহি ইইবে নিশ্চয় :। অপর কাহার শির করি ভানয়ন। করহ বোজনা উক্তে ওচে পঞ্চানন । ! ব্যার এক কথা বলি বন মন দিয়ে। তব হয়ে ছিল শিক্ত উত্তর হইয়ে। **অত**এৰ যার শিশ্ব করিবে ছেদন , উন্তর শিয়তে সেই হবে পঞ্চান।। তাহার মন্তক শব্দু আনহ হুরায় , তবেত বাঁচিৱে শিশু কহিনু তোমার। এতেক আকাশ-বাণী করিয়া শ্রবণ। <del>ণিবীরে আখাস ধেন দেব পঞ্চানন ||</del> নানাঘতে প্রবোধিয়া পাব্বতী সভীরে। স্বীর নদীরে শিব ভাকিলেন পরে।। আজ্ঞায়াত্র নন্দী আসি উপস্থিত হয়। ভাষারে সম্বোধি নিব মিষ্টভাবে কয়।। তহে নশী শুন শুন আদেশ আমার। তোমার উপরে দিনু যে কার্য্যের ভার।। অবিলম্পে গিয়া ডুমি কর অন্নেকর। উম্বর শিয়রে ওয়ে আছে কোনজন।। বেরাপ পারহ তার মন্তক আনিবে ! আমার এ শিশু ভবে জীখন পাইবে। আন্দের পাইরা মন্দী শ্বরি থিনয়ন। অবিলয়ে দ্রুতগতি করিল গমন।। বিচরিল ক্রমে ক্রমে এ জিন ভূবনে <del>উত্তর</del> শিশ্বরে লাহি দেখে কোনছলে।। পরেতে অমুরাবতী করিয়া গমন। **েনে ঐরাবতী গন্ধ করিয়া শয়**ন।। ফাছে শ্বানেতে গভা উন্তর শিক্ষরে। ভাহারে হেরিয়া নন্দী হরিষ অন্তরে।।

উদযোগ করিল শির করিতে ছেদন চীৎকার করিয়া উঠে ইন্দ্রের বাহন। বৃংহতি নিনাদ করে অতি সোরতর। চকিত ইইয়া দৰে জাসিল সত্তব।। ইজ আমি সবে তথা করে আগমন। নন্দীরে হেরিয়া ইন্দ্র করেন তথন।। কোথার তে ডমি থাক বল শীঘ্রতর। নালিতে উদ্যত কেন এই গঞ্জবর।। আদিয়াছ কি কারণে ইন্দ্রের ভবনে : পঠিয়েছে কোন জন বল এই স্থানে।। ভোমার হাভেতে অসি কিন্সের কারণ। অন্তুড আকার ভব করি দরশন 🖭 কে তৃমি কাহার লোক বল ছবা করি। আসিয়াছ কিবা হেতু আমার নগরী | এতেক বচন শুনি নন্দী বীর কর। মাহাদয় শুন শুন ময় পরিচয়।। শিবের কিছর আমি নদ্দী অভিধান। শিবের জাদেশে আমি আসি এই স্থান। ঐরাবত শির আমি করিয়া গ্রহণ। শল্পুর নিকটে তুরা করিব গমন।। শিকের ভনয় হয় পরম সুক্র। উত্তর শিয়রে ছিল সেই শিশুবর।। অকম্যাং হস্ত হতে ইয়েছে পতন , শির ভার ডাহ্যাভেই হয়েছে ছেকন।। সে শির যোজনা নাহি ক্ষদোপরি হয় . আসিয়াছি সেই হেতু ওহে মহোদয়।। দৈৰবাণী হইয়াছে তনহ রাজন। গ্রহদেবে শিশু শির **হয়েতে** পতন। উত্তর শিয়রে শিত ছিল হস্তোপরে। এহেতু ধে জন আছে উত্তর শিয়রে।। মত্তক তাহার আনি ক্রিলে যোজন। পুরশচ বাজকু পারে আপন জীবন 🔢 আসিয়াছি এই হেড় ডোমার নগরে। দেবিলাম তব গজ উত্তর শিয়রে।।

তাই আমি গন্ধশির করিখ গ্রহণ। ঐরাবত অংশা ভূমি কর বিসর্জন । যদি বাধা দেহ ইন্দ্ৰ ইহাতে আমায় যহিবে লমন গুহে কহিনু তোমায়।। লিখের তনয়ে প্রাণ প্রদান করিতে। নিশ্চয় বধিব আজি গজ ঐরাবতে। এতেক নন্দীর বাক্য করিয়া ঋবণ। মহাক্রোধে রোধি উঠে মেবেন্দ্র তখন।। অবিলয়ে দেবগণে করি আহান . সবার সাক্ষাতে কছে নন্দীরে ধীমান । শ্বাবানে মশ্যনে থাকে দেব পঞ্চানন। ওন ওন ওহে নন্দী করহ প্রবণ । আসিয়াছ বৃবি তার হইয়া কিন্কর कि छन्। विदेश वन प्रम शक्तवत् ॥ জমর নগুরে আজি আমি বিদ্যমানে কন্ধ সাধ্য বধে বল আমার বাহনে । এত বলি শুল তুলি গেবেক্স ভখন নলীরে বহিতে বান হয়ে কুছমন।। নন্দী ভাহা দেখি করে ভীষণ হস্কার ভন্মীভূত হয়ে শুল হয় ছারখার ।। দেবরাজ শূলভক্ষ করি দরশন রুষ্ট হয়ে গদা ইন্স করিল গ্রহণ। লিক্ষেপ করেন গদা নন্দীর উপরে। অনান্নানে নন্দী ভাছা ধরে বাম করে।। ফেলে নন্দী সেই গদা ইচ্ছের উপর। ইন্তৰক্ষে গিয়ে গল পড়ে ছোহতর।। গলার আঘাতে ইন্স ব্যথিত হইয়ে। প্রহে ভূমে ক্ষণকাক ব্যাকুল হাদরে।। তারপর পুনঃ শূল করিয়া প্রহণ। নন্দীর উপয়ে ইন্ড্র করে বিসর্জ্জন। লঘু হড়ে নন্দী বীর অসি লয়ে করে देखिकरा (यदे भूज विशा (छम करड ) দেববাজ ভাহা দেখি হয়ে কুদ্ধমন। পুনশ্য ভীষণ বস্ত্র করিল গ্রহণ ।

নন্দী বীত্ত তাহা দেখি অতি রোষ ভরে শক্তরে শারিয়া রূপ ভয়ক্ষর ধরে । সহসা মাতনী তথা করিয়া গমন। ঐরাবত গছ ইন্দ্রে করিল অর্গণ । ঐরাবাত আরোহিয়া দেবরা**ন্ধ** পরে। নশীর সহিত যুক্ত মহারোবে করে।। ইন্সেহ মিলি আসি যত দেবগণ নন্দীর উপরে করে বাণ বরিষণ 🐠 মহাভোৱে বহুকিলে জলদণ্টল। নিক্ষেপ যেহন করে পর্বর্ত সকল। সেইরূপ শরবৃষ্টি করে নন্দীপরে! দৃকপাত তবু নন্দী তাহে নাহি করে।। ভীষণ আকার নন্দী অতি ভয়ঙ্কর। পাষাণ কঠিন দেহ মহাবলধৰ।। বামকরে অসি শোচে অতি সূশোভন হঙ্কার শক্ষেতে শর করি বরিষণ । ছাড়িয়া নিঃস্থান শর নিবারণ করে। দেবগণ তাহা দেখি বিমৃদ্ধ অন্তৱে। অকলাৎ নন্দী বীর ছাড়িয়া হন্ধার। ঐরাবত গল্পবরে করিল সংহার।। গজের মন্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল। ছাহাকার দেবণণ করিয়া উঠিল। গম্বলির লয়ে নন্দী করি আগমন। শিবের নিকটে আসি করিল অর্পণ .। নন্দীর বিক্রম দেবি দেব মহেশব। মহানক্ষে আলিজন মিলেন বিশুর ।। তাওপর গঞ্জশিব করিয়া গ্রহণ। শিশুর স্কল্পেতে লয়ে করেন যো**জ**ন । যোজন যাত্ৰেতে লিও বাঁচিয়া উঠিল। পর্যম সুধর ক্রপ নয়ন তুলিল। স্থলতনু খবর্বকায় গজেরুবদন। জ্ঞবাপুষ্প সম তার অঙ্গের বর**ণ**। শশাহ সদৃশ মুখ সুদর ধবল। মদ গল্পে ভ্রমে সদী হুমর সকল ।

লিবের সমীপে লিও কিবা শোভা পায় আনদে পার্বভীদেবী পুলক্তি কার।। পুত্র মুখ ছল ঘন করেন চুম্বন আনাপে আনন্দ অঞ্চ হয় নিপতন। হয়েছে শিবের পুত্র অতীব সুন্দর। ষোষণা হইল ক্রমে ব্রিলোক ডিতর।। অনন্তর দেবগণ মিলিয়া সকলে i উপনীত হন আমি কৈলাস অচলে।। দেখিতে সবার ইচ্ছা নিধের নন্দন। মরি মরি সেই পুত্র অতি সুশোভন ।। শদ্ভর অক্টেন্ডে শিশু কিবা শোভা পায়। সুদ্রর বদন আহা মরি কিবা তায়। ব্রহ্ম আদি দেবগণ করি আগমন। বালকের অভিবেক করেন তবন।। প্রযোশি<sup>ত</sup> দিল নাম বলি লম্বোদর। সর্বাদের মধ্যে লোভে শিশু মনোহর।।

• পর্যানি ভগরন ব্রহ্ম। আদিতে ক্যাবান জীকৃত্ব সনাতন অনাধি জন্ম জরা মৃত্যু ক্লইও পুরুষ সৃষ্টি মানলে সৃইভাগে বিশুক্ত হয়ে আধা অহে ভার হ্রানিনী শক্তিময়ী নারী রাধা-বাণীকে সূজন করেন। সেই স্বাধারাদীর বাম আসে লক্ষ্মী ও ছিহালে খেকে দেবী সরস্থতীর আবিভবি হয়। তথন ইক্তিবু অঙ্গ থেকে শ্রীরাধন্য শক্তি প্রয়োগে যে নারায়ণের জন্ম হয়েছিল সেই নারামণের নাভিগতে ফন্ম হয় প্রসারে পৰ হতে ক্ষম ৰঙোই প্ৰসাহক কলা হয় দেব পৰবোনি এই মহানপুক্তর হান্ধা বেদ সৃক্ষন করেছিলেন, সেই বেলের ছড়িলান্য বিষয় হল সমাভম ধর্মালোচনা এতাও কর্তব্য। অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক বৃদ্ধিমান মাণ্য একটা কথা বুকতে পারে বে মনুষ্য ধশ্য লাভ করে সেই পূর্বভ জন্ম সার্থক ক্রা উচিও। আহার লান নিজ্ঞা মৈথুন প্রভৃতি সাংসারিক ভোগা ভনিত সুখ ন্তে প্ত, কীটাদি নিপ্রয়েমিতেও পাওরা বেতে পারে। যদ হনুবা জীবনের আরু এই অনিতা ও মিখ্যা সৃথ প্রবিশ্ব হান্য অভিবাহিত হতে যায় ভাষ্টো মনুষ্য ৰূম লাভ করে আমরা कि लामाध्र ७ किया भारत इन। यनुषा क्रायत्र नवर वर्ख्य ४ ক্সম **হল অনুপমের একং স**ডিকোরের সুখ লভে করা ধার কলন অন্য কেলেও সুথ নেই সেই মহান ও স্থায়ী সুখ হক व्यवसम्बद्धाः स्वयस्थारक स्वाना तावर आशु २५ मा 'ठार०दे मनुवा **ত্রীন্**তনের পরম সার্থক।

নেই হেতু সর্বদের অগ্রেতে পূজন। ইইকে শিশুর ইহা শাস্ত্রের বচন।। সঞ্জতী মহানদে লেখনী লইয়ে। অর্পণ করে শিশুরে পুলক হুদরে।। পদ্ধবোনি জপমালা করেন অর্পণ। গঞ্জর'জ দিল ইক্স হয়ে ফুলমুন।। পদ্মাবক্তী পদ্ম দিল আনন্দের ভারে ব্যাঘ্রচর্ম্মণ দেন শিব হরিষ অস্তরে । বৃ<del>হ</del>ুপতি\* যজসূত্র করেন অর্পণ। পুথিবী সামদে দিল মূর্ষিক বাহন।। মুনিগণ রুক্তরণ শিবের নন্দনে। নানায়তে স্তব করে ঐকান্তিক মনে। অনন্তর পশ্বযোমি করি সম্বোধন। পুলকেতে পঞ্চাননে কহেন তখন।। মসবাক্য তনত্তন ওছে মহেম্বর। ত্তব পুত্র তব সম অবনী ডিডর।। সক্র্বদেব আগ্রে পূজা ইইবে ইহার সকলেবে তব পূজা ওহে গুণাধার। আদি অন্ত সর্বগৃহে তোমার পূজন। ইইবে অবনীতলে ওহে পঞ্চানন স্বর্ব দেবগণ মধ্যে তোমার নন্দন। অধীশ্বর হৈল শস্ত্র আমার বচন।।

<sup>•</sup> বৃহস্পতি দেবতাদের শুক্ত ভার পুত্র ছিলেন ভবংগ্র ভরতক্রের পুত্র গর্গস্থান তিনি কৃষ্ণ বলরম্মর নামকবণ করেছিলেন। সেই গর্গমূনি একসনর কৃষ্ণকে অভিশাপ দিথেছিলেন অনুশাবের সঙ্গে ক্রের স্থাব

তৰ খণ বাহা আছে তোমার সদনে ৷ তাহা হতে হোষ্ট হৈল কহি তব স্থানে । এই হেতু গনাধিল আখ্যান ইহার রটিবে অবনীতকে প্রহে ওপাধার।। গঞ্জমুখ হেন্ড নাম হৈল গঞ্জানন। জারে এক নাম বলি করত শ্রবণ।। ভোমার কিঙ্কর লগী \* করিয়া সময ঐরাবতে নাশিয়াহে ওচে মহেশ্র।। এক দন্ত ভগ্ন করি মন্তক আনিয়ে : দিয়াহে শিশুর স্কলে সংনক্তে যোগারে।। এই হৈতু একদন্ত হৈল এক নাম। বীজক্ষণ নাম বৃইল হেরম্ব জাখ্যান 🗈 তব পুত্রে বেই জন করিবে শ্বরণ। ভার পালে বিঘুরাশি না যাবে কখন। এই হেড়ে বিল্লেখন জাখ্যান ইহার। রটিরে ধরণীতলে ভহে তগাধার।। ষণাকালে ফেইজন করিবে স্মরণ ৷ শব্দ করিবে ক্রিয়ারত্বে থেইজন।। মনোরথ পূর্ণ তার অচিরেতে হয়। আমার বচন ইহা কলু মিখ্যা নয়।। বাবত মঙ্গল কর্ম্মে ভোমার নন্দন। পূজনীয় হবে অগ্রে গুছে পঞ্চানন। ইহার পূজায় হবে সহার অর্চনা। লিন্ধ হবে মনোরও পুরিবে কামনা।।

এত থলি ক্ষান্ত হন দেব পদ্বাসন। ঐব্যাবত দুঃখে ইন্স হৌনভাবে রন। মৌনভাবে কিয়ংকণ করি অধিষ্ঠান। শিবেরে সংঘাধি কহে ওত্রে মডিমান।। দেবদেব মহাদেব ওছে জিল্যান পাৰ্বভী ঈশ্বর ভূমি জগভ কারণ। ভোষার কিছর নন্দী মহাবলাধার। মম এরাবভ গ<del>জে</del> করেছে সংহরে । করিয়াছি অপরাধ তোমার সদনে ক্ষমাকর ওচ্ছে দেব নমামি চরণে।। ন্ধ শির যাঁহারে পারি করিতে অর্পা। গঙ্গশির ভাঁরে দিন্তে করেছি বারণ । অপরাধ এই হেতু হয়েছে আমার। ক্ষয়া করু তব পদে করি নমস্কর। ইন্দ্ৰের এতেক বান্ধ্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাবে কহে তাঁরে দেব পঞ্চানন।। ঐরবৈতে ভিত্রশিরা সাগর সলিলে। অবিলম্বে দেবরাক্স দেহ গিয়ে ফেলে। ইইকে বখন ইন্দ্ৰ সমুদ্ৰ-মহুন। সেইকালে পুনঃ পাবে বারণ রভন।। দেববাজি খন গুন বছন খামিত। ঐরাবত গজ তব হয়েছে সংবাস । ঐরাবত শির ভূমি করেছ্ অর্থণ। জ্যমিও ভোমারে দিব বিষয়ারি ধন।। এতেক বচন শুনি ত্রিদিব ঈশ্বর। চলি গেল প্রথমিয়া অমর নগর। ব্রহ্ণ আদি সূরণাণ হরিষ জন্তরে। অবিলয়ে চলি গোগ নিজ নিজ পুরে।। পাৰ্বতী সহিতে দেব দেব ত্ৰিলোচন গুর্দেশ্যে সহত্যন করেন পঞ্চন। গলেশ প্রথম খোগী মহাভন্তজানী। বিশ্বখ সংসার সূথে হইলেন তিনি।। অনন্তর ঋষিকণ আর্শিক্স কৈলাসে। ন্তব করে গদেশের মনের উন্নাদে ।

<sup>•</sup> নবী — শিবের একাজখন্চর । ফুর্মীও নবীর মত নিবের খন্তর । উভরে সর্কানি শিবের পালাপালি অবস্থান করেন ক্ষিত আছে মুগরি সবী জয়া ও বিজ্ঞার পূর্বর বথাক্রমে নবী ও ভূগী। ভারা মুক্তন শিব - দুগরি পরমান্তর ও প্রধান গার্থচয় ছিলেন।

বিয়েশর — পদেশ ঠাকুরের ভাপর নাম থিপ্লেশর। কারণ তাঁতে একমনে শ্বরণ করতে পারকোসমূদ্য বিদ্ধ, ব্যাঘাত ও প্রতিনার সম্মুখ হড়ে হর না ভিনি বৈক্ষরকের পরম পুরুত্নীর ও স্থায়ক দেবতা ব্যাসদেবের নিকট উপরিষ্ট হয়ে সমগ্র মহাভারত গ্রাষ্টি তিনিই পিশেন্টিপেন

গ্ণেশ হেরস্থ গণনাথ মহোদয় পাব্ৰতী নন্দন দেব গিরিশ তনয়।। দেবরাজ গজানন বিভুবিনাশন . বোগীশ্বর লম্বেদের মুবিক বাহন।। চতুব্বহি অগ্রপুজ্য লিপির ঈশ্বর। মঙ্গল আলয় দেব ব্যাঘ্রচম্মীদর।। একদন্ত মোক্ষদায়ী সুভত্র বদন। পদ্মকর দন্তকর বিষ্ণু পরায়ণ 🔒 সাক্ষাৎ শকর তুমি পরমার্থ জ্বানী। হুরিওণকারী দেব ডোমারে নমামি।। সদানন্দময় দেব অতি মনোরম। জয় ও বিজয় দেখ তৃমি মহাত্মন।। নাম স্তোত্র গণেশের মেই জন পড়ে। পদে পদে সুমজন জতে সেই নরে।। ষাত্ৰাকালে পূজাকালে কিয়া দানকালে। তিন সন্ধ্যা প্রানকালে কিম্বা প্রাম্বকালে 🕕 অথবা মঙ্গল কৰ্ম থেই কালে হয়। এই স্থোত্ত পড়িবেক নাহিক সংশয়।। অথবা ভকতি করি করিলে শ্রবণ। ভার পাশে বিদুরাশি না ঘায় কখন।। পুক্রলাভ ধনলাভ সে জনের হয় প্রত্যহ মঙ্গল তার ঘটিবে নিশ্চয় II মহাভক্তি ইষ্ট্রদেবে জনমে ভাহার। ৰাঞ্ছিড সাধন হয় শাস্ত্ৰের বিচার 🗤 ম্বব করি এইরূপে যত ঋ বিগণ জ্ঞাপন তাপন স্থানে করিল গমন।। 🖚 সকথা প্রেশের কহিনু সবায়। পুষক শিবের বংশ নাহিক ধরায় . মসের এই বিশ অন্তিমে সংহারে স্কীহার মাহান্দ্র্য বল কে বুঝিতে পারে।। 🎮বের অপর পূত্র আছে ঋষিগণ। তব্য নাম কার্তিকের জানে সর্বজন। লে পুর কৌমারগ্রত করে আচরণ : বিশাহ নাহি ভাহারো ওছে ঝবিগণ।।

কবিয়াছিলে জিজানা যে সব বিষয়। কর্ণন করিন ভাষা ওহে ঋবিচয়। বাসনা এখন যাহা বলহ সমৃত্রি ক্রিব কীর্ত্তন ভাহা স্বার গোচরে ।। যেই জন একমনৈ করয়ে ধ্রবণ। অধবা ভক্তি করি করে অধ্যয়ন।। সিদ্ধ হয় সুনিশ্চিত বাসনা ভাহার। সেন্ধন অন্তিমে যায় কৈলাস আগার।। দেবতা উপরে ছতি যেই নাহি করে। নাহি কতু গুরুডাঁকৈ যাহার অন্তরে।। পিতৃ মাতৃগরে ভক্তি না করে কখন। শিব বিষ্ণু ভেদ ভাবে টেই মৃঢ়জণ।। যেই দেবন্দিদা করে হরিষ অন্তরে পর্মারা হেরি কামে অমনি শিহরে।; পরন্তবা দেখি হয় লোডিত অস্কর मान करि भूनः हर्द्ध (यरे भूष्ट्र मद्र ।। তাহার নিকটে নাহি পড়িবে কখন। স্মীপে ভাহার নাহি করাবে শ্রবণ। তাহার নিকটে পড়ে থেই মৃত্যতি। হয় তাহার অন্তিমে নরকেতে গতি। সুধার সমান কথা অতি মনোরম। বিবরিয়া কবিবর পুলকে মগন।



কার্ক্তিকেরের বিবরণ

সনংকুমার কথা করিয়া শ্রবণ। জাননিত হয়ে শৌনকাদি ঋষিণণ।। সম্বোধিয়া ঋষিগণ সনংকুমারে। জিন্তাসা পুনশ্চ করে সুমধুর স্বরে।।

তব্ মুখে ভনিভেছি অমৃত কথন। অন্তর জুড়াল আয় জুড়াল ক্রবণ।। তোমার ফুপায় মোরা লক্তি তত্তুৱান . যাহা এখন জিল্পাদি কং ছতিমান । গুণেলের জন্মকথা করিলে কীর্ত্তন বলহু এখন কার্স্তিকের বিবরণ। ষড়ান্ম কিন্সপেত্তে নিজ জন্ম ২৫ব / मिंदे प्राव रक्ता वन विवाद भा करते। ক্ষন্ম কোখায় হয় কহ মহাত্মন। কার্ডিকেয় নাম ধরে কিনের কার্থ । শরজনা একনাম শুনেছি তাহার। দেবসেনা-অধিপতি সেই গুণাধার !: ববিতে কাহারে হন সেনরে ঈশ্ব। এই সৰ বিবরিয়া বল যোগীছর।। কৌতৃকী হয়েছি মোর' করিতে শ্রবণ। বিস্তার করিয়া বল ওহে মহাস্ন।। **ভৌমার পশ্চাতে মোরা ওনিয়া সকলে!** সংসার-সাগর যোর তবি অবচ্ছেল। ভাঙ্গিয়া সংস্তুতে নর মায়াজানে পড়ি। মুদ্ধ হয়ে থাকে সদা ভূলিক্স বীহরি! আৰুসুখে নিরন্তন করে অভিনাব , পরকাল ফল ভার হয় যে প্রকাশ।. নাহি বৃদ্ধি <del>আগে লেষে করে গরি</del>তাপ। সতত অন্তর দেহে পেরে মনস্তাপ ।। এতেক বচন শুনি বিধিয় নদন। ত্তন তান কহিলেন ওছে ঋষিগণ। স্তনিয়াছি স্থেকাপ জাপন এবংগ। সেরপ বলিব সব সবা বিদ্যমানে।। পৰিত্র পুরাণ কথা পরিয়া প্রবর্ণ। পৰিত্র ক্রিব হানি প্রতে ঋতিগণ। কার্ত্তিকের বিষয়ণ অতি মধুময় খন সবে মন নিয়া ভহে খবিচয়। বিবাহ-বিমুখ সেই শিবের *ন*দন। এখন সূত্রার্গ দাছি হেরী কদড়ন্।।

জন্ম কথা ডাহার বলিব স্থারে গুন সৰে মন দিয়া অতি ভক্তিভবে । সতী দক্ষয়ভো দেহ করি বিসর্ভান। দিধারূপে মেনাগর্ভে করেন প্রমন (, রুত্ম লম দুই ডগ্নি হিমালয় ধরে। প্রথমতঃ গঙ্গা জন্মে উমা ভার পরে।। জনমিয়া গঙ্গাদেবী সূত্রপুরে বান। মেনা ভাহে হিমণিরি মহা দৃংখ পান।, উমাদেবী ভারপর দভেন জনম। উমারে পাইয়া শোক করে বিসন্ধর্মন।। শৃশিকলা সম উন্না দিন দিন বাড়ে। পিতা মাতা হর্ষ পান হেবিয়া ভাঁহারে।। একদা নাবদ খাষি কবি আগমন। হিমালয় পাশে আসি ফেল দরশন ে নানাকথা কহে ঋষি অন্তঃপুরে বার। মেনকা সহিত দেখা হইল তথার। যথাবিধি মেনা দেখী করেন পুরুষ পুৰুৱা প্ৰেয়ে দেব ঋ বি আনকো মগল ।। কথায় কথার কবি ফেনকারে কয়। ভোমনে ক্লার দেখি তম শবিচয়। . সামাশ্য নহেক দেবী ভোষার *সন্দি*নী। পরমা প্রকৃতি ইনি ভবের জননী। मूनि नात्न निर्व्हत्न करिश अवदः। কন্যা পরিচর মেনা জাহিল তথ্য।। দেব খৰি তারপর বাহিন্তে আসিয়ে হিমণিনি পালে বলে পুলক ইনেয়ে।। কথার কথার কবি কচেন তথন ন্তন শুন দিবিরাজ আমার বচন। কমললোচনা পিরি ভোষার মন্দিনী। পানবোগ্য হইকাছে ছেন মনে গণি 🗤 কাহার করেতে ভারে করিব অর্পণ। কি হেতু নিশ্চিত্ত আছ বলহু রাজন () ব্যন ঐত্যেক শুনি গিব্রি হিমালয়। ন্তন ক্ষম কহিলেন গুছে মহোদয়।।

আগ্নার নন্দিনী ঋষি কানন ভিতরে করিতেছে তপশ্চর্য্যা একান্ত অস্তরে । সতী যোগাপত্তি পাবে এই সে কারণ। তপ করে বন মধ্যে ওছে মহাত্মন া পুর্ব্বজ্ঞয়ে পতি যিনি আছিল ইহার। বাসনা ভাঁহা**রে পাবে** গুহে গুণাধার । এহেত নিশ্চিন্ত আছি ওহে মহাত্মন্। নিজে যত্নবতী কন্যা পতির কারপ।। এতেক বচন শুনি দেব ঋষি কয়। বা বলিলে সত্য বটে ওহে হিমালয়।। তথাপি উদ্যোগী থাকা উচিত ডোমার অনুদ্যোগী হলে পরে বিপদ তাহার।। উদযোগী পুরুষ নাহি হয় সেইজন তার কার্য্য নষ্ট হয় শান্ত্রের বচন। যদ্যপি আপন পতি লভিকার তরে। আছে তব কল্যা ততে কানন ভিতরে বদ্যপি উদযোগী থাকা উচিত তোমার 🛚 কন্যাদান ফল হেতু ওহে গুণাধার। লব্ধব্য লভিতে নাহি উদ্যোগী ফেজন ! গৃহী বলি গণ্য সেই না হয় কখন। ষতএব হিমালয় গুনহ কান। হ্ন্যার বিবাহ হেতু করহ যতন। বিশ্রগণ সহ তুমি মন্ত্রণা করিয়ে। <del>স্ম কর যোগ্যবরে সানন্দে হুদরে ।।</del> 🕰তক বচন ভনি হিমালয় কয়। निरुप्तम छनि दलि अस् यस्त्रालय।। **ক্ষহার করেতে ক্মা! করিব প্রদান।** ক্ষিত্র করিয়া বল তুমি মতিমান। **ব্দহার করেতে** কন্যা করিলে অর্থপ। **২ইতে সুখিনী তাহা করহ বর্ণন**়। 革 বেন্তা তত্ত্তকানী তুমি মহাশয়। 🚁 করিয়া বল উচিত যা হয়।। **এতিক বচন ভনি নারদ ধীয়ান**! 🕶 তন কহিলেন ওহে যতিমান।।

যোগ্যপতি আছে গিন্তি ডোমার কন্যার। যাহার কারণে জন্যা কানন মাথার। যাহারে লভিতে যত্ন করিছেন সতী উপযুক্ত পাত্র তিনি কৈলাসের পতি।। বয়মান্মা মহাবাহু মেই ম**হেশ্ব**। কুবের যাহার গুহে নিয়ত কিম্বর।। দেবগণ পৃষ্ধনীয় সেই পঞ্চানন। তাঁহার করেতে কন্যা করহ অর্পণ। এতেক বর্চন শুনি হিমালয় কর। আ্যারো বাসনা তাই ওছে মহোদয়। জর্মণ করিব রুদ্যা মহেশের করে। অন্যথা নাহিক ইম্থে কহিনু তেমেরে। দেব ঋষি শুন শুন আমার বচন শিবেরে জনহ তৃমি আমার সদন।। দেব ঋষি এই কথা ভনিয়া শ্ৰবণে। তথান্ত বলিয়া মান মহেশ সদনে। কৈলাসে শিবের পাশে করিয়া গমন। বিনয় বচনে কহে মারদ তথন।। শশ্ৰেণ ভাষ মনোবথ হইল পূরণ পুনবর্বার তব সতী লাভেছে জনম। গঙ্গাদেবী জন্মিয়াছে যাঁহার আগারে মতীও রূমেছে তথা কহিনু হোমারে।। তোমাকে পাইবে পতি এই সে কারণ . মহাবনে তপ করে ওচ্ছে পঞ্চানন। হিমালয় পালে আর মেনার গোচরে। তব কথা বচিয়াছি সামন অন্তরে।। তোমার করেতে কন্যা করিবে অর্পণ। দম্পতির মনোবাড়া ওহে পঞ্চানন।। অতএৰ মম বাক্য তন মহেশ্বর অবিলয়ে চল ষথা হিম গিরিবর 🖯 সেবিবে তোমারে গৌরী একান্ত অন্তরে। ভূমিও লভিবে সতী কহিনু তোখারে । শুনি এতেক বচন দেব পঞ্চানন। ওন ওন কহিলেন ওহে মহাত্মন্ .।

গঙ্গারূপা সতী পান্ত করিয়াছি আমি। শিরেভে রেখেছি তাঁরে ওছে মধ্যমূনি। তন্য নারী এবে আরু কিবা প্রয়োজন। মেই গঙ্গা সেই সতী ওহে মহাধ্বন। বচন শুনি প্রতেক দেব ধবি কয়। মম বাক্য শুন শুন থতে মতোদাঃ। সতীদেবী দিঘারপে সভেছে জনম। গলা উমাধ্যই দৃই ওচ্ছে পজানন।। গলারে ধরেছ ভূমি আপনার শিরে। উয়ারে বামাঙ্গে ধর অতীব সাদরে।। এতেক কক্য ঋষির করিয়া শ্রবণ ৮ তথান্ত ৰলিয়া *চেব মেৰ* পঞ্চানন।, নারদ সহিত্তে হান, হিমালয় পূরে। বিপ্রবেশে উপনীত উম্মর পেচরে।। উমা সতী গেই স্থানে তপেতে মগন। সেই স্থানে বিপ্লবেশে যান পঞ্চানন। ধীরে ধীরে উমাপাশে গমন করিয়ে। মধুর বচনে ভারে কহে সন্মেধিয়ে। निमनी काश्तर छुचि दसह मुमदी. বি নাম ধরহ তুমি বল তুরা করি।। এ হেল বয়কে তথ কিলের করে।। তপস্যা সময় ছব নহে কদাচন। ভূমি দেবী সূকুমারী পরত রাপসী। ৰবিছ্ তদ কি হেতু ধনমাৰে। বসি। এতেক কল শুনি উমাদেবী কর বলিতেছি শুন শুন মম পরিচয় । আমি হিমালয় কন্যা উমানাম ধরি। শিবেরে সাগিয়া তপ কাবনেতে করি।। ণিবেন্দে পাইব পতি এই সে কারণ। কাননে বসিয়া তপ করেছি সাধন।। ছিনু পৃত্র্যজ্ঞত্মে আমি মধ্যের আগ্রারে। দক্ষজ্ঞে দেহ ডাজি খাত চরচেরে!! পতিনিন্দা নিঞ্জ কর্মে করিয়া প্রকণ। দক্ষযন্ত্ৰে ভাছেছিনু আপন জীবন।

প্ৰদত জনমি আসি হিমানয় যার ভাশ্চর্যা করিতেছি মহেলের ভরে।। এতেক কলে ছলি দেব প্ৰান্ন : কহিলেন তন সতী আমন্ত্র বচন ।: স্রামেণ সভুত নিব শালানে মলানে। কুরাপ দেখিতে তথ্য জামে সর্বজনে। নাছি ষয় নাইি বাড়ী নাই ভিছু ধন। ব্যায়েচর্ম্ম কতিদেশে করিছে ধারণ। পাগল সমান ফিরে ফেয়ানে সেখানে। ভাহারে বাঞ্ছিত পতি বিসের কারশে।। তুমি ওলে গুনবড়ী পর্যা সুন্দরী। শিবে অভিনাষ কেন বল ত্বা করি।। ইন্দ্রানি দেবতঃগণে করি বিসার্ভন শিষের পাইতে সাং কিসের কার্ব ,। কঠোর তপ্স্যা কেন শিবের কারণে মতী ভূমি গুণবড়ী কহি ভব স্থানে। চিত্ত হতে শিব আশা কর বিসার্জন ভনুরতে পতি লাভে করি আকিছন।) যেমন ভোষার রূপ শুনহ সুনরী ভৰ নথ সম নছে সেই ত্ৰিপুৱারি।। এতেক বচন ভনি উয়। সভী কয়। ব্রন্দাচারী ভান ভান আৰু মহোমর।, মম পাশে শিব নিন্ধা না কর কথন। হেলবাক্ত মুখে নাহি আন কলচন 1 রেই কাক্য ভলি আমি পূরব জনমে। নিজ দেহ ত্যান্তহিনু সক্ষের ভাষ*নে* ।। সেই বাব্য কেন ভূমি কহ ব্রস্বাচারী। গতি অগতির সেই নেব ত্রিপুরারি। আমার বাধ্য এখন কর**ং প্র**বণ। তব্ব কর মহেশের ওচে মহাদান। উভয়ের ভাহা হলে প্রারশ্চিত্ত হবে দৈলে আমি কিংবা তুমি নহকে ভূবিৰে।। উমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ' ব্রস্বচারী লিবস্তুতি করেন চখন।।

শিব হর জিনয়ন শুহে জিপুরারি। প্রমথ অধিপ ভূমি কৈলাস বিহারী 🖟 সকর্মেনন্ময় ভূমি শ্রম্বিল কারণ। ব্যাপিয়া রয়েছ তুমি অখিল ভূবন।। কালরূপী ভূমি দেখ করি নয়স্কার। অপতির গড়ি ডুমি সার হড়ে সার।। ব্ৰহ্মচারী মুখে গুৰু করিয়া শ্রবণ . আনকে উৎফুর হয় উমার নয়ন।। ব্ৰহ্মচাব্ৰী-ক্লপী শিৰে সংস্থাধন কবি। মিষ্টভাবে করে উমা নগেন্দ্র-কুমারী।, ব্রহ্মচারী শুন শুন করি নমস্তার। শিবতত্তজানী ভূমি ভহে ভণাধার । শিবের স্বরূপ ভূষি ভোষারে নমামি। প্রসীদ প্রসীদ দেব করি যোড়পাণি : তোমাতে শিবেতে ভেদ না করি দর্শন . পুনঃ পুনঃ নমকার ওছে মহাত্মন।। উমার এতেক বাক্য করিরা শ্রবণ। প্রথাচারী রাপী শিব হরিবে মণন। অবিলয়ে নিশুরূপ ধারণ করিয়ে। উমার সম্মুধে রহে পুলক-হদয়ে।। আহা মরি কিবা শোচা বৃষভ উপরে। বিভৃতি ভৃষণ আদে জনমন হরে '। নাপথক উপবীত গলদেশে তাঁর। ব্যান্তকর্ম কটিভট্টে সুন্দর আকার।। শশিকলা শোভে শিরে আহা মরিমরি। বৰম্ বৰম্ মূপে যাই বলিহারি । সম্মূৰে উমাৰ থাকি দেব জিলোচন। কহিলেন মিষ্টভাষে করহ প্রবণ।। তুমি পাইতে আমাত্তে ভনহ সুন্দরী। **এত** বলি **অন্তর্ধান হন** ত্রিপুরারি।। মহাযোগী গঙ্গাধর গঙ্গারে কভিয়ে। পরম আনন্দে আছে মস্তকে নইয়ে। **শে হেতু** অপর নারী বা**ঞ্** নাহি করে। বদানকে বৃহে শিব গলা লবে শিরে,।

উয়ারে দর্শন দিয়া করেন প্রস্থান। হিমা**লর শৃঙ্গে বলে দেব** সন্মাবান 🖂 আপন যোগেতে মন করে নিবেদন। শারদের মুখে গিরি করিল শ্রবণ। বান্ত হয়ে কন্যা লয়ে শিবের সংনে। পরিচর্যা হেতু রাশে অতীব বতনে ়। উমা সতী পিড় জাজা ধরি শিরোপরে। সেবা করে মহেশের জড়ি ভক্তি-ভরে।। নিশিরে শিশিরে কট করেন সুরুরী। পণ্ডিপাবে মনে মনে দেব ত্রিপুরারি।। কিন্তু মহাযোগে হত দেব পঞ্চানন। উমার উপরে মন না দেন কংন।, এদিকে দেবতা সহ দেব পঞ্চাকর। বহক্ষণ প্রামর্শ করেন বিস্তর ।। শিবের কিরুপে যোগ ইইবে ভঞ্জন <sup>।</sup> উমারে কিরাপে শিব করিবে গ্রহণ। এইরাণ বিবেচনা করি পদ্মযোগী কামদেৰে পাঠালেন যথা শৃচ্চপাণি।। ভাগিতে শিরের যোগ চলিল হলন। পুষ্পাধন হাতে কিবা অতি সুশোভন।। হিমালয়ে ধীরে ধীরে হঙ্গে উপস্থিত। শিবের পাশোত ধায় মদন ছবিও।। আৰুণ টানিয়া ধনু করেন টন্ধার। মেহিনাদি বাগ ভাহে যুডে গুনাধার।। ভাহা দেখি কলসখা বসস্ত ধীমান সখার পাশেতে রহে হয়ে মৃর্দ্ধিমন।, পুষ্পরাশি নানাবিধ যুবটল ভখন। গন্ধে আমোদিত হয়ে অখিল কানন।। এদিকে শিবের চিত্তে জন্মিল বিকার : ভাহা দেখি জান্ধান্তাম করেন থিচার। চিত্তের বিকার জন্মে কিসের কারণ কেন আন্দি বিচলিত ইইডেছে মন । এইরাপ বিবেচনা করিয়া অস্তব্রে। নয়ন মেলিয়া হর দৃষ্টিপাত করে।।

চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে পঞ্চানন। অক্সাৎ দেখে পালে মদন তথন। कविया घडली धन् तत्त्वरह पॉड़ाता পঞ্চবাণ পঞ্চশর কার্ম্মকে যুড়িয়ে ।। ভাহা দেখি ব্ৰোহৰণে দেব পঞ্চানন। আরম্ভ নয়নে করে মদন দর্শন।। ভখন ললচিনেত্র হইতে ভাঁহার : বাহিত্রিল অগ্নিকণা দ্রীবণ আকার ।। দেখিতে দেখিতে অগ্নি করিয়া গমন। মদনের ভস্মীভূত করিল তখন । হার হায় কি হইল দেবগণ করে করাঘাত করে ব্রতি বক্ষের উপরে।। সাধ্য কার শিবপালে করয়ে গমন মহেশেরে কার শক্তি করে নিবারণ, ভশ্মীভূত হয়ে কাম আনন্দ আকারে। গুপ্তভাবে বহুহ পিয়া উমাধ শরীরে। কামদেহ ভন্ম পরে লয়ে পঞ্চানন। আপনার কলেবরে করেন লেপন।। তারপর উয়া দেবী কামভাব ধরি মহেশেরে নিরীকণ করেন সৃক্ষরী। তৰ্মন সকাম হন দেব পঞ্চানন। পরিতৃষ্ট ভাহা দেশি বত দেবগুণ। সেইকালে হিমালয় সামন অন্তরে। উদ্যোপ করেন কন্যা অর্পিতে শিবেরে । ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি যত দেবগণ , সমৰেত সবে আসি হলেন তখন। বিধি অনুসারে দেব দেব ত্রিপুরারী : উমারে গ্রহণ করে সমদের করি।। বিধানে উমার সহ হয় পরিণয়। উমারে পাইরা শিব হরিত হুদর।। শ্তার পর তন তন এক আকর্ব্য ফুন। তারক নামেতে দৈত্য আছিল দৃর্ক্ষন ।। ভাহার পীড়নে যত অমর নীকর। জুলাতন হয়ে কষ্ট পান মিরস্তর ।।

দেবতার বাজ্য দৃষ্ট করয়ে হরণ। বজভাগ লয় কাড়ি সেই দুরাত্মন।। হেন সেনাগতি নাহি বিনালে ভাহায় নেখগণ 💐 হেড় ব্যাকুল চিম্ভার 🕕 জনো যদি শিবতেক্তি একটি নন্দন। দৈত্য তাবুক হবে তবে বিনাশন।। এই হেতু ব্ৰহ্মা আদি অমর নিকর। কর্যোড করি করে শিবের গোচর। মহেশ্বর তন তন করি নিবেদন। এই বিশ্ব তোমা হতে হয়েছে সৃক্তন।। এখন বিনষ্ট হয় দেখ ত্রিপুরারি। তাৰক নামেডে দৈত্য দেবভাৰ অৰি। সল্ল পীড়ন করিছে এ তিন ভূখন। বিশ রহে অরি নাহি ওহে পঞ্চানন । হৃদ্ধে হদি তব তেজে একটি কুমার রক্ষা পায় তবে প্রভু জনত সংসার । অতএব কৃপা কর দেবগুগোপার। বিহার করহ প্রভু নইয়া উমারে।। ভেগ্নার তেজেতে যদি জনমে নন্দন। মরিবে তবে তো সেই দৃষ্ট দুরক্রন।। বচন এতেক গুনি কৈলাদের পতি তথাস্ত্র বলিয়া করে ইলাবৃতে গতি : দেবতার কার্যাসিদ্ধি করিবার ভরে শিব ইলাবৃতে যান লইয়া উমারে ।। ইলাবৃতকার্য পরে করিয়া গমন . মত্ত হুন বিহারেতে দেব পঞ্চানন। উমার সহিত দেব করেন বিহার। বিহারে নহেন তৃপ্ত গ্রন্থ দয়াধার।। শত বৰ্ষ ক্ৰমে দিব্য অতীত হইল। ভথাপি বিহারে নাহি বিশ্বতি জন্মিল ।। ব্ৰহ্মা আদি ভাহা দেখি বত দেবশ্য : ভীত হরে পরামর্শ করেন তথম।। কছে সৰে পরস্পরে কি বলিব আর। ऋनका ना ८५वि कष्ट् आरहन विश्वतः।

<del>কি অনর্থ হবে ইথে</del> বৃঝিবারে নারি। কিক্লাপে হবেন ক্ষান্ত দেব ত্রিপুরারি। দিব্য শউবর্থ গেল যাহার মৈথুনে। ধরিবে পৃথী তাঁহার জনরে ক্ষেনে!! ধরশীর সাধ্য নহে ধরিতে ভাঁহার। চিগ্রা করে এইরাস দেবতা সহায়।। বহু চিন্তা এইন্দ্ৰণ কৰিয়া তথন। ব্রাহ্মণেরে কভিপয় করেন প্রেরণ । আদেলে ব্রহ্মার যত ব্রাহ্মণ নিকর। উপনীত হন গিয়া শিবের গোচর।। দুইজনে শিব শিবা বিহুরে বধার। বিপ্রগদ উপনীত অচিরে তথ্যয়।। প্রোভাগে বিপ্রসংগ করি সর্পন। অবনত করে দেবী লক্ষ্যম কন।। ব্যপ্রভাবে বস্ত্র দেবী করে পরিধান। অধোনুধে লজ্জাবলে করে অবস্থান।। তদৰাই কেই ছানে পুৰুষে না বায়। ভথায় গেলে পুরুষ র**ম**ীত পায়। অন্ত্রে দেবীর শাপ জানে সর্ব্বজন। যদি কেহ সেই স্থানে করয়ে শমন !! পূরুষত্ব যাবে তার নারীক্রসী হয়। এ হৈছু তথাৰ নাহি যায় নৰচৰ ়া বিপ্রগণে নিক্রমিয়া গিরিছা সুন্দরী লক্ষ্যবলে আধাে মুখে রহে বস্তু পরি।। থকমাৎ শিবতেজ স্পর্শিল ধরার। অগ্নিদেব ব্যস্ত হয়ে নিলেন ভাহায়।। কিন্তু তেজ ধরিকারে সক্ষম না হয়ে ভীত হয়ে গঙ্গাগর্ভে বিলেন ফেলিয়ে ! পঙ্গাদেবী ধরিবারে না হয় সক্ষয়। কৈলাসেতে শরবনে ফেলেন ভখন।। শিবতেজে সেই বলে জন্মিল নন্দন। মহাবাধ মহাকন অন্তুত গঠন। কনক সমান গৌর অতীব সুলর। বিবিধ ভূষণে তার গোডে কলেবর ৷,

দেবপণ সেই পুত্রে করিয়া গ্রহণ। তাঁরে সেনাপড়ি পদে করেন বরণ।। কুণ্ডিকাদি ছত্ন জল স্তুন করে দান। ছর মুখে শিবসূত দুশ্ধ করে পান।। কাৰ্জিকেয় এই হেতু নাম তার হয়। ছয় মুখ হেডু ফড়ানন পরিচয়।। সেনাপতি পদে তাঁরে করিল বন্ধব। অস্ত্র শস্ত্র দেবগণ করেন অর্পণ।। সেনাপতি হয়ে পরে শিবের কুমার। দক্ষিণ সমঙ্গে ৰূৱে ভারত্বৈ সংহার।। পগুপতি উমা সহ কৈলাস শিবরে। পরম সুখেতে রহে হরিব ভাষারে।। করিয়াছেন জিব্দাসা যাহা খবিশা। সবার পাশেতে ভাগ্য করিনু কীর্তন।। মহাপুণ্য-কথা এই যেই জন ওনে। ইস্ট সিদ্ধি হয় তার শান্ত্রের বচনে।। <u>धारे कथा माधुनन कत्रित्व क्ष</u>वन । পড়িবে ভকতি করি সিন্ধির কারণ।। একমতন श्रीने नग्न सन्त श्रीतीशन्। অবশাই মোকপ্রান্তি শান্তের বচন।)



গলা মাহাদ্যা ও সহল্লনাম কীৰ্ক্তন

তবে হেখা শৌনকাদি যত মুনিগণে। জিজানে পুন্দচ গুহে বিধির নন্দনে। সুধাকথা তব মুখে যতবার শুনি। বাসনা ততই বাড়ে গুহে মহামুনি।। জিজাসা এখনি যাহা কহ মহোদয়। শুনিয়া পবিত্র কথা জুড়াই হৃদয়।। তুমি বর্ণনা করিলে শিবশিরোপরে। জাহনী বিরাজ করে কলকল সরে। অগতির গতি যিনি অখিন কারণ। গ সারে মহাকে ধরে সেই পঞ্চানন।। তবে ত সামান্য নাহি জাহুবী সুন্দরী ভৌহার মাহাত্ম্য ঝয়ি বল কুপা হরি। এতেক বচন শুনি বিধিয় নম্পন ভন ভন কহিলেম যত ঋষিণ্ড 🕕 গঙ্গার মহিমা বল কে বলিতে পারে যাঁহার নামেতে পাপী অবহেলে তরে। শতেক যোজন ২০০ পৰা গৰা স্বারী উচ্চৈংসরে ডাকে যেই ছদে ভক্তি করি। অসংখ্য পাতক তার হয় বিনা≖ন। সে জন অস্তিমে যায় বৈকুপ্তভবন। গঙ্গার মাহাগ্য গাহি কি সাধ্য আমার। কিঞ্চিৎ জানেন শিব দয়ার আধার।। আর কিছু জানে মাত্র দেবনারায়ণ। নৈলে বৃঞ্জে হেন জন নাহি ব্রিভূবন।। ইতিহাস বলি এক শুনহ সাদরে। পারিবে বৃথিতে সবে আপন অপ্তরে ব্ৰহ্মধায়ে একদিন যত ঋষিপণ ব্রন্মার নিবহটে আসি সমবেত হন । নানাবিধ কথা সাবে করে পরস্পর। রক্ষারে ভিজান করে তাপন নিকর । গলার মাহাত্ম বল ওহে পদ্মযোনি মনের বাসনা সবার এই কথা ভনি।। এতেক বচন ব্রহ্মা করিয়া প্রবণ। ত্তৰ তান কহিলেন ওছে ঋষিগণ। গঙ্গাৰ মাহাষ্য আমি বলিতে না পাৰি কিঞ্চিৎ জানেন যদি বৈকৃষ্ঠ বিহারী। জানে মাত্র তার কিছু দেব পঞ্চানন। অতএব মম বাক্য শুন শ্ববিদাণ।। সকলে মিলিয়া যাও কৈলাস আগারে। ক্তরই জিল্লাসা সবে শিবের গোচরে ।

অথবা বৈবৃঠে সবে করহ প্রন। সবাপাশে বলিলেন দেব জনার্মন : থাদিগণ এত ভনি কহে পুনস্বার। হে ব্রহ্মণ, নিবেদন করি হে ভোমায় । শিবের সভায় মোরা করিতে গমন ক্রদাপিওনা পাবিব গুহে পদ্মাসন।। বৈকুঠে গমন মোরা করিছে নারিব গঙ্গার মাহাব্য তাবে কিরুপে কানিব । হ্মতএব শুন বলি গুহে পরাসন। তুমি নিজে কৈলাসেতে করহ প্রহন অথবা বৈকৃষ্ঠে যাহ অতি ত্বনা করি। যথায় বিরাজ করে বৈকৃত বিহারী।। গঙ্গার মাহাক্য তুমি জানিয়া সাদরে ত্বরা করি ফিরে এস মেদের গোচরে ভোমার নিকটে যোৱা করিব শ্রবণ এই ড মোলের বাঞ্ছা ওহে পদ্মাসন ।। তুমি দেব সৃষ্টিকারী কি বলিব আর : ক্রি কুণা পূর্ণ কর বাসনা সবার। এতেক বচন তনি দেব পশাসন। তথাস্ত বলিরা প্রভু করেন গমন। প্রথমে কৈলাদে যেতে মনন করিয়ে। শূন্যমার্ণে উঠে মেব হরিষ হাদয়ে।। রক্তকর্ণ চতুর্দুর দেব পদ্মাকর। কমণ্ডলু শেতে করে অতি মনোহর।। শুন্যুদ্ধরে যায় দেব প্রথম পতিতে। সহসা প্রবন বায়ু উঠিল ছব্রিডে।। দিক নিক্সপদ কিছু করা নাইি যায়। পথিমাঝে ঘটে হার এই কিবা দায় 🕕 কোন দিকে খান বিধি নাহি নিরূপণ মুবন্তের থারে বৃষ্টি হয় বরিষণ।। চপলা চমকে কিবা অতি হন হন। পুনঃ পুনঃ বছ্রাঘাত হর নিপতন।। খা**য়ুবলে পত্মযোনি যু**রিতে যুরিতে। উপনীত হন গিয়া অপর স্থানেতে।।

ঝড় বৃষ্টি ক্রমে আদি হয় নিবারণ। বিখাতা হেরেন দব অত্তব্ত গঠন।। অন্তৃত আকার তথা নরগণ ধরে। অস্তুত বিশ্বের রূপ নারি বর্ণিবারে।। হেরেন ভথার রক্ষা আছেন বসিয়া নানা ঋষি চারিদিকে আছেল বেড়িয়া।। শতমুখ ধরে সেই দেব পদাসন। ভাহা দেখি সবিশ্বায় চতুর আনন।। তাঁর পাশে ধীরে ধীরে গমন করিয়ে। সভামাঝে বসিলেন অতীৰ বিনয়ে।। ধীরে হীরে শতমুখে করে নিবেদন। নমন্তার ওচে বিধি শতেক বদন। কাহার ব্রহ্মাণ্ড এই বলহ আমারে। কে মিযুক্ত কৈল তোমা বিশ্ব শাসিবারে।। তুমি ধরিলে কিন্তাপে শতেক বদন। বিবরিয়া বল সব এই নিবেদন 🖽 শতমূখ ব্ৰহ্মা কহে শুন সৃষ্টিকারী। একমাত্র ব্রন্ধ বিনি সবার উপরি।। জ্বানিবে সকলি বিধি তাঁর অধিকার তিনি বিনা কেবা কর্ম্ব সংসার মাধার ।। তাঁহার ভাদেশে আমি এই রাজ্যপতি। সূজন পালন করি শুন ওটে বিধি।। হেরাপে ইইল মোর শতেক আনন। সেই কথা বলিতেছি করহ শ্রবণ।। ভূমগুলে ছিনু আমি ব্যাধের জনয়। ববিতাম নিরজন পত পক্ষীচর।। বনে বনে করিভাম নিয়ত শ্রমণ। ধনুকাণি লয়ে হাতে গ্রহে পন্থাসন।। দয়ার কৃণিকা মাত্র আছিল অন্তরে। কত কাণ্ড করিতাম স্বার্থনিদ্ধি তরে।। বহুকাল এইক্রপে করিয়া যাপন। একদিন গুঙ্গাতীরে করিনু গমন।। আহ্বী তীরেতে এক ছিল তরুবর। পঞ্চীর কুলায় ছিল তাহার উপর।।

পঞ্চীশিত ধরিবারে করিয়া মনন বুক্ষোপরি অধিনামে করি আরোহণ।। শাখায় শাখায় বাহি উঠিয়া উপরে। হন্ত প্রদারিয়া ঘাঁই পঞ্চী ধরিবারে। হের হের পাঁল্লাসন বিধির ঘটন্। পক্ষীনীড়ে ছিল এক কাল ভূজসম।। যেমন প্রসারী হস্ত পক্ষী ধরিবারে। অমনি দংশন সেই ড্রুপ্তসম করে । বিষের জ্বালায় আমি ছটফট্ করি। জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ি গঙ্গার উপরি।। গঙ্গাণার্ভে পড়ি জামি ত্যক্রিনু জীবন বিমান লইয়া আনে দেবকন্যাণণ ৷ এনেছিল যমদৃত লইতে আমারে। শেৰগণ যমসূতে নিবারণ করে ।। বমকুতপণ ভয়ে করে পলায়ন। চড়িনু বিমানে আমি ওছে পদ্মাসন । দেবনারীগণ মোর থাকি চারিপালে। ব্যক্তন করিতে থাকে মনের উল্লাসে : গঙ্গায় মরিনু আমি এই সে কারণ। শতেক বদন মোগ্ন ইইল তখন। ঈশ্বরের আদেশে এই বিশ্বে আসি। মনসূধে ব্রহারেপে আছি দিবানিশি।, কি বলিৰ ভোষা পালে গলার মহিমা পঙ্গার প্রসাদে পূরে মনের কামনা।। বলিনু ভোষার পাশে মম বিবরণ। এখন আপন স্থানে করহ গমন।। ব্রুফাণ্ড কত যে আছে কে বলিতে পারে। কত ব্রন্মা কড ইস্রে আছরে সংসারে।। এতেক বচন গুনি চতুর আনন। বিশ্বিত হইয়া রহে না সরে বচন !৷ হীরে দীরে নমস্থার করি শতাননে। উঠিলেন শুন্যভৱে সবিস্ময় মনে।। কৈলাস উদ্দেশ্যে পুনঃ করেন গমন। প্রবল বারু পুনল্ড উঠিল তথন।।

পালার মাহাত্যা গুনি বিক্রিত অন্তরে। ভাবিতে ভাবিতে চলে কৈলাস শিখতে।। প্রবল খটিকা হেরি দেব প্রয়াসন। চিন্তাকুল হয়ে ফ্রন্ড করেন গমন।। কোন দিকে যাবে কিন্তু নাহিক নিৰ্ণয় বায়ুবেগে কার সাধ্য অগ্রসর হয় । ঘূরিতে পুরিতে পরে দেব পদাসন অপর ব্রহ্মাতে গিয়া দিলেন দর্শন । ওথা দেখিলেন এক ব্ৰহ্মা সমাসীন। ষটাধ্যুট শোভে শিয়ে অতীব প্রবীণ। সহ্য বদন ভাঁর কিবা শোভা ধরে। উঠিতেন্ধে হোমণদ্ধ দিক দিগন্ধরে। তাঁহারে দেখিয়া দেব চতুর আনন প্রণায় করিয়া বলে সবিশয়ে মন। ধীরে ধীরে জিল্লাসেন সহুও আননে পৰিচয় দেহ দেব এ অধীন জনে। ধরিলে কিরাপে তুমি সহস্র আনন ব্রহ্মান্ড ঈশ্বর বল কিসের কারণ।। সহস্র আনন করে তন পদাকর একমাত্র জগৎমাতা সবার ঈশব। আদেশে তাঁহার আমি ব্রহ্মপদে বদি। আদেশ পালন করি সুখে নিবানিশি।। ষে কারতে ধরি আমি শহরে আনন। সেই কথা বলিতেছি শুন পদ্মাসন।। মৃষ্টিক উদরে আমি জনম ধরিছে। क्षिन हिन् विधि धत्राधाट्य शिद्ध ।। বিশ্বর করিয়া সদা করিতাম বাস। মাৰ্ক্ষরি হেবিলে হতো অস্তরেতে ত্রাস!! রাত্রিযোগে গর্ব হতে উঠি ধীরে ধীরে। খাদ্য হেতু ভ্রমিতাম উদরের তরে । যাহা কিছু পাই তাহা করিবা ভোজন। কবিতাম পুনরায় বিবরে গমন । বহুকাল এইগ্রালে জীবন কৃটিই। ভারপর ঘটে যাত্রা বলি ভব ঠটি।

উঠিয়াছি একদিন আগ্রানের তবে। সহসা মার্ক্জার এক হেরিলে আমারে। বিবরে ফাইড়ে আমি নারিনু তখন। ভয়ে উৰ্দ্ধধনে করি কেপে পলয়ন।। পশ্চাতে পশ্চাতে হোর ধাইল মার্ক্জর। পড়ি কিন্তা মরি নাহি দৃষ্টির সঞ্চার। দৌড়িতে দৌড়িতে আমি করিনু গমন। অকথাৎ গঙ্গাণার্ড হট নিগড়ন। পতিত হুই যেমন জহন্বী সলিলে। অমনি ত্যজিনু প্রাণ কহি যে তোমারে। পদার গহর্ভতে মেরে ইইল মরণ সেই হৈতু এই পদ ওছে পথাসন। পঙ্গার প্রসাদে আমি এই পদ ধরি। পরম সংগতে অভি দিবা বিভাবরী ।। তোমার পাশে বলিনু মম বিবরণ। আপন স্থানে এখন করহ পমন।। এতেক বচন স্তনি দেব পদ্মযোলি। পুনঃ নমস্তার করি চলিল তখনি।। বিশ্মিত ইইয়া চলে দেব পদ্মাসন ৷ শুন্যমার্গে মহাবেগে করেন গমন।। মনে ছিল আগে খাবে কৈলাস ভূথর কিন্তু উপনীত গিয়া বৈকুঠ নগর।। প্ৰবল কড়েয়ত পড়ি দেব পদ্মাসন . ঘুরি যান নানগ্রুনে হরির সন্দন। ধীরে ধীরে উপনীত বৈকুঠ আশারে। দেখিলেন সেব হবি সিংহাসনোপরে।। मग्रम मृषिशा श्री **(नव क**नार्मल একমনে গঙ্গান্তৰ কৰে অধ্যয়ন। পাল্লিবদ শবে আছে নয়ন মুদিয়ে গলাম্বৰ শুনে সূবে একান্ত হাদয়ে। প্রশ্নের সময় নাহি পাইয়া তথার পদাসন ধীরে ধীরে তথা হতে যায়।। বিশ্বিত অন্তরে যান কৈলাস নগর। **খথায় বিব্রান্ধ করে দেব দেব হর** ।।

কৈলালেতে ক্রুমে ক্রমে করিয়া গমন 🖟 কৈলাসের ছারদেশে উপনীত হন । আশ্চর্য্য হেবেন গিয়া কৈলালের খারে। শিবমূর্ত্তি চারিজন বসি সেই ছলে।। তাহা দেখি সবিশ্মন্ন দেব পদ্মাসন। বৃদ্ধিতে পারেন হত্যে শিব কোন জন ।। বিধিরে ব্যাকুল হেরি শিবের দুয়ারি। তন তন কহিলেন ওহে সৃষ্টিকারী।। মোচের কেহই নহে দেব পঞ্চানন . আমরা শিবের স্বারী তন পদাসন। আছে ৰসি পশুপতি সিংহাসনোপরে। কল্কলরবে গঙ্গা বিরাজেন শিরে।। পাৰ্ববৰ্তী দেবী বামেতে আছেন বসিয়ে। আত্মারাম আত্মানন্দে আছেন মজিয়ে। ব্যাকৃল ডোমারে কেন হেরি পদ্মাসন : ক্রিসের কারলে তব হেথা আগমন। এত ভনি পদ্মাসন করে ধীরে ধীরে মম বাক্য ভন ভন বলি সবাকারে।। তোমা সৰে কেবা ছিলে কহ বিবরণ। শিবরাপ কিবা জ্রাপে করিলে ধারণ। ছারীপশ কয়ে সবে ওন পদ্মকর মোলের বৃত্তান্ত অতি বিস্ময় আকর।। মোরা ছিন্ অবনীতে কৃমিরূপ ধরি। দারুপ লাপিষ্ঠ মোরা ওহে সৃষ্টিকারী।। কুরুরের শব এক গঙ্গায় পড়িয়ে। চলি যায় শ্রোভাবেগে ভাসিয়ে ভাসিরে।। সেই শবে বহু কীট লভিল স্থানম। তাহার মধ্যে আমরা এই চারিন্ধন।। বায়স অসিয়া বসি লবের উপর। কৃমি ধরি ডোজনেতে চ্ইল তংপর।। তার চক্ষপুট হতে মোরা এই চারি। পতিত হইয়া যায় সলিল উপরি । গঙ্গাগর্ভে পড়ি মোরা ভ্যক্তিনু জীবন। সেই ফলে হই মোরা তুলা পঞ্চানন।।

গলায় মরণ ফলে এই পদ পহি। শিবের দুয়ারি হই কাই ডব ঠ<sup>ন্</sup>ই।। গঙ্গার মাহাস্থা কন কে বৃথিতে পারে। পঙ্গা সহা মাহি কেহ ব্রহ্মান্ড ভিডরে ।। এই হেড় মেবদেৰ দেব পঞ্চানন সমতলে শিরোপরি করেন ধারণ।। অধিক বলিব কিবা ওত্তে পদাক্তর 🤉 ইচ্ছা হলে যেতে পার শব্দর গোচর। এতেক বচন শুনি দেব পদ্মাসন কহিলেন এবে আমি কবিব পমন।। এসেছিন যেই হেন্তু জানিন্ সকল। এখন থাকিয়া আর কিবা বল ফল । আছে বদি ঋষিণণ আমার সভায় : তাদৈর সকাশে ত্বরা ফাইব তথায়।। আমাৰ প্ৰতীক্ষা কৰি আছে সৰ স্তান ভোমা সবে নমস্কার ওহে সাবুজন। শিবের সদৃশ সতা ভোমরা সকলে। নমস্কার তোমা সবে বাই নিজস্থলে।। উদ্দেশ্যে শঙ্করপদে করি নমস্কার চলিলাম এবে আমি আপন আগার।। জানিনু গলার সম নাহি কোন জন। যাহা হতে সুপবিক্র এ তিন ভুবন । যাঁহার শিরেতে ধরে শশান্ধশেখর। বুঝিতে মহিষা তাঁর পারে কোন নর। এত বলি নমন্বার করি পরাসন। বিশ্বাসিত মনে ফান আপন ভবন।। হুদিমাঝে ভাহ্নবীরে স্মরণ করিয়ে গমন করেন বিধি পুলক হাদয়ে।। দৰ চিন্তা দূরে গেল গঙ্গা চিন্তা দার। সতত ভাবেন গলা ছদয় মাঝার 🗤 গঙ্গান্তব অধ্যয়ন করিতে করিতে নিজ ধামে চলে ব্রহ্মা পুলকিত চিডে।। গুৱার-ক্রমিণী দেবী শ্বেভা সম্ভয়রূপিণী শান্তিঃ শাস্তা ক্ষমা শক্তিঃ পুরাপরমদেবতা 👍 বিস্কর্নারায়ণী কাম্যা কমনীয়া মহাকলা। দুর্গাদুর্গতিসংহন্ত্রী গঙ্গা পগনবাসিনী। লৈলেন্দ্রবাসিনী দুর্গবাসিনী দুর্গমপ্রিয়া। নিরঞ্জনা চ নির্প্রেশা নিম্বলা নিরহডিয়া। প্রসত্রা শুকুমশনা প্রমানা প্রাতনী নিরাকারা চ ভারা ১ বাহানী ব্রহ্মক্রতিনী 🕌 দয়া দয়াবতী দীর্ঘা দীর্ঘবস্তুরোদরা শৈলকনা শৈলবাড়বাসিনী শেলনদিনী। মুক্লাবিনী মহানন্দা কর্মনী কর্ণবিহিনী মোঞ্চাখ্যা মোক্ষসরবিভিন্তি মক্তিপ্রদায়িনী। জলকাপা জলাম্বী ছালেশী জলবাসিনী ইংঘড়িয়া করলোকী বিশ্বাকা বিশ্বতোমুবী। বিশ্ববর্ণ বিশ্বদৃষ্টি বিশ্ববন্দিতা। বৈষ্ণবী বিষ্ণুলাস্ক্রসঙ্বা বিষ্ণুকহিনী . • বিষ্ণুধক্ললিনী বন্দ্যা বখ্লা বৃদ্ধ বৃহস্করা পীযুষপূর্ণ পীত্রবাদিনী মধুরদ্রধা। সমস্থতী চ মতুনা গোদা গোদাবরী বরী वात्रभा। चट्टमा वीजा सहकान बहुत्रभूती । ব্যাবী ব্যৱস্থান্ত বার্থীরা বিশ্বরাপিণী . বারাহী যনসংস্থা চ বৃক্ষম্বা বৃক্ষসুকরী। বারুলী বরুণ জেলা বলা বরুণ বল্লভা। বরুপপ্রপতা দেবী বঞ্চণ্যনন্দ কারিণী।। क्का क्लाक्नी क्लाक्या। क्कलक्ति দক্ষায়ণী দক্ষকন্যা শ্যামা প্রয়সুস্থরী। শিবপ্রিরা শিব্যাখ্যা শিবামস্করাসিনী। শিবমন্ত্রভাড়বা ৮ বিষ্ণুপাদবহা ভখা বিপত্তিনালিনী দুর্গাতারিপী জগদীপরী . ণীতা পুণ্যাচন্তিতা চ পুণ্যবাদী সুবিশ্রবা। বীরামরূপা চ রামচল্রৈকা। রাঘবী রঘুবংশেশী সূর্য্যবংশপ্রচিষ্ঠাতা।; দুর্য্য সুর্যাপ্রিয়া সৌরী সুর্য্যস্থভাডেমিনী চক্রিনী ভাগ্যদা ভব্যা ভাগ্যপ্রাপ্যা ডকেবরী। ভবোজহোপলটা চ কেটিজন্মতপংঘলা। ভপষিনী ভাপসী ৮ তপন্তী তাপনাশিনী।।

বিশ্বক্তেদ্পবাকারা দিবক্রামুক্তেন্তবা। আনন্দ্রবরূপা চ পূর্ণনন্দমহী শিবা। কোটসূর্যপ্রভা পাপধবান্ত সংহারকারিণী পৰিতা প্ৰমা পূদা কেন্দ্ৰিখী শশিপ্তভা । শশিকেটি প্রকালা চ ত্রিজ গদীপিকারিণী . সভা সহয়েৰূপা হ সভাজা সভ্যসন্থবা সজ্যান্ত্রয়া সতী শ্বায়া নবীনানরবস্তুকা। সহস্পীৰ্য দেৱেশী সহস্ৰান্ধী সংযুপাং।। লক্ষবশুলাঞ্চালা লক্ষহন্তা বিলক্ষণা সদ <sub>শ</sub>তন্ত্রপা চ দুর্বভা সুলভা <del>ওভা , ।</del> রক্তবর্ণা চ রক্তাক্ষী ক্রিনেত্রা শিবসূক্রী ভদ্রবাধী হহাকালী লক্ষ্মী পগদবাসিনী ।। মহাবিদ্যা দিল্পবিদ্যা মন্ত্রকালা সুমন্ত্রিতা রাজসিংহ্যসনেত্রী রাজরাজেশ্বরী রমা।। রজেকন্যা রাজপুরুর মন্মারওচামবা বেদ বৃন্দপ্রপূজ্যা ও দেববৃন্দপ্রবন্দিতা।, দেববন্দস্তুতা হিন্যা বেদবৃদ্দসূর্ণিতা সুরাণ্যং বর্ণনীয়া চ সুর্বর্ণগাননন্দিতা।। সূবর্ণনাকভ্যা চ পানানন্দপ্রিয়ামল: . মালা মালাৰতী মাল্যা মূলতীকুসুমপ্ৰিয়া।। দিগপ্ৰবী দৃষ্টহন্ত্ৰী সদা দুৰ্গমবাসিনী। অভয়া পশ্বহস্তা চ পীযুৰকর**ে**ণ্ডিভা ।। খডাহস্তা ডীমরাপা পেত মকরবাহিনী। তদ্ধগ্রোহা বেপবতী মহালাহাণভেদিনী । পাপালি-মোচনকরী পাপসংখ্যকরিণী গভীরালকনন্দা চ যেরুসদৃশতেদিনী। স্বৰ্গলোককৃত্যবাসা স্বৰ্ণসোলানক্সপিকা। वर्भनी (प्राक्रमा नक्ता नदस्मद्या नदस्मदी। পাৰ্কভী মেন্ধদৌহিন্ত্ৰী মেনকাগৰ্ভসম্ভবা। অয়েনিসম্ভবা সৃক্ষা পরস্বাধ্বা পরত্বা ।। বিষ্ণুজা বিষ্ণুজননী বিষ্ণুপাদনিবাসিনী, দেবী বিষ্ণুপদী পঢ়া ভাহ্বী পদ্মবাদিনী।। পদ্মা পদ্মাবতী পঞ্চধারিদী পদ্মদোচনা। পদ্ৰপাদা পদ্মুখী পদ্মনাভা চ পদ্মিনীয়া

পদগভ পিত্মশারা মহাপদ্রওণাধিকা। প্রাক্ষা প্রললিতা পশ্ববর্ণ সুপশ্বিনী । সহস্পলপদ্মস্থা পদ্মাকরনিবাসিনী। মহাপদ্মপুরস্থা চ পুরেশী পরমেশ্বরী। হংসী হংসবিভূধা চ হংসরান্ধ বিভূষণা। হংসরাজসুকর্ণা চ হংসাক্রচা চ হংসিনী । মন্ত্রাক্ষরস্বরূপ্য চ মন্ত্রবর্ণ স্বরূপিণী। আনন্দ জনুসংপূর্ণা শ্বেডবারিপ্রপৃরিকা।। व्यनाग्राम्भनाभूकिरयोगा स्याग्रविज्ञतिनी তেজোরূপ জনপূর্ণা তেজসাং দী প্রিরূপিণী । প্রদীপকলিকাকারা প্রদায়'মম্বক্লপিণী। প্রাণদা প্রাণ্নীয়া চ মটে বধ্যক্ষপিনী। মট্টেষহজুলা চৈব পাপরোগচিকিৎসকা। কোট<del>িজনতপোলফ্রী</del> প্রাণত্যাশোররামৃতা। নিংসনেহা নিম্মহিয়া নির্ম্মলা ফলনাশিনী। শব্যস্ত্রতা শ্বস্থানবাসিনী শ্ববর্ন্তী।। শ্বলানবাসিনী কেশকীকশা চিতডারিণী। ভৈরবী ভৈত্ববয়েষ্ঠা সেবিতা ভৈত্বপ্রিয়া।। ভৈরবপ্রাণরাপা চ বীররসনিবাসিনী। বীরপ্রিয়া বীরপত্নী কুলীনা কুলপণ্ডিতা।। কুলবৃক্ষস্থিতা কৌলী কুলকোমলবাসিনী। কুলধবপ্রিয়া কুল্যা কুলমালাজপপ্রিয়া । কৌলদা কুলমাভা চ কুলবারিস্বরূপিণী। রণন্ত্রী রণভুরম্যা রূদোৎসাব প্রিয়ারণিঃ .L নুমুতহালাভরণা নুমুতকরধারিনী। বিবস্তা সেবস্তা চ সুক্ষ্মবস্তা চ যোগিনী।। বুজিকা চ শ্বরূপা চ জিতাহারা জিতেন্দ্রিয়া। কামিনী চার্দ্ধরাত্রস্থা কুর্চেবীক্ষরকাপিণী।। লক্ষাণক্তিক বাগলাপা নারী নরকহারিণী তারা তারকরম্যা হ তারিণী তাররূপিণী।।-অনন্তা চাদিরহিতা মধ্যশূন্যকরপিণী। নকরমালিনী ক্ষীণা নকরমূলবাসিনী । তরুণাদিত্যসন্ধাশা মাতঙ্গী মৃত্যু বঙ্গিতা। অমরামরসংসেব্যা উপাস্যা শক্তিরূপিণী।।

ধুমাকারাগ্নিসংভূতা ধুমা ধূমাবতী রতিঃ। কামাখ্যা কামরূপাচ কালী কাণীপুরস্থিতা। বারাণ্সী বারুযোখিৎ কশীনাথ শিরঃস্থিতা। অযোধ্যা মথুরা মায়া কন্দী কাঞ্চী অবস্তিকা।। দ্বারকা জন্সদীয়াত কেবলা কেবলাওদা করবীরপুরস্থা চ কাবেরী করবী শিবা।। বক্ষিণী চ করালাক্ষী কন্তালা শবণপ্রিয়া। कुलाभुदी कड़िषी 5 कीर ग्रामनियानिमी । ব্ৰকাকরী দীর্ঘকণা সুস্তা দশু বঙ্কিতা। দৈত্যক্ষনবসংহত্রী বৃষ্টহন্ত্রী বলিপ্রিয়া। হলিখালেপ্রিয়া শ্রামা ব্যাহ্রচম্মপিধায়িনী। হ্ববাকুসুমসংকাশা সাত্ত্বিকা রাজসী তথা।। ভামসী ভরুণী বৃদ্ধা যুবতী বালিকা তথা। যক্ষরশ্রসূতা জমুমালিনী জমুবাসিনী। জামুনদবিভূবা চ জলজ্ঞামুনদপ্রভা রুত্রাণী কুণ্ডেকেস্থা কুদ্রা রুদ্রাসধারিণী। অণুশ্চ পরমাণুশ্চ হুসা দীর্ঘ চ ভাবিনী। ক্সপ্রতা বিষ্ণুগীতা মহাকাবাস্বরূপিণী।। অ'নিকাব্যস্বরূপা চ মহাভারতর্রাপিণী অটাদশপুরাবস্থা ধর্ম্মমাতা চ ধর্মিণী । মাতা মান্যা ক্ষসা চেব শ্বভ্ৰাক্তেৰ পিতামহী ভক্ত ওরুপত্নী চ কালসর্গভয় প্রদা। ভিত মহসূতা সীতা শিবসীমন্তিনী শিবা। কুহিনী কুমুবর্ণা চ ভৈমী ভীমাথক পিনী।। সভাভাষা মহালক্ষ্মীর্ভন্না জাগুবতী মহী। নন্দ্র ভদ্রমূখী রিক্তা বিজয়া জয়দা জয়া।। ভায়িত্রী পূর্ণিমা পূর্ণা পূর্ণ চন্দ্রনিতালনা শুরুপূর্ণা সৌমাভন্না বিষ্টিঃ সংবেশকারিণী।। লনি-বুধ কুজ-জয়া-সিজিদা সিজিকাপিণী অমৃতামৃতক্ষপা চ শ্রীমতী চ জলামৃতা।, নিরাতকা নিরালমা নিম্প্রপঞ্চা বিশোবিশী। নিষেধা সিদ্ধক্রপা চ গরিষ্ঠা ফোষিতাংবরা। যুসনিনী কীর্ত্তিমতী মহাশেলাগ্রবাসিনী ৷ ধরা ধরিত্রী ধরণী সিদ্ধুবর্বস্কু: সবাহ্ববা। .

সম্পত্তিঃ সম্পদীশা চ বিপত্তিপরিয়োটিনী : क्षत्र अवस्थिति स्थान्नानिविक्ति। নাগালয়া নাগলীলা স্কটায়গুলধারিণী সূতরঙ্গজটাজুটা জ্ঞাধরশিরপ্রভিতা। পট্টাম্বধরা বীরা করিকার্যরসপ্রিয়া। পুন্যক্ষেত্রা পালহর। হরিদী হারিদীহর। ।। হরিস্থানগরস্থা চ বৈদ্যানাথপ্রিয়া বলিঃ। বক্রেশ্বী বক্রধারা বক্রেশ্বরপুরস্থিতা।। শেতপকা শীওলা চ উজ্ঞাদকময়ী এটিঃ : চোলরাজপ্রিরকরী চন্ত্রামণ্ডলবার্থনী । অনিত্যাভ্ৰমণতা দদা নিজ্যা চ কলাপী। দহনাক্ষী ভয়হরা বিহঞ্চানামিব্রবিধী।। হগ দশহরা য়েহলয়িনী কল্যাশনিঃ কপালমালিনী কালী মহাকালদকপিনী। ইনানী ব্যক্তনী বানী বলাকা বলশ্বরী। শৌদী-ই-ধর্মকলা চ ধী-প্রীর্ধনাধন**র**দা। চিৎ সংচিত কুঃ কুবেরী ভূতির্ভুমির্ধরাধরী। ইপরী হীর্মান্ত ইন্দি ক্রীড়াবতা জয়প্রদা। क्षीयष्टी स्नियमी क्षीयकत्राकात्रा कररण्यती। সবের্বণদ্রবসংশুদ্ধা সবর্বপাপবিবজ্জিতা।। সাবিত্রী ক্রব গায়ত্রী গণেলী গণবন্দিতা। দুৰ্ব্বেক্য দুৰ্ব্ববেশা চ দুৰ্ব্বশা চ সুৰ্ব্বোধনী।, দুঃগহন্ত্রী বুঃগহরা দুর্দ্ধতা মমদেবতা গৃহদেধী ভূমিদেধী বনেলী ধনদেবতা।। তহালয়' হোরবাপ মহাধোরনিভদ্দিনী। হী চঞ্চলা পাপশ্চাক্তনত্রা সন্মান্ত্রিকা । পজিং কাম্যা নির্মণা চ ব্রজ্ঞ সন্তত্যোময়। কামবাতিমহারারিটারিরাপা সন্তিনী। সুৰদুঃৰামি ভোট্টা চ সুৰদুঃখাদিককিছি। **भ्यः वृक्षिमनदश्कां वृक्षिमकास्यामिनी** ।। জননী খলহন্ত্ৰী চ বাৰুণী পালকাবিণী। নিহাফেগ্যা মহানিদ্রা থোগনিধ্রা যোগেদরী। উদ্ধারয়িত্রী স্বর্গলা উদ্ধারণপূরা মতিঃ। উদ্বৃত্য উদ্বৃতাহার লোকোন্বরণকারিনী।।

শংক্রমন্ত্রী শংবহুন্তা শংগ্রাজবিদারিশী। পশ্চিমাদ্য মহাপ্রেতা পুর্বদক্ষিণবাহিনী । সর্দ্ধ যোগমনিস্তীর্ণ লাবনাওরবাহিনী। পতিতোদারিণী সেফকমিণী লেববন্ধিক। শরণা শরণশ্রেষ্ঠা বুড়া শ্রাছদেবড়া। স্বাহ্য রধা বিরুপাক্ষী স্বরূপাক্ষী গুড়াসনা ক্রেমুদী কুমুদাকারা কুমুদাপরভ্রষণনা। সৌম্যা ভবাৰী ভৃতিহা ভীমরাপা বরানন।। ৰরাহ্বাম্যা বহিষ্ঠা বৃহ্ৎলেণী বলাহ্ক। কেশিনী কেশপাশ্যাত্য সভোহওলবাসিনী। যদ্মিকা মটিকাপুল্লবর্গা ক্রাক্সকাহিনী। তৃত্তসীদল্পন্ধা**্য গুলসীদামভূবণ্য**।। তুলদীতকুসস্থো চ তুলসীরসমোহিনী। पुक्रमेत्रअभृशंषुम्भावा विवरामिनी ।। বিশ্ববৃক্ষনিবাসা 5 বিশ্ব পরেরসমূর।। মালুরপত্রমালাড়া বৈদ্ধী লৈৱার্কদেহিনী । অশোকা শোকবহিতা শোকদাবাগিছজ্জনা অংশকবৃন্ধনিগরা রক্তা শ্বিকরামৃতা।। কড়িমী কাড়িমীবৰ্ণ দাড়িমন্তনশোভিতা: রজাপী কীর বৃক্ষয়। রজিনী রজনখিবা।! বাগিণী রাগভার্য্য চ সনা রাগবিবচ্চিত্রতা। বিরাগরাগাসংলয়েও। সর্বব্যাগাসকাশিলী। ভালবক্তিনী ভালক্রপিণী ভাবক্তেশ্রী বাশ্মীকিবদনম্ভা চ ভেদ্যা হ্যানস্তরানিলী।। মাতা উমালপড়ী র ধরাহারাকনী ভড়িং খেতবর্ণপতাকা হ ইষ্টভোগী রসা ইলা 🕆 স্বৰ্গটীরামৃতাক্ষনা চাকবীচিন্তবহিনী . **ক্রমতীরা বধান্ত**লা গিরিসারণকারিণী ।। ক্রমণ্ডভেদিনী যোরনাদিনী গ্রেরফেপিনী। বন্দারবারিনী হৈব গিরিবার প্রভেদিবী।। **उद्भारामग्री मिन्स्य चनानानुकादिनी** । ঝবিস্বত্যা সুরস্তত্যা গ্রহ্বর্গ<del>প্রস্থারিতা।।</del> সুমেকুলীৰ্থনিলয়া ছন্তা সিভা মহেশ্বী অমগালকানন্দা চ শৈলসেপানচাথিবী।।

লোকাশাপুরন-করী সর্ব্বমানসলোহনী। হৈলোক্যপাবনী ধন্যা পৃথকরণকারিশী । ধরণী পার্থিবী পৃথু পৃথুকীত্রিনিরাময়া। ব্ৰহ্মপুত্ৰী চ ব্ৰাহ্মণী ব্ৰহ্মকন্যা বলাহায়া ।। ব্রহ্মরূপা বিশুররূপা শিবরূপা হির্থায়ী। ব্রহ্মবিশ্বুর্জনিবত্বাত্য' ব্রহ্মাবিষ্ণুর্জনিব জ্বন্ধ । সক্ষ্রনোদ্ধারিণী চ স্বরণার্গুবিলাসিনী। দূর্গহন্ত্রী-সুখম্পূর্শা সুখ-মোক্ষম্বর পিনী। আরোগালরিনী রুম্যা নানাতাপবিনাশিনী ভালে।ংসারণ-শীলা চ তাপোধামা শ্রমাপ্তা।। স্বৰ্বদুঃখ প্ৰশমনা স্বৰ্বশোক্ষিনাশিনী। স্বর্বশ্রমহরা সর্ব্বসুস্বদা সুখ্যেবিতা । সর্ব্বপ্রায়ন্চিত্তমতী বাসমাত্রমহাতপা। সতমূর্নিস্তনুম্বার তনুধারণকারিণী। মহাপাতকদাবাগ্নিঃ শীতলাশধারিণী। শেয়া জপ্যা চিস্তাশীলা ধ্যেয়া স্থরণলক্ষিত .। চিদাননক্ষরপা চ জ্ঞানরূপা গলেবরী। আগম্যা আগমন্থা চ সংবর্গামনিকতিপা। ইষ্ট দেবী মহাদেবী দেবনীয়া দিবিস্থিতা দশুবনগৃহস্থা চ লঙ্করাচার্য্যরূপিণী।। ≖ঙ্করাচার্য্য প্রণতা শঙ্করাচার্য্যসংস্তত:। শহরভিরশৈপেতা সদা শহরভ্যণী।। শঙ্করা চারুশীলা ড শঙ্ক্যা চ শঙ্কবোধিনী। শিবক্রোতা শল্বমুখী শৌরী পগনদাহিনী।। দুর্গমা দুর্গমগোণ্যা গোপিনী গোপবল্লভা . গোমতী গোপকন্যা চ যগোদা-নন্দননিনী। ক্ষরসূজা কংসহখ্রী ব্রন্মরাক্ষস্থোচনী শাপসংযোচিনী লক্ষা লক্ষেণী চ বিভীৰ্ষণা । বিভীষা ভূষণী ভূষা হারা বলিরনূত্রমা। তীর্যন্ততা মহাতীর্ধা তীর্থকন্যা তীর্থপ্রসূঃ।। ক্ন্যা কল্পলতা কেলিঃ কল্যাণী কল্পবাসিনী। द्विक्याम्भएवती कानकानस्वामिनी । কলদেবা কালম্মী কলিকা কালিকোন্তমা। ব্যমদা কারণাখ্যা চ কামিণী কর্তিধারিণী।।

কোকামুখী কেকরাক্ষী কুরসময়নী কলিঃ কঞ্জলক্ষী কান্তিরূপা কমোখ্যা কেশরীস্থিতা । বহুখল প্রাণ্ড্রা ডুর্ব্জোতা মনো<del>পমা</del> ৷ **पूर्वाक**तनस्ट्रवंगे पूर्वग्रसी कश्जासः । বোরামৃত্যোপনজলা ঘর্ষরা মরমোবিণ ৰোৱা ঘোরতবা দুর্গা ছোবা ঘর্ষরনাদিন।। ছোষত্রক্ত ছোষকন্যা ছোহনীয়া ঘূলানয়া। ষ্ট্যমর্থর ঘট্টার ঘট্টারী ঘট্টবারিণী। গুণ্ডা গুকারিণী গুেণী গুকারবর্ণসংশ্রয়া। চকোরনমনী চাকমুখী চামরধাবিধী।। চন্ত্ৰিকা গুব্ৰুসলিলা চন্ত্ৰমন্ডলবাসিনী। চোহারবাসিনী চর্যা চর্মার চর্মাবাসিনী। চর্ম্মহন্তা চর্মামুখী 5১কদ্বয়শোভিতা। ছব্রিতা ছব্রনিলয়া ছব্রচামরশোভিতা।। ছত্রিতা ছশ্মসংহস্ত্রী ভূত্রব্রস্বস্থাপনী ছায়া চ হুলশুমা চ হুলরতীহুলান্বিতান।। ছিরমস্তা ছলধরা ছবর্গা ছুরিডছেবিঃ। জীয়তবাহিনী জিহা জবাকুসুমস্ন্দরী ভবাশুন্য ভবাজ্বালা ভবিনী জবনেশ্বরী। জ্যোতির পা জগত্মী জনার্দনমনেরমা।। স্বস্কারকারিণী বস্বর্মা বর্বজীবাদাবাদিনী। ঝনরুপুবসংশহা এঃরা ব্রহ্মঝরাঝরা।। এরকারেশী এরকারস্থা ঝবর্ণমধ্যনামিকা উপ্তাৰকাৰিপীটাৰধান্তিশী টাৰকটিনী 🕕 ঠাকুরাণী ঠঘয়েশী ঠাকারী ঠাকুরপ্রিয়া ভামরী ভমবাধীশা ভামবেশী শিরঃস্থিতা । ভমঞ্চধনিনৃত্যন্তী ভাবিদীভয়হয়েণী। ডীণা ভয়িনী ভিণ্ডী চ ডিওধ্বনিসদাপ্রিয়া । ঢকারবা চ ঢকারী ঢকাবাদ<del>ন তু</del>ষণা ণকারবর্ণধারিণী পকারীহানভাষিণী । ভূতীয়া তীব্ৰপাপত্নী তীব্ৰভৰণি–মণ্ডান তৃষারকরতুল্যাস্যা তুষারকরবাসিনী।। থকাপ্তাক্ষী থকৰ্মস্থা দ্বন্দশুক বিভূষণা। দীর্ঘট্ডিয়া দীর্ঘরৰ ধনকপা ধর্মেধরী।।

দ্রদৃষ্টিদূরণমা দ্রুতগরী হবেবা। মীরজাকী নীয়কপা নিম্ফলা নিকৃতিপ্রিয়া।। পারা পরায়ণা পদ্মা পারায়ণপরায়ণা . পাবনী চ পঙ্গিতা চ পতাপতিনমেচিতা।। পরা পবিত্রা পুনাখ্যা প্রলিকা পীতবাসিন। ফুৎকারদুরদুরিতা **ফীণ**য়স্তি কনাশ্রয়া।। ফেণিলা ফেণ্দশনা ফেন্য ফেনবর্তী ফগা। ফেংকরিণী ফণাধার ফণিলোকনিবাসিনী ।। ক্ষিকৃতালয়া কুলা কুলরেবিন্দলোচনা। বেণীধর্য বলবতী বেগবতী বলাধরা । ক্দক্রেক্তা বারা ৮ বলকটা বলাস্রয়া। ভীমরান্টী ভীম-পত্নীগুবশীর্যকৃতসয়া । ভাস্করা ভাস্করধরা ভূবা ভাস্করবদিনী ভয়ষ্করী ভরহরা ভূষরা ভূমিভেদিনী।। ভগভাগাবতী ভবা। ভবদু:খনিবারিণী। ভেকতা ভেক্তসূপমা ভবকালী ভবস্থিতা।। মনোরমা মনোজ্ঞা চ মৃতা মোক্ষা মহামতিঃ। মতিদাবী মতিলয়া মঠছা মোক্ষরাপিণী ৰমপুক্তা যজরূপা মক্তমানী মুম্বসা। ব্যাপ্তস্থরাপা চ ব্যাপ্তভবা যডিঃ।। রক্ষিকা রাজিরূপা চ রমনীয়া রমা রডি। লয়াকী লেশরপো চ রে শনীয়া লয়প্রনা।। বিবৃদ্ধা বিশ্বহৃত্তা চ বিশিষ্টা বেশধারিণী। गामक्रभा महरकसा महमी महना अन्छ।।। হ্রুতিগম্যা ক্রতিস্বৃত্যা শ্রীমুখী শরণপ্রদা। বষ্টিবট্ কোণ নিজয়া বটকর্ম্মপুরিসেবিতা । সাত্তিকী সভাবাদিনী সানদা সুৰ্জুপিনী। হরিকনা। হরিজন্যা হরিছর্গ হরীশ্বরী।। ক্ষেমস্করী ক্ষেমরাপা সুরধারাস্থ-শোহিনী। অলকা ইন্সিরা ঈশ উমা উদ্ধা ববর্শিকা।। ঋয্যরাপা ৯কারছ ১কারী এবিদ্ধা তথা। ঐশর্যাদায়িনী ওকারিনী ঔকাররপিনী । অভান্তলুন্যা অভ্যব্য অস্পূর্লা অন্তব্যত্তিনী। সর্ববর্ণময়ী কব্রিদারপাথিউকব্যিকা 🖯

হেনমতে গদাস্তব অপিতে জপিতে। পদ্মশ্রেমি উপনীত আপন ধামেতে।। ব্রহ্মাকৃত এই স্কুব পড়ে বেই ছন। ণঙ্গাদেবী ভার প্রতি মহাতৃষ্ট হন।। মানব জনম ধরি সংসার মাঝারে। পড়িবেৰু এই স্থৰ ছড়ি ভত্তিভৱে ।। অথবা ব্ৰাহ্মণ ছারা করাবে শঠন। মনোরথ সিদ্ধ হবে শাপ্তের বচন ।। তদুপরি তুষ্ট হয়ে ত্রিপথগামিনী। অভিযত বর দেন খন ফড মনি।। জ্যৈষ্ঠমানে দ<del>ৰ</del>হরা সৃতিথি পবিয়ে। সদ্য শিবা জাহুবীরে অর্চেনা করিছে।। এই ন্তব যেই জন করে অধ্যয়ন। ভার গৃহে গঙ্গাদেবী অধিষ্ঠিত রন।। পুরোৎসব বিবাহাদি কিম্বা প্রাদ্ধদিনে। অধবা জনম দিনে গুনিবে শ্রবণো।। অথবা পড়িবে স্তব হয়ে একমন। পশ্চিবে অক্ষয় মল শান্তের বচন।। ধনার্থীর ধন হয় ইহার প্রদাদে ভার্য্যার্থীর ভার্ব্যা হয় দ্বানিবেক চিতে।। অপুরের পুত্র হয় শাল্পের বচন। চতুৰ্ব্বৰ্গ ফল হয় ধহে শ্ববিগণ।। যুগাদধ্যা দিবসে অন্ত পূর্ণিয়া ভিথিতে। রবি সংক্রমণে দিনক্ষয়ে ব্যতীপাতে।। অমাৰস্যা দিনে কিন্ধা হয়ি বাসক্রেতে। পড়িবেক এই স্তব ডক্তিযুক্ত চিন্তে।। অধবা অতিথি যবে হবে আগমন। সেই দিন এই গ্ৰব করিবে পঠন। ধেই নর এই স্থব পড়ে ভক্তিভরে। গন্ধাদেবী সদা তৃষ্ট ভাহার উপরে।। রোগ শোক তার কাছে কতু নাহি যায়। ভাহার স<del>দৃশ</del> নাহি এ তিন ধরায়।। কিন্তু এক কথা বলি তন কবিগণ। ঝবান্তে করিবে এই স্তব অধ্যয়ন।।

মহামতি ব্যাসদেব ঋষি যে ইহার। অনুষুপ ছন্দ জান শাস্ত্রের বিচার।। মে মূল প্রকৃতি হয় পরম দেবতা। সেই দেবী বিশ্বমাঝে সবর্বদেবারাধ্যা। বিনিয়োগ যাহে বাহে করহ প্রবণ। সহস্রেক অশ্বমেধ গুছে ক্ষরিগণ। বাজপের রাজসূর শত শত করি। গরাশ্রাদ্ধ শত ভার শারের বিচারি। ব্রহ্মহত্যা পাপক্ষয়ে পর উপকারে। এই সবে বিনিয়োগ জানিবে অগুরে।। এরতে খব্যাদি ন্যাস করি ভারপর গড়িবেক এই স্তব তাপসনিকর 🛚 এইরাপে শুব পাঠ করিতে করিতে। ইপনীত হন ব্ৰহ্মা আপন ধামেতে।। অপেক্সা করিয়াছিল যত ঋষিগদ। ভাদের নিকটে সব করেন বর্ণম ব্ৰহ্মামূশ্ৰে সব কথা করিয়া শ্রবণ। বিশ্বরে আকুল হয় হত কবিগণ।। ভদবধি অন্য কার্য্য করি বিসর্জ্জন। একাস্ত অস্তুরে করে গঙ্গারে স্থরণ।। পঙ্গা আরাধনা করে অতি ভক্তিভরে। পঙ্গারে করেন সার হুদর যাঝারে 🕕 ব্রহ্মার নিকটে পরে লইয়া বিদার। আপন আপন স্থানে শবিপণ যায়।। প্রতেক বৃত্তান্ত বলি সনত কুমার। ৰ্মবিগণে সমোধিয়া কছে পুনবৰ্গর।। **অবিক** বলিব কিবা গুৱে শ্ববিগণ। পঙ্গার মাহাস্থ্য বর্ণে নাহি হেন জন। । ক্সার সমান তীর্থ জন্য কোথা নাই বলিনু নিগুঢ় তত্ত্ব ভোমাদের ঠাঁই।। ৰত তীর্থ হয় সবে সংসার মাঝারে। **সকলে** বিরাজে গলা জানিবে অন্তরে 🕡 ব্ৰহ্মসৃষ্টি মাৰে ভাছে হত তীৰ্থগণ 🖚 হতে সব তীর্থ লভরে জনম।।

সবর্বতীর্থ বিদ্যমান জাহ্নবী শরীরে। তন্তুজ্ঞানী মেই তস্ক ৰুময়ে অন্তরে।। মৃচ্মতি হতজ্ঞান যেই সব জন গঙ্গাততু বৃক্তিবারে না হয় সক্ষম।.. যোজন শতেক হতে যেই সাধুজন। পক্না গঙ্গা বলি থাকে অতি ঘন ঘন।। অন্তিমে বিমানে চণ্ডি নেই সাধু মর। মনের সুখেতে যায় বৈকুঠ নগর।। হেন দয়াময়ী মাজা নাহি কোধা আর। তহিারে ডাকিলে হয় সবংশ উদ্ধার।। সগরের পুত্রগণ গঙ্গার কৃপায়। সুগতি করেছে লাভ জানিবে সবার । অধিক বলিব কিবা ওচে খবিগণ। গঙ্গার সমান নাহি এ তিন ভূবন।। পরমা প্রকৃতি দেবী ভাহ্নবী সুক্ষরী। তাঁহার ভূলনা কড় কোথা নাহি হেরি। তাঁহার চর্ণে সদা কর্ছ বন্দন। ঘূটি বাবে ঋষিগশ ভবের বন্ধন।। তাঁহারে নিয়ক ভব্ন একাশ্ব অন্তরে। জার না আসিতে হবে ভব–কারাগারে।, জ্ঞানাজ্ঞানে যত পাপ করে নরণণ। গঙ্গার স্থারণে হয় সকল মোচন বিধানে বদ্যপি করে জাহুবীতে হান। ভয় বিদু নাহি আনে তার বিদ্যান । কুগ্রহ কখন নাহি করে আক্রয়ন। শান্ত্রের প্রহাণ এই শিবের বচন।। ষেরূপ নিয়য় আছে স্থান করিবারে সেরূপে করিবে স্লান একান্ত অন্তরে।। গঙ্গালান প্রতিদিন করে যেই ছন। রোগ নাহি তার দেহে করে আক্রমণ। মনের মালিন্য তার সব দুরে বার মনোরথ কিন্ধ হয় দেবীর কুপায়।। ভাতগ্ৰৰ খৰিগদ কৰহ শ্ৰবণ একান্ত অস্তরে লহু জাহুবী শরণ।

সতত তাঁহার পদে কর নমস্কার ভবার্গবে পার হবে নাহি তয় আর।। না ঘটিবে তব মাঝে কখন জগ্ধলে। সকল সমরে সুথে কটিছিবে কলে।। ভাতএব মারুয়েনার ত্যানি ওরে মন। নিত্যকাল ভাব সেই সাধনের ধন।। শ্রীকবি বলেন শিবপুরাণের কথা। অতি পুণ্যকান স্বাহ্য না হরে ব্যর্থতা।।



গলা সানবিধি ও তার মাহাদ্য

পুনরায় ঋষিণাশ শুমধ্র বরে। জিল্লাসা করেন দেব সনং কুমারে।। নিবেশন মহামতে চরণে ডোফার। এবে জিজাসিছি মাহা কহ ওপধার।। তোমার মূখেতে শুনি অপুর্ব্ব কথন। এখন মোদের বাক্য করছ প্রবদ া বলিবে গলার কথা ওহে মহোদয়। ভোমার মুখে গুনিনু হোরা মুনিচয়।। গঙ্গাস্ত্রান বিধি এবে করত্ কীর্ত্তন। ভনিতে বাসনা বড় শবিতেছে মন।। এতেক বছন তনি সনত কুমার। কহিতে লাগিল কথা সবার মন্ধার 🛽 অষিশপ শুন শুন করি নিবেদন। কয়িলে জিল্ঞাসা খাহা করিব বর্ণন প্ৰান হেত সূচঞ্চল হবে যথৈ মন। নেই কালে গঙ্গাল্লানে করিকে গমন ।। স্নানান্তে বিধানে পূজা দিবে দেবগণে ঋষিণণে পিড়গণে পৃক্তিবে যজনে ।

শুদ্র বস্তুদ্বয় পরে পরিয়া সাদরে করিকের প্রাণায়াম একান্ত **ভান্তরে** I+ যেই কালে গঙ্গাম্লানে করিবে গমন। द्रियुज कलाइ हिएला कन्निया वर्ष्क्ल । মুলিন বসন পরি আপন শ্রীরে। প্রাযাত্রা করিবেক কহিনু সবারে।। যেইকালে গঙ্গা স্নানে করিবে গমন তক্ত বিষ্ণু গোব্ৰাহ্মণে কন্তিবে বন্দন।। গণপতি শিবদুৰ্গা আৰু সরস্বতী। এটৈ সৰে প্ৰণমিবে কপ্ৰিয়া ভক্তি। শুক্রপিতা দেব আর নিঝপালশণ গদ্ধকর্থ কিন্তুর কবি গ্রহাদি চারণ।। সবর্ব দেবদেরী সবে করি নমঝার। পড়িবেক এই মন্ত্র শান্ত্রের বিচার।। এই মন্থ পড়ি যাহা করিবেক স্থান। সধ্বসিদ্ধ হবে তাহে কহি সবাস্থান । প্ৰক্ল দেবী লোকমাতা নিদ্ববিনাশিনী। ন্যস্থার কবি ডোমা জগত-জননী।। ভঙ যাত্রা করিতেছি ভোমা দরশনে। কর মাজ্য অনুমত্তি নমামি চরণে।। ্রেইরূপ মন্ত্র পঠি করি তার পর। গঙ্গায়াক্তা করিবেক সেই সাধুনর।। বিষয়কে প্রণমিয়া নমি তুলসীরে বিৰপত্ৰ দ্ৰাণ কবি অতি ভড়িভৱে।। গুলাযাত্রা ভারপর করিবে সুম্বর। এই'ড ভাছয়ে বিধি ওহে ঋষিণণ।। किया भरूष किया गुरह किया त्राबि मिरम । শয়নে ভোডনে কিছা স্তব্য আদি লানে।! গঙ্গা গঙ্গা নিরগুর করিবে স্মরণ। করওলে সিদ্ধি তার ওচে ঋবিগণ 🕕 গঙ্গাযাত্র। করি নর খদি পদে মরে। গঙ্গা মৃত্যু ফল পার জানিবে অস্তরে । গঙ্গা হেতু দর্শন যত দেবগণ। পরস্পর করে সবে কলহ্ ঘটন।।

আমি অগ্রে আমি অগ্রে বাইব গঙ্গার। করে সতে এইরাপ স্পর্কায় ক্লাদ্ধায়ি।। যাত্রা হেতু গঙ্গান্ধান করয়ে যখন। যত পাপ বিদ্যমান দেহেতে তখন : বিকল হইয়া সব হয়ে যায় ক্ষয়। বিগুরালি তার পালে কড় নাহি রয়।। গঙ্গার সলিল বায়ু কাণিলে শরীরে। মহাপাপে মুক্ত হয় জানিবে অন্তরে।। গঙ্গাবারু সেহে লগ্ন ইইবে বধন। সেইকালে এই স্তব করিবে পঠন।। গলাজলে ষেই দেব মহতৃষ্টি পান। সবর্বসেবেশ্বর তিনি কেশ্ব আখ্যান 📙 স্রাপনার মহিমাতে তার অবস্থিতি। আপ্রমেয় অন্ধ বিনি সবাকার গতি।। শোক মোহ কভু নাহি জানে সেইজন। সলাভন সেই বিদুর ওছে ঋষিগণ।. স্মরণ করিবে তাঁরে সভত অন্তরে। ভিনি ভিন্ন নাহি কিছু সংসার ভিতরে।। সদানন্দ হন হিনি সংসার যাঝার। ধর্ম্মধিম্মসমন্থিত দরার আধান্ত।: ব্যোমদেহরূপী যেই বিষ্ণু সনাতন : ড়াঁহারে হাদয় মাঝে করিবে স্মরণ।। নিয়ত করেন যিনি অভয় প্রদান। সভারাপী সেইজন যিনি সবর্বস্থান । সনাতন সেই দেব বিষ্ণু নারায়ণ . সভত ভাঁহারে হাদে করিবে ধারণ।। ম্বরুগ অমৃত যিনি সাধনের ধন। মনীকা সমূহ বাঁরে করেন দর্শন ।। ক্ষেত্বাখ্যা পরম আক্সাবিনি সনাতন : অন্তর মাঝে তাঁহার করিবে শ্বরণ!। মহাতপা ব্যাস আদি তাপস নিকর। যাঁহার উপরে সদা রাখেন অন্তর ।। ভাবপুড়ের পূজা যার করেন সাধন। সেই বিষ্ণুদেশ সদা করিবে স্মরণ।।

গদাব্যৰ দেহ লগ্ন হইবে কৰন . সেইকালে এই স্তব করিবে পঠন । মহাপুণাপ্রদ স্তব ওহে ঋষিগণ। ইহার প্রসাদে হর্ষ পায় যোগীনা।। ভক্তিভরে এই স্তব মেই জন পড়ে। বিশৃঙতুলা হয় সেই জানিবে অন্তরে 🖰 গঙ্গারে দেখিয়া পরে হরিষ হলেরে। ভতিভারে প্রণমিবে দতত্বং হয়ে।। জগন্মতা গঙ্গদেবী বিশ্বের জনদী মহা মহাপূণ্যা শিক্ষীর্য নিবাসিনী।। জনম সহল মম করহ সুন্দরী। তোমার চরশে মাডঃ প্রণিপত করি । পাঠ করি এই মন্ত্র একান্ত অন্তবে। ভষ্টাঙ্গে প্রণম পরে করিবে সাদরে।। ভারপর গ্লাজন করিবে স্পর্শন। এই মন্ত্ৰস্পৰ্শকালে পড়িবে তথন।। প্রোমারে স্বরণ গতে করিগো অস্তরে মহেশ্বরী তুমি দেবী পরলি ভোমারে। বিষ্ণুদেহ দ্রবাকারা ভূমি গো জননী। প্রসীদ প্রসীদ দেবী পতিত পাবনী।। ভক্তিভৱে এই মন্ত্র করি উচ্চারণ। সনাত্রনী জাহুহীরে করিবে স্পর্ণন () দ্বিবাসা ইইয়া পড়ে করিবেক সান। প্রিয়সিদ্ধি হবে ভাতে শান্ত্রের প্রমাণ। মানব শরীর ধরি অবনী মাঝারে। যেই জন মান করে জাহ্নবীর মীরে।। পুন: নাহি আদে পেই ভব কারাগার। খলিমু সবার পাশে শান্তের বিচার ।। গঙ্গাজনে না করিবে ডীর্থ আবাহন। সক্তির্থ যার দেহে রয়েছে স্থাপন। সংকল ব্যতীত স্থান খদি কেই করে। তথাপি সে জন যায় বৈকুষ্ঠ নগরে।। ডার দেহে কিছু মাত্র পাপ নাহি রর। দেৰণণ পিতৃগণ সদা তুষ্ট হয়।

স্লান করি যথা বিধি জাহনবীর নীরে তর্পণ করিবে পরে বিধি অনুসারে।। জন্য চিন্তা হৃদি হতে দিয়া বিসহর্তন ইইদেব নির্তর করিতে শ্মরণ। গঙ্গাতীরে ভিনন্তাত্তি থেইজন রয়। ভাহার মুকতি জান হাতে হাতে হয়।। মুহূর্ত যদ্যপি রহে জাহুবীর নীরে। জানিবে সার্থক সেই মুকুর্ত অন্তরে।। ল্লান কব্ৰি গৃহে পুনঃ যহিবে স্থন প্রার্থনা করিবে পুনঃ করিতে দর্শন। যদি পরিত্যাগ করে জনক জননী ভার্যাঃ পুত্রধন আর অধবা ভগিনী । চেম্বন দুহুখ গুখালি কতু নাহি হয়। গঙ্গার বিয়োগ দুংর মেই রূপ রয়।। জাহনীর হেই দেশে নাহি অধিষ্ঠান । সেই দেশে কছু নাহি যাবে মণ্ডিমান।। একপ্রে অবস্থান কবি ফেই জন। অযুত বৎসর তপ করে আইরপ।। মেই পুণা হয় তার মেই ডপফলে যদি রহে দওমাত্র জাহ্বীর জলে । সেই পুণ্য হয় ভার নাহিক সংশয়। শান্ত্রের বচন ইহা কন্তু মিধ্যা নয়। পক্ষার তীরে ফবত করে অবস্থান। পিতৃগণ ভতক্ষণ মহাতৃষ্টি পান । ডাবন্ড দেবতাগণ সেই জনোপরে। <del>পরম সন্তুষ্ট রহে জানিবে অগুরে</del> ৪ গ্**জাতীরে যতক**ণ রবে সাধুজন : ব্রস্বাচর্যা ভডক্ষণ করিবে সাধন।। ভতক্ষৰ পর অধু কভু নাহি খাবে পরনিন্দা কড় নাহি বদলে স্মানিবে । পরনিব্য করে পঙ্গাতীয়ে যেইজন। মহাক্রম্ভ হন ভার প্রতি নারায়ণ।। গুইাজন মান হৈতু আনি গঙ্গাতীরে। ভণ্ডুলে সূবর্ণ আর বস্ত্র আদি করে।

**এই** সৰ মুখ্য মাধি কৰিবে গ্ৰহণ। *জইলে ফলের হানি শাশ্রের বচন* । যেইজন গঙ্গাডীরে করি নিবসঙি গঙ্গল্লাম মাহি করে করিয়া ভকতি ব্ৰদ্বহত্যা পাপে যথ ধ্য সেইজন। শান্তের বচন ইহা গুছে শ্ববিগণ। নিবসতি খারা করে জাহ্নবীর জীবে ভকতি করিয়া তারা আপন অন্তরে।। প্রভাত ইধ্যাকে আর সন্ধার সময়ে। ভিনবার দেখিবেক প্রফার সদমে।। নিবদতি গ**নাতীরে করে যেই জ**ল। স্নান না করিয়া করে দূরেতে গমন।। ব্রশহত্যা পাপ থাসি সেই জনে যেরে। দেজন ভাজিয়ে যায় নবক মাঝারে।। যেইজন গসাতীরে করে অবস্থান ভক্তি কবি প্রতিদিন করে গঙ্গামান।। অর্চ্চনা করে ভাহার যেই সাধ্জন। অশক্ষেধ ফল ডার হয় উপার্ক্জন। গঙ্গাহীন দেশে বাস যেই জন করে ণলার আশ্রয়ে নাহি থাকে ডক্তি ডরে। বিধাত্তা কণ্ড্ৰক হয় বঞ্চিত সে জন মহাপাপী হয় সেই শান্তের বচন । গায় জনপদ শৈল অথবা আশ্রম। প্রসামেকী যে স্থালেন্ডে হয়েছে বহন।। প্রম পবিত্র ক্ষেত্র সেই স্থান হয়। লান্ত্রের বচন ইহা মিখ্যা কণ্ডু নর।। নূর্ব্রভ মনুখ্য জন্ম ধরিয়া সংসারে। গঙ্গা জ্বরাধনা এইে হেইগ্রন করে।। থিক্তর জনম তার বিফল জীবন। ভাস্তিমে সে জন করে নরক গমন।। মহা মহাপুণ্য খাত্রা করে উপার্জন। দেবলোকে সগমানা সেই সবজন। ভাহারণ একান্ত মনে অতিভক্তি ভরে। গন্ধরে প্রকৃত মূর্ত্তি দরশন **করে**।।

অন্য জল সমজ্ঞান জাহ্নবীর নীরে। বিবেচনা করে যেই আপন অন্তরে।। মগ্ন হর মহাপাপে সেইসব জন অন্তিমে তাহারা করে নরকে গমন।। গঙ্গাহীন দেশ ত্যাগ করি যেই নব। সগঙ্গা দেশেতে বাস করে নিরম্ভর . মহাবৃদ্ধিমান সেই নাহিক সংশয়। দেবগণ পূজ্য সেই ওহে ঋষিচয়। আছে যার গঙ্গা তীরে পৈতৃক বসতি সেই সাধু শিবতুলা সেই মহামতি । মনুষ্যের চর্ন্মাত্র ভাহার শরীরে। মহেশ্বর সম তারে ভানিবে অস্তরে । গঙ্গাতীরে অবস্থিতি করে যেইজন। তাহার করেতে কন্যা করিলে অর্পণ।। গ্যান্ডাদ্ধ ফল পায় সেই সাধুনর সনাতৃষ্ট পিতৃগণ তাহার উপর । নিবসতি গলাতীরে যেইজন করে ভূমিকন করে যেই সে জনের করে।। চতুর্দল ইক্ল রহে যাবত ধরায়। স্বৰ্ণরাজ্য শুডদিন মেই জন পায়।। অবস্থান করে গঙ্গাতীরে যেইজন। অপরাধ করে সেই যদ্যপি কথন।। প্রহার কিম্বা তাড়না করিলে তাহারে। ক্ষষ্ট হন দেবগণ তাহার উপরে। বিমুখ ভাহার পরে পিতৃগণ হন। স্কন্ম কলা মহাপাপী সেই দূরজন।। সেই জন্মে গদাদেবী পরিত্যাগ করে। সেই জন যায় অস্তে নরক ভিতরে।। গঙ্গাডীরে বাস করে মেই সাধুনর। সূর্য্যতুল্য ভারে ভাবে যেই নরবর: বিমল অন্তর তার নাহিক সংশয়। তাহারে দেখিতে বাঞ্ছে দেবতা নিচর। যারা নিবসতি করে জাহ্নবীর তীরে। গঙ্গা লোক বলি সবে ডাকিল সাদরে।। ভার প্রতি গঙ্গাদেখী পরিভুষ্ট হল। শান্ত্রের বচন ইগ্র ওহে ঝরিগণ 🔢 কুবুদ্ধি কুমডি যাবা এ ভব সংসারে মনুব্য বলিয়া ভাবে পক্ষাবাসী নরে।। তাহারা অন্তিমে যায় এরক মাঝার। মহাকট্ট পেয়ে তারা করে হাহকোর।। মনুষ্য রূপেতে রাজে যত দেবগা। নিবসতি গঙ্গাতীয়ে করে সবর্বক্ষণ। অভএব তাহাদিগে একান্ত অন্তরে। সম্মান করিবে সদা অতি ভত্তিভরে ।। তাহাদের অপমান করে ফেইজন। মঙ্গল ভাহার নাহি হয় কলচন।। গঙ্গার উভয়তীরে শিবের আদেশে অসংখ্য পিলাচ সদা সনেন্দে নিবসে।। ৰাষ্ক্ৰপে রহে তারা সদা সবর্বক্ষণ। যে যে কাজ করে তারা করহ শ্রবণ।। গঙ্গাতীরে যারা যারা পাপকর্ম করে। বিষ্ঠা মুক্র ত্যাগ করে অভক্তি অস্তরে।। শ্লেষ লখ কেশ আদি করে নিক্লেপণ। শান্তি দেয় ভাহাদের পিশাচের গণ।। মিথ্যাবাদী ভবধামে ফেই সৰ নর। ভক্লসেবা পরাস্থুখ যাহার অন্তর 🧃 দৃষ্টবৃদ্ধি দ্রমতি যেইজন হয়। বৃথা হিংসা করে যারা কপট হৃদর। বিশাস খাতক হয় যেই যেই জন। তাহ্যদের শান্তি দেয় পিশাচের গণ।। এইসৰ পাপীগৰ অন্তিম সময়ে। পঙ্গাতীরে আঙ্গে যবে অজ্ঞান হইয়ে।। উহাদিগে ধরি সেই পিশাচের গণ। अद्यादवरभ भृनामादर्भ करत निरक्क्शन । । গগন মণ্ডলে ভারা ত্যন্তি কলেবর। দূরগতি লাভ করে নরক ভিতর .। দেখিতে না পায় কিন্তু মত পালীগণ। দিব্যচক্ষু যারা তারা করে দরশন।।

পিশাচেরা যাহাদিকে ধরিয়া সব*লে*। মহারোধে ফেলি পেয় গণন মগুলে। যে রূপে ডাহারা তাত্তে আপন জীবন সেই কথা বলিতেছি করহ ভাবন। মলমূত্র ভ্যাস করি ভূরি পরিমাণে। বহুদিন ঘুরি এন্থে গগনে গগনে। হতজ্ঞান হয়ে হয় দুর্ণিত লোচন। ঘন ঘন উভূর্ধাস করে বিসর্জন। ইন্দ্রিয় বিলোপ পায় জানিবে সবার। কুকবর্ণ কলেবর ভীষণ আঝার। এইক্সাপ কট পেয়ে দুর্জন নিকর। ভ্যাগ করে ভার পর নিচ্ক কলেবর .। শিবের কিছন বহু বছে গদাতীরে। শ্ৰীপসাক্তিরৰ নাম সেই সব ধরে।। গঙ্গান্তকা করে ভার: করিয়া যভন। নলোক্সপ ধরি তারা করে বিচর্প। বে কান্ত করমে ভারা ভনহ সকলে। নিরম্ভর রহে তারা ছাহুবীর ফোলে। অন্ত কুসুম আদি যাহা বাহা পায়। স্পর্শ করি গঙ্গান্ধন লইয়া ভাহায়।। ভাহ-বীরে তাহা দারা করয়ে পূজন। শিব বিষ্ণু সকলেরে কর্ময়ে অর্চন।। আর বাহা করে তার্থ তন ভক্তি করি। স্নানাত্তে বসন হতে পড়ে থেই ব্যবি।। ঘন্তকে উপরি ভারা কবরে ধারণ উহা পাছে গঙ্গাছলে ইয় নিপ্তন 🕕 মাৎসর্গ্র সভত আছে যাহার অন্তরে। স্টেই ছল দুস্তবৃদ্ধি অবনী মাঝারে।। পরের অনিষ্ট সদা করে মেই জন ৰূপট অন্তৰ যাৱ গুহে খবিপণ।। **শ্ৰীপদাতি**ত্তৰ গণ সেই শ্**ৰ জ**নে। বহিতে না দেৱ কভু জাহনী সদদে।। এহেন্তু মাংসর্য্য সদা করিবে বর্জন। হিলো ছেম্ব না করিবে কাহারে কণন। প্রের অনিষ্ট চিন্তা ফ্রেই নাহি করে ' কপটতা নহি যার হাল্য মাঝারে।। দেবস্তক্তি সদা করে যেই সংখুজন। পিতৃগণ উদ্দেশ্যেত করয়ে তর্পণ। ভাতিখি সেখায় যার হরিষ অন্তর। বাস করে গঙ্গাতীরে সেই সব নর । ভাহারহি নেহড্যাগ করে পঙ্গাভীরে। ভান্তিমে তাহার। যায় বৈকুষ্ঠ নগরে । নতৃথা কর্ণট বৃদ্ধি দুষ্ট দুরজন। ত্রাহ্নর ভাগ্যেতে নাছি গঙ্গায় মবণ বহুতাগ্যে মরে জীব জাহুবীর নীরে বহুভাগো অন্তকালে পদারে নেহারে । ভাগ্যক্তে গঙ্গামৃত্যু লঙে সাধুকন। শিবের অফেশ ইহা ওছে থয়িগণ। এতেক ২৮ন ন্তনি হত ঋষিণণ . সনত কুমারে ক্রহে করি সম্বোধন।। কহ কহ বিধিস্ত করিয়া করণা ক্রিয়া বর্ণনা সব পুরাও কামনা। প্লাধ মরিলে বল কিবা ফল হয় : किक्षाभएक भन्नाम्कृत नाम नवस्य ।। ভাহার প্রমাণ কথা করেছে দর্শনাঃ এই সধ বিধবিয়া **কহ মহাছল**।। এতেক বচন তনি বিধিসুভ কয়। র্বলিতেছি শুন শুন গুছে ঋষিচয়।। কোটি কোটি ৰূম্বে পাপ যেই নাহি করে। গলাফুড়া হয় হার প্রানিবে অন্তরে।। প্রবাহ অথবি করি হস্ত চতুষ্টয়। ইহার মধ্যেতে মৃত্যু বদি 🗝 হয় .। পুনঃ নাহি আদি এই ছব কারাগারে। নিবর্গন মুকতি পার হরিব অগুরে।। থেই ছামে গঙ্গামৃত্যু লভে দেহীবন। সেই জন্মকৃত পাপ হয় বিনাশন। বোটি ডকান্ডিতি পূণ্য সেইজন পায়। সন্দেহ নাহিক ইথে কহিনু সবার।।

জন্মের সহিতে জন্ম *দেহের* খবণ। জনমি গঙ্গায় মরে সেই সাধুক্ষন ।। জীবন সৃথিতে নাশ জনমের হয়। ভবের বন্ধন তার হুয়ে যায় কয়।, লতশত মন্দকার্ব্য করি যেইজন। অন্তিমে শ্বাহনী জলে ভাগন জীবন । মেইক্সপে পাপরাশি বিনালে তাহার। কোটি হল্ম পূণ্যবাশি হয় সে তাহার । সেই পুণ্য সেই মর করিয়া আশ্রের দিব্য রথে চড়িক্রমে উর্দ্ধগামী হয়।। খদ্যপি গঙ্গায় মরে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে গঙ্গায়ত্যু ফল পায় শিবের বচনে।। কিবা পণ্ড কিবা নর কিবা পক্ষীগণ! কীট পতঙ্গাদি করি ওছে ঋষিপণ। ষেই কেহ দেহ ভাজে জাহুবীর নীরে। মুক্তি লডিয়া যার অমরনগরে।। মিথাবিদী দুষ্ট হয় যেই দুরজন। গুরুসেবা পরাস্কুখ যাহ্যদের মন।। বৃথা হিংসা করে যারা জীবের উপরে। বিশ্বাসহাত্তক যারা এ ডব সংসারে কপট হাদয় বারা ওহে ঋষি গণ। মন্ত্ৰৰ কালেতে তারা হয় অচেতন।। ক্ৰাহুকী দৰ্শন নাহি তাদেৰ ভাগেতে। পাপ হেতু যায় তারা নিরয় মাঝেতে। পিশাচেরা তাহাদিগে করিয়া ধারণ। শুন্যমার্গে ফেলি দেয় ওছে ঋষিণণ।। গগনেতে ভ্য**ঞ্জে ভারা নিজ কলেবর** । দৃগতি হুভয়ে গিয়া নরক ভিতর।। হুটুপায় বহুকাল থাকিয়া তথায়। ভারপর হাতে গিয়া পূনশ্চ ধরায়। ्रोरे कत्य यमि भएठ भनाम भराग। ভাবে ভ ভাদের পাপ হয় বিমোচন ।। পশুপুঞ্চী কীট আদি গঙ্গার মরিলে। যায় চলি কর্ণধাতে সেই পুশ্যকলে।।

ভাদের উপরে নাহি যম অধিকার। ম্বেড়া সহিতে ভারা করয়ে বিহার।। দিবা রূথে চড়ি তারা করয়ে গমন। ভামন ব্লমণী সব করয়ে ব্যক্তন । দেবগণ তার শুণ নিরস্তর পায়। পাপরাশি ভার নামে দুরেতে পলায়। পুনঃ নাহি জন্মে তাপ্তা মানব আগতে ৷ নিরস্তর রহি সূখে অমব নগরে। নিরন্তর হাদি যার সভোষেতে রয় পর উপকার হেতু খ্যাকুল হদর।। একাম্ব ভাম্বরে ভক্তে দেব পিতৃগণে অডিথি সৎকার করে অতীব যতনে।। গুরুস্হ দেবে নাহি করে ভেদজান। মন্ত্র সহ ব্রন্থে ধার বিচার সমান।. সে জন অভিয়ে লভে গ্ৰহাৰ মরণ। ঋষিপণ ঘুচি যায় ভকের বন্ধন।. সভ্য বিনা মিধ্যা নাহি যেইজন স্বানে। সূত্য মিত্র সত্যগতি ভাবে যেই মনে।। প্রবঞ্চনা নাহি যার অন্তর মাঝার। গঙ্গান্ত মূরণ হয় জানিবে তাহার । ইঙিহাস বলি এক তন কবিণা। नुविद्द कि छल হয় शक्रार प्रदेश প্রয়াগ নামেতে তীর্থ সর্ব্ব জনে জানে।। হোক্ত হেতু নর গণ যায় সেই স্থানে। ত্রিবেণী পরম তীর্থ বিরাজে তথয়।। কত সিদ্ধ সংখ্য বহুহ বসিয়া তথার।, বায়ুরূপে দেবগণ অবস্থান করে। দেবর্ষিগণেরা সবে রহে শূন্যভরে .। জাহনী যম্না আর দেবী সরস্বতী।। একমেতে তিন নদী করে অবস্থিতি।। ত্রিবেণী সমান তীর্থ নাহিক ধরার। তথার মরিলে ভব বন্ধন-ক্ষয়ে।। যমুশ<del>্ব সক্রিপ মিশে জাক্</del>বী-সনিদে। কিবা শোড়া মন মোহে নয়নে হেরিলে।। সরস্থতী গুপ্তভাবে করে অবস্থান। নাহিক ইহার সম তীর্থ কোন স্থান।। এই স্থানে করে দরে মন্তক মুখন। যথাবিধি প্রদ্ধিক্রিয়া করয়ে সাধন।। দক্ষিণা প্রদান করে ব্রাহ্মণের করে ভোজন করায় বিপ্রে অভীব সাদরে । নাহি বাং হেন তীর্থে সেই অভাচ্চন বিফল জনম ডার বিফল জীবন : কল কল ব্ৰবে গঙ্গা বহে সূত্ৰধনী যমুনা মিলেছে সঙ্গে শখন ভূগিনী যমুনার কাল ভাল জাহাবীর নীরে। ভরতে ভরতে পড়ে জন্স বিদ্বপরে। শেত অলে কৃষজ্জল ইইয়া পতন। কিবা শোভা হরে হায় মোহে জনগণ।। জাহ্নবীর শেতজল যম্নার নীরে। পড়ি কিবা শোড়া ধরে জন মন হরে। থেইন্ধন হেন তীর্থ না করে দর্শন বিফল ৰূম তার বিখল জীবন। সেই স্থানে এক দস্য কবিত কসডি। বিরাধ তাহার নাম অভি দুরমভি।। নির্ত্তর পরস্তব্য করিত লুইন। পরগৃহে পশি রাঞে করিত হরণ।। ম্রমিড-সতত দুই প্রান্তরে প্রান্তরে। কখন থাকিত শিয়া বনের মাবারে।। এক্যকী পথিক যদি হতো দর্শন। তথনি ভাহারে দৃষ্ট করিত নিধন। ব্রহ্ম হত্যা নারী হত্যা সূণহত্যা আর। কিছতে না হতো ভার বিকার সঞ্চার। কুৰুৰ্মে কখন নাহি জনমিত ভয়। পরকালে না ভাবিত ডাহার হৃদর।। ধর্ম্ম কর্ম্ম না জানিত জগত মাঝারে। কেবল এমিত সঙ্গা উদরের ভারে 🔒 দস্যবৃত্তি কয়ি যাহা হতো উপাৰ্কন। কুলটা পদেতে ভাহা করিত অর্পন।।

কুলটা লইয়া সলা করিত বিহার। কুলটা ডাহার জ্ঞান দ্রুগড়ের সার ।। কুপটার প্রেমে মৃক্ত হইয়া দুমান্তি। ক্লাচার করে কত মাহি তার ছিটি । মন্ত হয়ে সুরাপানে করিত শ্রমণ বৃষ্ণবর্ণ দেহ ভার লোহিত নয়ন দস্য কর্মো অর্থ নাহি যে দিন ইইড , বনমাঝে সেদিন গমন করিত। পত্তপক্ষী আদি কবি কবিত নিধন। বাজারে মাংশদি লয়ে করিত গমন।। মাংস চন্দ্র জাদি বিক্রি করিয়া তথায়। অর্থনয়ে বেশ্যাপূরে যাইত তরার।। আন্দোদর সেই অর্থ করিও পূরণ। এইরাশে কালকাটে সেই দুরজন ঋষিপপ শুন শুন আশ্চর্য্য ঘটন। গঙ্গাতীরে একদিন কবিল গুমন। গঙ্গাতীরে ছিল এক সুন্দর উদ্যান। সেইস্থানে দুরমণ্ডি করিল প্রস্থান 🗽 য়নে **য**নে অভিনাৰ পশিল কাননে। ফলমূল আনি চুরি করিবে খড়নে। মনে মনে এই স্থির করি দুরজন সেই স্থানে রাজিযোগে করিল গ্রহন। ধীরে ধীয়ে বাগানেতে করিয়া প্রবেশ : উত্তম উত্তম কল করম্বে উদ্দেশ। লমিতে লমিতে যার জাহুবীর কুলে। **নেখে এক আম্রবৃক্ষ শোভে ব্রহ্**যকান।। তক্তনত অবনত হয়ে ক্সভারে। পরশিছে যেন গিয়া জাহুবীর নীরে তাহা দেখি দুর্ঘতির প্রফুল নয়ন ব্যস্ত হয়ে বৃক্ষোপরি করে আরোহন। অসংখ্য অসংখ্য ফল পাড়িয়া যতনে। সাৰধানে রাখে দৃষ্ট আপন বস্তা। কত আশা মনে মনে করে দুরমতি . বাজারে লইয়া আম স্বাবে হৃতগৃতি ।

বহু অৰ্থ হাবে ডাহে নাহিক সংশয়। আয়োদ প্রয়োদ হ'বে দিন কতিপর।। এত চিন্তি বাছি বাছি পড়িতে লাগিল। এদিকে রক্ষক যেই জাণরিত ইইল। বুক্দের মর্ম্মর শব্দ করিয়া শ্রবণ। भएक्ट कतिन क्वरू कतिए इत्रवं।। আলোক লইয়া যেই দ্ৰুতগতি যায়। দুর্ম্মতি ঠেবিজ্ঞা এবে খোরতর দায়।। कि करत উপाग्न नाटि क्वित नदसन বৃক্ষ হতে নামিবার উদ্যুত তখন। ভাড়াতাড়ি নীম্নে আসি পলাইবে দূরে। দূরমতি যনে যনে অভিলাষ করে।। অপূর্ব্ব বিধিন্ন খেলা কর দর্গন। বৃক্ষ হতে দুঁষ্ট সম্যু নামিবে যেমন।। শুশ্বভাবে পদ দিলা নিশা অস্ককারে। অমনি পড়িন গিয়া জাহুবীর নীড়ে।। ষেমন গঙ্গার জন্তে হৈল নিগতন व्यमि क्षीवन क्रमुः क्ट्रः विमर्क्क्त।। যমদৃত দ্রুতগতি আদিল তুরায়। দস্যুরে লইয়া যাবে এই বাসনায়। হস্তপদ ক্রুমে জার করিল বস্ত্রন। উদ্যোগ করমে ক্রমে করিতে গমন।। অকস্মাৎ একজন আসিল তথায়। জ্ঞটাজুট শোভে শিরে ভীমতর কায় । রক্তবর্ণ আখি তাঁর ঘন ঘন ঘুরে। ত্রিওল শোভিছে এক সুলহিত করে । দ্রুতগতি আসে সেই করে নিবারণ . বেন্ধোনা বেন্ধোনা কভু না কর বন্ধন।। কে তোমার কেন বল বান্ধিহু ইহার। কি দোৰ ইহার শীঘ্র বলহ আমাদ।। এতেক বচন গুলি যমদৃত দ্বর। কহিল শুনহ খলি ওছে মহোদা।। যমের কিছর হই মোরা দুইজন মৃত জনে লয়ে যাই শমন ডবন।,

এ কান্ধে নিযুক্ত আছি যমের আদেশে। এই দৃষ্টে লয়ে যাব প্রভুর সকাশে ।। বেঁচে ছিল যতদিন এই দুরজন। নিরক্তর মন্দক্তিরা করেছে সাধন। করিয়াছ দস্যবৃত্তি প্রফুল অন্তরে। বারেক নাহিক দৃষ্ট চাহে ধর্ম্মেপিরে।। তাহার উচিত ফল লভিবে নিশ্চয়। এই হেতু লয়ে যাব লম্ম আলয়।। ইহের সমান পাপী না দেখি ভূবনে পহিবে বস্ত যে শান্তি শমন-সদনে। তুমি কেবা মহাশয় দেহ পরিচয় নিবারণ কর কেন ওহে মহোদয়।। এত শুনি সেই বীর কহে ধীরে ধীরে। সাবধান সাবধান থলি দৌহাকারে।। পুনশ্চ যদ্যপি কর ইহার বন্ধন। সমুচিত ফল পাবে কহিন্ বচন। শ্রীণঙ্গাভৈরব হর আয়ার আখ্যান। শিবের কিন্ধর আমি মহাবলবান।। শিবের আদেশে আমি লট্ব ইহারে। ইহারে জইয়া যাব লিবের গোচরে।। ইহার শরীরে পাপ কিছু মাত্র নাই। ভাহার কারণ তন বলি দেহি। ঠাই।। ভাহবী পবিত্র জলে হয়েছে মরণ। বিমানে চড়িয়া যাবে কৈলাগ ভবন।। ইথে যদি বাধা দোঁছে করহ প্রদান এখনি নাশিব জান পৌহকার প্রাণ।। এই যে রয়েছে শূল ভয়ন্বর করে। ইহাতে বধিব প্রাপ জানিবে অস্তরে।। জীবনে বাসলা যদি কর দুইজন প্রভূপাশে অবিলয়ে করহ গমন। আমার বচন গিয়া বলহ তাঁহারে ! বিলম্বে নাহিক কাজ যাহ শীদ্র করে। ত্তই দেখ চড়ি যাবে এই সাধু মতি । পলায়ন পর দৌহে অতি দ্রুতগতি।

क्षठ रनि शिवमान इंड्स स्कात्र। ংক্ষান্তেভে কাঁপে হাদি দুড দৌহকোর।। দস্যুত্তে ছাঙ্কিয়া গৌহে ব্রাসিত জন্তরে। <del>ক্রত</del>পতি চলে পেল'শ্যন-পোচরে । এদিকে বিমান আসি উপনীত হয়। দিব্য নারীশশ ভাহে ওহে ঋষিচয়। **সেই** রখে দুষ্ট পস্যু করি আরোহন। কৈপালেতে মুনসূবে কবিল গমন।। ব্যক্তন করিতে থাকে দিবানারী ভারে উপনীত ক্রমে গিয়া কৈলান নগরে 👍 তথা নিয়া হৈল মস্য দিবের কিন্তুর। শিবরাগী হয়ে রহে কৈলাস মধার। পলার মাহাগ্যা এই করিলে শ্রহণ। অধিক বলিব কিখা ওচে শবিগণ। চিবদিন মহাপাপ করি ভারপরে। প্রসায় মরিয়া গেল কৈলাস নগরে। পর্য আকর্যা বল কিবা আছে আর | ধরণী মাঝারে গঞা সার হতে সার ।। অতএৰ ঋষিগ্ৰ ওনহ বচন। গসাতে হালর মাধ্যে করহ অরণ /, পৃত্তিৰে মনের ব'**ঞ্**। নাইক সংশব। ভববন্ধ দূরে বাবে জানিতে নিশ্না।।



অধোধা, অবস্থী, মায়া, কাঞ্চী, কালী ও সপুরার মাহান্য ও স্তাচুবী তীরে কর্তব্যাকর্ত্তনা নির্ণয়

स्विश्व महाधिश मनः क्यातः। किन्नाम करतन शूनः म्यश्व सह।, करिल कि कथा श्रह विधित क्यातः। स्विमा बोड्न सहस्यक्रान्यश्वनारः।।

किळात्री अधन सहा श्रह भरहामग्र । কুলাকরি সেই সব সেহ পরিচয় !। কি কান্ধ কর্মব্য বলি বিদিও গুলায়। কি কাজ নিধিপ্ধ ওঁথা কহ সবাকায়।। কি কাদ করিকে তথা মহাকল হয় ' কি কান্ধ করিলে হয় পাপের উদয়। বিৰবিয়া এই সৰ কহ মহাধান গুনিতে কৌতুকী বড় হইছেছে ফা 1 এত তলি মিষ্ট হাসি বিধির তন্য। মধুর কানে কহে শুন ঋষিচয় কর্তব্য কর্তব্য হাহা পঙ্গায় বিহিও। সেই সব যথায়থ ইইলে বিদিও!, পঙ্গাম্মন ফল হয় ওয়ে কবিগণ। শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা বেদেব বচন। বাহিত্র ইইল পঙ্গা হিমালর হড়ে ননা দেশ দিয়া ক্রমে পড়ে সাগরেতে। যেই মেই দেশ দিয়া করেন গংম মহাপুণ্যতম উহা প্ৰাহ্ন অধিগৰ।। স্বাফেধ্যা মধুরা মানা ভারতী নগরী। কাশী কাঞ্চী হয় আর দ্বারাবর্তী পুরী।। **बंदे** मेख भूदी बाह्य मरमान बाबादि भाष श्रमादिनी अब कामित कहाद ।.. ইহার সমান পুরী নাহি কোথা জার প্রম মঙ্গল তাই। সংসার যাঝার।। व्ययमध्य द्वारमञ्जू श्री काटन मदर्वकर । মথুরা স্বয়েদর হান বিদিত ভ্রবন 🕫 মনেহর মানা পুরী অবনী মাখারে। কামাখ্যা যাহার নাম জানে স্বর্ধনরে। বারাণদী শ্বিপুরী মুক্তি প্রদায়িনী। শিরকার্ম্জী বিশ্বকাঞ্জী দুই কান্ধি স্থানি।। অবড়ী নগর হয় অতি হলোরম। সমূ**ন্থ তীরেতে শোডে পুরুষ উত্তয়**।। সাগর মাথেতে বিবা লেভে ধারাবতী। কৃষ্ণকৃতা পুরী সেই কর অবগতি।।

পৃথী মধ্যে এই সৰ কৰু গণ্য নয় এই সব স্বৰ্গধ্যম নাহিক সংশয়।। রামের ধনুর আগে অধ্যোধ্যানগরী। সদা অধিষ্ঠিত আছে জানিবে বিচারী । अथुद्धा यरत्रन् कुष्ठ निक मूनर्गरन्। শিবসিক্সেপরি মায়া বিনিত ভূবনে। ব্রদ্যা বিষ্ণু আদি করি যত দেবগণ। নিরত্তর মায়াপুরী করেন প্রান l কামাখ্যা ইহারে কয় ওহে খবিচয়। ইহার সমান স্থান বিশ্বে নাই হয়।; বারাণসী মহেদের ত্রিভল উপয়ে। সদা শোভা পায় কিবা জনমন হরে । হরিহরাত্মক হরপুরী কংগীদ্বয়। মোক্ষাত্রী এই দুই নাহিক সংশয়।। বিকৃথকাঞ্চী ধরে হরি নিজ বাম করে। শিবকাঞ্চী মহেশ্বর দক্ষ করে ধরে।। অবস্ত্রী নগরী দিব্য কেশবের স্থান। হরির কমলোপরি করে অধিষ্ঠান। দারাবতী রহে সদা পাঞ্চ জন্যোপরি . মৃঙিদাত্রী এই সব জানিবে বিচারী। একত্রে গণিত হলে এই সব স্থান। জনগণে ভব মুক্তি করয়ে প্রদান।। কিন্তু সূরধনী শোডে শিবশিরোপরে। একা দেবী সৃক্তিদাত্রী স্কগৎ সংসারে । উক্ত সপ্ত পুরী হতে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ হয়। বেদের বচন ইহা কড় মিথ্যা লয়।। মহানেব এই হেতু প্রফুল অস্তরে গলারে ধরেন নিজ মন্তকে উপরে।। ষেই যেই দেশ রহে গলার আগ্রয়ে। পৃথী মধ্যে নহে গণ্য জানিৰে হাদয়ে।। পঙ্গার আশ্রয়ে রহে যেই যেই স্থান। সেই সব মহেশের মন্তক সমান।। গঙ্গাদেৰী কোথা ৰহে দক্ষিণ কহিনী। পশ্চিম বাহিনী কোথা দেবী সুরধনী।।

উত্তর বাহিনী হয়ে বহে কোন স্থান। **एकिन দিকেতে কোথা হয় বহুমান**। **দক্ষিণবাহিনী হতে দেবী সুরধনী।** শতগুণে পুথ্যতমা পুরববাহিনী 1 পূর্বে হতে শতগুণে পশ্চিমে প্রধান। শাস্ত্রের বচন ইহা বেদের বিধান। পশ্চিমবাহিনী হতে সহম্লেক গুণে। উত্তম্ন বাহিনী শ্ৰেষ্ঠ ক্ৰনিবেক মনে।। পূলা সমতীর্থ নাহি গুহে ঋষিণণ। পরম দেবতা গঙ্গা বিদিও ভূখন।। গঙ্গাদেবী বিশ্বমাৰে বস্তির স্থান। গঙ্গাই পরমা গতি সবার প্রধান আকাশবাসিনী হন দেবীসুরধনী পৰিত্ৰা জাহ্নবী দেবী শৈলেশবাসিনী।। পুথিবী ব্যসিনী গঙ্গা পাতালে নিবাস যথাপস্য তথা ভত জানিবে নিৰ্ম্যাস।। বিবাজ করেন গঞ্জ যথায় যথায়। নিরন্তর মহাগুড় তথার তথায়। স্নান করে যেই জন জাহ্নবীর নীরে। পবিত্র তাহার দেহ জানিবে অন্তরে।। কিবা কীট পতঙ্গাদি পশুপক্ষীগণ যদি গঙ্গজনে ত্যঞ্জে আপন জীবন। সেই দেহ ত্যঞ্জি সেই দিব্য দেহ পায়। বিমানে চড়িয়া ডারা স্বর্গপুরে কায়। তাহীর প্রমান দেখ সাগ্র সন্তান , জ্বাহ্নবীর নীর স্পূর্ণি পায় পরিত্রাণ । তমোভাবে ছিল তারা পাতাল নগরে রক্ষাশাপে দূরগতি জানে সর্কানরে।। গঙ্গাঞ্জল স্পর্শি পরে পাইল উদ্ধার। গঙ্গান মাহাত্ম্য বর্ণে হেন সাধ্য কার। বোজন শতেক হতে গঙ্গা গলাখনে। যেইজন ভাকে সদা জানন্দ অপ্তরে।। সবর্বগালে মুক্ত হয়ে সেই সাধুক্তন অন্তিমে সেজন করে বৈকৃষ্টে সমন।।

আহ্বনা পাতক করে ফেই মূচমতি। মরিলে ভাহাবী স্তালে লড়ার মুকতি। গঙ্গারে করিকে রক্ষা অভীব ঘতনে। ভাহার কারণ বলি ভন সবর্বজনে । পলারে রক্ষণ নাহি করে যেইজন। পরিত্রাণ নাহি সেই পার ব্যাচন।। অতএক গলা রক্ষা করিবে বস্তমে ডাহা হলে মুক্তিলতে শান্ত্রের বচনে। গঙ্গা হতে মুক্তিলতে বিদিত ভূবন গকহি পরমা গতি জানে সর্বে ক্রন। এতেক বছন ওনি ক্ষয়িগণ কয়। এক কথা শুন শুন বিধির ক্রনয়।। বলিলে সঙ্গারে রক্ষা করে খেই জন করে মুক্তিলাভ সেই শাক্সের বচন। গঙ্গা গঙ্গা নাহি করে হেই মৃচুমতি অভিমে যোজন কতে পরমা দুগতি।। কলচ নাহিক সেই পায় পরিবাণ। এতেতু রক্ষিবে গঙ্গা ওছে মতিমান।<sub>।</sub> ডোমার মুখেতে ইহা করিনু শ্রবণ। সন্দেহ হইল কিন্তু ওচে মহান্থন । গঙ্গারে রক্ষিবে বল কেমন প্রকারে। পঙ্গা বক্ষে বলে কারে কহু সাবাকারে।। এতেক বচন ভানি বিধির নন্দন মিষ্টভাবে কহে জন ওহে ঋষিগা।। গঙ্গাতে কর্ত্তব্য খাহা করিলে সাধন। গঙ্গা রক্ষা ভারে করে শান্ত্রের বচন। নিবিদ্ধ গঙ্গাতে যাহ্য শান্তের বিচারে। মূঢ়মণ্ডি যদি কে**হ সেই** কাজ করে।। ডাহা হলে পদা রক্ষা কড় নাহি হয়। গঙ্গার রক্ষণ ইহা জানিবে নিশ্চয়।। বলিব এখন যাহা ওচে ঋষিগণ গঙ্গাতে কর্ডব্য যাহা করিবে সাধন।। চারি হাত যত দূর প্রবাহ হইতে। নারায়ণ স্বামী তার জানিবেক চিতে।।

অন্য কেহ নহে স্বামী জ্বান কদাচন এই স্থানে দান নাহি লইবে কখন ।। কঠগত যদি প্রাপ হয় কোন কালে ডঞ্চপি না লবে দান শাস্ত্রে এই বলে। উপযুক্ত পাত্ৰ যদি থাকে বিদ্যমান মারারণ ক্ষেত্রে কভু নাহি দিবে দান।। প্রতিগ্রহ থাৰি কড় কেহ নাহি করে দানভাব হবে ভাবে কৃথ সকলৈরে।। যেই কার্য্যে হয় পর অনিষ্ট সাধন না করিবে <del>গলাতীরে ডাহা</del> কদচন। কোন গান গঙ্গাতীয়ে গ্রহণ করিলে। জাহুবী বিক্রীতা হর শান্তে হেন বঙ্গে।। জাহুবী বিক্রীতা যদি হয় ঋষিকণ বিঞীত ইইবে **তাহে দেব** জনার্দন।। যদাপি বিক্ৰীত হয় দেব জনাৰ্দন তাহাতে বিক্রীত হয় এ তিন ভূবন।। গঙ্গাতীরে মিথ্যা খাত্য কড় না বলিবে প্রমান্ধ ইইয়া নাহি পরদান লবে।। কড় নাহি গঙ্গাতীরে করিবেক দান। भौत्राम करन देश द्वरमद श्रमान् । শ্বপারমার্থিক বাক্য করিবে বর্জ্জন। ক্রমবিক্রয়াদি নাহি করিবে কখন।। বসন কালন নাহি করিবে তথায়। মার্ছ্জন কখন নাহি কবিবেক কায়।। ক্ট্রাক্য না করিবে কাহ্যর উপরে। অদ্রাঘাত না করিবে কোন জীবোপরে।। পরের হৃদয়ে ক্রেশ সাহে যাছে হয়। সেই কান্ধ না করিবে গুড়ে খ্যিচয়। পরপ্রবা গঙ্গাতীরে করিয়া গ্রহণ। না করিবে প্রভু কোন দেবতা পূজন। দা করিবে কারো সহ পাল্লের বিচার, নাহি কড় গঙ্গাড়ীরে করিবে আহার।। শান্ত্রের বিরুদ্ধে হয় বে সব বচন। সেই বাব্য গঙ্গাতীরে করিবে বর্জন।

অন্যুদ্ধন প্রশংসা না করিবে কখন। এই বাজ্য সত্য সত্য ওছে ঋষিগণ। ञ्चानञ्चान विद्वाहरून । গঙ্গাতীরে বজ্জনীয় করিনু বর্ণন া বেই জন শঙ্গাতীরে করে নিবসতি উচিত তঃহার যাহা কর অবগতি। গঙ্গাণর্চ্ছে হড়ে স্থল তুলিয়া যতনে করিবে সকল কান্ধ শাস্ত্রের বিধানে।। গঙ্গাতীরে অবস্থান <mark>করে যেই</mark> জন। নাহি স্থার্শ অম্যজন করিবে কথন ।) গঙ্গাড়ীরে যেই জন করে অবস্থিতি অন্যজন যদি স্পর্ণে সেই মৃত্যতি রক্ষহত্যা পাপে মন্ন হয় সেইজন সে জন অন্তিমে করে নকক পায়ন। মহাতীর্থ গঙ্গাতীরে কবিয়া গমন। দেবপুঞা পিতৃপূজা ক্রিবে সাধন। মলমূত্র না ভাজিবে জ্বাহ্নবীর তীরে তেয়াগিলে যাবে সেই নরক মাঝারে। হেই দিক প্রসাদেবী করে অধিষ্ঠান। সেই মুখে মেইজন করি অবস্থান। মলমূত্র আদি সব করে বিসজ্জন। তাহার অদৃষ্টে ওদ্ধা নরকে গমন গঙ্গার ভীরের কাছে যেই দেশ রয় মহাপুণাভূমি সেই নাহিক সংশয় । নেবপূজা দীক্ষা ভ্রম যতেক রকম। ষথাবিধি গঙ্গাড়ীরে কর্তিকে সাধন । ক্ষেত্র মাধ্যে নারায়ণ করি অবস্থান করিলে এ সব কান্ধ যেই মডিমান। গঙ্গাতীরে যেই ছন করিয়া গমন যতনে সাহিত্রী ছপে করছে মনন। সেইজন শুকু বস্ত্র ধারণ করিবে। নতৃবা ডাহার কাঞ্চ বিফলে যাইবে। শ্রাদ্ধ ক্রিয়া গঙ্গাতীরে করিবে সাধন। পিতৃণদৈ হথাবিধি করিবে তর্ণা।

পর উপকার হয় ষেই সে করুয়ে এক মনে সেই কান্ধ করিবে যতনে। ইষ্টদৈৰ মহাতৃষ্ট যাহে যাহে হন। সেঁই কাজ গঙ্গাডীয়ে করিংব সাংন। ব্যোৎসর্গ করিবারে যদি ইচ্ছা হয় করিবেক গ্রহাতীরে শান্ত্রের নির্ণন্ন । না করিবে দান হেতু পাত্র আন্বেষণ তিক্ত দ্ৰবা ইচ্ছ' নাহি কৰিবে কখন । ম্ভব পাঠ করিবেক অর্জন্ব সাদরে মৌনভাবে ৰবে সাধু একান্ত অন্তরে। জীবের সহিত নাহি আলাপ করিবে নারীজনোপরে নাহি নয়ন ফেলিবে।.. পরের কুকার্য্য যদি কর দরশন সেই দিকে পুনঃ ন'হি ফেলিবে নয়ন। নয়ন মুদিয়া নিজ করম কবিবে অপর দিকেতে কিছা চাহিয়া থাকিবে 🕡 তুৰৱা হলে গঙ্গা জল কবিবেক পান। ব্রফারাপ সেই্ডাফে করিবেক জ্ঞান । নারায়ণ ক্ষেত্র যাহা অতি পুণাত্রম। এসৰ বুকম ভবা কবিৰে সাধন।, পঙ্গাতীরে প্রাদ্ধ আদি ষেইজন করে। নাহি থাকে শোক মোহ গুখার অন্তরে । নাহি তারে রোগ আসি করে আক্রমণ বলিব কিবা অধিক ওহে ঋষিগণ। এতেক কচন গুনি খণ্ডিকুল কয়। নিবেদন আছে এক ওৱে মহোদয় । পিতৃত্রাদ্ধ গঙ্গাতীরে করিব কেমনে। তাহার বিধান বল আমা সবাস্থানে । জানিব্যরে এই সব নিরত বাসনা বর্ণন্য করিয়া এবে পুরাও কামন্য। এত শুনি কহে পুনঃ বিধির কুমার . প্রশ্ন করিয়াছ যাহা সার হতে সার । ক্রিবেক আদ্ধানুষ্ঠান ফেরুপে গলায়। কবিব কর্ণন ভাহা **গুনহ স্**বায়।।

কমিরে গঙ্গাতে শ্রান্থ পাবর্বন বিধানে। তীর্থপ্রাদ্ধ করে তারে শান্ত্রের বচনে।। পিতৃপণ মহাতৃষ্ট ইহাতেই হন। শান্তের বচন ইহা ওছে ঝবিগণ।। গমন করিয়া যেই জাহন্বীর ভীরে বংসর যাবত প্রাদ্ধ বিধানেতে করে 🛚 ষল পায় গ্যাক্রাদ্ধ সেই সাধুজন। পিতৃঝণ হতে যুক্ত সেই সাধু হন।। পিণ্ডদান গয়াধামে যদি কেহ করে . তাহে যেই ফল হয় শাস্ত্রের বিচারে।। গঙ্গা তীরে শ্রন্থ যদি করে অনুষ্ঠান। অবশ্য তাহাতে ফল গয়ার সমান।। বিশেষতঃ কলিকালে ছাহ্নবীর ডীরে সবর্বশ্রেষ্ঠ পিগুদান জানিবে জন্তরে।। অপমৃত্যু মৃত্যু যদি হয় কোন জন ণঙ্গাতীরে ভ্রাদ্ধ তার করিলে সাধন।। মুগতি মোচন হয় জানিবে ভাহার। সুগতি লভয়ে সেই শান্ত্রের বিচার।। অমাবস্যা টেই দিন তহে কবিগণ , সে দিন করিবে সবে গঙ্গায় তর্পা:। বিশেষতঃ করিকেক শ্রান্ত জনুষ্ঠান। ভুলসী কুসুৰ তিন্স করিবে প্রদান।। রবি শুক্ত দূই বাবে তিল ত্যাগ করি। ন্তর্পণ করিবে সতে শান্তের বিচারি।। লান্ধ ক্রিয়া সেই দিন করিতে হইবে . তবে পৃথবদিনে যাহা ৰৰ্জ্জন কৰিবে।। সেই সব বলিতেছি ওচে শ্বৰিগণ। একান্তু **অন্তরে সবে করহ** শুবগ । ব্যমিষ মসুর তৈল ভার বিভোজন। তিক্তন্ত্রব্য মাংস রোব রমণী সঙ্গম।। পেণ্ডন শোকাদি হিংসা ত্যক্তিবে ষতনে , কলছ্ ৰাসনা নাহি কব্ৰিবেক যনে।। ক্রোশের অধিক পথ না যাবে কথন **অন্ত শদ্র কন্তু** নাহি কবিবে ধারণ।।

না করিবে পৃহবিদিনে পরাঞ্চে <mark>আহা</mark>র। नां यात्य कलाठ अध्य घणानित्र शासः। না করিবে পুকাদিনে শোবিত পাত্তম। ক্রম বিক্রয়াদি নাহি করিবে কখন।। পুৰবঁদিনে এই সৰ ড্যাজ্বিৰ খন্তনে। ব্যায়াম করিবে নাবি শান্তের বচনে।। वाक्षिति (यहे अद कवित्व दर्कन । তাহা শুন মন দিয়া ক্রিব কর্মন।। অধ্যয়ন অধ্যায়ন করিবে বর্জন। সায়ংসন্থ্যা না করিবে সেই সাধ্চন। ধান্য মুগ মসুরাদি আহার ভ্যক্তিবে। তস্ত নিশ্মাশের কার্য্য সবর্ষপা বর্চ্ছিবে।, ষাচ্ঞা করিবে নাহি পরের সদন। শান্তের বিধান এই ভহে ঋষিণণ।। ফ্লান দাম জাদি নাই করিয়া সাধন জাহনী লণ্ডয়ন করে য়েই দূরগুন।। ষাবত করম হয় বিফল ভাহার। পূর্বকর্ম নাশ পায় শান্তের বিচার।। ক্ষতএব স্থান আদি ক্রিয়া সাধন। যাইবে তবে গলাপারে ওহে ক্ষিপ্ণ।। নাহি যাবে বিনা কাজে জাহুবীর পারে! শান্ত্রের বিধান ইহা জানিধে জন্তরে ।। যদি হয় শঙ্গাডীরে ব্রাহ্মণ দর্শন। ভক্তিভ্ররে প্রণমিবে তাঁহারে তখন।। ব্রক্ষার সমান তাঁরে করিবেন জ্ঞান। **মহাক্ষন হবে ডাহে বেদের বিধদ।।** ধেনু দরশন যদি হয় গঙ্গাতীরে। মহাপুণা হয় ভাহে জানিধে অন্তরে। ভক্রবন্ধ্র খন্য গৃষ্প করিলে দর্শন। তংখনা ভূঁকসী ভক্ত হয় নিবীক্ষণ ।। অধবা সুন্দরী নারী নয়নৈতে পড়ে। করিবে ভারে প্রশাম একান্ত ফন্তরে ।। গঙ্গাতীরে পদ্মপৃষ্প করিলে দর্শন। নুরতি সারস শুকু অথবা <del>বরে</del>ন ।

হংগে কয়াখুষ ফ্রেটক পড়িলে নয়নে। প্রণাম করিবে তারে ভণ্ডিবৃত মনে। বিজবৃক্ষ কিছা শব্দ করিলে দর্শন : করিবে প্রণাম ডারে হয়ে পুতমন।। ব্রাহ্মণ স্থাপন ষেই করে গলাডীরে শিবলিক স্থানে কিয়া অতিভক্তি ভয়ে। বিষ্ণুত্ম মন্দির কিমা করয়ো স্থাপন। দুর্গাদেবী প্রতিষ্ঠিত করে ঝেইজন। পুনঃ নাহি আঙ্গে সেই ভব কারাণারে। শারের বিচার ইহা জানিবে অন্তরে । পলাঠীরে যায় যদি করয়ে পায়াগে। অধবা ইষ্টকে বান্ধে অতীব যতনে । পুনরায় জন্ম সেই না করে ধারণ মুকতি শভিয়ে যায় বৈকৃষ্ঠ ভবন। প্রভাতে মধ্যাকে আর সন্ধার সময়ে গঙ্গাতীরে মাঝে যেই একাপ্ত গুদয়ে। কোটিজন্ম কৃত পাপ বিনাশে তাহার। শান্তের বচন ইহা বেদের বিচার। গঙ্গাতীর দরশন ফরে যেইজন। প্রফুল অন্তর নাই হয় কলচন , মহাকুর বলি সেই বিখ্যাত ভূবনে দেবগণ নিগৃহীত করে সেইজনে। গঙ্গাতীরে গিয়া যদি করয়ে রোদন অকানে নিরয়ে সেই হয় নিগডন।। সহজ ব্রক্ষরে পাত যত দিনে হয়। ভাবক নরক মাঝে সেই ক্ষন রয় । গঞ্জর তর্ম রাশি দেখি টেইজন। धानरूष उँश्कृत दश्च धरह चरिशन । পিড়গণ মহাতৃষ্ট তাহার উপরে। দেবগণ সূপ্রসম জানিবে অস্তরে।। গঙ্গাবাস পরিত্যাণ করে যেইজন। অন্যস্থানে শিয়া করে বসতি ছাপন।। গঙ্গাদেবী পরিত্যাগ করেন ভাঁহারে। নরখম যেই জন বিদিত সংসারে।

মেচেছর দেশেতে জন্ম লভে সেইজন অপহাতে পুনঃ ভার হইবে মরণ। ডারপর পক্ষী জন্ম করিয়া ধারণ। প্রণন মন্ডলে সদা করে বিচরণ। কোটি জন্ম থাকি সেই এছেন প্রকারে শুকর রাপেণ্ডে জব্মে কানন ভিতরে । পুনঃ পুন: এই রূপ লড়মে জনম। তবেত মুকতি পায় সেঁই দুরঞ্জন অন্তস্থান ভেয়াপিয়া যেই সংখুমতি । জ্বাহ্নবী ডীরেন্ডে শিয়া করমে ক্সতি জীবন্মুক্ত সেইজন শান্ত্রের বচন 🔒 বলিনু লান্ত্রের কথা ওচে ঋষিগণ। দেবগণ পঙ্গাতত্ব কড় নাহি ছানে। আমরা অধ্য স্কন জানিব কেমনে 🗆 সার হতে সার গঙ্গা ওহে ঋষিগণ। বেদের প্রমাণ ইহা শাস্ত্রের বচন। যোজনাভান্তর স্থান গৃহাতীর হতে। ভাহাতে কবিবে কার্য যথা বিধিমতে । নিত্য লৈখিন্তিক কাম্য কন্থিবে সাধন। পঠিকে অক্ষয় ফল ডাহে সাধুজন । না করিবে কাল্যকাল গঙ্গার বিচার : শান্ত্রের বচন ইহা জানিবেক সার। আবাহন না করিবে গঙ্গার কবন। বিধান জানিবে এই ভাহে ঋষিগণ গঙ্গাড়ীরে সাধৃজন করিয়া গমন বিষ্ণু সূর্যা প্রজাপতি করিবে পুজন।। দুগাঁ লক্ষ্মী ষষ্ট্যী আর মনসা দেবীরে সরক্তী আদি করি পৃদ্ধিবে সাদরে। দিকপালগণের পূজা করিবে সাধন। পুন্ধিবেক গ্রহণণে ওহে ঋষিগণ। ভূতেশ্বর মহেশ্বর পৃজিবে সাদরে। ভূতপ্রেত লিশাচাদি গদ্ধবর্ষ অব্দরে। পিতৃগ্লে যথাবিধি করিবে পূজন শাস্ত্রের বিধান এই ওছে ঋষিগণ ।

ভক্ত বন্তু পরিধান করিয়া যতনে। ফথাবিধি উপবিষ্ট হইয়া ভাসনে অবিল দেবতাগণে করিবে পৃক্ষন। পুর্ব্বমুখ হয়ে সাধু বসিবে ভখন।। অথবা বসিতে হবে উত্তর বদনে। আছমে বিধান এই শান্তের বচনে। আসন স্বাগত আদি যত উপচার . পুর্জিবে ভাহাতে সংখু শান্ত্রের বিচার।। স্বর্ণ কিন্তা রৌপ্যময় অর্পিবে আসন কুশকশেমর কিন্তা করিবে অর্পণ।। প্রক্রবাক্ত্যে ক্রিক্সাসিবে স্থাগত পরেতে। প্রাদার্থক জল পাদ্য দিবে আদরেতে । যেরূপে দিবেন অর্থ্য শুন সর্ব্বজন। ত্রিকোণ মন্ডল বামে করিয়া অন্ধন। ভাহার উপর পাত্র স্থাপন করিয়ে। ত্রিভাগ পুরিবে জলে একাঞ্চ হাদরে।। শৃষ্থ পাত্র হবে কিন্তু ওহে কবিগণ ভতুল দুৰবাদি তাহে করিবে ভার্পণ।। ধেনুমুদ্রা ধোনিমূদ্রা দর্শন করারে। ক্রিধেক আবাহন একান্ত হাদরে। কিন্তু নাহি গঙ্গান্ধলে হবে আবাহন। অনাজনে আবাহন করিবে সাধন। আচ্মন করি পূর্বে বিষ্ণুনাম শ্বরি। অধিসূর্য্য ইন্দু নাম উচ্চারণ করি।। অষ্টবার মূলমন্ত্র করিবে পঠন ৷ এইরূপে দিব্যে অর্ঘ্য ওহে ঋষিগণ। আচ্যন জল দিবে বেমত বিধান। গন্ধ আনি ভারপর করিবে প্রদান।, চন্দন অগুরু আদি করিবে অর্পণ। পুংদেৰে অৰ্পিতে হবে সুক্তন্ত্ৰ বসন।। কিম্বা গৌর বস্ত্র তারে করিবে প্রদান। কুকুবন্ত্র দেবীগণে দিবে মতিমানে 🗟 ब्रह्म्बन्ध मिर्ट क्रिन्न स्मन नियाकरत्। নীলবন্ত মনসারে দিবেক সাদরে।।

কৃষ্ণদেবে নীলবস্তু করিবে অর্পণ , লাস্ত্রের বিধান এই ওছে ঋবিগপ।। যেই দেব যেই বর্ণ করেন ধারণ। সেইরূপ তারে দিবে বর্ণের আসন।। ভাহাতে প্রম ভূষ্ট দেবগণ হন ৷ মেরুল বর্ণের দিবে যত বিভূষণ।। অল্ড্রার দিবে স্বর্গ কিখা সৌপাময়। সাম্বের বিধান ইহা ওহে ঋষিচয়।। कारमुशाह्य प्रयूशकं कदिएन श्रमानः দেহণণ তাহে তৃষ্টি অতিশয় পান। যোড়নাক্ত ধূপ সাধু করিবে অর্পণ অথবা দশাস দিবে সেই সাধুজন। দুভদীৰ পূজা হেতু অৰ্পিড ইইবে। অথবা অভাবে তৈন প্রদীপ অর্পিবে। পুষ্পগ্রান্য পৃচ্ছাকালে করিবে অর্পণ। সূগন্ধ কুসূম হবে গুছে ঋষিগণ।. ফল দুগ্ধ সমন্বিত করিয়া সালরে নৈবেদ্য অপিনৈ সাবু একান্ত অন্তরে। নৈবেদ্য সংঘৃত কিন্তু করিবে সৃজ্জন শান্ত্রের প্রমাণ ইহা ওছে ঋষিগণ ন পুনরাচমনী দিবে বেমন বিধানে ! তাবুল দিকেঞ্চ পরে <del>তম সর্বাজনে</del>।1 গুবাক লবঙ্গ চুর্গ করিয়া মিশ্রণ। ডাম্বল দেবভাগণে করিবে ঋর্পণ।। এইরাগ উপহারে অতীব সাদরে। সাধুগণ পুজিবেক জাহ্নবীর তীরে 🕦 পরভাষা গঙ্গাতীরে না করে কথন। সেইকালে নীচ কথা করিবে বর্জ্জন 🛚 ! অভটি স্পৰ্শন কভু প্ৰয়ে না করিবে। ক্রোধ হিংলা হুদি হতে সর্ব্বদা ত্যজিবে । ধাৰত অৰ্চনা নাহি হয় সমাপন। ভারত না তেয়াগিবে আসন কথন।। পৈশুন্য কৰন নাহি রাধিবে অন্তরে চাঞ্চলা হাদয় মতে জাজিবে নাদরে।।

অহতারে মমতাদি করিবে বর্জন। শোক ভব্ন হাদে নাহি করিবে কখন।। না করিবে অর্থচিত্তা আপন অন্তরে। কহিনু লান্তের বিধি সবার গোচরে । তক যদি পূজাকালে করে আগমন। সেইকালে পূজাত্যাগ করিবে সূজন।। শুরুপুত্র কিন্দা সৌত্র আসিলে তথায়। করিবেক পৃঞ্চাত্যাগ কহিনু সবার। করিবেক ভাঁহাদের অর্চনো সাধন। ইষ্টফল হবে পূর্ণ শাস্ত্রের বচন।। এইরূপে ইউদেব পৃঞ্চিতে হইবে শুন শুন শিবলিলে বেক্সপে পুজিবে। ষ্টিৰা বেদি বিরচিবে ওচে ঋষিপণ। করিবে নিমেতে ভার আঙ্গন স্থাপন।। দ্ভাকার হবে লিক শান্তের বিধান। অঙ্গুষ্ঠের ন্যুন নাহি হতে পরিমাণ।। তাহার অধিক স্বড করিবারে পারে, ততই অধিক ফল জ'নিবে অপ্তরে । নান্যবিধ **উপচারে** করিবে পৃজন। শিবার্ঘে মৃত্তিকা পরে করিতে খনন।। গলাগর্ভ বিদারণ করি সাধুঞ্জন। মৃত্তিকা লইছে পারে শিবের কারণ।। বিশ্বপত্তে শিবপূজা করিবে সাদরে মহাতুষ্ট শিব ভাহে ত্রাপন জন্তরে।। গসাজলে মহাতৃষ্ট দেব পঞ্চানন। গঙ্গানামে মহাথীত মহাদেব হন।। গঙ্গাতীরে থেইঞ্জন শিবপৃঞ্জা করে। পূদ্যের কথা ভাহার নারি বর্ণিবারে।। বি**ৰূপ**ত্ৰ পুষ্প আদি যদি নাহি পায়। পৃত্তিৰেক গঙ্গাজলে কহিনু সবায় !। একমাত্র গলাজলে তুট মহেশর শান্তের বচন ইহা তাপস নিকর।। গঙ্গার সমান নারি এতিন ভবনে পঙ্গলায়ে তথ্রে লোক কহি সবাস্থানে।। নিরন্তর গঙ্গলাম কবিলে স্করণ অনিল পাতক ডারু হয় বিনাশন। গঙ্গারে ভকতি ভাবে পূচ্ছে বেইজন লে ক্ষন অন্তিমে যায় বৈকুঠ ভবন।। পাণিত যদ্যপি করে গঞা দরশন। কোট কোটি জন্ম পাপ হয় কিনাশন।। যেই জন স্থান করে জাগীরথী নীরে। মুক্তি পায় নিব্বণি জানিবে অস্তবে ।। মত পুণ্য হয় ভার বলিব কেমনে। নরধামে গঙ্গাদেবী মুক্তির কারণে। পঞ্চাজল কিছুমাত্র যেই করে পান! সে জন পায় অস্তিমে অবল্য নিবৰ্বাণ । নর হত্যা গরুহত্যা পাপ আছে যত। সেই সৰ পাপে মত জীৰ অবিবৃত।। স্থান যদি পঙ্গান্ধনে করে ডক্তিভরে। নিম্পাপী ইইয়া যায় অমর নগরে।। ধরাধামে যত নদী হয় দরশন। भवाय श्रमाना ग्रमः ७ए५ चरित्रन्।। জাকুৰী অনিল যদি লাগে কারোগায়। অবহেলে সেই জন মোক্ষ পদ পায়।। জ্বাহ্নবী তীরেতে যদি কেহ পাক করে। সুধার সমান তাহ্য জানিবে ভঙ্করে।। সেই প্রব্য সুরগণ বাছুয়ে ভঞ্চিতে তরাব্যরে মহাপাণী কাহ্নবী ধরাতে।। ভণীরথ দয়া করি ধরায় আনিল। সেই তেতু ভাগীরধী আখ্যান হইল।, বিষ্ণুর চরণে হয় জনম উহার। ভগীরথ কুলদেবী করেন উদ্ধার।। তাগ্যনকালে বথা ভক্ত মহাথমি . গণ্ডুমে গঙ্গারে তিনি ফেলেন গরাসি ! পুনরায় জানু হতে ২।হির করিল। সেহেত্ পলার নাম জাহ্নবী ইইল।। ন্ধননী জাহুবী দেবী মহিমা অপার। তিনি শ্রীশ্মের জননী সার হতে সার।.

ত্রিপথ বাহিনী দেবী আপনি হইল। ষর্গ মর্জ্য পাড়ালেতে প্রবেশ করিল। स्टर्भ मन्नकिनी नाम भन्नासिनी धर्ड । পাতালেতে ভোগবতী স্থানে সর্বনার ।। মর্জ্রে ভাগীরথী নাম গুহে ঝবিগণ। ভীত্মের জননী দেবী নিস্তার কারণ।। ভগীরথে কৃপা করি আসেন অবনী ব্রস্কাকমপুলে রহে জগত কননী 🗓 বৈশাস শিবের শিবে আসিয়া পড়িল। তথ্য হতে হিমালয় ডেদিয়া গড়িল।। ভীষণ বেগেতে দেবী হয়ে লোভস্বজী। কল কল রবে করে সাগরেতে গতি .1 সাগরে প্রবেশি করে পাতারে গ্রমন। সগর রাজার বংশ উদ্ধার কারণ। দেবগণ গুলাকতা করেন ভক্ষণ। মৃক্তিপদ হয় যাহে অধিল ভারণ।। মোক্ষের কারণ গলা বৈকুষ্ঠ আগারে ।। সোপান সদৃশ তাঁর জানিবে বস্তুরে।। মৃত্যুকালে ফেইজন পঙ্গাজন খায় সেই কন অব*হেলে মোক্ষপদ পা*য়।। বিমানে আরোহী বায় মহাপাপী হলে : জীবের উদ্ধার হয় স্পর্শন করিলে।। **আ**নন্দে বৈকৃষ্টে সেই কল্পন্তে গ্ৰ্যন। বিবৃত্তর কিন্তর হয়ে থাকে সেইছন।। জরা মৃত্যু শোক দৃঃখ কিছু নাহি বর। যোকপদ পায় সেই নাহিক সংশয়।। কবিগদ ওন আরো আমার বচন। কৈহ যদি দূরদেশে ডাক্সয়ে জীবন।। মৃত দেই লয়ে যদি আহ্বীর তীরে। ভশ্মীভূড করে গিয়া পবিত্র অন্তরে।। মহাপাপী যদি হয় সেই ঘৃত জন। ভথাপি মুক্তি পার শান্তের বচন। বৈকুষ্ঠ নগরে যায় হয়ে পুলকিত **অনু**চর হয়ে তথা রাহ্ন অবস্থিত।

দ্বীবের দ্বীবন অস্তে যদি মৃতকার। বায়লে শুগালে কিন্ধা সেই মাংল খায়।। যদি গঙ্গান্ধান ডক্ষে তারা সক্ আসি। অথবা শরীর ভার জলে হায় ভানি।। মূক্তি পায় **অবশা সেই মৃত** জন। বিমানে চড়িয়া যায় অম্বন্তবন। দেহত্যাণ করে যদি কেহ অন্যস্থানে ভার অস্থি যদি দের জাহ্নবী জীবনে।। তাহার মুকতি হয় নাহিক সংশয়। বৈকুঠে সেজন যায় ওংহ ঋবিচয়।। আরো ভন এক কথা ওহে খ্রমিপণ। ব্রাহ্মণ যদ্যপি কেহু ভারুয়ে জীবন।। মৃত প্রে শুদ্রে জানি যদি গদা নীরে। ফেলি শ্বের ঋষিগণ সঞ্চিত্র উপারে।। নাহি যার নরকেতে সেই মৃতজ্ঞ। বিখানে চড়িয়া যায় অমর ভূকন।। ভববন্ধ খুচে তার নাহিত সংশয়। ভবডোরে সেই কভু কনীভূত নয়।। স্লান হেডু যেই জন জাহুবীর নীরে। ভকতি করিয়া চলি যায় গঙ্গাঙীরে 🛭 চলি যুগ্ম যক্ত পদ ভত্তে অফিনাণ। তত কোটি বর্ণ রহে বৈকৃষ্ঠ ভূবন 👉 গঙ্গার মহিমা বন কি বলিব ভার। মথেকে ধরেন লিব দর্যার আধার ।। মহিমা জামেন মাত্র সেই শৃঙ্গপাপি। সেহতু ধরেন শিরে গুন খত মুনি।। কি বলিব অধিক আর তাপস নিকর। পঙ্গা পঙ্গা বলি ডাকে যেই কোন নর।। সহস্র থোজন দুরে যদি সেই রয়। মুকতি পাইবে তবু নাহিক সংশয় 🕻 , মেই জন গঙ্গা নাম স্মরে অনুক্রণ। হরিপদ পার সেই শান্তের বচন।। জতএব খয়িপণ ভনহ সকলে। একান্ত অন্তরে ৮জ জাকুবী প্রবীরে।।

গদার সমান নাই এতিন ভূবন। ভাঁহারে অন্তরে ৮% ওহে শ্ববিগণ। সদা ডাব্র সাদা ভাব একস্থি অন্তরে। ব্যসনা ভরিতে যদি ভব পার্যবারে।। ভবর্নের পারে যেতে যদি থাকে মন। সৰ ছড়ি জাহনীরে করহ ক্ষরণ।। এমন তরণী আর নাহি কোন স্থানে। করয়ে হেগন খাহা ভবের বছনে। ভবৰত্ব কাটিবারে যদি হয় মল। গঙ্গা শঙ্গা বলি ডাক ওছে শবিপণ । কত কিছু তীর্থ আছে বিশ্বের মাধ্যরে। প্রসা সম নহে কেই জানিবে অভয়ে।। সক্তিথে পঙ্গা দেবী করে অধিষ্ঠান। সক্তির্থ হতে গস্তা জানিবে প্রধান । পঙ্গাশূন্য তীর্থ নাহি বিশ্বের মাঝারে। ঞ্চিনু নিখঢ় ভস্ত ভোষা সৰাকারে .। এখন বিচার করি ওহে ঋষিগণ। যেমন বাসনা হয় করহ তেমন । জিজাসা করিয়াছিলে এই সে কারণে। বলিনু গঙ্গাৰ কথা সবা বিদ্যমানে।। মুক্তির কারণ গলা ধর্মের কারণ। পুশ্যের কারণ গলা ডীর্থের করেণ।। ভার পূঞা ভক্তিভরে করিনে সাদরে। অবহেলে পাৰ হতে পাশীব্দন ডব্ৰেণ। সগর সম্ভানগণ অতি দুরাচার। গঙ্গার ভূপায় তারা লডিল উদ্ধার।। গলা হতে রক্ষ শাপ হইন মোচন। ইহার অধিক কিবা ওহে খবিগণ।। কামক্ষপ নামে উর্থ বিদিত সংসাতে। বিরাজে কামাখ্যা দেবী জান সমর্বনরে।। ওওভাবে পলাদেবী আছে সেইয়ানে। সেই হেডু মহাতীর্থ জানিবে অখ্যান। ভৃতরায় মহাপাপ করিয়া সাধন। কেই ছানে স্নান আদি করেন সাধন।।

তাহে পাপে মুক্ত হয় সেই শ্বক্সিয় ।
পায়ায় মহিমা মাত্র তাপস নিকর ।
তান্ত্র ধরি ভৃতবাম অভি রোকভরে। '
কার্ত্ববীর্যা অর্চ্চুনের বিনিপাত করে।
পিতার আদেশে করে জননী নিধন।
কামকপে ভারপর করেন গছন।
তথায় জাহনী দেবী করে অধিষ্ঠান।
সেইস্থানে ক্রম করে ভার্ণব ধীমান্।।
তাহি গঙ্গা সেই তীর্থে অতীব গোপনে।
এই হেড়ু মহাতীর্থ জান সকর্বজনে।।
গঙ্গান্তর ভাব তারে একান্তিক মনে।
পতিত পাবন যাতা শান্তের বচন।
প্রতিব রুটিয়া বলে আত্রত্তি ধন।।



ভৃতরামের কৃত্তত কর্ণন প্রসক্তে ক্রমদন্মির আরমে কার্কবীর্য্যের আতিবা প্রহণ

তনিয়া এতেক বাণী করে খানিগণ।
তোমার মুখেতে শুনি অপূবর্ব কথন।।
শুনিতে জনিতে আরো শপৃহা বলবজী।
কথন জিজাসি যাহা কহু মহামন্তি।।
ভৃগুরাম মহাপাশ করিয়া সাধন।
সেই দেব তীর্থে তীর্থে করেন ভ্রমণ।।
শুত্রিয় করিল বধ রাগপ হইয়া।
যুদ্ধ করে বধ মতে কুঠার লইয়া।।
রাজন হইয়া তিনি করিলেন রণ।
ইহার করেণ কিবা কং মহাস্কন।।

এই কথা ভনিবারে বাসনা সবার। প্রকাশ করিয়া কহ ওছে গুণাধার। এতেক বচন তনি বিধির তনয়। কহিলেন শুন শুন শুহে ঋষিচয় । অপূর্ব্ব সূর্ম্য কথা করছ একা। कार्खनीयी एउँदे जारण देदेल नियम।। অস্ত্রধরে কি কারণে ভার্গব ধীমান। বর্ণন করিব ভাহা সবা বিদ্যমান ! কার্ডবীর্য্য নামে রাজা ছিল পুর্বকালে সহস্রেক বাহ তার পুরাণেতে বলে । মহাবল নত্তপতি বিদিত ভূবন। একসা কাননে যায় মুগয়া কারণ।। চতুরালি সেনা যায় সহিতে ভাহ্যর। ক্রমে ক্রমে পশে গিয়া কানন মাঝার । নানাবিধ মৃগ বয় করিয়া রাজন্। কাননে কাননে তিনি করেন এমন।। ৰাড় বৃষ্টি অকম্মাৎ হয় উপনীত। বন্ধাঘাত খন ঘন হতেছে পতিত।। চারিদিক অন্ধকার নিরীক্ষিত হয়। নিকটের প্রব্য কিছু দর্শন না হয় । ক্রমে নিশা উপনীত অতি বিডীয়গ। সকলেতে বৃক্ষোপরি করে আগ্রোহণ।। অনাহারে নিশাপাত করে ফুক্ষোপরে নামিল প্রভাতে সবে অবনী উপরে।। সকলের অলাহারে কাতর জীবন পিপাসায় সকাত্য যত সৈন্যপথ।। ক্তমদয়ি ঋবিবর বসি আশ্রমেতে। সৈন্য সহ নর<del>গতি চ</del>ক্রে সেই পথে । হেরে ঋবি নরপত্তি তথায় আসিল্ ৷ ঋবিবাসে মহানন্দে অতিথি ইইল।। 🙉 রে ঝবি নরপতি সমিধানে যায় আদরেতে বসিবারে আসন যোগার।। ঋষিবরে পুলকেতে পরে দে রাজন। চরণেতে ভক্তিভরে করেন বন্দন।।

আশীৰ করিয়া খবি জিঞ্চানে কুশল প্রফুল বদনে রাজা কহিল সকল। বৃত্তাত্ত তনিয়া ঋষি দুচখিত অন্তরে। কহিলেন মিষ্টভাবে তথন রাজারে।। নৰপতি ভন ভন আমাৰ কচন অন্য এই স্থানে থাক আমার আশ্রম।। আমার আসয়ে সবে করহ আহার। কল্য পূনঃ সৈন্য সহ খহিবে আগার।। এতেক ঋষির বাক্য করিয়া শ্রবণ। আনন্দে উৎসূল হন নুপত্তি তখন।। বহুলোক নির্মিয়া সেই ক্ষরিবর। সুরভির সরিধানে প্রেলেন সত্তর। বিনর বচনে কহে সুরতি সদনে। কুপা দৃষ্টি কর মাতঃ এ অধীন ছানে।। সবার জননী ভূমি আমার জননী। এঘোর বিপদে মাগে তোমারেই ছানি। পড়েছি বিষম দায়ে কি হবে উপার। চরণে ধরিণো মাতঃ রক্ষর আমার।। অভিথি হয়েছে রাজা লয়ে সৈন্যগণ। সবারে করাতে মাতঃ ইইবে ভোজন।। कामस्यन् शैरव वीरव करड् श्रविवरद । ভয় কর কেন ঋষি আপন জন্তরে।। আমি বিদামানে তব কিবা আছে ভয়। যা মাগিৰে দিব তাহা নাহিক সংশয়।। ব্লাজ্যবোগ্য প্রব্যাসব অবশা যোগাব। অভিলাধ ধার যাহা ভাহাই অর্পিব।। এতেক বচন শুনি ঋষির সন্সন। কহিলেন ওল মাতঃ আমার বচন া রাজভোগ্য দ্বব্য সব কর আয়োজন : সুন্দর স্থাদা যত আছে মনোরম 🛭 ঋষিবর এত বলি করিল প্রস্থান। উপস্থিত অবিসম্বে রাজ-সরিধান।। এদিকে সুরভি সব করে আয়োজন। নানা খাদ্য নানা ফল অতি মনোর্ম ।

স্থৰ্পংটি স্থৰ্গাসন বৰ্ণিকারে নারি। বসন ভূষণ কর বাই বলিহারি।। থবিবর তার পর করিয়া যতন। ভোজন করান নূপে সহ সৈন্যগণ ।। মৃপত্তির ভাছা শেষি লাগিল বিশার। ভাবে মূদে কিবা রাগে এই সব হয়।। তপত্নী হট্যা মণি কোথার পহিল এসব সুন্ধর দ্রব্য কিরাপে আসিল ।। কিরূপে ভাপস হয়ে দিলে স্বর্ণাসন। র্ডু মুণি আদি করি যত বিড়বণ । নয়পত্তি এত ভাবি হইয়া বিশ্বয় অমাজ্য প্রবন্ধে ডাকি বীরে বীরে কর ।। अल्पर् रहाराह यद ७१६ मञ्जीवत । আমার বচন শুন কহিঃ অতঃপর।। আপ্রয় ভিতরে নিয়া কর অরেষণ কিন্ত্ৰপ্ৰে ভাপস সৰ কৈল আয়েছিল। মধূর্ন্ত মাবেতে সব কিরূপে পাইল। বংমূল্য দ্রন্তজ্ঞান্ত কিরপ্রে আসিল।. বনবাসী হরে কবে এত আয়োজন। ইহার কারণ কিবা কর অম্বেশ্য বেই সৰ দ্ৰব্য শ্ববি আয়োজন করে। ভগতে দূর্মভ ইহা কহিন্ ভোমারে।। কারণ ইহার শীম্র জান মন্ত্রীবর। দেৰিয়া বিশ্বিত বড় ছয়েছে অন্তর।: ব্লাজ্ঞার এতেক কক্যে করিয়া শ্রবণ। মন্ত্রীবন দ্রুভগতি করিল গমন।। ভাশ্রম ভিতরে মন্ত্রী যায় ধীরে ধীরে ধন খন চারিদিকে নেত্র পাঁত করে।। কত দ্ৰবা দেবে তথা সেই মন্ত্ৰীবর। শেবিয়া বিশ্বিভ হয় ভাহার অন্তর।। সুরভিত্রে হেরি তথা হইয়া বিশিত। দ্রুতগতি নৃপপাশে আসিল ভ্রিত।। বিনয় বচনে করে অভি ধীরে ধীরে। ত্তন শুন নৃপবর নিবেদি তোমারে।।

অপ্রেম ডিতারে যাহা করি দর্শন क्तिरुक्ति निर्वाहन कराई खेवण। দেখিলাম যজ্ঞবেদী কাণ্ঠ আদি আর : অগ্নিকৃতে দ্বলে ক্রমি ওছে গুণাধার।। হুত পৃষ্প কণ্ড ফল আছে বিরাঞ্জিত। বিৰদল চারিপা**লে আঙে অপ্র**মিত । কুশাসন আছে কত কে করে গণন। **কথন আ**সন কত অসহ রাজন ।। মগছাল আছে কত জড়ি মনোহর। উপশিষ্য কত শিষ্য থাহে নৃপবর।! চাবিদ্যিকে বেদপঠে খন খন হয়। স্বৰ্গপত্ৰ বালি কুলি ওছে মহোদয়। শোভিতেছে চারিদিকে আমৃল্য বসন। বৃক্ষছাল পৰি আছে যত শিব্যগণ।। সকর শিরেতে শোভে দীর্ঘ ফটাভার। **ार्ट् मर (२)रिनाम चर्ट् छ**नायात्र । স্বারো দেখিলাম যাহা ওনহ রাজন। কটারের বাহিরেতে করি নিরীক্ষণ । সুরতি নামেতে গাভী কিবা শোভা পায়। গুত্রবর্ণ মনোহর সুললিড কায় 🗚 সুখ্যিম আছা তার অনটে রাজন্ . পদপত্ৰ সম তাবু যুগল নয়ন ়া মনোহর বর্ণ কিবা অতি সুচিকন ভাহাৰ গুখের কথা কি কহি রাজন্। নাম তার কামধেনু গুণের আলম। লক্ষ্টীদেবী সম মেনু মুর্ভিমতি হয় 🗔 সেই হেনু কীরবড়ী করি নিরীকণ। কামনা করেন ডিনি সতত পূরণ।. ঋষিবর যাহা চাহে তাঁহার সদলে। ভাহাঁই যোগান ভিনি কহি তব স্থানে। এতেক বচন বাছা করিয়া শ্রবণ বহুকণ যানে মনে করেন চিন্তন ।। দুৰবৃদ্ধি ইইল তাঁর হান্য মাঝারে। ধীরে ধীরে কহিলেন অমাত্য-প্রবরে।।

খদির নিকটে মেনু চাহিব এখন : অবশ্য দিবেন মোরে বিগ্রের নন্দন ।। যে রূপে পারিব আমি দে ধেনু লইব। ধেনু আমি নাহি লঙে গুহে না ফিরিব। তাহার সমান ধেনু নাহিক ভুবনে ষেক্রপে পারিব লয়ে যাইব ভবনে।। এইরূপ মনে ব্রাক্তা করেন চিন্তম দুর্ব্বদ্ধি ঘটিল তাঁর কিন্দের কারণ । কে বুঝিবে কেন হেন মনন ভাঁহার। কালবলে হয় কিবা বুঝা অতি ভার । কালের বশগ হয় যবে জীবণণ। হিতাহিত জ্ঞান নাহি থাকমে তখন। ধৰ্মবোধ পাপপূণ্য জ্ঞান নাহি বয় . একেবারে সব তার হয়ে যার লয়।। কালের বর্ণগ হলে হয় বৃদ্ধি নাশ। কালের বশুগ হলে ঘট্টে সর্বনার্প।। পাপকার্য্যে পাপ বাড়ে অধন্য উদয়। পুশ্যকমে কীর্তিরাশি বিশ্বমাঝে রয়। পূর্ণকর্ম্ম মেই জন করয়ে সাংল। প্রলোকে মহাসুখ পায় সেই জন।। জীবগণ কর্মফলে লভয়ে জনম। কর্ম্মফলে নানাযোনি কররে শ্রমণ। কর্মফলে জন্ম লয়ে রাজার আগারে। কর্মফলে যায় স্থীব নরক মাঝারে। পাপেতে সগন হয় যবে জীবগণ। বৃদ্ধি বিদ্যা দৰ তার হর বিনাশন।। সমস্ত বিলৃপ্ত হয় জানিবে তাহার। কর্মকলে কও হয় অবনী মাঝার। কর্ম্মফলে পীড়া ভোগ করে দ্বীবগধ। কর্মাফলে ব্যাধিগ্রস্ত হয় জনগণ।। কালবর্শে হওজ্ঞান হন নরপতি। কালবলে হুদে তাঁর ঘটিল দুর্মান্ডি।। ঝবিবরে অনন্তর করি সম্বোধন। মিষ্টভাবে নরপতি করেন তখন।।

ঋষিবর শুন শুন আমার বচন । তোমার চরণে করি সাদরে বন্দন।। ক্ষতক্ষ সম তুমি ওহে মতিমান। জগতে নাহিক কেহ তোমার সমান।। তব হৃদে যাহা হয় যখন উদয়। তখনি কৰহ সিদ্ধ ধহে মহোদয় । সুরভি নামেতে গাভী আছয়ে তোমার। তিকা চাই তব পালে গুহে গুণাধার। করণা করহ ঋয়ে আমার উপরে। শীঘ্র করি দেহ ভিক্ষা সূরতি ধেনুরে। যোগীর প্রধান তৃমি ওহে শ্ববিবর . যোগেতে মধন সদা ভোমার অন্তর।। যোগবলে কড ধেনু হইবে তোমার ! অভএব ধরি মুনে চরগে তোমার।। তোমার পাশে ভিক্ষক ইইলাম আমি। বিমৃথ নাহি ভিক্ষুকে কর মহামুনি।। সুরভিরে মোরে দেহ ওরে ঋষিবর। ভিক্সুকেরে দান দিতে না হও কাতর।। এড়েক ৰচন শুনি ঋষির নন্দন। রোষবর্শে ঘনঘন কাঁপেন ভখন। লোহিত বরণ হৈল নরন ভাঁহার। কহিলেন শুন ভূপ দুবর্ণুদ্ধি ভোষার।। কেন হেন কথা বল ওহে নুপবর ৰাক্যবাশে জজ্জরিত হতেছে জন্তর।। নরাধয় ভূমি রাজা এ ভব সংস্থরে। মহাশঠ দুরজন হেরিনু তোমারে।। দান উপযুক্ত পাত্ৰ নহত কখন। পরিদ্র নহেক তুমি রাজার নন্দন।। কবিব ভোমারে দান কিন্সের কারণ। উপযুক্ত পাত্রে দান শাস্ত্রের বচন ।। ক্ষত্রজাতি হও তুমি ওহে নরপতি। করিব ভোমারে দান এই কোন রীতি।। তুমি অতি দুরম<mark>তি শুনহ রাজন।</mark> হেলবাক্য পুনঃ লাহি কর উচ্চারণ 🕒

ক্ষমিয়াছে কামধেনু অমর নগরে। দুর্গান্ত সদৃশ ধেনু জানিবে অন্তরে।. ভৃতমূনি ব্রহ্মাপানে লভেন ইহায়। দিয়াছেন যোৱে শেৰে গুন মহাশয়।। যতনে পালন আমি করেছি ইহারে তুমি এবে ফাচিতেছ্ বল কিবা করে।• হয়েছ্ অতিথি তৃষি আমার ভবন . নৈৰে ডম্মীভূত তৃমি হতে এডক্ষা। সম রোবানলে ভূমি ডস্মীভূত হয়ে।। এতক্ষণ যেতে নুগ শহন-আলয়ে।। তন তন নৃপকর ছাড় এই আশ। নিজে মহাকাল ডোমা করিবে গরাস।। যদি রোধ হয় দুপ আমার ক্ষন্তরে। নিক্ষর ষাইবে তুমি শমন আগারে। আমার বচন এবে তনত্ রাজন। নি**জ গৃহে অবিলয়ে করহ গ**মন।। এহেন বচন আর না কহু বদনে। ফিন্তি যাহ অবিসমে আপন ভবনে। বুক্তে কার্য্য বথাবিধি করহ সাধন। প্রজাগণে বিধানেতে করহ পালন।। গাড়ীর ভারণে আসি কানন মাঝারে। কত কষ্ট লভিয়াছি আপন অন্তরে।। পারাপুত্র গৃছে গিয়া কর দর্শন। আনার বচন হাদে করই ধারণ।। এতেক বচন গুনি নৃপতি প্রবর। মহারোবে জুলি উঠে থবির উপর।। রোষনেত্রে অনুচরে করি সম্বেশ্বন। কৃহিলেন তন ওন আমার সচন। সবলে প্রবেশ দিয়া ঋষির আগারে। সুরভিরে আন শীঘ্র আমার গোচরে।. প্ৰতিবাদী হয় যদি ডাহে কোনজন। ভাহারে বধিবে ভূমি আমার বচন। কাছার বচন নাহি ধরিও ভাগ্ররে . শীঘ্রগতি প্রবেশহ ঋষির আগারে।

কামধেনু ভূৱা কবি কর আনয়ন। সৈন্য লয়ে শীপ্ত মবে করহ গমন।। ব্যৱসায় আলেল পেয়ে যাত সৈন্যগণ *মু*ত্তগতি আন্ত্ৰমেতে প্ৰবেশে তখন। সৈন্য কল কল রবে প্রবেশে ভিতরে। মুনিবর ডাগ্র দেখি ব্যাকুল অডরে। সুর্ভি নিকটে ত্বা করিয়া গমন। কান্দিতে কান্দিতে কহে বিনয় বচন ।। ন্তনগো জননী আন্ধি নিবেদি ভোমারে ব্রান্তাদৈন্য অগণিত আসিছে ভিতরে । সবলে তোয়ারে লয়ে করিবে গমন , এভ বলি শ্বয়িবর করেন হোদন। সুবৃত্তি ঋষির বাক্য করিয়া শ্রবণ। সকাতরে মহিবরে কহেন তখন ।। বেল পিতঃ ভয় কর আপন অন্তরে। কার হেন সাধ্য আছে হরিবে আমারে । যত্ত্বে আমারে তুমি করেছ পালন তোমারে ছাড়িয়া আমি না হাব কখন। সবলে লইবে মোরে হেন সাধ্য কার। তমি যারে দিবে আমি হইব ভাহরে। ভোমার জ্বদেশ বিনা কেবা নিতে পারে। ঞ্চন্দিছ কেন বা পিতঃ কলহ আমরে। চিরদিন দৃঃখ ডোগ বড়ু নাহি হয়। সকলি জানিও পিডঃ কালের আশ্রয় 🕕 কতু সুখ উপনীত দুঃখ বা কখন। হাদি হতে শোক দুঃখ কৰ বিসৰ্জন। **নরপত্তি লবে মোরে কি শক্তি ভাহরে** কাৰে না সে দুরমতি শক্তি আমার। ধরণী সহিত যদি এক দিকে হয়। তথাপি কাহার সাধ্য মোরে হরি লয়।। তুমি নিজে খারে মোরে করিবে অর্পণ . ভাহার সহিত আমি করিব গমন। কামধেনু এড বলি নিঃশাস ছাড়িল। অসংখ্য অসংখ্য সৈন্য অমনি ছাশ্মিশ।।

অব্র শস্ত্র ফড হৈল কে গণিতে পারে। কত সৈনা জন্ম নিস্ত বদন বিবরে।। পুচ্ছ হতে কত হয় কে করে গণন। ঋষিবর তাহা দেখি আনন্দে মগন।। নয়ন হইতে জন্মে কত যোদ্ধালন সুবঙি ঘূনিরে পরে কহিল তথন।। ঋষিবর শুন শুন বচন আমার। এই সৈন্য সহ তুমি হও আণ্ডসার। রগস্থলে নিজে কিন্ধু মা কর সমন। এই দৈন্য লয়ে শীঘ্র করহ পমন।। ধেনুর আদেশ ঋষি ধরি শিরোপরে। ফৈন্যগণ সন্মে চলে অভিদ্রুত করে । দূর হতে রাজসৈন্য করি দরশন। আশ্চর্য্য ভাবিয়া তাকা চিঙ্কে স্বৰ্থন া মহাবল ঋষিদৈন্য দরশন করে পলায়ন করে সকে ব্যাকুল অন্তরে।। রাজার নিষ্ণটে তথা করিয়া গমন। নিবেদন করে সবে যত বিবরণ।। মরপতি ভাহা শুনি বিশ্রিত *হ*দয় <sup>1</sup> ভাবে মনে এই কিবা জান্চর্য্য বিষয় ৮ সামান্য ভপন্থী মাত্র বসতি কাশনে। কিরূপে এতেক সৈন্য তহোর সদনে। সকলি স্রাঙি হতে লতেছে জনম ৷ সন্দেহ নাহিক ইথে সূরভি কারণ।। ষাহা হোক যেই রূপে সুরভি হরিব আশ্রম হইতে ভারে রাজ্যেতে লইব।। আমার বচন মিখ্যা নহে কনচন। কত শক্তি ধরে ছাই করিব দর্শন।। পুরাণের সুধা কথা অতি মনোরম। ওনিলে মোচন হয় ভবের বন্ধন।।





## ক্ষমদায়ি সহ কার্ত্তাবীর্য্যের সংগ্রাম

মহাপুণ্য ধাম হয় লৈমিশ কানন ৷ কলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ শ্লোতা শৌনকদিগণ।। ঋষিগণে ভারপর করি সম্বোধন। পুনশ্চ কৃহিতে থাকে বিধির দদন । ষ্ঠবিগণ গুল গুল বচন আমার। তারপর ঘটে মেই অন্তুত ব্যাপার। নরপতি সৈন্য মুশে করিয়া শ্রবণ , বহুক্ষণ মনে মনে করেন চিন্তন। দৃত এক সম্বোধন করি ভা**রপ**র। জবিলয়ে পাঠালেন কবির গোচর। রাজার আংশেশে দৃত করিল গমন অধিলম্নে উপনীত ঋষির সদন। ঝবিপালে উপনীত হুইয়া তখন। ডাহারে সম্বোধি করে কর্কশ কন। ঋষিবর শুন শুন বচন আমার। রাজার আদেশে আসি নিকটে তোমার । রাজার আদেশ যাহা করং তাবে। তোমা পাশে একে একে করি নিবেদন।। সুরভি নামেতে ধেনু আছয়ে তোমার। ন্তাঞ্জার করেতে তাহা দেহ উ**প**হার।। নৃপ্ররে যদি নাহি করহ অর্পণ জৰশ্য হইৰে ভষ বিপদ ঘটন।। ভোমার শহিতে তীর ইইবে সমর। বৃঝিয়া করহ হাজ ওছে ঋথিবর।। এতেক বচন খনি ঝহির নন্দন ৷ গ্রিষ্টভাবে ধীরে ধীরে কয়েন তখন।।

ওছে দৃত শুন শুন বচন আমার। দুক্তি ঘটেছে তব জানিবে রাজার।। রাজা খিল অলাহারে গাছের উপরে। সৈন্য সহ কর কটে নিশাপাত করে । যভনে অভিথি ডামি করিনু সবায় ভাহার উচিত কল দিতেছে ভারণ্য।। সাধ্যমত সকলেরে করানু ভোজন রাক্ষা তার প্রতিফল দিতেছে এখন ।। আ্মার বচন তন ওহে দুতবর। শীপ্রগতি যাহ তুমি রাজার গোচর।। আমার বচন সীয় জনাও তাঁহারে। ফিরি যাও শীত্র করি জাপন গোচরে।। সুরভিন্নে আমি নাহি করিব কর্পণ ছন্তে ভীত নহি আমি শ্ববিদ্ধ নন্দন।। তোমার রাজারে আমি ভয় নাই করি। কন্দু নাহি দিবে খেন্ কহ হরা করি।। গুজার বিকটে ত্রা করিয়া গমন . আমার যতেক ব্যক্ত 👫 নিবেদন 🕕 দুর কহে খন খন ওহে ঋবিবর। বাজার সহিত নাহি করিও সমর।। বিবাদে নাইক কান্ত করহ প্রবণ। রাজার সহিতে নাটি পারিবে কখন। অপদম্ হবে কেল ওহে ঋষিবর। ক্লিব্ৰ অসংখ্য সেনা মহাবলধর।। সভ্য বটে সৈন্য তব করি দরসম সুংভি প্রদন্ত উহা ক্ষির মন্দন । কিন্তু একথা বুলি শুনহ প্রবলে। যুদ্ধ করিবে রাজ্যর সহিত ক্রেমনে। অৱমাত্র সৈন্য তব ওছে ঋষিবর ক্লাক্রাত্মসংখ্য সেনা মহাবলধর ,া অঙ্কবল তব সৈন্য কর দরশন বিবাদেতে অতএৰ নাই প্ৰয়োজন।। বিত্রচনা করি দেখ আপন অন্তরে। পরত্তত্ত্বদি হও তুমি হে সমরে।

ভবিব্যতে কিবা দশা ঘটিবে ভোগার ওছে খলি মনে মনে করহ বিচার।। ভাপস ব্রাহ্মণ তৃষি কনেনে বসঙি , যুদ্ধে খল কিবা কজ ওহে মহামতি। রাজার সহিতে যুদ্ধ মাধি প্রয়োজন। অবিলম্বে সূর্বভিবে করহ তর্পণ 👍 রাজার সহিতে কভু না করু সমর। নিশ্চর ত্যক্তিতে হতে এই কলেবর। অকালে যাইৰে ভূমি শমন ভবনঃ অতএব যুদ্ধে ধল কিবা প্রয়োঞ্চন ।) তোমার মঙ্গল হৈছে নিবেদি তোমারে। অবিলয়ে সুরতিরে দেহ রাজকরে। তঃহাতে মঙ্গল হবে লভিবে কল্যান পরম সন্তুষ্ট হলে মূপতি ধীয়ান্।. দৃত্তের এত্তেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ধীরে ধীরে ঋষিবর কছেন ওখন।। ওহে দৃত ভন ৪ন বচন আঘার। কি সাধ্য বলহ দেখি তোমার রাজার।। যে কথা বলিলে ভূমি দ্বামান্ত স্থানে। शुनदाह (इन कथा मा कर कारन) দূতরূপে মমপানে তব আগমন। ক্ষমিলাম এই হেতু শুনহ স্ফুন।। নিখেদন কর সিয়া তোমার রাজারে। করুক সমর সেই যত শক্তি খরে।। স্থান্তার বচনে মম নাহি কোন ভয় সংগ্রাম করিব আমি নাহিক সংশর । শীয়াগতি ওয়ে দৃত করছ গমন। **শ্ববিলাদে রানে আমি চ্**ব নিমগন। মম দৃত রূপে তুমি যাহ শীন্তগতি। নিবেদন কর গিয়া ওয়ে মহামতি।। ঝবির এতেক বাক্য করিয়া অবশ্। দুক্ত হায় প্রশুত পৃতি রাজার সদন।। রাজার নিকাট আসি নিবেদন করে। ভনি রাজা হহারুষ্ট আপন অস্তরে।।

মহারোধে সেমাগ্রে করি সম্বোধন কহিলেন গুন সবে আমার বচন।। সমরে সাজহ্ সূবে বচন আমার। ঋষি সহ খুদ্ধে মবে হও আগুসার।। বাজার **আদেশ পেয়ে যক্ত দৈ**ন্যগণ। গুৰিলম্বে সমূৱেণ্ডে সাজিল তথন। অুখোপরি কত সাজে কে করে গণনা। গজেপরি সাজে কত অগণিত সেনা। পদান্তি সাজিল কত কে গণিতে পারে অসি ঢাল হাতে কত সাজিল সমরে।, এইক্রপে সাজে যত চতুবঙ্গ দল হস্কার নিনানে ধরা যার রসাতল ! পদভারে হরাদেবী টলমল করে। লন্দ বান্দ দেয় সৈন্য উন্নাচনর ভরে। রণমদে মন্ত হয়ে যত দৈন্যগণ। জয় জয় শব্দে ক্রমে কবিল গমন।) মহাবেগে তীর ছাড়ে কোন কোন জন। অন্যোপরি চড়ি করে বেগেতে গমন।। মার মার শব্দে কেহ হুক্তগতি ধায়। ধনুর্গুণ টানে কেহ মহাবলকায় 🗅 রণবান্য বাজে কত অতি মনোর্ম। করতাগি সঙ্গে সঙ্গে দেয় কেন জন।। ঢকা বাজে ঢোল বাজে বাজন্তে খাঁথবি । ভূন্ধবান্তে শধ্ববাজ্ঞ বন্ধয়ে মুবলি। কড় হে সানাই বাজে কে গণিতে পারে। ন্তগৰক্ষ বাজে কত নান্নি বর্ণিবারে।। মহানন্দে সৈন্যগণ নাচে শবর্ষদশ। ধুলি উঠি আচ্ছাদিল গগনে ডখন ৷ প্রভারর ক্ষীণকর ইইয়া পড়িল . অন্ধ্রকার চারিদিকে দরশন দিল।। বৃন্যুপত হও ছিন্স কানন মাঝারে ভয় পেয়ে চারিদিকে পলয়েন করে।। এইরুপে নৃপ্সৈন্য করয়ে প্রমা। এদিকে মহর্বি ডাকে যত লৈন্যগণ 🖫

কামধ্যের দণ্ড সৈন্য মহাবলবান হুহেরে ক্লবে সব করমে প্রস্থান। ঘন ঘন সম্ফ দেয় করয়ে চীংকার। মার মার শব্দে সবে হয় অভিসার।। ক্রমে ক্রমে দুই লেনা হর একঞ্জিও। বিষয় বাধিল ক্রমে রণ আচ্মন্বিত।। কত কাটামুগু পড়ে সমর ভূমিতে। শোণিতের কত নদী বহে চাবিভিতে। মরিজ সৈনা খত কে করে গণন। নৃপ সেনা ভয়ে পড়ে করে প্রদায়ন 🗔 রাজার যতেক সেনা পড়িল সমরে। অচেতন হয়ে ড়াজা ভূমিতলে পড়ে 🛚 সুরভিপ্রমন্ত সেনা নাচে ঘনঘন। মহোল্লাদে ঋষিবর প্রফুল্ল বদন।। ব্রাজ্ঞার জ্ঞান হেরি সেই **ঋ**ষিনর। সহস্রতি দয়াওশৈ সদর অন্তর। তাতিথি বলিয়া খবি করিলেন ক্যান। রক্ষিলেন নৃপবরে ঘহর্বি ধীমান।। আশীয় করিয়া শেবে রাঞ্চার উপরে। ধরিয়া বসান ঋষি আসন উপরে। গাব্রোখান করি রাজা চারিনিকে চায় পুরোভাগে ঋষিবরে হেরিবারে পায়।। नुश्रवद्यं श्रविवरद्यं करतन क्षेत्राञ्च . হল্যে করে মনে মনে মহর্ষি ধীমান।। পুনশ্চ রাজাক্তে লয়ে করেন গমন। ন্যনামতে নৃপ্ৰৱে ক্য়ান ভোজন .। প্রবোধ বচন কণ্ড বলিয়া রাজারে। কহিলেন শুন শুন বলিহে তোমারে .। পুহে ফিব্রি হাহ রাজা আমার বচন। বহু কন্ট্র প্রভিয়াছে যত সৈন্যগণ।। এ্ডেক বচন খনি নরপতি কয়। ঝবিবর তদ তন ওহে মহেদের।। আমার করেতে শীহ্র দেহ সুরভিরে। নৈলে পুনঃ রও হও অচিত্রে সমরে।।

সুরতিরে যদি নাহি করহ অর্পণ।
পুনন্ড সংগ্রায় আমি করিব এখন।।
ধেনু নাহি যদি পাই তহে মহোদর।
না যম গৃহেতে ফিরি কহিনু নিশ্চয়।
মম বাক্ত জতএব করহ শ্রবণ।
জবিলমে পুন: রান হও নিমগন।।
এত বলি সেনাগণে করি সংখ্যানন
অনুমতি দেন পুনঃ করিবারে রগ।।



## ঋষিমহ নৃপতির পূর্নযুদ্ধ ও প্রফাপতির আগমন

রাজ্যর এড্রেক বাব্য করিয়া ভ্রবণ। ঋধিবর মিষ্টভাবে কছেন তখন 🔢 নরপতি ভন ভন বচন আমার। অধিপতি হও তুমি গুণের আধার।। **অহগারে মন্ত কেন হতেছ এখন।** করিবেন দর্শহারী দর্শের ভঞ্জন।। আমার বচন ধর অপ্ন অপ্তরে। য'হ ফিরি অবিলম্বে আগৰ আগারে। রাফকার্য্য কর গিয়া পুর্বের মন্তন। বিধিমতে কর গিয়া প্রভার পালন । রক্ষা হবে ক্ষত্র ধর্ম্ম ওচে মহামতি। ন্নটিবে জোমার যশ এই বসুমন্তি।। হয়েছিলে হওজ্ঞান তুমি যে সমরে। রক্ষা করিয়াছি আমি সদন্ধ অস্তবে 👝 জোমার যতেক শক্তি বুকিয়াছি আমি। পুনঃ কেন বাঞ্চা রূপে ওছে নৃপমণি।।

ধশ্মধৰ্ম্ম বোধ নাহি তেন্সার অন্তরে। সামান্য খানুধ জ্ঞান করহ আমারে।। আমার সহিত যুদ্ধ কিসের করেন। আমার বচন এবে ধরহ ভাজন। ভারপর প্রণমিয়া ঋষির চরুদে। রধোপরে উঠে গিয়া লোখিত লোচনে ।। দৈববশে সরপতি জানহীন হয় কর্মাফল কলচই খণ্ডিবার নয়।। রোহভরে পাষিবরে করি সম্বোধন। র**ত্ত**নেক্স নরপতি কছেন ডখন 🕡 ঋবিবর শুন শুন আমার বচন জবিলয়ে কাম্ধেনু কথ্য অর্প।। যদি নাহি দেহ ভবে করহ সমর। নৈলে পরিত্রাদ লাহি গ্রহে স্বাধিবর।। ব্ৰাজার এডেক বাকা করিয়া শ্রুবণ। রোয়ভারে কাঁপে জঙ্গ ঋষিত্ব নন্দন।। লোহিত লোচন হয় অতিরোব ভবে। মেনাগণে অনুমতি দেন তারপরে।. ভানুমতি পোয়ে সেনা করে <del>ক্ষাের</del> । পুনশ্চ সমার বাথে অপ্ততব্যাপার 🕩 নুই দলে বাধে রণ অতি ভয়ক্তর দেবগদ হেরে থাকি গগন উপর।। সূর্য়ণ্ডি প্রদাভ সেনা অন্তি বলবার , রাজসৈন্য নহে কড় তাহার সমান। রাজার অনেক সৈন্য করিল নিধন। শ্রবাহাতে নিজে রাজা হন আচতন।। ক্ষণেক অজ্ঞানে ক্লান্তা রহে রথেপিরে। পুনশ্চ টেডনা পেয়ে উঠেন সময়ে।। এইরাপে দুই ক্রৈন্য করে ঘোর রণ শরে শবে মহাযুদ্ধ অস্কৃত দর্শন।. নিজৈ রাজা অমিবার্ণ যুড়ে শরাসনে। মহাতেজে চলে শর খাবিবর পানে।। বরুণ ইয়েতে খবি করে নিবারণ তাহ্য দেখি মহারুষ্ট নৃপতি তখন ;

পুনশ্চ বায়বা বাণ করেন সন্ধান। গন্ধকৰ্ব বাগেতে নামে মহৰ্বি বীমান । তাহা দেখি অভি রুষ্ট নৃপতি স্বস্তুরে , শেষে অস্ত্র ছাড়ে রাজা অতি ক্রোধভরে।। শেষে অস্ত্র হেরি ভীত ঋষির নন্দন বৈষ্ণব শরেভে ডাগু করে নিবারণ।। এইরূপে খুদ্ধ হয় অতি ঘোরতর . ভূমুল সংগ্রাম হেরে অমর নিকর। রণমাঝে কত অশ্ব ভূমিতলে পড়ে। অসংখ্য অসংখ্য হস্তী পড়িল সমরে।। উভয় পক্ষের সৈন্যমরে অগনন আসোয়ার মধে কন্ত ওতে ঋষিগণ 🗤 খবির যতেক সৈন্য কুপিত অন্তরে শতবাগ একব্রেডে ধনুকেতে যুড়ে, নুপতি উপরে করে শর বরিবণ কাটে সার্থির মাথা ঋষি সৈন্যুগণ। নুপতির অশ্বরথ সকলি কাটিল। গতিপুন্য **হয়ে** রথ অয়নি রহিল।। ভাহা দেখি ঋষিবর অতি ৰোষভৱে ৷ জ্ঞত্তন নামেতে অস্ত্র শরাসনে যুড়ে মারিল সে বাণ খবি রাজার উপর অজ্ঞান হটল হাজা রুখের উপর।। স্পন্দহীন হয়ে রহে রাজার নন্দন মৃতসম রধোপরি আকর্য্য ঘটন । ঋষিবর তারপর দুই বাণ মারে বুণ্ডস কটিয়া নৃপে বন্ধীভূত করে . নাগপাশে নৃপতিরে করিল বন্ধন। किन्तु नार्टि श्रावयन कतिल निधम . নৃপতিরে বন্দী কণ্ণি খবি মাহুদর পূলক ভরেতে চলে আপন আলয়।। প্রজাপতি অকমাৎ তথায় আসিল। ঋষিবর ডাঁরে হেরি কদনা করিল। প্রভাপতি ঋষিবরে করি সম্বেখন। কহিছেল শুন শুন আমার বচন।

ভূপতিরে বন্দী কর কিসের কারণে। বল বল ভুৱা কবি আমার সদনে এতেক বচন শুনি শ্বাহীবর কয়। নিবেদন তন তন ওহে মহোদয়।। দৃশ্বতি দুৰ্জন এই অৰ্জ্জন নুপতি। ইহার সমান পাপী নাহিক সম্প্রতি। ক্ষত্র হয়ে ব্রহ্মমেতে লোভ পরারণ। সবলে সুরভি ধেনু করিকে গ্রহণ। ইহার যড়েক পাপ কি বলিব আর। নরক মাঝারে গতি জানিবে ইহার এত বলি পৃব্বপির করে নিবেদন। প্রজাপত্তি তাহা শুনি কহেন ভখন।. জ্ঞানহীন স্কৃত্বন্ধি এই নরপতি। তব ভত্ত কী বুঝিবে গুহে মহামতি।। অঞ্চনে করেছে রাজা তব সহ রণ। নুপতিরে ক্ষমা কর আমার বচন।। আমার বচন তন গুছে ঋষিবর। নাগপাশে মুক্ত কর আমার গোচর।। কেন জন কষ্ট দাও নৃপত্তি নন্দনে। অবিলম্বে মুক্ত কর আহার বচনে।। যেমন করম কৈল ব্রাজার নকন। উচিত হয়েছে শান্তি জানিবে তেমন।। আমার বচন এবে ধর ঋষিবর। মোচন কর**হ নূপে জ্যমার গোচর**। ব্রস্কার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ : নাপপালে ভূপতির করেন মোচন।, তারপর নরপতি পুলকিত মনে আপন ভবনে হাম সহ সৈন্যগণে।, পুরাণে মধ্র কথা অতি বিমোহন। পাতকী পবিত্র হয় করিলে শ্রবণ।





পুৰে জনদ্মির সৃত্য

পুদরায় কহিলেন বিধির নন্দন ভারপর শুন শুন ওছে,শুষিগণ পরাভূও হয়ে গৃহে গেল নরপতি : মনে মনে ভাগ্নে কিন্তু মহাদুৰীে অতি। বিপ্রপালে পরাতৃত হলেন সমরে । এই হেডু সদা চিম্কা করেন অশ্বরে ।। নরপতি মনে মনে করেন চিত্তন। ফ্লীবন বরিয়া **প্রার কিবা প্রয়োজন** । পুনরায় যুদ্ধ হেতু যহিব আশ্রমে। দর্গ ত্যজিব প্রাণ দিজ সর রপে।। বীরের উচিত হয় রলেতে পথন। যুক্তেতে মরিলে ষণ্ম অযর ডবন। সমরে বিমুখ হলে কাপুক্রব হয়। ্নেই জন নরাধ্য নাহিক সংশয়।। যেই জন দেহত্যাগ করয়ে সমরে। মোক্ষপদ পায় সেই শান্তের বিচারে।। অন্তক্তকে বিশ্বলোকে সেইজন যায়। শাস্ত্রের বচন বল কে কোথা থতায় । অন্তএৰ পুনঃ আমি কহিব গমন। নলাটে আছমে যাহা হইবে খটন।. ষেমনে পাইব লব সূরভি ধেনুরে। তথ্বা ত্যজিব প্রাণ পশিরা সমরে। ; এইরূপে মনে মনে চিন্তিয়া রাজন চতুরঙ্গ দৈনা স্জ্ঞা করেন তখন। কত গল কত অশু পদ'তি সাঞ্জিল। মহাবল সেনাগণ নাটিতে লাগিল।

রুগোপরি বুখী চলি অতি ফোরতর চালহুত্তে ঢালী বাহা মহাভয়স্কর ।। শর সহ শ্বাসন লয়ে নিজ করে। পদান্তিক চলে কত কে গশিতে পারে 🗓 চড়রঙ্গ সেনা চলে কে করে পণ্ন। বসুমতী পদগুরে কাঁপে ঘন ঘন। রণবাদ্য বাজে কত ভতি মনোরম তুরী ভেরি কন্ত বাজে কে করে গনন।: মৃদক্র মাদল ব্যক্তে বাজিছে ঝাঝরি সপ্ততাল রণশিঙ্গা ব্যক্তিছে ঢেউরী।। দোর রব ভনি সবে মহাভয় পায়। স্তব্ধ হয়ে গণ্ডগণ চারিদিকে চায়।। শব্ধ ঘন্টা কত বাজে অতি ভয়ন্তর। ভাহে করতাল আদি অতি মনোহর। রাজার আচন্দা পেয়ে ষত সৈন্যগণ। মহাযোর রব করি চলিল ভ্রম।। পতাকা উড়িছে কত গণন উপরে নীজ পীত শ্বেত ব্ৰক্ত জনমন হয়ে।। স্বহাবেশে সৈন্যগণ দ্রুতগতি ধার। ষ্ণগতের লোক হেরি রহে স্তব্ধ প্রায় ।। সেনাপণ রুগোল্লাসে করমে গমন। মার মার কটি কটি শব্দ সহর্বকণ।। মনের আনক্ষে চলে অর্জ্জন নৃপতি। চতুর<del>ত্র</del> সৈন্য সহ ঋষির কর্মভি। দৃদ্ধ হতে সেনা শব্দ করিয়া শ্রংশ । 🕆 ভীত হয়ে মুনিবর দেখেন ওখন : ক্রমে ক্রমে নুপসেনা আসে ভয়কর। ভাছা শেখি হডজান হয় ঋষিবর।। মহাবলে নরবর পশিরা আহমে। সবলে ত্রিত খান সূরতি সদনে।। কামধেনু সঙ্গে করি করেন গমন বিহুল ইইয়া ঋষি করে দরশন া পুচমুখে যায় রাজা সুরভি এইয়ে। এদিকে চিন্তয়ে ঋষি আশন হাদরে।

ঋষিবৰ মনে মনে করেন চিন্তন। এহেন পাপাত্মা নাথি করি দর্শন।। দুরাচার অতি পাপী এই নরপতি। ক্ষত্রিয় ইইয়া পীড়ে রাহ্মণের প্রতি।। ইহার উচিত ফল করিব অপূর্ণ এত বলি মহাক্রন্ধ হলেন তথন! রক্তবর্ণ দুই নেত্র হইল উহার। ঘন ঘন অঙ্গ কাঁপে ভীষণ আকার।। নুপতি সহিত খুদ্ধ করিয়া মনন। নিচ্চ করে ধনুকর্বণ করেন গ্রহণ।। যত সেনা দ্ৰুত গিয়া নূপ অভিমুখে। রোবভরে মারে বাণ নৃপতির বুকে।। অগ্রে অগ্নে নিজ ঋষি করেন পমন। পশ্চাহ পশ্চাৎ স্থায় যত সৈনাগণ। স্থানশূন্য হয়ে খাই চলিতে লাগিল। হন ঘন শর কত ছাড়িতে লাগিল। থবিরে পশ্চাক্ষামী করি দবর্কন।। র**ও হতে** নরপতি নামেন তখন। ভক্তি করি ঋষিপদে করিয়া প্রণাম 🔢 রথেতে উঠিল পুনঃ নৃপতি ধীমান। তারপর দুই ছেনে বাধিল সমর। দৃষ্ট্জনে মহাকার মহাবলধর। বাণ মারে খন খন ঋষি রোবভরে।। অনায়াসে নরপতি নিবারে ভাহারে। লেল শূল আদি মারে ঋষির নন্দন।। ষ্মবহেতে সরপতি করে নিবারণ। মারে যড শর ঋষি সকলি নিম্বল । তাহা দেখি মুনি হন অতীব বিফল।। • অমোঘ নামক বাণ করিয়া গ্রহণ। ব্যক্তার উপরে মারে ঋষির সন্দন। গদার আঘাতে ডুপ নিবারে তাহায়। ভাগ দেখি ঋষিবর বিকলিভ কায়।। ঝবিগরে শূল অস্ত্র মারেন নৃপতি গদাতে নিবারে ভাহা ঋষি মহামতি।।

সেনাগণ হাবিপরে কত লার মারে। মহাযুদ্ধ ঘটে ক্রমে যত শরে শরে।। কত সৈন্য ক্রমে যায় শমন ভবন কেবা গণে কেবা হেয়ে গুহে **ঋ**ষিগণ । কত অশ কত গজ পড়িল ধরায়। ধবাশায়ী কত রথী গণা লাইি খায়। ঝবিবর তারপর রোষিত অস্করে জুম্বন নামেতে বাণ শরাসনে জুড়ে।। তাহা দেখি নরমাথ করেন চিন্তন আঞ্চল্মাৎ মোহগ্রস্ত যন্ত সৈন্যুগণ। মায়াতে বি মুগ্ধ করি রাজসেনাগণে। সুবভিরে নয়ে ঋষি চলেন ভবনে। এদিকে নৃপত্তি পরে পাইয়া চেডন। প্রিক্রেম কামখেনু রুয়ছে হরণ**।** এরপত্তি বাণ মানু, অতি রোষভরে . সাধামতে নিবারণ ক্ষিবর করে ,। ব্রহা অন্ত মারে পরে রক্তার নদন। ঋষিবর ব্রহ্ম অস্ত্রে করে নিবারণ।। পুনরায় ব্রহা তাত্র ধনুকে যুড়িয়ে ৷ নুপোপরি মারে খবি কুপিত হইয়ে।। সার্থি মুও ভাহে করেন ছেন্ন। সার্রথি পড়েন রূপে দেখেন রাজন। মহারোবে শেল লরে অর্জ্জুন নৃপতি শ্বির উপরে মার হয়ে কুদ্বমতি। ভয়স্কর অন্ত্র সেই প্রনিপ্ত অনল। খবিরে বধিতে চলে খেন কালানল । দিক্য অন্ত্র ঋষিবর করিয়া ক্ষেপণ। মুহূর্ম্ব মধ্যেতে ভাহা করে নিবারণ।। তাছ্য দেখি নরপতি কৃপিত অন্তরে। মহাশক্তি শরাসনে অবিলম্বে যুড়ে।। দেবদন্ত শক্তি সেই অতি ভয়ন্তর সবলে মারিল তাহা ঋহির উপর। সক্স দেবের দক্তি আছয়ে ভাহায় মন্ত্রপুত করি নৃপ ফেলেন ভাহায়।।

কোটি কোটি সূৰ্য্য সম শক্তি তেজধরে দেবগণ হেরি ভাগা শিহরে জন্তরে।। সেই শক্তি ধনুকেতে করিয়া সন্ধান <sup>হ</sup> ক্ষবিদ্ন উপৰে মানে নুপতি ধীমান । মহাতেব্ৰ উঠে ক্ৰয়ে গগন উপরে। বাড়বাজনল হেন প্রকাশে সাগরে। ডাহ্যর অপূর্বে ডেজ করি দরশন বোধ হয় ধেন সূর্য্য হতেছে পতন । অব্যর্থ সে মহাবদ্ধি উঠিল গগনে। সুরগণ মহাভীত ডাহা দরশনে হাহাকার করে যত দেবতা নিকর। শর হেরি ব্যাক্টাত মহর্ষি প্রবর। সে শক্তি ধরিতে শক্তি কেহ নাহি ধরে। সেই <del>শক্তি চলে</del> বেগে মুনির উপরে। বিধির লিখন বল কে করে খণ্ডন। থবির উপরে শক্তি চলিল ওখন 🖯 দেখিতে দেখিতে পড়ে ৰক্ষের উপরে। ঋষিবক্ষ অকন্মাৎ বিদারণ করে। ক্ষরির হুদয় শেল করি বিদারণ পুনশ্চ উঠিল ভাহা গগন তখন।। গ্ৰাঞ্চার ধনুকে আসি পুনশ্চ মিলিল। ধরতেলে ঋষিবর পড়িয়া বহিল।। কালের কৃটিল গতি নাহি নিবারণ भशक्षि निक्र क्षेण पिन वि<del>मर्</del>क्त কালেতে সকলি ঘটে কালে সহ হয়। নিজে কাল আসি সব জীবন নাশয়।। कवि प्राप्ता द्वन्त शहर कदिन शहन . সুরভি আপন চক্ষে করি দরশন।। পুরভি কান্দিল বহু বিহল্প অন্তরে বিলাপ করিল কন্ত কে বর্ণিতে পারে।। বলে আমি ভাগ্যহীন নাহিকসংলয়। পালন করিল মোবে যেই মহোদয়। আমার অদৃষ্ট লোহে মর্ন্নিল লেজন। *ভা*ড ক্লেশ দুংখ ভাধু আমার কারণ।.

কোঞা নিজ মোরে ভাজি গমন করিলে।
মোরে দুংখের সাগরে কেন গো ভাসালে।
কতবার বুদ্ধে কয়ী ইইলে হে তুমি।
তোমর দুংখের হেতু দায়ী মাত্র আমি।
একপে সুরতি বহু করিয়া রোদন
গোলকধারেতে আও করিল গমন।।
পুরার্ণে পুণ্যের কথা অতি মনোর্ম।
প্রার্ণে পাপের নাশ শান্তের বচন।



পতিশোকে ঋষিপদ্ধীর খেদ

ঋষিগণে সম্বোধিয়া ব্রন্ধার নক্ষম কহিলেন ভারপর অপুর্বে ঘটন।। যুদ্ধে হ্রায়ী হরে পরে অর্চ্জুন ভূপতি সেনাসহ নিজ গৃহে করিলেন গজি।। এবিকে খদির নারী রেণুকা সুকরী পতিশোকে শেদ করে হাহাকার করি । যুদ্ধেতে মরেছে গতি করিয়া ভ্রবণ। হাহাকার করি সতী করেন রোদন।। দ্রুতগতি রগক্ষেত্রে করিয়া পমন। দেখিলেন গতিধন ভূমে অচেতন।। পতিত হইয়া সতী পতি বক্ষ পরে নানা মতে খেগ করে বিষয় অন্তরে ।। ক্ষণুকাঙ্গ বহে সতী হয়ে অচেতন চেতনা পাইয়া পূনঃ করয়ে রোদন।। একি দশা কয়ে প্রভো হইল আমার উট্ট নাথ দাসী প্রতি চাহ একবার । অনাদা করিয়া মোরে করিলে গমন দাসী কোথা রবে প্রভূ বলহু এখন।

আমার কচন নাথ খনহ এখন। বেন নাথ ধরাতলে হয়ে আঠতন উঠ নাথ কথা কহ দাসীর সহিত কেন প্রভ ধরক্তকে আছহ প্রতিত 🛚 একবার কথা কহ ওহে প্রালেশব। তত্তর পাশে দাসী বসি কান্দিছে বিস্তর।। বল বল প্রাণনাথ কি দশা করিছে। এ দাসীরে একেবারে ভূতিয়া চলিলে।। সক্তিরে কাঁদান নহে পতির উচিত ৷ উঠ নাথ কেন বল ধরায় পতিত।। কোন দোধে দোধী নহে ডোমার চরণে। জামারে ত্যক্তিয়া নাথ হাইবে কেমলে।। কেন নাথ হেন বৃদ্ধি ঘটিন তোমার। কেন রাজা সহ যুদ্ধে হলে আগুসার পরম তাপস ভূমি বসতি কানমে সমরে কি ফল ছিল নুপতির সনে । হা বে বিধি মিলারুণ কি কাজ করিলে। কি নেয়ে আয়াৰ ভাগে এ দশা ঘটালে নির্দার তোমার সম নাহি কোন জন। ভোমারি বা কিবা দোধ অদৃষ্ট লিখন।। সংগ্রামে মধিল মম পতি প্রাণধন। আমার জীবনে আর কিবা প্রয়োজন পতিহীনা হয়ে বল কি ফল জীখনে কিরাপে দেখার মুখ অন্যের সদনে।। পতিহীনা হয়ে থেবা ধরুয়ে জীবন। ভাষ্যর জীবনে বল কিবা প্রয়োজন।। হা হে প্রাণ নিমাকণ বঁটি কিবা যাল। মরণ তোমার পক্ষে অতীক মদল।। **হেই হানে প্রাপনাথ করেছেন** গতি। **ভথার চলহ্ ডুমি অতি দ্রুতগ**তি । <del>ক্রেণু</del>প বিলাপ করি রেণুকা সৃন্দরী। <del>সুরুর্</del>গত হয়ে গড়ে ধরার উপরি । 🥗 পরে সংজ্ঞা পেয়ে বসিল উঠিয়ে। ক্রেডন করয়ে সতী বিলাগ করিয়ে।।

সতী পতিপাশে বসে করয়ে রোদন ভগুরাম অকস্মাৎ উপনীত হন।। জমদন্মি পুত্র সেই মহাবলবান। হবিভক্ত ধশানিষ্ঠ অতীৰ ধীমান। পুরুব তীর্থেতে তিমি করি শুবস্থিতি। শ্রীহরির পূজা করে সেই মহামতি । পিতার নিধন বার্ন্তা করিয়া শ্রবণ। শোকেতে কাজর হয়ে করে আগমন।। র্পচ্ছতে আদি রাম হেরেন ডথায়। মৃতদেহ জনকের গড়াগড়ি কায় | পিতার বক্ষেত্রে পড়ি ফার্মী সুন্দরী বিলাপ করেন কত হাহাতার করি । ভারপর খুদ্ধ বার্ডা কন অভঃপর। প্রবণ করিয়া রুখ ব্যাকুল অস্টর।। মহারোষ ভলে তাঁর রাজার উপরে চিগো করি কণকাল আপন অন্তরে।। প্রিতাব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ক্রিতে পাধন। কার্চ আহরণ তারে করেন গমন। স্দ্রনাদি কাষ্ঠভার আমিয়া সভ্র। পিভার অভ্যেষ্টিক্রিয়া করে ভৃতবর । ৰথাবিধি চিত' সজ্জা কৰি হ্বায়োজন। জননী পালেতে সব করে নিকেন।। কহিলেন অনুমতি কর গো জদনী। অপ্লি প্রজ্বল্য খামি করিব এখনি। রেণুকা এন্ডেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ভৃতব্যমে অস্কোপরি নিলেন তথন পুত্রমুখ ফনছন করেন চুছন | বলে বংস কী বলিব হৃদদ্ধের খন।। বিবেচনা কর যাহা উচিড অন্তরে, কল্পিবে থেরাপ কান্ধ কহিনু তোমারে। কিন্তু এক কথা বলি করহ এবেণ পতির সহিতে আমি করিব গমন।। স্হমৃতা হৰ আমি শুন বাছাধন। পতি বিনা বৃথা হয় সতীর জীবন।

পতির মরণে হয় সতীর মরণ। পত্তি বিনা কিবা ফল ধরিয়া জীবন।। পরকালে গিয়া আমি সান<del>স</del> অন্তরে। মিলিব পতির সহ কৃতিনু তোমারে। চৰয়ে পৰয় গতি লভিৰ নিশ্চয় . এখন করহ ঘাঠা সমূচিত হয়।। পত্তি হয় একমাত্র সতীর পরাণ পত্তি বিনা ব্যাণীয় নামি পরিত্রাণ ! আরো এক কথা বলি তম বাছাধন। রাজার সহিত যুগ্ধ লা কর কথন। নিরন্তর বসি বৎস্ আপন আশ্রমে। হরি আরাধনা কর একান্ত যতনে ভ্যামার বছন বৎস করিও পালন। ভণ্ডরাম কছে মাতঃ না কর বারণ । যেই জন মারিয়াছে আমার পিতারে। অবশ্য মারিব তারে কহিনু তোমারে।। প্রতিক্সা আমার এই জানিবে জননী। কানিয়া আকুল সতী এই বাক্য তনি।। বলে বংস ময় বাব্য কর্ছ শ্রবণ ঞাঙেক চঞ্চল বল কিসের কারণ।। ক্ষত্রির সহিতে যুদ্ধ না করো কথন। বিপ্র হয়ে বৃদ্ধে বল বিদের কারণ । ঝবিপত্নী এত কবি করমে রোদম। ভার্গর প্রবোধ দেন মাত্যরে তখন। সূতের বচনে পরে দুংখ পরিহরি। পৃতির দাহন ক্রিয়া করে ত্বরা করি .। মেবখনি হেলকালে করে আগমন । তাহারে সম্বোধি সতী কহেন তখন।। বিধি দেহ ওহে খৰি বচনে আমার ঋতুমতী আছি আমি কর**হ** বিচার । চতুৰ্থ দিবস জামি ধ্বহে তলোবন। সহগ্রমী হব আমি আছয়ে মনন ইথে যদি লোধ থাকে কৰ্ মহোদয় . শান্ত্রের বিধান ঘাহা সমূচিত হয় ।।

এতেক বচন শুনি দানী তপোবন। কহিলেন শুন শুন আমার বচন । ত্ত্রি সহগামী হবে গুনগো সুপরী। দোৰ নাহি ইংখ কোন জানিবে বিচারী । পতিসহ সহযুতা যেই নারী হয় সুগতি লভায়ে সেই নাহিক সংনয় 🕠 বিশেষত মহাপাপী হয় যদি পতি। ভাহারে উদ্ধার করে সেই সে খুবতী। সহমৃতা থেই নারী করহ শ্রবণ। বৈকুটে ভাগার বাস শান্তের বচন পতিরে লইয়া যায় বৈকুষ্ঠ আগারে। শান্ত্রের বচন ইহা জানিবে অন্তরে।। পতিসহ সেই ধামে করি অবস্থান। আনন্দ লাভ কও কে করে বার্থান , । পতি সেবা নিরস্তর যেই নারী করে। পতিব্রতা সেই নারী ভাশিবে সংসারে। এতেক বাৰ্য্য ঋষিব করিয়া শ্রবণ। রেণুকা সুন্দরী সতী কছেন ওখন।। ৰুপা করি কহ প্রভূ এই অধিনীরে। জানিতে বাসনা বড় হতেছে অস্তরে।। সহমূত্য নারী হয় কোন কোন নারী। বর্ণন করহ ভাহা নিবেদন করি এতেক বচন শুনি দানী তপোধন। সত্য কহিলেন গুন আমার বচন । পতীর মরণকালে রহে গর্ভবর্তী সহমূতা লাহি হাবে সেই সে মূবতী। অতি শিশুপুত্র কন্যা আছরে যাহার , সহস্কৃত নাহি হবে শান্ত্রের বিচার।। দিবস ত্রয়ের মধ্যে থাকে খতুমতী ৷ মাহি হবে সহপামী সেই সে যুবতী । কুলটা রমণী স্বারা এভব সংসারে। কুঠারোগে অভিভূত কহিনু জেমারে। পতিসেধ্য নাহি করে যেই নারীয়ন। স্বামী প্রতি কটু বাকা করে উচ্চারণ।।

সহগামী নাটি হবে সেই সব নারী। শাস্ত্রের বিধান ইহা জানিবে সুন্দরী।। হেন নারী সহমুতা যদি কভু হয়। পতি নাহি পাবে সেই জানিবে নিশ্চয়।। পতিসহ যেই নারী তাজন্তে জীবন। স্বৰ্গজোণ পতিসহ কৰে সেই জন।। ষার পতি সদা হয় হরিপরায়ণ . ব্রীহরি সারণ করি ত্যক্ষরে জীবন।। তার নারী যদি কভু সহমৃতা হয়। পতিফল পায় সেই নাহিক সংশয়।। আমার ক্ষন জুমি গুন গুণবর্তী। পতিসহ অনুমৃতা হওগো সম্প্রতি।। ইহাতে তোমার গাগ কভু নাহি হবে। **বরঞ্চ পরম পুণ্য অবশ্য লভিবে।**। ভূতরামে এত বলি করি সম্বোধন। কৃতিলেন শুন শুন আমার বচন।। কেন বৃথা শোক কর আপন আন্তরে। চিতা সঞ্চা কর এবে অতীব সাদরে। চন্দন কাষ্ঠেতে চিতা করহ নিশাণ। মৃত পিতৃধনে শীঘ্র আন এই স্থান।। পিতার শরীরে ভৃত করায়ে মর্দল। দক্ষিল শিয়র করি করাও শয়ন। ৰথাবিধি মন্ত্ৰ মূখে ক্রি উচ্চারণ। পিতার মুখেতে অবি করহ অর্পণ।। মহামূনি এও বলি করেন প্রস্থান। মূনি পুত্রে কহে মাত ওলহ ধীমান।। আমার বচন গুল গুছে বাছ্ধন। হিত বাক্য বলি যাহ্য করহ প্রবণ।। ইহাতে হইবে তব কল্যাপ বিধান . ষম বাক্য শুক্তএব গুন মতিয়ান।। শংসার হেরিছ বাপু আপন নরনে। বিবাদে নাহিক ফল বুঝি দেখ মনে এই কথা মনে মনে করহ স্মরণ। ইহাতে মঙ্গল হবে ওহে বাছাধন।।

কোন কাজে যদি কতু অভিসাধ হয়। ব্রহ্মার নিকটে যাবে না কর সংশয়।। তাঁর পরামর্শ তৃমি করিয়া গ্রহণ। তবে মনোমত কর্ম্মে ইইবে মগন এত বলি পতি ধনে বক্ষেতে **লই**য়ে। অন*লে প্রবেশে* সতী পুলক ফ্রদয়ে । নয়ন মৃদিয়া করে শ্রীহরি স্মরণ দেখিতে দেখিতে সতী হইল দাহন।। প্রাদ্ধ আদি কার্য্য যত করি সমাপন। ভৃতরাম বহু বিপ্লে করান ভোজন । ভারপর সদা চিন্তা করেন অন্তরে কিক্সপে নাশিবে সেই পিতার অরিরে।। মনে মনে এইক্সপ করেন চিন্তন। ডিজ হলে ৩২ যেই সাধনের ধন। কবি বলে অনন্তর কবহ শ্রবণ। কিক্সপে ক্ষত্রিয়পণে করিল নিধন।।



ক্ষরিয় নিখনে ভৃগুরামের শপথ ও প্রজাপতির নিকট গমন

সনংকুমার কথা করিয়া ক্রবণ।
বিপূল আনন্দ লাভ শৌনকাদিসা।।
ভিজ্ঞাসিল অধিগণ বিধির নন্দনে
মিউভাবে সম্বোধিয়া মধ্র বচনে।।
কহ কহ বিধিসুত অপূবর্ধ কথন
কি কার্য্য করিল রাম ভৃতর নন্দন।।
অপূবর্ব পূরাণ কথা প্রবণ করিছে
বাসনা হরেছে বড় আমানের চিতে।
আমনন অভীব প্রভু পাইব সবর্ধকুন।
কুলাকরি কহ সব বিধির নন্দন।।

এতেক বচন গুনি সমত কুমার। শুন শুন কহিলেন অস্কৃত স্বাপার। পিতার মুরুগ রাম করিয়া শ্রহণ ন উপনীত তথা করি জাপন আশ্রয়। মেখিলেন পিতা তাঁর পতিত ধরায়। ধুলি তলে মৃতদেহ গড়াগড়ি ঘায়। ষেরূপে হইল মৃত্যু করিয়া শ্রবণ পিতৃশক্ষ বিনাশিতে করেন মনন। তখন রামের মাতা রেপুকা সুন্দরী। কহিলেন ওন বাছা বচন আমারি।। পিওশক্র বিনাশিতে নাহি কর মন ক্ষত্তিম্ব বধিতে বাছা নাছি কর রণ । দাবুল বলিষ্ঠ হয় ক্ষত্ৰ নত্নপতি। ডার সহ বুদ্ধ নাহি কর মহামতি।। এতেক বচন রাম করিয়া শ্রকণ ক্ষহিলেৰ শুৰ স্থাতঃ আমাৰ বচন। পিতৃশ্যাদ যেই জন নাহি বধ করে। বিফল জনম তার সংসার মাঝায়ে 🕟 তাপুরুষ বলি সেই প্রণনীয় খ্র তাহার জীবনে মাতা কিবা ফল্যেদয় ।। প্রতিজ্ঞা কবিনু আমি তোমার গোচরে। ক্ষর না রাদিব আমি পৃথিবী ভিতরে।। একবিংশবার ক্রিয় করিব নিধন। ক্তু নাম ঘুচাইব আমণ্ড বচন।। প্রতিজ্ঞা আমার এই জানিবে জননী। বদনে অমৃত বাকা কভু নাহি আনি । কাওবীর্য্যে সর্ব্ব অগ্রে করিব নিধন করিব ভাহার রক্তে পিঙার ন্তর্গণ।। তাহা হলে শাভ হবে সোব হে আমার। ন্ধানিবে প্রতিজ্ঞা এই কবিলাম সার। আমা হতে ক্ষত্ৰবংশ হইকে নিবন সত্য সত্য নহে কড় অসত্য বচন । প্রতিচ্ছা করে এরূপে রাম ভৃত্তবর্ণ। পিতার অভেমি ক্রিয়া করে তারপর।।

যেক্সপে পিতারে পরে করয়ে দাহন অনুমূতা স্বাতা তাঁর ফেইকপ হন।। শ্রাপ্তক্রিয়া রেইক্লপ সমাপন করে বলিরাছি সেই সক সকার গোচরে । अदर्वकार्य) रूथा विधि कृत्रिया अधनः। রাম শত্রু বধিবারে রুৱেন চিস্কন। কিজালে নাশিৰে রাম পিডার জরিয়ে। অধ্যেমুখে বসি তাহা আন্দোলন করে -হেনকালে ভৃত্যদি ডাপস প্রবর উপনীত হন আমি রামের গোচর । ভণ্ডরে দেখিয়া রাম করেন রেদন প্রবোধ প্রদান করে তৃত্ত তলোধন। বাম কহিলেন শুন তুমি মহামতি। কি হেতৃ কাতর **হও তনহ সম্প্র**তি । মহস্কানী বিচক্ষণ তুমি মহোদয় শোকেন্ডে রোদন করা সমূচিত নয়। চিবজীবী নহে কেহু সংসাৰ মাঝাৰে। ছবিংলে মরণ আছে জানে সবর্বনয়ে। জন্মের সহিত্যে জন্মে অবশ্য মরণ। কেহ আজি কেহ কালি এই ড নিয়ম।। যাতায়াত এইকপে জীৰণণ কৰে। সেহেড কাওর কেন হতেছ অন্তরে।। এই বে হেরিছ বি**খ ওহে মহো**দয়। কিছুই কিছুই अब দৰ মায়ামর।, কর্ম্মফলে আনে স্কীব সংসারে সাবারে। কুশুহিলে পুনঃ যায় শুমন আগারে .। কৰ্মফল ভোগ যত করিয়া তথায়। আনে জীব পুনরায় জানিবে ধরায়।, পুনঃপুনঃ যাতায়ত কর্মাকলে করে। কর্মফলে জীবগণে অর্নদিনে মবে।। কর্মফালে দীর্ঘ আয়ু পায় জীবগণ। কর্মবিশে স্বর্গে যায় তন বিচক্ষণ !। শাহন বন্তুগা বুচে নিজ কর্মফলে , অনিত্য জীবন এই জানিবে অন্তরে।

এই যে হেরিছ বিশ্ব ওহে মহাত্মন পদ্মপত্রস্থিত বারি বিস্থের মতন।। ক্ষণকাল পরে সব হয়ে যাবে লয়। কিছুমাত্র না রহিবে ওহে মহেদিয়। এই যে হেরিছ চক্ষে গোভে বসুমতি। মিথ্যা সব মারামা ওহে মহামতি 🕫 একমাত্র হরি বিনি দেব নির্জ্জন সত্য সত্য তিনি সত্য গুন মহাশ্বন। তাঁহার চরণ চিন্তা একান্ড অন্তরে। শোক তাপ দুৱে বাবে কহিনু তোমায়ে।। ভারে এক কথা বলি শুন বিচক্ষণ। মহাজ্ঞানী বলি তুমি বিখ্যাত ভূবন । শোক করা কড়ু তব সমুচিত নয় মনে মনে ভাব সেই হরি দরাময়। অবহেলে শোক তাপ সব যাবে দূরে নিরপ্তন ভাব সদা একান্ত অন্তরে।। ঘটিতেছে যাহা কিছু কর দরশন। সকলি তাঁহার ইচ্ছা ওহে মহামন্। তাঁহার ইচ্ছায় হয় সকলি ধরায়। **জন্ম মৃত্যু ঘটে সব তাঁহার ইচ্ছা**য় li ধরা মাঝে হেল শক্তি কোন জন ধরে। তাঁহার ইচ্ছাকে রুদ্ধ করিবারে পারে ।। পঞ্চভুতে এই দ্বেহ হয়েছে গঠন মনে মনে সেই কথা করহ চিগুন।। যখন হয়েছে পঞ্চভূত একত্রিত। তখন বিচ্ছেদ হবে জানিরে নিশ্চিত।। শোক কেন কর তবে ওহে মহোদয়। স্থপ্ৰ সম সৰ মিখ্যা কিছু সত্য নয়।। কেবা পিতা কেবা মাতা এভব সংসারে। কেবা পুত্ৰ কেবা দাবা বলত আমায়ে।। ক্ষণকাল তরে মাত্র হয়েছে মিলন। ভাহাদের তরে শোক কিসের কারণ। দেখ দেখ সন্ধ্যাকালে বিহঙ্গ-নিকর চারিদিক হতে আসি রহে বৃক্ষোপর।।

প্রভাত হইলে পুনঃ করয়ে গমন সেই রূপ জীবগণ ওহে মহান্ধন।। কর্ম্মফলে জীবকু<del>ল করে</del> বিচরণ। কর্মফল ভোগ করে যত জীবগণঃ মহাজানী যেই জন অবনী মাঝারে। শোক মাহি তাবে কড় আক্রমণ করে । যদি নেত্র জল পড়ে ভূমির উপর। মৃত ব্যক্তি যায় তাহে নরক ভিডর 🗓 বিশেষত রোদনেতে কিবা ফলোদর। শতবর্ষ যদি চক্ষে জলখারা হয়।। তবু নাহি মৃতজন আসিবে ফিরিয়ে। ভাব দেখি এই কথা আপন হৃদয়ে।। প্রাণবায়ু দেহ হতে করিলে গমন। পাঁচে পঞ্চ মিশি যায় ওহে মহাত্মন। প্রাণবারু একবার যদি বাহিরার সেই কলেবরে কিগো আসে পুনরায়।। মরিলে সঙ্গেতে তার সব পায় লয় কীর্ত্তিরাশি ভদ্ধমাত্র বিশ্বমারে রয়।। ভৃতর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। প্রবোধ মানেন হৃদে ভার্গব তখন।। ভুওপদে নমস্কার করি ভক্তিভরে। কহি*তে*নে শুন শুন নিবেদি তোমারে 🕕 প্রতিগ্রা করেছি আমি ওহে মহাত্মন নিরমূ*লে ক্*ত্রকুল করিব নিধন।। কবিয়াছি অঙ্গীকার জননী গোঁচরে। না রাবিব ক্ষয়কুল সংসার মাঝারে।। একবিংশবার ক্ষত্র করিব নিধন। আমার প্রতিজ্ঞা এই ওহে মহাম্বন। ইহাতে আমার পাপ কড়ু নাহি হবে অবশ্য ইহাতে ভুষ্টি পিতৃগণ পাৰে। অগ্নি দ্বারা যেই জন বিনাশে জীবন বিষ ভারা প্রাণ বধে যেই দুরজন।। প্রতারণা কবি যেই জীবন সংহারে অপ্র ধরি যেই জন ধন আদি হরে।।

পরনারী যেই জন কররে হরণ বল দ্বারা ভূমি হরি লয় যেইজন।। ধরাতলে পিতৃঘাতী থেই দুরাচার। তান্ত্ৰের কথিলে নাহি পাপের সঞ্চার । তাদের বচন গুনি ভৃগুরাম কয়। তন তন মম বাক্য ওহে মহোদয়।। য়াতার আদেশ তুমি করহ পালন। প্রজাপতি সকাশেতে করহ গমন।। যেরূপ আদে<del>শ</del> করে দেব প্রজাপতি। করিবে সেঙ্গপ কার্য্য ওহে মহামণ্ডি । ভৃত ঋষি এত বলি করেন গমন। তাঁহার চরণে রাম করেন বন্দন।। ভৃগুরাম তার পর হরিষ অস্তরে। উপনীত হয় গিয়া ব্রহ্মার গোচরে । ব্রকার চরণে পড়ে করিয়া প্রণতি। কহিলেন **ওনন্তন ওহে প্রজা**পতি।। তোয়ার ব্রেশতে হয় আয়ার জনয ক্তমদলি পুত্র আমি গুহে মহাদ্ধন্ । ভোমার প্রপৌত্র আমি ওহে মহামতি। কৃপা কর ওহে দেব অধীনের প্রতি।! তব পাশে যাহ্য আমি করি নিবেদন। উপায় কর তাহার ওহে পদ্মাসন উচিত আন্দেশ কর এ অধীন জনে। আমি সেইজগ কার্য্য করিব যতনে।। শুন শুন পদাসন কবি নিবেদন : কাৰ্দ্ৰবীৰ্য্য মন্নপতি জানে সৰ্ব্বঞ্চন।। মুণয়া কারণে তিনি আসেন কাননে। চতুরঙ্গ সেনা ছিল নৃপতির সনে বনমাঝে অৰুমাথ ঝড় বৃষ্টি হয় । তাহে মহাকষ্ট পায় খত সৈন্যচয় । বৃক্ষোপরি জনাহারে করি আরোহণ 🛚 সমৈনো ভূপতি করে যামিনী যাপন।। পরদিন প্রভাতেতে পিতা মহোদয়। মহারাচ্চ দেখি বড় হলেন সদয়।।

কৃহিলেন শুন শুন শুহে মহীপতি। ভাদ্য মম পাশে তৃমি কর অবস্থিতি। . সসেন্যে এখানে তুমি কর অবস্থান কল্য পুনঃ স্বদেশেতে করিবে প্রয়াণ।। কল্য হতে উপবাসী রহিয়াছ ডুমি: হৃতিথি আমার বাদে ২ও নৃপমণি। পিতার এতেক বাব্য করিয়া শ্রবণ পুলকে পুরিত হয় অর্জ্জুন রাজন।, পিতার আশ্রমে ভূপ করে অবস্থান। সুপেন্ডে রহে দৈন্য ওহে যতিম'ন । সুরঙি প্রদত্ত মৃব্য করিল ভোজন। তাহে নরপতি তুষ্ট সহ সৈন্যগণ। পিতারে সম্বোধি পরে কহে নরপতি। এ ভিক্ষা তব পাশে ওহে মহামতি । মম করে সুরভিরে করহ ত্বর্পণ। ভিক্ষা লাগি তব পাশে ওহে তপোধন যদাগি আমারে নাহি করিবে প্রদান। বলেতে লইব গাড়ী ওহে মতিমান।। নৈলে মম পথ তুমি করহ সমর। এক্ত শুনি সম পিতা করেন উত্তর । হেন ব্যক্য পুনঃ নাহি বলিও রাজন সুরভিবে আমি নাহি করিব অর্পণ।। পিতার বচন তমি সেই নরপতি। পিতারে কহিল পুনঃ ওহে মহামতি।। যদ্যপি সূরভি নাহি করিবে অর্পণ। যুদ্ধ হেতু শীব্র তুমি কর আয়োজন।। কান্ধে কাচ্ছে যুদ্ধ বাধে অতি ঘোরতর। সে যুদ্ধে মরিল পিতা ওহে পত্মাকর।। হয়েছেন অনুমৃতা আমার জননী আর মম নাহি কেহ ওহে পদ্মযোনি হারায়েছি মাতা পিতা ওহে পদাকর। তুমি মাতা তুমি পিতা জগত ভিডর। এখন শরণ লাই তোমার চরণে 🛭 বিপাদে উদ্ধাৰ কর এ অধীন জনে।।

শোতেতে কাতর মম সতত অস্তর। দয়াকর মম প্রতি ওহে দয়াকর। আনেশ দিয়াছে মাতা ওছে পথ্যযোনি। আসিয়াছি সেই হেডু গুন মম বাণী। কি উপায়ে বিনাশিব পিতার অরিরে। সেই কথা কহু দেব অধীন জনেরে:। পিতৃপক্ত হদি দেব না করি নিধন জীবন ধরিয়া তবে কিবা প্রয়োজন ।। কোন গুণে গুণবান সেঁই নরপতি। সেই জন মহাপাপী ওহে মহামতি।। যার যশ সদা গায় জগতের জন : দরা আছে যাহার অন্তরে সর্বক্রণ। যার আছে ধর্মবোধ অস্তর মাঝারে সেই জন মহজ্ঞানী ভূবন ভিতরে।। সন্তরজ তমোগুণ জানে যেই জন। অবলা কমপা যার গৃহে সবর্গফণ। বিকার নাহিক যার অন্তর মাঝারে। পৌরুষ আছে যার সংসার ভিডরে।। প্রজাগণে পুরুসম থেই করে জ্ঞান। প্রজার পালন করে যেমত বিধান।। উচ্চনীচ্চ সমজ্জান যেইজন করে। সেইজন রাজ যোগ্য কহিনু তেমারে।। কিন্তু এক কথা বলি শুন পদ্মাসন। কোনগুণ ধরে সেই অর্জ্জন রান্ধন্। ভাহার জীবনে বল কিবা ফলোদয়। জগতের ভার মাত্র সেই নিরদয়।। আমার প্রতিজ্ঞা প্রতু কর্ত্র প্রবণ পৃথিবীতে ক্ষত্র নাহি রাখিব কখন।। বিনাশিব ক্ষয়কুল একবিশোবার। তবে মম ক্রোধ থাবে ওহে ওণাধার।। রামের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাবে কহিলেন দেব পদ্মাসন .! রুমের কোলেতে লয়ে দেব পদ্মযোনি। কহিলেন ওন ওন মম হিতবাণী।।

প্রতিজ্ঞা করেছ সত্য ওছে মহাত্মন ! এ প্রতিজ্ঞা তব কিছ ভয়ের কারণ । ইথে বছ প্রাণীপ্রাণ হবে বিনাশন। কত কর্টে হয় দেখ বিশ্বের সৃ**জন** ৷ হেন সৃষ্টি লোপে কেন করিছ বাসনা। বদনে এছেন ৰাক্য কখন এনো না।। একজন সতা বটে করিয়াছে দোষ। ডাই বলি লবা প্রতি কেন তব রোষ। ক্রোধ প্রকাশিয়া তুমি একের উপরে। মহাসৃষ্টি নাশে ব্যঞ্জ করিছ অন্তরে।। এছেন বচন নাহি বল কলচন। আগ্না হতে এই কাৰ্য্য না হবে সাধন। দিগন্থর পাশে যাও কৈলাস শিখরে। নিবেদন কর গিয়া ভাঁহার গোচরে।। সর্ব্বকার্যা সিদ্ধ হবে তাঁহার আদেশে যাও অবিলয়ে তুমি কৈলাস আবাসে।। ক্ষত্ৰবংশ বিনাশিতে যদি বাঞ্ছা হয়। শিবের নিকটে বাও ওহে মহোদয় পাতপত অস্ত্র শিব করিলে প্রদান। বিনাশিবে ক্ষত্রকুল ওছে মতিমান্ 🕕 একবিংশবার ক্ষত্র করিবে নিধন। দিবাবাণ শিবপাশে পাবে মহাত্মন । পুরাশেতে সুধাকথা পুণাবিবর্জন। গুনিলে পাতকী তরে শাস্ত্রের বচন।



কৈলালে ভৃগুরামের গমন ও পাশুপত অস্ত্রলাভ

ব্রক্ষার নন্দন জ্ঞানী সনং কুমার। কহিলেন শুন শুন কাহিনী ভাহার।। বিধিৰ এতেক বাক্য করিয়া স্বাবণ ভূওরাম তাঁর পদে করিখা বন্দন। তাঁহার আদেশে যান কৈলাস শিশ্বরে মনে মনে মহাসুৰী পুলক অন্তৱে। সুরম্য কৈলাস পূবী করেন দর্শন তাহার অপুকাঁ শোডা অতি মনোরম। <del>থ্ৰবা</del>লোক হতে লক্ষ যোজন উৰ্দ্ধেতে। বিরাজে কৈলাস পুরী জানিবেক চিতে। তাহার উপরে শেভে বৈকৃষ্ঠ নগর। বৈকুঠের উর্জে ধ্রুবলোক মনোহর। শ্রীগোলোক ধাম শোডে কৈলাস উপরে । কত সিদ্ধ সাধ্য থাকে কৈলাস শিখরে।। কত যোগী নেত্ৰ মুদি খ্যানেতে মগন। षिवा निनि ভাবিতেছে সেই নিরঞ্জন। ব্যোম ব্যোম সুখ শব্দ সভত বৃদ্দে কঞ্চবাদ্য করে কেহু আহনন্দিত মনে ৷ গালবাদ্য করে সবে অতি ঘনঘন। সুখের সাগেরে সব আছে নিমগন । পারিজাত তরু শোভে কত সারি সাবি। গঙ্গে আমোদিত হয় যাই বুলিহারি।। কল্পতক কড শোভে কে করে গনন মধু**লোতে অ**লিকুল করে বিচরণ । গুন্ গুন্ রবে সবে করিছে ঝঙ্কার পুষ্প হতে পুষ্পান্তর কবিছে বিহার ।। কুফদরে রব করে যত পিকশন শাখাপরে গান করে যত পক্ষীগণ । শোভিছে সরসী কিবা অতি খনোহর শোভিছে লতদল অতীর সুন্দর। নানা স্থাতি পুষ্পা বৃক্ষ **শোভে** চারিভিতে। হেরিলে আনন্দ জন্মে দর্শকের চিতে। মঞ্লিকা মালতি জাতি গোলাপ টগর বেল वृद्धि यूथी वक काकन मुनन्त ।। মালতী ধাতকী আদি কুসুম নিকর। চারিদিকে শোভিতেছে অতি মনোহর ,।

চারিদিকে কত তক্ত কিবা শোভা পায়। বাভিূহে পুরীর শোভা বৃক্ষের শোভায়।। শাল তাল তমালদি নানা ভরুবর। ঢ়ারিদিকে শোভিতেছে অতি মনোহর। অপূর্বর্ব পূরীর শোভা করি দরশন। পুলকে পৃথিত হয় ভাগবৈর মন । অস্কৃত নিম্মাণ তাহা কৈলাস নগরী। হীবক-খচিত কিবা অতি মনোহারি।। সূপ্রশাস্ত শথাক্ষর সহজ সর্জ্। হেরিলে জুড়ায় মন নহন যুগল । কত গৃহ কত বটি পুরীর ভিতরে। রতনে নির্দ্ধিত স্তম্ভ শুক্তি গোল্ডা ধরে । স্বর্দের কপাট সব অতি মনোহর। হেরিলে জুড়ায় চব্দু জুড়ায় জন্তুর।। এ হেন কৈলাস পুরী করি দরশন। ধীরে ধীরে খার ক্রমে ভার্গব নন্দন। 🔻 ক্রমে ক্রমে উপর্নীত আসি সিংহছারে। দেখিলেন দ্বারী এক তথায় বিহুরে ভয়ঞ্জৰ ৰূপ তাৰ অতি বিভীষণ। শিবের সমান সেই অপুরুর্ব দর্শন। দারেতে আছমে দাবী মহাবসবান লোহিত লোচন ব্যায়চশ্ম পরিধান । পিকল বরণ জটা শোভে শিরোপরে। ত্রিশূল ধরিয়া আছে দাঁড়ায়ে দুয়ারে।। বিকৃত আঁকার তার মহাবদবান অগ্নিসম মহাতেজে যেন দীন্তিমান।। তাহার রূপ দেখি অতি বিভীষণ। ভয়ে ব্যাকৃলিত হয় দর্শকের মন ভয়ে ভয়ে রাম তথা হয়ে উপনীত। দ্বারপালে পবিচয় দিলেন ডরিড।। রাম কহে দ্বার ছাড় ওহে মহোদয়। শিব দুর্শনে জাসি জানিবে নিশ্চয় ।। দ্বার ছাড যাব আমি শঙ্কর গোচরে। প্রণাম কবিব ভার চরণ যুগলে

এতেক বচন দাবী করিয়া প্রবণ। কৃহিলেন শুন শুন ওছে মহাস্থন । ক্ষণকাল দ্বারদেশে কর অবস্থিতি ব্যস্ত হও কেন এত ওহে মহামতি। অগ্রে আমি শিব পাশে করিব গ্রম বলিব তোমার কথা শিবের সদন আদেশ ইইলে পুনঃ আসিয়া হেপায় সঙ্গে করি যাব পুনঃ লইয়া তোমায়। শিবের আ**দেশ হলে করিব গ**মন। প্রতীক্ষা কর ক্ষণেক ওচে মহাত্মন 🕦 এতেক বচন শুনি ভৃগু মহাপতি। হইলেন মনে মনে প্রকৃপিত অতি। অপেঞ্চা না করি তথা করেন গমন। অপব দ্বাবেতে গিয়া উপনীত হয়।। ষেজন আছিল তথা হইয়া দুয়ারী। তাহার রূপের কথা বলিবারে নারি। মহাকায় বলবান অতি বিভীষণ। গোলাকার চক্ষু তা অত্তুত দরশন।। তাহার নিকটে রাম করিয়া গমন। কহিলেন আমি হই ঋষির নন্দন গমন করিব আমি শিবের গোচরে। দয়া কবি ছাড় স্থাব কহিনু তোমারে।। এতেক কচন ত্তনি কহেন দুয়ারী দুয়ার ছাড়িতে এবে কড়ু নাহি পারি। শিবের নিকটে আর্গে করিব গমন। আদেশ হইলে থাবে ওহে মহাত্মন। ক্ষণকাল এইস্থানে কর অবস্থিতি শিবের নিকটে আমি চলিনু **সম্প্রতি**।। এতেক বচন রাম করিয়া শ্রবণ : মহারোষভরে তিনি ইলেন মগন।। তথায় অপেক্ষা নাহি করিয়া তখন। দ্রুতগতি অন্য দ্বারে করেন গমন । সে দারে দুয়ারী যেই করে অবস্থিতি। তাহার নিকটে যান রাম মহামতি।।

ধীরে ধীরে ভার পাশে করিয়া গমন। কহিলেন ওহে দ্বারী শুনহ বচন। সব ছারে ক্রমে ক্রমে করিনু শ্রমণ। দ্বার না ছাড়িল কেহ ওহে মহাত্মন।। ঘুৰিশা খুদিয়া শাস্ত হইয়াছি অতি তুমি যদি কৃপা কর ওচে মহামতি । কৃপা করি যদি মোরে ছার্ডি দেহ দ্বার। তাহা হলে হয় মম বিপদ উদ্ধান্ত i বামেব কাত্তর বাক্য করিয়া শ্রুবণ। দয়া উপজিল হাদে দ্বারীর তখন। দার হাড়ি দিল দ্বারী শবির বচনে। ধীরে ধীরে যান রাম শঙ্কর সদনে।। মেখি<del>লেন</del> ধনি আছে দেব মহেশব। মহাতেজে শে<sup>4</sup>ভে যেন শত দিবাকর।। ত্রিশৃল শোভিছে কিবা দেব দেব করে। শ্বেতবর্ণ মৃত্যুঞ্জন্ন সিংহাসনোপরে। নাগৰুৱ উপবীত শোভিছে গলায়। পরিধান বাঘ ছাল কিবা শোভা পায়।। অস্থিমালা গলদেশে অতি মানোহর ভত্মেন্ডে শোভিত কিবা দিবা কলেবর। শুশুবর্গ জটাভার শোভে শিরোপুরে বিরাজেন সুরধনী কলকল স্বরে i মহেশ্বর মহানদে মুদিয়া নয়ন। নিজ আত্ম<sup>1</sup> চিস্তা করে অথিল কারণ।। তাঁহাতে হরিতে ভেদ কিছু মাত্র নয় এক সোপা মূর্তিভেদ এইমাত্র হয়। নয়ন মুদিয়া দেব দেব পঞ্চানন ভক্তাধিন ভগবানে করেন চিস্তন ৷ সবার আশ্রয় হিনি অখিলের গতি যাঁহা হতে জীবগণ লভয়ে মুক্তি। সেই নিবপ্তনে সদা করেন চিস্তন পক্ষমূৰে হবিগুণ গান পঞ্চানন । বামপাশে শোভিতেছে ভবানী সুন্দরী। ব্যক্তন করিছে ভাঁরে চারি সহচবী ।

শিবের বিধার কড আছে ভয়ন্ধর। হেবিলে তাদের রূপে কাঁপে কলেবর ।। কত ভূত কত প্ৰেত যক্ষ দৈত্য আদি। চারিদিকে বিহারিছে নাহিক অধধি। ভৈৰৰ বেতাল তাল করিছে বিহার। যোগিনী ডাকিনী কত কেবা গণে আর। শিবের মৃন্দর সভা করি দর<del>শ</del>ন। আনন্দে মগন হয় ভার্গবের মন।। শিবপাশে ধীরে ধীরে করিয়া গমন। অন্তাঙ্গ চৰূপে ভাঁৱ করেন বন্দন। নেত্র মেলি দরশন করি মহেখনে আনন্দ কারপে ভাঙ্গে নয়নের নীরে। একান্ত অন্তরে রাম করি যোডকর। স্তব করে ধীরে ধীরে হইয়া কাতর।। কিক্সপে করিব স্তব শুহে পঞ্চানন তোমার চরণে করি নিয়ত বন্দন।। তব শুণ বৰ্ণিবাবে কোন জন পাৱে। অসম্ভ অমন্ত মূখে বর্ণিবারে নারে । ভক্তজনে অনুবক্ত তুমি দিগম্বর আগুতোর তব নাম জানে সবর্বনুর।। বেদেতে তোমার তত্ত্ব আছে নিরূপণ। তব তম্ভ কি বুঝিব মোরা মৃঢ় জন সরস্বতী ভব গুণ বর্ণিবারে ন্যারে গুণাতীত তুমি দেব জানিহে অন্তরে । তোমা হতে সত্ত্ব রক্ত জন্মে তিনগুণ কখন নির্দ্তণ ডুমি কখন সগুণ। कथ्न माकार जूबि कज् निताकार। অনাদি অনস্ত তুমি চ্চগতের সার।। যঞ্জের ঈশ্বর তুমি বজ্ঞ ফলদাতা কালরাপী তৃমি দেব অখিলের পিতা। ব্রহ্মারুপে কর তুমি জগত সৃজন। বিফুল্মপে করিভেছ্ অখিল পালন। শিবরূপে অন্তকালে করহ সংহার তৰ লীলা কে বুঝিবে ওছে গুণাধার । প্রম পুরুষ তুমি কারণ কারণ তুমি জল তুমি স্থল প্রান্তর কানন। তোমার তুলনা নাহি এন্ডব সংসারে কুপানিধি বৃপা কর অধীন উপরে । ওচে প্রভু তব পদ করি দরশন সফল জনম মম সার্থক জীবন । ভোমার করণা হয় যাহার উপরে কি ভয় তাহার বল এ ডব সংসারে।। ভব তন্ম ঘুচে তার নাহিক সংশয় षशाकद ५३% विधि २७८७% जपर। । যোগিগণ নিরম্ভর মৃদিয়া নম্বন। অন্তরেতে করে চিন্তা তব রূপ ধন। তোমার আদেশ শিরে করিয়া ধারণ সূর্য্যদেব নিরম্ভর দিতেছে কিবণ 🗗 ভোমার আদেশে চন্দ্রণমন উপরে মধুময়ী জেনাৎসারাশি বিতরণ করে তুমি গিরি তুমি নদী তুমিই কানন। জ্যোতিক মণ্ডল ভূমি ওহে পঞ্চানন 👍 জগতের বন্ধু তুমি ওহে দিসম্বর! আশুশ্রতাষ তব নাম খ্যাত চরাচর।। তোমার চরণে নাথ করি নমস্কার। অধীন উপারে হুর হুরুণা বিস্তার।। ন্তবে তুট হয়ে পরে দেব পঞ্চানন। কহিলেন মিষ্টভাবে করি সম্বোধন। কোথায় বাস কে তুমি বলহ আমায় কি হেতু এন্সেছ্ বল আমার হেথার । কাহার নন্দন তুমি কহ মহান্মন। আসিয়াছ কি কারণে আমার সদন 🗃 সত্য কথা কহ সব আমার গোচরে এত শুনি মহাদেবী কহেন শঙ্করে।। কি হেতু এসেছে এই বিপ্ৰের নন্দন জিজাসা করহ নাথ ওহে গঞ্চানন। এত বলি ভার্গবেরে সম্বোধন করি ভন ভন কহিলেন ওহে ব্রহ্মচারী।।

কি হেতু এনেছ এই কৈলাস নগর। বিলেখ করিয়া বল গুহে মুনিবর । নবীন হয়ত তব করি দরশন্ . কেন তবে হেরি<mark>তেছি বিষয় কদন</mark>া কি কারণে শোক বল হয়েছে অস্তার। দুঃখিত কি হেতু তুমি বল সত্য করে।। ভবানীর এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। করযোড়ে কহে তাঁরে ভার্গব নন্দন ।। নমস্কার তব পদে শুন্ন গো শঞ্চরী ছজিভরে দৌহাপদে নমস্বার কবি।। জমদগ্রি মম পিতা জানে স্ক্জিন। ভৃগুবংশে জন্ম মম বিপ্রের নন্দন। রেণুকা জননী মম শুন গো ডবানী! 🕆 তৃওরাম মম নাম ওহে শূলপানি। যে কারণে শোক আসি ঘিরিছে আমারে। সেঁই কথা বলিতেছি দেহার গোচরে।। কার্ন্ডাবীর্য্য নামে আছে প্রবল ভূপতি সহত্রেক ব'থ তার খ্যাত বসুমতি।। একদিন চতুর**স** সৈন্য সঙ্গে করে। মৃগয়া কারণে যায় কানন ভিতরে । ঝড় ৰৃষ্টি বন মাঝে অকক্ষাৎ হয়। স্বক্ষে উঠি নরপতি সেই রাবে রয়।। সৈন্যগণ বৃক্ষোপরি করি আরোহণ। ञनाशास्त्र स्मेरे निमा कविन गाभन । প্রভাতে নামিয়া সবে বিফল অভান্তে বাজধানী উদ্দেশ্যেতে ক্রমে যাত্রা করে।। পথিমাঝে পিতাসহ হয় দরশন। স্বাত্তির বৃত্তক্তে পিতা করেন প্রবণ। রাঞ্চারে কাতর দেখি পিতার অন্তরে। দয়া উপজ্জিল ভাহা নিবেম্বি দোঁহারে ।। সৈন্যসহ ভূপতিরে করি নিমন্ত্রণ। আগন আগ্রমে পিতা নিলেন তখন . সুরভি প্রদন্ত হব্য করি আয়োজন। **সৈন্যসহ ভূপতিরে ক্**রান ভোজন।।

সুরতি দেখিয়া লোভ ইইল রাস্কার দৃৰ্ব্দ্বি ঘটিল হায় কি বলিব আর । পিতারে ভূপতি পরে কবি সম্বোধন। কহিলেন গুন বাক্য ওহে তপোধন।। সুরভি প্রদান যুনে করহ আমারে। নতুবা সবলে আমি লইব ডাহারে।। অথবা আমার সহ করহ সমর। এত বলি মহাক্রদ্ধ হয় নরবর।। তারপর যুদ্ধ করি অতি বিভীষণ। আখার পিডারে রাজা করিল নিধন।। সংয়তা হল মাতা পিতার সহিতে আর কেহ নাই মম তোমার জগতে।। পিতার বিমোগে আমি হইয়া কাতর। প্রতিজ্ঞা করেছি আমি অতি ভয়ঙ্কর।। ক্ষত্রবংশ না রাখিব জগত সাঝারে। নিঃক্ষত্র করিব ধরা <mark>তিন সপ্রবারে</mark>।। রোধেতে প্রতিজ্ঞা আমি করেছি যখন কি হবে উপায় এবে করেছি চিন্তন।। তুমি পিতা তুমি মাতা গ্রগো আশুডোর। জ্ঞধীন উপরে প্রভু লহু পরিতোহ: পুত্রের উপায় কর ওছে পঞ্চানন। আমার যাহাতে হয় প্রতিজ্ঞ। সাধন।। রামের এতেক কাক্য করিয়া ভাকণ : ভয়েতে শঙ্করী দেবী ঝাঁদে ঘন ঘন। বহুকণ চিপ্তা করি শিবানী ভবানীঃ শুন শুন কহিলেন ওহে মহামূনি।! অন্নমতি অল্পজ্ঞান নেহারি তোমার প্রতিজ্ঞা করেছ তুমি বিধের কুমার । একবিংশবার ক্ষত্র করিবে নিধন। প্রতিজ্ঞা করেছ ভূমি ওহে তপ্রোধন । অতি মেহ করি আমি দ্বাজাদ্ব উপদ্রে। পরম বৈষ্ণব ডারে জানিবে অন্তরে।। নিরম্ভর হরিগুণ বদনে তাঁহার হরি স্তব করে সদা সেই গুণাধার।

কাহার স্কৃতি আছে বধিতে ভাহারে। হেনবীর নাহি হেরি সংসার ভিডরে। তাহারে নাশিতে পারে নাহি হেনজন। যাবত বহিবে মম শরীরে জীবন। শিবের শক্তি কিবা ওচ্ছে শুপোধন তামি বিদ্যমানে নাশে অর্জুন রাজন। ত্তন শুন হিজুপিও আমার বচন। আপন আলয়ে শীয় করহ গ্রহন।। দেবের লিখন বল কে করে খণ্ডন, শুঃখ নাহি কর কিন্তু করহ গমন। প্রতিজ্ঞা করেছ তুমি ক্ষব্রিয় নিধনে, সে বাসনা ওহে দ্বিজ ন্যু ব্যক্ষিও মনে ,। এরূপ দারুপ আশা কর পরিহার, হেবিতেছি অতি মন্দ তব ধ্যবহার । বামন হইয়া আশা চন্দ্রমা ধরিতে। ভাশা কর পঙ্গু হয়ে পিরি জারোহিতে। অৰ্জ্জুন নৃপতি হয় অতি বলবান কেবা আছে বরাধামে ভাহার নমান। পূণ্যকর্ম সদা করে সেই নরপতি। দানেৰ সাগর সেই ওছে মহামতি। মনে মনে বাঞ্ছা তব ওহে তাপোধন , শিবের সহায়ে বধ করিবে রাজন।। এরাপ দুরাশা নাহি করিও অন্তরে ' ফিরি শহ অবিলম্বে আপন আগাবে। মূবে হেন বাকা আর না আন কখন ষাহ থিবি অবিলয়ে আগন ডবন।, **দেবীর এতেক বাকা করিয়া প্রব**ধ। করযোড় করি রাম করেন রোদন।। দ্বিজ্যে নন্দন হয় কান্দিয়া আকুল যেই দিকে দৃষ্টি করে নাহি মেখে কুল.। ত্যক্তিরে আপন প্রাণ করিয়া মনন। ধূলায় পঞ্জিয়া মুনি করেন ব্যোদন।, মুনিরে কাতর দেখি দেব মহেশ্বর। পাব্ধতীর দিকে চাহি করেন উওর ।

শুন শুন ভগধন্তী আমার বচন। আস্মিট্টে এই স্থানে মুনির নন্দন। অনুগ্ৰহ ত্যুব পাবে এই সে কাৰলে। মুমিবর আসিয়াছে কৈশ্বস ভবনে। কৃপা কর অতএব উহার উপর। বিজশিও দেখ দেখ অঠীব কাডর । নিৰ্দায় না হও দেবী বিশ্ৰেম উপব্লি করুণা কটাক্ষ কর তুমি পো শঙ্করী , কুপা কর খদি নাহি দ্বিদ্রের উপর। অধর্ম রটিনে তব দ্বগত ভিতর।। এত ধলি শঙ্করীরে দেব **পঞ্চা**নন । রামেরে সম্বোধি কছে মধুর বচন । विश्व निख एठ एठ मा कब्र (बापन) হলে তুমি আদ্য হতে পুরের মন্ডন,। মনোরথ সিদ্ধ তবে ইইবে নিশ্চয়। আনি দিব বিষ্ণুদন্ত ওচে মহোদর । থে মন্ত্ৰ প্ৰভাবে ৰুদ্বী হবে ক্ৰিভুৰনে নাশিতে পারিবে সেই দুর্জ্জন রাজনে। অবহেরে ক্ষত্রকুল হাবে বিনাশন তোমার বাঁর্তি রটিবে এন্ডিন ভূবন। এতেক বচন ধলি দেব মহেশ্র। বিকুষমন্ত্র দেন রামে করিয়া জ্ঞাদক। মহামন্ত্র কবচানি করেন প্রদান , পাওপত অন্ত দেন মহেশ ধীমান।। নাগপাশ আদি কবি কত অস্ত্ৰ দিন। আরু পেয়ে ভৃতবৃত্য পরিতৃষ্ট হৈল । পুলবিত মনে দেব দেব পঞ্চানন। মন্ত্র সহ শর রামে করেন অর্পণ । বাশের যতেক গুণ কি বলিব আর বাণ গোয়ে পান রাম আমন্দ জন্মর 🕠 আশীবর্ণদ করি পরে ভৃগুর নন্দনে। বিদায় দিলেন শিব হয়বিত মনে। বিদায় লট্যা হ্রাম করেন প্রস্থান। পুরাণে লজিত কথা সুধার সমান।



মারপার্ন আছি করি কড জন্ন দিবা। জন্ন পেরে ভৃতরাম পরিভূট বৈদা।

থেই জন এক মনে কবরে শ্রবণ।
মহাপাপে মুক্ত হয় শেই সাধুজন।।
মতেক পাতক থাকে তাহার শরীরে।
শ্রবণ মাত্রেতে সব চলি বায় দূরে।
তাই বলি বারবার ধ্বহে মূঢ়মন।
ধর্মকথা এক মনে কবৃহ শ্রবণ।

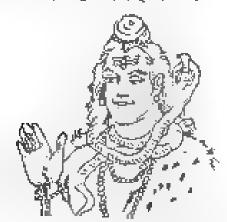

## কৃওরামের যুদ্ধযাত্রা

ন্তনি ধর্ম্মকথা তবে শৌনকাদিগণ। পরম আনন্দ লাভ করে মনে মন। সম্বোধিয়া ঋষিগণ বিধিব কুমারে পুনক জিজ্ঞাদা করে সুমধুর বরে।। বলিলেন অপূর্ব্ব কথা ওচ্ছে মহাত্তন। যত ত্তনি ভত বৃদ্ধি হয় আফিঞ্চন। অতএব পূর্ণ কব বাসনা সবার দেব মহাজানী তুমি মহিমা অপার।। ভৃগুৱাৰ শিবপাশে হইয়া বিনায়। **কি করিল কোথা গেল বল সবাকা**য়। এতেক বচন তনি ব্রহ্মার নকন। ওন তন কহিলেন ওহে ঋবিগণ। শিবের নিকটে রাম গ্রহা বিদায় মনের হরিষে পরে নিজগৃহে যায় । আপন আশ্রমে রাম করি জাগমন। যৌনভাবে মনে মনে করেন চিন্তন এডবিনে বাঞ্ছা পূর্ণ ইইল আমার। পাইল শিবের বল যিনি দয়াধার । করেছি প্রতিজ্ঞা আমি ক্ষত্রিয় নিধনে। ক্ষত্রকুল না রাখিব করিয়াছি মনে।

সেই দুষ্ট মহাপাপী অৰ্জ্জুন নূপতি। পিতার গৃহে আমার হইল অখ্যাতি। নানাবিধ হাপ দ্বব্য করিল ভোজন। প্রতিফল দিল পরে অধম রাজ্ঞন । কিবা ভয় এখন আর সেই দুরজনে অচিরে পাঠাব ভারে শমন সদনে। পিতার শোকেতে মম কাতর অন্তর নাশিলে রাজারে তবে হব স্থিরতর।। কোথা ওরে দুরাচার অর্জ্জন রক্ষম বিপ্রেরে সমরে তুই করিলি নিধন । অহঙ্কারে মন্ত তুই ওরে দুরমতি। না রহিবে তোর বংশে দিতে কেহু বাতি। ব্রক্ষহত্যা অনায়াসে করিলি সাধন বল দেখি কেন হেন তব আচরণ।। সৰংশে মারিলে তোরে যাবে দুঃখভার। শ্বত্রকুলে জন্মেছিস তৃই কুলাঙ্গার সবংশে হইবি তুই অবশ্য নিধন। আমার বচন মিথ্য নহে কদাচন।। বিপ্রবধ করি তুই ওরে দুরাচার বান্ধিলি অধন্ম সেতু নাহিক নিণ্ডাব ।। এইরূপ মনে মনে করিয়া চিন্তন। মহারোধে জলি উঠে ঋষির নন্দন। ক্রোথভরে ধনু তুপ সইক্রেন করে। রাজার উদ্দেশ্যে খায় অতি বেগভরে। পথিমাঝে সুমঙ্গল হয় দরশন।। তাহা দেখি ভার্গবের প্রফুল্ল বদন রাম দ্রুত গতি যায় রাজার উদ্দেশ্যে। ক্রমে ক্রমে পথি মাঝে সন্ধ্যা নামি আসে অন্তাচলে গেল ক্রমে দেব দিবাকর ।। অন্ধকার আসি পশে জগত ভিতর সন্ধ্যা সমাতীত ক্রমে আসিল বজনী।। শন্শন্ বহে বায়ু কর্লে নাই শুনি । চাবিদিকে বাহিরিল নিশাচরগদ পেচক বাহির হয় ভীবণ দ<del>র্</del>থন ।

হিংম জন্ত কত এমে কেবা জন্য গণে উপনীত ভৃগুরাম নর্মাণ পুলিনে। মহাবোর নিশানেমে করি দরশন। ভৃগুরাম মনে মনে করেন চিন্তন।। অক্ষম বটের মূলে বদি ভারপর। চারিদিকে নেত্রপাত করে ক্ষিবর।। তারপর পত্রশ্যা করিয়া রচন শয়ন করিল ভাহে মুনির নন্দন। স্থা দেখে নানাবিধ নিগ্রার কিযোরে ক্রমে নিশা অবসান কহি সবাকারে। পুরাশের স্থা কথা অতি মনোরম শ্রণে গাতক নাশ শান্তের বচন।।



कार्खादीटर्शन विकीमिका मर्गन

তারপর কহিলেন বিধির নন্দা।
তন তন কি ঘটল ওহে ঋবিপণ।।
নিজা হতে উঠি তৃওরাম মহামতি।
প্রতিক্তে সমাপন করি যথারীতি।
নার্মদা সলিলে সান করিয়া বিধানে।
পাঠালেন দূত এক ভূপতি সদনে।।
রাজার নিকটে দৃত উপনীত হয়
ঝবির আদেশ যাহা সকলই কয় ।
মহারাজ তন তন করি নিবেদন।
রাম দৃত হয়ে আমি করি আগমন ।
পিতৃপক্র তুমি তাঁর জানিও জন্তরে।
ভৃতরাম তাই আলে সমারের তারে ।
ক্ষত্রজাতি ধ্বাধামে না রাধিবে আর
নিঃক্ষত্র করিবে পৃথী একবিংশবার।।

লভিয়াছে বর বাম শিবের গোচরে। আসিয়াছে সেই হেড় সমরের তরে । নর্ম্মদা পুলিনে রাম করে অবস্থিতি বটমূলে আছে তিনি ধহে মহামতি .। যুদ্ধ সজ্জা কর রাজা অতীব ত্বরায়। সকল বৃত্তান্ত ভূপ কহিনু ডোমায়।। উঠিত বিধান তবে কর মহামতি 🔻 এত বলি চলে যায় দৃত শীঘ্রগক্তি 🕡 দূতের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। চিন্তাকুল হয়ে রাজা অধোমুধে রম 🕦 ভয়েতে রাজার হৃদি অতীব কাতর ষে দিকে করেন দৃষ্টি বিপদ সাপর।। ভীষণ মুবতি যেন সন্মুখে আসে। তীক্ষ্ণজনি হাতে করি চাহিছে সরোধে। বিকট বদন ভার বিকট আকার ভয়েতে আকুল হন রাজা গুণাধার। তারপর ধৈর্য্য ধরি অর্জ্জুন রাজন। আদেশ করেন সৈন্যে সাজিতে তথন . রাজার আদেশ পেয়ে চতরঙ্গ দল। রণসম্জা দ্রুতগতি কবিল সকল।, রাম সহ যুদ্ধ হবে এই সে কারণে শীদ্র করি সাজে সেনা যেমত বিধানে। হুহুৱার করি কেহু করে আন্ফালন। বাহাস্ফোট করে কেহ অতি ঘনঘন। এইরাপে জগসজ্জা করিয়া সাজন। রাজা গেল অস্তপুরে রাণীর সদন।। প্রধানা মহিধী তাঁর নাম মনোরমা। ভূ*বনে নাহিক কোপা এ হেন লল*না।। ৰাণীর নিকট ব্যক্তা করে বিবরণ তৃতব্রম আসিয়াছে সমর কারণ।। নৰ্ম্মদা পুলিনে আছে সেই মহামতি। নিঃক্ষত্রা করিবে সে এই বসুমতি।। ধরাধামে ক্ষত্রনাম না রাখিবে আর। নিক্ষ্মত্রা করিবে মহি তিন সপ্তব্যর।

লভিয়াছে বর রাম শিবের গোচরে লভিয়াছে পাশুপত জ্বানে সর্ব্বনরে । সমরে এখন আমি করিব গমন কিন্তু ভৱে সদা মম কাঁপিতেছে মন ।। শুন শুন প্রাণেশ্বরী বচন আমার করহ উপায় এবে যাহা যুক্তি সার অমঙ্গল চারিদিকে করি নিরীক্ষণ। বামাঙ্গ সবর্বদা মম হতেছে কম্পন। বামচক্ষু মন ঘন দেখ নৃত্য করে। চন্দ্রিতে না পারি পদ সরি সরি পড়ে।। হস্ত হতে অসি খসি হতেছে পতন। চান্তিদিকে বিভীবিকা করি দরশন।। পশ্চাত্তে কে যেন আসি কহিছে বচন। ক্ষত্রকুল এইবার হবে বিনাশন। ক্ষত্রবংশে আর কতু নাহি পরিত্রাণ। ভৃগুরাম আসিয়াছে মহাবলবান ।। এইরূপ বিভীষিকা হতেছে দর্শন। শকুনি মস্তকোপরি কর নিরীক্ষণ। বজ্রাঘন্ত অকস্মাৎ বিনামেয়ে হর। অমগল চারিদিকে হতেছে উদয়। খন ঘন পর্জতেরা ভাকিছে সঘনে। রোদন করিছে সব কুকুরেরা দিনে 🕕 কবন্ধ নাচিছে কত কবি দরশন। ভরেতে আকুল মম হইতেছে মন । বিকৃত স্বরেতে যত তুবঙ্গ মগন ষল ঘন অধিরল করিছে গঞ্জন। রাজার এতেক বাক্য ভনিয়া পৃহিনী ভীতা হয়ে সকাতরা হন বিধাদিনী । অধ্যেদুরে মৌনভাবে করেন রোদন। পূরাণ শুনিলে হয় পাপ বিনাশন।





## রাণী কর্তৃক সৃপতিকে সাস্ত্রনা

সনৎ কুমারে শৌনক জিজ্ঞাসা কবিল, রক্ষারে কেমনে বাণী সাম্বনা দানিল বিধিসুত কহে পুনঃ শুন ঋ যিগণ। ভারপর হয় ষাহা অপুরর্ব ঘটন।। রাজার বচন শুনি রাজার গৃহিনী। অবিরল কান্দে দেবী হয়ে বিষাদিনী। কিনয় বচনে কণ্ডে মাধেয়ে তখন প্রাণনাথ গুন গুন আমার বচন।। সহসা এমন কেন বিপদ ঘটিল। বিধি বাম এতদিনে কেন বা হইল। অবধান কর স্বামী আমার বচন। আসিয়াছে ভৃতরাম করিবারে রণ । জানি আমি সেই রামে অতি মহামতি বিষ্ণুর অংশেতে জন্ম ওহে নরপতি । মনোহর রূপ তার গুনহ রাজন। রূপ অনুরূপ ওপ ছানে সর্ব্বজন ,। শিবের পরম শিষ্য সেই মহামতি ৷ দিয়াছেন বহু অন্ত্ৰ দেব পশুপতি।। মন্ত্র সহ অন্ত্র সব করেন প্রদান। জন্ত্র লভি হন রাম মহা বলবান। বিধির আদেশে রাম আনন্তি মনে। গিয়াছিল কৈলাসেতে শিবের সদনে আগতোষ হুট হয়ে রামের উপরে। মন্ত্র সহ অন্ত দেন কহিনু তোমারে । অঙ্গীকার করিয়াছে সেই মুনিবর। ক্ষত্রকুল না রাখিবে অবনী ভিতর।।

তাঁহাব প্রতিজ্ঞা কভু না হরে কণ্ডন। এই বাক্য সত্য সত্য জান্তি ব্লাজন . মহাদেব বর দিল সেই মুনিধরে ক্ষত্রবংশ ধবংস হরে প্রতিশ্রুতি করে । অভএৰ শুন নাথ আমার বচন সমরে পুনশ্চ আর না করো গমন। মুনি সনে যদি প্রভু করহ সমর নিশ্চয় **যাইতে হবে শমন** গোচর। অতএব সম্ভবতে না কর গ্রন। আমার বচন ভূপ করহ শ্রবণ । কাল যবে পূর্ণ হয় ওহে মরপতি। ব্রখিতে তখন বল কাহার শকতি। চিরদিন মহাবীর কড় নাহি রয়। কালবশে হবে তার জানিবেক লয়। **থেইজন ধর্মা রক্ষ্য করে নিরন্তর** [ ডাহারে রক্ষেণ ধর্ম ওহে প্রাণেশ্বর। অধর্ম্ম করেছ ভূমি নিজ বৃদ্ধি দোষে। সে হেতৃ পড়িলে নাথ ব্রাহ্মণের রে'ষে । গুন গুনু নৰপতি বেদেব বচন। সংসার নহেক নিতা জানিকে কখন । জগতে অনিত্য সব কিছু নিত্য নয় যারি বিশ্ব সম বিশ্ব জানিবে নিশ্চয়। ক্ষণকাল হেড়ু মাত্র জানিকে সংসার। মায়াতে না বুঝে কেহ ওহে গুলাধার । সভ্যমান ওদ্ধ সেই দেব নিরপ্তন। আদি অন্তহীন যিনি অখিল কারণ। যিনি সু**ন্ধ্র** যিনি স্থুল **দেব দেব হ**রি ভবার্গবে যিনি হন বিপদ কাণ্ডারী। অধর্মো মগন হয়ে তাঁবে না ভাবিলে এখন উচিত ফল হাতে হাতে ফলে হিংসাতে নিমগ্ন হইল তোমার অন্তর। সে হেডু দুর্দেশা এড ওহে প্রাশেশর । হের দেখি মহারাজ তি তাজ করিলে। অধর্ম হেতৃতে তৃমি সাগরে ভূবিলে।

কাননে গেলে হে তুমি মৃগয়া কারণ। অনশনে বৃক্ষোপৰে যামিনী যাপন : অভিথি করিল ভোমা ভাগস প্রবন্ধ। নানাবিধ উপচার ডার্সিল বিস্তর। কিন্তু তুমি মদমন্ত হইয়া ভূপতি অন্যায় করিলে কত ওহে মহামতি। বেনুর লোভেতে বধ করিলে ব্রাহ্মণ , পাপের সাগরে ভূমি হলে নিমণন।। ভাব দেখি প্রাণনাথ আপনার মনে। অধর্ম্ম করেছ কত না যায় বর্ণনে।। অতএব মম কক্য করহ শ্রবণ কুঠার বান্ধিয়া প**লে করহ গমন** । বাঁচিবার সাধ যদি থাকরে অন্তরে। যদি বাঞ্জা কর ক্ষত্রকুল রক্ষিবারে। শীয়পতি বাম পাশে করহ গমন তাঁহার চরণে গিয়া মাগহ লরণ । অয়শ তাহাতে তব কভু না বাড়িবে ৰবঞ্চ সুফশ তব জগতে গোহিবে । অবশ্য সদয় হবে সেই তগোধন। বিপ্র জাতি অল্লে ভূমী বিদিত্ত ভূবন । আমার বচন ধর ওচে প্রণেশ্বর দ্রুত গতি য'হ চলি রামের গোচর । ক্ষত্রকুল ইম্মে নাহি হইবে নিধন ডোমার মঞ্চল হবে ওতে প্রাণধন। বিপ্রজ্ঞাতি ক্ষত্র গুরু বিদিত ভুবনে विना २ग्र कवानाम आत्म मर्विकातः । বৈশ্য দাস **শূদ্র**গণ ওছে নৃপবর বেদের বিধান এই জানে সংর্ধনর।, বিপ্রগণ সর্বেগুরু বিদিত ভূবন। বিপ্রেরে পূজিপে নাহি অ্যবদ কখন। বিপ্রগণ তুষ্ট হন যাহ্যের উপরে। মগ্রুপ করেন তার অমর নিকরে।। মম বাক্য তন শুন ওছে নৰপতি। হিত বাক্য যাহা কহি কর্ম্থ সম্প্রতি ।

ক্ষত্র হয়ে ক্ষত্র সেবা যেই জন করে। কাপুরুষ সেই জন সংসার মাঝারে।। বিপ্রের শর্থ কিন্তু লয় যেইজন সৃখ্যাতি স্বটয়ে তার এতিন ভূবন।। সেই জন মোক্ষপদ অবহেলে পায় অতএব শুন যাহা বলি গো তোমায়।। ঋষি পাশে অবিলয়ে করহ গমন। তাঁহার চরণে গিয়া লভহ শরণ। বিপদ ভোমার নাহি কদাচ ঘটিবে। অবশ্য কল্যাণ ভূমি সর্ব্বথা সভিবে। বিপ্রসেবা হতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাহি আর . মম বাক্য শুন এবে ওহে শুণাধার।। আমার বচন খদি করহ শ্রবণ। অবশ্য ইইবে ভূমি কল্যাণ ভাজন । নতু বা **শেখেতে** হবে অতি ভয়ন্ধর। আমার বচন রাখ ওহে নুপবর 🔢 এত কহি নুপরাণী করয়ে রোদন ষন ঘন নূপ প্রতি করে নিরীক্ষণ । পুনরায় নৃপরাণী কান্দিতে কান্দিতে। বিনয় বচনে কহে রাজার সাক্ষাতে।। নৃপৰর শুন শুন আমার বচন পতিসেবা নাবীধৰ্ম বিদিত ভূবন! সেবিব তোমার পদ জনমের তরে। এখন আহার কর কহিনু তোমারে।। বল দেখি মহরাজ স্বরূপ বচন। র্কিবা ফল পতি বিনা সতীর জীবন ।। ভপ জপ তীৰ্থ ব্ৰড ষাহা কিছু হয়। পতি সেবা কাছে ডাহা মাত্র কিছু নয়।। ষেই পতিহীনা হয় সেই নারীজন জীবনে তাহার বল কিবা প্রয়োজন।। অভএৰ সম বাক্য শুন নৱপতি। যুদ্ধ আশা হাদি হতে ত্যজহ সম্প্রতি।। রাণীর এতেক বাকা কবিয়া শ্রবণ। নরপতি মিউভাবে কহেন তখন 🗔

শুন শুন প্রিয়তমে বচন আমার গুনিলাম ওহে প্রিয়ে বচন তোমার । কর্ম্মবশে সব হয় সব আমি জানি भवनि कर्त्युद्ध कन ज्ञानि भूवप्रनि। কালবশে সব হয় কালে লয় হয় কালবশে ঘটে সব নাহিক সংশয়।। ধনী হয় কালবলে কালে নরপতি কালবশে জন্মে লোক দরিদ্র কসতি। কালবশে বৃদ্ধি পায় জগতের জন কালবশে ক্ষয় হয় শাস্ত্রের বচন।। কালেতে প্রজার সৃষ্টি প্রজাপতি করে কালবশে ছিতি হয় জানে সবর্ধনরে।। কালবশে নার্য়েণ করেন পালন। কালেতে বিনাশ পায় শাস্ত্রের বচন যত কিছু দৃষ্ট হয় ভূবন সাঝারে কালের বশগ'সব জানিবে অস্তরে । কালকাপী সেই হরি যিনি নিরঞ্জন। একমাত্র তিনি সত্য বেদের বচন।। কালবশে সৃষ্টি করে ব্রহ্মা প্রজাপতি -কালবলে বিশ্বঃপালে এই বসুমতি।। দৈশবের ইচ্ছা কড়ু না হয় খণ্ডন। খণ্ডিবারে পারে তাহা নাহি হেনজন। তাঁহার ইঞ্ছায় সৃষ্টি হয় নিরম্ভর তাঁহার ইচ্ছায় মৃত্যু জানে সর্ব্ব নর।। অগতির গতি তিনি অখিলের পতি। সৃষ্টি কর্ত্তা রক্ষা কর্তা সেই মহামতি।। কারণ কারণ তিনি প্রধান সবার। তিনি না রাখিলে রাখে হেন শক্তিকার।, তাঁহার আদেশে কার্য্য করে সুরগণ। তাঁহার ইচ্ছায় বায়ু হতেছে বহন।। তাঁহার আদেশে যম একান্ত অন্তরে জীবের সংহার করে জানিবে অস্তরে।। তাঁহার আদেশে ব্রহ্মা করেন সৃজন ত'হার আদেশে হয় থারি বরিবণ।।

ভৌহার আদেশে সূর্য্য গগম উপরে। নিরস্তর ত্রীক্ষ্ণ কর বিভরণ করে।। তাঁহার আদেশে চন্দ্র দিতেছে কিরণ। তাঁহাব আদেশে ফল দেয় শুরুগণ তাঁহার আদেশে কত শস্য গাছে ধরে। তাঁহার তাদেশে কলে ভ্রমিছে সংসারে। বিশ্বের যতেক কার্য্য কর সরশন। তাঁহার আদেশে সব হতেছে ঘটন**া** কালবশে জয় হয় সংহার কালেতে কালবলে বাঞ্চা সিদ্ধি কালের গভিতে।। অনিত্য জীবন ধবি সংসার মাথারে। গবর্ব করে মেই জন অহম্বার ভরে। দুরাশয় সেইজন নাহিক সংশয় তাহার পতন হয় অচিরে নিশ্চয়। অদৃষ্ট লিখন বল কে করে বশুন। খতিবারে পারে তাহা নাই হেন্জন। শোক কর কেন তবে ওগো গুণবডী। রোমন সম্বর দেবি আয়ার ভারতী । মনুষ্য সাধ্য কিছু নাহিক সংসারে শেক তাপ নাহি কর আপন অন্তরে।। বিষ্ণুর অংশেতে ছবেম রাম তপোধন। ক্ষঞ্জিয় বধের হেতু ছাঁহ্রি জনম।। নাহিক বিকল হবে তাঁর অঙ্গীকার। ক্ষত্র কুল নিরমূল **ইইবে সং**সার।, শিবপাশে মহাবর লভেছে সে জন। তাহার অন্যথা করে নাহি হেল জন।। তাঁহার শরণ নিজে ফল নাহি হবে স্কৃতি নতি তাঁর পায়ে বিঞ্চলে ষাইকে। করিবে না মোরে ক্ষণ্না সেই তপোধন। কেন কল তবে লব তাঁহাৰ সহণ 🕕 ৰধিৰে আমাৰে সেই ঋষি মহামতি জন্যধা ইহার নাহি হবে ওগে সতি। যুদ্ধ করি যদি মরি গোছয়ে লৌরস। পর্জােকে ইহলেেকে রটিবেক যশ।

নিবেধ না কর দেবী ওনহ্ কন। অবশ্য কৰিক আমি ঋষি সহ বণ : . নুপবর এত ধলি ফ্লেনভাবে রয়। জনুচরে ভাঝি পরে সঞ্জিবাধে কয়।। মিষ্টভারে সেনাগরে করি সংখাধন গুন গুন কহিলেন আমার বচন শীয় সবে ৰণসজ্জা করাই সতুরে অবিলয়ে যেতে হথে নশ্র্যদার তীরে । সেই স্থানে আসিয়াছে রাম মহমেতি। তাহার সহিত যুদ্ধ ঘটিবে সম্প্রতি। রাজার জাদিশ পেয়ে যত সেনার্গণ। <mark>আনন্দ ভবেতে স</mark>বে সাজিঙ্গ তখন । ক্তে তার্থ গজ সায়েন রুগ বহুতর পদাতি সাজিল কত অডি ভয়ঙ্কর। রণবাদ্য বাজে ভাহে অতি ঘনঘন। ভূপতি উদ্যোগ করে করিতে গমন। রাজরাণী হেনকারে ভূপতিরে কয় প্রাণনাথ শুম শুন ওতে মহোল্র।। প্র ব্যান্ত খন খন মম নিবেদন রাধসহ যুদ্ধে নাহি করিও গমন। যদি তৃমি যুক্তে যাও ওহে নরপতি। নিশ্চর মরিকে তব অধিনী যুবতি | এই মত কন্ত বাক্য নরপতি বয়। কিছুতে বিবত নাহি ওহে মহোদয়।। কালবণে নরপতি কিছু মাহি ভনে। কালে আকর্ষিছে তাঁরে ফাইবারে রূপে II ভাহা হেরি মনোরমানা কছে বচন। বেলিপুহে রাজাসনে করিল গমন। প্রাণুকাথ বক্তোপবি যারণ করিয়ে কোথা যাবে থক নাথ আমাৰে ছাড়িয়ে। যদি বুণে হয় নাথ ভোমার মবণ কোথায় বহিব আমি বলহ খচন। সক্ষ অগ্রে আমি মরি দেব নরপতি। পশ্চাতে যাইবে যুদ্ধে ওহে মহামতি ।

ভোমার মরণ নাহি করিব দর্শন পতিহীনা রমধীর বিষক্ত জীবন।। বিধবা হইয়া বল কি কাজ ধরায়। জীবনে কি কাজ তার বলহ আমায়। বিধবারা যেই কন্ট সহ্য করে মনে শিহরিয়া উঠে প্রাণ ভনিঙ্গে প্রবণে। সে যন্ত্ৰণা সহ্য আমি কভূ না করিব তব ত্মগ্রে ওহে নাথ বমগৃহে যাব। মনোরমা এত বলি মৌনভাবে রয়। অধোমুখে বসি রন নৃপ মহোদয়। অপুৰ্ব্ব কালের লীনা কে করে বর্ণন কালবশে কত হয় আশ্চর্য্য ঘটন।। কলিবশে হয় সব জগত ভিতৰে। কালবণে জন্মে জীব সংসার মাঝারে । কালে ধনী কালে দুংখী কালে সব হয়। कालकार्ण कीरकन श्रु ग्राम नम् । যেই জন ইহা জানি শোক নাহি করে. সেই জন ধন্য ধন্য অবনী মাঝারে।।



নরপতির খেদ

যত বলে শান্ত্ৰকথা ব্ৰহ্মার নন্দন।
সুধাবৎ শুনে যত শৌনকাদিগণ।
ঋষিগণ জিজ্ঞাসিল সনৎ কুমারে।
শুনিনু কি কথা আহা শ্রবণ বিবরে।
তারপর বল বল ওচে বিচক্ষণ।
বাজা রাণী কি কবিল জাশ্চর্য্য ঘটন।।

এতগুনি বিধিসূত করে ধীরে ধীরে শুন শুন তাবপদ্ধ বলিব সবারে। কার্দ্রবীর্যো বক্ষোপরি করিয়া ধারণ। মনোরমা মনে মনে করেন চিন্তন। রাজার অশ্রেতে আমি জীবন ত্যজিব রাজার মরণ চক্ষে কড় -বা দেখিব। পতিব্রতা অতি সাধ্বী মনোরমা সতী। সক্রবিশুলে ধরা মাঝে অতি ওপবতী।। নিজপ্রণ ত্যজিবারে করিয়া মনন সকলেরে সম্মুখেতে ডাকিল ডখন।। নিজ পুত্র সম্মুখেতে উপনীত হয়। দাস দাসী বন্ধু আদি পুরোভারেণ রয়।। নিঃশ্বাস তখন রোধ কবি গুণকতী। যোগেতে বসিল ভেদি ষটগুক্রে সভী। অবিরও মনে করে শ্রী হরি শ্বরণ। वप्रत्न श्रीहरि नाघ करह अवर्रक्ष्य।। এইক্রপে ক্ষণকাল করে অবস্থান বাহিরিল ব্রহ্মরন্ত্র ফাটিয়া পরান 🙃 সংসারের মায়াসতী করি বিসর্জ্জন। যোগবলে নিজদেহ ত্যক্তিল তথন।। পত্তিরে সম্মুখে রাখি সতী গুণবন্তী। হেয়াগিল নিজ প্রাণ অপুরুর্ব ভারতী।। ধরাতলে পড়িলেন রয়ণীর কায়। ধূকার পড়িয়া দেহ গড়াগড়ি যায়।। রমণীর দৃষ্টিই)ন যুগল নত্ন। আৰু নাহি সৱে ৰাক্য বদনে তখন।। শয়ন কবিত যেই কোমল শয্যায় , আজি সেই গুণবতী ধুলায় লুটার।। ভাহা দেখি নরপতি করেন রোদন। কান্দিয়া আকৃদ হন রাজার নন্দন। বিলাপ করেন কত বর্ণিবারে নারি উচ্চৈঃমূরে কালে মনোরমা বক্ষে করি ব্যক্তা কহে কোথা প্রিয়ে করিলে গমন। কি হরে আমার পতি বহু এইঞ্চন।।

তোমা বিনা ওঞ্গে সতী এ ভবসংসার। যেদিকে নেহারি সব ঘোর **অন্ধ**কার। শুন্যুময় এসব এবে করি দরশন। উঠ প্রিয়ে উঠ সতী শুনহ বচন । অস্তরে বেদনা মম দিও না সুন্দরী। ধূলায় পড়িয়া কেন উঠ তথা করি। কোমল কমলমুখ আছিল তোমার। বিবর্ণ হেরিয়া বক্ষ কাঁপিছে আয়ার। অস্থিৰ হতেছে প্ৰাণ শুদ্ৰগো বচন ধরাসনে আজ প্রিরে কিসের কারণ। অভিমানে আহু বুঝি পড়িয়ে ধরায় , স্বরপে বচন বল অধীন আমায় । তব হেডু শুন্য আছে হের রড্রাসন ত্বরা করে রজ্বাসন করহ গ্রহণ । শুন প্রিয়ে আর নাহি যাইব সমরে। উঠ বরাননে সতী নেহারি ভোষারে।। তেমার বদন হেরি কালিমা বরণ শুদয় নয়ন মন হতেছে দহন।. কেন ধনি ধরাসনে আছো অচেডনে। চঞ্চল পরাপ মন হেরিয়া নয়নে। ষ্দ্ধেতার নাহি তামি করিব গুমন এক সঙ্গে ব্রব সদা স্বরূপ বচন ত্বরা করি উঠি বৈস ওগো গুণবতী ত্তৰ লাগি কানিতেছে তব প্ৰাণপতি। বায়েক উঠিয়া বৈদ আমার সদন। মধুমাখা কথা কহু ওচে প্রাণ্ধন বাবেক কহিয়া কথা জুড়াও হাদয় অস্থির হড়েছে প্রাণ আর নাহি রয়।। কিসের কারণে সতী ভূওল শয়নে মুখশশী স্থান কেন হেরিগো নয়নে প্রতিজ্ঞা করিনু আমি ডোমার গোচর রামের সহিত নাছি করিব সমর। যদি তুমি কথা কহ আমার সহিতে আর নাছি যাব আমি সমর ভূমিতে ।

যদি উঠ গুণবতী ত্যক্তি ধরাসন। আৰ নাহি যাব আমি করিবারে রণ। অনুক্ষণ গৃহে রব তোমারে নইয়ে . রহস্য করিব কড় সানন্দ হাদয়ে। भन मृत्य आक्रामानि कविष मुख्यान । সতত করিব কেলি পুলকিত মনে। 🗸 উঠ প্রিয়ে একবার শুনহ্ বন্দে জলকেলি করিবারে চলহ এখন । চল যাই দুঁইঞ্জনে গোদাবরী তীরে। জলকেলি কবি গিয়া সানন্দ অস্ত্ররে । উভয়ে মিটাই গিয়া যনের বাসনা চল চল প্রাণ প্রিয়ে ওগো মনোরমা । অথবা চলছ যাই পুল্পভদ্রাভীরে। ক্রীড়া করি দুইঞ্জনে সেই নদীনীরে। নিৰ্ক্জনে বসিয়া দৌহে বস্তবস করি উঠ উঠ হুরা করি প্রাণের সুন্দরী । যথা তব ইচ্ছা হয় ওলো গুণবডী দুই জনে চল ষাই তথায় সম্প্রতি । मद्भ कानत्व यि जन देख्य हुए। তথ্যয় ষাইব দৌহে সানন্দ হাদর। মলয় বনেতে আছে চন্দ্ৰ কাৰন . গন্ধবহ মৃদু মৃদু বহুে সকক্ষিণ । দৌহে মিলি প্রত **চগ সেই স্থানে যাই**। মনের বাসনা দৌহে সুখেতে মিটাই। নানাবিধ ফুল তথা রয়েছে ফুটিয়ে অলিকুল বিরহিছে পুলক হৃদয়ে। ভাকিতেছে পিকগণ সদা সক্ষেণ। তথায় বিরাজ করে সতত মদন।। পঞ্চশর হাতে লয়ে কাম মহমতি সেই স্থানে নিরম্ভন করে অবস্থিতি।। উঠ প্রিয়ে তথা যাই বিলম্ব না কর এত ঘোর নিশ্রা কেন উঠ দ্রুতত্তর। i আমার সহিতে কথা কহ একবার . এত নিম্লা কেন জান্ধি ঘটিল ভোমার।

হতজ্ঞান হয়ে রাজা এহেন প্রকারে। কত মতে খেদ করে মনোবমা ভারে ক্ষণ পরে জ্ঞান পায় রাজার নন্দন। দুই চক্ষে বারিবিন্দু হয় নিপতন । তখন বিলাপ পুনঃ করে হায় হায়। কি সোবে সাগরে থিবি ফেলিলে আমায়।। কি হেতু প্রিয়ারে মম করিলে হরণ দুরাচার তুই বিধি অতি দুরান্ধন।। দয়ার কণিকা নাহি তোমার শরীরে। পাষাণে গঠিত হৃদি জানিনু অস্তরে।। সতীর পরাণ-ধন করিলি হরণ। করিয়াছিল কি দোষ ওরে দুবান্থন । আসিলি কিরূপে তুই মুম অলক্ষিতে হরিলি প্রাণের প্রিয়া আসি কোন পথে।। কিক্লপে পরাণ পাখী করিলি হরণ। এই কি বিধির রীতি ওরে দুরাত্মন। হল না'ক ভয় তব কোন কিছু তরে। ছুরিকা-আখাত দিলে আমার অন্তরে । **এইরাপে থেদ করি অর্চ্ছনি রাজন।** ভূমিতে গড়িরা হয় ধুলার লুঠন।। গড়াগড়ি দেয় কত পড়িয়া ধূলায়। বক্ষে করাদাত করে ঘন খন ভায় : মহাদুঃশে অঞ্চবারি করে বিসর্জন। দৈববাণী হেনকালে হইল তখন।। গন্তীর রবেতে ধ্বনি উঠিল গগনে। "তন তন নৃপবর তনহ প্রবলৈ"।। কেন শোকেতে আকুল ওহে নরপতি প্রিয়া তব মরিয়াছে গুণবড়ী সতী।। মরিলে কি পুনঃ আর লভয়ে জীবন। মহাশোকে কেন ভবে হও নিমগন। ওহে রাজা মহাজ্ঞানী মহাবৃদ্ধিমান। শোক কেন কর তবে প্রাকৃত সহান।। সবার প্রধান তুমি ওহে নরপতি তোমারে বলহ কিবা বুঝাব সম্প্রতি।।

জগত-মাঝারে হের যত জীবগণ। ক্ষণকাল জন্য সবে লভেছে **জনম**।। জনিভ্য সকলি জান কেহ নিত্য নয় কান্দিতেছ কেন তবে ওহে মহোদয়।। অতীব সুন্দরী তব নারী মনোরমা। গুণে গুণবতী সতী অতি প্রিয়তমা 🕠 আপন জীবন সভী করি বিসর্জ্জন। গিয়াছেন মন সূখে কমলা ভবন। বাকা এনে শুন শুন ওচ্ছে নরবর। শীঘ্র করি যাও ওহে করিতে সমর। সত্বর আপন দেহ করি বিসর্জ্জন। বৈকুণ্ঠ্য নগৰে যাবে ওহে মহাশ্বন।। তথা মনোরমা সহ মিলন হইবে। মনোসূথে দুইজনে বিহার করিবে 🕫 এখন ত্যব্ধহ শৌক ওহে নরবর। দ্রুতগতি যাহ এপ কবিতে সমর।। প্রাকৃত সমান কেন করিছ রোদন বিজ্ঞজনে শোক নাহি করয়ে কখন। এইরূপ দৈববাণী করিয়া প্রবণ। কিঞ্চিৎ সৃস্থির হন নৃপত্তি-নন্দন। শোক ত্যক্তি ধৈর্যা ধরি আপন অন্তরে। অন্তেমিক্রিয়ার জন্য আয়োজন করে।। সুগন্ধি চন্দন কাষ্ঠ কবি আহ্রণ করিলেন চিতাসজ্জা নূপতি ভখন।। মনোরমা দেহ লয়ে চিতার উপরে: দাহন করেন রাজা শাস্ত্র অনুসারে । তারপর বন্ধু আদি লয়ে পুঞ্জন। শ্রাদ্ধ আদি যথাবিধি করেন সাধন 🕕 ভোজন করান যত বিপ্রভাতি গণে : রত্ন আদি দেন কত না যায় বর্গনে। এইরুপে সবর্বকার্য্য করি সমাপন। চিন্তা করে নর র'য় বসিয়া তখন ।। পত্নিশোক তেয়াগিয়া অন্তর্ন হইতে। বাসনা করেন যেতে সমর ভূমিতে।

যুক্তসক্ষা করিবারে ডাকি সেনাগঢ়া জানেৰ বিভান রাজ্ঞা সূমিষ্ট বচনে।। বলিলেন সেনাগণ কর্ম শ্রবণ। অবিলয়ে শ্বণসজ্জা করহ এখন।। দৃত এক চলি খক মুনির গোচর বিলম্বে নাহিক ফল সাজ দ্রুতভব 🛚 বাভার আদেশ গেন্ধে যত সেনাগণ হুত্পতি গুণসাল্লে সা**জে স্বর্ণ**জন । প্রোদ অগ্রেছে লেজ মুনির গোচর। ভর্নি ভৃগুবাম অতি প্রকৃত্ন অন্তর্ম।। চতুরক দল সাক্ষে বিহিতে নিধানে। কল কল খাবে চলে মুনির সদনে।। নুপ্তর সক্তে সঙ্গে কথিছে গ্রন মনে মনে কড় চিন্তা হয় সকর্ণকণ।। পথিমারে অমঙ্গল দরশন হয়। তৰু নাথি নৃপ-**হাদে ভ**য়ের উদয়।। ক্রতা ক্রতে মুনি পাণে করিন গমদ। দুই বল এক ছানে মিলিত তথন । রখ হতে নুপথর নামিয়া তথন। ঋষির চরণ যুগে কবিল বন্দন।। ध्यांनीतवर्षि कवि ताम कारत छौराए। নৃপধর খন ভন বলি হে ডেমায়।। চপ্ৰদংশে জন্ম তথ ওছে মহ্যাতি। ভবে কেন কাংকেতি মঞে ছব যঙি।। **আমার পিতারে রূপে করিয়া নিধস**। ভাষধের ডুফিলে বল কিসের কারণ 🕩 বেদ বিধি হস্তান আছে ডোমার ভান্তরে। তত্তে কেন দূরসুদ্ধি ঘেরিল ভোমারে।' দৈবের লিখন কড় না যায় খণ্ডন। ব্রক্তহত্ত্য পালে তুমি হলে নিয়গন। সামান্য গাভীর তত্ত্বে কুপিত অন্তরে : ভবহেনে বিনাশিলে বিপ্র ঋষি বরে।। পিভার শোকেতে শেষে স্কর্মনী আমার আপন জীবন ধন করে পরিহার ।।

ভাড়ঞৰ ভাৰ দেখি ওছে নৰপতি। জোমার ভান্তিমে হবে কি প্রকার গতি।। বল দেখি হাবে তব কিন্সে পরিবাধ। চক্ষু ঘূদি ভাব দেখি ওছে মতিমান। বিচিত্র সংসার এই জানিল অন্তরে। ভনিত্য সকল জীব কহিনু তোমারে।। এই যে হেরিছ বিশ্ব ওহে মতিমান। পদুপত্রস্থিত বারি বিস্থের সমনি।। মত এই জীধকুল কর দরশন। দুইপিন পরে সব সভিবে মরণ।। নামুসজ্ঞ না থাকিবে এভব সংসাবে ফা কীর্তি রবে মাত্র জানিকে **অন্ত**রে। স্থানহ ভগৰ তুমি **ওহে মহাধ্ব**ন। অংশেষ্টাত কেন তবে হলে নিমগন । ভাসম্মূর **স্থান তব ইইটে পতন** নাত্রিক সমেক ইপ্তে মানিকে রাজন 🕕 কীন্ট্রি খহিদ্য ভব সংসার ভিতরে। কি কান্ধ করিলে রার ভাবহ অন্তরে। বল দেখি হার জন্য বিপ্রের নিধন। সেই সুরভি তোমার কোথায় এখন।। ব্রহ্মহতাঃ মহাপাল অতি শুরুবার। চিরন্নিন ভরে ভূমে রহিল প্রচার । ব্লাজা হয়ে হেন কর্ম কিসের কারণ বল দেখি যন্ত্ৰ পাঁশে হরুপ বর্চন । চ্চলহ্রোরে ছিলে তুমি বৃক্ষের উপরে। যতু করি কৈন পিতা অতিথি তোমারে ।। তাই বুঝি সমুটিত দিলে প্রতিফল ক্লাজার উচিত নয় বাধিতে দুবর্বসি।। নাভা কৰি খ্যাত তুমি সংসার মাধ্যতে সূষশ রাখিলে ডাল বধিয়া পিতারে 🕕 ধ্বর্শের দিকেতে মা**হি রাখিলে** লয়ন। লোডেতে উদ্মন্ত হলে তৃষি হে রাজন্। ক্রেন হেন ধুরবৃদ্ধি ঘটিল জোমার। বুংজা হয়ে কে**ন কৈনে** হেন ব্যবহার।

রামের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। অর্জুন নৃপতি দেন উত্তর ভখন।। মহোদয় শুন শুন বচন আমার বিষ্ণুপরায়ণ তুমি বিষ্ণু অবতার।। মহাজানী গুণবান তুমি মহাশয়। थ्रनवरत्न कतिग्राष्ट् ইस्टिय विकया।। তব গুণ বর্ণিবারে পারে কোন জন। বিজকালে তুমি শ্রেষ্ঠ লডেছ জনম। কিন্তু এক কথা বলি শুন মতিমান। বিপ্র হয়ে কেন কর অন্যায় বিধান। ধর্মা পরায়ণ ভূমি অতি মহামতি। তবে কেন ছুটি চল অধর্শ্বের প্রতি। বিপ্র হয়ে অন্যধর্ম কর আচরণ। একি ব্যবহার তব ওহে বিচক্ষণ।। ইথে নিন্দা হয় কিনা কহ মহামতি। ভাথবা রটিবে ফশ বলহ সম্প্রতি। এই কি প্রকৃত হয় বিপ্রের লক্ষণ। মহামতি বল দেখি আমার সদন।। যাহার জনম হয় বিপ্রের আগারে। ব্রদার্ভিত্তা সেইজন করিবে অন্তরে । ধর্মপথে নিরস্তর বাখিবেক মন। ধর্ম্মেতে নিয়ন্ত রবে সদা সবর্বক্ষণ।। বিপ্রের এইড রীতি জানে সবর্জনে। অন্ত্রধারী আছ্ তব কিমের কারণে। যোগেতে সতত রতরবে যোগীজন। ভাল্মন্দ তার বল কিবা প্রয়োজন।। সবার উপরে সেই ভাবিবে সমান। ব্ৰন্দ চিন্তা ব্ৰন্দ হূদে সদা ব্ৰন্মজ্ঞান।। প্রকৃত বৈষ্ণব হের সেই জন হয় र्विभम ভাবে সদা তাহার হৃদয় ।। হরির অর্চ্চনা সদা সেইজন করে সর্ববৃদ্ধে সমভাব ভাহার অস্করে। মন্দ কথা নাহি বলে কাহারে কখন। সদা তার হরিপদে মন নিমগন।।

বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতি বিশ্বমারে জনমিয়া করে অবস্থিতি । ছিচ্নের করম যাহা করহ শ্রবণ। করিবেক জপ তপ হবি আরাধন।। ক্ষত্রিয় কলেতে করি হরিবে বিবয় এইত আছমে বিধি ওহে মহোদয়। বাণিজ্য করিবে (বশ্য সনা সর্বক্ষণ ক্ষত্রিয় আঞ্ছিত হবে যত বৈশাগণ । শূদ্রগণ দ্বিজ সেবা সভত করিবে। ক্ষব্রিয়ের জ্বাজ্ঞা তারা যতনে প্রালিবে। ষাহার যেমন কর্ম্ম আছয়ে বিধান। তেমন করিবে সেই ওহে মতিমান।। তাহার অন্যথা যদি করে কোনজন। অপ্যশ রটে ভার ওহে ভপোধন। ক্ষত্রজ্ঞাতি হয়ে যদি তপশ্চর্য্য করে অপযশ রটে তার এতব সংসারে ।। গুন গুন তপোধন আমার বচন : হয় যদি দ্বিজজাতি লোভপরায়ণ। যদি লোভ পরধনে দ্বিজ হয়ে করে। যদাপি কলহ করে কুপিড অন্তরে।। ভপ জপ যদি ছিজ করে বিসংর্জন ভোগ সুখে রত হয় যদি বিব্রুক্তন .. ভাহারে কিরুপে কহে শান্তের বিচারে। প্রকাশ করিয়া প্রভূ বলহ আমারে।। তোমার পিতার ছিল অধু**র্ন্মেতে** মন্তি। সদা ভোগ সুখে সেই করে অবস্থিতি। বিষয়ে উদান্ত হয়ে ছিল সেইজন। সতত আছিল সেই লোভেতে মগন। যোগ আচরণ ত্যজি একান্ত অন্তরে, ক্ষত্রধর্ম্বেরত ছিল কহিনু ভোমারে । তোমার জনক ধনু করিয়া ধারণ। ক্ষত্রখর্ম অনুসারে করিলেন রণ 🛚 কত সেনা বিধলেন কে গণিতে পারে। ধিজ হয়ে প্রাণী হিংসা কোন ধান করে।।

विश्व हता कीव (धेरे कशिएक निधन। তার সম মহাপাপী নাহি কোন জন। ভাহারে বধিলে পাপ কডু নাহি হয়। মারিয়াছি এই হেন্ত ওয়ে মহোদর। সেই বিপ্র দোবহীন ওহে মহাস্কন্। তাহারে বধিলে হয় পাতকে পমন। দোষহীন বিপ্লে বধ যদি কেছ করে। ব্ৰহ্মহত্যা পাপ আসি সেইজনে ধরে । তাহার নরক হয় শাস্ত্রের বচন। কহিনু ডোমার পাশে ওহে মহাত্রন।। মোর বাক্য শুন শুন গুহে মডিয়ান তুমি হও ধরাজনে ছফি বসবান । পিতৃশোকে হয়ে তুমি অতীৰ কাতর অঙ্গীকার করিয়াছ ওহে বিজ্ঞাবর।। একবিংশভার ক্ষত্র করিবে নিধন . ধবাতকৈ ক্ষত্ৰ নাহি রংখিবে কখন । নিঃক্ষত্র করিবে ভূমি এবিশ্ব সংসার। করিয়াছ স্প্রিশ**াকে এই অনী**কার। অজীকার মত কার্য্য করহ এখন। তাহে নাহি ৬ম পার ক্ষত্রিয় রাজন ! যত দেখ ক্ষত্ৰ জাতি অবনী মাঝারে যুদ্ধে প্রাণ হিতে ভয় কোন জন করে।। জন্মলাভ ব্ৰহ্ম কুলে ওচ্ছে মহাধান। সতত সংগ্রাম তুমি করিছ সাধন । ইহতে সুষৰ তব কিছু মাত্ৰ নাই রটিবে অযশুমাত্র ভূমে সবর্বঠাই।। পিতৃশক্র বিনাশিতে কথিয়া মনস। নশ্বদা তীরেতে তুমি আছ্ মহাত্মন্।। তুমি মহাবলে বলি বিনিত সংসারে। শিব বর লভিয়াছ জানে সবর্ব নরে।। শিববরে মহাবলী ইইয়াছ স্কানি। **ওনত**ন তপোধন মম হিতৰাণী।। যত বল ধর তুমি আপন শহীরে। প্রকাশ করহ তাহা অতি শীঘ্র করে।।

ওহে ঋষি ক্ষত্রকুলে আমার জনম।
সমরেতে ভয় নাহি পায় কোনজন।
বরণ্ড আনন্দ হয় সমরের নামে।
কাপুরুষ নহে ক্ষত্র এই ধরাধামে।।
তোবার উচিত যাহা করহ সাধন।
প্রকাশহ কত বল করহ ধারণ।
পুরাণের পবিত্র কথা অমৃত সমান।
গুনিলে সেজন লভে দিব্যুতত্ত্ব জান।।



ভৃওরাম সহ কার্য্যবীর্য্যের যুদ্ধ

জিজ্ঞাসিল মুনিপপ বিধির কুমারে তারপর কি ঘটিল কহু বরাবরে।। বড়াই আনন্দ লভি প্রবণ করিয়া **छ्**पृष्ट छीवन माञ्च **कर्नशर**ध मिश्रा ।। অমৃতের সম কথা হয়ে একমন। শুনিয়া পুরাণ কথা জুড়াই শ্রবণ।। কহেন সনৎকুমার শুন ঋষিচর। মহারোবে জুলি ওঠে রামের হুদর পিতৃশোক পুনরায় উদিল অন্তরে অগ্নিকণা বাছিরায় দুই নেত্র ঘিরে। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ছাতে হুহুঙ্কার। কাৰ্ম্মকেতে খন ঘন দিলেন উদ্ধার ।। বসুমতী সেই শবে কাঁপে খন ঘন। कुं फ़िल रम्द्र भरा करिय नक्ता। অবিলম্বে বাণ মাধ্যে নরপতি পড়ে। মুনি শত শত বাশ মারে একেবারে । রামের সহিতে **চলে আত্মী**য় স্বঞ্জন : সবার **হাতেতে** শর আর শরাসন ।।

কার্জ্যবীর্য্য মহাবল বিদিত ধরার। সমবে অটল সেই কভু না পলায়। মৎস্যরাজ সঙ্গে সঙ্গে তার সহচর। যুদ্ধ হেতু দুইজন প্রফুল্ল অন্তর।। শত শত বাগ রাম ফেলে রাজ্ঞ পরে। তাহে মহারুষ্ট রাজা হলেন অস্তরে ।। লোহিত বরণ **হয় যুগল** নয়ন অবিলয়ে হাতে অন্ত করেন গ্রহণ। রাম যত কাণ মারে রাজার উপরে। বাশে নরপত্তি তাহা কাটেন সত্বরে।। ষত শব মারে সেই মহাতপোধন, দিব্য অন্তে রাজা তারে করে নিবারণ।। ডারপর অতি ক্রুদ্ধ হয়ে নরপতি। দিব্য জন্ত্ৰ কাৰ্ন্দুকেতে জুড়ে মহামতি। মূনিবরে মনে মনে করিবে নিধন। অৰ্দ্ধপথে সেই বাণ কাটে তপোধন।। ভৃগুরাম ভারপর লয়ে শরাসন। মন্ত্রপুত করি অন্ত্র জুড়েন তথ্ন। সারথির মৃশু কাটি ফেলিলে ধরার। অশ্ব মুগু কাটে তাহা ভূমেতে লুটার।। কাটিল রথের চূড়া মহা তপোবন। সারথি বিহনে রখ না চলে তখন। রাজার হাতের ধনু কাটে তপোধন। অস্ত্রধারী হয়ে নৃপ ভাবেন তখন।। তারপর বাদ জুড়ি রাম মহামতি খন ঘন মাবে তাহা মৎস্যরাজ প্রতি। অক্সাৎ দৈববাণী করেন শ্রবণ। আর কেন বাণ মার ওহে তপোধন।। না পারিবে মৎস্যরাজে বরিতে নিধন। করেতে কবচ রাজা করেন ধারণ।। যাবত কবচ রবে রাজার শরীরে। কার শক্তি মৎস্য নৃপে নাশিবারে পারে।। শিবের প্রদন্ত সেই কবচ দুবর্বার। বিনাশিতে না পায়িষে ওহে গুণাধার।

দৈববাণী এইক্লপ করিয়া প্রবণ বিশ্মিত হইয়া রহে রাম তপোধন।। খাৰী মনে মনে ভাবে কি হবে উপায়। ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে নৃপগাশে যায় 🗤 মহামুনি যোগি কেশ করিয়া ধারন। মৎস্যরাজ-সমীপেতে করেন গমন। কবচ মাগিল ঋষি রাজার গোচরে সক্রাসী হেরিয়া রাজা ভাবেন অন্তরে । বিধি বাম বুঝি এবে আমার উপর। দৈবের লিখন বজ খণ্ডে কোন নর । অর্পণ করিল রাজা কবচ মুনিরে। কবচ পাইয়া রাম গ্রফুল্ল অন্তরে । পুনরয়ে যুদ্ধ হয় অভি বিভীষণ সংগ্রাম হেরিয়া কাঁপে যত দেবগণ।। তয়ন্তর শূল লয়ে রাম তপোধন। রাজার উপরে হ্রুড করেন ক্ষেপণ।। মৎস্যরাজ শূলাঘাত পাইয়া অস্তরে , ব্যথিত ইইয়া পড়ে ধরণী উপরে। চূড়ামণি চন্দ্রবংশ মৎস্য নরবর সংগ্রামে পড়িল রাজা ভূমির উপর।। অবিরল সেনাগণ করে হাহাকার। পড়িলেন মৎস্য নৃপ অভিগুণাধার 🔢 দেৰগণ ইহা দেখি মহাভীত হন। ত্তন গুন তারপর আকর্য্য ঘটন। সোমদত্ত মহাবল নিষ্ঠের রায়। রণমাঝে মহারোবে ভূঝিবারে যায়।। মহাক্রোধে সোমদন্ত করেন গমন। রামের উপরে করে বাণ বরিষণ। মিথিলার রাজা যায় ভৃগরাম পরে নৃপৰর মহারোধে ছহঙ্কার ছাড়ে।। ভৃগুরাম ভাহা দেখি ক্রোধ পরায়ণ। ধনুকেতে দিব্যবাপ করেন যোজন।। ঋষির সহিতে যুদ্ধ করে সর্বজন সবার ঝাটেন বাণ রাম তপোধন।।

অসংখ্য অসংখ্য সৈন্য রণ মাঝে পড়ে। য়ধংথী কত পড়ে কে গণিতে পারে । রাম শতুর সৈন্য কড পড়ে অগণন। কাৰ্ব্ৰবীৰ্য, ভাহা দেখি অতি ৰুষ্ট হন । ধন হাতে করি রাজা রথের উপর। রাম সহ যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর। -বিপ্রদণ কত বাণ হুরে বরিষণ। নুপসহ যুদ্ধ হয় জড়ি বিভীধণ ।। কত বাণ মারে রাজা রামের উপরে সেই বাণ ভগুৱাম বাণেতে নিবারে । কত রাজা আসি হয় নৃপ সহ হর। রামের সঙ্গেতে করে ভীষণ সমর 🧸 সেনাগপ রাশি রাশি কে করে গুণন মগধ সৌবাদ্ধ কান্যকৃত্ব দেশীগণ। নেপাল তুপাল সার বিহায়দি কবি। নাম্যদেশী সৈন্য সব গণিবারে নারি সকলেন্দী স্নাজগণ মিলি এককাঞ্জে : ত্মামের উপরে শরু মাধ্রে দলে দলে 🕕 ভাহা দেখি মহারোকে রামতপোধন রোমেতে ছলিয়া উঠে **গচও** ওপন । ৰক্ষেকৰ্ণ হেন জাঁৱ যুগল নয়ন রাজাগণ সঙ্গে করে সমর ভীষণ। অসংখ্য অসংখা সেনা রণমাঝে পড়ে। অৰু হস্তী কন্ত গড়ে কে গশিতে পারে । পড়িন পদাতি কত সংখ্যা নাহি তার এই রূপ তিনদিন যুদ্ধ অনিবার। রাম শরে কত রাজ্য হইয়া ব্যথিত। সমর ভূমিতে সব হয় নিপতিত। সূচন্দ্র নামক রাজা করি ধরদান রাম সহ যুঝিবারে গুগ্রসর হন মহাবল খাদ সেই শুচন্দ্র নৃপতি। রামের উপরে শক্ত মারে মহামতি। দিব্য বাণে ব্রাম তাহা করেন খণ্ডন তাহা দেখি সর্পবাণ ক্ষৃড়িন রাজন 🕠

সূর্কাণ মেহারিয়া বাম ঋষিবর গন্ধক্র উদ্রেভে তাহা নিবারে সম্বব I তারপর ভণ্ডবাম রোমার্জ হইয়ে। ভুড়িজেন বৈষ্ণবাস্ত্র একাল্ক হালয়ে। মণ্ডপুত করি ভাহা করেন ক্ষেপণ। সূচন্দ্রের অন্ধ রথ হইল ছেন্দ।। অধ্বন্ধ কাটা দেখি সুচন্দ্ৰ নৃপতি জন্য রথে আরোহন করে শীঘ্র গতি।। শত শত বাণ মারে রামের উপর। কিন্তু কি আশ্চর্ম্য দেখ তাপসমিকর ।। প্রথমন্ডঃ কাণ আদি আমপদে পড়ে। নহপত্তি তাহা দেখি বিশ্বিত উন্তরে নরপতি তারপর ছাট্টি ধনুবর্বাণ। বিশ্বিত <del>ইই</del>য়া রূথে করে অবস্থান। ভৃগুরাম শহু মারে নৃপতি উপর দিব্য অস্তু হয় সেই খ্যাত চণ্ণাচর। সূল শেল কত মারে মহ, *তপে*খিন। পট্রীশ তোমার গদা কে করে গণন। ভীক্ষতীক্ষ্ণবাণ মারে নরপতি প্রতি অতীব ব্যথিত ভাহে সুচন্দ্র নৃপতি । এই রূপে কত খণ মারে তপোধন। দিবাৰাণ সেই সব ওহে ঋষিণণ , ঘন ঘন করে শর ধনুকে সর্থান। বান মারে ঘন ঘন বাম বলবান। মহাযুদ্ধ এই রূপে হয় ঘোরতর। গগলে থাকিয়া লেখে তত্ত্বের নিকর । বসুমতী টলমল করে ঘন ঘন। যেন ধরা রসাতলে করিছে গমন । অবিরুগ কর্ণে গশে ধনুক ট্রন্ধার। क्रिनागण प्रदुर्भूष करत व्यकात । এই ন্মপে যুদ্ধ হয় অতি বিভীৰণ গুনিলে হুনয় কাঁপে যত জীকাণ । এ হেন সময় নাহি ঘটেছে কো**থা**য়। क्षीवशन हाविभिग्ध श्रृतिशा शनास ।

পুরাণ পবিত্র কথা অতি মনোহর শুনিলে অন্তিমস্থান কৈকুন্ঠনগর।।



## রণে ভদ্রকালী দর্শন ও ব্রাম কর্ত্তক স্তুতিবাদ

তবে হেথা শৌনকাদি যত মুমিণুণ। রাম অর্জুনের যুদ্ধ করিল শ্রবণ। ঋষিগণ তারপর সনৎ কুফারে। পুনশ্চ জিজাসা করে সুমধ্র স্থরে।। বিধি সৃত কহ কহ মহা তপোধন। তারপর কি ঘটিল অপূবর্ব ঘটন।। এতেক বচন শুনি সনত কুমার। কহিলেন ওন বলি ক্রিয়া বিস্তার।। মহাযুদ্ধ দুই দলে ক্রমেতে বাধিল। ভত্রকালী রণ ভূমে সহসা আসিল।। করাজ বদনা খোরা অতি ভয়ন্করী লোলজিহ্বা সুক্তকেশী দেবী দিগম্বরী।। ভূকৃটি করিয়া নৃত্য শবোপরি করে। ত্রিলোচনা ভীমবেশা হরিলে শিয়রে 🕡 গলদেশে অস্থিমালা কিবা শোভা পায়। ভূজঙ্গ ভূষণ শিবে শোভিতেছে তায় । অট্ট অট্ট হাস্য সদা দেবীর বদনে। হাতে অসি বর্ণ মসী স্রমিতেছে বলে।। হুহস্কার ছাড়ি দেবী করেন হুমণ। বিকট-দশনা দেবী যোর দরশন।। যাত্র বাণ মারে হাম রাজ গণোপরে। ভদ্রকালী লশ্ফ দিয়া সেই সব ধরে। বাম করে দেবী তাহা করেন ধারণ। রামের উপরে করে জুকুটি দর্শন।।

নাচি নাতি রণভূমে শ্রমে নৃত্যকালী। ভয়ত্বর রূপা দেবী রূপে ভদ্রকালী। ভত্তকালী এইকাপে করে বিচরণ। তাহা দেখি মহারুষ্ট রাম তপোধন।। ভয়ন্ধর শূল লয়ে আপনার করে। বেগেভে মাবেন ভাহা দেবীর উপরে । মহাদেব তাহা দেখি কৃপিত অপ্তরে লম্ফ দিয়া সেই শূল মিজ করে ধরে। মহাবেগে সেই শূল করিয়া ধারণ। নিজগলে মুক্তকেশী পরেন তখন।। তাহা দেখি মুনিবর চিঙ্কিত অন্তর। মনে ভাবে একি দেখি অতি ভয়ঙ্কৰ। দেবীরে মারিল রাম যে ভীষণ শুলে। পুষ্প মালা হৈল জাহা দিগস্বরীগলে।। সুনিবর তাহ্য দেখি বিশ্বয়ে মণন। চিস্তায় আকুল হন মহা**তপো**ধন। ঋষিবর মনে ভাবে কি করি উপায়। রাম ধনুকর্মণ ছাড়ি দুরেতে দাঁড়ায় 🔒 দেবীর চরণে পড়ে করি যোড়কর। নয়ন যু*ণকো পড়ে* অঞ্চ নিবস্তব।। অক্টাঙ্গ হইগ্না কয়ে দেবীর বন্দন স্বিডিবাদ করে ঋষি হয়ে একগ্রন।। ওস্কাররূপিণী তুমি শিবের গৃহিনী ওুমি সৃক্ষ্ তুমি স্থুল জগত জননী। তুমি দেবী কালরূপা বিকট দশনা মুক্তকেশী ভীমক্রপা করাল্য বদনা।। ভৈত্তবী কুমারী তুমি তুমি ক্ষেমকরী তোমার চরণে মাডঃ নমস্কার করি । পধ্নধা প্রকৃতি দেবী হও দয়াময়ী। হেরম্ব জননী মাতঃ তুমি কুপাময়ী। চণ্ডেশ্বরী কলেরূপা তুমি মনোরমা স্কুগৎকারণ মাতঃ শিবের লজনা।। মহামায়া তুমি মাতঃ তোমারে প্রণাম। ওগো মাতঃ ভামি তব পুত্রের সমান।।

তুৰি দেবী বিশালাক্ষী তুমি মায়াময়ী। ভাহার ভাবনা কিবা যানে কৃপামনী । পৰ্বৰ্ত নন্দিনী মাতঃ কাৰ্ত্তিক জনমী : ডোমার চরণে মাতঃ সাস্টাক্ষে প্রথমি। ভোমা হতে হয় দেবী বিশ্বের স্জন সক্ৰিৰ তোমা হতে হতেছে পালন।। অন্তিমে সকল মাতঃ করহ সংহার। তোমার চরশে করি শত নমস্কার । তত্ত্বময়ী ভূমি দেবী সন্তাপহাবিণী ভোমাতে উৎপত্তি মাণো ব্রন্ধাওধারিণী। ব্রিতাপ হারিণী তুমি জানে সর্ব্বজন। তোমার চরণে মণ্ডঃ করিখো বনন। জগতের মাতা তুমি সার হতে সাবা। প্রমা প্রকৃতি মাতঃ পর হতে প্রা । গিরিশনন্দিনী তুমি দানক ঘাতিনী বেদমাতা বেদবেদ্যা বেদ-প্রসবিনী : তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী তুমি গো যমুনা। তোমার সমান ভমে নাহিক ললনা। দয়াময়ী দয়া কর দীনের উপত্তে তুমি দেবী ইচ্ছাময়ী খ্যাত চরাচরে তুমি গঙ্গা তুমি জন্মা তুমিগো বিজয়া। অধীন উপরে মাতঃ হওগো সদয়া।। কিবা জল কিবা স্থল কিবা শ্নে; গরি। সবর্বত্র বিহর তুমি ওগো ক্ষেমঙ্করী। আমি অতি মৃঢ়মতি গুনগো পাক্বী তোমার চরণে করি সতত প্রগত্তি। আরাধনা নাহি জানি না জানি ভজ্ন। অধম উপরে কর কুপা বিতরণ। দয়া যদি নাহি কর আমার উপরে। কাহার শরণ লব নমামি তোমারে।। অকৃতি জনের প্রতি হওগো সদয়। আমি অতি মৃঢ় মতি অধম নিশ্চয়।। ভূমি দয়া না করিলে ওগো ক্ষেমঞ্চরী। কাহার নিকটে যাব কি উপায় কবি ।।

কিন্সে বৃক্ষা পাব আমি বলহ বচন আমার উপরে কর কুপা বিতরণ দয়া নাহি কর যদি আমার উপরে। নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ কহিনু তোমারে। দয়াময়ী নাম তব না রহিবে আর। অয়শ রটিবে তব জগত সংসার।। পড়িয়াছি ঘোর দারে শুন কাত্যায়নী। উপায় ক্ষত্ মাতঃ জগত জননী । ডোমার চরশে ছামি লইন শরণ ওগো দেবী কিন্সে হবে প্রতিজ্ঞা পুরণ।। ভাহ্যর উপায় কর ওগো ভগবতী। তোমার চরগে কবি সকত প্রণতি । ত্তব ভক্ত আমি মাতঃ ধরিগো চরগে। কুপা কর কুপাময়ী এ অধীন জনে । বিশ্বেশ্বরী ওগো মাতঃ জগত ঈশ্বরী। তোমার চরণে আমি প্রণিপাত করি । যখন গেলাম আমি কৈলাস নগরে শূলপানি দিল বর সদয় অন্করে । তুমিও দিরাহু অন্যে ওগো সুরেশ্বরী এবে কেন নিরদয়া বল কুপা করি। ডোমার নামেতে হয় বিঘু বিনাশন। দুৰ্গমে দুৰ্গতি নাশ বেদের বচন।। কুপাকর কৃপাময়ী বিপ্রের উপরে। শরণ লইনু মাতঃ ত্য পদতলে।। কালী ভাষা মহাবিদ্যা তুমি গো যোড়নী। ভূবন ঈশ্ববী দেখী ভূমি গো রূপদী। : ভৈরবী তুমি গো মাতঃ ছিরমন্তা আর ভোমার চরণে করি শত নমস্কার। ধুমাৰজী ভূমি দেবী বগলা সুন্দরী। মতঙ্গী তোমায় মাতঃ নমস্কার কবি। কমলারূপিনী তুমি কল্যাণদায়িনী। কুপা কর অধীনেরে জগতের জননী তোমা হতে দুঃখ যায় তুমি দুঃখহরা : করুণা কর ণো মাতঃ তৃমি ওগো তারা

এইক্রপে স্তব করে রাম তলোধন। ডব শুনি পরিতৃষ্টা শঙ্করী তথন।। লৃপমায়া হৃদি হতে করি পরিহার, তিরোহিত হন দেবী অঙি চমৎকার। অকস্থাৎ দেবদেব রক্ষা পদ্মাসন। রণমাঝে রামপাশে উপনীত হন।। অক্ষয় কবচ ছিল সূচক্র শরীরে। ছল করি ব্রহ্মা তাহা আনিলেন হরে । ভাহা আনি ভৃগুৱাম করেন প্রদান। তাহা পেয়ে পরিতুষ্ট ভার্গথ ধীমান।। কবচ পরিয়া অঙ্গে মহা তপোধন। সমর কারণে চলে প্রফুলবনন্ ! মহারোধে ভৃগ্রাম চলেন পমরে সূচন্দ্র দেখিয়া তাঁরে হাদয়ে শিধরে। অবিলয়ে যুদ্ধবাধে অতি বিভীখণ। দুই দলে মহারাজ না যায় বর্ণন।। বণ মারে ভৃত্তরাম কজার উপরে বাণে তাহা নৰপতি নিবারণ করে।। বাপে বাপে কটাকাটি হয় খোরতর। তাহা দেখি কাঁপে যত অমর নিশ্বর । নাগপাশ বাণ মারে মহাতগোধন। <del>গদ্ধবর্গ বাণেতে তাহা নিবারে রাজন</del> । অধিবাণ মাধে পরে খবি মহামতি। বরুণ বাণেতে কাটে সূচন্দ্র নুপতি । দিব্য বাণ মারে পরে মহাতপোধন। বৈশ্বৰ বাণেতে তাহা কৰে নিবাৰণ।। যত বাণ মারে ঋষি সব ব্যর্প হয়। তাহা দেখি ভূগুরাম বিশ্মিত-হাদয়।। বাণে বাণে কটাকাটি হয় মারামারি কত যে মারিল সেনা বর্ণিবারে নারি। দুই জনে সমযোদ্ধা কেহ নাহি টলে। ষ্ঠিন দিন এই যুদ্ধ ভয়ঙ্কর চলে । তারপর শূল অসু করিয়া গ্রহণ , মন্ত্রপুত করে ডাহা মহাত্রপোধন।

তাথা দেখি ওয়ে ভীত স্চক্র নৃপতি।
উপায় নাহিক আর হেকেন সম্প্রতি।
দেখিতে দেখিতে শূল আসে বিভীষণ
মনে যনে রাজা করে শ্রীহরি শ্রহণ।
দেখিতে দেখিতে শূল আসিয়া পড়িল
নৃপতির বক্ষঃস্থল বিদীর্শ করিল।
তামনি পড়িল রাজা ভূমির উপর।
চারিদিকে হাহাকার উঠে ভারপর
সূচন্দ্র জীবন ত্যজি আরোহী বিমানে
মনসুখে যায় চলি কমর-ভবনে।।
সূচয়ে মারিয়া পরে মহা তপোধন।
আনন্দ জলখি নীরে হন নিমগন।
পুরাণে পবিত্র কথা স্থার লহরী।
অন্তকালে ভবার্ণিবে একমাত্র তরী।



শৌদক কহিল শত শ্রবণ থাকিলে।
সুধ্যাখা শাস্ত্রকথা গুলি অবহেলে।
ভারপর ক্ষিপ্রণা মধুর বচনে।
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ বিধির নন্দনে।
কি কহিলে পুণ্যকথা গুহে মহোদর।
গুনিয়া পবিত্র হৈল মোদের হাদয়।
ভোমার বদনে গুলি পুরাণ আখ্যান।
হাদয়ে গুডিব মোরা দিব্য তত্জ্জান।
এখন কলহ প্রভূ ক্রিয়া বিস্তার।
ভারপর কিবা ঘটে গুহে গুণাধার।

এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন। ভন ভন কহিলেন ওরে ঋষিপা।। সুচার সমরে যদি ডাজিল জীখন , **কার্ন্ডিবীর্যা সেই গোকে করেন রো**দন । শনা মতে খেদ করে বসি ধরাসনে। বছ সেনা কয়ে শেষে প্রবেশেন রলে।। মনুকে সুতীক্ষ্ণ বাপ করেন সন্ধান রামেরে মারিতে আশা করেন বীমান।। তাহা দেখি ভৃতবাম মহাত্রপাধন রোক্তে করেন আঁখি গোনিত বরণ। শ্রাসনে বাণ জুড়ি অতি রোষভরে নিক্ষেপ করেন তাহা রাজার উপবে। রামের সঙ্গেতে ছিল যত অনুচর। ফন খন খাও মারে রাজার উপর। वान भारत यन चन नादि निवातन। চারিদিক অন্ধকার হুইল তখন। কেং শেল কেহ শূল ঘন দা মারে। গদা মারে কোন জন সার্থি উপরে।। বাজার রথের অশ্ব কাটিয়া ফেলিল। সারথির মুও কাট্টি ভূতলে পড়িল।। তহা শেৰী নরপতি রোষেতে মধন। রামের উপরে করে বাণ বরিষণ।। একবাণ পড়ে গিয়া রাম বক্ষঃস্থলে অজ্ঞান ইইয়া মূনি পঞ্জি ভূতকো।। বক্ষ হতে রজধারা খন বাহিরার। তাহা দেখি সকলেতে কান্দে উভরায়।। ক্ষণপরে ভৃতরাম পাইরা চেত্রন , উঠিয়া পুনশ্চ করে ধনুক গ্রহণ।। বিভয় ধনুক লয়ে আপনার করে। তীক্ষু তীক্ষ্ণ হাণ মারে রাজার উপরে।। বাগে নরপতি ভাহা করে নিবারণ দুই জনে বাধে রণ অতীব জীবন। চারিদিক বাগে বাগে হয় অন্ধকার। কোন দিকে নাহি হয় দৃষ্টির সঞ্চার।

ক্ষত্রগল মিশি করে মহাযোররণ। থিপ্রের উপরে করে শর বরিষণ। নরপতি রে'ষভরে ছাড়িলেন বাণ। বাগ খেয়ে ভাডেডন ভার্গর ধীমান।। কতক্ষণ পরে তিনি লাভেন চেতন। পুনঃ এরপতি বাণ করে বরিষণ। রাম এক বাশ মারে নৃপতির শিরে। কিবীট ঝটিয়া ফেলে ভূমির উপরে।। পুনৰায় শূল হাতে করিয়া গ্রহণ। মগুপুত কৰে তাহা মহা ত্ৰপোধন।। শঙ্কর প্রদম্ভ শূল অতি ভয়স্কর। মন্ত্রপূত করে তাহা মহা ঋষিবর। ধনুকে জুড়িয়া তাহা ভার্গন ধীমান। রাহ্নতে নাশিতে লক্ষ্য করেন সন্ধান।। সন্ধান করিয়া ভাহা করেন ক্ষেপণ গগনে উঠিল ডাহা ততি বিভীষণ।। সূর্য্য সম তেজ তার অতি ভয়রূর। দেখিতে দেখিতে পড়ে রাজার উপন।। রাজার কুণ্ডল কাটি ভূতলে *ফেলিল*। পুনহায় মুনিপাণে সে বাণ ভাসিল্।। ফাহা দেখি লস্বপতি ক্রোধ্যেতে মুগন। রাখোপরি মহাবাণ করে বরিষণ।, বাণে নিবারণ ডাহা করি ভপোধন পুনঃ শরাসনে বাগ করেন যোজন। মন্ত্রপূত করি স্বাম ফেলেন তাহায়। মনেবাঞ্ছা দাশিবেন অর্জুন রাজার । বাণে তহো নিবারণ করে মরপত্তি। ফুড়িজেন শর পরে জাউ শীঘ্রগতি। তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ মারে ছিন্সের উপরে। বাণাঘাতে দ্বিজ্ঞবর কালেন অন্তরে। যুদ্ধ বামে এই রূপে অভি স্নোরতর। সাউদিন আহনিশি চলিক সমর।। বিষম সমর করে অর্জুন রাজন। কত সৈনা মারে যুদ্ধ কে করে গণন।

ৰণেতে মরেছে পুত্র এই সে কারণ। নরপত্তি মহাণোকে অতি নিমগন বিলাপ করেন কত বিষয় অন্তরে। পুত্রশোক জুলি উঠে সমর মাঝারে । ষ্ঠ পেয়ে অগ্নি জুলে প্রখর যেমন। **সেই**রূপ নরপতি অতি ঞুদ্ধহন । মন্তুপুত করি বাগ যুড়ি শরাসনে নিক্ষেপ করেন তাহা মহা তপোধনে। বাণ তাহা নিবারণ করি ঋষিবর বাজার উপরে মারে চোখা চোখা লাই 🕩 দুই জনে যুদ্ধ হয় অতি বিভীষণ। মহা শূল নবপতি করেন গ্রহণ।। মন্ত্রপৃত করি তারে মারেন ঋষিরে। ভৃত্তরাম জুর জুর হন সেই শরে।। অচেতন হয়ে পড়ে ভূমির উপর। ক্ষণ পরে সংজ্ঞা সার বিপ্রের কোন্তর। রান্ধার উপরে বাণ করেন বর্ষণ। অগ্নিবাণ শরাস্মে করেন যোজন । নৃপত্তি উপরে ফারে অতি বেগ ভরে। বরুণ অন্ত্রেতে ব্রাজ্ঞা নিবারণ করে। নাগ অন্ত্র শরাসনে যুড়ি তপোধন রান্ধার উপরে তাহা ফেলেন তখন । গরুড়অন্ত্রেডে তাহ্য নিবাবে ভূপতি তাহা দেখি মহাকুদ্ধ ঝবি মহামতি। যুড়িয়া গৰবৰ্ৰ অন্ত নিজ শরাসনে নিক্ষেপ করেন তাহা নৃপতি নিধ্যুন ।। বায়স্ব্য বাশেতে তাহা নিবারে রাজন . তাহে অতি ক্রন্ধ হন ভৃত্তর নন্দন।। শৈব অস্ত্র যুড়ি পরে ঋষি মহামতি। নিক্ষেপ করেন তাহা নূপতির শ্রতি।। মহাশকে সেই বাগ উঠিল গণ<del>্ডে</del>। প্রলয়ের ঝড ফেন পশিছে শ্রবণে।। আকাশে থাকিয়া যত অমর নিকর . দরশ্ম করে সেই বাগ ভয়ক্ষর

মহাভীম সেই বাগ করি দরশন। ভবে কাঁপে অন্তরীক্ষে যত দেবগণ মরুপতি ভাহা দেখি নির্ভয় অন্তরে শরাসনে বৈষ্ণবায়ু যুড়িলেন পরে 🕡 বিশ্বু অগ্রে শৈববাণ করে নিবারণ। তাহা হেরি ভৃগুরাম মহাকুদ্ধ হন।। ন্পবরে মারিবারে করিয়া মনন দিব্য তাম্র ধনুকেতে করেন যোজন।। সেই শর মারে রাম রাজার উপর নিবারণ কবে তাহা নুপতি প্রবর।। নরপতি তারপর মহাশূল ধরি নিক্ষেপ করেন তাহা খবির উপবি । নিবারণে শক্তি নাহি হন ঋষিবর পড়িল সে বাগ ভাঁর হৃদয় উপর . মৃচ্ছ্গিত হয় ত'হে মহাতপোধন তাহা দেখি জন্নাকুল যত দেবগণ। ভাহাদেখি মনে মনে চিন্তে মহেশ্বন। শিষ্টোরে রক্ষিতে য**ু করেন সভ্**র । রণমাঝে ক্রতগতি করি আগমন। রামের নিকটে খরা উপনীত হন।। পদাহস্ত বুলালেন রামের শরীরে চেতন পাইয়া বাম উঠেন সত্বে। পুরোভাগে সদাশিবে করি দরশন। অষ্টাঙ্গে তাঁহার পদে করেন বন্দন । পুর্ব্বরূপ বল হৈল রঃমের শরীরে। পুনঃ শরাসন ধরে আপনার করে।। পাশুপত অস্ত্র পরে করিয়া গ্রহণ ধনুকে আঁটিয়ে তাহা করেন যোজন। রাম মন্ত্রপুত করি এড়িলেন তার : নরপত্তি তাহা দেখি অভি ভয় পায়।। छ्वानभृत्य शाम दत्र व्यर्क्त्न दाछन । যনে যনে হিন্তা কিবা উপায় এখন।। পেৰিতে পেখিতে অন্ত্ৰ আসিয়া সবলে। সঘনে পড়িল নরপত্তি ব**ক্ষংস্থলে**।।

কিন্ত তাহে মৃত্যু নাহি হইল রাজার শুৰু প্ৰায় হয়ে রহে শরীর তাঁহার। বিষ্ণুক্ষবচ ছিল তাঁহার শরীরে। সেই ফেন্ডু পাশুপত মারিবারে নারে শুষ্ক কিন্তু হয়ে গোল ভাঁর কলেবর বলি আরো এক কথা শুন নরবর । গোলকবিহারী যিনি দেব চূড়ামণি। দেখিকেন পাত্তপতে মারে নৃপমণি।। তাহা দেখি সুদর্শনে কহেন বচন **রক্ষা** কর নৃপে গিয়া ওহে সুদর্শন। হরির আদেশে পরে সেই সুদর্শন। অন্তরীক্ষে থাকি করে রাজার রক্ষণ। তাহা দেখি মহেশ্বর ভাবিয়া অন্তব্রে। ষোগীবেশে চলি যান অৰ্জ্জন গোচরে।। ভিক্ষা মাগি করে তাঁর কবচ গ্রহণ কবচ সইয়া আসে রংমের সদন।। রাম পাশে বলিলেন মধুর বচনে। কবচ গ্রহণ কর অতীব বতানে।। আছিল কবচ এই রাজার শরীরে। সেই হেতু নরগতি এত বল ধরে। মম বাক্য অভগ্রব কর্ছ প্রবণ। এখন রাজারে শীদ্র করত্ নিধন । এত বলি তিরোহিত হন মহেশ্বর। কৰচ পাইয়া হাষ্ট মহৰ্ষি প্ৰবন্ধ। পুনঃ ঋষি দিব্য জন্ত্র করিয়া গ্রহণ। ধনুকে যুড়িল তাহা সম্বরে তখন । রাজ্ঞাকে ডাকিয়া কছে মহর্ষি প্রবর আমার বচন ওন ওহে নৃপধর।। তোমার জীবন আমি ক্রিব নিধন পা**ওপ**ত মহা তন্ত্রে কর নিরীক্ষণ। ক্ষত্রিয় সন্তান তুমি ওহে নরপতি। তম না করিও প্রভু আমার ভারতী। কত বল আজি তব কবিব দর্শন **ভয়ে ভীত নাহি হও কত্রিয়-**নক্ষন ,।

ভনিরাছি তুমি রাজা ক্ষত্রিয় সপ্ততি। করেছিলে মহাযুদ্ধ রাবণ সংহতি। পরাভূত হয়েছিল সেই দশানন ভাদ্য কিন্তা ভব বল করিব দর্শন।। আশ্বার হাতেতে তুমি নিহত ইইয়ে। অদ্যই বাইকে নৃপ লমন আলয়ে।। মহেশ প্রকৃত বাপ কর দর্শন। ইহা দিয়া আজি তব বধিব জীবন 🗵 পিড়শোক জ্বলিডেছে অস্তরে আমার। তোমারে দেখিয়া তাহা বাড়িছে দুকারি। ভোমারে রণেতে আজি করিয়া নিধন শোকানল হাদি হতে করিব কর্জন। বামের এতেক বাকা করিয়া প্রবণ নরপতি ধীরে ধীরে কছেন তখন। গুন গুন মমবাকা ওহে মহামতি। লৈব প্রতিকৃত্ত হেরি আজি মমপ্রতি।। নৈলে আজি তব বল দেখা যে মহিত। দেখিতে তোমার দশা কি আজি যটিত । অধিক বলিৰ কিবা ওচে তপোংন। আমার হৃদয় সদা পোকেতে মগন।। শেকেতে সদত আছি মৃতের সমান। নহিলে দেখিতে আন্ধি ওহে মতিমান । মনোরমা শ্রিয়তমা ভাজরে ভীবন। সেঁই গোকে আছি আমি সকত স্থগন।। প্রিয় পুত্ররণে মৃত তাহার উপর সেই হেতু সদা ম**ম ব্যথিত-অন্তর।।** আৰ কি আছয়ে শক্তি আমার শরীরে। দিবাদিশি অন্তরাগ্নি দহিছে আমারে।। বিধাতা মেরেছে মোরে ওহে তপোধন অধিক মারিবে আর তুমি কি এখন।। দৈবের লিখন কড়ু না যায় খণ্ডন। দৈব ফল খণ্ডিবারে পারে কোনজন। দৈব হতে নাহি বল সংসার মাঝারে। দৈববল শ্রেষ্ঠবল জানিবে অন্তরে।।

দেখাও কি বীরত্ব ওহে ভগোধন। কি বন্ধ ধরহ তুমি দ্বিজের দক্তন। বীর নাহি ছিল কেহ ভামার সমান। আমার সহিতে যুক্তে কোন বলবনে।। র<del>ক্ষকুল</del> নরপতি রা**জা** দশ্যনন। তাহারে করেছি জয় জানে সর্ব্বজন।। কালের গতিতে আমি করিয়াছি জয়। শক্তিহীন একে আমি গুয়ে মহোদর।। **কাল বশে** দৰ হয় ওচে মহাত্মন্।। কালের গতিই এই খ্যাত ত্রিভূকন।। **কালবশে উচ্চ হ**য় জানিবে সংসারে। উচ্চজন নীচ হয় জানিবে অন্তরে।। কালবশে পৃক্রতিজ্ঞ নাহিক আমার। আমার যতেক বল হয়েছে সংহার। ঞ্চমাত্র শক্তি মম ছিল মনোরমা। আমারে তাজিয়া সেই গিয়াছে ললনা।। তৰ পালে কি বলিব ওচ্ছে মহাদ্যন্। সতী মম পতিব্ৰতা ত্যুক্তছে জীবন।। এখন মরিলে মম তাহাই মসল। বলিব আর কিবা ওহে মহাবল।। অকালে সতীরে মম কাল যে হরিল। তাহার শোকেতে আমি হয়েছি বিকল।। আশ্চর্য্য কালের গতি কর দরশন। সব হয় কালবশে ওছে মহাত্মন্ 😥 কালেতে উন্নতি হয় কালে লয় পায়। কালে উচ্চনীচ হয় কহিনু ভোমায়।। কালবশে শিধাকৃত করি মহাবল। মৃশরাজ নাশ করে ওছে মৃনিবর।। মৃষিকে বিনাশ করে মত্ত করীবঙ্কে। কাল বশে ভেকজাতি সর্পগথে মারে।। শশক হইয়া করে শার্দ্ধুল হনন , কালের গতিই এই ওচে সহাগ্যন।।

মহিব হইয়া মরে মক্ষিকা দংশনে। বায়সে গরড়মারে কান্সের কারণে।। কালবশে রাজা হয় বিদিত ভবন। কালবশে প্রজা হয় বিধির ঘটন।। কালবশে সৃষ্টি হয় জানিবে জন্তরে। ছেটেঞ্চন বড় হয় কহিনু তোমারে।। কালেতে দেবভাগণ স্বর্গধামে রয়। কালোড দেবের ক্ষয় ওহে মহোলয় 🗀 ইক্স আদি যত দেখ স্বৰ্গবাসীগণ। কালবশে সব ঋষি হইবে নিধন।। সজন করেন যিনি দেব প্রজাপতি। কালেতে অবশ্য তাঁর হবে অখোগতি।। এবে তুমি মহাবল করিছ ধারণ। কাশ্বশে তথ বল হবে থিনাশন।। এখন উশ্বন্ধ হয়ে করিছ সমর। কালবশে হবে ধ্বংস ওহে মুনিবর!; এত গবর্ব করিতেছ কিসের কারণে। অনিত্য জণৎ এই জানিবেক মনে।। বিশ্বমাঝে যাহা কিছু কর দরশন। সকলি অনিত্য স্কান ওহে তপোধন। একমাত্র সভ্য হয় দেবদেব হরি! নিড্য নিরপ্তন থিনি জগত বিহারী।। দয়াময় সর্ব্বময় তিনি স্বর্বধার। একমাত্র সভ্য সেই জগত মাঝার।। ভাঁহার মারার মৃগ্ধ এতিন ভূবন। মায়াবশে মোরা সব করি বিচরণ । সূর্য্যদেব দেখিতেছি গগন উপরে i অহরহ সমভাবে তাপ দান করে।। সকলি তাঁহার ইচ্ছা জানিও সুমতি। এই যে হেরিছ চন্দ্র মনোহর জ্যোতি।। তাঁহার ইচ্ছায় করে কিরণ প্রদান। তারাদল যাহা দেখ করে অবস্থান । ভাঁহার ইচ্ছায় সব জানিবে সৃজন। ক্তাঁহার ইচ্ছার সৃষ্টি করে পদ্মাসন।।

বিশ্বরূপে বিশ্ব তিনি করেন পালন। শিবরূপে অস্কর্কালে করেন নিখন!! মুনিবর উবে কেন কর অহস্কার। দুদিন পরেতে গবর্ব ভাঙ্গিবে ভোমার । কার শক্তি কোন জনে নাশিবাবে পারে বিনাশের কর্ত্ত জান জগত ঈশ্বরে। সেই জন মারিবারে হত্তেন সক্ষম। পক্র কেন কর তবে ওহে মহাক্রন। যিনি নিজ্য নিরঞ্জন অধিলের গভি। তিনি বিনা মোরে মারে কাহার শক্তি ।। এক বলি নৰপতি করি ক্লোধতর নামিলেন রথ হতে হয় হাটান্তর। অকণ্ট ভক্তি করি আপন অন্তরে অস্তানে খ হির পদে নমস্কার করে।। রখোপরি পুনবর্বার করি আরোহণ। শরাসন নিজ করে করেন গ্রহণ। যোজনা করিয়া শর নিঞ্জ শরাসনে। নিক্ষেপ করেন তাহা পুলকিত মনে। রামের উপরে করে শব খরিষ্ণ। আবরিল চারি দিক শরেতে তথন।। দারুণ সমর করে ক্রমে দুইজনে। রোববর্শে মহাঋষি মারে সৈনাগল। অসংখ্য অসংখ্য সেনা ইইল পড়ন। <del>ব্রখা</del>তন্ত্র শরাসনে করেন যোজন। নিক্ষেপ করিল অন্থ শীগ্র মহাম্বন : অসংখ্য সামন্ত তাহে হইল পতন । তারপর পান্তপত সয়ে মহামতি শরাসনে যুড়িলেন অতি ফ্রতগতি।। মন্ত্রপুত করি তাহা করেন ক্ষেপণ। উঠিল গগনে বাণ ছোর দরশন 🕦 অগ্রিসম জন্তে জন্ত্র গগন উপরে। কোটি সূৰ্যা সম ডেজ পাগুপত শহে।। শর দেখি ভয়ো কাঁপে যত দেবগণ টলমল করে ক্ষিতি কাঁলে ঘনঘন।

শব্দ করি মহাযোর সেই শরবর। রাজারে নাশিতে চলে গগন উ<del>প</del>র।। নৱপতি সেই বাধ করিয়া দর্শন। কান্তর শ্বস্তবে কাঁপে শ্বন্তি খনদন। বান হেবি হয় তাঁর আকৃল অন্তর। শ্রীহরি সারণ করে বৃপত্তি প্রবর ।। দেখিতে দেখিতে বাণ আসিয়া পড়িল রাজার হাদয়স্থল বিশ্বিয়া ফেলিল।। মুর্চ্ছিত ইইয়া রাজা পড়িল তথায়। নুপতির মৃতদেহ গড়াগড়ি বায়।। ব্রীহরি শ্বরণ করি অর্জ্জুন রাজন। আপন জীবন ভূপ দিল বিসঞ্জন। ভৃওরাম মহারোকে সমর করিল কত্রকুল নিরমূলে সকলি নাশিল।, যথায় ক্ষত্রিয় স্নাম করে দরশন। যুড়িয়া ডাহারে করে ডখনি হনন। ধারে পার ভারে মারে কারে নাহি রাখে। কুঠার প্রহারে সবে হেরিলে সম্মুখে কিবা বৃদ্ধ কিবা বৃবা কিবা শিশুগণ ; সম্মুখে হেরিলে তারে করনে নিখন।। গর্তবতী ক্ষত্রনারী যদ্যপি নেহারে। তথনি বিনাশ করে কুঠার প্রহারে।। মহামূনি এই রূপে রোবিত অন্তরে। ঞ্কবিংশবার ক্ষন্ত বিনালিত করে।। ক্ষত্রজাতি না বহিল সংসার মাঝার। নিঃক্ষত্র করিল পৃথি তিন সন্মবার।। ক্ষর নারীগণ সবে সভয় অন্তরে লুকায়িত হৈল গিয়া ব্রাহ্মণের ঘরে।। বিপ্রের ঔরসে পূনঃ তাদের জঠরে। ক্ষরজাতি জন্ম লয় এ ভব সংসারে । এদিকে অর্জ্জুন রাজা ত্যক্তিয়া জীবন। বিমানে চডিয়া গেল গোলক ভবন। শুনিলেন কবিগণ আক্র্যা ঘটনা ভার কিবা ভনিবারে বলহ বাসনা।।

কালবলে সব হয় জানিবে সকলে। ষাহা ক্ষিতি মাঝে ঘটে সব করে কালে। কালেতে উৎপত্তি হয় কালেতে নাশন কালের করাল হাতে সবার পতন।। কালের প্রভাব কভু খণ্ডিবার নয়। কাৰ্জ্যবীৰ্যা দেখ দেখ অতি মহোদ্যা।। ষাহার সমান নাহি আছিল ভূবনে। ষার সম বীর নাহি কভূ কোনস্থানে । দশাননে যেই জন করেছিল ভার। কারো কাছে মেঁই নাহি হয় পরাজয়।। কালের লিখন দেখ আশ্চর্য্য ঘটন। ঋবির হাতেতে ভার হইল গতন।। জ্জ্ঞাব সংসারেতে কিছু সত্য নয়। অনিত্য সকল বিশ্ব ওহে ঋষিচয়।। জনম লভিয়া এই ভব কারাগারে। ষেইজন হেন ভবে অহঙ্কার করে।। দুৰ্গতি সে জন লভে নাহিক সংশয় নরাধম সেই জন জানিবে নিশ্চয়।। জতএব খায়া গ্লেছ করি বিসর্জ্জন। একাপ্ত অন্তরে ভাব নিভা নিরপ্তন।। ভবৰন্ধ কাটিবাৰে যদি থাকে মন। একান্ত অন্তরে কর ডাইার স্মরণ।।



## প্রজাগতি সদনে ভার্গবের প্রস্তান

শুনিক্য প্রকাশিব পরে কিবা ঘটে। সুনিক্য প্রকাশিব পরে কিবা ঘটে। অনন্তর ঋহিকা সনহ কুষারে। জিজ্ঞাসা করে পুনশ্চ সুমধুর স্থরে।। ভনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্ব ভারতী ডন্তুজ্ঞান লভিলাম ওহে মহামতি। সন্দেহ আছুয়ে এক করহ শ্রবণ। বিস্তার করিয়া ভাহা করহ বর্ণন। নিঃক্ষত্ৰ কবিল ধৰা ভাৰ্গৰ ধীমান। কত বৃদ্ধ কড শিভ মারে মতিমান্। পর্ভবতী নারী কত করিল হনন। ইহাতে অবশ্য পাগ হয় আচরণ।। কিন্দ্রপে পাতক তাঁর হয় বিদৃরিত। প্রভূ সেই কথা বল হইরা ছরিত।। এত পাপ করি পরে সেই তপোধন কিল্লপে পাতক হতে হয় বিমোচন।। এতেক বচন শুনি বিধির তনয়। ন্তন ভন কহিলেন ওহে খবিচয়।: আশ্চর্য্য ঘটনা পরে করহ শ্রবণ একে একে সব কথা করিব বর্ণন ।। জিজ্ঞাসা করিলে যাহা অপুবর্ব ভারতী। বর্ণন করিব গ্রহে ডাপস সংহতি।। অহর্জুন রাজারে রাম করিয়া নিধন। ধরার যতেক করে করিল হনন।। একবিংশবার ধরা নিংক্ষত্র করিল। প্রতিজ্ঞা পূরণ করি পুলকিত হৈল।। বন্ধুগণ সহ রাম আনদে মগন। দিবানিন্দি হব্লিপদ করেন শারণ। রটিল তাঁহার বশ জগত মাঝারে। সুরগণ পুষ্পবৃদ্ধি শিরোপরি করে।। রামের প্রসংশা করে জগতের জন। ক্ষরিয় নিধন হেতু রামের জনম । প্রতিজ্ঞা পূরণ করি ভার্গব ধীমান। ব্রজার নিকটে ত্বা করেন প্রস্থান। উপসীত হয়ে ক্রমে ব্রহ্মার সদনে। ভক্তিভরে করপুটে প্রণমে চরণে।। রামেরে হেরিয়া **গৃষ্ট দেব প্র্যাকর**। আশীষ করিয়া তারে করেন আদর ।

অন্তেক্তিয়া কত কবিল সাদর কত কথা কয়ে বিধি ব্লামেব গোচর। বিধি করে শুন ব্লাম আমার বচন। জগতের সাধ সেই নিত্য নিরঞ্জন । अवात श्रवान (अंडे रवि कृषामय . সকলের আদি তিনি তিনি ইচ্ছাময়। তাঁহার অর্চ্চনা ভিন্ন কিছু নাই আর বিশের কারণ তিনি সবার আধার।। ভক্তিভাবে তাঁর পূক্তা করিন্তে সাধন। ভাবশ্য ভাহার হয় পাঁতক নাশন।। অতএব ভাঁরে ভাব একান্ত অন্তরে। ভক্তিভাবে পূজা কর দেবতা নিকরে ,। ইউদেব অরোধনা কর স্বর্ককণ . পিতার চরণ সদা করহ শ্বরণ। মাতার চরণ ভাব একান্ত অন্তরে সদা রাখ ভক্তি মতি তীদের উপরে । ওক্রপদ সদা কর আন্তরে স্মারণ তরুপদ ডিগ্র আর নাহি কিছু ধন। ক্ষষ্ট হন থক্তদেব যাহরে উপরে বিষম বিপদে তারে পদে পদে খেরে । গুরু তুষ্ট জগনুষ্ট জানিবে সুজন ভাহার উপরে শ্রীত হন পুরগণ । ওক্তদেব ভুষ্ট সধা যাহার উপরে। তাহারে আপদ দেখি পলায় অস্করে -ওক্তবের ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের সমান ব্রস্থাতিক গুরুদের জানিরে ধীয়ান।। শুকুহতে দিব্যাক্তা লড়ে সাধুজন। শুরুদের হরিভক্তি করেন অর্পন। যাবত জ্ঞানের মূল ওকমহোদয়। গুরু হতে জন্তুজান নাহিক সংশয়। তরুসম কড় নাহি স্কশত মাঝারে। মঙ্গল কারণ তিনি কহিনু তোমারে।। অহলানে মন্ত হয়ে ঠেই নরাধ্য গুরুর অর্চেনা নাহি করয়ে সাংন।

তাহার প্রপের ভার বলা এহি যায় ব্রন্ধহন্তা। পাপ আসি আক্রমে তাহায়। শুন শুন অন্তএৰ ওচে উপোধন ডক্তি করি সদা কর শুরুর অর্চন। ধরায় ক্ষরিয় সব করিলে সংহার ৷ প্রতিজ্ঞা পূবণ হৈল জানিকে ডোমার । একবিংশবার ক্ষত্র করিকে নিখন কিন্তু এক কথা বলি তম তপোধন।, প্রতি**তা** পূরণ বটে ইইল ভোমার। কিন্তু শিরোপরি হৈল পাতকের ভার।। কণ্ড শিশু কত যুবা করিল নিখন : কত গর্ভবতী নারী করিলে হনন। এই সৰ পাপ হতে যাহে মুক্তি হয়। ভাহার উপায় এবে কর মহোদা ।। ডোমাৰ প্ৰয় শুক্ল কেব পঞ্চানন। ভাঁহার নিকটে ত্রা করছ গমন। থেকপ আদেশ দেন দেব মহেশ্বর। সেইরূপ কার্য্য কর ওহে মুনিবর।। নিয়ে,র আদেশ ধর নিজ শিরোপরে পাতক মোচন হবে কহিনু তোমারে ।। ভোমার পরম শুরু দেব পৃঞ্জানন। তিনি **জগতের গুরু জানে সর্ব্বজন**। পরাপর শুরু তিনি এ ভব সংসারে। অবিলয়ে যাহ তুমি কৈলাস নগরে।। অমার বচন ধর ওহে তপোধন। विमय कत्रिया च्यात मादि श्रद्धाखन । পুরাণে পবিত্র কথা সুধার লহরী অম্বতালে ভবর্গেরে একমার ডবী ।





ভার্গবের কৈলাসপুরে গমন, গণপতিসহ বিবাদ ও শিবের আজ্ঞায় কামরূপে গমন

অনুস্তর জিজাসিল শৌনকাদিগণ। প্রকাশিয়া কহ সব বিধির নন্দন ।। ব্রন্দার আদেশে রাম কি কাজ করিল। বৈলাসে হাইয়া তথা কিব্ৰূপ ঘটিল 🛚 আদেশ দেন কিয়াপে দেব পঞ্চানন। কিরুপে রামের পাপ হয় বিমোচন।। এই সৰ কহ দেব করিয়া বিস্তার হানিতে বাসনা অতি হতেছে সবার 🕕 এতক বচন তমি বিধির নন্দন। ওন তন কহিলেন ওছে ঋষিগণ।: বিধির বচনে রাম একান্ত অন্তরে দ্রুতগঙ্গে চলি যান কৈলাস নগরে।। পরত্ত হাতেতে তাঁর আনন্দে মগন। <del>গুরুপদ পৃজিবারে করেন</del> গমন।। পুঞ্জিবেন শুরুপদ মনেতে বাসনা। ওক্লপত্নী হেরিবেন হুদয়ে কামনা। কৈলাসেতে হীরে হীরে উপনীত হন। কৈলাসের শোভা রাম করেন দর্শন।। দ্বারদেশে উপনীত ব্রাম মহোদর। দেখিলেন ডধা বসি আছে দ্বারীদ্বয় । নন্দী ভূঙ্গী দ্বারদেশে আছে দুইজন। ত্রিশৃক হাতেতে শোড়ে অতি বিজীবণ।। ভয়**ন্ধর বেশ পরা আছে** দেহিকার। রাম গিয়া কহে ছারী ছাড়হ দুয়ার।

এত **খলি দুই দিকে করে নিরীক্ষণ**। দুই দিকে গণপত্তি আর বড়ানন।। দৌহাকারে ঋষিবর করিয়া প্রণতি। কহিলেন স্বিনয়ে মধুর ভারতী া শিবের পরম শিষ্য আমি মহাত্মন। ভগুরাম নাম মম খবির নশন।। জমদগ্নি পিতা ময় গুন দুইজনে। দ্বার ছাড়ি দেহু যাব শিবের সদনে।। তরুপাদ দর্শন কহিব এখন। চরণে ভাহার গিয়া করিব বন্দন।। জনক জননী পদে করি নমস্কার। এখনি ফিব্রিব আমি ওন গুণাধার।। এতেক বচন গুনি দেব গণপতি। কহিলেন তন তন ওহে মহামতি।। এবে নাহি পাবে যেতে পুরীর ভিতরে। তাহার কাবণ শুন কহিগো তোমারে।। পিতা মাতা দুইজনে আছেন নিদ্রিত। তথায় ষাওয়া এখন নাহিক উচিত।। ক্ষণকাল এইস্থানে কর অবস্থান। অনুমতি হলে যাবে ওহে মতিমান । । গণেশের এইবাক্য করিয়া শ্রকণ মিষ্টভাবে কহে তাঁরে রাম তপোধন। কি কারণে নিবারিত্ব কহু মহামতি। শিব পাশে যাব আমি করিতে প্রণতি।। দৌহার চরণে আমি করিয়া বন্দন এখনি ফিরিব শুন ওহে গুজানন 🖽 ইথে নিবারণ করা মহে সমূচিত। অডএব মোরে দার ছাড়হ স্থরিত।। পরম গুরু আমার দেব পঞ্চানন। তাঁহার চরণে আমি করিব করন।। তাঁথার কুপায় আমি জয়ী ত্রিভূবনে। নিখন করেছি আমি অর্জ্জুন রাজনে ।। ক্ষত্রকুল মম হতে হরেছে সংহার। ধরাত্তের ক্ষত্রবংশ নাহি কোথা আর।

একবিংশবার ক্ষত্র করেছি নিধন . দয়া করি মোরে বর দিল পঞ্চানন । প্রতিজ্ঞা পূরণ করি শিবের কুলায় ৷ পান্তপত অন্ত্ৰ শিব দিয়াছে আমায় : করেছেন দয়া মোরে দেবী ক্ষেমকরী। অতএব ছাড় দার ধাব ত্রা করি।। পিভাঘাতা দেখিল্য করি দরশন তাঁহাদের দোঁহাপদে করিয়া বন্দন।। শীন্তগতি ফিরি আমি আসিব হেথায়। ষ্ণতএৰ ছাড় দ্বার মিনতি তোমায়। যুদ্ধকার্ক্ত শিক্ষাশে করি নিবেদন শীয়গতি পুনঃ হেথা স্বাসিব এখন। অভএৰ মোৰ বাক্য ভন গণপতি দার ছাড়ি দেহ মোরে অতি দ্রুতগতি। এত বলি ভৃগুরাম পুলক অন্তব্নে। গমনে উদ্যোগ করে পুরীর ভিতরে । তাহ্য দেখি গণপতি কহে পুনরায়। ভন ভন মহামতি কহি যে ভোমায়। ক্ষণেক দাঁড়াও হেথা আমার বচন। ষাহা যাহা বলি তাহা করহ শ্রবণ । কেমনে ফাইবে তৃমি পুরীর ভিতরে। জনক জননী দৌহে আছে শয্যাপরে।। নিস্রিত আহেন দেঁহে ভনহ বচন। একাসনে দুইজন করিয়া শয়ন।। কিল্লপে যাইবে বল তুমি গো তথায় এই হেতু নিবারণ করেছি তোমায়।। আমার বচন নাই করিছ শ্রবণ। এ কেমন রীতি তব করি দরশন। হেন ব্যবহার বল কি হেড় ভোমার। ভ্যানীকল হয়ে কেন হেন হ্যবহার।। পুরীর ভিতরে যেতে না পাবে কখন। দ্বাগরিত হলে পরে করিবে গমন।। এত্রেক বচন রাম করিয়া শ্রবণ। মনে যনে হাস্য করে মহাতপোধন

বিনীত বচনে পরে কহে মহামতি। মম বাক্য তন খন ওহে গণপতি 🖂 এল্লপ বচন নাহি বল পুনব্ধরি . পুত্র প্রতি হেন বাক্য নহে যুক্তিসার ।। আমার প্রতি কেন এক্সগ কলে। অন্দরে অবশা আমি করিব গমন।। গণপতি শুন শুন বচন আমার। কর্ত্তব্য করিব আমি ওহে গুণাধার।। দেব দেব মহে<del>খ</del>র বিশ্বের কারণ। বিশ্বের জননী জানি ক্ষেম্বর্বী হন।। জনক জননী দেঁহে শঙ্কর শঙ্করী: মায়ের নিকটে যেতে কিবা ভয় করি।। জননী পাশেতে সজ্জা শিশু কোথা করে। অতএব তব বাক্য মনে নাহি ধরে।। প্রোমার বচন নাহি করিব প্রকা। প্লবৈশিব অন্তঃপুরে জানিবে এখন । এতেক বচন শুনি দেব গণপুতি ইইলেন অন্তরেতে অতি ক্রোধমতি।। সর্বোধে কহেন গুন গুহে তপোধন। পিতা মাতা জাগরিত হন খতক্ষণ। ভাৰত এখানে বন মুনির তলয় তারপর জন্তঃপুরে যাবে মহাশয়। ' এতেক বচন শুনি হিজের নন্দন গণেশ উপরে রোখ করিয়া তখন।। নির্ভয় অন্তরে রাম পুরী মধ্যে ধার। হক্তেতে পরও ধরি হ্রুত গতি যার।। ডাহা দেখি গণপতি সরোহ অন্তরে। লোহিত স্লোচন ধরি দাঁড়ালেন দ্বারে।। পুনঃ পুনঃ তপোধনে করেন বারণ। কিছুতে না শুনে রাম মহাতপোধন । যত নিবারণ করে দেব সম্বোদর। তত নাহি বাব্য মানে মহর্ষি প্রবর।। রোযভরে চলে রাম পুরীর ভিতরে। গণেশ ডর্থসদা করে অতি রোহভরে।

সূহোধিয়া গণপতি করে নিবারণ। ওহে ঋষি কেন তব হেন আচরণ।। নিবারণ নাহি শুন ওহে শ্ববিবর। ইহার উচিত ফল লভিবে সত্বর ।। আমার হাতেতে তব নাহি পরিত্রাণ। ক্ষণেক অপেক্ষা ঋষে কর এইস্থান 🕠 গণৈশের বাক্য নাহি করিয়া ভাবণ। দ্রুত গতি প্রীমধ্যে চলে তপোধন । নির্জ্ঞা হাদয়ে রাম চলিতে লাগিল। **পিছু হতে** গণপতি তাহাকে ধরিল।। দুইজনে টেলাটেলি করে বহুতর। পরশু ভূলিয়া ধরে মহর্ষি প্রবর উর্জহন্তে গণেশেরে মারিবারে যায় : ভাহা শেৰি ষড়ানন ক্ৰতগতি ধায় । রামেরে সমেধি কহে দেব ষড়ানন। হেন আচৰণ তব কেন তপোধন। উদাত হয়েছ তুমি গণেশে মারিতে। পরন্ত তুলিলে তুমি আপন হাতেতে।। শুরুপুত্রে বিনাশিতে তুমি তপোধন। নিজ করে অন্ত্র তুলি ক্ষরিলে ধারণ 👍 ভকতি যাহা ভোমার গুরুর উপরে। প্রত্যক্ষ ইইল ভাহা বৃঝিনু অন্তরে।। শুরুপুরে দেখিবে শুরুর সমান। এইত সকলে জানে বেদের প্রমাণ।। অন্ত্রক্ষেপ কর তুমি তাহার উপরে ক্রেন তব হেন বৃদ্ধি বলত আমারে।। আমার বচন এবে করহ শ্রবণ হেন অনুচিত কর্ম্ম না কর কখন। যদি হেন কর্ম তৃমি কর পুনরায়। অনৰ্থ ঘটিৰে তবে কহিনু তোমায়।। গুৰুদেবে তথ ভক্তি কিছু মাত্ৰ নাই। জানিলাম নিঃসংশয় কহি তব ঠাঁই। কার্ভিকের হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ। পরও রাখিল তবে মহাতপোধন।।

গণেশেরে ঠেলি কেলে মহারোষ ভবে। গণেশ পড়িয়া গেল ভূমির উপরে । পুনশ্চ গাঁড়ায় উঠি দেব গজানন। রোষবলে হয় তাঁর লোহিত লোচন। পিতৃশিষ্য তপোধন ভাবিয়া অন্তবে গণপতি নিজ ক্রোধ আপনি সম্বরে। তারপর তপোধনে করি সম্বোধন বিনয় বচনে কছে দেব গজানন ।। গুন খন যাহা বলি আমার ভারতী। পিতার পরম শিষ্য তুমি সহামতি।। অতএব শ্রাতুসম তৃমি যে আমার। এই হেতু ক্ষমিলাম নিজের কুমার। নৈলে পরিত্রাণ নাহি লভিডে কখন আমার বচন সত্য ওহে তপোধন 🕕 তোমারে বলিলে কিছু জনক স্তাননী। কু্দ্ধ হন পাছে ভয় মনে মনে গণি।। সে হেণ্ডু ক্ষমিনু ভোষা ওচ্ছে তপোধন। এখন আমার বাক্য করহ প্রবণ । ব্রিজের নন্দন হয়ে এত অহস্কার। কুম্বজীব তুলা জান আমারে তোমার।। অতিথি ভাবিয়া তোমা ক্ষমি এইবার নতুবা কথন যেতে শমন আগার 🛭 মহাশিষ্য ভূমি ঋয়ে এইলে কারণ। ক্ষমিলাম আজি ছোমা ওহে ডপোধন।। যেমন অন্যায় তব হেরি ব্যবহার। ইহাতে নিশ্চয় তুমি যেতে যমাগার 🕡 শিব্যজ্ঞানে ক্ষমিলাম জানিবে তোমারে। আর নাহি রোক মম তোমার উপরে।। কণকল এইস্থানে কর অবস্থান শিবশিবাপাশে পরে করিবে প্রয়াণ । এতেক বচন শুনি তৃত্যরাম কয়। এখানে না রব আমি শুন মহানয়। তুমি বাহা ইচ্ছা কর আমার গোচরে। এত বলি চলে রাম জনর ভিতরে ।

তাহা হেরি গণপতি অতিকৃদ্ধ মন। বাহু পশারিয়া রামে ধরিত তথন 🕠 রোবওরে করে রাম গণেশ দেবেরে। দেখিব ভোমার দেহ কত বল ধরে। এত বলি ভৃগুরাম পরত লইয়ে। গণেশ উপরে ফেলে কুপিত ইইরে।। শিবের অবার্থ অন্ত ভতি বিভাঁগণ। লম্বোদর উপরৈতে ফেলে তপোধন। মহাবৈগে চলে অস্ত্র খেন ছতাশন। নিবারিতে নাহি পারে দেব গছানন। সূর্য্যসম মহাডেজ সেই অন্ত গরে সে অন্ত পড়িল পিয়া গণেশ উপরে।। সেঁই বাণ মহাবেগে পশিল যখন। মুর্ক্তিত ইইয়া পড়ে দেব গজানন।। কার্ত্তিক ইণ্ড্যাদি দবে করে হাগ্রকার। সুরগণ ঘোরববে কান্দে তানিবার। স্বখন মুচ্ছিত হয় দেব গজনেন। জ্বগৰ তখন কাঁপে অতি ক্ষম্মন।। **সেই শব্দে কাঁপি উঠে** এতিন ভূবন। ভীত হয়ে উঠে যত জগতের জন । অকালে প্রদায় বেন ঘটিয়া উঠিল। কৈলাস নগরে সবে অজ্ঞান হইল।। শিবশিবা নিদ্রাত্যাগ করিয়া তখন **ত্বৰ হয়ে মৌনভাবে বহে** দুইজন। বাহির ইইয়া দেটি আসে হৃতগতি। দারেতে আসিয়া দেখে দেব গণপতি।। মুর্ফিজ ইইরা ভূমে আছে অচেতন অবিরক রক্ত ধার্য হতেছে ঋরণ।। দশন ভাঙ্গিয়া রক্ত পড়িছে ধরায়। শোণিস্তের নদী বহে একি যোর দাহ।। দীড়ায়ে রয়েছে তথা রাম তপোধন কুঠার হাতেতে করি অতি বিভীবণ।। তাই দেখি মহেশ্বর বিশ্বিত হৃদয়। ক্তগতি গণেশেরে কোলে করি লয়।। মিরের স্পর্লেডে পুর লডিলেন ফান পিতৃপানে একদৃষ্টে চাহে মতিমান্। রামেরে হেরিয়া দেব দেব গণপতি অধ্যেমুখে হেঁটমাথে করে অবস্থিতি।। মহেশ্বর বড়াননে জিজ্ঞানে ভখন কার্ত্তিক সমস্ত করে পিতার সদন । তাহা তানি মহেশ্বর জরেন ডিখন মনে মনে ভাবে দেব এ কিবা ঘটনা । পুত্ৰ হেঙি অতি ক্ৰুদ্ধ দেবী মহেশ্বরী লোহিত লোচনে চাহে রামের উপরি।। গণেশের ভগ্ন দন্ত করি দরশন। ধরাতনে পড়ি সতী করেন রোদন মহেপৰ পৰ্ণেশেৰে অঙ্কেতে লইয়ে। প্রবোধ দিলেন কও সাস্ত্রনা করিয়ে।। পূত্রমুখ ঘন ঘন করেন চুয়ন। ঘন ঘন শান্তবাকা করেন বর্ষণ।। নানামতে শান্তকথা কহেন তাঁহারে। মাতার প্রবাহে পুত্র শান্তভাব ধরে । পুরাদে সুধার কথা অতি মনোরম। ক্ষবণ করিলে হয় পা**ল বিনাশন** । বেই দ্বন শুনে ইহা অতি ভক্তিভারে। ভবার্ণযে সেইজন অবহেনে ভরে।। ভাই বলে কবিবর ওয়ে মুঢ়মন . একান্ত অন্তরে কর শ্রীহরি স্মরণ। 🛚



ভূওবাদের প্রতি ভগবতীর রোষ

অওএর মায়ামোহ ভাজি বুদ্ধিমান। নিতাভত্ত কৃষ্ণভক্তি ফলন সন্ধান

ব্রহ্মার তনম করে শুন ঋষিপুণ, তারপর হয় যাহা আশ্চর্য্য ঘটন । গণপতি অখোমুধে হেঁটমাথে রয় শোণিতের ধারা অন্সে গুবিরও বয় । পাবর্বতী হৈরিয়া ভাহা কয়েন রোদন। শিবেরে সম্বোধি কহে মধুর বচন। ণ্ডন গুন নিবেদন ওহে গঞ্চানন। কৃপাময় কৃপা করি করহ শ্রবণ।। অধিনী কিন্ধরী তব বিদিত ভুবনে প্রয়োজন কিবা মোর জীবন ধারণে।। জগতের পিতা তুমি সব্ববিশ্বময়। তোমাব নিকটে সব সম্ভান হয় । তথ পাশে ছোট বড ভেলভেদ নাই সমভাব ভাব সবে শুনগো গোঁসাই।। এই হেতু শুন দেব মম নিবেদন। বল গণেশেরে মারে কিসের কারণ সমৃচিত বিবেচনা করি দয়াধার। সবার সাক্ষাতে কর উচিত বিচার।। তোমার পরম শিষ্য এই তপোধন গণপতি সহ কৈল কলহ এখন । যাহার ইহাতে দোষ করছ বিচার। নিবেদন ভব পাশে ওবে গুণামার। ষার দোষ ষেই রূপ হবে দরুশন। তাহারে দেরাপ গও দিবে পঞ্চান্ন কার্ক্তিকের উপস্থিত অছিল এখানে। জিজ্ঞাসা করহ প্রভু তাহার সদনে। কি দোষ করিল কেবা জান পঞ্চাসন সমুচিও শাস্তি দেও এই নিবেদন।। কাৰ্ন্তিকেয় মিথ্যা কথা কভু না কহিবে। কৃহিলে নরক মাঝে ভবশ্য মজিবে। মিধ্যা সাক্ষ্য ষেইজন করয়ে অর্পণ। লোভে বদীভূত হয় যেই দুরজন।। সমূচিত ফল পায় সেই দুরমতি শ্বস্থিয়ে নরকে তার জানিবে কভি।।

যাবত ধরায় রহে শূশাক ডাঙ্কর : ভাবত রহিবে দেই নবক ভিতর।। আরো শুন আশুগুরুষ মুমু নিবেদন। সুবিচার দৃই পক্ষে করে যেইজন।। শ্রেহবশে যদি কেহু অবিচার করে। সে জন অস্তিয়ে যাবে নরক মাধারে । গুন বলি পঞ্চানন মম নিবেদন। শোকেতে কাতর আমি হয়েছি এখন।। পুরের অবস্থা হেব্রি হাদয় আমার। শোকেতে কাতর অতি ওহে গুণাধার। আশুতোষ এত বলি ভবানী শম্বরী। সহসা চাহিয়া দেখ রায়েশ্ব উপরি।। রামের হেরিয়া দেব কুপিত অন্তর স্তাসন সম জুলে তাঁহার অন্তর।। ঘূৰ্ণত নয়নে দেবী কহে ভৃগুৱায়ে বলিতেছি শুসন্তন ডোমার সদনে।। কি কারণে গণেশেরে করিলে প্রহার। বল বল সত্য করি নিকটে আমার।। বিধের বংশেতে হয় ভোমার জনম পরম ধার্ম্মিক ডুমি বিষ্ণু পরায়ণ।। তোমার জনক ছিল অতিখণবান। সতত হরিতে মতি বাধিত ধীমান।। সক্তম রাখিত মতি হরির চরণে। তাঁহার যতেক শুণ বিদিত ভূবনে।। রেণুকা ভোমার মাতা পত্তি পরায়না। ঠাঁর সম সতী সাধবী না হেবি ললনা । পতি সহ অনুমৃতা সেই নারী হয় বিষ্ণুভজ সেই নারী নাহিক সংশয়। তাঁহার ভনর হয়ে তুমি মহামতি। কেন হেন কার্যা কর বলহ সম্প্রতি।। শিকের পরম শিষ্য তৃমি মহাত্মন্। শিবৰরে বলবান হয়েছ এখন। নিঃশ্বত্র করিলে হরা মহেশ্বর বরে। শিববরে নিঃক্ষতিয় করিলে ধরারে ।

ভাহার উচিত ফল করিলে সাধন। <del>তক্লর দক্ষিণা</del> দিলে উচিত এখন । গুৰু পত্ৰ প্ৰতি কৈলে অন্ত্ৰের প্ৰহার শুকুরে দক্ষিণা দিলে করিয়া বিচার । অধিক বলিব কিবা ওহে তপোধন। মহেশর শিষ্য বলি রহিত জীবন । নৈলে এতক্ষণ তব জীবন যহিত তোমারে শমন-গৃহে যহিতে ইইভ । তোমাপেক্ষা বলবান এই গণপতি। তোমারে নাশিতে পারে এই মহামতি।। ভোমার অধিক শক্তি ধরে গজানন অধিক বলিব কিবা ওছে তলোধন।. ক্ষমিয়াছে গুণপতি জনিবে তোমারে শিবের পরম শিখ্য জানিয়া জন্তরে । নৈলে তব পাশে পুত্র হয় পরাজয়। কভু না সম্ভবে ইহা ওহে মহাশয়।। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরগণে করিয়া নিখন অহম্বারে মন্ত্রহয়ে কর বিচরণ । কি কারণে কর তুমি এত অহ্কার। তৰ সম বীত্ত কত আছে গুণাধাৰ তব সম কোটি বীয়ে করিছে নিধন। শকতি ধরুয়ে এই দেখ গজানন। কৃষ্ণ অংশে গণপতি নিজ জন্ম ধরে কৃষ্ণ সম বল ধরে আপন ঋডরে 🕕 তাহারে প্রহার তুমি এত অহঙ্কার। উচিত কৰেছ কা<del>জ</del> গুহে <del>গুণা</del>ধার। শিবের বংশেতে জন্মে দেব গজানন। সবার আগেতে পূজা এই সেব হন । এইরপ নলো কথা কহে সুরেশ্বরী অকন্মাৎ কুন্ড হয়ে উঠে দিগম্বরী। রোমে অন্ধ দেবী হন আপন অন্তরে দেখিতে দেখিতে ভয়ঞ্চর বেশ ধরে। মুক্তকেশী ভীমাবেশা করে অসিধারী। নাচিতে লাগিল দেবী এলোকেশ কবি।।

ভৃত্তরায়ে বিনাশিতে কবিয়া যনন। ভার দিকে ঘনখন কর নিরীক্ষণ।। ভুগুরামে সম্বোধিয়া কছেন ভবানী। মম বাক্য ভনকন ওয়ে মহামুনি।। তুমি মূচমতি অতি বিপ্লের নন্দন। গালেল উপরে কর অন্ত নি**ক্ষেপ**ণ। 🕫 ব্যক্তপাত গণেশের করিলে সাধন দুরাচার হেরি তব কেন আচরণ।। শিহের পরম শিষ্য জানিয়া তোমারে ক্ষমিয়াছে গজনন স্কানিবে সম্ভৱে ।। আমার বাক্য এখন কররে শ্রবণ নিশ্তয় য'ইবি তুই শমন ডবন । বিপ্রবংশে জন্মেছিস তুই পাপমতি। অহ্বার এড কেন হেরি যে সম্প্রতি । সাপথ করিয়াছিলে ক্ষত্রিয় নাশিতে। কাৰ বলে বল দেখি আমার সক্ষেতে 🔒 মনে মনে ভাব দেখি ওরে দুরাত্বন্ সূচদ্র সহিতে যুদ্ধ করিলি যখন।। কি দশা ইইড তোর ভাব দুরমতি অন্তরে শারণ এবে করহ সম্প্রতি।। আমি রণভূমে যথে কবিনু গমন। কি দশা ইইড তোর ভাব দুরাতুন্ । মহাকালী রূপ আমি করিয়া ধারণ তব ক্ষিপ্ত শর সবে করিয়া গ্রহণ । গুরাস করিয়াছিনু ভাবহ অন্তব্নে। কার বলে জয়ী হলে তথন সমরে।। সমূচিত ফল আজি করিব প্রদান। জাননা কি দুরমতি উচিত বিধান সমূচিত শিক্ষা আজি দেব বে ভোমারে। ভয় নাহি করি কারে জগত মাঝারে।। প্রতীক্ষা ক্ষণেক কর ওরে দুরাত্মন। দেখিব ভোমারে অন্য রক্ষে কোনজন । প্রহারিলে যবে তুমি আপন সম্ভানে। তাহার উচিত শান্তি দিব হে এবানে ।।

তাহার উচিত ফল দিব সুরায়ন আমার হাতেতে যাবি শমন-সদন।। ডোমার পরম শুরু দেব-মহেশ্ব । দেখি কত বল ধরে সেই ন্টিগমর।। ডোমারে বৃষ্ণুব আন্তি দেখিব নয়নে। আমার হাতেতে বাবি শমন-ভবনে।। প্রহারিলি মম পুরে ওরে দুরাচার। এক বলি শূল দেবী করেন প্রহার।। হরিরে স্থাগণ করে রাম মহামতি। বলে প্রভূ রক্ষা কর অধিলের পতি।। ভাগতির গতি ভূমি নিত্য নিরঞ্জন। বিষম সায়ে পড়েছি রক্ষহ এখন।। ফদি নাহি ৰক্ষ নাথ বিপদে ভামারে। কে আর বলহু রক্ষা বিপদেতে করে । হয়েছেন ক্রন্ধমতি ভবানী সৃপরী। পরিত্রাণ নাহি আর ওনাগো গ্রীহরি।। বিশ্বের কারণ ভূমি সংসারের সার : বিষম বিগদে হরি রক্ষ এই করে।। কি হবে আমার গতি ওহে সনাতন। লক্ষ্মীনাথ রক্ষা কর অথিস ভারণ ।। এইরূপে ভূওরাম ত্থাপন অন্তরে। এক মনে চিস্তা করে ৰূপত পিতারে।। চিন্তামণি অন্তর্যামী নিতা নিরপ্তন। ভানিকেন মনে মনে খদুকুলধন।। দয়ার সাগর দেব দয়ার আধার। মানস করেন রামে করিতে উদ্ধার।। আহা মরি কৃপাময় জগত বিহারী. ডক্ত অনুগত সদা দেব দেব হরি । তাঁহার উপরে ডণ্ডি রাথে ফেইজন। দুর্গতি তাহার হয় সমূলে নিধন।। বিপদ ভাহারে কভু মেরিবারে নারে সেই জন জনায়ালৈ ভবার্গবে তল্পে । বিপদে পড়েছে রাম মহাতপোধন ধ্যাকুলিত হন হেথা দেব নিবঞ্জন।

ভাবিয়া আকৃল হন জগত বিহারী। দেব দেব হরি যিনি ভবের কাভারী।



দ্বিজবেশে কৈলাসে শ্রীহরির আগমন ও ভৃগুরামের উদ্ধার

कहित्नन भरिशन अनात कुमारत। আকুল ইইয়া ভৃগুরাম কিবা করে 🕡 বল বল ওয়ে দেব বিধির নন্দন। কি কাজ করেন পরে দেব নিরপ্তন।। রামের আকুল হেরি গোলকবিহারী। কি কাজ করেন ডাহা বল তুরা করি।। দয়ার সাগর তিনি দয়ার আখার । কিরাপে করেন বল রামের উদ্ধার . হলেন কিন্তাপে শাস্ত দেবী দিগস্থরী। কি কান্ধ করিল বল দেব ত্রিপুরারি। এই সৰ স্থানিবারে করি আকিখন। ত্বরা করি বল ওছে বিধির নন্দম।। এত শুনি বিধি সূত কহেন তখন। বলিতেছি বিস্তাবিয়া অপুর্ব্ব কথন।। অন্তর্যামী নারায়ণ দেব নিরম্ভন মনে মনে বহুক্তগু করেন চিন্তদ।। ভারপর ভৃগুরামে করিতে উদ্ধার। বিভশিশু কপ ধরে দয়ার আধার ।। অপুর্ব্ব দ্বিজের বেশ কবিয়া ধারণ। ষ্টারে ধীরে কৈলাসেতে উপনীত হন।। আহা কি সুন্দররূপ যেন দিবাকর। উথলিছে দেহপ্রভা যেন অগ্নিকর ,।

অতিথি ইইয়া দেব কবি আগমন। ছিজ্ঞবেশে শিগপূপে উপনীত হন ষ্ণেত বাস পরিধান অতি মনোহয়। তুলদীর মালা কঠে অতীব সুন্দর। শেভিডেছে একদন্ত উচার বদনে ৷ নাসাতে জিলক শোভে না যায় ফানি।। **কেয়ুর বলয়ে শেভে বাছর মুগ্**ল। লগাটো ত্রিপুত কিবা অতি মনোহর। বন্ধে যঞ্জ উপবীত কিবা শোভা পায়। অভ্রিথ হেরিয়া শিব পুলকিত কায় । প্রণাম করেন শিব অন্তিথি চরারে। অন্যান্য সকলে যাহা বিহিত বিধানে : , ছিজপদে নমস্থার করেন পার্বেডী আশীষ করেন বিপ্র অধিলের পত্তি।। অতিথির পূজা করে দেব পৃঞ্চানন , কুশ্ল জিজাসা শিবে করিল ব্রাস্কাণ। অতিথি গুজিল শিৰ নানা উপাচাৱে মহাদেব করে সব ভক্তির ভরে । মিষ্টভাবে অতিথিরে কবি সম্বোধন। বিনয় বচনে কহে মেব পঞ্চানন।। কুৰ্ণল সক্ৰিয়া মাম তব আগমনে *নার্থক হৈ*নু আজি তব দরশনে ,। তোমারে হেরিয়া দেব পরিত্র ইইল। ত্ৰৰ দৰ্শনে মন জীবন সফল। ভোমাৰ চৰুণ থান্ধি কহিন্ সেবন শ**্ল জনন ম**ৰ সাৰ্থক জীৱন 🖽 ব্ৰা**ন্ধণ** যদাপি আন্ধে হইয়া জন্তিথি . তাহারে পৃক্তিবে সাধু করিয়া ভক্তি। বিপ্রস্ত্ ডিল্ল নহে দেব নারায়ণ। মেই ৰিষ্ণু সেউ বিপ্ৰ বেদের বচন। বিপ্ররূপে হরি ব্যাপ্ত ভগত-সংসারে। যিজনেবা **ঘেই**জন ভত্তিভবে করে । বিষ্ণু পুজাফল পায় প্ৰেই সাধুজন। উহার অন্যঞ্চ নাহি জানিবে কখন।

বিষ্ণুর অংশেতে জন্ম ষত নিপ্রাণনতি। বিপ্রেরে পৃজিলে হয় অন্তিমে সুগতি ,। অতিথি সন্ত'ষ্ট হয় খাহার উপর। শ্বরারণ তার প্রতি **প্রকৃত্র অন্ত**র। তাহারে বিপদ নাছি করে আক্রেম্বন। রক্ষা করে সেইজনে দেব এরোয়ণ। অভিথি সেবার ফল বল' নাহি যায়। ভ:গ্য**বশে সু**গ্রতিথি সাধুন্ধন পায়।। **অ**তিধি শেবিলে হয় মহাপুণ্যোদয়। ক্তাৰ সম নাহি পূণ্য ওচে ঋষিচয় । তীথসানে যেই পুণ্য হয় উপার্জন অভিধি সেবিহে তাহা শাম্বের বচন । ব্রত আদি উপবাদ কৈলে যেই ফল। অতিথি সেবিজে <mark>তাহা অবশ্য সফল ।</mark> অতিথির পূক্তা নাহি মেইজন করে সেই জন দুরাচার এভং সংসারে ।। তাহার পাপের কথা বলা নাহে যায় নরকে ভাঁহার বাস কহিনু সবায়। জতিথি বিমুধ হয় যাহার আগারে। সবর্ধ পূণ্য নম্ভ তার শাক্তের বিচারে ।) তাহার যতেক পুণ্য করিয়া গ্রহণ। অতিথি চলিয়া যায় শান্তের বচৰ 🗤 অতিথি ফিবিরা যায় গৃহ হতে হার। তাহাঁত্রে পাতক সব দেয় আপুনার।, সেই পাপভার লয়ে নিজ শিরোপরে মহাপালী রাপে খোরে ক্ষণত সংলাতে। অভিথি বিসুখ করে মেই দুরজ্ঞন তার প্রতি রুট হন যত সেবগণ। **जिक्द राजिंद क्षेत्र वला नाहि सं**स বৰ্ণন কবিৰ কিছু গুনহ সবায় । মেই জন নরদেহ করিয়া ধারণ গোইত্যা পাতক করে হয়ে কুদ্ধ মন । সেই জন অস্ত্ৰকালে যেই সল পায় জড়িথি বিদ্বেষী হয় মেজন ধরায়।

সেই পালে সেই জন হয় নিমগন। শান্ত্রের প্রমাণ ইহা ওহে ঋষিণণ 🗤 যে জন ন্ত্রী হত্যা করে অবনী মাঝারে। ভাহার মতেক পাপ শাস্ত্রের বিচারে।। অতিথি বিদেশী হয় সে পাপে মগন। শান্ত্রের বচন মিধ্যা করে কল্যচন।। কৃতমু পাপের ফল যেই জন পায়। বন্ধ হত্যা পাপে মগ্ন জানিবে তাহায়।। নিস্কের পাপ আসি সেই জনে বেরে , শান্ত্রের বচনে ইহা কহিনু সবারে পিতা মাতা প্রতি কটু কহে যেই জন যতেক পাপ তাহার আছমে লিখন। অডিথি বিদ্বেধী ডোবে সে পাপ পক্টিলে। সেই জন মরকেতে পড়ে অন্তকালে।। অশ্বত্থ ছেদন করে যেই দুবজন ৷ তাহার যতেক পাপ ওহে ঋষিগণ। অতিথি বিমুখ হলে সেই পাপ হয় নরকে তাহার গতি জানিবে নিশ্চয়। বিপ্র হয়ে যেইজন সন্মা নাহি করে। স্থাপ্য ধন প্রবঞ্চনা করি সেই হরে । শূদ্র শব বিপ্র হয়ে যে করে বহন धकामनी नादि करत्र राष्ट्र विश्वक्रम ।। যেই জন সমাসক্ত বেশ্যার উপরে এই সহ ছলে আসি সেই পাপ ছেরে।। অতিথি বিমুখ করে যেই দুরজন যেই পাপ তারে আসি করে আক্রমণ।। বেইজন অন্তকালে ত্যব্বিয়া জীবন। **বুজীপাক** শরকেতে করয়ে গমন।। শিবের এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবদে : অতিথি ব্রাহ্মণ কহে মধুর ৰচনে।। গঞ্জীর স্বরেতে শিবে করি মুম্বোধন , গুন গুন কহিলেন ওহে পঞ্চানন।। ওন ওন হৈমবতী বলিগো তোমারে। মেই হেডু আসিয়াছি কৈলাস নগরে।

ওন ওন মম আগমনের কারণ। ষেই হেন্ত আসিলাম কৈলাস ভবন।। হৈমবতী ক্রন্ধমতি জানিয়া অন্তবে। সেই হেতু আসিয়াছি কৈলাস নগরে।। কলহের কথা কর্ণে করিয়া শ্রবণ। সেই হেতু আসিয়াছি কৈলাস ভবন।। মম বাক্য শুন শুন ওহে পশুপতি। পরম বৈফৰ এই রাম মহামতি।। হরিভক্ত হরিগত জীবন ইহার সদা চিত্তে হরিপদ হাদ্যা মাঝার ।। উহার উপরে ক্রুদ্ধ দেবী হৈমবতী। সেই হেডু আসিয়াছি কৈলাস-বসভি।। উহারে রক্ষার হেতু মম আগমন ওন ওন হৈয়কতী ওন পঞ্চানন। বৈষ্ণৰ হয় যে জন বিশ্বের মাঝারে মৃত্যু নাহি কভু তার জানিবে অন্তরে । ভক্ত অনুগত সেই দেব নারায়ণ। ভক্তেবে রক্ষেন তিনি করিয়া যতন! ভক্তের রক্ষ'র হেতু একান্ত অন্তরে ব্রীহরি এমেণ সদা জগত সংসারে। ভক্ত হেতু সদা তিনি অতীব চপল। ভক্তেরে রক্ষিতে সদা ব্যাকুল অন্তর 🖽 ভাক্তের জনক তিনি ভাতের জননী ভত্তের কাদ সদা ওচে শূলপানী ়া ভক্তেরে রক্ষিতে সদা চক্র দয়ে করে। শ্রমিছেন নিরম্ভর এই চরাচরে।। বিশ্বের জীবন ডিনি জগত জীবন অসাধ্য নাহি তাহার এ তিন ভবন। আব খন পঞানন বচন আয়াব শুরু সেবা সদা করে ষেই গুণাধার। কমলার প্রতি ভারে করেন রক্ষণ . এ তিন ভূবনে সেই অতি সাধুজন। যেই জন শুরু সেবা কছু নাহি করে। তার সম পালী নাহি ভূবন ভিতরে।।

সেই জন অন্তকালে ত্যক্তিয়া জীবন। মহাঘোৱে নবকেতে হয় নিমগন।' শুকু প্রতি যে দুর্ঘতি শুক্তি নাহি করে। পাপের ভার তাহার কে সইতে পারে। পালের শান্তি তাহার সংখ্যা নাহি হয়। বঙ্গিলাম কথ্য কথা জানিবে নিশ্চয়। যেই জন ডণ্ডি করে গুরুর উপরে গুরুর অর্চনা করে একান্ত অন্তরে।। ডাহার যতেক ভাগ্য বলিবার নয় সে জন সূজন অতি নাহিক সংশয় । সেই জন পণ্যবান এডৰ সংসারে ধন্যবাদ যোগ্য ষেই জানিবে অন্তরে ,। সেই জন অতি সুখী ওহে পন্তপতি। তার সম নাহি সুখী ওগো হৈমবর্তী। তাহার উপরে তুষ্ট যত দেবগণ তাহার পুণ্যের ফল কে করে কীর্তন। তীর্থস্থানে ষেই পূণ্য হয় উপার্জ্জন। ব্রত উপধানে বাহা পার সাধুজন। ভাহার অধিক ফল সেইজন পায়। নাহিক সন্দেহ ইথে কহিনু তোময়ে । ব্রদা সম গুরুদেব নাহিক সংশয়। বিষ্ণুতুল্য হন গুরু জানিবে নিশ্চয় । যোগেশ্বর শুকুদেব নাহ্কি সংশয় বিষ্ণু তুল্য হন শুরু জানিবে নিশ্চয়। যোগেশ্বর শুরুদেব জানিবে অস্করে সকলেরে মূজগুরু শান্ত্রের বিচারে। দেবীরূপী গুরুদের শান্ত্রের বচন ৷ তক বিনা ক্রিয়াকাও না হয় সাধন। সবার প্রধান শুরু জানিবে অন্তরে। অতএৰ ভন শিব কহি যে ভোগারে পরওরামের শুরু তুমি পশুপতি। <del>পরম ভক্ত</del> তোমার রাম মহামণ্ডি । হৈমধতী কুদ্ধ অতি আছেন অন্তরে। নাশিবেন ভাৰ্গবৈৱে এই ৰাঞ্ছা করে ।

ভন ভন হৈম্বতী আমার বনে। কিন্তু এক কথা বলি শুন পঞ্চানন।। গুরুভক্তে বধ করে ছেন সাধ্য কার শিবশিষা হয় এই খবির কুমার। গুরুর জননী ভূমি ওপো হৈমবতী। জননী হইতে শ্রেষ্ঠ তুমি গুণবর্তী।। তোমার তনয় তুল্য এই ভৃগরাম ত্তবে কেন কর ব্রোষ প্রাকৃত সমান। ভূওবামে গজাননে কিছু ,ওদ নাই। দুইৰুন তব পুত্ৰ কহি ছব ঠাঁই। ক্রোধ করা অনুচিত পুত্রের উপরে আরো এক কথা বলি ধরহ অস্তুরে 🕕 কলহ শিষ্যের সহ করিলে ঘটন অযুশ ভাহাতে মাত্র বেদের বচন।। অন্তএব মম বাকা শুন হৈমবতী। পুত্র তুলা হয় তব রাম মহাথতি । গণপতি কার্ন্তিকেয় এই দুইজন। তোমার তনয় আছে বিখ্যাত ভূকন । এবে এক পুত্র হৈল যেই মহামতি। তিন পুত্র হৈল তব শুন হৈমবতী 🕠 দৈবের লিখন কভু না যার খণ্ডন। আপন কর্ম্মের ফল ভুঞ্জে সবর্বজন।। আমাত পেয়েছে তব পুত্র গণপতি। বিধির লিখন ইহা ওণো হৈমবতী।। আমার বচন দেবী করহ শ্রবণ। হাদয় হইতে ক্রোধ কর সম্বরণ।: ক্ষমা কর ডগুরাম ওগো গুণবতী সর্বপূজ্য তব পুত্র এই গণপতি অদ্য হতে ভূমিতলে ইইল বিধান। য়ে জন লইবে সদা গলেশের নাম। গণেশের অষ্ট্রনায় হইলে কীর্ভন। জীবের যতেক পাপ হবে কিনাশন। হেবছ গগেশ এক দম্ভ গজানন। সূর্পকর্ণ গুহাগ্রন্থ বিদ্ববিনাশন।

লম্বোদর এই তাষ্ট নাম যেই লয়। ভৰবন্ধ ঘুদ্ৰতোর নাহিক সংবয় ।। বিশ্ববিদাশন নাম করিলে স্মরণ। মাবজীয় বিদ্ন তার হয় বিনাশন।। **েই জন ভক্তিভাবে গণেনে গৃজিবে**। সেই জন অন্তকালে বৈকৃষ্ঠে ৰাইবে।। পঞ্চ উপচারে কিন্তা ষেড্শোপচারে। বেই কন পূজা করে গণেশ দেবেরে। উপহার নানাবিধ করয়ে প্রদান অষ্টনাম সংকীর্ন্তন মূখে অবিরাম। তাহার যতেক পুণ্য কি বলিতে পারি। তাহারে রক্ষেণ সদা ভবের কাণ্ডারী। গণেকোর প্রজা আগে করিয়া সাধন। তার পর স্ঞিবেক অন্য দেক্পণ যেই জন গুণেলেরে আগে না পুঞ্জিবে। অন্য দেবে পূজা করে একান্ত হ্রদয়ে।। তাহার যতেক পূজা সকলি বিফল। তাহার উপরে রুষ্ট অমর নিকর। বলিব অধিক কিবা শিব সীমন্তিনী। গ**লেশ সম**নে এই বাম মহামুনি। ষেমন তোমার পুত্র দেব গরুনেন। তেমতি স্তানিও সেবী এই তপোধন। ক্রোৰ সমূচিত নহে উহার উপরে। আমার বচন ধর জ্ঞ'পন জম্ববে। ঋষির উপরে রোধ করে সম্বরণ পুত্রভাবে সদ্য ভাব আ্মার বচন | বিপ্রক্রপী এত বলি দেব নারায়ণ মৌনভাবে অবস্থান করেন তখন 🔻 অতঃপর বচন দেবী গুনিয়া শ্রবণে | ত্রেণং সম্বরণ করে আপনার মনে। শস্তভাবে মহেশ্বরী কবিয়া ধারণ সৃস্থচিত্তে আসরেতে বলেন ভখন।, প্রাণের সুধা কথা অতি মনোহর। ভনিলে পবিত্র হয় পাষণ্ড অস্তব।



## রাম কর্তৃক হৈমবতীর স্তব, কৈমবতীর রোখ শান্তি ও রামের কামরূপে বাগ্রা

এতেক শুনিয়া তবে শৌনকাদি গণে) পুনঃ জিঙ্জাসিল ভাবে ব্রক্ষার নন্দ<u>েন।</u>। শুনিতেছি দিব্য কথা বদনে ভোমার। পবিত্র ইইল দেহ জানিতে সবার ! ষত শুনি তত হয় স্পৃহা বলক্তী। অতএৰ শুন শুন গুহে মহামতী। তারপর কি করিল রাম ত্রপোধন। বিস্তার করিয়া তাহা করছ কর্ণন।। কি কবিল ভাবপর দেবী হৈমবতী। **ত্বনিতে কৌডুকী মোরা হইতেছি অ**তি ! ভার**প**র বিপ্র<del>রা</del>লী দেব নারার্ধ। কি করিলেন ক**হ তাহা ওচে মহা**জন।। এত শুনি বিধি সৃত কহে ধীরে ধীরে। তন শুন সৰ কথা বলিব সবারে 🚶 পুরাদে পুগোর কথা করহ শ্রবণ ' যতদুর জানি ভাছা করিব বর্ণন। নানা যতে প্ৰবোধিয়া ভবানী সভীৱে। নারায়ণ কহে তবে তার্থব মুনিয়ে।। ভৃগুরাম শুন শুন জামার বচন। ক্সে তব হেরি আজ হেন আচরণ।। ক্রেন ভূমি গণে**শেরে ক**রিলে প্রহার। রক্তপাত হৈল দেখ শরীরে উহাব .। উহার উপরে রোধ কিসের কাব্রণ। বিশেষ করিয়া কহু আমার সদনে 🗈

হুদি মাঝে রোধ রাধা সমূচিত নয় ক্রোধিত ইইবে জ্ঞানী বুঝিয়া সময় । ক্রোধের সমান পাপ না আছে সংসারে। কন্ত না রাখিবে ক্রোধ অন্তর মাধারে । রোষ হেতৃ হয় সদা বিপদ ঘটন। অন্ত্রত কারণ ঘটে রোম্বের কারণ : রোল বশে কড় লোক প্রাণনশি করে। অভএব রোষ নাহি রান্বিবে অভরে । এই যে হেবিছ গাম দেবী হৈনবভী সামান্য নছেন ইনি জানিবে প্রকৃতি । শিবীপ্রিয়া শিবজয়ো জগত ঈশ্বরী। দ্বীবের লালনকন্ত্রী যোগের ঈশ্বরী । ইহা হতে হয় জান বিশ্বের পূজন , ইনিই করেন জান জীবের পালন। শক্তিরূপা এইপেব নিত্য সন্যতনী। শঙ্গী বিশ্বের মাতা শিবের গৃহিনী। ভৃগুরাম শুন শুন আগ্মার বচন। পূর্বেরর বৃদ্রান্ত যত করিব বর্ণন।, দেবগণে বক্ষিবারে করিয়া মনন। দক্ষগৃহে আবির্ভূতা এই দেবী হন।। श्रमुडी करंदर बन्ध जरबन मृन्दरी. বিখ্যাত হলেন ভূমে গতী নাম ধরি। আপন ইচ্ছাতে দেবী বনিক শব্দরে পতি নিন্দা গলে লেখে শ্রবন বিবরে।, পতি নিন্দা নিজ কর্পে করিয়া প্রাব্য তাব্দিলেন দেহ মতী গ্ৰহে তাপোধন। তারপর হিমালয়ে মেনকা উদরে। পুনশ্চ জনমে দেবী জানিবে অপ্তরে 🚶 কত তপ জপ আদি করিয়া সাধন। শিবৈরে পৃতিতে শেষে করিল বরণ । সেই মহেশ্বরী ইনি জানিও অন্তরে। গণপতি জন্ম ধরে ইহার জঠরে।, বিষ্ণুর অংশেতে জন্ম এই গজানন। বিষ্ণুভন্ত বিষ্ণুগত হইগা জীবন।,

ইন্তুরে বালক নাহি ভাবিও অন্তরে। াণপতিরূপী হরি জানিবে ইহারে। আহার হচন শুন ওছে গ্রাপাধন। এয়ন উচিত যাহ্য করহ সাধন । এত বলি নারায়ণ তিরোহিত হয় শিবনিবা দুইজনে জ্বানন্দে বিশ্বয় । ডিজের বৃচ্**নে** জমদ্<sub>বিক লন্দন .</sub> করপুটে দেবীগদে করেন কদন। নানা মতে গুব করে ভবানী সতীরে। কর্যোতে করি শবি একাম্ব জন্তরে। নমস্কার ডব পদে বিশ্বের জননী কৃশামন্ত্রী তুমি মাতঃ তোমারে নযামি। ভব ভত্ত নাহি বুঝি অন্তর মাঝাবে। <del>উন্মন্ত হয়েছি</del> ৰোহে ক্ষমহ আমাৰে । মহাপাপে ডুবিয়াছি নাহিক সংশয় , এখন কবহ কুপা হইয়া সন্ম 🗤 তোমা *হতে হইতে*ছে বিশ্বের সূজন। ডেমা হতে এই বিশ্ব হতেহে পালন।। ভোমা হতে অন্তকালে হইবে সংহার . জগতের সরাচারে তুমি মূলাধার। তৰ মায়া বুঝে হেন আছে কোনন্ধন জোমার চরণহয়ে কবিগো বন্দন । কখন সবার তুমি হড় নিরাকার। তেমার চথগে করি শত নমস্কার।। ধে মূল প্রভৃতি ভূমি মহেক মোহিনী। ডোমার চবণে মাতং নিয়ত প্রণামি।, বিশ্ব প্রসবিনী তুমি মহিমা অপার। মহিমা বুঝে ডোমার হেন সাধ্য কার।। নিখের জননী তুমি বিশ্ববিধায়িনী নবীন-বৌবনা তুমি শিবসীমন্তিনী।। দুর্গতি-নাশিনী তু**মি রাজ্যের ঈশ্বরী।** মহালক্ষ্মী তুমি ওগো নমস্কার করি।। শোভিছে বন্ধাশু তব উদর মাঝারে। জগন্ত মেহিলে তৃমি মোহিনী আকারে। তোমা হতে মহাবিষ্ণ হয়েছে সৃজন। তোমার যতেক মায়া কে করে বর্ণন।. সবার আধার ভূমি বিশ্ববিমোহিনী। বিশ্বের পালিকা মাতা বিশ্ববিধারিনী। ভোমার অংশের জন্মে অমর-নিকর। ত্তব অংশে জন্মে নাবী সংসার ভিতর । সকলের মূল তুমি 'দবার আধার তোমাধ্র চর্ণযুগে করি নমস্করি। থাক স্বাক্তলক্ষ্মী রূপে রাঙ্গার আগারে। লক্ষ্মীক্ষপে থাক মাতা বৈকুষ্ঠনগরে।। গঙ্গারূপে আছ তুমি শিবন্দিরোপর। সাবিত্রীক্রপেতে আচ্ ব্রন্থার নগর।। তকুর প্রতিনী মাতা সবার প্রধান আমাকে ভাবিও মাডঃ পুরের সমান।। কেন দেখী ফ্রেশধ কর পুরেম্ন উপরে: মৃতুমতি তব পুত্র জনিবে অপ্তরে।। লিয়্য প্রতি রোধ করা সমূচিত নয়। কুপুত্র খদ্যলি হয় কুমাতা লা হয় ৷ ভূমিক বলিব কিবা ওগো সূরেশ্বরী। তোমার চরণে মাতঃ প্রণিপাত করি।। এই ডিক্ষা ডব পাদে করছ শ্রবণ। ভোমার চরণে থেন সলা থাকে মন।। একমাত্র বাঞ্জি আমি তোমার করণা। তব পদে মতি মাতঃ শিকের গলনা।। ন্তববাক্য এইরূপ করিয়া শ্রবণ। হাঁষ্ট হয়ে জগন্মাতা কহেন তখন।। মম বাকা ভন ওন ওছে মহামতি। হইলাম অভি হাউ এবে হোমা প্রতি।। এখন তোমারে বর করিনু অর্পপ। অমর ইইবে বাছা আমার বচন।। না বহিবে মৃত্যু ভয় কখন তোমার। সিদ্ধ হবে মনোবথ কহিলাম কার : পরাভয় কারো কাছে না হবে কখন। সমূরে জটন হবে আমার বচন

বুহিবে নিয়ত মন **ঈশ্ব** চর্থে আন্নি আশীবর্গাদ করি ঐকান্তিক মনে .! ভটল রহিনে ভত্তি গুরুর উপর। পুত্রের সমান তৃষ্মি ওছে শ্ববিবর।। দেবীর বরেতে হাট ভার্গব ধীমান। এইবরে মহানন্দ অভিনায় পান ,' তারপুর গ্রেপের করেন পূজন ন্যনা<sup>বি</sup>ধ উপচার *করেন* **অর্প**ণ।। গণেশ সহিতে তাঁর মিক্তা ইইল কার্ন্তিক পাশেতে রাম বিনয় করিল।। ইহা দেখি মহাতৃষ্ট দেব পঞ্চানন। ভার্গরেরে সম্বোধিয়া কছেন তখন । ভূগুরাম শুন শুন গুহে মহামতি তোমার উপরে ভুক্ট ইইলাম অতি । এখন জিঙ্গাসি ফাহ' কর্ছ বর্ণন হেথা মম কি কারণে ডব আগমন।। এতেক বচন গুনি ত্ও তপোধন। करितन धर् धङ् कवि निदमम । ভোষার ব্রেভে আমি হয়ে মহাবল। নিঃক্ষর করেছি গ্রন্থ এই ধরাতল। একবিংশবাব করে করেছি নিধন। সিদ্ধ হয় মনোরধ হয়েছে এবন বলি কিন্তু এক কথা শুন পশুপতি। মারিয়াছি কত বৃদ্ধ অসংখ্য যুবতী'। মাৰ্থিয়াছি কত শিশুনা যায় পণ্ন বুঠারেতে হুত যুবা করেছি নিধন । অবশ্য পাতক ভাহে হয়েছে সঞ্চয় **दिस्म भाभ इत्य क्य कर अर्झ्मग्र** । শিব তুমি মম গুরু জানে 'শবর্বজন। জগতের শুরু প্রভু ওহে ব্রিনয়ন। ভোমার চরপে করি শত নমস্কার। আমার উপায় কর ওহে দয়াধর। পাপের মহৎ ভার করিয়া মারণ। নিব্ৰস্তুৰ মনে\গ্ৰৱণ হছেছি দহন।।

আনিয়াছি এফারণ ডোমার গোচরে ডোমারে প্রণাম করি একান্ত অন্তরে। : এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন। শুন শুন কহিলেন গুহে তপোধন।। ভিজ্ঞাসা করিঙো বাহা অবশ্য উচিত। এখন বলিব যাহা ওনহ বিহিত।. সত্য বটে পাপ তৰ হয়েছে শবীদ্ৰে। এখন উচিত হয় নাশিতে তাহারে। আমার বচন এবে করহ শ্রবণ। দ্রুতগত্তি কাম্*রূপে করহ গ*মন।: ভাহার সমান তীর্থ নাহি কোন স্থানে। ষাহা বলি অভএব শুনহ শ্রবশে !। করেন বিরাজ তথা কামাখ্যা সুন্দরী। ভাঁহার চর**ণ পূ**জ **হাদে ভতি** করি।। ব্ৰহ্মাপুত্ৰ নদ তথা অতি পুণ্যতম ভাহার সলিলে সাম কর তপোধন।। কামরূপে তীর্থকৃত অতি মনোরম। স্বর্বতীর্থ আছে তাহে ওহে তপোধন। স্তাহ্নবী গোপন ভাবে আছেন তথায় স্থান ব্দর তথা গিয়া কহিনু ডোমায়।। ডাহা হলে তব পাপ হবে বিমোচন। ইথে নাই সন্দেহ ওহে তপোধন।। কামরূপ তুলা তীর্থ নাহি ধরাধায়ে। পাতক বিনাশ হয় ওনিলে প্রবশে । কামাখ্যারূপেতে সতী বিরাক্তে তথায়। যোনিরূপা মহাদেবী জানিবে যথায়।। মমোপরি সেই পীঠ হতেছে শোভন। ফ্রতগতি তথা ভূমি করহ গমন।। আমার বচন তন আপন অন্তরে আর না বিলম্ব কর কহিনু তোমারে।। আশীব্বদি করি তোসা ওহে তলোধন। মনোরথ সিদ্ধ হোক করহ গমন। এত্রেক বচন শুনি রাম গুলোধন। শিবশিবা দেইগেদে করেন বন্দন।

গণেশেরে তারপর করিয়া প্রশাম। কার্নিকে সম্ভাবি পরে করেন শ্রস্থান । তক্রপদ ক্রদি মাঝে করিয়া স্মরণ কামরূপ উদ্দেশ্যেতে করেন গমন। অনশনে দিবাভাগ করি অবস্থান সন্ত্ৰাকালে ফলমাত্ৰ খান মতিমান ।। এইরাপে নানাদেশ করি অভিক্রম। কামরূপে ক্রমে অসে উপনীত হন।। শিবের আদেশ মত আদিয়া তথায় নানা মতে বহুর কাজ কহিনু সবায়। দেবী পূজা যথাবিধি করি সমাপন। তীর্থজনে স্থান আদি করে মহাত্মন । এইরূপে পাপ দৃর কবি মহামতি দেবীরে ভকতি করি করিয়া প্রণতি।। আপন আশ্রম পানে করেন পমন ! পুরাণে পবিত্র কথা অতি মনোরম।। ভক্তিভরে থেই জন পড়ে কিংবা তনে . সেজন অস্থিমে যায় বৈকৃষ্ঠ-ভবনে।।



গণপতির স্তব

হেনমতে রাম বার্তা করিয়া শ্রবণ।
পূর্ণনিক্ষময় যত শৌনকাদিগণ।।
অধীর হইয়া সবে জানক সাগরে।
তানিছেন শাস্ত্রকথা আশ্রম বিবরে।
এইরূপে দিব্য কথা করিয়া শ্রবণ পরম পূলকে পূর্ণ যত খবিগণ। অতি কৌতুহলী হয়ে একান্ত অন্তরে।
করেন জিজ্ঞাসা পূনঃ সনত-কুমারে।

ত্তন ত্বন বিধিসূত করি শিবেদন। মুখে তব গুনিতেছি অপূৰ্ব্ব কথন। পরম পবিত্র কথা শুনিরা প্রবণে। পরম সন্তুষ্ট হই মোরা সর্ব্বজনে।। এখন জিজ্ঞাসি যাহা কহ মহামতি। কিরূপ দ্ভবেতে তুষ্ট হন গণপতি । নেই কথা বিশেষিয়া কহ মহাত্মন্ . ভক্তি করি গণদেবে করিব পূজন।। তাঁর শুব ভক্তি করি পড়িব সাদরে। বল বল ওচে দেব মিনতি তোমায়ে।। এতেক বচন শুনি বিরিঞ্জি-নন্দন। তন তন কহিলেন ওহে ঋষিগ্ৰ।। সবর্বদেব পুজ্য হন দেব গণপতি। অগ্রেতে তাঁহার পূজা আছে হেনবিধি।। অন্তনাম সবাপাশে করেছি কীর্ত্তন। ভাহে মহাতৃষ্ট হন দেব গলানন। আরো এক কথা বলি ওহে ঋষিচয় স্তবে তুই গণপতি নাহিক সংশয়।। যেরাপে করিবে স্তব করছ শ্রবণ ওনিলে পাতক রাশি হর বিমোচন।। নামো নমঃ গণপতি দেব সম্বোদর। যাহার স্মরণে নাশ পাতক দুস্তর।। যেইকালে কৈন্যাপত্যে দেব বড়াননে 🤄 বরণ করেন সব মিলি মেবণণে ।। সেইকালে যারে স্তব করে ষড়ানন। তাঁরে নমস্কার করি হয়ে একমন।। পুজিত হইয়া যিনি একান্ত অন্তরে। ভত্তের সকল কার্য্যে বিঘ্ন দূর করে।। সেই গণপতি দেবে করি নমস্কার। আমার উপরে কুপা কর গুণাধার 🕕 ড়মি গণপতি দেব ছব্য বিবর্জন। একমন্ত চতুর্দম্ভ তুমি ত্রিনয়ন।। অজিত দিদন্ত তব প্রচণ্ড আখ্যান ৷ তব পদে পুনঃ পুনঃ করিগো প্রণাম।।

রক্তনেত্র শূলহন্ত তুমি বরদাতা। চর্তৃভুক্ত আন্তিকেয় সকলের পিতা। বহিংবক্ত হুত প্রিয়া তুমি গঞ্চানন। তোমার চরণে করি সভঙ বন্দন।। মুদমুত্ত বিৰূপাক্ষ তুমি মহামতি। কোটিসূর্য্য প্রতীকাষ কমিগো প্রণতি।। সুনির্ম্মল ডব কান্ধি প্রশান্ত আকার। তোমার চরণে করি শত সমস্কার ।। গজরাপধারী প্রভু ওহে গজানন। ভোমার চরুণে করি নিশ্বত কদন। কৈলাদ বসতি ভব ওহে গণপতি তোমার স্কননী হন সে মূল প্রকৃতি।। ভোমার জনক দেব দেব পঞ্চানন। ডোমার চরণে করি সতত বন্দন।। যেজন নিয়ত চিত্র হয়ে মিরস্তর ! একয়নে ভক্তে সেই দেব লম্বেনির। নিয়ত আহার করি যেই সাধুজন । যক্তবস্ত্র কটিভটে করিয়া ধারণ।। বাঞ্ছাসিদ্ধ অভিসাষ করিয়া অন্তরে। ভক্তি করে পূজা করে দেব লম্বোদরে।। ভক্তি করি গঙ্গাজল করয়ে অর্পণ। একান্ত অস্তরে দেয় ভকতি চন্দন।। গণেশের মহামন্ত্র হাদে জগ করে। কল্যাণ লভয়ে যেই জগত সংসারে।। বিশ্বরাশি তারে নাহি করে আক্রমণ+ তপহফল গন্ধানন করেন অর্পণ।। বিপদ আপদ তার কড়ু নাহি হয় বিজয়ী সে জন হয় সবর্বত্র নিশ্চয়। তীর্থজনে হান কৈলে হয় ষেইফল। সেই ফল লভে সেই জানিবে সকল।। হেই জন ভক্তি করে গণেশ উপরে। বিত্মরাশি তারে হেরি চলি বার দূরে।। জন্মান্তরে জাতিশার সেই জন হয়। শাল্রের বচন ইহা কছু মিথ্যা নয়।।

ভক্তি কবি প্রতিদিন একান্ত অন্তরে 
ন্তব পাঠ পলেবের বেই জন করে :
সিদ্ধিলাভ হয় তার শান্তের বচন ।
স্বাপানে কহিলাম ওছে ধবিপাল ।
প্রতিদিন যথাবিধি করিয়া অর্চনা ।
এ ন্তব পড়িলে পুরে তাহার কামনা ।।
কিবা মহান্য কিবা কুর্মবরাহানি করি ।
সকলে সম্ভুট্ট হন তাহার উপরি ।।
নর্মিংহ দেবতুট তাহার উপরে ।
ভূপা করি যেই দেব প্রত্নাদে উকারে ।।
তাহার উপরে কৃপা হলেন বামন
শান্তের বচন মিখ্যা নহে কদাচন ।
পুরাণে অমৃতক্থা অতি মনোহর ।
হবণে পবিত্রে হব সাধুব অন্তর ।



নুসিংহ অবতার কথা

অপুরর্থ পুরাণ কথা আনন্দ হানার।
ভানি শৌনকালিকা আনন্দ হানার।।
এতেক বচন শুনি যাত শুরিকাণ।
ক্রিপ্তাসা করেন তবে ওরে মহান্দর্য।
সূথাকথা তব মুখে ভানিরা সাগরে।
পবিত্র হইনু সবে কহিনু ভোমারে।
এখন জিম্পাসি মাহা কর মহান্দর।
ভূমি দেব পুরাণেতে অতি বিচক্ষণ।।
নৃসিংহাবতার কথা শুনিতে বাসনা
কুলা করি ওবে প্রভু পুরাও কামনা
প্রস্থাকর বিবরণ অতি মনোরম।
কুপাকরি বল ভাহা ওবে মহান্দ্র।

এতেক বচন শুনি বিধির কোন্ডর। গুন গুন কহিলেন গুছে খৰিবৰ । क्षिक्रामा कतिहरू ग्राम वृतित्र दर्गन । সংক্রেপে বলিব দৰ ওহে ঋবিগণ।। পুর্বাকালে দিডিগর্ডে জন্মে শন্দন। হরিণ্যকশিপু নাম প্রবল বিজ্ঞয় । নিরস্থারে থাকি সেই দিতির তনয়। বহুকুলে তপ করে ওহে ঋষিচয়।। তপে তুউ হয়ে প্রজা নিলেন দর্শন। দৈজাবাদ্ধে সম্বোধিয়া কছেন তথন কৈত্যব্রাজ শুন শুন বচন আমার। সম্ভুষ্ট হয়েছি আমি তপেতে ডোম<sup>ার</sup>। মানেমত বর এবে করহ গ্রহণ। বরদান হেড় এবে মম আগমন। এতেক বচন গুনি দৈতোর ঈশর। বিনর বচনে কহে করি যোড়কর।। নিবেদন কবি পদে ওহে ভগবান। হরদান হেতু যদি তব আগমন।। ডাবে বাহা মাচি দেব চরগে ডোমার। কুলা করি হেছ ভাহা ভহে গুণাধার।। দীত রৌল্ল কাষ্ঠ শৃঙ্গ অনি**ল অ**নগ। কলীশ পাধাণ অন্ত্র কৈল ভূমিৰুল । দেব দৈত্য বন্ধ বন্ধ করি মৃগনর <del>গদ্ধকা ভুক্তর আদি আর বিদ্যাধর।।</del> এসৰ হুইতে খেন না হয় মরণ। বর মাগি তব পদে ওহে পদাসন । দিবাভাগে যেন নাই মরি *প্র*জাপতি। রাত্রিতে না হয় মৃত্যু আমার মিনতি। অভ্যন্তারে বাহে মৃত্যু ফো শহি হয় আমি এই বন্ধ মানি গুছে মহোদন্ন । रानि कुलाकरि প্রकृ भितनम प्रमान। আমি এই বর মাগি ওহে পদাসন। অন্য বরে বঞ্ছা ষম কিছু মত্ত্র নহি। মনের বাসনা এই কহিনু গোঁসাই 🕠

যদি কুপা হয়ে থাকে অধীন উপরে। মনের বাসনা পূর্ণ কর তুরা করে। এতেক বচন গুনি দেব প্রজাপতি। তন তন কহিলেন ওহে দৈত্যপতি।। যে বর মাগিলে ভূমি নিকটে আঘার। অতীব দুর্লত ইহা ধরণী মাঝার 🔃 তথাপি তোমারে আমি কবিনু প্রদান। তাহার কারণ বলি শুন মণ্ডিমান। ভোমার দারুণ তপ কবি দরশন। পরম সন্তুষ্ট আমি হয়েছি এখন । এরূপ তপস্যা কেহ করিবারে নারে। ভাহা ভূমি করিমাছ অতি ভক্তিভরে। অভএব যাহা যাহা করিলে যচন। দিলাম তোমারে তাহা ওহে মহাত্মন : এখন আপুন স্থানে যাহ দৈত্যপতি। তপস্যার ফলভোগ করহ সম্প্রতি । প্রজাপতি এত বলি মৈত্যের ঈশবে। অন্তর্হিত হয়ে যান আপনার পুরে।। এদিকে আপন রাজ্যে গিয়া দৈত্যবর। মহাবলে রাজ্য করে বসুধা উপর।। তারপর স্বর্গধামে করিয়া গমন। দেবতাগণের সহ আরম্ভিল রণ 🕫 ইন্দ্র আদি দেবপণে করি পরাজয়। মহানন্দে পূর্ণ করে আপন হৃদয়।। দেবগণে ভূমিতলে বিতাড়িত করি। मिनदारका ताका हा। भिरे भागावती ।। ইন্দ্র আদি দেবগণে ব্যাকুল অন্তরে। সদা বিচরণ করে বরণী উপরে 🕠 দীনবেশে লীনবেশে করেন ভ্রমণ। কি উপায় হবে ভাবি ব্যাকুলিত মন।। ক্রমে ক্রমে দৈত্যরা<del>জ</del> মহাবল করি। শাসন করিতে থাকে ত্রিলোক উপরি।। ব্রিলোক নিবাসীগণে করি আহান। সম্বোধন করি কহে দৈত্য বলবান ।

মম বাক্য শুন শুন তোমরা সকলে। যক্ত দান কভু যেন কেহ নাহি করে।। পূজা হোম আদি নাহি হবে অনুষ্ঠান জামার আদেশ ইহা জ্ঞান সর্ব্বস্থান।। ত্রিলোক ঈশ্বর আদি জানিবে দ্বাই ত্রিলোক আমার প্রজা কহি সব ঠাই।। সতত করিবে সবে আমার পূঞ্জন। আমার উদ্দেশ্যে যঞ্জ করিবে সাধন।। আমার উদ্দেশ্যে দান করিবে সকলে। আন্শে আমার ইহা ত্রিলোক উপরে।। এতেক কান তনি যত প্রজাগণ। ব্যাকুল অন্তরে সবে করে বিচরণ।। যজ্জনান কেন নাহি করিবারে পারে। দেবপৃজা ন'ষ্ট হয় ক্রিলোক ভিতরে 🖯 ক্রয়ে বিশ্বমাৰে হয় অধর্ম্ম সঞ্চার। দিন দিন হয় কত নানা কদাচার।। ভধ্যে ভূবিল বিশ্ব ওছে ঋষিগণ। দৈত্যের ভয়েতে নাহি নিঃসরে বচন।। এইক্যপে বহুকাল অতীত হইলে। বৃহস্পতি পালে খায় দেবগণ মিলে।। বিনয় বচনে কহে গুছে ছগবান : সবর্বশান্ত্রে পারদর্শী তুমি বিচক্ষণ।। নীতিজ্ঞান বিরাজিত তোমার প্রস্তরে। করুণা করহ প্রভু সবার উপরে।। হিবণ্যকশিপু নিল রাজত্ব সবার। কি উপায় হবে তবে ওহে গুণাধার । কি স্বপেতে সেই দৃষ্ট ইইবে নিধন। তাহার উপায় কহ ওহে ডগবান । নতুবা মোদের আর নাহিক নিস্তার . সম্মুখে নেহারী মোরা ঘোর পারাবার।। আমরা কি তোমার দাদ নহে মহোদয় কি হবে মোদের গতি কহ্ দয়াময়।। ধদি সবে কুপা নাহি করেন আপনি। বিনষ্ট হৃইবে সবে জানিবে এখনি 🕕

এত বলি শুরুপদে করিয়া প্রশাম। ক্ষরযোড়ে পুরোভাগে সকলে দাঁড়ান।। এতেক বচন শুনি গুরু বৃহস্পতি। দেবগণে কহিলেন গুনহ সম্প্রতি। নিজ নিজ পদলাভ যেই রূপে হয়। সেই কথা বলিভেছি শুন দেবচয়।। কালেতে সকলি ঘটে ওয়ে দেবগণ। কালবংশ ক্ষয় বৃদ্ধি শান্তের বচন।, করেছিল থেই পুণ্য দানব ভূপতি। ভোগ শেষ ভার এবে হয়েছে সম্প্রতি।। নিমিত্ত থাকিয়া কাল জগত মাঝারে করিছে সবার ক্ষয় জানিবে অস্তুরে । অবিলয়ে সেই দৃষ্ট দানব ঈশ্বর: বিনষ্ট হইবে জেনো সকল অমর। নিজ্ঞ নিজ্ঞ পদ সংব লভিবে অচিরে। আমার বচন সবে ধরহ অন্তরে 🕕 অবিলয়ে সেই দৈত্য হটবে নিধন। আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন।। এখন আমার কাকা শুন দেকগণ। ক্ষীরোদ সাগরে সবে কবছ গমন।। গমন করিয়া সবে সাগবের ভীবে। ত্বৰ কৰু কেশবের একান্ত অস্তব্যে।। যদ্যপি স্কবেতে ভুষ্ট হন ভগবান নিহও ইইবে তবে সৈত্য বলবান।। তিনি তুষ্ট হলে আর ভয় বল কারে। অবিলমে ধ্যন্থ সবে সাগরের ভীরে।। উত্তর ডীরেতে সবে কহিয়া গমন। একান্ত অন্তরে স্থব করহ কীর্কন।। তাঁহার অসাধ্য নাহি ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে। তিনি তুষ্ট জগতুষ্ট জানিবে অস্তরে।। আমার বচন নাহি করিও হেলুন ক্ষীরোদ সাগরে তুরা করুহ গমন।। সিদ্ধিলান্ড হবে তাহে বচন আমার আমার বচন ধর হাদর মাঝার ।।

হুদ্বি বিনা নাহি গুডি সংসার মাঝারে তিনি গতি তিনি মৃত্তি ভব পারাপারে। গুরুর বচন ভনি যত দেবগণ। সাধু সংধু ধন্যবাদ দিলেন তখন । ওভলগ্নে সবে পরে একত হইয়ে। উদযোগ করেন যেতে একান্ত হাদয়ে কিন্তাপে গৈড়োর পতি হইবে নিধন। নিঞ্চ নিজ পদ কিসে পাৰে দেবগণ। ভূহি ভাবি ওড লয়ে মিলিয়া সকলে। উপনীত হন আসি সাগরের কুলে।। উত্তর তীরেতে সবে করিয়া গমন। একান্ত অন্তরে ডাকে কোথা জনার্থন।। তমি বিষ্ণ দয়াময় যঞ্জের ঈশ্বর। যঞ্জের পালক তৃমি ওহে লোকেশ্বর । বাসুদেব আদি কর্ত্তা শ্রী মধুস্দন। ক্ষব্যক্তর্য কলালেশ কারণ কারণ। গোবিন্দ গোগতি গোপ্তা তুমি দ্যতিমান দামোদর হাবীকেশ তুমি জ্যোতিত্মান।। গুহারাস ভূতাবাস তুমি সনাতন। পূণ্যমূর্দ্ধি পরানন্দ অধিক জীবন।। लाञ्चली भूराली दली किरीपि क्रांजी। যোদ্ধা বেন্ডা মহাবীর্য্য করবী লেখনী।। স্বৰ্ণদ কামদ ভূমি পুৰুষ উত্তম। তুমি যজ্ঞ বট্কার ওছে নিরঞ্জন। তুমি স্বাহা তুমি স্বধা তুমি ক্রাশন ওঙ্কার স্থরূপ তুমি কমললোচন। . সুরা সূর পৃত্যু তুমি ওছে দরাময়। তোমার প্রসাদে হয় ভব ভয় কয়।। গৰুড় বাহন তৃষি ওহে নিবস্তুন : ডোমার কটাক্ষে হয় সূজন পালন । তোমার ইচ্ছাতে হয় জগত সংহার। সবার উপরে কর করুণা বিস্তার । দীনবেশে হবি মোরা অবনী মাঝারে। করুণা কটাক্ষ কর সবার উপরে ।

সবার উপরে দয়া কর গুণাধার। তব পাদপয়ের করি শত নমস্কার।। এইক্রপে ভব করে যত দেবগণ। স্কবে তুষ্ট হন হেখা দেব নিরঞ্জন।। থাকিতে আরু না পারি সলিল ভিতরে . আবির্ভুত হন জাসি সবার গোচরে।। দেখেন তথাৰ আসি যত দেবগণ করযোড়ে আছে সবে বিরস কলে।। দয়াময় ভাহা দেখি মধুর বচনে। সম্বোধি ক্রেন পরে যত দেবগণে।। শুন গুন দেবগণ আ্যার রচন। আগমন হেথা বন্ধ কিসের কারণ।। ডোমাদের স্তবে তৃষ্ট ইইরাছি আমি কি কাৰ্য্য করিব ভাহা বলহ এখনি। এতেক বচন গুনি মত দেবগণ। বিনয় বচনে করে থতে ভগবন । তুমি দেব শ্বান্তর্য্যামী দয়ার আধার। তোমার অজ্ঞাত কিবা ব্রহ্মাণ্ড মাঝার । অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড শোভে তোমার শরীরে। কেন আর জিঞ্জাসিছ আমা সবাকারে।। আমরা এসেছি সবে যাহার কারণ : স্কানিতেছি মনে মনে ওছে ভগবান।। উপায় কর এখন ওহে দ্যাময় ৷ সতত রয়েছি বলে ব্যাকুল হুদর।। এত শুনি ভগবান কহেন ওখন। দ্রেবর্গণ ওন তন আমার বচন।! হিরণ্যকশিপু দৈতে) নিখন মানসে। আসিয়াছ তোমা সব আমার সকাশে । ন্থানিতে পেরেছি তাহা ওহে দেবগণ তোমাদের স্কবে তুর্ট হয়েছি এখন।। ষেইজন এই স্তব পড়িবে সাদরে। মৃক্তি তার করগত জানিবে অন্তরে। ভোমানের স্তবে তুষ্ট হৈনু অতিশয়। হিরণ্যকশিপু বধ হইবে নিশ্চয়।।

আপন স্থানেতে সবে করহ গমন। ভয় নাই ভয় নাই ওহে দেবগণ। দ্বানব পতি অচিরে ফেইরূপে মরে। নিজ নিজ পদ পাও তোমরা সকলে।। ভাহার উপায় আমি করিব এখন : নির্ভয়ে সকলে যাও আপন ভবন।। প্রভূর এতেক বাব্দ শুনিয়া সকলে। নির্ভয় জ্বাদয়ে খান নিজ নিজ স্থলে।। এদিকৈতে দেব দেব পেব শারারণ মরসিংহ ভীম মূর্ত্তি করেন ধারণ। বিশাল শ্বীর ভার নয়ন বিশাল। মহানৰ মহাপদ দৰ্শন করাল।। কালাগ্নি সমান তার প্রদীপ্ত আনন। শবীর আয়ত তার অনেক যোদ্ধন II মহামূর্ত্তি এইরাপে ধরিরা মুরারী। ধর্ণী কম্পিত করে জীমনাদ করি 🔻 খনখন হঙ্কার ছাড়ি নির্ঞ্জন। হরিন্যকশিপু পুরে দিলেন দর্শন।। দৈত্যগণ তাহা দেখি কুপিত অন্তরে। বেষ্টন করিল আসি সমনে ভাগারে । তাহা দেখি দেব দেব অধিলরপ্তন। একে একে সকলেবে করেন নিধন।। দৈত্যের সুরম্য সভা ডপ্সন করিয়ে প্রতু আস্ফালন করে সানন্দ হাদয়ে 🚶 সেইস্থানে যারা যারা করি আগমন। নরসিংহদেরে করেছিল নিবারণ। মুক্তর্ত্ত মাঝারে ভারা গেন্স যমালর। কত দৈত্য মরে তাহা গণিবার নয়।। অন্তুত ক্রম হেরি অন্যান্য সকলে। পলায়ন করে সরে সভীত অন্তরে।। প্রভু পানে কার সাধ্য করে দরশন হাহাঞ্চার চারিদিকে উঠিল তখন।। নরসিংহ মাঝে মাঝে ছাড়েন হস্কার। হস্কারেতে হয় কত জীবের সংহার।।

ভাষ্ট্য মেখি লমেবের যত অনুচর। নিকেন করে শিয়া গ্রভুর গোচর।. সংবাদ পহিয়া পরে দানব ভূপতি। নৃসিংহ উপার হন অতি ফ্রোধমতি।। দৈত্যশ্রেষ্ঠগণে পরে করি সম্বোধন। কহিলেন শীন্তরণে করহ গমন।। তিলার্দ্ধ বিলম্ব আর নাক্তব সকলে। যাও মধ্যে অবিলয়ে চতুরঙ্গ দলে। বথাবীতি জন্ম শস্ত্র করিয়া বর্ণন। অবিলয়ে সেই দুষ্টে করহ নিধন।। আদেশ পহিয়া যত দৈত্য অনুচর : চতুরঙ্গ দলে সাজে জতি দীঘ্রতর। রণবাদ্য কুণু কুণু বাজে ডালে তানে। অবিলয়ে ধান সবে সমরের স্থূলে।। নৃসিংহ দেবেরে সবে করিয়া দর্শন। অন্ত্র শস্ত্র ঘন ঘন করে বরিষণ।। কত অন্ত্ৰ মাত্তে ডাহা কে গণিতে পাৰে সব অন্ত্র পড়ে গিয়া নৃসিংহ উপরে ৮ শরীরে পড়িকা অন্ত চুর্ণীকৃত হয়। 'মট্ট ফট হাস্য করে দেব ন্যাময়।। খন খন হয়ার ছাড়ে নিরঞ্জন। একে একে যত দৈত্যে হইল নিধন। এপেছিল যত দৈত্য সমন্ত্র মাঝরে। ঞকে একে পড়িসরে হায় ষদসরে।। সংবদ গহিয়া গড়ে দৈত্য অধিগতি রোবেতে ছিল্ডা জ্বলি হয় ক্রোধমন্তি।, অষ্টাশী সহস্র দৈত্য করি সংঘাধন। ভাবি**লখে সমরেতে ক**রিব প্রেরণ। চারিদিকে যত সৈন্য আসিয়া সকলে নৃশিংহ প্রভূরে ক্রেমে অবরোধ করে , তাহা দেখি মৃদু হাস্যু করে নিরঞ্জন। খন খন হয়রে ছাড়েন তথন।। কত সৈন্য হঙ্কারেন্ডে পড়ে রসাজনে। কেহ আচেতন হয়ে পড়িল ভৃতলে।।

ভাবশিষ্ট *দি*ত্যুগণ **অরেণ্ডে সম**র : রণবাদ্য চারিদিকে বাছে নিরন্তর 'অন্ত্ৰ শস্ত্ৰ সৰে পৰে কবিয়া গ্ৰহণ। নৃসিংহ উপরে করে খন বরিষণ । দুক্পাত কিছুতেই প্রভু নাহি করে। মান্তো সারে জট্টছাস্য খদন বিবরে মানো মানে হয়ে।র ছাড়ে ঘলমন। নখাখাতে কত সৈন্য করেন নিধন।। সব দৈত্য ক্রমে ক্রমে পড়িপ সমধ্রে সংবাদ পশিল দৈত্য পতির গোচরে । দৈত্যরাজ মহাকুদ্ধ হইয়া কখন লোহিত লোচনে করে স্থানে দর্শন । অন্য জন্য দৈত্যপণে করি সম্বোধন রোষের সরেতে করে করহ প্রবর্ণ।, ক্ষেম এত ভাষ সৰে কৰিছ অন্তৰে কাপুরুষ এত কেন বলহ আমারে । ভাষার বচন সবে করত্ ধার্খ। রণ মধ্যে দ্রুতগতি করহ শমন । যন্তপি সমরে নাহি হও অগ্রসর। আর নাহি থেকো সবে আমার গোচর।। জীবন লইয়া সংখ কর পলায়ন কলম্ব রাখিনি ভোরা ওরে পুরুষান। এতেক বচন শুনি যত দৈত্যগণ। মার মার করি সবে সাজিল ওখন।। জন্ম শন্ত ধরি সবে নিজ নিজ করে। অধিলক্ষে উপনীত সমরের তরে।। সমর ভূমিতে সবে করিয়া গমন। ক্ষ্টার সিংহ্নাদ ছাড়ে খন ঘন বাহান্ডেটি করে কেহ্ উন্মন্ত হইয়ে। मध्य योगा (परा कठ निर्दम कपरास्त 🕩 নানা অন্ত্র ডাবপর জুড়ি শরাসনে থন ধন মারে তাহা বরসিংহপানে।। তাহা ছেরি নরসিহে অতিকৃত্ধ মন। অবিশক্ষে সর্বাকারে করেন নিধন।।

জন কয় মাত্র দৈত্য অবশিষ্ট স্বয় : পলায়ন করে তারা ওহে ঋষি চয়।। হেনকালে জ্বন্ত যান দেব দিবাক্তর অন্ধকার করে আসি দিগ দিগন্তর । হিরণ্যকশিপু দৈত্য অতি রোষ ভরে অন্ত্ৰ শস্ত্ৰ মাৰে কত নত্নসিংহোপৰে। তাহা দেখি নরসিংহ হয়ে ক্রুদ্ধ মন। সভাদ্ধারে দৈত্যেবরে করেন ধারণ। সবলৈ তাহারে ধরি নখর প্রহারে বক্ষঃস্থল ছিত্র ভিন্ন অবিলম্বে করে।। প্রভূর ভীষণ তীক্ক নখর নিচয়। দৈত্যবক্ষে বিদ্ধ হয়ে নিমঞ্চিত রয় ।। তাহা দেখি ভগবান চিন্তিয়া অন্তবে বাহ্ময় উর্দ্ধভাগে উত্তোলিত করে।। স্বন স্বন বিকম্পিত করেন নম্বর বও বও হয় ভাহে দৈত। কলেবর।। অট্ট অট্ট হাস্য দেব করেন তখন। তাহা দেখি মহাতৃষ্ট যতদেবগণ।। র'কর্বি ভাশস বত আসিয়া তথ্যর। পৃষ্পতৃষ্টি করে সবে প্রভূর মাথায়।। বথাবিধ নরসিংহে করেন পৃজন অনিক্ষে মগৰ হৰ ষত দেবগণ। তারপর প্রভাপতি দেব পদ্মাকর আনালেন প্রস্থাদেরে সবার গোচর। হিরণ্যকশিপু পুত্র সেই মহাক্সন্। বাল্যকাল হতে তিনি কৃষ্ণপ্রায়ণ () উনার চরিত তিনি ছাতি মহোদয়। কৃষ্ণনামে পূলকিত হলি তাঁর হয়।। কৃষজনাম যদি তিনি করেন শ্রবণ। নেত্রপরে প্রেম অঙ্রা হয় নিপতন।। হরিনাম যদি পশে শ্রবণ-বিবরে। উশ্বন্ত হয়েন তিনি প্রেয়াবেগ ভরে । হরিনামে এইরূপ বিশ্বাস্ ভাঁহার। অগ্রিভর নাহি ছিল স্থদয় মাঝার।,

ৰূল ডয় নাহি ছিল অন্তর ভিতরে সর্পন্তর হামি হতে গিয়াছিল দূরে .। বাল্যকালে তিনি যত শিশুদের সনে। প্রমন্ত হতেন সদা হরিনাম গানে।। রোষ হিংসা দ্বেষ নাহি আছিল তাঁহার। সবর্গতানে গুলবান সেই গুলাধার। ঐশ্বর্য্য সুখেতে ভাঁর না ছিল ধাসনা। হরিভর্ক হাদি মাঝে এইড কামনা। অলঙ্কারে বাঞ্ছা নাইি আছিল ভাঁহার। একমাত্র ধর্ম্ম ডাঁর ছিল অলক্বার।। এহেন ধার্ম্মিক সেই দৈত্যের কুমারে। বসালেন প্রজাপতি সিংহাসনেপরে।। দেবরাজ স্বর্গসুখ লভি পুনবর্বার নুসিংহ দেবের পূজা করে গুলাধার : প্রহুদ রাজত্ব পেয়ে ধার্ম্মিক শাসনে। পুত্র নির্বিশে**ষে পালে যত প্রজা**গণে ।। তাঁহার শাসনগণে যত প্রজ্ঞাগণ। পরম সুখেতে কাল করয়ে যাপন।। এদিকে নৃসিংহদেব শ্রীশেল শিখরে অধিষ্ঠিত হন গিয়া সানন্দ অন্তব্নে। সেই **স্থা**নে মিলি সবে যত দেবগণ। যথা বিধি নরসিংহে করেন পুরুন।। তদৰ্বধি সেইস্থানে খাভ ধরতেলে। পরম পবিত্র তীর্থ জানিবে অস্তরে।। নুসিংহ মাহাত্ম্য কথা শুনে যেইজন। অথবা ভৰুতি করি করে অধ্যয়ন।। সর্ববাপে মুক্ত হয় সেই সাধ্নর। অস্তিমে সে জন যায় অমত্ত-নগর। পুত্রার্থী লভমে পুত্র নাহিক সংশয়। বিদ্যার্থীর হয় বিদ্যা শান্তে হেন কয় । ইহার প্রদাদে হয় কামার্থীর কাম। ধনার্থী লড়য়ে খন জ্ঞানার্থীর জ্ঞান। পুরাণে গুনিলে হয় ভববদ্ধ কয় ওনিলে পবিত্র হয় শ্রোতার হৃদয় ।



হিরণ্যকশিপু কথা মনোহর অতি। কহিলেন বিধিসূত মুনিগণ প্রতি।! বিধিসূত মুখে সব করিয়া শ্রবণ পুনশ্চ জিজাসা করে যভ ঋষিগণ।। ভানিনু তোমার মুখে অপুর্বকাহিনী। যে কথা কাহারো মূখে কড়ু নাহি গুনি।। এমন বাসনা যাহা করিতে শ্রবণ বিন্তার করিয়া ডাহা করহ বর্ণন। মংস্যাবতার কথা শুনিটে বাসনা। ঞ্চলা করি কহি দেব পুরাও কামনা।। ক্রেন বা মেদিনী নাম বসুমতী ধরে। কিক্সপে বিনাশে হরি মধুকৈটভেরে । সেই কথা কহু এবে করিয়া বিস্তার। শুনীয়া পবিত্র কথা পাইব উদ্ধার । মিষ্টভাবে এড ভনি বিধির নন্দন ভন ভন কহিলেন ওছে ঋবিগণ। পূর্বকালে জগতপতি পুরুব উত্তম যোগনিদ্রাণত ছিল করিয়া শরন । আনন্দে শধ্যায় শুয়ে ছিলেন ঈশ্ব। এক্লপে প্রসৃপ্ত রহে সেই লার্কবর।। সংস্থা শ্রবগদ্বয় ইইছে তাঁহার দুই দৈত্য জন্ম দেয় অতি চমৎকার। স্বেদবিন্দুম্বয় পড়ে কর্শবয় হতে। ভাহে দুই দৈত্য জমে ধন্দণী তলেতে।। শ্রী মধুকৈটভ নাম ধরে দুইজন। এইরাপে দুই দৈত্যে লভিল জনম ।

বিপুল শবীর দৌহে মহাবীর্য্যবান। মহাবল নাহি কেছ তাদের সমান। এদিকে শয়নে ছিল পুরুষ উন্তম তাঁর নাভি হতে হৈল পল্লের জনম ,। বৃহৎ, কমল সেই ভাক্তি মনোহর। ুসই পুয়ে জশ্ম নিগ কমল-আকর। ব্রন্দারে সম্বোধি বিষ্ণু করেন ভখন পথবোনি ওন ওন আমার বচন। আহার আদেশ তুমি ধরি শিরোপরে প্রজাসৃষ্টি কর এবে কহিনু তোমারে।। প্রভূর আদেশ ব্রদ্ধা করিরা শ্রবণ। ভাগান্ত বলিয়া আজ্ঞা কবেন গ্ৰহণ।। প্রজ্ঞানৃষ্টি আবুদ্তিল দেব পদ্ধযোগি। হেনকালে গুদ সবে ভাপূবর্ব কাহিনী 🗈 হেনকালে দুই দৈত্যে লভিল জনম যাহাদের কথা পৃষ্ঠে করিনু বর্ণন। ব্রস্থার সকাশে আসি সে অসুর ঘয়। বল করি বেদ শাস্ত্র অপহরি লয় ।। मञ्ज खाम मुद्दे छत्न क्रितेल दवर्ग। জ্ঞান হীন কাজে কাজে হন গদ্বাসন মনে মনে চিন্তা করে দেব পদ্মযোলি। হেন চমৎকার কড় নাইে দেখিওনি।। প্রভূ মোরে আজ্ঞা দিল করিতে সূজন জ্ঞান হীন হৈনু আমি অধম দুৰ্জন।! কিয়াপে সূজন আমি করিব প্রভার। দেখিতেছি চারিদিকে মোর পারাবার 🙃 এইরাপ চিস্তা করি দেব পরাস্স মনে মনে নারাছণে করেন করণ।। বেদশান্ত মনে মনে শ্বরিতে লাগিল তথাপি মনেতে তাঁর কিছুনা আসিল। একাগ্র মনেতে শেষে পুরুষ উওমে। ন্তব করে পদ্ধখোনি বিনয় বচনে । কেন্দের নিধান তৃমি শান্ত্রের বিধান। তোমার চরণে প্রভু করিগো প্রণাম।।

ষজ্ঞবিধি কন্মনিধি তুমি নারায়ণ। ভোমারে প্রণাম করি ওহে জনার্দ্দন । যোগের স্বরূপ তুমি যোগীর ঈশর নমস্বার করি প্রভু চরণ উপর । সচ্চিদাস্ত্রা নিতাধন সক্জোনময় পরম পুরুষ তুমি ওহে মহোদয়। তুমি সাম তুমি ঋকৃ তুমি যজুকের্বদ। ভোমার মহিমা নাহি জানে কোন বেদ।। যজ্ঞ মূৰ্ত্তি তুমি দেব তুৰ্মিই অক্ষয় সবর্বরূপধারী তুমি ওহে যোগময়।। যাহে সর্বেজ্ঞান পাই ওহে দ্বনার্দ্দন। তাহার উপায় কর এই আকিঞ্চন । ভোমার চরণে করি শত নমস্কার। অধীনে করুণা কর দয়ার আধার।। ন্তব করে এই কপে দেব পদ্মযোনি। তাহা তনি মহাতুষ্ট প্রভূনীলমণি।। ব্রহ্মার স্তবেতে উষ্ট হয়ে গলধর শুনশুন কহিলেন ওহে পদ্মাকর। অনুস্তম জ্ঞান তোমা করিব অর্পণ। নিশ্চিত্ত হইয়া তুমি থাক পদ্মাসন।। এতেক ব্রহ্মারে বলি দেব গদাধর। মনে মনে চিন্তা প্রভু করে অন্তঃপর।। ব্রহ্মার বিজ্ঞান কেবা করিল হরণ। এতবলি ধ্যান যোগে করেন দর্শন।। দুই দৈত্য হরিয়াছে ব্রক্ষার বিজ্ঞান। তাহা দেখি মনে ভাবে প্রভু ভগবান।। মনে মনে বহুষণ করিয়া চিগুন। মংস্যুরাগ জনার্দ্দন করিল ধারণ । জ্ঞানময় মৎসামূর্কি অতি ভয়স্কর প্রবেশ করিল গিয়া সাগর ভিতর।। সাগর সংযোগ করি দেব জনার্দ্দন। প্রবেশ করিল গিয়া পাতালে তখন। দেখিলেন দুই দৈত্য নিষ্টিত তথায়। বিমেন্থিত কংর দেব দেহৈকে মাথায়।

দুইজনে বিমোহিত করে জনার্জন বেদ শাস্ত্র বিজ্ঞানাদি করেন গ্রহণ।। পাতালে আছিল যত তাপসনিকর। জমার্দ্ধনে স্তব করে হয়ে একাস্তর।। বেদ জ্ঞান পেয়ে পরে দেব জনার্দ্ধন ব্রহ্মার নিহুটে আসি করেন দর্শন । মৎস্যক্রপ ভার পর করি পরিহার। যোগনিপ্রাগত হন দেব দয়াধার ।। এদিকে বিমুগ্ধ ছিল সেই দৈত্যদ্বয়। **দূরৈজনে ক্ষণপরে জাগরিত হয়।**। জাগরিত হয়ে দৌহে করিল দর্শন। বেদশাস্ত্র জ্ঞান আদি হয়েছে হরণ 🖽 তাহা র্দোর্থ মহাক্রুদ্ধ হইয়া অন্তরে . দ্রুতগতি দুইন্ধনে চলিল সাগরে। তথা গিয়া দুইজনে করিল দর্শন। যোগনিদ্রাগত আছে পুরুষ উত্তয়।। তখন কহিল দোঁহে কর দরশন। এই ধূর্ত্ত করিয়াছে শাস্ত্রাদি হরণ।। এবন এখানে আসি সাধুর আকারে। শরন করিয়া আছে সাগর উপরে 🕫 **এতবলি দুইজনে হয়ে কুদ্বমন**। ভগবানে জাগবিত করিল তখন। ভার পর কহে দোঁহে করহ শ্রবণ। যুদ্ধ আশে আসিয়াছি তোমার সদন । নিধা হতে গাহোত্থান কর মহাশয়। দেখি যুদ্ধে কার হয় জয় পরাজয়।। এতেক বচন শুনি পুরুষ উল্লয়। সহাস্য বদনে পরে কহেন তথন।. তোমা দোঁহাসনে আমি করিব সমর তাতে ভীত কডু নহে আম'র অস্তর।। এত বলি শরাসন করিয়া গ্রহণ যথারীতি গুণ তাহে করি আরোপণ।। ঘন **ঘন দেন তাহে ভীবণ টঞ্চা**র। শহ্মধ্বনি ঘন ঘন করে দয়াধার।।

দৈত্যদ্বয় ধনু ধরি অতি ভরক্ষর। শব্দ করে ঘন ঘন ধরণী উপর 🕡 ক্রমে আর্ডিল যুদ্ধ শ্রীহরির সনে ভাগবান করে যুদ্ধ সহাস্য বদনে।। কত অস্ত্র মারে দৈতা কে করে গণন , অবাহে নামেন তাহা জীমধুসূদন। যত অন্ত মাত্রে দৈতা হরির উপরে। তিল তিল করে হরি শুনোর উপরে।। এইবাপে দীর্ঘকাল চলিল সমর। কিছুতে না গারে সেই দানব যুগল। ভার পর নারায়ণ শার্ল ধরি করে। মহাভীম লর মারে দেহৈছে টেপরে।। বাণ দেৰি দুই দৈত্য ক্যথিত ভান্তর। ঘূর্ণিড হইয়া পড়ে ভূমির উপর। मृत्रुं छित्रं श्रानि रहा रुज्ञ हैनद्व । **পুস্প বৃষ্টি হয় কত শ্রীহৃত্তির শিরে** ।। আনশ্বে মঞ্জিল যত অমন্ত নিক্স। হবিত্তৰ করে সংৰ প্রকৃষ্ণ অন্তর্।। এইরূপে দৈত্যদ্বর করিয়া সংহার। শীহরি চলিয়া যান আগন আগার। তারপর পদ্মানি প্রফুল্ল অন্তরে। দানৰ ছয়ের মেধ লইয়া সাদরে | বসুমতী তার দ্বারা করেন সৃজ্ঞ। মেদিনী আখ্যান হয় এই সেকারণ। জিজাসা করিয়াছিল যাহা **ঋষি**গণ। বর্ধন করিনু তাহা সহার সাংন।। নিত্য নিত্য ইহা যদি অধ্যয়ন করে। ি সেক্সন অন্তিমে হায় গ্রীহরির পূরে।। পুরাগের সার হয় শ্রীশিবপুরাণ। গুনিলে প্রাপের মুক্তি অস্তিরে নিবর্গণ ।





## यम ७ चयुनात जिलाभाग

মৎস্যাবতার কথা শুনি ঋষিচয় ন্তনিতে আগ্রহ বাড়ে আনন্দ হাদয়।। ফিজাসা করে পুনন্দ যত ৰাবিণণ নিবেদন ভাই প্রভু ব্রহ্মার নন্দন।। তব মুখে গুনিতেছি ধর্ম্মের কাহিনী। যত শুনি ডড ইচ্ছা পুনঃপুনঃ গুনি।। ধর্ম্মকথা শুনিবারে বাসনা স্বার। অন্তরে বিশ্বাস আছে ধর্মামাত্র সার।। ধর্ম্ম যে প্রধান ভাষ্ঠা জানিব কেমনে। দৃষ্টান্ত দেখাও ভার সবার সদনে।। এতেক বচন খনি বিধির নন্দন। তন তন কহিলেন ওহে শ্ববিগদ।। ধৰ্ম হতে কিছু নাহি জগত ডিডারে। ধর্মদাত্র শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আখন আখনে।। ধর্মে প্রতিষ্ঠিত আহে এই কদুয়ভি। ধর্ম্ব হৈতু লভে লোক অতুল স্থ্যাতি। অধর্ম্ম বশেতে যায় নরক ভিতর। ধর্মকথা শুন এবে তাপস নিকর।। কল্যপ ঔরসে আর অদিতি জঠরে। (सरकार पूर्वास्थय निरक्ष **कना** शहर ।) সূর্য্যের উরসে জন্মে যুগল সম্ভান। যম আর যতি হয় অপ্রের নাম।। দৌহে জশ্ব ধরি সুখে ণিতার আগারে। শশিকলা সম ক্রমে দিনে বিদে বাড়ে।। এক সঙ্গে ক্রীড়া আদি করে দুইজন। একর গমন আর একর শয়ন।।

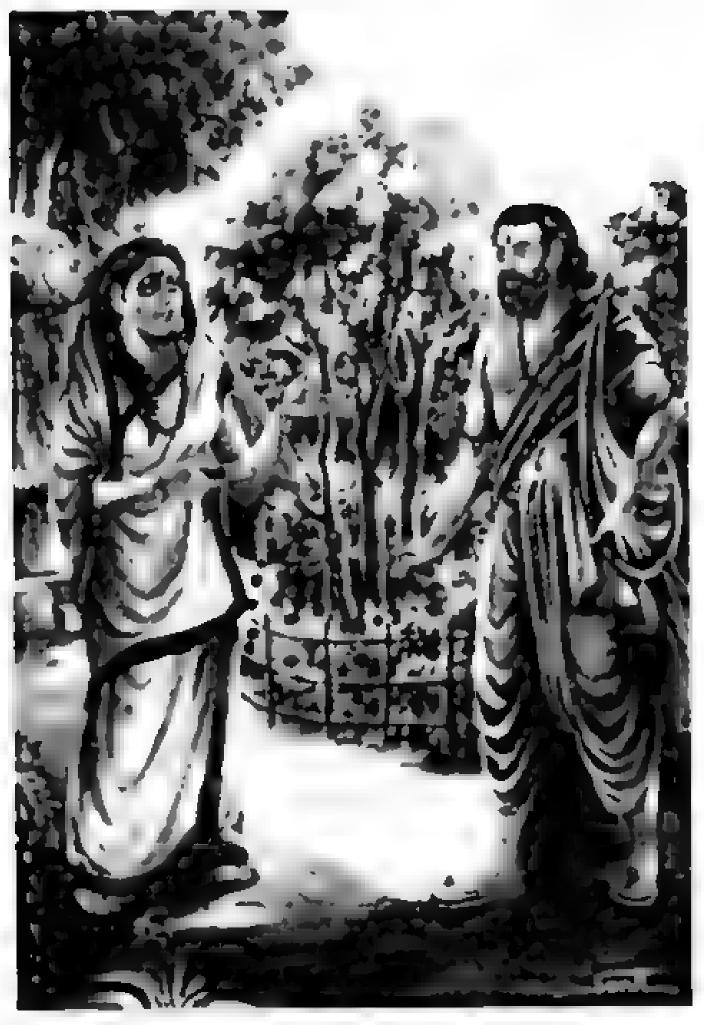

এক্ষেক বছন শুনি সাবিত্রী ব্যা<sup>ক</sup> শুন ক্ষম কহিলেন গুৱে মহ মূৰ্তি

বাল্যকাল এই কলে সমাতীত হয় দৌহার ইইল ক্রমে যৌবন উপয় । একদিন যুমী বয়ে করি সম্বোধন। কহিতেছে ধীরে ধীরে সুমিন্ট বচন।। তন তন মহোদর বচন আমার। সর্ব্বগুণে গুণবান ভূমি গুণাধার। ৰুদ্ধে বিচক্ষণ তুমি পরম সুন্দর। নয়ন মোহন তব চারু কলেবর।। এবে এক কথা কহি শুন মহামতি। ভগিনী হয়েছে যোগা দেখহ সম্প্রতি । সুন্দর যুবতী জামি করি দরশন। হেবিছ রূপের ছটা ওহে বিচক্ষণ।। আমার এহেন রাপ করি দর্শন। কেন না কামনা কর বলহ এখন। প্রাক্তভাবে বাল্য হতে অতীব যতনে। একত্র রয়েছি সূদা গমনে শয়নে। তবে কেন মোর পতি নাহি হও তুমি। তব তবে সূচঞ্চলা রহিষ্বাহি আমি।। কামতাব জন্মিয়াছে হৃদয়ে আমার। এই হেতু নিবেদন ওহে গুণাধার। আমার বচনে যোরে করহ গ্রহণ। ইথে পাপ নাহি তব হবে ৰুদাচন।, যাইডেছে সহোদরা নিজ ইচ্ছা মতে। ইথে কভু নাহি পাপ জানিবেক চিতে।। যদি তুমি নাহি মোরে করহ গ্রহণ অনলে পশিয়া আমি ভাব্ধিব জীবন 🖠 কাম দুঃধ নাশিবারে কোন জন পারে। বল দেখি ওহে ছাতঃ সেকথা আমারে । কামের উদ্রেক যদি হাদি মাঝে হয়। পঞ্চশর পঞ্চশর হাতে তুলি লয়।। ঘন ঘন মারে ভাহা বিরহিনী পরে। বিরহী জনের হৃদি খণ্ড খণ্ড করে।। কামানলে জজ্জবিত আমার অন্তর। রতিদানে অবিলয়ে করহ শীতল।।

কামার্স্ত হইয়া যদি ষাচয়ে রমণী। পুরাবে তাহার বাঞ্চা শান্ত্রে হেনগণি । আহা মরি কিবা তব চারু কলেবর। ম্ম অনে যুক্ত কর ওহে প্রাণেশ্বর । এতেক বচন ভনি সূর্য্যের নন্দন। ভগিনীরে ধীরে ধীরে কছেন তথ্যন।। কি বলিকে সংহাদরে গুলি ল**জ্জাপা**র। এহেন ঘৃণিত কাব্ধ শিখিলে কোথায়। হেন কাজে উপরোধ কর কি কারণ। মহাপাপ হয় কৈলে লোদর গমন।। সজ্ঞানেতে কোনজন হেন কান্ধ পারে ইহা আর নাহি বল আমার গোচরে।। সহোদর সহোদরা করিলে গমন পশুর ধরম ইয়া শাম্রের লিখন পশুদের কিছুমাত্র নাহিক বিচার হেন কাড়ে মন সদা কর পরিহার।। তৰ মুখে হেন কথা না শোডে কখন। হেন কথা নাহি আর কহ কদাচন । এতেক বচন গুনি ষমী পুনঃ কয় ওহে প্রতঃ ওনওন তুমি মহোদর। আয়া দৌহে য়িলনেতে কিছু দোব নাই1 তাহার প্রমাণ গুন বলি তব ঠাঁই।। উভয়ে একত্রে ছিনু স্থননী জঠরে তাহে যথা নাহি দোব বুঝহ অন্তরে।। সেইরূপ টোবনেতে মোরা দুইজন যদ্যাপি সংযুক্ত হই ওচে মহাত্মন।। নাহি দোৰ ইথে কভু হবে মহোদয় বিচারি করহ যাহা সমূচিত হয়। আরো এক কথা বলি তন বিচক্ষণ। বাক্ষদেরা সদা করে ভশিনী গমন।। মম বাক্য অতএব রাখহ সত্র। পত্নীত্বে স্বীকার মোরে কর অতঃপর।। ব্যমীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। পুনরায় কঠে ধম প্রবোধ বচন।

ওগো ভগ্নী শুন শুন বচন আমার। অধর্ম্ম করিলে হয় পাপের সঞ্চার। যে <del>রা</del>প বিধান আছে শান্ত্রের ভিডরে। তাহার অন্যথা যদি কোন ক্বন করে। মহাপাণে লিপ্ত হয় সেই দুরজন। অতএব **তাহা ত্যা**গ করিবে সুজন। অনিন্দিত ধর্মা যাহা শান্ত্রের বিধান ! তার খাচরণ দল করিবে ধীমান। নিশিত করম ত্যাগ করিবে যতনে . ধর্মের লক্ষণ ইহা কহি তব স্থানে।। সংসারে জনমি ষত সাধু মহাজন। ষ্ট্ৰেক্সেন সদা যাহ্য আচরণ।। ইতর জনেরা তাহা দরশন করি। অনুগামী হয় ভার অন্তরে বিচারী। এইরাপ জগতের যত সবজন नवर्षकार्य्य करत्र जना उत्तर वहन ।। গুনহ ভগিনী এবে বচন আমার। হেন কাজে মতি কতু দিও নাহি আর।। আমার সদনে হাহা কহিলে বচন। মূৰ্বে নাহি হেন কথা আন কদাচন।। অতি পাণকর ইহা ঞ্চানিকে অন্তরে। ষতনে জঞ্জিবে ইহা কহিনু ভোমারে।। ইহার সমান পাপ নাহি কোণা আর । ধ্রম বিরুদ্ধ ইহা শান্ত্রের বিচার।। আমার বচন হদে করহ ধারণ। আমা হতে ৰুপবান আছে যেইজন।। ত্তৰ উপযুক্ত আর হবে স-হাদয়। তাহারে অর্পণ কর আপন হৃদয় । তাহারে পতিতে তুমি করিয়া বরণ প্রশার প্রসঙ্গে কাল করত্ যাপন।। পতি যোগ্য নহে আমি জানিবে তোমার। তব তনু স্পর্শ কৈলে পাপের সঞ্চার।। হেন কাজ আমি নাহি গারিব কণ্দ ধরম বিরুদ্ধ ইহা শাস্ত্রের লিখন 🕦

ভগিনী গমন করে যেই সহোদর। চিয়কাল রহে সেই মরক ভিতর।। মমৰাক্য অভএব কবুহ গ্ৰহণ। অধর্ম অন্তর হতে করহ কর্জন।। এতেক বচন গুনি যমী পুনঃ কয়। মম বাক্য শুন তন ওহে মহেদয়। তোমার মোহন রূপ করি দরশন। ভূপিয়াছে মম হৃদি ভূলেছে নয়ন। আর কোঞা আছে তব রূপের সমান। জগতে এহেন ক্লগ নাহি বিদামান।। রূপের তুলনা তব কোথা নাহি পাই। মরি মরি লয়ে তব রূপের বালাই।। নাহি দেখি কোথা হেন চারু কলেবর। কেন নাহি রাখ কথা ওছে সহোদর । বৃক্ষের আশ্রয় করে দতিকা ষেমন। তোসারে ধরেছি আমি জানিবে তেমন।। আমারে বিদায় করা উচিত না হয় তুমি অতি বিচক্ষণ ওহে মহোদয়।। যতনে লইনু আমি তোমার শরণ **বাহ্য**রে পশি মোরে কর আলিজন।। ক্রমণ করহ তুমি আমার সহিতে : বাহলালে ধর মোরে আনন্দিত চিতে। আমার বচন মাহি করছ হেলন। এক্ষান্ত অধিনী আমি লইনু শরুণ।। এইতক বচন শুনি দ্ববির **শু**নন্ন। গম্ভীর বচনে পুনঃ ভগিনীরে কয়।। পুনঃ পুনঃ কেন কহ এহেন কনে : অপর পুরুষে শীন্ত্র কর**হ বরণ** । রমণ করহ তুমি তাহার সহিত। আনন্দ লভিবে ডাহে আগনার মত।। তব রাপ বেই জন করি দরশন কামার্ড ইইয়া হবে বিমোহিভ মন পতিরে বরণ তুমি করহ ভাছারে নভিবে অভূল সুখ আপন অন্তরে।

পরম রূপেশী তুমি পরম সৃন্দরী চারুকলেবর তথ রবির কুমারী।। ভোমারে লডিতে বাঞ্ছা করে সবজন। তোমার ভাষনা কিবা বলহ এখন।। পরম সুন্দর হয় শেই মহামতি। তাহারে বরণ কর ওহে গুণবডি।। মোর পাশে ভার নাহি কহ কুবচন বিৰুপেত প্ৰাণ মম বিৰুপত মন 🖽 বিণাইত পছা আমি ভাল মাহি বাসি। অশক্ত ইহাতে আমি শুনহ রূপদী।। পুনশ্চ তোমারে আমি করি নিবারণ। আমার নিকট হতে করহ গমন । হিতরত হয়ে আমি রূহি নিরন্তর। বিষ্ণুতে আমার চিত্ত আছে অতঃ<del>গ</del>র।: পুনশ্চ বিৰুক্ত যদি করহ আমারে অভিশাপ দিব আমি কহিন তোমারে। বিপরীত কল ভাহে ঘটিৰে ভোমার। চিন্ত হতে পাপ এবে কর পরিহার।। যমের এতেক ৰাক্য করিয়া শ্রবণ। মলিন বদনে যমী করিল পমন 🖽 অন্ন নাহি কোন কথা কহিল যমেরে মলিন বদনে চঙ্গে অতি ধীরে ধীরে। অভিশাপ ভয়ে তার ভীত হইল মন **আপন মনেতে গৃহে** করিল গমন। যমের কেমন ধর্ম কর দরশন হেন দৃঢ় ব্রন্ত নাহি করে কোনজন।। পরম ধার্ন্মিক যম বিষ্ণুগভ খন। তাঁহার সমান নাহি এ তিন ভূবন।। নারায়ণে চিত্ত দেয় সেই মহামতি। অস্টিমে তংহার হয় সুরপুবে গতি। যেই জন নিত্য পড়ে এই উপাখ্যান অথবা শ্রবণ করে ছেই মতিয়ান। দৰ্ববাপে মুক্ত হয় সেই সাধুজন অনস্ত স্বর্গ লভে শাস্ত্রের বচন।

বিপ্রকৃলে জন্ম ধরে মেই মহামতি এই উপাধ্যান পড়ে হয়ে শুদ্ধমণ্ডি।। পিতৃকুলে সমুজ্জ্ব্ব সে জনের হয় দিব্য জ্যোতিঃ লডে সেই নাহিক সংশয় ।। ইহা যদি প্রতিদিন অধ্যয়ন করে ঋণদায়ে মৃক্ত হয় শ্রীহরির বরে । শমনের ভয় ভার কভু নাহি রয় শান্ত্রের বচন ইহা নাহিক সংশয় .: ধর্ম্মকথা ঋষিগণ করিনু কীর্তন। ধর্মই সবার গ্রেষ্ঠ মূরূপ বচন 🛚 বর্ম্ম হতে শ্রেষ্ঠ নাহি হ্রগত ডিতরে। দ্রীহরি রক্ষেন সদা ধার্ম্পিক জনেরে । যেই জন ধর্ম্মকথা করে অধ্যয়ন। অথবা ভক্তি করি কর্মে শ্রবণ।। তাহার যতেক পাপ বিনাশিত হয়। অন্তর বিশুদ্ধ হয় নাছিক সংশয়।। মেইজন ধর্মাকথা শুনে ভস্তিতরে। পরম আনন্দ পায় আপন অন্তরে 🔢 মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় শান্ত্রের বচন। মহাসুথে করে সেই সময় যাপন।। শমনের ভয় তার কভু নাহি রয় অন্থিমে স্বরগপুর লভঞ্চে নিশ্চয়।। জিল্ডাদা করিয়াছিলেন বাহা ঋষিগপ। বর্ণন করিনু ডাহা সবার সদন 🖂 কত কব ধর্ম্মকথা কে বলিতে পারে। ধর্ম্মের বিচিত্র গতি জানিবে সংসারে।। ধর্ম্মরক্ষা করে বেই সেই সাধুক্তন। ধর্ম্মাঞ্চা করে ফেই সেই তো নক্ষন।। ধর্ম্মরক্ষা করে যেই সেইত রমণী। ধর্ম্মরক্ষা করে যেই তারে ভৃত্য পনি পূত্র হয়ে পিতৃ আজ্ঞা করিলে পালন। প্রকৃত তনয় সেই শাস্ত্রের বচন।। ড়তা হয়ে প্রভু আজ্ঞা যেইজন রাখে ভঙগতি রাখে সেই গিয়া পরলোকে।।

পদ্ধী হয়ে পাতিব্রত্য করিলে পালন করিতে পারে সে নারী অসাধ্য সাধন। ধর্মকথা অতএব কি বলিব আর। তনিলে ধরম কথা পুণোর সঞ্চার। এবে বাহা ভবিবারে হয় আকিঞ্চন কহিতেছি বল ভাহা প্রহে ঋষিণপ।



অতি সভ্য কথা হয় ধর্মকথা যভ প্রকাবে ব্রক্ষার পুত্র ভাবি মনোমত । আনন্দ হাদয়ে সব করয়ে প্রবণ। অমৃত বর্ষণ করে ব্রহ্মার নন্দন । भौनकापि कविश्व सन्छ कृषातः । পুনরায় জিজানেন সুমধ্র স্বরে।। আহা মরি কিবা ওনি ধরম কাহিনী। কহ কহ পুনরায় ওয়ে মহামুনি।। পাতিব্ৰত্য ধৰ্ম কথা শুনিতে বাসনা বর্ণন করিয়া তাহা পুরাও কামনা ।। হেল পতিব্ৰতা বল ছিল কোন নারী। কহ কহ সেই কথা কহ কৃপা করি । এতেক বচন শুন বিধির নন্দন। ভন ভন কহিলেন ওছে খবিগ্ণ।। মধ্যদেশে নন্দী নামে ছিল এক গ্ৰাম দিজ এক সেই স্থানে করে অবস্থান। পর্ম পণ্ডিত সেই ধর্মপ্রায়ণ। অধর্মেতে কভু তার নাহি যায় মন । প্রত্যুহ প্রভাতে আর সদ্ধার সময়ে। ভাষিহোম করে দ্বিজ একান্ত-জদয়ে।

যদ্যপি গুহেতে আনে অতিথি ব্রাহ্ণণ বিধানে আতিথ্য তাঁর করেন সাধন । নারায়শে প্রতিদিন ফরেন পূরুন এইরূপে দিজ কাল করমে যাগন।। তাঁহার রমণী ছিল সাবিত্রী আখ্যান। পতিরতা নাহি ছিল তাঁহার সমান। সদা করে পতিসেবঃ আনন্দিত মনে। পতিপ্রিয় সাবে সদা অতীব বতনে। শুন শুন ইেনকালে ওছে ঋষিগদ এদিকে ঘটিল এক আশ্চর্য্য ঘটন।। কোশল দেশেতে এক বিপ্রেব বসজি যজ্ঞলন্ম নাম তার অতি মহামতি।। তাঁহার রমণী ছিল রোহিনী আখ্যান , সেঁই নারী পতিব্রতা খ্যাত সর্বব্যান । কালবশে সেই নারী গর্ভবতী হয়। তাহার জঠরে এক জন্মিন তন্ম। যথাবিধি কার্য্য যত করিয়া সাধন। যজ্ঞশর্ম্ম নাম ভার করেন ধারণ।। দেবশর্মা নাম তার করেন রক্ষণ। দিনে দিনে বাড়ে শিশু অতি মনোরম।। ক্রমে ক্রমে যথাতাকে; উপনীত হয়। বজ উপবীত দেন বিপ্ৰ মহোদৰ . ৰথাবিধি উপবীত হাঁহয়া নন্দ। করিলেন বেদশিক্ষা জনক সদন।। তারপর কালবদে জনক তাঁহার। পীড়িত হইয়া দেহ করে পরিহার । পিতার মরণে পুত্র হইরা কাতর। বথাবিধি শ্রেতকৃত্য করে ভারপর।। তাবপর গৃহত্যাগ করিয়া নকন। ডীর্থস্থানে স্নান হেতু করেন গমন । উপনীত নন্দীগ্রামে শ্রমিতে স্বমিতে। পতিব্ৰতা পতিসহ আছে যে স্থানেতে দেবলম্ম সেইস্থানে করিয়া গমন একমনে ভিক্ষাবৃত্তি করে আচবণ ।

একচিত্তে বেদ জপ করেন সাদরে . এইরূপে রহে তথা প্রফুল অন্তরে এদিকে জননী তাঁর হইয়া কাতর চেয়ে ভাবে পথপানে বিষয় অন্তর।। পতির বিয়োপ শোকে কাতরা রমণী তাহে দেশ ত্যাগী হৈল পুত্র গুণমণি। এহেতু দুঃবিতা হয়ে ব্যেছিনী সুন্দরী। দিন দিন কুশা হন বিবর্ণতা ধরি। এদিকেতে দেবশক্ষা থাকি নন্দী গাঁয় ভিক্ষাবৃত্তি করি সদা ভ্রমিয়া বেড়ায়। একদিন নদীজনে করিয়া সিলান জন হেতু উপবিষ্ট হলেন ধীমান । সিস্জ বন্ধ তম্ব হেতু ভূমির উপরে প্রসারিত করি দেন অতি ধীরে ধীরে। হেনকালে কাক ভার বক বিহঙ্গম। দুই পক্ষী উড়ি জাসি বসিল তখন । বক্রোপরি পক্ষীদরে বসিতে দেখিয়ে। ক্রোধান্ধ হলেন বিপ্ল আপন হাদয়ে। ভৰ্ৎসনা করেন কড বিহঙ্গম গণে . তিরস্কার পশে গিয়া তাদের শ্রবণে । ভিরস্কার শুনি সেই বিহঙ্গ যুগল। বস্ত্রোপরি বিষ্ঠাত্যাগ করিল সত্র। পুরীষ ত্যক্ষিয়া দৌহে উভিল গগনে। তাহা দেখি বিপ্র চাহে লোহিত লোচনে 🕠 লোহিত লোচনে বিপ্রকরে নেত্রপা**ত**। অমনি হুইল পঞ্চীত্বয় ভস্মসাৎ। ঋগদ্বয় ভস্ম হরে পড়িল যেমন বিপ্রের আনন্দ আরু না ধরে তখন। চিন্তা করে বিপ্রবর নিজ মনে মনে। শ্বম সম মতি নাহি এ তিন ভুবনে।। তপন্ধী নাহিক কেহ আমার সমান। এত ভাবি ডিক্ষা হেডু করিলে প্রস্থান । শ্রমিতে শ্রমিতে যান সাবিত্রীর ঘরে। পতিব্ৰতা আছে যদি নয়নে দেহারে 🖯

পতিব্রতা কাছে ভিক্ষা করেন যাচন হেনকালে শুন শুন অশ্চর্য্য ঘটন।। পৃথ্যুমী ভ্রমণান্তে জাপন জাগারে। উপনীত হন অ্যাসি অতি ধীরে ধীরে।। তাতা দেখি পতিত্ৰতা নইয়া আসন। স্বামীরে বসিতে তাহা করেন অর্পণ।। তারপর উষ্ণ ধারি লইয়া সাদরে। শ্বামীর চরণে ধীত কবে ধীরে ধীরে ، এইরূপে স্বামীদেবা করি তারপর। ভিক্ষা সমর্পিতে ক্রয়ে হন অগ্রসর।. বিলম্ব দেখিয়া হেথা সেই ব্রহ্মাচারী। মহাক্রুদ্ধ হইলেন সাবিক্রী উপরি । দৃষ্টি করে ফন ঘন সাবিত্রী উপরে। তাহা হেরি পতিব্রতা কত হাস্য করে।। হাসিতে হাসিতে পরে কহেন বচন শুন শুন ব্রহ্মচারী করহ প্রবর্ণ। আমারে হায়স নাই কবিবেন জ্ঞান। বালিকা নহিক আমি ওহে মডিমান।। রোষভবে মারিয়া**ছ বিহন্দ ধুগলে**। পঞ্চত্ব পেয়েছে তাস্থা তটিনীর তীরে।। সেরুপ আয়ারে নাছি করিবেন জ্ঞান ধর ধর ডিক্ষা এখে কবিছি প্রদান ।। পব্রিহার কর বোষ বিপ্রের নন্দন মিজ স্থানে ভিক্ষা লছে করছ গমন। এতেক বচন তনি বিপ্রের তনয়। চলিলেন্ ভিক্ষা লয়ে হইয়া বিশ্বয়। আগ্রমেন্তে ডিক্ষা লরে করিয়া গমন। বতনে ভিক্ষার পাত্র করেন স্থাপন । পুনশ্চ আসিল ফিরি সাবিত্রীর ঘরে। স্বামী খখন তাঁহার নাহিক আগারে।। হেনকালে তথা বিপ্র করি আগমন। সম্বোধিয়া সাবিত্রীরে কহেন বচন।। গুন শুন মহাভাগে বচন আমার। আখার হাদয়ে ইইল বিশ্বর সঞ্চার।।

বিহন মেপ্রেছি আমি দুরদূরাগুরে। জ্বনিলে কেমনে তুমি আপন অস্কুরে। প্রকাশ করিয়া কহু থকার্গ বচন। আসিয়াহি এই হেডু ভোমার সদন। এতেক বচন গুনি সাবিত্রী রমণী। গুন গুন কহিলেন ওছে মহামুনি। জিজ্ঞাপা করিলে যাহা করহ প্রবণ সম কথা একে একে করিব বর্গন । নারীধর্ম সদা আমি করেছি পালন। একমাত্র পতিসেবা নারীর ধরম 🖰 একমাত্র জানি অমি পতি আরাধনা। ইহা ভিন্ন জন্য কর্ম্ম কিছই জানিনা । দ্রিবানিশি করি আমি পতির সেবন আমি এই হেতু জানি সকল ঘটন ৷. ঞ্চানিতে সঞ্চলি পারি পতি সেবাফ্জে ত্রিকল ঘটন হেরি আপন তত্তরে দুরেতে মরেছে বটে বিহুদ্দমগণ। জানিতে পেরেছি কিন্ত থাহে মহাগ্মন্ ।। পতি সেবা করে খেই অতিভক্তি ভরে। অজ্ঞাত বিষয় সেই জানিবারে পারে । ष्ट्रात्त्रा এक कथा थिन छन भश्रपून् আমার বচন লাই করিও হেলন।. জননী ত্যজিয়া তৃমি আসিয়া এধানে। নিরন্তর ইহিয়াছ তপস্যা সাধনে। য়েখানে যেখানে তুমি কর অবস্থান। পৃতিণক্ষে পূর্ণ জ্বান সেই সেই স্থান মাতৃদুঃবে পৃতিগন্ধ হয়েছে তথায় : কিছুনা বৃথিতে পাব বিমৃদ্ধ মায়ায় .। মাতারে দৃথ্বিনী করি কৈলে আগমন। বিষ্ণৰ তোমার সব ওহে মহাধান।. তীর্থসাম স্কপ হোম সকলি বিফল। সক্রি তোমার পক্তে শুদ্ধ অযুগল । ক্রানী পালন মেই করে ভক্তিভরে। সবর্বকার্য্য সিদ্ধ তার জানিবে জন্তরে।। আঘার বচন তুমি না কর ছেলন অবিক্রম্বে নিজ দেশে করহ গমন। দুঃখ দুর জননীর কর শীঘ্রতর সুমঙ্গল হবে ভাঙে বিপ্রের কোন্তর। আরো এক কথা বলি ভনহ এখন। হালি হতে তেলাধ রিপু করিবে **বর্জন**। ভশ্মীভূত করিয়াছ যেই পক্ষীগণে। তাহাদের গুদ্ধি কর বিহিত বিধানে। ভবে তব আত্মশুদ্ধি ইইবে নিশ্চয়। ভামার বচন বিপ্র ঘিথা। কভ -না। শুভগতি যদি চাহ বিপ্লের নম্মন। এই সহ অধিদৰে ক্ষুত্ৰ সাধন।। এন্ডেক বচন বিশ্ৰ করিয়া শ্রবণ। চাহিলের ক্ষমা ভিক্ষা সাবিত্রী সদম 🕕 ন্তন শুন কহিলোন ওগো পডিব্রতে। ক্রয়েছিনু ডব পানে অতি ক্রুদ্ধ চিতে। অজ্ঞানে করেছি দোষ করহ মার্ক্জন। যাতে মহ ওড হয় ফগহ এখন। এও শুনি গতিব্রতা করে পুনরায় মম বাকা শুন শুন বলিহে ডোমার .। নিজদেশে অবিলয়ে করহ গান। সতত করিবে তুমি জননী পালন । ভিক্ষাবৃত্তি করি তুমি শুন্তি ভক্তিভৱে। করিবের সদা সেবা জননী দেবীরে।। আর এক কথা বলি শুন মহাযুন। করিয়াছ ডুমি যেই বিহন্ত নিধন। এই হেতু প্রায়শ্ভিত করিবে যড়নে। ত্তরে ত ইইবে শুদ্ধ কহি তব স্থানে।। যুক্তপ্ৰদূৰ্য মামে বিশ্ৰ আছে একজন। স্মৃতা নামে তার কন্যা বিদিত ভূবন।। ভোষাৰ ব্ৰমণী হবে সেই সুকল্বিনী। তাহারে করিবে তুমি আপন পতিনী । তার গর্ডে জনমিবে তোমার সন্দন। বৰ্দ্ধন হইবে নায় ওহে বিচক্ষণ ।

যাযাবর বৃত্তিধারী হইবে তনয় আরো এক পুত্র হবে ওহে মহোদয় . পরম বৈষ্ণ্যব হবে সেই সে নদন। ভোমার পাশে বলিনু ভবিষ্য বচন অধিক বলিব কিবা ওহে মতিমান। জননী সকাশে এবে করহ প্রস্থান। এতেক বচন শুনি বিপ্লের নন্দন সম্বোধিয়া সাবিত্রীরে কছেন তথ্ন 🕕 পতিব্ৰতে তব পদে কবি নয়স্কার তোমার কুপায় হৈল জ্ঞানের সঞ্চার।। এখনি ষাইৰ আমি আপন আগাৱে। সেবিব মাডাব পদ অতি ভক্তিভবে।। ভিক্ষা করি জননীরে করিব পালম। নাহি মম অন্য কর্মে কোন প্রয়োজন । যথে যাহা উপদেশ দিলেন আপনি। পালিব সে সৰ আমি ওনহ জননী এতবলি দেকশব্দা করিল গমন। নিজগৃহে অবিস্থায় উপনীত হন । মাতার চরপে গিয়া বন্দন করিল পত্রে হেরি মাতা তাঁর আনক্ষে ভাসিল।। ভিক্ষাবৃত্তি করি বিপ্র অতি ভক্তি ভরে। জননীরে দিবানিশি সংরক্ষণ করে । একান্ত অন্তরে করে মাতৃ আরাধনা : ভাহা বিনা হৃদি মাঝে না রাখে কামনা। হৃদিমাঝে রোষ রিপু না রাথে কখন। অন্তর হইতে ক্রোধ করিল বর্জ্জন।। ভশ্মীভৃত করেছিল বিহঙ্গম পূপে। প্রায়শ্চিত সেই হেতু করিল বিধানে।। এইরূপে মহাসুখে আছু য়ে ব্রাহ্মণ। **ষক্তশর্মা হে**নকালে উপনীত হন। তাঁর নন্দিনী ছিল স্মৃত্য অভিধান দেব শার্মা করে তারে করিল প্রদান। বিধানেতে দেবলম্ম করিল গ্রহণ **।** ক্রমে ক্রমে দুই পুত্র লড়িল জনম।।

ভারপর বৃদ্ধকাল তনয়ের করে। সমূর্গিল দেবশুমা আপন ভার্যারে। লোষ্ট্রে স্বর্গ সমজ্ঞান হইল তাঁহার গমন করিল বিপ্র কানন মাঝার।। সুখভোগ তেয়াগিয়া কানন-ভিতরে। দিবানিশি নিরপ্তনে ভাবে ভতিভরে। অন্তকালে মহাসিধ্বি পায় মহাত্মন্। বিমানে চড়িয়া যান হরির সদন। এত বলি ঋষিগ্রে করি সম্বোধন। মিষ্টভাষে কহিলেন বিধির নন্দন।। পতিব্ৰতা বিবরণ বলিনু সকল। প্রবণ করিলে হয় পরম মঙ্গল । মেই জন ওনে ইহা অতি ভক্তিভৱে বিপদ আক্রমে নাহি কখন তাহারে।। কুগ্রহ ভাহারে নাহি করে আক্রমণ পদে পদে সুমঙ্গল হয় সংঘটন।। ত্রিকাল জানিতে পারে সেই মহামতি তাহার উপরে তুষ্ট অখিলের পতি।। পিতৃকুল মহাতুষ্ট তাহার উপরে। বংশ বৃদ্ধি হয় তার শ্রীহরির বরে।। অধিক বলিব কিবা ওহে ঝবিদণ। বেই জন ভক্তিভরে করে অধ্যয়ন। ভূগোল মধ্যেতে আছে যত তীৰ্থচয় সক্তিথি ফল হয় নাহিক সংশয় । জমু প্লক্ষ কুশ ক্রৌঞ্চ ইতি আদি করি। যত দ্বীপ সাগরাদি ডুবন ডিডরি । সমস্ত ভ্ৰমণ কৈলে যেই ফল হয়। সেইজন পায় তাহা নাহিক সংশয়। সকল কথা বলিনু গুহে ঋষিগণ। আর কি শুনিতে বাঞ্চা বলহ এখন।। সকলে রাখহ মতি ধর্ম্মের উপরে। ধর্ম্মগতি ধর্মমুদ্রি সংসার ভিতবে।। ধর্ম্বের সমান বন্ধু নাহি কোন জন। প্রতিষ্ঠিত আছে ধর্ম্মে এ তিন ভূবন।

পুরাণে ধর্মের কথা অতি মনোহর। শুনিলে পবিত্র দেহ পবিত্র জন্মর। ধর্ম্ম বিনা এ জগতে সত্য কিছু নাই অতএব ধর্মাপথে চলহ সদাই।



ধর্ম্ম সদা ধার্মিকের অগ্রে রক্ষা করে ধর্ম্মকথা কন ভাই সনত-কুমারে।। ভাপস-আশ্রম স্বাসী তাপস-নিচয়। সনত-কুমারে পুনঃ মিষ্টভাষে কয় ভূগোল বৃস্তান্ত তনি হানয়ে বাসনা। বর্ণন করিয়া প্রভূ পুরাও কামনা।। এতশুনি কহে পুনঃ বিধিয় নন্দন বলিতেছি শুন শুন বিশ্ব বিবরণ। পর্বতে নদীতে বিশ্ব সমাকীর্ণ আছে। সপ্তম্বীপ শোভিতেহে সেই বিশ্বমাবে ।। জমু প্লক্ষ কুল ক্রৌঞ্চ শাকট্রীপ আর। শাশ্মলী পুন্ধর সপ্ত ভূবন মাঝার । যথাক্রমে সপ্তবীপ এই নাম ধরে ইহাদের পরিমাণ শুন খলি পরে । পুছরের পরিমাণ ফডখানি হয়। শান্মলী দ্বিগুণ তার ওচে মুনিচর।। শাক্ষীপ ভাহা হতে দুইগুণ ধরে। এর**েপ বিগুণ করি ক্রমে ক্রমে বাড়ে**।। জমুর প্রমাণ হয় লক্ষৈক্ যোজন সপ্তর্দ্বীপ পরিমাণ এই নির্মাপণ। চারিডাগে সূবিভক্ত জন্মুদীপ হয় বলিনু ফ্রীপের কথা ওহে মুনিচয় ।

সপ্ত সাগয় শোডে ধরার ভিতরে। ভাগুদেব নাম বলি খন জতঃপরে । লবণ সাগর আর ইন্দ্রর সাগর সুরা সর্পি দধি দুগ্ধ ভূবন ভিতর । এই হয় ভিন্ন আর স্বচ্ছেদক নাম। ক্রমে সপ্ত জলনিধি ধরয়ে আখ্যান । সপ্ত সাগর এই আছে নিরূপণ। বলিনু সবার পদেশ ওহে মূনিগণ।। স্বচ্ছোদক ষতখ্যনি পরিমাণ ধরে। তাহা হতে দুই গুণ দুগ্ধের সাগরে। দুগা হতে দুইগুণ দধির সাগর দথি হতে দুইগুণ ফুতের আকর । এরূপে বিশুণ করি ক্রেয়ে ক্রুমে ধরে বলিনু সবার পাশে তন অতঃপরে । বলয় আকারে এই সপ্ত সাগর। সপ্তবীপে বেডি আছে ডাপস নিকর।। মনুর তনম হয় প্রিয়ব্রত নাম ভুবনে বিখ্যাত তিনি অতি গুণধাম।। সপ্তথীপ অধিপতি সেইন্ডন হয় দ**াপূত্র লভে সেই ওহে মু**নিচয় ।। তার মাঝে তিন জন বিরাগী হইয়া সন্যাস আশ্রম লম রাজত্ব ত্যজিয়া । পুত্রগণ অবশিষ্ট রাজ্য লাভ করে। নববর্ষ পায় ভারা জমুর ভিতরে।, কেতুমাল আদি করি নবকর্য নাম। এইসৰ রাজ্য করে খ্যাত সর্ব্বস্থান । **এইরুণে পুত্রগণে রাজ্বাদান ক**রি। পশিলেন পিতা গিয়া বনের ভিতরি 👍 হিমালয় অধিপতি হয় যেই জন। ঝ্বত নামেতে হয় তাহার নন্দন। ঋষভ হইতে জন্মে ভরত ধীমান। পরম ধার্ম্মিক তিনি অতি মতিমান । ভারতবর্ষের রাজা হইলেন ডিনি। বহুকাল রাজ্য করে খন যত সুনি।

ইলাবৃত বৰ্ষ মাঝে মহামক শিরি তার উচ্চতার কথা বলিবারে নারি। যোজন প্রমাণে,হয় চুরালী হাজার। যোড়শ সহত্র হয় আধোতাগে তার।। বিস্তার দ্বিগুণ তার ওছে মুনিগণ ৷ তার মধ্যভাগে হয় ব্রহ্মার ভবন । পুৰেৰ্বতে অমৱাবতী কিবা শোভা পায়। অঞ্চিকোণ অগ্নিপুরী কিবা শোভা ভায় 🕕 মহাতেজোময় সেই অগ্নির ভবন। দক্ষিণে সমের পুরী অতি বিমোহন।. সংবয়নী নাম তার অতি মনোহর : কি বলিব পুরী শোন্তা তাপদ নিকর।। পশ্চিমেতে শোভা পায় বরুণ-ডবন রসাবতী নাম তার ওহে মুনিগণ। পন্ধবতী নামে গৃহ লোভে বায়ুকোপে বায়ুর ভবন উহা জানিবেক মনে। উত্তরেতে বিভাবতী অতি মনোহর। সোমের নগরী ইহা খ্যাত চরাচর।। নববর্ষ যুক্ত জম্বু অতি মনোরম পর্বর্যন্তে বেষ্টিত উহা অতি বিমোহন।। কতশত নদী শোতে উহার ভিতরে। পুণামন্ত্রী সব নদী পুণাজল ধরে।। ক্রিমপুক্রবাদি বসু যাহা বিদ্যমান। পুণ্যবানগণ তথা করে অবস্থান 🕠 ভারতবর্ষ হয় করমের ভূমি। কর্ম্ম হেড় এইগ্রান ওল যন্ত মুনি । ভারতবর্ধে নর ধরিয়া জনম। করিবে সতত কর্ম্ম ওছে মুনিগণ। কর্মফলে নরগণ স্বর্গধামে যায় এই হেতু কর্মাভূ মি কহেছি ইহায়। ভারত মাঝারে যারা লড়িয়া জনম। অবিরত পাপ কর্ম্ম করে আচরণ। অধোগতি লভে তারা শান্তের বিচারে মহাকট্ট পায় ভারা নরক ভিতরে।

ফত যে আছে নরক বর্ণিবার নয়। কন্ট পায় তাতে পড়ি যত পাপীচয়।। গুন গুন অভঃপর ওহে মুনিগণ। কুল পর্বেচের কথা অতি মলোরম 🙃 সতেটি পর্বব্দভাছে সবার প্রধান ভাদের সধার কুল পর্ব্বত আখ্যান ।। মহেন্দ্ৰ মলয় সহা আব্ৰ শক্তিমান। পরিপাত্র বিদ্ধা আর সপ্ত ঋক বাদ।। যথাক্রমে সপ্তগিরি সপ্ত নাম ধরে। কুলগিরি বলি সব খ্যান্ড চরাচরে।। শোভা পায় সপ্তনদী অতি মনোহর। তাহাদের নাম বলি শুন অতঃপর।। নর্ম্মণা সুরা ঋষিকল্য আর ভীমরথী। কৃষ্ণকেৰা চন্দ্ৰভাগা ঋতি পুণ্যবতী।। তাম্রপর্নি এই সপ্ত নদীর আখ্যান। এই সবে স্নান করে যন্ত পূণ্যবান।। ইহা ভিন্ন মহানদী যারা বারা হয়। ভাহাদের নাম বলি ভন মুনিচয়।। জাহুবী যমুনা তুক্তপ্রা গোদাবরী। এই চারি ভিন্ন আর আছরে কাবেরী। এই সৰ সহানদী পাপ নাশ করে। পরম পবিত্র ডঙ্গ সংসার ভিতরে।। ভ্ৰম্বদ্বীপ সৃবিস্তীর্ণ লক্ষৈক ধ্যেজন। অতিপুণ্যপ্রদ ইহা অতি সুশোভন । ভারত পরম শ্রেষ্ঠ ইহার মাঝারে। মহাপুণ্যপ্রদ দেশ জানিবে অন্তরে।। প্লক্ষ আদি যত দ্বীপ আছে বিদ্যমান তাতে যত জন**পদ** করে অবস্থান**া** পরম পবিত্র তাহা জানিবে অন্তরে দেবগণ ভাহে যত অৰম্ভিত করে । নিষ্কাম ইইয়া তারা করে অবস্থান। যাগয়ক্ক আদি কার্য্য করে অনুষ্ঠান।। অধিকার ক্ষরে তারা মুক্তি লাভ করে নবসংখ্য নদী আছে উহার ভিতরে । সেই দ্বীপে বেড়ি আছে সপ্ত সাণর। ষ্ট্রেছাদক আদি করি তাপস-নিকর।। ভসতন অভঃপর ওয়ে মুনিগণ। বলিতেছি তারপর বত বিবরণ 🕠 ডারপর কর্মিয়ী ভূমি লোভা পায়। লোকালোক গিরিপরে অতি শোভে তায় ।। ভারপর তমলোক অতি মনোহর ভূপোক শোভিছে পরে খ্যাত চরচর।, স্বৰ্গাবধি হয় জ্ঞান ভূলোক-হিন্তাৰ অন্তরীক্ষ লোক শেছে তদুর্বে ভাছার।। বেচরগণের ভূমি এই লোক হয়। তার উর্চ্ছে স্বর্গলোক গুছে মুনিচয়।। মহাপুণাস্থান স্বৰ্গ জানে স্বৰ্গজন। বিশেষ ক্রপেতে ডাগ্র করিব কর্ণন । অবধানে শুন ভাহা ডাপ্স-নিক্র কনিলে পাতক নাশ খ্যাত চুরাচর।। ভারতগর্মে ফারা এতিয়া ক্ষময়: দিকনিশি পূল্যকর্ম্ম করে আচরণ।। তাহারাই ফর্নধামে ঋরে অবস্থান। পৃশ্যক্তোগ করে তারা থাকি এই স্থান।। দেবগণ বাস করে স্বরগ ভবনে ৷ নিত্যসূখে সুখী ভারা বিখ্যাত ভূবনে।। সূমের পর্বতে শোড়ে পৃথিবী ঘাঝার। হিরপর গিরি উহা হুণ্ডি মনোহর।। মহা দীপ্তিমন উহা অতি লোভা পায় বলিতেছি সৃত ওল উহার উচ্ছায়।। বোজন প্রমাশে উচ্চ চুরালী হাজার। মেড়িশ সহস্র হয় অধ্যেতাগে তার।। চারিদিকে পৃথিবীর যত পরিমাণ। পর্বর্ত বিস্তার হয় তাবত প্রমাণ।। সুমেরুর তিন শুন অতি শোভাকার তাহার মস্ককে স্বর্গ অতি মনোহর। নাধাবিধ ভক্তপতা কে গণিতে পারে। শৃ**স**ত্রে শৌভা পার খ্যান্ড চরাচরে।।

শৃসত্তরে শোড়া পার বিবিধ রতন। শোন্তা তার কি বলিব অতি মনোরম। যথাম পশ্চিম পূবর্ব এই শৃক্ষত্রয়। 🕐 সমূহত হয়ে শোভে ওহে মুনিচয়। মধ্য শৃল শৌভা পাঁয় কলক-ডুৰণে ফৈর্থ্য স্ফটিক ডার পোডে স্থানে হানে।। শোজ পায় পৃর্ব্বশৃঙ্গ ইন্দ্রনীলময়। পশ্চিম শৃঙ্গেতে শোভে মাণিক্য-নির্ণয়।। পশ্চিম শৃঙ্গের প্রবে শুন বিবরণ উহার প্রমাণ হয় সঞ্জ যোজন।। পূর্বৰ্গ ওইরূপ জানিবে অন্তরে : নিযুত যোজন মধ্যশুদ্ধ ষেই ধরে 🕠 ত্রিপিষ্টপ বর্গ যাহা অতি মনোহর শোভিছে ঐ হর্গ মধ্যপ্রহোপর । ছক্ৰকাৰ এই স্বৰ্গ অতি বিমেচন। কিবা শোভা ধরে উহা অতি মনোহর । পূর্ব্ব ও পশ্চিম শৃক আছে এই স্থানে তাহা হতে কবদুর ধরিয়া প্রমাণে। ওই স্বৰ্গ গোভা পায় অডি মনোহর। হেন শোভা নাহি আর ভূবন ভিতৰ।। মধ্যশৃক্ষে সপ্ত ফর্গ কিবা শোভা পার। তাহাদের নাম বলি ওনহ্ সবার।। ত্রিপিষ্টক নাম পৃষ্ট অন্সর শান্তি। আনন্দ প্রয়োদ অরে জানিবে নিববৃত্তি।। এই সৰ স্বৰ্গ লোভে মধ্যম **শ্**কেতে। পশ্চিম শুলের কথা শুনহ শরেতে।। পৌষ্টিক শোভন সব স্বৰ্গরাজ্য নেতে অক্সান এ ছয় আরু জনিবে মগাথ।। পশ্চিম শৃঙ্গেতে এই সপ্ত শোভা পায়। বিথমাঝে হেনশেতা নাহিক কোথার। পুর্কাপুরু সপ্ত স্বর্গ কিবা লোভা ধরে। ভাহাদের নাম বলি শুন জভঃপরে।। নিৰ্মাল সৌভাগ্য সৌদ্যা অতীব নিৰ্মাল। পুণ্যাহ নিবশ্বনের ভার যে মঙ্গল 🕡

এই সপ্ত স্বৰ্গ শোড়ে পূৰ্ব্ব শৃক্ষোপরে। হেবিলে ইহার শোভা জনমন হরে । একবিংশ *স্বৰ্গ* এই করিনু কী<del>র্</del>জন। মেরুশিরে শোভে ইহা অতি মনোরম।। হিংসা আদি নাই কভু যাহার অস্তরে অহিংসা পরম ধর্ম যেই জ্ঞান করে।। দান যজ্ঞ আদি সদা করে আচরণ। ভপ অনুষ্ঠানে সদা আছে যার মন।। পূণ্যকর্ম এই সব বেই জন করে। ভার বাস সর্গধামে জানিবে অস্তরে।। **ঘই সব স্বৰ্গধামে থাকে যেইজন** ত্রেনিধ দ্বেষ হাদে ভার না রহে কখন। ভলগর্ভে পসি তারা মহানন্দ পায় নিত্যানন্দ লাভ করে থাকিয়া তথায়।। সন্ম্যাস ধর্মেতে রত থাকে যেইজন। ত্রিপিষ্টপ স্থর্গে সেই করয়ে গমন।। যক্ত অনুষ্ঠান সদা করয়ে বিধানে। নাক পৃঠে যায় তারা জানিবেক মনে ।। অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করে যেইজন। নিবৃতি নামক স্বর্গে করয়ে গমন।। ভড়াগ অথবা কুপ ষেইজন করে। পৌন্টিক স্বরণে সেই যায় পুণ্যজোরে । সূবর্ণ অর্গণ করে কেই সাধুজন সৌভাগ্য সর্গেতে যায় সেই মহাত্মন।। মহা তপা য'রা যারা অবনী ভিতরে তারা বর্গলাভ করে প্রফুন্ন অন্তরে।। জীবনে হিতের তরে মেই সাধুজন শীওকালে অগ্নিরাশি করয়ে অর্পণ।। **অঙ্গ্র স্বর্গেতে বাস সেইজন করে।** তাহার ভাগ্যের কথা কে বলিতে পারে । অহঙ্কার নাহি কভ অন্তবে যাহার। হিরণ্য ভার্পণ করে যেই গুণাধার ।। ভূমি দান যেই জন করে বিপ্রগণে। শোদান অথবা দেয় বিহিত বিধানে।

সমরে বিমুখ নাহি হয় যেইজন। আপন জীবন যন করে বিসর্জ্জন 🕕 শান্তি স্বর্গে যায় ভারা সেই পূণ্য ফলে। মহানন্দ লভে তথা আপন অন্তরে। বৌপাদান যথা বিধি করিলে অর্পণ নির্মাল স্বর্গেতে যায় সেই সাধজন।। অশ্বদান খথাবিধি যেই জন করে। পুণ্যাহ স্বর্গেতে সেই চিরবাস করে।। কন্যাদান থেইজন কররে অর্পন মঙ্গল নামক ফর্গে সে করে গ্রমন।। গুকুজনে নেত্ৰপথে কবিলে দৰ্শন। নমস্থার করে বেই হয়ে পুতমন 🗤 বস্তুদান দেয় যেই যত হিজগণে। বিপ্রের সাম্ভাষ করে বিহিত বিধানে । **শেত-স্বর্গে যায় সেই শাহিক সংশ**য়। শোক নাহি স্পূর্ণে কছু তাহার স্বদয়। ভারত ভূমিতে যারা লড়িয়া জনম। কপিলা অর্পণ করে হয়ে ওছমন । অথবা বৃষভ দেয় বিজ্ঞতির করে। মন্মথ সর্গেতে সেই যার পুণা জোরে।। নদীক্ষলে প্রতিদিন যেই করে স্নান। তিলধেনু দান করে যেই মতিমান।। উপানহ দান করে ঘিজাতির করে। ছত্রদান করে যেই অতি ভক্তিভৱে। শোডন নামক স্বর্গে সে করে গমন শান্ত্রের কিয়ান ইহা ওছে ঋষিগণ । দেব গৃহ যেই জন করয়ে নিম্মণ দেব সেবারত থাকে যেই মতিমান। সদা তীর্থ যাত্রা করে একান্ত অন্তরে পায় তারা স্বর্গ রাজ্য শান্ত্রের বিচারে। প্রতিদিন একাহারী রূহে যেই জন অথবা নিশিতে মাত্র করয়ে ভোজন । উপবাসত্ৰত যেই কৰে অনুষ্ঠান শিবরাত ব্রত করে যেই মতিমান ।

স্বর্গজ্ঞা পায় তারা সেই পুণ্যফলে বলিনু শান্তের কথা জানিবে সকলে বে জন নদীতে নিত্য করয়ে সিনান যাহার অন্তরে নাহি ক্রোধ বিদামান ব্রন্দাচারী সুনা রহে যেই সাধুজন দৃঢ়রত হয়ে রহে যেই মহাত্মন্ । সকলেব হিত করে যেই সাধ্ভন। নির্ম্মল স্বর্গেতে ভারা করয়ে গ্র্মন ।। বিদ্যাদান করে যেই পরহিত ভরে। লিরহঙ্কার বর্গে ওডগতি করে । যেই যেই স্বৰ্গৰাঞ্ছা করি সেইজন। থেই যেই ভাবে দান করয়ে ভর্পণ।। সেই সেই স্বৰ্গ পায় সেই মহামতি প্রথম অন্তরে তথা কররে বসতি। সব্ববিধ দান্তব্য বিহিত বিধানে যেই হল দান করে যত বিপ্রগণে। স্বৰ্গলোক পায় তারা শান্তের বচন আর না ভূঞ্জিতে হয় ডবের বন্ধন। তন তন তার পর ওহে মুনিগণ। মেরুর পশ্চিম শৃঙ্গ অতি মনোরম । প্রজাগতি সেই শৃঙ্গে করে অবস্থিতি। সদা বাঞ্ছা করে ব্রহ্মা তথায় বস্তি। পুর্বপৃত্যে সদা রহে দেব নারায়ণ মধাশৃক্ষে থাকে সদা বিভূ পঞ্চানন।। তন তন ভারপর তাপস নিকর। আরো বহু শৃদ্ধে আছে মেরু শিরোপর। কুমারগণেরা থাকে প্রথম শৃক্ষেতে। বাস করে মাতৃগদ দ্বিতীয় শৃক্তে।। তৃতীয়ে বসতি করে গম্বকনিকর আর যত সিদ্ধ রহে প্রফুল অন্তব : চতুর্থেতে বাস করে বিন্যাধরগণ। গক্ষমেতে নাগরাজ গুহে মুনিগণ য়ষ্টেতে বিনতা পুত্র সদা বাস করে সপ্তমেতে পিতৃগণ জানিবে অন্তরে ।

অস্টমেতে ধর্মারাজ করে নিকসতি। নবমেতে বাস করে সক্ষ প্রস্তাপতি । দশম শৃক্তে বাস আদিত্যদেব করে বঙ্গিনু সবার পাশে গুনিবে অন্তরে।। ভূলোক হইতে শত সহস যোজন। উর্জেতে ভাস্কর দেব করে বিচরণ । ভূলোক হইতে সহস্ত যোজন দূরে। সৌর বিশ্ব শোভা পার জানিবে অন্তরে। ভূলোকের তিনশুণ তার পরিমাণ নিরূপিত আছে ইহা শান্তের প্রমাণ মধ্যাৰু ষখন হয় বিভাৰতী পুৱে অমরাবতীতে সূর্য্য তথন উদয়ে। তথায় স্বধ্যাহ্নকাল খেইকালে হয় যমপুরে সেইকালে হয় সূর্য্যোদয়।। সূর্য্যদেব রপোপরি করি আরোহণ মেরুণিরি প্রদক্ষিণ করে সর্বক্ষণ।। তৎপর সোম মণ্ডল সু-মনোহর। তার পরিয়াণ বলি শুন অতঃপর।। ভান্ধর মশুল হয় যত পরিমাণ তাহার বিকণ ইয়া শান্তের প্রমাণ।। তথা হতে দূরে শত সহস্র যোজনে। নক্ষ্য মণ্ডল শোভে জানিবেক মনে । সেইস্থানে অবস্থিত নক্ষত্র মণ্ডল। তাহা হতে দূরে লক্ষ যোজন অন্তর । বুধের বসতি স্থান ছাতি মনোরম। তার শেক্তা কি বলিব 💸 হুরে কর্ণন। বুৰ হতে ডিনলক্ষ ৰোজন অন্তর কুঞ্জ গ্রহ অবস্থিত জানে সবর্ধনর।। ত্তপা হতে দুইলক যোজন অন্তরে। সূরওর বৃহস্পতি অবস্থিতি করে।। তথা *হতে দুই লক্ষ* যো<del>জ</del>ন অন্তর। অবস্থিতি করে তথা গ্রহ **শনৈ**ন্দর। তথা হতে দূরে লব্দ যোজন উপরে। সপ্তর্বিমণ্ডল রুহে জানিবে অস্তরে।।

সপ্তর্বি মণ্ডল হতে লক্ষৈক যোজন। উপরেতে রাহুগুহু অবস্থিত রন।। ত্তন তারপর ওহে মুনিগণ , ব্রহ্মার আ*দেশে লোকপ্রকাশ* তথন । যাহতীয় লোকে সদা দিডেছে কিরণ। আজ্ঞানহ হয়ে রহে সেবক যেমন।। মর্ক্ত হতে অধোভাগে পাতাল নগর। ইথে তাপ নাহি দেন দেব বিভাকর।। রাত্রি নাহি চন্দ্র নাহি জানিবে তথায়। জলরাশি দিবাকপে কি বা শোভা পায় । নিজতেজে জলুরাশি পাতাল নগরে। দীপ্রিমান রহে সদা জানিবে অস্তরে । স্কমের্কি উপরে কোটি যোজন অস্তরে। মহচ্মোক শোভা পায় কহি সবাকারে।। তার উর্দ্ধে সত্যলোক অতি মনোহর। এদের প্রকৃতি বলি গুল অন্তঃপর।। এইসব লোক মাহা করিনু কীর্ত্তন। ছত্রের সমান করে আকার ধারণ।। নিয়েভি পুরুষ রহে সবার উপর। যাঁহার উপাসনা করে মুমুক্ষু নিকর।। অধিক বলিব কিবা গুহে মুনিগণ। ভূগোল বৃত্তান্ত কথা করিনু কীর্ত্তন।। মেইজন এই কথা অধ্যয়ন করে। তাহার সুগতি হয় জানিবে অন্তরে।। অধিক বলিৰ কিবা ওহে ঋষিগণ। হরভক্ত হয়িভক্ত হয় যেইজন।। সেই সে পরম সাধু অন্তে মোক্ষ পায়। আর নাহি পড়ে সেই ভববন্ধ দায়।।





## হরিছক্তি ও জীবের মোক্ষবার্ত্ত

**মহাতাগবত যিনি সনত-কুমার** । মুনিগণে ভণ্ডিকথা বলে বারংবার । এতেক ৰচন তনি ষত ঋষিগণ : পুনরায় মিষ্টভাষে করি সম্বোধন।! জিজ্ঞাসা করেন যোগি বিধির নন্দনে। তন তন ওহে গ্রভু কহি তব স্থানে। তব মুখে শুনিতেছি অপুৰ্ব্ধ কাহিনী : পুনঃ পুনঃ স্পৃহা বাড়ে ওহে মহামুনি । এখন জিল্ঞাসি যাহা করহ বর্ণন ন্ডনিয়া ছেদন করি ভবের বন্ধন। কিন্দে জীব মোক্ষ পায় বল মহামুনে। শিব ভক্ত হবিভক্ত বল্লে কোন জনে। এত শুনি বিধি বসু অতি ধীরে ধীরে। কহিলেন শুন শুন বলি সবাকারে ? শিবভক্ত হরিভক্ত ভিন্ন কেহ্ নয়। যেই হবি সেই হর জানিবে নিক্যা।। ভিন্ন ডেদ জ্ঞান করে যেই অভান্ধন। তাহার দুর্গতি হয় সতত ঘটন ।। সপ্তদীপ সপ্তলোক পাতালাদি আর বীথি আদি যাহ্য আছে ব্রহ্মাণ্ড মাঝার।। আৰ্ভ করিয়া আছে ৰত জীবগণ। কেহ সৃক্ষা কেহ স্থল কে করে গণন এক্স**প নাহিক স্থা**ন সংসার মাঝারে। কর্ম্মবশে জীবগণ যথা নাহি কেরে । অঙ্গলী অস্টাংশ স্থান বিশ্বে কোথা নাই। ষথা জীবগণে নাহি দেখিবারে পাই ।

দেহ অন্তে জগতীয় যত জীবগণ। দাকুণ যাত্ৰনা পায় শমন সদন । যতেক পাপের ফল হলে অবসান জীবকুল করে পুনঃ ধরায় প্রয়াণ। কেহ নর কেহ পণ্ড কেহ বৃক্ষ হয়। কেহ ওচ্ম কেহ লতা শাস্থ্রের নির্ণয়। যে কর্মা করিলে জীব সভয়ে উদ্ধার প্রকাশিয়া কহি তাহা করিয়া বিস্তার।। যমের অধীন জীব বাহে নাই হয় বলিতেছি গুন ভাহা ভাপস নিচয়। শস্কর শস্করী দোহে কৈলাস ভবনে। একদা আছেন বসি পুলকিত মনে।। মিউভাবে শস্তবের কবি সম্বোধন জিজ্ঞাসিলা এই কথা ওহে ঋৰিগণ। তাহে হর তৃষ্ট হয়ে মধুর বচনে। কহিলেন শুন দেবী অবহিত মনে। যমরাজ কিঙ্করেরে করি সম্বোধন যেই কথা বলে ছিল করহ শ্রবণ ফাৰত প্ৰেতের প্ৰভু জামি বটে হই বৈষ্ণৰ ছনের প্রভু কড় কিন্তু নই । বিষ্ণুভক্ত শিবভক্ত হয় ফেইজন। প্রকৃত বৈষ্ণক সেই শাস্ত্রের বচন। অজ্ঞব সাবধান করিনু তোখারে। যেওনা কথন যেন বৈষ্ণ্ডব গোচরে।। হরির শরণাগত হেই মহাজন। তাহার সদনে নাহি যাবে কদাচন।। প্রেত অধিপত্তি কিন্তু নহিত স্থাধীন, আমারে জানিবে সবে হরির জহীন। দেবতা পুঞ্জিত বিধি দর্গর আধার দিয়াছে মোর প্রতি বিচারের ভার।। মম প্রতি কৃপাময় গুণের বিধান। করিতে পারেন তিনি দতের বিধান। কাঞ্চনে নিশ্মিত হয় নানা অলকার। অলঞ্চার ভেদে ডিগ্ল ভিন্ন নাম তার।

লেরূপ দেবের দেব হরি কৃপাময়। দেব পশু আদি ভেদে নানারূপ হয়।। ধ্বংসকালে যথা জল জলেতে মিশায় পৃথিবীতে পৃথীরেণু যঞ্চা লয় পায়। তদ্রুপ দেবতা পশু মানবাদি চয় अकलि विकृष्ड क्लाना नीन হয়ে রয়।। যাহার চরণ পদ্ম সেবে দেবগণ সেই হরিপদে ডক্তি করে যেই জন। পাতক নাহিক থাকে তাহার শরীরে। না আনিবে কভু ভারে আমার গোচরে।। যেমন আগুনে মৃত দের সাধুজন তাহারে তেমনি তুমি করিবে বর্চ্জন। এতেক যমের বাকা করিয়া শ্রবণ মন অনুচর পুনঃ জিজানে তখন। ক্রেমনে চিমিব আমি হরিভক্ত জন কুপা কৰি কহ তাহা এই নিবেদন । ভূত্যের বচন গুনি শমন ধীমান। কহিলেন শুন বলি তব বিদায়ান । নিজ ধর্ম্ম ত্যাপ নাহি করে যেইজন সূঞ্চদ জনেরে হেরে নিন্ধের মন্তন।। টোর্য্যবৃদ্ধি জীবহিংসা মেই নাহি করে। রাণ দেব নাহি কড়ু যাহার অন্তরে।। ন্তনহ কিন্ধর স্তন আমার বচন সুক্তন সেক্ষম সেই বিষ্ণু পরায়ণ।। কাঞ্চলে নেহারে যেই ভূগের সমান। ' ছদিমাঝে নিরস্তর ভাবে ভগবান।। ন্তনহ কিন্ধর **ন্ডন** জামার বচন। সুজন সে জন সেই হরি পরায়ণ।। সেই দেব হন বিষ্ণু তাঁর কলেবর <sup>,</sup> স্ফটিক ভূধর সম অতীব নির্মাল । মাৎসর্য্যাদি দোষ ধরে মানব নিকর। সে লেষে বিষ্ণুত জেনো অনেক অন্তর। যথা নাহি অগ্নিভাপ থাকে শগধর দোৰ নাহি তথা কোন হরিকলেবর।।

প্রশান্ত বিশুদ্ধভিত হয় যেই জান . মাংলর্ছা যাহার হালে নাহি কদাচন । মিত্রতা করেন যিনি সকলের সমে থিখ্যা কথা শ্রমে কভূ না আনে বদনে।। হ্বদয়ে যাহার কতৃ নাহি অভিযান। যাহার অন্তরে মায়া নাহি বিদ্যমান। তাহার হৃদয়ে রাজে হরি নিরম্ভর। বৈষ্ণৰ প্ৰধান সেই জানিবে কিন্তুর । হরির বসতি যার হাদয় মাঝারে। শান্ত সৌমমূর্ত্তি তুমি দেখিৰে তাহারে । দেখদেখি মনোহর শালের চারায়। কে না জানে ধরারস আছুয়ে তাহায়। ওহে দৃত তন শুন আমার বচন। যম পাশ সেই জন করেছে ছেদন । দিবানিশি হরিধনে ভাবে যেইনর অহঙ্কার পরিশূন্য ফাহার অন্তর। অভিমান মাৎসর্য্যাদি নাহিক যাহার শ্রমে শাহি যরে কভু নিকটে তাহার ।। শত্থ চক্র গদাধারী গোলক বিহারী। অনাদি অব্যয় দেব ভগবান হরি । সেই হরি হাদিমাঝে বিরাজে হাহার পাপের কণিকা দেহে না রহে তাহার। অন্ধকার নাহি থাকে ভাস্করে ফেম্ন সুজন সেজন সেঁই নিষ্পাগী তেমন।। পরধন হরি লয় মেই মুচুমতি দ্বীৰ হিংসা অবহেলে করে নিরবধি।। সবাকারে কটু কহে মিখ্যা কথা কয় অশুভ কাজেতে রতি সর্ব্বক্ষণ রয় ।। মলিন অন্তর কার্য্য মলিন যাহার। নাহি থাকে হবি কছু হানয়ে ভাহার । পরশুভ হেরি ছেম করে ষেই জন। সদা করি সাধু নিন্দা কটোয় জীবন :। দান নাহি করে কড়ু সাধুশীল জনে মিষ্টবাক্য কতু যেই না আনে বদনে।,

দুষ্টবৃদ্ধি ৰঙ্গহীন যেই অভান্ধন তাহার হৃদয়ে নাহি বহে নারায়ণ 🕠 পিতা মাতা দারা পুত্র তনয়া রক্ষিতে। অথবা বান্ধব ড্ড্য সবারে পালিতে। বঞ্চনা করিয়া করে অর্থ উপার্জ্জন। পাপাচাবী দুরাশয় জানিবে সেজন। ওহে দুউ শুন শুন আমার বচন। সেই জন হরিভক্ত নহে কদাচনঃ কুকর্ম্মে নিয়ত সদা বাহার অন্তর সতত জন্মন্য কর্ম্ম করে সেই নর নীচের সংসর্গ করে যেই মূচমতি। অপকর্ম্যে পরিলিগু করে নিরবধি। সেই মর পশু সম জানিবে সকলে। হরিডক্ত সেই দুষ্ট নহে কোন কালে । পরম পুরুষ সেই দেব নারায়ণ অধিতীর সবের্বশ্বর নিত্য নিরম্ভন।। দৃশ্যমান বিশ্ব আমি আর নারায়ণ। এ তিনে নাহিক ভেদ করি দরশ্ন।। একাপ বিমল ভগন হয়েছে যাহার। কড় নাহি যেও দুত নিকটে ভাহার।। কোণা দেব বাসুদেব কোথা মহীশ্বর। কোখা চক্রপাণি বিষ্ণো কুপার সাগর। কোথায় অচ্যুত দেব দেহ দর্শন . উদ্ধার কর অধীনে ওহে নারায়ণ।, এইক্লপে সক্<del>লিণ</del> শ্বারে বেইঞ্জন। ভাহার দেহেতে পাপ না রহে কখন।। কভু নাহি বাবে দৃত নিকটে তাহার। হরিভক্তে নাহি মম কোন অধিকার । অনন্ত অব্যয় হরি যাহার অন্তরে। ভক্তমেহবলে তথা সদাই বিহরে। ষতদূর সেই ভক্ত করে দরশন। বিষ্ণুক্তক্র তিওদুর ফিরে সব্বঞ্চণ। বিকৃতক্র প্রভাবেতে তোমার আমার বলবীর্য্য তেজ আদি হবে ছারখার।।

তাহার নিকটে যেতে নাহিক শকতি। বৈকুঠবাসের যোগ্য সেই মহাংতি। সংসার সাগরে সেই বিষ্ণু মাত্র সার তাঁহার বিহনে আর নাহিক উদ্ধার।। কেশবে আসন্ত হার চিন্ত নিরন্তর। কি করিব আমি ডাই শুনহ কিন্তুর। যমদণ্ডে যমপাশে কি ভয় তাহার। অনায়াদে তরে সেই ভবপারাবার।। এরূপ কিছরে কৃহি শমন রাজন নীরব হুইয়া পূনঃ মৌন ভাবে রন। অতএব ঋণিগণ কি বলিব আর একমাত্র নিরঞ্জন জগতের সাব। মুক্তির সমান আর নাহি কিছু ধন ভাগ্যফল ফলে যার পায় সেইজন। ঘাঁহার আদেশে বিধি করেন সূজন যাঁহার আদেশে বিষ্ণু করেন রক্ষণ । যাঁহার আদেশে ক্লম্ন করেছি সংস্থার সেই নিত্য সনাতম জগতের সার। মূর্ত্তিমান মোঞ্চ তিনি দেব নিরপ্তন। তিনিই পরম ধন ওয়ে ক্ষিগ্র ।। জীবের যাতনা জাব কে খণ্ডিতে পারে একমাত্র সেইজন বিশ্বের মাঝারে। সকলের মৃল তিনি তিনি তত্তুজান : সৰ্বজীবে সমভাবে তিনি বিদ্যমান । সকলের ম্বত্য তিনি ম্বত্য নাছি তাঁব। অনাদি অনন্ত ডিনি ব্রহ্মাণ্ড আধার | নিরম্বর ভূর্বির ধ্যান করে যেই জন। মুক্তিপদ লভে সেই বেদের বচন । ব্ৰন্দা আদি দেব গণ সদা পুঞ্জে যার। একমনে নিরম্বর চিস্তিবে ভাঁহার।। হাদয়-কমলে সদা কৰিবে চিন্তন যোগমার্গে জান্ম মন করি নিয়োজন।। रेक्टिन क्यन किंद्र निश्चम्ल श्रेया। ৰাহাজ্ঞান হীন হইয়ে সমর্পিবে হিয়া ।

কুপাময় মুর্জি হুদে করিবে দর্শন। মৃত্তিদাতা সেই নিত্য ব্রহ্ম নিরঞ্জন।। জানজ্যোতি হুদিমাঝে হইবে প্রকশ তবের যাতনা তাহে ইইবে বিনন্দা । মায়া মোহ আদি করি কিছু নাহি রুবে আর না আদিতে তারে হ্যবে এই ভবে। মলোবাঞ্চা সিদ্ধ হতে সিদ্ধমনস্কাম। জ্যোতিকপে যাবে চলি সেই নিত্যধাম।। হরিপদ হাদিমাঝে করিয়া শ্বরণ বলিলাম সৰ কথা ওহে ঋষিপণ।। যেই জন তানে ইহা একান্ত অন্তরে সেজন পরমগতি লভয়ে অচিরে। ভক্তিভাবে যদি কেহ করেন শ্রবণ। পাপতাপ শাপভয় না ব্রহে কথন। যেরূপে শঙ্কর কন শঙ্করী সদন সেইসৰ কহিলাম ওহে ৰাষিণা। যেই রক্ষা তিনি হবি ডিনি বিলোচন তিনি রুদ্র তিনি শক্তি তিনি মিত্যুখন।। তিনি সূর্যা তিনি গ্রহ তিনি শশধর তিনি দিবা তিনি নিশা বিশ্বের ঈশ্বর । গুণডেদে মূর্ত্তি ভেদে নানা রূপ ধরি . ভবলীলা করিছেন ভবের কাণ্ডারী।। গুন গুন তৃহি বলি ওচে গু বিগণ। ন্দ্রীবের অবস্থা হৃদে করহ সারণ।। নিয়ত ভাবিয়া দেব আপন অন্তরে তবে ত কভিবে জ্ঞান হৃদয়ে অচিরে তাহা হলে আর নাহি থাকিবে বাসনা। অন্তরে অন্তরে সদা পুঞ্জিবে কামনা।। পুণাবতী ধর্মাকথা পূদ্যের আকর। যেই জন তদে সেই খতি সাধুনর ।





শ্রবণ করয়ে যেবা শান্ত্রের কাহিনী: অথবা পালন হেতু ইচ্ছা করে যিনি।। তাঁহার স্টোভাগ্য কথা বর্ণন না হয় সনত-কুমার ভাহা বারংবার কয় : এতেক বচন গুনি যত খবিগণ। মিষ্টভাষে বিধিসুতে কহেন তথন 🕫 কি কহিলেন মহামতি নিয়তি-বারভা। বর্ণন করহ আর অবস্থার কথা: কিকুপে মানবগণ লভয়ে জনম। বাল্যাদি অবস্থা তার করহ কীর্তন। বাক্য শুনি ঋষিদের বিধির তনয়। কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিচয়।। জিজ্ঞাসিলে যেই কথা কবিব প্রচার। অতীব মোহন কথা অতি চমৎকার এমন মোহন ৰূপা কী আছে জগতে পর্য গোপন ইহা কহে সর্ব্বমতে।। নির্জ্বন খ্রখা যিনি নিত্যসনাতন অনম্ভ অনাদি যিনি তিনি নারায়ণ।। তেন্ধোময় গুদ্ধ নিতি তিনি জ্যোতিৰ্মায়। চরাচরে ব্যাপ্ত তিনি তিনি স্বর্থময়। মায়া নাই ম্যেহ নাহি নাহি ভাঁর আদি। সমভাবে সবর্বস্থানে আছে নিরবধি । নির্ত্তণ সত্তপ তিনি গুণের আধার। ক্রখন সাকার তিনি কড়ু নিরাকার।। তিনি ব্রহ্মা তিনি বিষ্ণু তিনি মহেশ্বর। ভিন্ন ভিন্ন নিজগুণে তিন কলেবর।।

বিষ্ণুরূপে বিশ্বধায়ে করেন পালন। ব্রকারপে সকলেরে করিছে সুজন। সেই ব্রন্দা রুদ্ররূপে করেন সংহার। মূর্ত্তি ভেদে খণভেদে তিনি অবভার। প্রলয় সময়ে সব হয়ে যায় ক্ষয়। জলে মগ্ন বিশ্ব সৃষ্টি হয় সমুদয়। প্রলয়ান্তে পুনরুয়ে ব্রহ্মরূপ ধরে। সৃজন করেন এই বিশ্ব চরাচরে। পুনরায় সৃষ্টি হয় স্থাবর জলম। নদনদী বৃক্ষ আর পর্বেত কানন। কক্ষ রক্ষ গদ্ধকর্মেরি মানব কিন্নর। ক্রমে ক্রমে পুর্বর্গত হয় চরাচর।, এই মতে কৰ্ম্মফল ভুঞ্জে জীবগণ। যেমন করম ফল পাইবে তেমন। পুনঃ পুনঃ বাভায়াত করিছে সংসারে। বিধির লিখন বল কে খণ্ডিতে পারে।। যিনি ব্ৰহ্ম নিত্য শুদ্ধ পূৰ্ণ সনাতন ভুঞ্জিছেন কর্ম্মফল ডিনি অনুক্ষণ।। धेरे (य द्वितिष्ट् विश्व मृत्र पृत्र प्राथम स জীবের লীলার স্থল ওচে মুনিচয়।। কর্ম্মপাশে বদ্ধ হয়ে যত জীবগণ। নিজকৃত কর্মফল ভুঞ্জে অনুক্ষণ। যে জীব যেমন কর্ম্ম জাচরণ করে। ইইবে সেরূপ তারে ফল ভূগিবারে । নিয়তি ইহারে করে ওরে মুনিগণ শাস্ত্রের লিখন ইহা বেদের বচন। নিয়তির হস্ত হতে নাহি পরিত্রাণ। এড়াতে না পারে ডারে কোন মতিমান । নিজকুড কর্ম্মফল ভূগি জীবগণ। ধরাধামে পুনরার করে আগমন। কেহ খন্ম কেহ লতা কেহ বৃক্ষ হয় কেহ বুৰু কেহ গজ কেহ হয় হয়। স্থাবৰুত্ত পেয়ে কেহ নিজ কর্মফটো। দারুণ যাত্তনা পায় সংসার **মগুলে**।

অশনি নিপাত ঝড় বৃষ্টি আদি করি। কত দুর্ঘটনা ঘটে ভালের উপরি।। কেহ কেহ মূল ভাঙ্গি ধরার পড়িয়া স্থাবর জীবন ত্যক্তে যাতনা পাইয়া। এই দেখ কত তক্ত ওহে মনিগণ। ষ্মগ্রভাগে শোভিতেছে কে করে গণন। যদ্যপি প্রবল ঝড় উঠে একবার। সমূলে পড়িয়ে তবে হবে ছারখার। বজ্রপাত হয় যদি উপরে উহার। পুড়িয়ে তখনি বৃক্ষ হবে ছারখার। দাবানন ঘটে যদি বনের ভিতর। দক্ষীভৃত হরে যাবে বঙ বৃক্ষ বর।। এই হেতু শুন বত মুনি মতিমান। নিয়তির হন্তে কছু নাহি পরিত্রাণ। মহাউচ্চ বৃক্ষগণ আকাশে উঠিয়া। স্পর্শিতেহে চপ্র সূর্য্য জলদ লভিয়য়া। थाङ्ग बङ्का माटामल रुदेरल घरेम। হেরিতে হেরিতে হবে সব বিনাশন। কিন্তু এক কথা বলি শুন মুনিচয় জীবিকা শক্তি সবে উপস্থিত হয়।। বিনাশ নাহি তাহার জানিবে কখন। এদেহ ত্যজিয়া করে অন্যেতে গমন। হয়ত পাদপ দেহ ত্যজিয়া শঞ্জি পদ্মষেনি রূপে পুনঃ করে অবস্থিতি । পদ্মরূপে ধরে দেহ এইত ধরার। বনে বনে নিবস্তব ঘূরিয়া বেড়ায়। ফল মূল ফাংস আদি করিয়া ভক্ষণ কোন রূপে রাখে তারা আপন জীবন। দুবর্বদ জীবের প্রতি করে অজ্যাচার। ক্ষুধাতৃষ্ণা বলে সদা করে হাছাকার। ক্ষুধার দারুণ বেগ না সচে যখন। দূর্ব্জ জীবের প্রাণ বিনাশে তখন। সেই পাপ তার দেহে হইয়ে সঞ্চার। পুনরায় কত কষ্ট দেয় অনিবার ।

অবশেষে ডেয়াগিয়া সেই কলেবর অপর যোনিতে গিয়া ভবে খরাপর। কুদ্র-যোনি হয়ে তাবা সংসারেতে যায় . স**লিল মৃত্তিকা খেয়ে জ্ব**টর সোরার। এইক্লপে কড কষ্ট পেয়ে অনিবার কর্ম্মকলে সেই দেহ ত্যক্তে আপনার ।। গ্রাম্যপত হয়ে পরে ভূমিতলে আসি , মনের দুঃধেতে সদা কাটে দিবানিশী। সূখের কণিকা মাত্র তারা নাহি পায় নির্দেশ্য মানবগণ কত কষ্ট দেশ্ব দড়িতে বাঁধিয়া তারা করে ভাকর্বণ কষ্টের কথা কি কব ওহে মুনিগণ। দাৰুণ প্ৰহাৰে ডারা জীবন হারায়। নতুবা মৃতের প্রায় পতিত ধরায়। কি করিবে নাহি শক্তি ক্ষুদ্র কলেবর। সকল প্ৰভূৱ ন্যায় মানৰ সকল। হীন বল পদ্ম হয়ে কি করিতে পারে মনের বিবাদ রাখে অন্তর ভিতরে ড্যকে কোথা ওহে হরি ওহে কুলাময় রক্ষ রক্ষ পরমেশ আর নাহি সর । তাহাদের দুঃখ চক্ষে করিলে দর্শন। সাধুব হাদয় ফাটে ওহে ঋষিগণ।। माना যোনি এই রাপে *করে* বিচরণ। ভারপর নরজন্ম ধরে সেই জন।। কিন্তু নাহি ঘটে তাহা অদুষ্টে সবার। সেইজন লভে ফল ভাগ্যফল ধার। পদ্মধোনি ধরি যদি কভু কোন জন কোনরূপে কিছু করে পূণ্য উপার্জ্জন । মানব জন্ম তাহলে হইবে ভাহার। নতুবা যেমন কষ্ট সেই কষ্ট সার। দুর্মত মনুব্য-জন্ম নাহিক সংশয়। তেমন উণ্ডম জন্ম সহজে কি হয়। ষাবা যারা পদ্মযোনি করি পরিহার মনুষ্য আকারে আসি ধর্মণী মাঝার ।

কিদুমাত্র মনসূখ ভারা নাহি পায় সহে তারা কত দুঃখ কি কব কথায় । জন্মে তারা নিচকুলে দরিদ্র হুইয়ে। কষ্ট পায় সবর্বক্ষণ শুর্থ লাগিয়ে ।। নিজ কর্মফলে ক্রমে উচ্চপদ পার। ক**ত জন্ম প**ৰে তাৰা উচ্চ কুলে যায়।, ব্যাধরূপে প্রথমতঃ জন্মে দুরাচার। সে দেহ ত্যজিয়া পরে হয় চম্মকার । ভদন্তে চণ্ডাল পরে কুম্বকার হয় স্বর্ণকার রূপে শেষে জনম লভয়। তস্তবায় আদি করি কত কুলে জন্ম। কত কট্ট পায় ভাবা না যায় কথনে । ব্যেগে শোকে সদাঞ্চাল জীবন কটিয়ে। দবিদ্র ইইয়া কট্ট অর্থের জ্বালায়।। কেহ কানা কেহ খোঁড়া কেহ কালা হয় এক হস্ত পদহীন হয়ে কেহ গ্রয় ।। কর্মাফল নিজকৃত ভুঞ্জিবার তরে। মানবরূপে কত কষ্ট পেয়ে নিরন্তরে ।। ভাঘাতে পহিয়া শিক্ষা জীব অতঃপর। ধর্ম্মের উপর দৃষ্টি হদি করে নর। তবেত উন্নত বংশে জনম ধরিবে নতুবা কালের হাতে পুনশ্চ পড়িবে।। মন দিয়া ঋষিগণ করছ প্রবণ। যেইরাপে নর্কুল ধরয়ে জনম। সহবাস ঘটে যৰে রমণী পুরুষে। ভরায়ুতে নর-গুব্রু অমনি প্রবেশে।। সেই শুক্রে জীবগণ হয় উৎপাদন। বিধির লিখন ইহা কে করে খণ্ডন।। ব্রুড়ায়ু ভিতরে জীব করি অবস্থান বিধির কুপায় ক্রমে হয় বর্দ্ধমান।। ওক রক্ত দুই ক্রমে হইয়া মিলিত ক্রমে ক্রমে জীবাকৃতি হয় সংঘটিত। পাঁচ দিন মধ্যে হয় কলহ সঞ্চয় পলল উৎপন্ন তার অর্দ্ধমাসে হয়।।

প্রাদেশ প্রমিত হয় পূর্ণমাস হলে। চৈতন্য সঞ্চার ক্রমে কিয়ন্দিন হলে । জননী উদরে জীব করি অবস্থিতি দারুণ যাত্তনা লড়ে নাহিক জবধি । সহিবারে নারি জীব জঠর যাতনা। দুরে ফিরে নড়ে চড়ে কে করে বর্ণনা। পুরুষ আকৃত হয় দুই মাস পরে হস্ত চিহ্ন দেখা দেব তিন মাদ গেলে। পদাদি হতেক অঙ্গ ক্রমে সব হয়। শান্ত্রের প্রয়াণ ইহা নাহিক সংশয়।। ক্রমে ক্রমে যবে হবে গত চারিমাস। অঙ্গ প্রতাঙ্গাদি স্পষ্ট হইবে প্রকাশ। পঞ্চমাস গত পত্নে হইবে যখন নখাদির চিহ্ন যত ইইবে দর্শন। ষ্ঠমানে নখবেখা স্পষ্টিভূত হয় : म्पाट्युव क्षेत्राप देश विधित्र निर्पय সপ্তমাস যবে গত হয় মুনিগণ। রোমের যাবৎ চিহ্ন হয় নিরীক্ষণ।। অট্টমালে তার পর সমাগত হলে সমপূর্ণ চৈতন্য পায় আসিয়া উদরে।। নান্ডি সূত্র ডোরে শিশু পোষ্যমান হয় মুত্রসিক্ত হয়ে সদা উদরেতে রয় ।। কটু অম্র আদি করি পদার্থ নিকর রসক্রপে যার বাহা জননী জঠর।। তাহাতে যাতনা পায় শিশু মহামতি। সবর্বক্ষণ চিন্তে গর্ভে কবি অবস্থিতি।। কণ্ড চিপ্তা যনে মনে সমূদিত হয়। চিপ্তি চিপ্তি ক্রমে হয় কাতর হাদয় । ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে এই খেদ করে . কি করিলে ওচে বিধি অধম উপরে। মারকী অধম আমি অতি দুরাচার। কত জীবে বিনা দোষে করেছি সংহার।। অভিমানে মন্ত হয়ে পুরাধারে আশ করেছি জীবের তামি কত সর্ব্বনাশ।।

কত জীবে বিনা গোমে করেছি সংহার হরিয়া লয়েছি কত মণি মুক্তাহার।। সবলোতে ধনধান্য করেছি হরণ। কত যে করেছি পাপ কে করে গণন। পর্স্ত্রী হয়েছি কত কেবা সংখ্যা করে . কত বেদনা দিয়েছি জীবের অন্তরে।। অনুভাগে গন্ধ এবে হতেছে অন্তর। কঠর হাতনা সয়ে আছি নিবন্ধর । নিন্ধ কর্ম্মকলে ভোগ হতেহে এখন দহিতেছি মনোগুধে এবে অনুক্ষণ। কত শত যোলি আমি কবি বিচরণ , মানব হইয়া দেহ ধরিনু এখন।। ভথাপি করমফল হতেছে ভূঞ্জিতে। ছঠর মাতনা আর না পারি সহিতে । জৰায় বেষ্টিত হয়ে জননী জঠরে লোভিডেছি কত কট্ট কে বলিতে পারে। ব্যাথার বাহিত আর নাহি কোন জন। যেহন করম ফল পেতেছি তেমন।। দারুগ যাতনা প্রাণে নাহি সহে আর। রক্ষ রক্ষ পর্মেশ রক্ষ এইবার।। পুষেছিনু দারা পুত্র কত কট্ট করি। এখন কোথার তারা মোরে পরিহরি। নিজ্ঞ নিজ কর্ম্ম ফলে ডাহারা এখন যথার বাহার স্থান করিল গমন।। দারুণ পাতকী আমি থাকিয়া জঠবে সহিতেছি কড কষ্ট অন্তরে অন্তরে । দেহ ধরি নাইি সুখ জানিনু এবার। দেহী হয়ে সদা দুঃখ ভোগ আনিবার। পাপ হতে জন্মে দেহ জানিনু নি<del>-চয়</del>। দেহী হয়ে সদা দুঃখ সেই জন্য হয়।। দেহ ধরি কেহ যেন ধরণী মাঝারে। ভ্রমেও পাতক নাহি কোনরূপে করে।। পূর্বজন্মে দারাপুত্ত করিতে পালন। পাপ করেছি কত যে কে করে গণন।

এখন জনিন সেই পাতকের ফলে। দাৰুণ যাতনা পাই স্বননী স্কঠরে 🕞 জরায়ুতে বন্দী হয়ে আছি সর্বাক্ষণ। অবিবল অশ্রুধারা হতেছে গতন । মনানলে দহিতেছি কি করিব আর। কারে বলি কে দেখিবে খাওনা আমার।, লাকৰ পাষত জামি অভি মৰাধম। হতভাগ্য আর কেবা আছে মম সম।। রুয়ান্তরে পরশুত করি মরশন। হিংসায় নিয়ত হতো হাদ্য দহন।। এখন তাহার ফল ভূপি অনিবার। জরায়ুতে বন্ধ হয়ে করি হাহাকার। পূর্বজন্মে একমনে অহকার ডরে। দৌরাজ্য করেছি কত পরের উপ**রে** 🕕 সেই পাপ ফলে আদ্ধি হইয়া একাকী। ভূঞ্জিতেছি কত কষ্ট ব্দঠরেতে থাকি।। পর্ভমধ্যে এই স্নাপে অবস্থান করি। নিজকুত কর্ম্মফল মনে মনে স্বরি। ন্ধঠর যাতনা নাল করিবার তরে। একমনে ডাকে সেই স্বগৎ ঈশবে।। কোথা হবি এলো ওগো এলো একবার। বিষম সকট হতে রক্ষ এইবার।। বিপদ উদ্ভাৱকারী তব নাম হরি। জীবের জীবন তুমি ভবের কাশ্বারী।। কিবা রক্ষ কিবা যক্ষ কিবা সূরগণ সক্ষিণ চিত্তে হালে তোমার চরণ । এইক্রপে থাকি শিশু জননী ফঠরে। কায়মনে ভাকে সেই বিশ্বের ঈশরে। প্রসব সময় যবে উপনীত হয়। অপুবৰ্ব বিধিন্ন জীলা খন মুনিচয়।। ব্ৰহ্মবায়ুবশে শিশু **মহাকট্ট পায়**। কান্তর হাদয় সদা যহিতে ধরায়।। পুনরায় কর্মপোশে বন্দীভূত হবে। বিধির লিখন বল কে আর বশুবৈ।

জননীরে বহু ক্লেশ করিয়া অর্থণ। ষোনি মার্গ দিয়া শিশু হয় নিঃসরণ।। অতিকষ্টে রোনি মার্গে বাহির ইইলে। বহিবহি স্পর্শ হয় ভাহার শরীরে।। ভাহাতে সজীব হয় জীবের জীবন। পূৰ্ব্বকথা বায় ভূলি অমনি ভখন।। কোষা শোক কোথা দুঃধ কিছু নাহি রয়। মায়াবৰে বিমোহিত সেই শিশু হয়। বিষম বিপদে জীব পড়ে পুনববর্ত্তি ভবের গতিই এই কিবা বলি আর . ভূমিন্ট হইয়া শিশু জঠর হইতে। দিন দিন থাকে শশী সমান বাড়িতে,। তথন তাহার কিছু নাহি থাকে জ্ঞান , কিবা ধর্ম কিবা কর্ম্ম পাপ অনুষ্ঠান । সম্পুৰ্খেতে পায় যাহা তাহাঁই ধরিয়া নির্ভয় ক্রদয়ে দেয় বদনে পুরিয়া । কিবা মল কিবা মূত্র কিবা ভুজন্ম। কিবা ভেক ফাহা কিছু করে দরশন !! নির্ভয়ে সেসব ধরি মুগে পুরি দেয়। যাহা কিছু দেখে তাহা ধরিবারে যায়।। মল মূত্র কিছু বোধ নাহি থাকে তার : নিজ মৃত্র নিজ মল কররে আহার।। কত রোগ কত পীড়া তাগুর জনমে . তথাপি করয়ে ক্রীড়া আনস্থিত মনে।। অখ্যান্দিক রোধ কড় বছকট পায় : অথিভৌভিকেতে কত বলা নাহি যায় । আর্থিদৈবিকেতে কষ্ট লভয়ে কখন। কত কষ্ট কত মতে কে করে গণন। রোগের যাতনা কন্তু প্রকাশিতে নারে। কিন্ত শিশু মূঢ়মতি বাক্য নাহি সরে।। যখন পিপাসা পায় কিম্বা ক্ষুধা হয়। রোদন করিয়া হয় স্বাতর হানর। তাহার জননী ভাব করি দর্শন। **অনুমানে সম্ভানে**রে করেন সান্তুন।

রোদন দেখিয়া মাতা করি অনুমান। ঔষধ রোগের যথা কররে প্রদান। ক্ষুধাতৃহগ্রবশে যবে করুরে রোদন। দৃষ্ধ ক্ষীর আদি দিয়া করে নিবারণ।। ক্রমে ক্রমে হয় বল শিশুর শরীরে। এক দুই পা কৰি চলে ধীরে ধীরে। তাহা দেখি যোহে মুদ্ধ যত জীবগণ। বলিহারী যাই বিধি তোমার লিখন। তখনো নাহিক হয় জ্ঞানের উদয় নির্জয়ে চলিন্থা যায় যথা ইচ্ছা হয়।। ষাহা ইচ্ছা তাহা ধরি করয়ে ভোকন। ধূলা কাদা জল অঙ্গে দেয় অনুক্ষণ।। মলমূত্র দেখি ঘৃণা নাহি থাকে তার। আপন ইচ্ছার তথা করয়ে বিহার।। ধূলায় কাদায় সদা বিচরণ করি। শিশু সহ করে খেলা দিখা বিভাবরী । শিশুণ্ণ সহ সদা মারা মারি করে। পরের অনিষ্ট করে নির্ভয় অন্তরে।। জনক জননী গুলি এতেক বচন প্রবেশ বচনে তারে বুঝান তখন।। নিবেধ করিয়া কন মধুর বচনে। নাহি ষেও বংস আর অন্যের ভবনে। শিক্ষার কারণ দেন গুরুর আগারে। ইচ্ছা নাহি করে শিশু বিদ্যা শিথিবারে 🖽 জনক জননী তাহে শিক্ষক যে আর। শিক্ষার কারণে তাহে করেন প্রহার।। কাব্ধে কাব্ধে সেই শিশু সুখ নাহি পায়। মনের বিষাদে শিশু জীবন কাটায়।। এইরূপে ক্রমে ক্রমে শৈশব সময় অতীত হইয়া হয় শৌবন উদয় যৌবনের স্ফুর্তি হয় ভাহার শরীরে। শৈশবের ভাব লুপ্ত হয় একেবারে।। এখন অজ্ঞান আরু শিশু নাহি রয় -ধীরে ধীরে পায় জীব জ্ঞান পরিচয় ।।

থৌৰন সহায়ে হয় অতিবিচক্ষণ। মূর্থ হয়ে ভবে কেহ করে বিচরণ।। ক্রমে তার **ক্ষরে গড়ে সংসারে**র ভার কাকে কান্ডে অর্থ চিম্বা লাগে চমৎকার।। অর্থের কারণ হুমে বথার তথার। অর্থ উপার্জন হেডু কত কন্ট পার।। তপৰ্বধি চিন্তাকীট তাহার শরীরে। প্রবেশিয়া দেহ তার জুর জুর করে । বহকট্টে যত ধন করে উপার্জ্জন দ্বিগুণ লালদা বাড়ে তাহার তথন । নাহিক সুখের লেশ দুঃখ নিরন্তর। ক্রমে ক্রমে হয় <del>জীব</del> ধনের ঈশ্বর । তস্করেতে পাছে তাহা করয়ে হরণ। ভাবিস্কা নিয়ত তার ছির নহে মন।। যত ধন বাড়ে তত ইচ্ছা বলবতী তাহার হাদরে চিস্তা বাড়ে নিরবধি।। ধনের উপরে ধন করি উপার্ক্জন। অতুল ধনের পতি হইল ভখন। মনে সাধ তথাপি নাহি মিটে ডার। দিবানিশি ধন চিন্তা করে বারবার । ক্রমে গর্কে হিংসা আসি সেই জনে ঘেরে অহস্কার জানি যস্ত করে একেবারে।। ক্ষমান্ধ ইইরা পড়ে সেই মৃতুজন। পরবনে লোভ ভার হুগ্নে অনুকণ।। পরনারী যদি কছু নয়নেতে পড়ে। কামমদে মন্ত হয়ে অমনি শিহুরে।। দৃণিত কুকর্দা কত করে সেইজন। বিষয় মানব ছেহ বিষয় ফৌবন।। দেখিতে দেখিতে যায় যৌখন সময়। চিরদিন সমভাবে কিছু নাহি রয়।। পুত্ৰ পৌত্ৰ ক্ৰমে জন্মে বছজন কত পৌষ্য ক্রমে ক্রমে বাড়ে অগ্রন।। প্রবীন সময় ক্রমে করে আগরন। তথাপি ডিলেক সুখী নহে সেইজন ।।

পুত্রমূখ মনে ছিল করি দরশন। সংসারে যত জালা হবে বিনাশন।। পুর দৃষ্ট বশে ভাহা না ঘটিগ আর। ছুইল যাতনা মাত্র নিরম্ভর সার। হয়ত ভাহার পুত্র সৌত্র আদি করি। কর্মবলে অকালেতে গেল ষমপুরী। দুরত্ত কৃতান্ত সবে করিল সংহার। দ্যুপের অবধি আর না রহিল ভার। মনের সম্ভাগে শেষে কাতর ইইয়া। কবিতে লাগিল খেদ বহু বিলাপিয়া। গৃহকর্ম আগে যদি হতো বিকেনা। অস্তিমে না পেতে হতো উদুশ যাতনা।। নিজের করম দোবে এদশা ঘটিল। পাপের উচিত ফল বিধাতা অর্লিল।। অপকর্মে বঞ্চন করিনু নি*য়*শেষ। এখন যাতনা *কত পো*তেছি অশেব। বছদূরে আছে মম বন্ধু আদিগাণ। কি বলে ত্যাদের কাছে করিব পমন।। ধন ধান্য কিছুমাত্র মমগৃহে নাই: উপাণ্ন ডাবিয়া কিছু স্থির নাই পাই।। কত অশ্ব কত ধেনু মম গুহে ছিল। কালবৰ্শে পাঁপবৰ্শে সবকোগা গেল । দারুণ দুর্গতি মম হবে এইবার। উপায় ভাবিয়া কিছু নাহি হেরি আর।। বার্ধক্য অবস্থা মোর ক্লশ্ন কলেবর। উপজ্জ পুত্র কটি গোল যম ঘর। মম পত্নী পৃত্রশোকে অতি দুঃখমতি। তাহাতে কাহার ক্লোড়ে শিতপুত্র অতি । অর্থ নাই কড়ি নাই চিন্তা সর্ব্বক্ষণ। কি করিব কোথা যাব ব্যাকুলিত মন।। কৃষিকার্ব্য যত কিছু হিস সমুদর মম অত্যাতারে সব হয়ে গেল লয়। ৰে কয়টি পুত্ৰগদ আহুৱে জীবিত। অনাহারে কট্ট পেয়ে মরিবে নিশ্চিত।

কেছ নাহি বান্ধব নিকটে আমার। মম প্রতি নাহি কারো কুপার সঞ্চার 🗓 দেশের নৃপতি যিনি ধর্মপরায়ণ। প্রতিকুল ডিনি মোরে স্বভাব কারণ।। বিফল জীবনে মম না হেরি উপায় কি করিব নাহি ছির ঘাইব কোথায়।। আমার জীবনে ধিক ধিক শতবার বিফল জীবন ধরি কিবা ফল আর!। এইরূপে বহু চিন্তা প্রবীণ বয়সে। বার্ধক্য আসিয়া ক্রমে শহীরে **প্রবেশে**।। জরা আসি অঙ্গ হেরে শুশ্রবর্ণকেশ। গলিত গায়ের মাংস কি বলি বিশেষ।। দন্তহীন অন্ধপ্রায় শ্রবণ বিহীন। শব্যাগত ক্রমে তনু ক্রমে হয় ক্ষীণ।। অঙ্গের যতেক শোভা সব দুর হয় হ্মী বিহিন জড়পিও সম হয়ে রয়।। ইক্রিয় দুর্ব্বল হয় হেরিতে হেরিতে। বড় বড় শিব্ৰ উঠে ক্ষীণ শরীরেতে।। খাস কাস দেহে আসি প্রবেশ তখন। হাঁটিতে শক্তি আর না রহে কখন।। ষষ্টির উপরে মাত্র করিয়া নির্ভর। বছকট্টে যায় দুই ত্রিপাদ অন্তর।। তাহা শ্রম বোধ করি ধরাতলে পড়ে অবরুক্ধ শ্বানে বেন ছটকট করে। ৰখন সবল ছিল সেই অভাগুন। পুরগণে কত কটে করেছে পালন।। সেই পুত্রগণ আজি জতি দুরাচার। দুর্ব্বল পিতার প্রতি করে অত্যাচার !! বিরস্ক হইয়া কত কটুকথা কয়। অবহেলা করে ভার বাক্য সমুদয় । সদাবলে বুড়ো বাপ কেন নাহি ময়ে। পাঠায়েছে বিধি এরে কি হেতু সংসারে।। পুত্রের বচন গুনি হয়ে জ্বালাতন। মনের দুরখেতে বৃদ্ধ করতে রোদন।

কোধা যম নিরোদয় এনো একবার। অধ্য়েরে অবিলম্বে করহ সংহার।। দক্রণ বচন বাগ না সহে পরাণে জুড়াইৰ কৰে গিয়া শমন ভবনে।। এইরতে মুখে দুঃখ করে সবর্বক্ষণ। किन्तु वाङ्ग किन्नुस्नि धत्रस्र कीवन। মনে ভাবে যদি আমি ত্যঞ্জি কলেবর। অনাহারে পুত্রগণ মরিবে সকল।। ক্রিরূপে করিবে সবে অর্থ উপার্জ্জন। কাহার সমীপে গিয়া মাণিবেক ধন।। প্রাণস্মা প্রিয়তমা দাঁডাবে কোথায়। কোথা ঘাবে বী করিবে না পাবে উপায়।। কত চিন্তা এই রূপে করি বৃদ্ধজন . দেখিতে দেখিতে আলে সমীপে শমন । ছন ছন শ্বাস বহে কথা নাহি সরে। মনের বাসনা যত মিশায় অন্তরে।। ভীষণ যমের দৃত নিকটেতে আপি। যম-আজা প্রতীক্ষিয়া রহে দিবানিশি । দেহের জ্বালায় স্থিয় না রহে তথন। ক্ষণে বনে ক্ষণে উঠে কখন রোদন।। ছট্ট ফট্ট করি বুড়া চারিদিকে চায়। দারণ যাতনা পেশ্রে বদন ওকার।। পিপাসায় ফাটে বুক চক্ষে বহে নীড়। পান হেতু জন চাহে ইইয়া অস্থির।। ঘন খন চাহে জল অতি শ্বীণস্বরে। কেবা জল দেয় তারে কেবা চাইে ফিরে।। অবশ হইয়া পড়ে ক্রমে বাক্য হীন জ্যোতিহীন হয় চন্দ্র ক্রমে তনুষ্দীণ।। হেরিতে না পারে কিছু সেই বৃদ্ধজন। বিকট কৃতান্তে তধু হেরিবে তখন।। মনেতে বাসনা কথা কহিবে সজনে। কিন্দ্রপে কহিবে কথা না সরে বদনে। ভ্রডতা আসিয়া তার রসনা রোধিবে। মনের বাসনা ভার মনেতে মিশাবে।।

নয়ন বহিয়া জল পড়িবে তথন।
তথাপি ধনের মায়া হইবে স্থরণ।
গৃহ পূত্র কোথা রহে চিন্তিয়া কাতর।
চৈতন্য বিহীন জমে হবে সেই নর।
খড়দড় কণ্ঠমর ইইবে তথন।
প্রাণপক্ষী দেহ ছাড়ি করিবে গমন।
অনিত্য খৃথিত দেহ বোঝামাত্র সার।
সে দেহ পাইয়া দেহী করে অহকোর।
ভনিলে সকল কথা ওহে ঋবিগণ
আর কি শুনিতে বাছা বলহ এখন।



## মৃত্যুর পর পরিদাম

সনতকুমার বলে সব কহিলাম<sup>1</sup> দেহতত্ত্ব কথা আর জীব পরিণাম । আর কি শুনিতে বাঞ্ছা বলহ জামারে। প্রকাশিয়া শাস্ত্রকথা বলিব সবারে | ঝবিগণ এত তনি প্রফুল অন্তরে। জিল্পাসা করেন পুনঃ সনতকুমারে। মুখে তব শুনি সব লডিলাম জ্ঞান। এখন জিজ্ঞাসি যাহ। বলহ ধীমান।। শেহ অন্তে কিবা ষটে করহ বর্ণন . ন্তনিবারে সেই কথা অতি আকিঞ্চন । এড তনি ধীরে ধীরে বিধির জনয়। ক্হিলেন শুন বলি শুহে মুনিচয় পূবর্বস্থাপী দেখী দেহ দিলে বিসর্জ্জন ৰমদূত আদে তথা অন্তি বিভীৰণ। খোর দৃশ্য সবে অতি বিশ্বট আকার মাহি দয়া মাহি খায়া কঠিন ব্যাপার।

পাশেতে বান্ধিয়া স্কীবে করি আকর্ষণ আন্দে লইয়া বায় শমন ভবন । কটুবাক্য কহে কন্ত কে করে পণনা দারণ প্রহারে দেয় কঠিন যাতনা । যমগুরে প্রবেশিয়া নবকের কৃপে কেলিয়' সারুশ কট্ট দেয় নানাক্রপে । যাতনা পৃহিয়া বদি উঠে সেই নর। বিশাল মুগুর মারে মন্তক উপর।। তখন সহায় বল কেবা হবে আর যন্ত্রণা হেরিয়া কুপা জন্মিবে কাহার । একাকী আসিতে হয় এই ধরাধামে তেমতি একাকী যাবে শয়ন ভবনে।। সঙ্গে কেহ যাবে নাক ভাঞ্জিলে জীবন তার সহ ফল ভোগী না হরে কুখন অহরহ এইরচেস সংসার মাঝার **জন্মিতেছে ম**রি**তেছে জীব অ**নিবার।। প্রত্যক্ষ দেখিয়া ফল যত জীবগগ। তিলার্দ্ধ ওয়েতে নহে সচেতন ঘন। র্তিার্থরে আবৃত সদা হয়ে জীবচয়। ভবের বিচিত্র গতি না করে নির্ণয়।। দারুণ মায়ার জালে বন্দীভূও হয়ে . নিয়ত বিপূদে যায় ধরম ছাড়িয়ে।। মায়াবশে পড়ে জীব সংসার মাঝার।। নবক ডোগের ভোগী হয় মাত্র সার।. অধিক কি বলি আর ভাগস-নিকর। भारताकान ना काणिक मकलि रिकन।। মায়াজাল ছিত্ৰ করা সহজে না হয়। মায়াই দৃত্তর অতি বিদরে হালা। দে মায়া কাটিতে হলে চাই তদ্ভোন। অনায়াদে পাৰে তবে তবের সন্থান।<sub>।</sub> যখন শারীরে হতে জ্ঞানের উদয় আপনা আপনি মায়া হয়ে বাবে লয় । ভন গুন অভএব ওহে ঋষিগণ। আপন স্বঙ্গল বাঞ্চা করে যেইজন।

সংসার কানন মাঝে দাবানল হতে: উদ্ধার পাইতে ইচ্ছা করে যাব চিতে । তত্বজ্ঞান প্রথমেতে করিবে অর্জ্জন। তবেত পাইবে ত্রাণ সেই মহাজন।। তত্ত্ত্তান যার হাদে সমূদিত হয়। তাহার হাদয়ে নাহি থাকে ভব-ভয় । জ্ঞান বলে সেইজন পরিত্রাণ পায় : অস্তিমে পরম পদে সদানদে যায়। তত্বজ্ঞানহীন যেই সংসার মাঝারে। মায়ামূৰ্দ্ধ *বলে* সবে পণ্ড সম তারে।। কতকাল কত যোগি করিয়া শ্রমণ। অবশেষে ধরে ন্দীর মানব জনম। দুৰ্ল্লভ মানব জন্ম পেয়ে মৃচুমতি। ঈশ্বরে সতভ ধদি না রহে ভক্তি তার সম অভাজন কেবা আছে আর। পরম বিষ্টু সেই অজ্ঞান অসার। বলিব অধিক কিবা ওহে ঋ্বিগদ। মানব জীবন তথু অশিব কারণ।। মেত্রমাঝে বিরাজিছে সতত ঈশ্বর। তাঁহারে তথাপি নাহি ভাবে মৃতনর।। অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ হয়ে অনিবার ৷ মনে মনে তাঁরে নাহি ভাবে একেবার।। কাজে কাজে মহাকট পায় মৃচুলর। যাতনা অশেষ হয় দুগতি বিস্তর 🛚 চিনিতে **পারিত** যদি জগত ঈশ্বরে। তবে কি ভূবিত নম্ন নিরম মাঝারে।। পূঁজ রক্তময় দেহ করিয়া ধারণ। অহঙ্কারে মন্ত সদা রহে নরগণ।। মনে মনে তারা নাহি ভাবে একবার। সকলি হবে অন্তিমে সমূলে সংহার।। দেহ অন্তে কিবা হবে যমের আগারে। ম্রমে নাহি ভাবে কছু আপন অন্তরে।। নরকের কথা নাহি করয়ে চিন্তন পাপ পুণ্য সব ফেন হয় বিশ্বরণ।।

কারে পাপ বলা যায় মহাপাপবলে
বিবেচনা কিছু নাহি কররে জন্তরে।।
কিবা ধনী কিবা মানী কিবা দুঃখীজন।
ক্রীম সমীপে সবে সমদর্শন ।
করম উচিত ফল ডুজিতে ইইবে
কাহার শক্তি নাহি ভাহারে খণ্ডিবে।
অতএব কি বলিব ওহে খবিগণ
শ্রীহরির পদে সদা রাখিবেক মন ।
শ্রীহরি হরণ করে মায়ামোহ সব
জীবন বিগতে কোথা রাইবে বৈভব।।



মহাপাপাদি বর্ণন

অতএৰ মায়ামোহ ত্যক্তি বুদ্ধিমান। নিত্যতত্ত্ব হরিভক্তি করুন সন্ধান পুনশ্চ জিজ্ঞাসে যত ভাগস নিকর। শুন শুন বিধিসূত ওহে মুনিবর । পাপপুণ্য কথা তুমি বলিলে এখন। মহাপাপকথা এবে কৈলে উত্থাপন। ইঙ্গিতে নবক কথা করিলে বর্ণনা। ওইসব শুনিবারে মোদের কামনা।। ইতিপূর্বের্থ সংক্ষেপেতে নরক বর্ণন কবিয়াছ সবাপাশে ওহে মহাত্মন।। সেই কথা কিন্তারিয়া কছ পুনবর্ধার। কারে বলে মহাপাপ ওচে শুণাধার।। এতগুনি বিধিসূত সুমধ্ব স্ববে। কহিতে লাগেন পুনঃ তাপস নিকরে।। ঋষিগণ ভন ভন করিব বর্ণন। একমনে শুদ্ধ মনে শুনহু এখন।।

শক্তি শিব সূর্য্যে বিশ্বু ভার গম্ভানন। ইহাদের পাঁঞে ভেদ নাহিক কখন । ইহাদের ভিত্র বোধ করে যেইনর। ব্রক্ষঘাতী বলি সেই খ্যাও চরাচর।। স্বমাতা বিমাতা আর গুরুর নদন। এসবে প্রভেদ জ্ঞান করে যেইজন ক্লেছেগণে বিপ্রসম অনুভব যার ব্রহ্মঘাতী বলি সেই বিখ্যাত সংসার।। **জাদ্যা শক্তি দুর্গা** দেবী বি**ধে**র জননী সর্ববেদবময়ী তিনি নিত্য সনাতনী । তাঁরে নিস্সা করে ভবে যেই অভাজন। ব্রকাহত্যাপাপী সেই শাস্ত্রের নিখন ৷. বসুধা খনন করে অস্বাচী দিলে ভক্তিমাত্র নাহি যার পিতৃমাতু ছনে 🗤 পুত্র দারা নাহি পালে ক্রিয়া বতন ব্রহ্মহত্যা পাপী সেই শান্ত্রের বচন !! যংশ রক্ষা হেতু যেই বিবাহ না করি। নিয়ত শ্রমণ করে ডীর্ম্বে তীর্বে ঘুরি । ভণ্ডিভাবে শিবলিকে যেবা নাহি পূঞ্জে। ব্ৰহ্মহজাপাপী সেই মানব সমাজে। সুরাপায়ী ব্রহ্মঘাউ হয় থেই জন। টৌর্য্যবৃত্তি করি করে সংসার পালন।। মহাপাপী বলি তারা বিদিত ধরার। তাদের পাপের ফল কলা নাহি খায় ,। বেতন লইয়া যেবা করয়ে বঞ্চন। মহাদুধে পড়ে সেই নর জভান্তন। বেদাদি বিক্রয় করে উদরের তরে। ব্রহ্মঘাতী পাণী বলি ধ্যাত চরচেরে। প্রলোভন প্রদর্শিয়া যেই মুরাচার বিপ্রজনে লয়ে যায় আপন আগার।। অবশেষে প্রবঞ্চনা করে যেই ক্ষন। ব্রহ্মযাতী পাপী সেই শাস্ত্রের বচন । ব্দল হেতু গাড়ী যবে যার সরোবরে। মেই জন বাধা দের পথের ভিতরে ।

অথবা ব্রাহ্মণ যবে প্রানের কারণ। দ্রুতপুরে অলাশয়ে কবিছে গ্রম।। তাহারে তথন বাধা দেয় যেই জন। ব্রস্নাহত্যাগাপী সেই শান্ত্রের বন্দা।। শাস্ত্র আদি নাহি জানি যেই দুরাচার ন্যনা মতে তর্ক করে করি অহস্কার । ব্রহ্মঘাতী পাপী ডারে সকলেই কয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিপ্যা নয়। বিপ্রজনে নিশা করে মেই অভান্ধন অহর রে মত ইয়ে রহে অনক্ষণ । শান্ত্রহোবী হয়ে সদা মিথ্যা কথা কয় ব্রহ্মহাতী পাপী সেই নাহিক সংশর। আপনি পণ্ডিত যদি করে অভিযান। ধনগরের্ব গর্ববী হয়ে করে অবস্থান।। ল্লখ্যমাতী বৃদ্ধি সেই বিদিত ভূবনে। কহিলায় সভ্য সভ্য সবার সদরে।। পৰের সূবেতে বাধা দেয় যেইজন। সত্রত দ্বসেত কাজ করে আচরণ।। প্রত্যহ পরের দান গ্রহণের ভরে , নিয়ত আছরে পথ দরশন করে । ব্রন্থত্যাপাপী ডারা শাম্রের কন। विधित निधन देश ना एवं चलन। বিধিসূত **এত বলি কহে পুনরা**য়। ঋষিণণ শুনশুন বলি সবাকায়।। দশ্রমাতে গো ভাডনা করে যেইজন। গঙ্গকে উচ্ছিষ্ট দেয় করিতে ভোজন।। বিপ্ৰ হয়ে বুৰোপরি আরোহিয়া যায় বৃহলীর করা সুখে যেইজন খায়।। শত গাভী হত্যা কৈলে যেই পাপ হয়। ততোধিক পালে লিন্ত হইবে নিক্ষয় । গঙ্গ প্রতি পদাঘাত করে যেই জন। অশ্লিদেব পদাঘাতে করয়ে তাড়ন।। ক্ষদ অস্তে পদ ধীত যেই নাই করে আহার করিতে যায় গুহের ভিতরে।।

দিবাভাগে দুইবার করহে আহার। গোহত্যা পাতকী তারা শান্ত্রের বিচার। গোহত্যা পাতকী তারা শান্ত্রের বচন। পাপকলে মরকেতে ক্রিবে গমন। বিপ্ল আজ্ঞা দেব-আজ্ঞা যেই নাহি পালে। জলে জীবে যায় লঙ্কি লঙ্গিয়ে অনলে।। পুষ্প অর নৈবেদ্যাদি করয়ে লগুরন। ষেই জন মিথাা বাব্যে করে প্রতারণ।। দেবতা শুকুর নিন্দা শুনিয়া প্রবণে। উপৰিষ্ট রহে তথা পুলকিত মনে।। গোহত্যা গাপেতে লিপ্ত হয় সেই নর। দেহান্তে লে জন যায় নরক ভিডব :। দেবমূর্ত্তি গুরুদেব কিন্ধা বিপ্রজন। হেরিলে প্রণাম নাহি করে যেইজন। বিদ্যার্থীরে বিদ্যাদান যেই নাহি করে গোহত্যা পাতকী সেই খ্যাত চরাচরে।। শূদ্র হয়ে বিপ্রপত্নী করয়ে হরণ বিপ্র হয়ে শূড়া সহ করয়ে রহণ।। বিপ্র হয়ে যেই জন করে সুরাপান। বৃষলী সঙ্গমে যায় বিমোহিত প্রাণ।। বিমাতা গুৰুর পত্নী কিমা গর্ভবতী শাণ্ডড়ী পুত্রের বধু তনরা যুবতী। মাতার জননী কিহা আপন ভণ্টিনী। লাতৃবযু পিতামহী আর মাতৃলানী।। শিষ্যকন্যা শিষ্যাভগ্নী শিহ্যের বনিতা। সগর্ভা রমণী কিম্বা লাতার দুহিতা।। ইহাদের সঙ্গে রতি করে যেই জন। ব্ৰহ্মঘাতী শুক্ল<mark>ঘাতী সেই অভাজন</mark> ।। কুণ্ডীপাক মরকেতে পড়ি দ্রাচার কত যে যাতনা পায় কি বলিব আর ।। শতযুগ নরকেতে করি অবস্থিতি চণ্ডাল ইইয়া পুনঃ আসিবেক ক্ষিতি।। নারায়ণ সমিধানে গঙ্গার উপরে। কুরুক্ষেত্রে হরিপদে অথবা পৃষ্করে।।

কাশীধামে হরিদ্বারে সাগর সঞ্চমে। বুন্দাবনে প্রভাসেতে ত্রিবেণী সঙ্গমে । নৈমিষ কাননে কিম্বা গোদাবরী তীরে। পরণত্ত দানগ্রহ যেই বিপ্রকরে।। গোহত্যা পাতক তার হইবে নিশ্চয়। কুন্তীপাক নরকৈতে শত যুগ রয়।। দণ্ডাঘাতে ষমদৃতে করয়ে তাড়না। হাহাকার করে তারে পাইয়া যাতনা।। থেই দুস্ট দুরাচার অবনী মাঝারে। সুরাপান করি বেশ্যা সহিতে বিহরে। মহাপাপে পাপী হয় সেই দুরাচার। তপ্তকুত নরকেতে শ্রমে জনিবার।, বিপ্র **হ**য়ে লোভ ব**লে শৃদ্রের আগারে**। অর কিংবা কোন দ্রব্য প্রতিগ্রহ করে।। সুরাপান সমপাপ হইবে তাহার। বেদের লিখন ইহা শান্ত্রের বিচার।। কত হে যাতনা পায় ভূবিয়া নিরয়ে। হাহ্যকার করে সদা সন্তপ্ত হাদয়ে । ষ্ণাৰ্চুরি সব পাপ যাহে যাহে হয়। তাহার বিশেষ কথা গুন ঋষিচয়।। টোর্য্য বৃত্তি মহাপাপ বিদিত ধরায় নরকে পড়িয়া চোর কত কষ্ট পায়।। ফল চুরি ফুল চুরি আর ফে কস্তুরী দধি মধু পৃত কিন্ধা দুর্দ্ধ লয় হরি।। কুদ্রাক্ষ ভাথবা ধান্য করমে হরণ। হর্ণচুরি সমপাশে লিপ্ত সেইজন ! তাত্র সীসা কাঁসা আদি ধাতু চুরি করে। পট্টবাস কর্পৃরাদি অপরের হরে।। স্বর্ণচুরি সম পাপ ইইবে তাহার। শাস্ত্রের বচন ইহা কহিলাম সার। ষেই জন চুরি করে সুগন্ধি চন্দন। আপন কন্যার সহ করয়ে রমণ।. সুরাপয়ী নারী লয়ে রতিরঙ্গ করে। সহোদরা পুত্রবধূ লইয়া বিহরে।।

রজ্ঞেলা নারী লয়ে করয়ে বয়ণ। বিশ্বস্ত বন্ধুর নারী করয়ে হরণ। প্রাকৃতার্য্যা লয়ে সদা আনদে বিহরে। অসিকুণ্ড নরকেন্তে সেই জন পড়ে স্বর্ণচোর সমপাপী সেই দুরাচার। **শতযুগ নরকে**তে করে হাহাকার । **নরকে গ**ড়িয়া সেই এই মহাপাপে। অবিরত পায় কট্ট মনের সম্ভাপে। তাহার পাপের শাস্তি কে বলিভে পারে। ব্দনস্ত সহত্র মূখে বলিবারে নারে।। শত শত প্রায়শ্চিত করে সেইজন। তথাপি ভাহার পাপ না হয় মোচন । শুদ্রের সহিতে থাকি বেই বিপ্রবর শঙ্করের করে পূজা হরিব অন্তর।। কিমা শালপ্রাম শিলা করয়ে পূঞ্জন। দুত্তর মরকে তার হইবে পতন।। দক্ষিণ্ যাতনা পায় শমনের পুরে। হাহাকার করে সদা পড়িয়া ফাঁপুরে। यछनिन इस पृथी धवाधाद्य व्रव তাবৎ তাহার বাস এরক্ষেত্ত হয়।। এইরাপ হর কিন্বা হরিকে পজিলে। নরকেতে পড়ে দ্বিজ লায়ে নিজকুলে।। প্রলম্ব অবধি থাকে নিরয় ভিঙর সত্য সভা কহিলাম সবার গোচর।। শূপ্রজনে শিবলিক করিলে স্পর্ধন। অন্তটি হইবে ভাছা শান্তের বচন।. যদ্যপি ডাহার পূজা করে ছিজবরে। আকল্প অবধি রবে নরক ভিতরে।। যেই বিপ্র পরহিংসা পরছেষ করে। শুদ্র নারী লয়ে সদা সুখেতে বিহরে।। নিয়ত ভোজন করে শৃদ্রের সদন। বিশাস খাতকী কাজ করে যেইজন।। মহাপাপী বলি সেই খ্যাত চরাচর ক্ষেনরূপে সে জনের নাহিক উদ্ধার**া** 

মুক্তিগদ কোনকালে সেই নাহি পায় মগ্রপাপী বলি সেই বিধিত ধরায় । বিষ্ণুনিন্দা গুরুনিন্দা করে ফেই জন . বেদনিন্দা দেবনিন্দা করে সবর্বক্ষণ।। পরিত্রাণ ত'হাদের নাহি কোন কালে। দারুণ যাতনা পায় নরক মাঝারে ।। মহাপাপী বলি তারা খ্যাড চরাচর।। সংকার্য্য বিরোধী হয় যেই দুরাচার। সে জনের কোনকালে নাহিক উদ্ধার । বেদে শান্ত্রে শ্রদ্ধা নাহি করে যেইজন। তাহার গৃহেতে অর করিলে ভোজন।। মধাপাপে निश्व হয় সেই মৃঢ়ফতি। তপ্তকুণ্ড নরকেতে থাকে নিরবধি।। প্রায়শ্চিত্তে শাস্তি নাহি হয় মহাপাপ মরকে পড়িয়া পাপী পায় মনস্তাপ । যেই বিপ্ৰ বৌদ্ধগৃহে ক**ন্ন**য়ে ভোজন। দুর্গতি হয় ভাহার শান্তের বচন। লিপ্ত হয় মহাপাপে সেঁহ হীনাচার। তিনকুল সহ যায় নরক মাঝার।। ব্ৰহ্মহত্যা সুৱাপান *কৰে মেইজন*। বেশবিক্রি করি করে আন্তার গোষণ। মহাপাপে লিপ্ত হয় সেই দুরাচার। দক্রণ নরক ভোগ করে অমিবার । ঘনখন যমদৃত করুয়ে প্রহার। বিষম বন্ত্রণা পেয়ে করে হাত্রকার।। কোটি কর করে বাস ভাহার ভিতরে। भन तक तक दिन कारू **उँ**क्रिस्स्त । কোটি কল্প কাল যেই নরকেতে রয়। অব**েশতে** কৃমি হয়ে থাকে নীচাশয়।: শতবুণ কৃমিরুপে করি অবস্থিতি। ক্ষুধাবশে মলমূত্র ভূঞ্জে নিরবর্ষি। অবলেৰে ধরাছলে বনের ডিডরে ভূজক আকার ধরি বিচরণ করে।

কল্পকাল স্বৰ্ণক্ৰপী হয়ে স্টেইজন। কত যে পায় যাতনা কে করে বর্ণন । পরিশেষে পশু হয়ে জন্মে দুরাচার। সহস্র বংসর ধরি জমে অনিবার।। নানাক্রপে নানা কন্ত সহিয়া সহিয়া। মানব জনম লভে ধরাতলে গিয়া। **লেচ্ছকুলে জন্মধরে সেই দ্**রাচার। নিজ কর্মাকলে দুঃখ পায় আনিবার। সপ্ত জন্ম এইজেপে কন্ত কন্ট পেয়ে। ব্দবশেষে ধরে জন্ম গোপের আলয়ে। তথা যদি সদা ওদ্ধ একান্ত অন্তরে। দ্বিজ্ঞসেবা দেবসেবা আচরণ করে।। তবেত গোপের দেহ করি বিসর্জন। দরিদ্র বিপ্রের কুলে লভরে জনম। দৃঃৰ শোক নানা ক**ন্ত পা**য় দুৱাচার। অন লাগি দারে দ্বারে এমে অনিবার।। তবেত তাহার পাপ হয় বিমোচন। শাস্ত্রের বচন ইহা বেদের লিখন।। বিশ্র হয়ে যদি পূনঃ পাপাচার করে। ভীৰণ নৱক মধ্যে পুনবৰ্বার পড়ে।। পুনবর্বরে বহু কট্ট পায় অনিবার সহজে ভাহার আর নাহিক উদ্ধার । পুনবর্বার পূবর্বমত নরক ভূগিয়া। পর্মান্ত রূপেতে জন্মে ধরাতলে গিয়া 🚶 দশ জন্ম খররাপে দেহ পাভ করি কুকুর ইইয়া জন্মে সেই পাণাচারী।। বিষ্ঠামূত্র নিরম্ভর করিয়া ভোজন। মাঠে ঘাটে থাকি করে জীবনরক্ষণ।। **এইরাপে দশ**জন্ম থাকি দ্রাচার। তকরী উদরে জন্ম ধরে পুনবর্গর।। মহাকট্ট পায় পাপী শূকর হইয়া। মলমূত্র সদা খায় খুরিয়া খুরিয়া 👍 সেইরাপে একজন্ম করিয়া যাপন। মৃষিক রূপেতে শেষে ধরুরে জনম।।

শতবর্ধ মহাকন্ট পায় নিরন্তর। **ভূজস উদরে পাপী ভবে তদন্ত**র। বার জন্ম সর্প দেহ ধরি দুবাচার। কত ৰুষ্ট পায় তাহা কি বলিব আর ।। অবশেষে শুদ্র যরে মানব আলয়ে জন্ম লেয় সেই পাপী মহাদুঃখী হয়ে।। হীন ঘরে জব্মি কত মহাকষ্ট পায়। তাহার দুর্দশা হেরি বুক ফেটে যায়।। অবশেষে বৈশ্যকুলে লভিরা জনম। মহাকটে মহাদৃঃখে কটায় জীবন। দু<del>ইবার</del> এইরুপে যাতায়াত করি। অবশেরে জন্মে আসি ক্ষত্রদেহ ধরি। ষহাবল মহামন্ত হয়ে নিবস্তর অন্ত্র শস্ত্র লয়ে ভ্রমে দেশ দেশান্তর।। পরের সুখের বাধা করে দুরাচার মহাপাপে পরিলিপ্ত হয় পুনব্বর্দ্ত। নরজন্ম ঘুচে শেবে পণ্ডযোদি পায় পণ্ড হয়ে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়।। পশুদেহ ভেয়াগিয়া চণ্ডালের ঘরে। পুনবর্গার নরক্যূপে জন্মে ধরাপরে।। সপ্তজন্ম এইরূপে নানা কট্ট পায়। পাপের উচিত ফল কে বল খণ্ডায় , যদ্যপি চণ্ডাল হয়ে ধর্ম্মে থাকে মন। ছিজের স্বরেতে পুনঃ লভিবে জনম। বিপ্রকৃতে জন্ম ধরি সৃখ নাহি পায় **দৃঃখে শোকে সেইজন জীবন কটার**।। বিষম ব্যাধিতে শেষে হয় ছালাতন। অংশিশি অশ্রুবারি করে বিসর্জ্জন 🛘 সকর্বদা পর দন্ত দান গ্রহণ যে করে মগ্ন হয় কর্ম্মফলে পাপের সাগবে।। প্রতি গ্রহ জন্য পাপ নহে খণ্ডিবার পতন নিরয়ে তার হয় পুনবর্বার।। অধিক কি কহি জার ওহে মুনিগণ। পরওভ দ্বেবী সদা হয় বেই জন।।

পরের বিভব দেখি ঈর্যা করি মরে। নিয়ত অসুহা বার অন্তর মাঝারে। বৌরব নরকে পড়ে জেনো সেইজন। মহাপাপী বলে তারে শান্ত্রের বচন। নরকেতে ব্ছদিন করি অবস্থান কত যে দুৰ্গতি পায় কে কৰে সন্ধান।। অবশেষে ধরাধামে চণ্ডালের দরে। কুরূপী কুনখী হয়ে জন্মলাভ করে।। দেহ ত্যক্তি যায় যবে শমন আলয় বিধিমতে ধমদণ্ড সহিবারে হর ।। দণ্ডের প্রহার করে শম্ম কিছর। শূল ভাগি মারে কেহ কেহ বা মুদগর। কখন টানিয়া কেলে জুলন্ত অগ্নারে। কখন ফেলিয়া দেয় তপ্ত তৈলোপরে। এইরূপে কতকট পেয়ে দুরাচার অসহ্য যাতনা পেয়ে করে হাহাকার। ব্রাহ্মণে অনলে কিয়া আর ধেনুগণে। যেইজন নিন্দা করে নিজ মনে মনে।। অথবা আহার নাহি দের থেইজন। কুকুর যোনিতে সেই ধরিবে জনম।। বহু কষ্ট পাৰে সেই শ্ৰমি বনে বনে দেহাত্তে চলিয়া যাবে শমন সদনে।। তথায় নরক ভোগ লবে বহুতর। দারুশ যাত্তনা দিবে যমের কিঞ্চর। শতবুগ পুঁজকুণ্ডে করিয়া বসতি। কল্পকালে বিষ্ঠাকুণ্ডে রূবে নিরুবধি।। চণ্ডাল ইইয়া শেষে ধরিবে জনম। দরির ইইরা কট্ট পাবে সবর্বক্ষণ।। দেহ অন্তে সেইজন নিজ কৰ্মদোৰে। দারুণ নিরয়গামী হবে অবশেরে।, বিষ্ঠাকুতে কল্পকাল সেই জন রয়। মল মৃত্র খেয়ে সদা কত কষ্ট সয়।। ন্দ্রক ভোগের পর ধরাতলে অর্গিস। বায়েক্সপে বনে বনে অমে দিবানিশি।

তিন জন্ম এইকপ ব্যাদ্রের আকারে। বিবয় যাতনা লতে বনে বনে খুঁরে পুনবর্বার নরকেতে পড়ি সেইজন দারুশ যাতনা পেয়ে হবে জ্বাকাতন।। বলিলাম সব কথা শাক্তের নির্ণয়। বেদের বচন মিখ্যা খ্ইথার সয়।। পরনিন্দা পরগ্রামি করে ষেইজন সদা সবে উক্তি করে কঠোর কলে।। দাভা ক্ষমে দান দিতে করে নিবারণ। তাহ্যদের পাপ ফল শুন মুনিগণ। দেহাতে ভাহারে বান্ধি যম অনুচর টানিয়া ঈহয়া যায় যমের গোচর। **ষমের আদেশে তথা যম** দূতগণ। সূতপ্ত লৌহের দণ্ডে মারে অনুকণ।। তীক্ষমুখ সৃচিবিদ্ধ লোচনেতে করে। জ্বালাতে কাতর হয়ে কাব্দে উটৈচম্বরে।। কোথা হতে কাক আসি যমের ভাজায়। চপুরতে নয়নদ্বয় উপাড়িয়া খায়। ঞুকুর আসিয়া কড় অতি বিভীবণ। সনঘন পাপী হৈকে করয়ে দংশন।। কৃষ্ণবর্ণ র**ন্ডচন্দু** বমদূতচর। কত যে বাতনা দেয় কেবা বল কয়। দারণ যাতনা পেয়ে মহাপাপীগণ রক্ষরক বলি সদা করয়ে রোদন। নিজের করম দোষ ভাবিয়া অন্তরে। ঘনঘন মত্ত্রে পালী মনাগুনে পুড়ে।। তাহাদের দঃখ যদি হয় দরশন। পাবাণ হাদয় হলে হয় বিদারণ।। চুরি করে পরদ্রব্য যেই দুরাচার। ভাদের দুর্গতি বল কি বলিব আর। । যয়ের ভিন্কর যত ভীমণ আকাব। ঘোরার তাদের বাগ্ধি শূন্যে অনিবার । ঘুরিতে ঘুরিতে তারে দারুণ বেগেতে। নব্যকে ফেলিয়া লাগে চরণে দলিতে।।

সূতন্ত লৌহের দণ্ড করয়ে প্রস্থর যাতনা পহিয়া পাপী করে হাহাকার। একাপে হাজার বর্ব মহাক্ট দিয়া। ভারপর মমদৃত গাপীরে তুলিয়া । পুনরার বান্ধে শিলা গলেতে ভাহার। শোনিত নরক মাঝে ফেলে পুনবর্বর। সত্তনলা বিশ্বে তার হাদয় মাঝারে। কষ্ট পার শতযুগ নরক ভিতরে।। **কিছু**কাল ভাবশেষে অপর *নরকে।* ফেলিয়া বাতনা দেয় পাতকীদিগকে।। প্রধান চুরাশী কৃণ্ড আছে নিরূপণ তাহাতে পাপের ভোগ করে পাপীগণ।। অবশেষে কর্মফলে নরদেহ ধরি। নীচকুলে জন্মে গিয়া মানবের পুরী।। আমিষ খাইয়া করে জীবন ধারণ। কত কষ্ট পায় ভারা কে করে কনি।। তদ ভন খাবি গণ ভন দিয়া মন। ব্ৰাক্ষণের বৃত্তি যদি দেয় কোন জন'। কেহ **যদি সেই** বৃত্তি লোভে হরি **ল**য়। তাহে পড়ে বিজচক্রে অস্ত্র বারিচয়।। যত ফৌটা চন্দুজল গড়ে ধরাতলে। বহে পাপী ভতমুগ নরক ভিতরে।। অগ্নিকুণ্ডে প্রজ্ঞ্জ্বিত হয়ে নিপতন। দিবানিশি দক্ষ হয় সেই পাপীজন।। **মলকুণ্ডে অবশেবে প**ড়ি দুরাচার। মলমূত্র খেয়ে সদা করে হাহাকার। দারাণ যন্ত্রণা দেয় যমের কিছর। কান্দে আর্জনাদ করি পাতকী নিকর।। যে দশা ভাহার হয় কি বলিব আর। ইনকুলে জন্মে আলি সেই দুরাচার।। ভূতলে মানব দেহ করিয়া ধারণ। কত কট পায় ভাহা কে করে বর্ণন।। ভূণা করে নিন্দা করে মানব সমাজে। মনের বিরাগে ঘুরে কাননের মাঝে।

যেই দুষ্ট স্বীয় বৃত্তি করয়ে হরণ। পরের যশের হানি করে মেই জন। অন্ধকার নরকেতে পড়ি দুরাচার বহুৰূগ থাকি তথা করে হাহাকার।। মল মৃত্র কৃমি আদি **ভক্ষণ** করিরে। কোনক্রপে থাকে পাপী হয়দণ্ড সয়ে।। অবশ্রে সর্পক্রপে চ্চান্ম সাতবার। জন্ম জন্ম কামরূপী হয় দুরাচার ভবেত ভালের পাপ হয় বিমোচন শাস্ত্রের বচন ইহা শুন মুনিগুণ।। বিপ্রধন হরে যেই করিয়া স্ক্রনা গুরুধন যেবা লয় করিয়া ছলনা।। কৃতযুতা মহাপাপে মছে সেইজন ষ্ঠীকণ নয়ককুণ্ডে হয় নিপত্তন । তাহার পার্লের ফল না পারি বর্ণিতে। **বহু**যুগ হুহে সেই নতুক সাঝেতে।। নরক ভোগের পর সেই দুরাচার। বরাজলে শৃদ্র কুলে জন্মে সাতবার।। সপ্ত জন্ম নেত্ৰহীন হয় সেইজন। যাতনা পায় যে কত কে করে বর্ণন 🕛 যদি সপ্ত জন্ম সেই পাগ নাহি কবে তবে মৃক্তি পেয়ে জন্মে সজ্জনের দরে।: মাতৃ পিতৃ জনে যেবা শ্রন্ধা নাহি করে। পিতৃমাতৃভক্তি নাহি যাহার অন্তরে । নারীর বশ্যতাপ# ষেই গুরাচার। যাতনা পায় যে কত কি কহিব আর। ধরাতলে চন্দ্র সূর্য্য থাকে যতদিন দারুণ অগ্নির তাপে পুড়ে হয় ক্ষীণ। অবশেষে ঝীউতনু ধরি দুরাচার। কান্দিতে কান্দিতে হায় ধরণী মাঝার। এইকুপে সপ্তজন্ম কবিয়া ভ্রমণ। ডবেত ভাহার পাপ হর বিমোচন।। তুলুসী তরুরে যেবা করে অনাদর। অশ্বথ ছেদন করে হরিব অন্তর।

মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যেই বিচার ভালয়ে। ধনগোভে মিথ্যা বলে হরিব হাদয়ে।। লিপ্তা হয় মহা পাপে সেই দুরাচার পাপের ফলেতে সদা করে হাহাকার। নরকে পড়িয়া সদা হয় জ্বালাতন। ভীষণ বৃশ্চিক **তাত্ত্রে করয়ে দংশন**। ম**লমূত্র পুঁক্ত আ**দি খার অনিবার। জ্বলায় অন্থিব হয়ে করে হহোকার। কুকলাস হয়ে শেষে যায় ধরাওলে। কাননে কাননে ফেরে পারপের ডালে।। এইরাপে সপ্ত জন্ম ভূগি দ্রাচার তবেত শ্বানব দেহ ধরে পুনবর্বর । কামকশে গুরুনারী হরে যেই জন। মাতৃগামী সেই পাপী শান্তের বচন।। প্রাপিষ্ঠ দুর্জন সেই অতি দুরাচার। প্রায়শ্চিত নাছি তার শান্ত্রের বিচার । অথবা বিপ্রের পত্নী ষেবা হরি লয়। জননী হরণ পাপ তাহার নিক্যা। ভগিনী তনয়া সৌত্রী করিলে হরণ। মহাপাপে হয় শ্রিপ্ত সেই দুরঞ্জন। মহাপাপে হয় লিপ্ত সেই মূঢ়ঘতি। দেহাত্তে নরকমাঝে হয় ভার গৃতি।। ভারে ধমদৃত দের বিষম মাতনা। কট্ট পায় কত কে করে করি।। মুখল আঘাত করে মন্তক উপরে। পুর্কোপরে লৌহদণ্ড ঘন ঘন মাবে।। মুখমধ্যে তপ্ত লৌহ করায়ে প্রবেশ। কার্নাদূত দেয় ভারে যাতনা অনেষ। অর্থলোন্ডে কন্যা বিঞি করে বেইজন , পাপের শাস্তি তাহার গুন ঋষিণণ।। বরণী তাহার ভার সহিবারে নারে। ঘনদন কাঁপে দেবী অতি কটভাৱে।। যে দেশে বসতি করে সেই দ্রাচার। সেই দেশ একেবারে হয় ছারখার ।

অন্তকালে কুন্তীপাকে পড়ে সেইজন যাতনা দারুণ দেয় যমদুত্তগণ।। সতত রোদন করে নরকে প্**ডি**য়া। মেয় ফেলি যমদৃত অগ্নিতে ঠেলিয়া।। বহ্নিতাপে সস্তাপিত হরে দুরাচার। **অহর্নিশি মনোদুঃখে** করে হাহাকার । গ্রঙ্গন্ধ অবধি রূহি নরক ভিতরে জনেষ যাতনা পায় কালের প্রহারে । টোর্য্য বৃত্তি করে ধেই সদা সর্ব্বক্ষণ। অন্তিমে নরকে হয় তাহার পতন।। উদুখলে ভারে চুর্ণ করে মহাকাল। কফকুণ্ডে পড়ে পাপী রহে বছকাল । শতবর্ষ সেই কুণ্ডে বছ কট্ট দিয়ে . সূতপ্ত গায়া**ণে কাল ফেলেন ঠেলি**রে।। বহুযুগ ভাহে কষ্ট পেয়ে পাপীগণ। ব্রক্ষরক বলি লদা করুরে রোদন। সমূচিত ফল ভোগে করম যেমন বিধির লিখন বল কে করে খণ্ডন। অবশ্যে পাপীশনে বান্ধিয়া গলেন্ডে: একে একে সব কুণ্ডে ফেলে যমদৃতে। এর**েপ শতেক যুগ নরক ভিতন্ত**। 1 পাপীগণ থাকি পায় হাতনা বিস্তর। সুতপ্ত সৌহের দতে করয়ে প্রহার। যাতনা পহিয়া ভাহে করে হাহাকার।। কোন কোন কালদুত সাঁড়াশি লইয়া। পাপীদের মন্তপংক্তি ফেলে উপারিয়া এইরূপে কত কষ্ট দেয় দৃতগণ হৃদি কাঁপে দেহ কাঁপে করিলে শ্রবণ । থে কন্টে শমন পুরে যায় পাসীগণ। শুনিলে জীবের হাদি কাঁপে সবর্বকণ।। পরনারী প্রতি যারা লোডী অতিশয়। মজাতে পরের কুল উৎসাহী হুদর। অক্তিমে ভাহারা গিয়া শমন গোচর। পাংপর উচিত ফল পায় বহুতর।

উত্তপ্ত লৌহের মারী করিয়া নিম্মণ পাপীরে অর্পেণ তাহা শমন ধীমান।। আদেশ করেন তারে করিতে রমণঃ কালদুত হন যন করয়ে ভাড়ন। এমনি কালের লীলা কে বুঝিতে পারে পাপীসহ যেই নারী যায় বঞ্চিবারে । বল করি পাসীগণে করয়ে ধারণ অগ্নিতাপে তাহ্যদিগে দহে অনুক্ষণ।। যাতনা পাইয়া পাপী করে হাহাকার। এখন কান্দিলে বল কি ইইবে আরু 🕫 যাতনা সহিতে নারে করে আর্জনার। ছাড়িয়া পলাতে পাপী করে মনে সাধ। পালাবে কোহায় বল পালাতে না পারে দূরস্ত কালের দৃত অমনি প্রহারে।। পাপীগণ এইরাপে যমপুরে গিয়ে। যাতনা পার কত বিষাদ হাদয়ে।। প্রধান চৌরাশী কৃত অতি বিভীম্প। ভাহাতে পডিয়া কট্ট পায় পাপীগণ। যেই নারী নি<del>ডা</del> পতি ধনে তেহাগিয়া। পর নর সহ থাকে প্রেমেতে মজিয়া।। মহাকষ্ট পায় তারা কৃতান্তের লোকে দিবস যামিনী তার যায় মনোদৃঃখে সুতপ্ত লৌহের শয্যা আছে যমপুরে। তদুপরি হয় ওতে সেই রমণীরে। সুতপ্ত লৌহের নর করিয়া নিশ্মণি ভাহাদের কোলে দেন শমন ধীমান। লৌহময় সেই নর অতি দুর্নিবার। যমের আন্দেশে তারা করে অত্যাচার।। সবলে ধরিয়া সেই রমণীর করে। যমের আদেশে রতি করয়ে তাহারে।। অগ্নির জালায় দহে যত নারীগণ। ডাকে সদা কোবা রক্ষ শ্রীমধুসুদন । শত দিবা বর্ষ থাকে এহেন প্রকারে। কড যে স্বাতনা পায় শ্বনের পুরে।

ভথাপি তাদের ভাহে নাহি পরিব্রাণ। সূতপ্ত ক্ষারের জন্সে করয়ে সিনান।। মলকুণ্ডে তারপর করি অবস্থান। মল খায় মূত্র খার মূত্র করে পান। যাবতীয় একে একে কুণ্ডের মাঝারে ফেলিয়া যাতনা দে<del>য় যম অনুচরে</del> ।। সেই নারী তারপর ধরাতলে গিয়ে। নীচ কুলে লয়ে স্থান্ম কুরুপিনী হয়ে।। ন্ত্রী হত্যা মহাপাপ করে মেইজন ব্রাহ্মণ বিনাশ কিম্বা মেনু বিনাশন।। ক্ষত্রিয় রমণী ববে যেই দুরাচার। তাহার পাপের ফল কি বলিব আর।। কুলটা নারীর দণ্ড তনিলে যেমন। ইহাদের শান্তি দেন স্বয়ংশমন । শুরুনিন্দা কানে শুনি সেই মুদুমণ্ডি বিদা ব্লোবে সেই স্থানে করে অবস্থিতি অন্তিম কালেন্ডে গেলে শমনের পুরে দারুণ যাতনা যম দিবেন তাহারে। উত্তপ্ত লৌহের শলা লবণে তাহার। যমের আজ্ঞায় দৃত দিবে জনিবার । গলিত অসীক তার শ্রবণ বিবরে ঘনঘন দেয় ফেলে যমের কিন্করে।। কষ্ট পায় কড ভাহে পাড়কী দুৰ্জ্জ। সদা হাহ্যকার করি করয়ে ব্যেদন।। অবশেষে কুন্তীপাক নরকেতে গিরে। যমদৃত দেয় ফেলি সানন্দ হৃদয়ে।। বহ্যাগ তথা পাপী করি অবস্থিতি। ধরাতলে হীনকুদে জন্মে মৃত্যুতি।। দান্তিক মানব যাহা দত্তে মুগ্ধকায় ষমপুরে গিয়া তারা হহাকষ্ট পার।। লবণ কুণ্ডেতে পড়ি সেই দুরজন লকা খাইয়া হয় তাপিত জীবন । সহস্র বৎসর পরে তাহারে সইয়ে। মলকুণ্ডে যমদৃত দিকেন ফেলিয়ে ।।

এক বৰ্দ্ধ থাকি তথা ভক্ষয়ে পুরীষ। মলমূত্র বেয়ে গাগী দহে অহর্মিশ।। রৌরুখ নারকে শেষে হয়ে নিগতন কম্মকাল কৃমি কীটি করয়ে ভক্ষণ। তবেত তাহার পাপ দুরে চলি যায় নীচকুলে ধরাতলে জন্মে পুনরায়।। রোম ভরে চাহে যেবা নিপ্তের উপর। ক্ট পায় কত সেই শমনের পুরে। যমদূত প্লদেশে বান্ধিয়া তাহার। সূচ বিদ্ধ চক্ষে তার করে অনিবার । দণ্ডাগতৈ ৰমদৃত করে খনঘন। ক্ষাব্*জনে* হয় সি**ত সেই প্রজ**ন । বিশ্বাস ঘাতকী হয় মেই দুরাচার। মানীর মুর্যাদা যেবা করয়ে সংহার । চিরদিন পরতার করয়ে ভোজন। স্বার উপর করে পুরুষ বচন।। মমপুরে শিয়া তারা দারুণ স্কুখার। নিকের নিজের মাংস উপারিশ্বা গায়।। কুর্দ্র শুগাল কন্ত আসি লাখে লাখে ठ्रेकविया बाग्र भारत अधि वाँदक शाँदक । এরপে পাগান্বা হয় অন্থি মাত্র সার তাহাকে গরেতে ফেলে নরক মাধার। টোরাশী নরক ঘূরি সেই দুরঞ্জন আপন পাপের ফল ভূঞ্জে অনুষ্ণণ । ক্যেটি বুগ এইরূপে নরকে থাকিয়া। নীচকুলে জন্মে পরে ধরাতলে গিয়া। विश्व रुद्ध मुख्यान करस्य श्रेर्ण। মহাপালী রূপে গণ্য হয় সেইজন 🕩 এও কন্ট্র করে বাস নরক মঝারে। তাহার পাপের ফল কে বলিভে পারে। পুরীষ নবকে থাকি মলমূত্র ধার চণ্ডাল ইইয়া শেষে ধরাতলৈ যায়।। দরিত্র হইয়া দুঃখ পায় নিরন্তর। ব্যাধিগ্রন্ত হরে রহে সগুড কাওর ।

মিথ্যা বা হটুক্সা বলে যেইজন। পঞ্জিপ যাতনা তাত্ত্বে দিকেন শমন । তাদের সেই জিত্বমূল যমদৃতচয়। সূতপ্ত সাঁড়াশি দিয়ে টেনে তুলি লয় অবশেষে ফেন্সে তারে তপ্ত জৈলেপিরে দ্রুঘাত করে পুনঃ ডাহার উপরে । অশ্বেহ যাতনা পায় ভাহার ভিতর। জ্বালায় অস্থির হয়ে কান্দে নিরম্ভর।। ধরাতলে অব**লে**গে *ভ্রেচে*র আগারে। জনম লন্তয়ে শেই বিষাদ অন্তরে । প্রের সুখের বিদ্ধ কবে যেই জন। পবের তাড়না যেই করে ন্বিস্তর । পর সুখপথে কাঁটা দেল্ল যেই নত্ত কত যে থাওনা হয় তথ্যের উপর । অন্ত্র সমান ফুটে বৈতর্গী জল সম্ভানে পৃড়িয়া মারে পাত্তকী সকল।। মেব আয়াধনা নাহি করে বেইভন <u>।</u> অধর্ম্থ পথ্যেত হারা থাকে অনুক্রণ। মধাপাপী থকে ভারে জগতের লোকে। অস্তিমে তাহারা পড়ে গ্রপ্রণ নরকে।। শতপুণ মজমূত্র করিয়া ভক্ষণ ধরাধায়ে অবশেষে লভয়ে জনম । পরের পাদুকা বহে নিজ্ঞ শিরোপরে। ঘুণিত কুরুর্দ্ম করে উপরের তরে। বিপ্রের নিকটে কর দেই রাজা কয়। শ্রুকুট সহ্ **সেই** নরকেণ্ডে রয় ৮ কোটিকল্প নরকেতে কনি অবস্থান। নীচকুলে করে শেষে ধরায় প্রয়াণ। বিপ্রের শাসনে যাবা অনুমতি দেয়। য্যাদৃতে তারে টানি নরকেতে নেয় । ব্ৰহ্মহত্যা মহাপাপে পাপী সেইজন। দারুণ কতনা লায় শমন **সদ**ম । অভিথি বিমূখ হয় যাথর আলমে অতিথি ভাড়ায় মেই আনন্য **হা**দয়ে।

নিজ বিষ্ঠা উপডোগ করে সেইজন। তাদের দুর্দশা আর কে করে বর্ণন। চারি যুগ থাকে পাপী মুরক মাঝার শান্ত্রের বচন ইহা বেদের বিচার । যোনির বিচার নাহি করে যেইজন। পশু আদি সহকামে করয়ে রমণ।। তাহার সমান পাপী নাহি কোনস্থানে। মহাপাপী বলি সেই জানে সর্ব্বজনে। রেড কুণ্ডে মন্ন হয় সেই দুরাচার। বেত পান করি সদা করে হাহাকার।। সহস বৎসর তাহে ভুঞ্জে পাপঞ্চল। বসাকুণ্ডে পড়ে পায় যাতনা বিস্তর ।। সত্তর বৎসর তথা করিয়া যাগন। পুনবর্বার ধরাতলে করয়ে গমন া ধর্মাহেতু উপবাস করিয়া দিবসে। দুন্ত হৌত করে শারা মনের হরিবে : অত্যোর নরকে তারা হয় নিমগন। চারি যুগ ভার মধ্যে করিবে যাপন।। যমের আদেশে ব্যায় অতি ভীমাকার ভাহার দেহের মাংস করিবে আহার। ডুমিদান করি যেবা পরে হরিলয়। দাকণ বাতনা সেই পায় যমালয়।। তিনকুল **সহ সেই** নরকে পড়িয়া। অশেষ যাতনা পায় আগুনে পুড়িয়া।: টোবাশী মূরক ভোগ করে সেইজন। কোটিকক এইরূপে করয়ে যাপন।। এইর্ক্সপে পাপ ফল পেয়ে দুরাচার ধরাধানে দেহ ধরি জ্ঞান্ম পুনকর্বর। স্ঞাতি আচার ত্যঞ্জি যেই অভাজন। পরধর্মে অনুগত থাকে অনুক্ষণ।। মহাপাপী বলি তারে সর্বেশান্ত্রে কয়। দারুপ যাতনা সেই পার যমালয়।। সহত্র পুরুষ সহ সেই দুরজন কল্পকাল তার হয় নরকে পতন।।

নরুক আগুনে পাপী দহে নিরস্কর। ঘনঘন প্রহারুয়ে যমের কিঙ্কর। বিপ্রকুলে জন্ম ধরি যেই অভাজন শুদ্রের সম্মুখে করে বেদ অধ্যয়ন।। কোটিকল্প করে বাস নরক ভিতরে। সতত রোদন করে দারণ প্রহারে। বিষ্ঠা খায় মল কায় করে মৃত্রপান। কৃমিকীট দংশনেতে ভাপিত পরাণ।। জাপন করম দোষ ভাবিয়া অন্তরে। ভাসায় আপন দেহ নিজ অঞ্জীরে । এইরাপে ভোগকাল হলে অবসান। ধরাতলে পুনরায় করিবে প্রয়াণ । দেবদ্রব্য গুরুদ্রব্য যে করে হরণ। চাতৃহী সবার কাছে করে সর্ববন্ধণ। ব্রহ্মহত্যা মহাপাপে পাপী সেই নর। নরকে পড়িয়া পায় দুর্গতি বিস্তর।। জ্যুলাকুণ্ড নরকেতে পড়ি দুরাচার। আগুনে পুড়িয়া সদা করে হাহাকার।। শতবর্ষ ওথ। থাঞি সেই দুরজন। অসি পত্র নরকেতে করয়ে গমন।। **শাণিত অসিতে দেহ ছিন্ন ভিন্ন হ**য়। দেখিতে দেখিতে শতবর্ষ হয় কয়।। ভাৰশেষে কীটয়েনি লভে সেইজন দক্ষণ যাতনা পার সেই দুরজন। সাতবার এইভাবে কীটক্রপে ঘুরি। ভবেত মানব রূপে যায় নরপুরী।। অনাথ জনের ধন করিলে হরণ। অধঃশিরা হয়ে হয় নরকে পতন। উর্দ্ধপদে কতকাল থাকি দুরাচার। দুর্গন্ধে পুরিত ধুম করয়ে আহার। পূজার কুসুম যেবা করয়ে হরণ। বহ্নিময় নরকেতে যায় সেই জন . কত কষ্টপার সেই নরক ভিতর। দারুণ যাতনা পায় অমৃত বংসর।.

দেবালয়ে পথে কিম্বা জলের ভিতরে মলমূত্র মেইজন পরিভ্যাগ করে জুগহত্যা মহাপাপে লিপ্ত সেইজন করম দোধেতে হ্য় নরকে পতন। বিষয় হাতনা পায় যমের আলয়ে। দিবানিশি কান্দে তথা বিষয় হাদয়ে। দেবতা মন্দির কিম্বা সলিল ভিতরে। দন্ত নখ কেশ আদি বিনিদ্ধেপ করে । অথবা উচ্ছিষ্ট দ্রব্য করে প্রক্ষেপণ। পেষণ ৰজেতে পিউ হয় সেইজন।। পেষিত হইয়া সদা করে হাছাকার বলে কোথা কুপাময় রক্ষ এইবার। যমদৃত অৰশেহে ডাহাৰে ধরিয়া তপ্ত তৈল কড়া হতে-দেয় ফেলছিয়া। তারপর কুদ্রীপাঙ্গ নরক ভিতরে ! শত বর্ষ রাবে ফেলি যম অনুচরে । তবে তো তাহার পাপ ২্য় বিমোচন শান্ত্রের লিখন ইহা বেদের বচন । ব্রক্ষর হরণ করে সেই দুরাচার। ভূষানলে প্রায়শ্চিত্ত নাহি হয় ভার ।। ইহকল নষ্ট তার যায় পরকাল। অন্তিমে তাহার ভাগে। বিষম জঞ্জল। ই*হলে*কে **অথহী**ন বন্ধুহীন হয়ে। ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে থাকে বিবশ্ব হাগরে। অন্তিম কালেতে কষ্টে দেহভ্যাণ করি। বহুকন্ট পেয়ে পথে বার যমপুরী।। দক্ষিণ নরকে সেই হয় নিমগ্ন। সহস্র বর্থ তথা করয়ে **যাপ**ন।। মিথ্যাশিক্ষা দেয় যেই কুমন্ত্রণা দেয়। উর্মপদ করি তারে যমদৃত নেয় য**মপুরে পিয়া তারা মহাক**ষ্ট পায় শতবর্ব হেড়ু তারা নরবেতে যায়। পরের অনিষ্ট সদা করে যেইজন পর সক্রনাশে যার মতি অণুক্ষণ ।।

তারে মহাপাপী বলি সবর্বলোকে ভানে : সাক্রপ যাতনা পার লমন ভবনে । বালাকুণ্ডে শতমূগ থাকে মৃচ্মতি। কোন মতে দুরাত্মার নাহিক নিছ্তি । কামত্বের ধরাধামে যেই দুরাচার বিনা দোষে পরনিন্দা করুয়ে প্র<u>চার</u> : বড় কট পায় সেই শমনের পুরে কৃমি কীট ঢোকে ভার বদন ভিত্তরে। বৃশ্চিক সতত কৰে তাহাৱে দংশন। ত্রাহি ব্রা**হি ক**রি পাপী কান্দে সর্বেক্ষণ। পাপাত্ম কাতর হয়ে অতীব কুধায়। আপন দেহের মাসে আপনিই খায় । লেখিতে দেখিতে মদমত গজগণ। শুশু নাড়ি রক্ত সেত্রে করে আগমন । **তত্তেতে জড়ায়ে তারে গমন উপর। ঘূর্ণিত করিতে থাকে বেগে** নিরম্ভর । বছকন্ট এইরাজে পেয়ে দ্রাচার। অসহীন হয়ে জন্মে ধর্ণী মাঝার একপদ কেহ হয় কেঁহ ভক কান এক হন্ত নাহি কারো বিরূপ সমান । ছিলনামা হয় কেহ্ একচক্ষু হয়। কেহ ব: বধির হয়ে জনমে নিশ্চয়।: শতুকালে নারী সহ করিলে রমণ ব্রন্দ হত্যা পাপে মগ্ন হয় সেইজন । অভিমে তাহার হয় বিষম স্বঞ্জুল। ইইকাল যায় ডার যায় পরকাল। পা**প কা<del>জ</del> যদি কেহ করে আচর**গ। দেখিয়া যে জন জারে না করে বারণ। পাপের অর্দ্ধের ফল ভোগে সেই নর। যমপ্রে গিয়া পায় দুর্গতি বিস্তর।. নিজ ছিব্র নাহি দেখে যেই দুবাচার। পরদোষ পর পাপ করয়ে প্রচার । প্রনিন্দা করি সদা কটায় জীবন মহাপাপী বলি তারে বলে স্বর্বজন।।

শাস্ত্রের বচন ইহা মিপ্যা কভু নয়। কহিলাম সার কথা ওহে ঋবিচয়।। নিষ্পাপী জনের নিন্দা করে যেইজন। বিষয় যাতনা পায় শমন সদন। মূত্র কুণ্ডে শতমূগ করে অবস্থান। অবশেষে ধরাধামে করে সে প্রয়াণ । কুমারীরে ধরি যেই বলাৎকার করে। দারুণ যাতনা পায় গিয়া যমপুরে !। অসংখ্য কুকুর আসি অতি বিভীয়গ। ভাহার দেহের মাংস কররে ভক্ষণ।। বিষের জ্বালার পাপী হয়ে জ্বালাতন হাই)কার করি সদা করয়ে রোদন।। যমদৃত **অবশেবে তাহারে ধ**রিয়া। হেঁট শিরে লয়ে যায় সবলে টানিয়া। অঞ্চলর কুগু মধ্যে করিয়া ক্ষেপণ কত যে খাতনা দেয় কে করে বর্ণন । তাহাতে পড়িয়া পাপী বহুকট্ট পায়। হেরিলে তাহার দুঃখ বক্ষ ফেটে যায়।। নিঃশ্বাস ফেলিতে নারে হাদয় বিদরে <del>রক্ষরক্ষ</del> বলি সদা ভাকিছে ঈশ্বরে । কে আর দেখিবে বল কে রাখিকে আর। বিধির-লিখন কভু নছে খণ্ডিবার। বিচিত্র কালের গতি কে বলিতে পারে। কালেতে জীধের সৃষ্টি কালেতে সংহারে।. পরম কারণ দেব নিজ্য সনাতন। কালক্সপে হেরিডেছে এতিন ভূবন।। জনম মরণ হয় কালের আজায়। চন্দ্র সূর্য্য ঘুরে সদা কালের ইচ্ছায় । যাহার যেমন কর্ম্ম ভূঞ্জিবে ভেমন। খণ্ডন করিবে তাহা বল কোনজন।। ছব্মিবে কালেভে সব কালেতে সংহার। কালের করাল হাতে নাহিক উদ্ধার।। পরধর্মে <del>গক্ষ</del>পাতী হয়ে যেইজন। পরেরে শিখার সদা অহিত বচন।।

দারুপ মরকে পড়ে সেই দুবাচার বেদের বচন ইহা শান্ত্রের বিচার । প্রায়শ্চিত নাহি ভার বলে সর্বলোকে শতবর্ষ কন্ট পায় পড়িয়া নরকে।। স্বীয় সৃথ অভিলাবে যেই অভাজন। পিতৃ-মাতৃ গুরু**জনে** করয়ে বর্জন। পাৰও তাহার সম নাহিক ধরায় নরকে পড়িয়া সেঁই কন্ত কন্ট পায় 🔢 শান্ত্রের বচন ইহা বেদের বচন। বলিলাম সৰা পাশে ওতে ঋষিগণ। অযুত বরষ থাকি নরক ভিতরে অবশেষে ধরে জন্ম চণ্ডালের ঘরে গোষাংস আহার করি রাখরে জীবন। কড়ু সিথ্যা নহে ইহা শান্তের বচন।। পুষ্কর ভড়াগ আর কুসুম কানন। ছারধার কবি ছাঙ্গে সেই অভাজন । ইহলোকে সক্ষ্মী এন্ট হয়ে দুরাচার। অন্তিমে পতিত হয় নরক মাঝার।। বিষ্ঠার কুণ্ডেভে তাঙ্গা শতযুগ রর। বিষ্টা কৃমি ভাতি খায় সেই দুরাশয়।। মানব শবীর শেষে করিয়া ধারণ: চণ্ডাল গৃহেতে গিয়া লভয়ে জীবন।। অসংখ্য যাতনা পাষ্ক জীবন ধরিয়া ব্যাধকাপে জমে বলে দুরিয়া দুরিয়া।। শতজন্ম এইরুপে ধরি দুরাচার। তবেত পাতক হতে লভিবে নিম্নার।। মগরে গ্রামেন্ডে কিখা দেবতা মন্ত্রি। দুষ্টবৃদ্ধি বশে যারা অগ্নিদান করে।। তাদের শান্তির কথা কি বলিব আর। দুরত্ত নরক ভোগ করে অনিধার।। মহাপাপী বলে ভারে ভাকে সর্বজন। ঋষির বচন ইহা শান্ত্রের লিখন। এক ব্রহা পাত মাহি যত দিনে হয়। তাবত পুরীষ কুণ্ডে সেই পালী রয়।।

পাপেতে উৎসাহ মেয় মেই অভাজন। পাপের অর্চ্ছেক ফল ভুঞ্জে সেইস্কন।। অয়ান্ত্য যাজন কৈলে বিপ্লের কুমার। বিপ্র হয়ে নিকৃষ্টান্ন করিলে আহার চণ্ডাল সমান ভারে শাস্ত্রেভে বাখানে তাহার সমান পাপী নাহি কোনস্থানে । দেহ অন্তে সেই বিপ্ল যমের গোচর। পাপের উচিত ফল পায় বহুতর। শতধূপ নরকেতে করি অবস্থান মানব রূপেতে পুনঃ ধরাধামে যান!। চণ্ডাল রূপেতে জন্মে ধরণী উপর কত কট্ট অশ্লাভাবে পায় নিরস্তর। যাতায়াত এইরূপে করি সাতবার। তবে মৃক্তি পাপ হতে পায় দুরাচার।। পরের উচ্ছিষ্ট যদি করমে ভোজন। বন্ধুবাতী হয় যেই বিপ্লের নন্দন । দারূণ নরকে ভার হয় নিকসঙি অসংখ্য যাতনা পদ্ম সেই মৃত্যতি। শৰী সূৰ্য্য ধরাতকো যতকাল রয়। তাবত নরকে থাকে সেই দুরাশ্য। আহে কত পাপ ভাহা কে বলিতে পারে বলিনু সংক্রেপে কিছু সবার গোচরে। মিথ্যাবাদী পাপে রত যেই অভাজন। কর্মাবশে নানা যোনি করয়ে শ্রমণ । জগতে কথিত সেই বলি দুরাচার। অন্তিমে তাহার আর নাহিক উদ্ধার। কুকর্ম করিলে জীব নানা দুঃখ পায়। ইহলোকে ভার নিন্দা সর্বব্ধনে গায়।। সবাপাশে লিব-উক্তি করিনু কীর্ডন হুন্তুরে ভাবহু সঙ্গা নিত্যনিরপ্পন।। অনিতঃ সকলি এই অব্নী মাঝার। সভা ব্রহ্ম এক মাত্র জগতের সার ।। ধর্মপুথে কায়মনে থাক নিরম্ভর না পারে ডাঙ্গিতে কড়ু ছয়ের কিন্ধর।।

ন্তন মন দিয়া এবে ওচ্ছে ঋষিগণ। নরকের বিবরণ করিব কীর্জন।। সংক্ষেপে কিঞ্চিন্মাত্র করেছি প্রচার বলিডেছি **শুন** *এ***বে করিয়া বিস্তার** । মরক কি রূপ আছে যমের আগারে। কিন্তুপেতে শান্তি দেয় পাপন্তিনিকরে।। সেই সব বিস্তাবিয়া করিব বর্ণন। শুনিজে হৃদয়ে হয় চৈতন্য জনম। পান্দীগণ যুমপাশে দিলে দরশন সরোবে ডাকিবে সবে শমন রাজন 🥫 লোহিত লোচন যম ভীষণ মুরতি। পরিধান হক্তবন্ত্র সুনীল আকৃতি।। তখন দ্বাবিংশ হস্ত হইবে তাঁহার। প্রচণ্ড তপন সম প্রদীপ্ত আকার । বিকট সুদীর্ঘ নাসা দেখি ভয় পায় থিকট অনেন যেন বাক্ষদের প্রায় ।। বিকট দৰ্শন পুংক্তি বিকট আকৃতি পাগীরা কাঁপিবে হুদে দেখিয়া মুরতি। জন্ম-মৃত্যু ষমপাণে আছেন দাঁড়িয়ে চিত্রগুর আদেশেতে সুপতীর ছরে। . যমের আদেলে খপ্ত সুগভীর স্বরে। ভাকিকেন পাপীগণে ধর্ম্মের গ্রেচরে । প্রকর মেন্ডের সম সৃগভীর রবে। কটুভাষা বলিবেক পাপীগণে সবে।। পালীগণ শোন শোন ওহে দুরাচার। করেছিস মস্ত হয়ে কন্ড অহন্ধার।। নিবস্তর মন্ত হরে মানব আল্বে। অপকর্ম্ম করেছিস ধরম ত্যঞ্জিয়ে। এখন ভাহার কল করহ ভূঞ্জন। রয়েছে জাননা হেথা শমন রাজনা। কামে মন্ত হয়ে ভোৱা মানৰ ভবনে : করেছিস হীনকান্দ্র না যায় কহনে । উচিত তাহার ফল ভূপ্তহ এখন। এখন তোদের রক্ষা করে কোনজন ।

নিডান্ত পাপান্ধা ছোৱা অতি দুর্নিবার নহিলে করিবি কেন হেন অত্যাচার । কু-কর্ম্ম যত আছে ধরায় বিদিত। করেছিস সবি ভোরা আনন্দে নিশ্চিত।। তাহার উচিত শান্তি পাবি এইক্ষণ : এখন তোদের রক্ষা করে কোন্জন।। মিছা কেন কান্স এবে কর হাহাকার পাপের উচিত ফল পাবে এইবার। তোমাদের অভ্যাচারে হত জীবগণ অনলে সলিলে পশি ত্যন্তিছে স্কীবন। এখন ধর্ম্মের কাছে আব্রু উপনীত। পাপের উচিত ফল পাইবে নিশ্চিত। কুকর্ম্ম করেছ সবে থাকি সেই ভবে। ভাব নাই মনে হেখা আসিতে ইইবে 🗗 পরিতাপ কেন বৃথা কর দুরাচার পাপের উচিত ফল ভোগ এইবার পর সর্ববাশ কত করেছ আনকে কুকর্ম্ম করেছ কত মন্তি নানারকে টোর্যাবৃদ্ধি দন্যাবৃদ্ধি করি প্রবঞ্চন মনস্থে দারাসূত করেছ পালন।। কোপা মারা কোথা পুত্র বান্ধব কোথায় একাকী এখন কেন এসেছ হেথায় । তোদের দুর্দশা এবে করি সরশন। কে আর আপন বলি করিবে রোদন 🖽 এখন রোদনে ফল নাহি কিছু আর আর্গেতে উচিও ছিল করিতে বিচার।। যেমন দৃষ্ণর্ম তোরা করেছিস ভবে। সমূচিত ফল তার এখানেতে পাবে । প্যপের উচিত ফল পাবি এইক্ষণ। ইথে ধর্মবান্ধ দোষী নহে কদাচন। পক্ষপাতি নহে ইনি জানিবে নিশ্চিত পাপের শান্তি দিবেন যেমন বিহিত । ধ্রাধামে যথা পাপ করিয়াছে সবে তেমনি শান্তি তাহাকে খমরাজ দিবে।।

কাহারেঃ বিচারে নাহি আছে পরিত্রাণ। কিবা ধনী কিবা দুংখী সকলি সমান । চিত্ৰগুপ্ত বাব্য সব করিয়া শ্রবণ থবথর কাঁপে তরে যত পালীগণ। কাহার নয়ন ভাসে অবিরল জলে। কেহ কান্দে তম্ব কণ্ঠে ত্রাহি ত্রাহি বলে । কোথা যাবে কি করিবে না দেখি উপায় হাহাকার করে সবে ব্যাকুলিত কায়।। <sup>আপন</sup> পাতক রাশি করিয়া স্মরণ। পরিতাপানলে দহে যত্ত পাপীগণ যম-দৃতগণ যত ভীম বেশ ধরি। যমের আদেশে তথা আসে সারি সারি।। ডজ্জন গর্জন করি পাপীণণে লয়ে। রঞ্জাতে বান্ধিয়া ফেলে লাকণ নিরয়ে it কত যে নরক তথা আছে বিদামান টৌবাদী ভাহার মধ্যে সবার প্রধান। বহ্নিকৃত তপ্তকুণ্ড ক্ষারকৃণ্ড আর। বিষ্ঠাকুন্ড মুত্রকুন্ড অডীব দুবর্বার ।. অশ্রুকুও সজ্জাকুও অডি বিভীবণ। মাংসকুন্ড নখকুন্ড বেবার দরশন।। গাত্রমলকুক্ত লোমকুণ্ড নাম ধরে : অসুকৃকুণ্ড কেশকু গু কৃমিকৃণ্ড পরে।। শ্বেতীকুণ্ড হয় সম অগ্নিকুণ্ডাধার। অস্থিকুও দর্ম্মকুন্ড দর্ম্মের আধার । সুরাকৃণ্ড তৈলকুণ্ড পূরকুণ্ড আদি শবকুও শূলকুণ্ড আছে নিরবধি।। মসীকুণ চূৰ্ণকুণ্ড যতেক নিৰ্ণয়। কুণ্ডীপাক কুন্ড আদি কত শত হয়।। কুর্ম্মকৃণ্ড জ্বালাকৃণ্ড জডি ভয়ানক। দ**ন্ধকৃণ্ড ভত্মকৃ**ণ্ড নামেতে নরক । গোলকুণ্ড শহতকুণ্ড তেজকুণ্ড নামে কত শত কৃশু আছে যমের ভবনে।। কর্ণকুণ্ড কুগকুণ্ড মুখকুণ্ড আর। জলদ্বর কুণ্ড আদি অতীব দুখর্যার।।

গৰুৱাই কুণ্ড আদি অতি ভয়ম্বর। যাহাতে যাহাতে **প**য় পাতকী নিকর। পতিকুত বসাকুত আর শ্লেঘ্নাকৃত। জিহু'কুণ্ড *নেত্রকুণ্ড* আর গয়ঞ্জ।। ইত্যাদি নরক বছ বিরাক্তে তথায়। পার্থীরা তাহাতে পড়িল বহু কষ্ট পায় । **বঞ্চক** হিং<del>ক্ষক কুবি হয় যেইজন</del>। দ**শ্ধ হয় অগ্নিকুণ্ডে সেই লে** অঞ্জান। তাহার *দেহে*তে আছে যত রোমচয়। অগ্নিকৃতে তত্তবর্ষ দগ্ধীভূত হয়। পশুরূম তিনবার ইইবে তাহার যাবে শেবে রৌধেপুতে কহিলাম সার। ব্রাহ্মণ অতিথি যদি করে আগমন। তৃষ্ণার্থ ইইয়া থাকে সেই মহাজন।। ষেইজন সেই বিপ্লে জন নাহি দেয় তপ্তকৃণ্ড শরকেতে পটিবে নিশ্চয় . বিচিত্র পক্ষীর ক্লপ করিয়া ধারণ। সাতবার ধরে জন্ম মানব ভবন 🔞 যেই জন শ্রাদ্ধ করি বিহিত বিধানে বসন রঞ্জিত ক্ষারে করে সেই দিনে। যাবত পেবেন্দ্র নাহি হইবে পড়ন ক্ষার কুণ্ডে উদবধি থাকে সেইজন । ধরে জন্ম অবশেষে রজকী জঠরে। সাতবার জানে সেই যানবের পুরে । দান করি হরে লয় যেই অভাজন । সদা হয়ে পরদানে লোভ পরায়ণ। ব্রহ্মত হরণ করে দেবধন হরে বিষ্ঠাকুণ্ড নরকেতে সেই জন প**্**ড । বিষ্ঠাভোগ করে সেই অযুত বৎসর কৃমিকুপে মহাকন্ত পায় নিরন্তর । পরের তড়াগ স্থান করিয়া হরণ। তথায় তড়াগ করে ফেই দুরজন 🕠 পৃণ্যরাশি দূরে থাকে মহাপাপ হয়। বহুকাল মুত্রবুণ্ডে নিপতিত রয়।

সহস্র বৎসর তথা মৃত্রাহার করি। গোধিকা ইইয়া জন্মে মানবের পুরী। এইরাপে সাতবার ধরিয়া জনম মহাকট পাবে কত দুরাত্মা দুর্জন । একাকী বসিয়া যেবা নিৰ্চ্জন প্ৰদেশে খাদ্য খায় সুমধ্র মনের হ্রিয়ে। প্লেত্মাকুগু নরকেতে পড়ে সেইজন সহস্র বৎসর তথা করিবে যাপন।। ভারত ভূমেতে আসি শেষে দুরাচার। প্রেত্তযোনি হয়ে থাকে শাস্ত্রের বিচার। নিজকৃতকর্মাফল পায় সেইজন। শ্লেষ্মা মৃত্র পূঁজ আদি খায় অনুক্ষণ 🖟 হেরিয়া অতিথি যেবা ফিরত্ম লোচন। ব্ৰহ্মহত্যা মহাপাপে মজে সেইজন । যত তার পিতৃকুল আছে স্বর্গপুরে তন্দর্ভ সমিল নাই আকিঞ্চন করে । চঞপুণ্ড নামে আছে নরক দুবর্বরে তাহাতে পড়িয়া কষ্ট পায় দুরাচার। অবুত বরষ তথা করিয়া যাপন। দরিদ্রের ঘরে আদি লভয়ে জনম।। **এইকপে সাতবার শর্রার ধরিয়া।** দারুণ যাতনা পায় ধরাতক্তে গিয়া। বিপ্র করে ধনদান করি যেইজন। পুনশ্চ লোডেতে করে সে দব হরণ।। মসীকুণ্ড নরকেতে সেই জন যায়। অযুত বরুষ ভথা মহাকন্ট পান্ত। সপ্তৰূপ কুকলাস হয় সেইজন নবরাপ পবিশেষে করিবে ধারণ । দরিদ্র ইইয়া সেই বহু কট পায়। তাহ'র যাতনা দেখি বহু কট্ট হয় । পরনারী প্রতি থেই লোভ পরায়ণ মহাপাপী সেইজন নারকী দুর্জন : অথবা যেজন বলে করে ক্লাংকার। **मश्रभाशी वनि (मर्हे धन्ना**न्न क्षत्रोत्र . .

নবকেতে শুক্রকুণ্ডে পড়ে সেইজন . তথা থাকি শতবর্ষ করয়ে যাপন।। ইউদেব প্রতি কিম্বা কোন প্রিয়জনে। অস্ত্রের আখাত করে সরোবিত মনে। আঘাত লাগিয়া যদি রক্ত বাহিরায়। অসুককুণ্ড নরকেতে সেইজন যায়।। ধরাতলে সাতবার ব্যাধের আগারে সেজন জন্মিবে জেনো শাস্ত্রের বিচারে। হরিগুণ গান ভানি যেই মৃঢ়মতি। উপহাস করে তাহা অভিমানে অতি। অপ্ৰকৃত নৰকৈতে সেই জন যায়। শতবর্ষ থাকি তথা মনস্তাপ পায়। ধরাধামে অবশেষে চণ্ডাল আলয়ে তিনবার ধরে জন্ম মহাদুঃখী হয়ে।। আত্মীয় জনেরে হিংসা করে যেইজন। আত্মীয় হেরিয়া সদা ফিরায় বদন।। গাত্র মলকুও নামে নরক দুবর্ববি ভাহাতে পড়িয়া কন্ট পায় দুবাচার। ভাযুৎ বৎসর তথা যাতনা পাইয়া। খরস্বপে ধরে জন্ম ধরাধামে গিয়া।। সপ্তজন্ম অবশেষে শৃগাল জঠরে। পাপের ক্ষর তবে শান্ত্রের বিচারে।। বধির হেরিয়া হাস্য করে যেইজন ব্দমিলকুণ্ডে হয় ভাহার পতন।। নরক যাতনা পেয়ে হাজার বংসর। ব্ধির ইইয়া জন্মে দরিদ্রের ঘর **এইরূপে সপ্তব্দর ক্ষ**রে দুরাচার। শাস্ত্রের লিখন ইহা বেদের বিচার।। রোষবশে লোভ বশে সেই দুরাচার জীবের জীবন ধন করয়ে সংহরি।। সেইজন মহাপাপী ঋবনী ভিতরে। মজ্জাকুতে লক বর্ব নিবসতি করে ! . মশক ইইয়া জন্মে ভবে সাতবার। মৎস্যুক্রপী সপ্তজন্ম হবে পুনবর্বর।।

অপেন কন্যাকা ধনে যেই অভাজন। বাল্যাবধি রক্ষা করি করিয়া যতন। অর্থলোভী জবশেষে ইইরা অন্তরে মনোমত ধন লয়ে তারে বিক্রি করে।। মাংসকুগু নরকেডে পড়ি সেইজন। যাতনা পায় যে কন্ত কে করে বর্ণন।। দেহে যত রোম ধরে দেই দুরাচার। তত বর্ষ কুণ্ড ভোগ ইইবে ভাহার।। ষমদুত সদা তারে করয়ে পীড়ন। বিষ্ঠাকৃমি রূপে কুণ্ডে রহে সর্বক্ষণ।। ষহিট হাজার বর্ষ নবকে থাকিয়া । ব্যাবের গুহেতে জন্মে ধরাতঙ্গে গিয়া। সপ্ত জন্ম ব্যাধরূপে যাতায়াত করি জন্মে পরে সাতবার ভেক রূপ ধরি।। অবশেৰে তিন জন্ম শুকর হইয়া ধোবা হয়ে জন্মে পরে ধরাতলে গিয়া । সাত জন্ম মুক হয়ে থাকে সেইজন তবেত পাপের ক্ষয় শাস্ত্রের বচন।। শ্রাদ্ধদিনে স্টোরকর্ম্ম যেই জন করে 🔻 নথকুগু নরকেতে সেইজন পড়ে।। হাজার বৎসর তথা করে অবস্থিতি। ধরাতলে অবশেষে পশুরূপে গতি । কেন সহ লিবলিঙ্গ পুজে যেইজন। কেশ কুণ্ড নরকেতে তাহার পতন।। শিব শাপে অবশেষে হবন ই**ই**য়া। যবনের গৃহে জন্মে ধরাতকে গিয়া।। পৃথিবীতে গদ্ধা ক্ষেত্ৰ অতি পুণাস্থান। শন্তজন্ম পাপ যায় দিলে পিশুদান। ভাদুশ পবিত্র ক্ষেত্র বিষ্ণুর চরগে। পিগু নাহি দেয় মেই ভক্তি পুতমনে।। অস্থিকুণ্ড নরকেতে পড়ি সেইজন। দারুণ যাওনা পার কে করে বর্ণন।। জঙ্গহীন হয়ে শেষে ধ্বাতলে যায়। দরিদ্রের গৃহে জন্মি মহাক**ন্ত পা**য়।।

কাষৰশে মত হয়ে ষেই অভাজন। গর্ভবতী নারী সহ করমে রমণ . <del>তাজকুণ্ড নরকেতে সেই</del> দূরাচার। পড়িয়া হাতনা পায় ক্পের হাজার । অনূঢ়া সংস্পৃষ্ট অন করিলে ভোজন। লৌহকুণ্ডে শতবর্ষ রহে সেইজন । তাহারে ডাড়না করে ঘমের নিক্ষরে ন্ধশ্বধৰে অবশেষে রক্তবী উদরে। খাদ্য দ্রব্য ম্পর্টো স্বেদ হান্তে মেইজন **দুশুকুণ নরকেতে চো**ট্র পড়ন । ব্রাক্ষণ ইইয়া করে শুধার আহার। সতবর্ষ সুরাকুণ্ডে বসতি ভাহর । ভমিবেদ্য প্রব্য খেবা কায়ে ভোজন কৃষিকুণ্ড মরকেতে যায় সেইজন।। হাকার ব্রুথ তথা মহাদুখে পায় 📗 भृकन्त्र ष्ट्रिया दलास धन्नाधारम गाम । বিপ্র হয়ে শৃদ্র শব করিজে দাহন। নরকেন্তে পুজকুণ্ডে করিবে গমন।। ষমদৃত প্রহারিনে ভারে অনিবার যাতনা পাইয়া সদা করিবে চীংকার।। জীবগণে কুন্ত কুন্ত করিলে হনন দংশকুণ্ড নরকেন্ডে করিবে গ্রমন 🕫 ভনাহারে বাখি তথা যতার কিন্তর। হস্তপদ বান্ধি দেৱ যাতনা বিস্তর। মধুচঞ মধুলোভে ভাঙ্গে মেইজন। গরল কুণ্ডেতে সেই করয়ে গমন। তথায় গরস মাত্র করিয়া আহার ঞ্চত যে দাতনা পার কি কহিব আর। দশ্যঘাত ব্রাহ্মণেরে করে যেইজন। বছুদাষ্ট্র নরকেতে তাহর পতন 🗥 সদাক্রে বক্তাঘাত যমদৃত চয়। ডাহার ফতনা হেরি বিপরে হৃদর।। অর্থলোভে প্রজাগণে হেই নরবর। বিনা অধ্বাধে দেব দণ্ড বছঙর।।

বৃশ্চিক কুন্ডেতে তার হয় অবস্থিতি। মহাকট্ট পায় তথা সেই নরপতি । হেই ছিজ নিজ কর্ম্ম দিয়া বিসম্ভর্জন । অশ্যোপরি অন্তলয়ে করি আরোহণ ক্ষতিয় ব্যান্ডার করে আমন্দিত মতি। সেই জন বসা কুণ্ডে কৰে অবস্থিতি। ভাহার কেশেতে থনি খমদূতপণ মানামতে দেয় শান্তি **কে করে** বর্ণন*ং* অন্যায় করিয়া যেবা কোন জনে ধরি। জাবন্ধ **ক**রিয়া স্বাপে কারাগারে পুরি । গোলকুও নরকেতে যায় সেইজন। কৃষিক্রপী হয়ে তথা থাকে সুক্কিণ্। যুমের কিছর আসি করিয়া ডাড়না। পশ্রাহাতে দেয় তারে পরল্প যাতনা।। পরবারী বক্ষোপরি স্কন মনোহর। দেখিয়া মদনে মন্ত হয় যেই নর।। কাককুণ্ড নরকেতে পড়ে সেইজন l ক্রতেডে উপর্যি লয় তাহার নয়ন। নিজকুড কর্মাফল লভি দুরাচার। যাতন) পরিয়া সদা করে হাহাকার। লোভবশে যেইজন স্বৰ্ণচুত্ৰি করে। কৃষ্ণকুত নরকেতে সেইজন পড়ে।। তাহার পেহেতে থাকে যত রোম চয়। বিষ্ঠাভোগী হয়ে তথা ডত বর্ষ রয়।। দরিত্র হইয়া শেষে জন্মে সাতবার। ভারশেষে ধরে দেহ হয়ে সর্গঝার।। তাম সৌঁহ আদি ধাসু করিলে হরণ। বাজকুণ্ড নবকেতে ডাহার পতন । বাজের পুরীষ সরা করিবে আহার। বাজেন্ডে উপাড়ি লবে নয়ন তাহার।। ৰেব কিছা শেববস্ত্ৰ করিলে হরণ। ক্ষকুণ্ড মরকেতে পড়ে সেইজন।। ক্যাচারে সল তথা করে অবস্থিতি নোম সংখ্যা বর্ষ তথা করমে করতি।। গৈরিক বসন কিম্বা রঞ্জিত ভূবণ। *लाভবশে* চুরি করে যেই দুরজন । পাষান কুণ্ডেতে যায় সেই দুরাচার। ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে ভূমে জন্মে পুনকর্বর । যেজন ভক্ষণ করে বেশ্যার সদন। নালাকুণ্ড নরকেতে যায় সেই জন।। কাংস্যুপাত্র চুত্তি করে যেই দূরাচার রোম সংখ্যা বর্বভোগ শিলকুণ্ডে তার । অবশেবে অন্ধ হয় জন্মে ধরাওলে খাতনা সতত পায় অন্তরে অন্তরে।. বিপ্র হরে স্লেচ্ছধর্মী হরে যেইজন অসিকুণ্ড নবকেতে ভাহার পতন। কষ্ট দেয় তারে ষমদৃত অনিবার। রোমসংখ্যা বর্ষ তথা থাকে দুরাচার।। তিনবার জন্মে পরে গতরূপী হয়ে। কৃষ্ণ সর্প হয় শেষে কাননেতে গিয়ে।। অবশেরে তাগতক্র হয় তিনবার। তবেত পাপের ক্ষয় শান্ত্রের বিচার।। ধান্য আদি শস্য চুরি করে সেইজন। ভাদ্বল সর্যপ আদি করয়ে হরণ । ভাহার দেহেতে থাকে যত রোমচর। চূর্ণকুণ্ড নরকেতে তত বর্ষ রয়। পরদ্রব্য লয় যেই করিয়া বঞ্চনা। চক্রকুতে পড়ি পায় দারুণ যাতনা।। সহস্র বরষ তথা করিয়া বাপন। কুলুর গুহেতে শেবে লভরে জনম . . তিনবার হবে কলু সেই পাপীবর। ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পাবে যাতনা বিস্তর।। বংশহীন হবে শেষে সেই মৃত্যতি। অস্তিমে করম বশে লভিবে দুর্গতি।। আত্মীয় বান্ধৰ হেরি যেই অভাজন। খুণাবলে অভিমানে ফিরায় বদন।। দুর্গতি হয় তাহার চক্রকুণ্ডে পড়ে। এক্যুগ পায় কষ্ট তাহার ভিতরে ।।

অসহীন হয়ে শেবে জন্মে সাতধার। সপ্ত জন্মে বংশে কেহ নাহি থাকে ভার । বিষ্ণুর শয়ন কালে যেই দুরচার ! কচ্ছপের মাংস সুখে করয়ে আহার।। কুর্দ্মকুণ্ড নরকেতে যায় সেইজন। অযুত বরুব তথা করুয়ে যাপন।। কচ্ছপ ইইয়া শেষে জন্ম সাতবার। যাতনা কত যে পায় কি কহিব আর ! দৃত চুরি মৎস্য চুরি করে *যেইজন।* ভত্মকৃণ্ড নরকেতে **তাহ'র প**তন। সহস্র বরষ তথা অবস্থান করি। সাতবার জন্মে শেষে মুম্বারূপ ধরি 🕡 ডবেড পাপের ক্ষয় ইইবে তাহার কহিলাম সত্য সত্য শাস্ত্রের বিচার । সুগন্ধী হরণ করে যেই অভান্ধন। দশ্ধকুণ্ড নরকেন্ডে তাহার পতন।। দারুণ যাতনা পায় নরক ভিতরে অপ্লি দিয়া যমদৃত পুড়াইয়া মারে। ষেইজন হিংসা করি কিম্বা বল করি অপরের ভূমি কিম্বা বাটী লয় হরি।। ভাহার পাপের কথা না যায় বর্ণনা : ভপ্ত ভৈলকুণ্ডে পড়ি পায় দে যাতনা।। তৈলেতে তাহার দেহ ভাজা ভাজা হয়। অনাহারে রহি তথা মহাকট পায়।। মহস্তর কলে তথা করয়ে যাপন। যমদুক্তগণ করে নিয়ত তাড়ন।। অবলেম্বে অসিপত্র নরবেতে ফেলে টোন্দ ইন্দ্রপাত কাল রহে সেই স্থলে । রোষবলে ব্রহ্মহত্যা করে যেইজন . অসিপত্র কুণ্ডমাঝে তাহার পতন।। সতত পীড়ন করে যমের কিঙ্কর। আর্তনাদ করে কত অভি ঘোরতর।। মন্বস্তুর কাল তথা করিয়া যাপন শূকর বোলিতে শেবে লভরে <del>জন্ম</del> ।।

পরের গৃহেতে যেবা অঘি করে দান। স্কুরধার কৃতে তার হর অবস্থান । অযুত বরষ পদ্রে প্রেডরূপ ধরি। বিষম যাতনা পায় মূব্রাহার করি।। সপ্তজন্ম এইক্লপে করি অবস্থান। মানব রূপেতে ভূমে করতে প্রয়াগ। শূলরোগে অভিভূত হয় ক্রেইজন। সপ্তজন্ম এইরূপে কবিনে যাপন। অব**ে**ধে সপ্তজন্ম কুন্ঠরোণী হয়। দারুণ বাতনা পায় বিদরে হাদয়।। ত্তবেত পাপের ক্ষয় হইবে ভাহার . সার কথা কহিলাম শান্তের বিচার ।। বিপ্রজনে তুচ্ছ করে খেই অভাজন , অথবা পরের নিন্দা করে যেইজন। সূচীমূর্য নরক্রেতে হয় ভার পজি। তিনযুগ পায় কষ্ট করি অবস্থিতি।। সপ্ত ক্রথ অবশেষে ভূজক্ম হয়। ভত্মকীট হয়ে পরে সপ্তব্ধত্ম রয়।। খৃশ্চিক স্ত্রাপেতে শেষে ধরিয়া জনম। দারুণ যাতনা স্থানি পার সরবাঞ্চ । অভিযানে মন্ত ছুগ্নে পরের আগারে। প্রবেশিয়া গৃহভঙ্গ যেইজন করে।। **ছ**পির**েণ মেবল্লাংগ ধ**রয়ে জনম। **কত** *ব***ন্ত পায় তাহা কে করে** বর্ণন। মৃত্যুকান্দে যমদৃতে প্রপীড়িত করে। দারুণ যাতনা পেয়ে কালে ইটচঃস্বরে।। তিনযুগ বহু কট প্রেম্নে নিরস্তর। ব্যাধিগ্রস্ক হয়ে জন্ম ধরণী ভিতর ।। লোপণুহে সপ্ত জন্ম জনম সভিয়া। <del>মারুণ যাতনা পার ব্যাণিতে ডুবি</del>রা।। অবশেষে দারাপুত্র বন্ধু আদি জন। বিহীন ইইয়া কট পান্ত সবৰ্বব্ৰুণ । চুরি করে লগু দ্ব্য হেই দুরাচার, বস্ত্রমুখ নরকেতে বসতি তাহার।

একযুগ দুঃধ ভোগ করিয়া তথায়। াানবস্পপেতে পূনঃ হাইবে ধরায়। অশ্বচুরি গজচুরি করে হেই জন নরকেতে গজদংগ্র যায় সেই জন। পজনতে যমদূত করারে প্রহার। শতবর্ষ তথা থাকি করে হাহাকার । তিন জন্ম হবে শেষে গজরাপধর্বি ভিন্নবাৰ **সেভ্রূপে যাবে** নরপুরী।। তৃকার কাতর হয়ে যদি কোন নর। জ্বলাশয়ে জল হেতু বায় হৃততব্ব। ভাহার ব্যাঘাত করে যেই দুরাচার। পো-মুখনরক হবে গমন তাহার । মন্বস্তুর কাল তথা করিয়া বসতি দাকুণ ফ'তনা **পাবে সেই** মুদুমজি । ধরাতলৈ অবলেধে করিয়া গমন। দরিত্র গৃহেতে পুনঃ কভিবে জনম।। রোগী হয়ে চিরদুষ পাইবে ডথার। হেরিলে ভাহার <del>দুঃশ বক্ষ ফাটি</del> যার 🕠 পরুহত্যা ব্রহ্মহত্যা করে ফেইজন অগম্যা নারীর সঙ্গ ক্তবে স্বর্বক্ষণ।। তিনবেলা যেই বিপ্র সন্ধ্যা নাহি করে পরদান লয় যেই গিয়া তীর্থ পুরে।। শৃদ্রের গৃহেতে বেই করমে রন্ধন। ত্বজীর পতি হয়ে করয়ে রমণ।। হিংসা করে ভিক্ষুকেরে যেই অভান্ধন লুশহত্যা মহাপাপ কড়ে টেইজন। মহাপাপ লাগে ঘোর যেই দুরাচার। ষমদৃত নানা মতে কৰমে প্ৰহার।। কথন ক'টবে ফেলে কন্তু ফেলে ছলে। নিক্ষেপ করে পাষাণে কভু তপ্ত তৈলে।। অগ্নিতে পূড়ারে যারে তাহারে কখন। তপ্ত লৌহে পড়ি কট পায় সেইবল।। এইরাপে লক্ষ বর্য রহি দুরাচার। শকুনি ইইয়া **জন্মে এক শত বার**া

ধরিবেক সপ্তবার শৃকর জনম। সপ্তবার হবে পরে কাল ভুজন্ম। বিষ্ঠাকুণ্ডে অবলেহে পড়ি দুরাচার ষাইট হাজার বর্ষ করে হাহাকার : কুষ্ঠরোগ অবশেষে হয়ে ধরাতলে জনম ধরিকে পুনঃ ভিক্সুকের ঘরে!। তাহার বংশেতে যত সন্তান সম্ভতি। यक्षातानी হয়ে ধ্বংস পাবে শীন্তগতি। জনেক তাহার বংশে না রহিবে আর। অকালে প্রাণের পড়ী ইইবে সংহার । তবেত তাহার পাপ হবে বিমোচন সত্য কথা কহিলাম শাস্ত্রের বচন। সেইজন মহাপাপী ধরণী ভিতরে। পরের অহিত চেষ্টা সর্বক্ষণ করে।। অন্তিম কালেতে তারা না পায় উদ্ধার। দুরত নরকে পড়ি করে হাহাকার। অন্থের যাতনা পায় শমনের পুরে। অনন্ত হাজার মুখে বলিবাবে মারে।। সমুদিয়া একেবারে শত দিবাকর। সস্তাপে পূড়ায়ে মারে পাপী কলেবর।। সূতপ্ত বালুকাকুণ্ডে ফেলিয়া ভাগ্যরে। যমদূত দের কট দণ্ডের প্রহারে।. কুদ্বীপাকে পড়ি কেহ করে হাহাকার ৷ দণ্ডাঘাত যমদুত করে অনিবার।। শাণিত অসির পরে পড়ি কোন ধন। রক্ষ রক্ষ বলি করে নিয়ত রোদন।। অসি ধার কেহ কেহ নরকেতে পড়ি। দারুণ যাতনা পেয়ে যায় গড়াগড়ি 🙃 স্থানে স্থানে পাপীগণে সারমেরগণ মনের সুবেতে ছিট্টি করিছে ভক্ষণ,। পাপীগণ স্থানে স্থানে সশক দংশনে দারুণ যাডনা পেয়ে কাঁদে প্রাণপনে।। মলমূত্র হুদে কেছ থাকি অনিবার। উদ্ধান্ত কারণে যত্নে দিতেছে সাঁতার।।

কেহ কেহ মলমণ্যে হয়ে নিমগন। কৃমিকীট বাশি রাশি করিছে ভোক্তন : ক্ষেহ ক্ষেহ অভিশব্ধ বালুকায় পড়ি। যাতনা পাইয়া তাহে যায় গড়াগড়ি।। তাপেতে সুসিদ্ধ তার হয় কলেবর। বদন তুলিয়া কহে কোথা হে ঈশ্বর তথাপি উদ্ধার নাহি পায় পাপীগণ। উচিৎ পাপের ফল কে করে খণ্ডন 🕠 হ্যানে স্থানে কত পাপী শোনিতের কুপে। পড়িয়া ডাব্ডিছে ঈশে মনের সস্তাপে।। পুঁজ রও মজ্জা আদি করিছে আহার। তথাপি ৰমের হাতে নাহিক উদ্ধার । প্রথর তপন তাপে কোন কোন জন : দধীভূত হয়ে সদা করিছে রোদন বরষিচে শিলারাশি কাহার উপর। পড়িছে কাহারো শিরে খড়স-নিকর। কাহার উপর হয় জনজ বর্মন কেহ কেহ কন্টকেতে হতেছে প্তন।। ক্ষারকুণ্ডে পড়ি কত পাতকী নিকর। ক্ষারজল গান করি বিধয় অন্তর। ত্রাহি ক্রাহি বলি ভারা ডাকিছে সঘনে। পাপীদের আর্জনাদ কে শুনিবৈ কানে।। ত**প্ত লৌহ গিও কারো মুখ মধ্যে যা**র। রক্ষ রক্ষ বলি তারা কান্দে উভরায়। লক্ষ লক্ষ স্থানে স্থানে পাপাঞ্চা নিকর মলকুণ্ডে পড়ি কট্ট পায় বহুতর।। রোববশে ষমদৃত আসিয়া সন্থনে। বিধিছে লোহার কাঁটা কাহারো লোচনে।। এইরুপে কড কষ্ট পায় পাসীগণ। কাবশক্তি আছে ভাহা করিব বর্ণন।। তপ্ত-লৌহ রেডকুণ্ড বিষ্টাকুণ্ড আর , ক্রক্ত ছেদন তপ্ত অঙ্গার দুবর্বার । পরক বহু ইত্যাদি অতি ভরঙ্কর। তাহাতে যাতনা পার পাপান্থা নিকর।।

নব্দে পড়িয়া পায় যেকপ যাতনা।
সহজ্র ধরত্বে তাহা কে করে বর্তনা।
কর্পফল নিজকৃত ভূঞে জীবপণ
কে পারে খণ্ডিতে বল বিধির লিখন।
যেমন করম তার কল সমৃতিত
অবশ্য ভূগিতে হয় বিধির লিখিত।
অধিক বলিব কিবা ওহে খাষিগণ।
জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা করিনু বর্ণনা।
বরমপথে নিয়ত যাহার অন্তর।
ভারে নাহি যেতে হয় শমন গোঁচর।
শমনের ভয় সেই জাবহেলে নাশে।
ভবপারে চলি সেই যায় অনাফসে।
ভাতএর ধর্মাপথে সবে রাখ মন
ভবিতে হেরিবে সেই নিত্য-নিবপ্তন।



শ্মনহার্গ নির্দয়

শ্রীশিবপুরাণ কথা অতি মনেরের
নরক কর্মা করে সনং কুমার ।
গ্রতেক বচন শুনি তাপস নিকর।
জিল্পাসা বিধির সুতে করে তারপর।।
গ্রেছ প্রভু শুনন্তন করি নিবেদন
তোমার কাছে শুনিনু অপ্বর্ধকণন ।
গ্রেন শুনিতে কারা হতেছে বাস্সা।
কুপা করি কহি তাই) পুরাও ক্যমনা।।
জীবনশ যথে দেহ করে বিসম্জন।
মাদৃত লয়ে যায় শমন ভবন।।
লয়ে খায় কোন পথে কহু মহামুনি।
মানে মানে আকিঞ্চন সেই কথা শুনি।

্ৰেই পথ হয় ঋষে ক্যেন প্ৰকাৰ সেই কথা কং দেব কবিয়া বিস্তার ऋथिएस्य शक्त धनि टिचित्र नन्मन द्यंयुक्त चमरून कम खन व्यवित्राच् । জিঞ্জাস্য করিলে যাহা অতি মনোহর। গুনিলে স্কেঞ্চা হয় পবিত্র অন্তর।। যেমন শুনেছি আহি শঙ্কর সদনে। বলিব বিস্তারি ডাহা ৩ম একমনে। যমসাৰ্গ সুজীষণ অতীৰ দুৰ্গম। সুখে কিন্তু যায় তাহে পুণাবনগণ । ক্রীবন ধরিয়া যারা সংসার মাঝার। ভক্তি ভাবে সুকার্য্য করে অনিবার 🧃 তাঁহানের সক্ষে পথ নহেক পূর্ণা মন সূথে যান তারা শমন ভবন । পাগে পরিপূর্ণ যারা অতি নীসশয় দুংসহ যাতনা পায় সেই নরচয় শক্ষৈক যেজন হয় পথের থিডার ভয়ত্বর দূরগম স্বতি দুর্নিধার। জ্বল তল দান ধর্মা করে মেইছল। মহাসুখে সেইপথে সে করে গমন।। স্দা পাপে রত থাকে বেই দুরাচার বময়ার্গ তার পক্ষে অতীব দুর্বার । দেহত্যাগ করে মবে পাপাত্মা নিকর প্রেত্যার্ভি ধরে তারা অতি ভয়ম্বর। যুদ্দৃত অবশেধে আরত নয়ন। ভাদের লইয়া যায় যমের সদলে । কত কষ্ট পায় পথে সেই পাপীগণ। **অমস্ত অশন্ত তাহা করিতে বর্ণন**া অসংখ্য যাতনা গায় কতান্ত নগমে। লে যাতনা কিবা আৰু ধলিব সবারে। প্রিপাসায় কর্ম শুরু ভাহাদের হয়। থর থর খন খন কাঁপে পাপীচয়। যমদূতগণ যাবা ভীষণ আকাৰ পথেতে পাপাত্মগণে করয়ে প্রহার ।

দারুণ যাওনা আরু সহিবারে নারে। হাহাকার করি সবে কান্দে উচ্চঃস্বরে তাহাদের আর্ডনাদ করিলে প্রথণ বন্তুসম বাজে কানে অতি রিভীধণ।<sup>,</sup> কিছুতে না করে দয়া যমদূতগপ। কটার ভিতর দিয়া করে আকর্ষণ।। আরক্ত লোচনে করে মুষল প্রহার। যাতনা পাইয়া চেষ্টা করে পালাবার। পলাতে না পেরে সদা করে হাহাকার। দুতেরা আঘাত তাহে করে অনিবার । বম মার্গ দুরপম কি করি বর্ণন। মন দিয়া শুন ওচে যত মুনিগণ 🕠 যমের দুর্গম পথ অতি ভয়ন্তর কোথা অগ্নি কোথা বালি ধূলিতে ধৃসর।। কেথা সাদা বহ্নি কণা কোথা অগ্নিজুলে -তীক্ষ্ণধার পাথালাদি পড়ে পদডলে।। কেথাও জলদ গণ মুয়লের ধারে। বরষিছে ঘনঘন পাপীর উপরে।। স্থানে স্থানে তরবারি অতি থর<del>শান -</del> দেখিলৈ ভয়েতে কাঁপে পাপীর পরাণ।। স্থানে স্থানে বরষিছে কর্মম জীবণ জ্বলন্ড অগ্নির শিখা হয় বরিষণ।। স্থূল স্থূল লৌহসূচী আছে স্থানে স্থানে। বিধিছে ভীষণ বেগে পাপীর চরুপে।। কন্টকের পাছ কড ভীষণ আকার স্থানে স্থানে অতি ঘোর ভীম অন্ধকার**।** মড় মড় শব্দ করি সেই ডক্লগণ পাপীর উপরে সদা হতেছে গতন মাঝে মাঝে ষমদূত মহাবলাধার। পাপীগণে করিতেছে মূদগর প্রহার। পাপী চারিদিকে চাহে দিশহোরা হয়ে। হাহাকার করি কান্দে ব্যাকুল হাদয়ে। যেকাল ভীষণ পথ বলা নাহি যায়: পাপীগণ কি করিবে ভেবে নাহি পায় ।

স্থানে স্থানে শূলপোতা কক্ষরের গাদি বিরল মাটিতে চাকা আছে নিরবধি । স্থানে স্থানে মহাকার মত গজপণ। নিরস্তর যম মার্গে করিছে ভ্রমণ।। পদতলে তাহাদের যত পাপীচয়। দক্ষিত হইয়া কান্দে ব্যাকুল হাদয়। উচ্চৈঃশ্বরে আর্দ্রনাদ করে অনিবার। কোথা পিডঃ রক্ষ বলি করে হাহাকার।। স্থানে স্থানে পাপীগণে গলেতে বাদ্বিয়া নিরপ্তর যমদৃত নিতেছে টানিয়া। ক্টক ফুটিছে পুঠে আহা মরি মরি। অমুশ আঘাত করে তাহার উপরি । দুই চক্ষে বহে বারি নাহিক বিরাম। কাঁপে অঙ্গ থরথর সহিত্যে পরাণ . হিত্র করি রজ্জ্ব বান্ধি নাসিকা বিবরে নিতেছে কাহাকে টানি শমন গেডরে।। **স্থানে স্থানে ব্যক্তি ব্যক্তি বিভীবণ।** পবন হিল্লোলে উঠি ছাইছে গগন।। সেই সব ধুলিজাল পশিয়া বদনে। কত যে দিতেছে কষ্ট না যায় কছনে খৰ্জ্বর কণ্টক কত অতি তীক্ষ্ণ ধার। চরশে বিধিয়া কষ্ট দিতেছে কাহার । রন্তধারা অবিরল হতেছে বর্ষন। হাহ্যকার করি পাপী কান্দে খনখন স্থানে স্থানে শিলাবৃষ্টি পালীর উপর। মুষল সমান ধারে পড়ে নিরস্কর।। কোথাও দুরম্ভ শীত সহা নাহি যায়। শরীরে লাগিলে যেন প্রাণ বাহিরায়। দূরস্ত নিলঘ কোথা পুড়াইয়া মারে। অগ্নি সম লাগে যেন পাপীর শরীরে 🕛 সূতপ্ত সীসক রাশি আছে স্থানে স্থানে। তাহাতে পড়িয়া জ্বলে পাপীর কারণে।। শুদ্ধ কণ্ঠ পিপাসায় বাক্য নাহি সরে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হয়ে ধরাতলে পড়ে।।

<del>দূতের প্রহাবে কেহ খোঁড়া হয়ে</del> যায় শীঘ্রগতি একপদে যমপুরে ধার। রক্তমাখা কারে। অঙ্গ চক্ষে বহে বারি। তাড়িত ইইয়া চলে শমনের পুরী । নাদাকৰ্ণ ছিন্ন হয়ে যেতেছে কাহাৰ কাঁদিতে কাঁদিতে যায় যমের অগাের। কি বলিব শাস্তি কথা করিলে স্মরণ। পরাণ ক্যন্দিয়। উঠে কাতর জীবন। ষে কট পথেতে যায় পাপত্মা নিকর , স্মরিলে ভয়েতে কাঁপে জীবের অন্তর। এইজনে মহাকট্ট লেয়ে পাপীগুণ বিষয় বদনে যায় শমন ভবন যদি তাহাদের কট্ট নয়নেতে পড়ে পাধাণ হৃদয় হলে অহনি বিদরে। অধিক বলিব কিবা স্তহে ঋষিগণ , কট্ট নাহি হেন আর এ তিন ভূবন । ভীৰণ দুৰ্গম পথ স্বাতীব দুববারি। পাপাথ্যা তাহাদের না পায় উদ্ধার । কিন্তু এককথা বলি শুন খবিণাণ। ষাহারা সতত ধর্মে আছে নিমগন। প্রদুঃখ বিনাশিতে যারা নিরন্তর একটিত্তে একমনে সস্তোধ আন্তর 👍 দেবার্চ্চনা ভক্তিভাবে করে মেইজন। তুপথে কথন নাহি যায় যার মন । মিথ্যা কৰা কটুভাষা যেই নাহি দ্বানে কাম ক্রোধহীন থেই মানব ভবনে । পরপ্লানি পরনিন্দা না করে কখন সক্জীবে সমভাবে করে দরশন। मिनमूक्ष्मी क्रमादातः **रक्षम**्मग्र । ছলে বলে কড়ু নাহি পরবিস্ত মেয় । কানা খোঁড়া দেখি নাহি করে উপহাস ষাহরে যশের ধ্রজা জগতে প্রকাশ।। নাহি অভিযান কভূ ষাহার হৃদয়ে। সমভাবে করে দয়া যতঞ্জীব চয়ে ।।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম জানে যেইজন। পিতৃমাতৃ শুরুজনে ভজে অনুক্ষণ । বিদ্যাদান অঞ্চদান বস্ত্রদান করে। ধরম করমে সদা দিবানিশি তরে 🚦 এমন মহান্তা যেই অবনী মাঝার। সেজন স্থেতে ধায় যমের আগার। জ্ঞাত আছি মরণান্তে যত জীবগণ। প্রথমতঃ যমপুবে করিবে গমন।। বিচার করিয়া পারে খম মতিমান। জীবগণে পাঠাবেন সমূচিত স্থান। অবশেৰে তথা গিয়া মানব সকলে ছুঞ্জিবেক গুড়াগুভ নিজকর্ম্ম ফলে ঋষিগণে এত বলি বিধির নন্দন ত্ত-শুন কহিলেন ওছে মুনিগণ। যেইজন দানশীল ধর্মা প্রায়ণ তাঁহারা পরমসুখী ওহে মুনিগণ। আনন্দ সাগরে তারা ভাসিতে ভাসিতে যমমার্গ দিয়া যান শমন পুরেতে । কণ্টক আবৃত্ত পথ ষথায় দুৰ্গম সুকোমল তৃণ সম হেরে সেই জন। সুতপ্ত সীসক ঢালা আছুরে যথায়। কম্বলে বি**ন্তৃত হে**ন অনুভব ভা**য়** । পাপীগণ হেরে যথা অসার কর্বণ ধাৰ্ম্মিক দেখেন তথা কুসুম পতন।। ধরাধামে যেই জন করে অগ্রদান। প্রম সুখেতে তিনি যমপুরে যান। শুখাদু যতেক স্থব্য ঋতি অনুপম। যেতে যেতে পথিয়য়্যে ভূঞ্জে সেইজন।। পথিমধ্যে যথা আছে দূরবার কঙ্কর। কৃস্ম সদৃশ ছেরে ধার্মিঞ্চ প্রবর।। বারিদাতা দুগ্ধদাতা ধর্ম্মাক্সা নিষে। **ভূঞ্জিতে ভূঞ্জিতে সুধা यान यमान**ह्य ।। **বরাতলে যেই জন বস্ত্রদান করে।** ভূষণে ভূষিত হরে ধার যমপুরে ।

গাড়ীদান বিপ্রগণে করে যেইজন। यभानस्य यात्र भूत्य (ऋरे मापुजन । । ভূমিদান করে যেবা গৃহদান করে। যমদৃত নেয় তারে শিরে ছাতা ধরে।। জন্সরা স্বর্গের ষত আসিয়া ত্বায়। দিব্য রূপে নিয়ে ভারে যমপুরে যায় । কত লীলা পথি মধ্যে করিতে করিতে আনন্দে লইমা যায় যথের পুরেডে।। রথদান অব্দান করে যেইজন অধ্যে রথে চড়ি যার শমন সদন পুষ্পদান ফলদান যেইজন করে পরমতৃত্তিতে যায় যমের আগারে। তামূল প্রদান করে যেই মহাজন . হাঁষ্ট পৃষ্ট কলেবর সে করে গমন।। যেই জন গুরুজনে অতিভৃক্তি করে। তার কাছে যমদৃত থাকে করযোদ্যে। শিক্ষাদান বিদ্যাদান করে যেইজন , দুর্গম পথেরে সেই হেরয়ে সুগম । জ্ঞধিক কি বা বলিব ওহে মুনিগণ। সাধুগণ সূখে যায় শমন ভবন।, পিছু পিছু ষমদৃত ধীরে ধীরে যায়। সাধ্য কিবা কোন কথা বলিবে ভাহায়।: সাধ্পণ এইরাপে কম পুরে গিয়ে। ব্যমন গোচরে পিয়া রছেন দাঁড়ায়ে।। ৰয় তাৰে মিউ ভাষে কবি সম্বোধন। পরম সুখের স্থান করেন অর্পণ । অধিক কিবা বলিব ভাপস নিকর। সবকথা বলিলাম সবার গোচর।। হৃদিমাঝে তত্তুজ্ঞান লভে যেইজন শমনের ভয় ভার না রহে কখন। নতুবা উপায় কিছু নাহি দেখি ভার। ভাগ্যর হাদয়ে রহে চির অন্ধকার।। পুরাণ সুধার কথা অতি মনোহর। শ্রবণ করিলে হয় পবিত্র অন্তর।।

একমনে যেইজন অধ্যায়ন করে। অবহেনে তরে সেই ভব পারাবারে। হেইজন একমনে করয়ে শ্রবণ তাহার যতেক পাপ হয় বিনাশন।। তীর্থক্ষেত্রে যেইজন করিয়া গমন। এক্মদে এই সব করে অধ্যয়ন।। কোটি জন্ম পাপ তার বিনাশিত হয়। নিঃসন্দেহ হয় তার ভববন্ধ ক্ষয় .! বিদ্যার্থী হইয়া যদি অধ্যয়ন করে। অথবা শ্রবণ করে অতিডক্তি ভরে। হয় বিদ্যা বিশারদ সেই সাধুজন। শান্তের বচন মিথ্যা না হয় কখন*া* ধনার্থীর ধন হয় প্রসালে ইহার। পুত্রার্থী লভরে পুত্র শান্ত্রের বিচার।। কামপুরে কামার্থীর নাহিক সংশয় : চতৰ্বৰ্ণপ্ৰদ ইহা জানিবে নিশ্চয়।। কি বলিব অভএৰ গুৰু ঋষিগণ এক্যনে ধর্মকথা কবিও শ্রবণ।। ধর্ম্মের সমান বন্ধ নাহি কেহ আর। ধর্ম্ম হয় একমাত্র জগতের সার।। ধর্ম হতে সব হয় জানিবে অগুরে তত্তুজ্ঞান ধর্ম্ম হতে সাধুলাভ করে।। ভতএৰ ধৰ্মপথে সূবে রাধ মন। ধর্ম্পের সমান নাহি গু তিন ভূবন।। জিজাসিরাছিলে যাহা তাপস নিকর। সে সহ বলিনু কথা সবার গোচর।



## আকৃতত্ত্ব বোধ

শমন মার্গের কথা বিধির নন্দন। বিধিমতে বলে তনে যত খবিগুল।।

অপূবর্ব ধন্তর্মর কথা বর্ণনা না হয়। ওনি শৌনকাদি সব আনন্দ হৃদয়।। বিধিসুত মুখে গুনি যাবং কাহিনী; পুলকে পূরিত হয় যত মহামুনি 🛭 ধীরে ধীরে সবিনয়ে করি সম্বোধন। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে ওহে মহাত্মন। তত্তজ্ঞান কারে কহে কহ মহাম্নি। জাকিঞ্চন মনে মনে সেই কথা গুনি।। সেইজ্ঞান কিন্ধপেডে লভৱে অন্তরে। সেই কথা বল এবে স্বার গোচরে । ঋবিদের *বাকা* শুনি বিধির *নন্দ*ন। কহিলেন তন তন ওছে ঋষি গণ।। কোন কালে এই কথা মহাত্মশঙ্কর মন সূথে বলিলেন শঙ্করী গোচক। সবাপালে সেই কথা করিব কীর্তন। ন্তন মন দিয়া তাহা ওছে ঋষিপণ। শঙ্গী একদা বসি সুখের আসনে। করেন জিজ্ঞাসা ইহা শক্কর সদনে। ওহে প্রভু দেখনয় ভূমি পওপতি। চরণে ভোষার এবে ভাষার মিনতি 👝 ত্ৰসম ভত্জানী নাহিক সংসারে। ত্তম তন অন্তএৰ নিবেদি তোমাৱে। বে কথা জিজ্ঞাসি ডোমা ওহে পঞ্চানন আমার নিকটে ভাহা করহ কীর্তন । তুমি দেব দ্য়াময় স্কগত সংসারে। অধিক বলিব কিবা তোমার গোচার।। যদ্যপি করুণা থাকে আমার উপর। কৃপা করি বল তবে গুহে দিগুন্ধর। তোমার নিকটে বল কি আছে গোপন। যাহা জিঞ্চাসিলে তাহা করিব কীর্ভন।। অতি গোপনীয় **হলে তো**মার গোচরে। করিব কর্নে ভাহা অতীব সাদরে।। মিষ্টভানে এতগুনি পাৰ্বতী সৃন্দরী ধীরে ধীরে কহিলেন ওহে ত্রিপুরারী।

জীবের প্রকৃত ৰন্ধ কিবা কিবা হয়। সেই कथा कर मित रहेग्रा जम्म মিষ্টভাষে এত শুনি করে পঞ্চানন মহাদেবী গুন গুন কর্ত্ প্রবণ।। বিষয়ানুৱাগ হয় ইহাৰ উত্তর অধিক বলিব কিবা তোমার গোচর । জীবের নিগড বন্ধ এই মান্ত হয় তবপাশে বলিলাম জানিবে নিশ্চয় । এতখনি পুন: কহে পাবর্তী সুন্দরী কহারে মুক্তি কহে কহ ত্রিপুরারি । **খ**নিয়া উত্তর করে দেব পঞ্চানন। বিষম বৈরাগ্য হয় মুক্তির কারণ । দেবী করে কারে করে নবক ভীষণ। দেহ অভিযান উহা কহে পঞ্চানন।। স্বর্গের সোপান কিবা জিজ্ঞালে পার্ববর্তী উত্তর ইরেন ভাহে দেব পভগতি স্বর্গের সোপান হয় বাসনার ক্ষয়। प्राक्षस्य काभिरव एक्वी भाष्ट्रिक अश्रमग्रा । । পুনশ্চ পাৰ্বতী কয়ে ওহে পঞ্চানন সংসার যাভনা কিলে হয় বিনাশন। শুন শুন শিব করে আমার বচন। করিলে শুরুর মুখে বেদান্ত প্রবণ।। তাহে যেই আত্মবেঃধ জনমে অন্তরে তাহা হতে ত্বরা যার ভবপারাবারে । এত শুনি কহে দেবী ওহে পঞ্চানন। প্রকৃত মোক্ষের পথ করত্ বর্ণন । ধীরে ধীরে ইহা গুনি কছে পশুপতি। বিস্তাবিয়া বলিতেছি শুনহ পাৰ্বতী আত্মবোধ কথা যাহা করিনু কীর্ত্তন উহার দৃচতা হয় মুক্তির কারণ । পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে পাবর্বতী সৃন্দরী তব পদে নিবেদন গুন ত্রিপুবারি । নরকের শ্রেষ্ঠ স্থার কোনটি বা হয়। মম পানে সেই কথা দেহ পরিচয়।।

ধীরে ধীরে এত শুনি কহে পঞ্চানন তব পাশে শুন দেবী করিব কীর্ত্তন। কামিনী প্রসন্তি হয় সর্বেশ্রেষ্ঠ দার। উহা নরকের পথ শাস্ত্রের বিচার। দেবী কহে এত তনি ভহে পঞ্চানন। প্রকৃত স্বরগ কিবা করহ কীর্তন।। দেব কৰে কি বলিব কৈলাসবাসিনী। অহিংসা প্রকৃত স্বর্গ এই মাত্র জানি। শুন শুন দেবী কহে ওহে পঞ্চানন। এই ভব শোকপূর্ণ হতেছে দর্শন . -ইহাতে সুখেতে নিদ্ৰ কোন জন যায়। সেই কথা কুপা করি বলহ আমায়। এত শুনি শিব কহে করহ শ্রবণ। একমাত্র সমাধিস্থ যোগী যেইজন।। নিবির্বন্থে বিরাজ করে সেই মহাশয়। প্রমাণ নাহিক ইহা শান্ত্রের সংশয়। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে পার্বতী সৃন্দরী, জাগরিত কেবা সদা কহ্ ত্রিপুরারি।। দেব করে মম বাক্ত করত শ্রবণ नमानम्दाध गुरू याँदै प्रदाखन ।। জাগরিত সদা সেই নাহিক সংশয়। কহিনু ভোমার পাশে শান্তের নির্ণয় ।। এত শুনি দেবী কহে শুন পঞ্চানন। এই যে সংসার ধামে হতেছে দর্শন। যেই জীবগণ ইথে করিছে বসতি। প্রকৃত শব্রু ভাদের কোন মুচুমতি 🗆 ত্তনিরা উড়রে ক্তে দেব দিনামর। নিজ মহাশক্র হয় ইন্দ্রিয় নিকর । দেবী কহে শুন দেব ইন্দ্ৰিয় সকল ৷ শত্রু হুইও যদ্যলি ওছে গুণাকর।। মিত্র কাহাকে বলিব করহ বর্ণন সেই কথা শিব করে করহ শ্রবণ . এই সব ইন্দ্রিয়গণ যদি বশে রয়। পরম মিত্রের কাজ করে সমুদয়।

দেবী করে এত শুনি গুহে পঞ্চানন। প্রকৃত দরিদ্র কেবা করহ বর্ণন।। দেব করে ওগো দেবী এভব সংসারে। জজ্জীরত বাসনাতে যার হৃদি করে।। বিষয় দরিদ্র সেই নাহিক সংশয়। (वरुन्द्र निधन देश भारतुद्र निर्पन्न ।। দেবী কহে গণ্ডপতি কর অবধান। তবে সংসাহেতে কেবা পুরুষ শ্রীমান ।। শিব করে ওগো দেবী করহ ভাবণ অন্তর যাহার হয় সপ্তোবে পুরণ।। শ্রীমান প্রকৃত সেই জানিবে অন্তরে। সুখী কে তাহার সম বল এ সংসাবে । সতত সম্ভোষ রহে অন্তরে যাহার। অনায়াসে তরে সেই ভবপারাবার দুঃখশোক তার কভু স্পর্শিবারে নারে। নাহিক বিপদ কভূ আক্রনমে তাহারে।। য়ে জন সতত বৃহে প্র**সর** বদন। শ্রীমান প্রকৃত সেই শান্তের বচন।। এত খনি পুনঃ করে পার্কস্টী সুন্দরী। নিবেদন শুন শুন ওহে ত্রিপুরারী। কোন্জন জীবনস্মৃত করহ বর্ণন। ন্তনিবারে সেই কথা মন আকিঞ্চন। এত শুনি শিব বহে শুনগো সুন্দরী ৰাহা জিজাসিলে তাহা বলিব বিস্তারি।। নাহিক পুরুষাকার যাহার অস্তবে সেইজন জীবশৃত এডৰ সংসাৰে এড শুনি দেবী শিবে কহে পুনব্বর্থা। ওহে নিবেদন প্রভু চরণে তোমার।। ব্ৰহ্মাণ্ড বিশাল এই হতেছে দর্শন। অনন্ত অসীম ইহা ওচে পঞ্চানন।। প্রকৃত অমৃত ইথে কোন বস্তু হয়। প্রকাশ করিয়া তাহা কহ মহোদয়।, এত শুনি ধীরে ধীরে কহে পঞ্চানন। ওগো দেবী শুনশুন করিব বর্ণন।।

নিয়ন্ত আননপ্রদা নিরাশা সৃন্দরী প্রকৃত অমৃত সেই গুন পুকুমারী।। পুনঃ করে এত শুনি পাবর্বতী ভবানী ৷ কিবা সংসারের পাপ কহ শৃলপানী । দেব করে বি বলিব করহ প্রবণ : মমতাই মহাপাপ শক্তের বচন। জিজানে পুনশ্চ সভী ওলো শুলপানী। নিয়েদন কবি ষহ্য বল দেখি শুনি।। মোহকরী সুরা কিব্দ কহু মহোদয় মেইকথা গুনিকারে কৌতুকী হলয়।। কি বলিব শিন করে ওম গো ভবানী। ইহার উত্তর যাত্র জানিবে রয়গী। হেন মোহকরী সুধা আর কিছু নাই। বলিলাম ভত্ত্কথা এবে তব ঠাই । হল দেখি দেৱী কহে ওহে পঞ্চানন। আন্ধ হতে মহা আন্ধ হয় কোন জন । দেব *কহে কা*ম অন্ধ যেই দুৱা শয়। অন্ধ হতে মহাঅন্ধ সেইজন হয় ।। মৃণ্ড্যু কারে বলে ইহা জিজ্ঞাসে পার্ববতী অপমণ মৃত্যুত্ন্য ক্ষুচে পশুপতি। দেবী হুহে এডগুনি ওহে পঞ্চানন শিষ্য উপযুক্ত কেবা করছ বর্ণন। শিব করে তান দেবী বলিব বিভার। য়ার নাত্রি স্বপটকা অন্তর মাখার।। লপকটে গুরুডুক্তি যেই জন করে মেল্পন প্রকৃত লিখ্য স্কানিয়ে অস্তরে।। জিজ্ঞানে পুনশ্চ সতী ওচে পঞ্চানন। বিশাপ বিশ্ব এই হতেছে দর্শন।। ইখে চিমকোন কিবা কহ আততোর। ওনিরা হাদর মম লড়ক সম্ভোব।। লিব কাহে এই যে ডব হতেছে দর্শন। দীর্ঘরোগ এই ভব শান্তের রচন।। দেবী কহে তবে ইথে ঔষধ কি হয় শিব কছে <del>তন দেবী বলি পরিচয়।</del>

সংসারস্থ সর্কাবন্ত ভত্তের বিচার প্রকৃত ঔষধ হয় জানিধেক সার।। দেবী কহে এরে দেব করহ বর্ণম। বল কিবা হয় ভূষণের বিভূষণ।। গুন গুন শিব করে ভবানী সুন্দরী। যান্ত ক্রিজাসিলে তান্ত্ করেছি বিস্তারি। শীলতা সমান আর নাহিক ভূষণ। শীলতা থাকিলে আর কিবা গ্রা**রে**ভন।। এতত্তনি দেবী কহে <del>তনহ শঙ্কর</del>। কি হয় প্রকৃত তীর্থ সংসার ভিতর। ন্তনিয়া পাক্বতী বাক্য করে পঞ্চানন। মনের বিশুদ্ধ তীর্থ অতীব উত্তম। : উহার সমান তীর্থ আর কিছু নয় শান্তের বচন ইহা নাহিক সংলয় । বিশুদ্ধ অন্তর খার জগত-সংসারে। তার অন্য তীর্থে কিবা প্রয়োজন করে। ভান্তরে পরমন্তীর্থ বিবাজিত তার সেক্তন অন্তিয়ে যায় অমর আগার।। ভারবার ক্ষত্র মেবী ওহে মিলোচন . পুনশ্চ জিল্লাসি যাহা করত্ বর্ণন।। এই যে সংসার ধায় গরশন হয়। ইয়ে পরিহেয় কিবা কহ মহোদয়।। কোন বস্তু সংসারেত্রে করিব বর্জ্জন। সেই কথা বিবরিয়া কহু ত্রিলোচন।। এডণ্ডনি মিষ্টভাবে কহেন যাহার ন্ডন হাত্রা পরিক্রেয় সংসার ভিতর।। কামিনী কাঞ্চন সৰ কবিবে বৰ্জন। এই দুই সংসারেতে অনিষ্ঠ কারণ।। দেবী কহে ভাগো ভালো ওহে ত্রিলোচন। যাহা জিজ্ঞাসী পুনশ্চ করহে বর্ণন।। সংসারে জনম ধরি মানব শিকর। সবর্বদা শুনিবে কিবা কহ দিগম্বর।। ন্তন শুন দেব কহে গিৰিজা সৃন্দরী। যাহা জিল্পামিলে তাহা বলিব বিস্তারী।।

সংসার ধামেতে জন্ম করিয়া গ্রহণ : গুরুমুখে উপদেশ করিবে শ্রবণ।। ভক্তি রাখি নিরন্তর আপন অন্তরে গুরুমুখে উপদেশ শুনিবে সাদরে । পুনশ্চ জিস্কানে দেবী ওহে পঞ্চানন ব্ৰহ্মলাভ কিমে হয় কহ মহাব্যন।। শিব করে জিগুসিলে সার হতে সার বলিতেছি সেই কথা করিয়া বিস্তাব ।। সবর্বদা সাধুর সঙ্গ করে যেইজন। সতত যেজন করে ইন্দ্রিয় দমন।। ইহা ভিন্ন যেবা জানে তত্ত্বের বিচার। সবর্বদা সম্ভোষ যার হৃদয় মাঝার । ব্রহ্মলাভ হয় তার নাহিক সংশয়। শান্ত্ৰেব বচন ইহা কছু মিখ্যা নয়। এত তনি দেবী করে ততে দিশস্বর কোন জন সাধু হয় সংসার ভিতর।। সাধু বলি পরিগণ্য কোন্ মহাত্মন . প্রকাশ করিয়া তাহা বল পঞ্চানন।। এতগুনি মিষ্ট ভাবে দেব গশুপতি। দেবীরে উত্তর করে শুনহ পাবর্বতী। অবিদ্যাক্তনিও মোহ করিয়া বর্জ্জন। বীতম্পুহ বিষডেডে হয় যেই জন।। পরম মঙ্গলময় যিনি নিরঞ্জন। তাঁহাতে প্রম নিষ্ঠ হয় ষেইজন। জগতে প্রকৃত সাধু সেই জন হয় শান্ত্রের প্রমাণ ইহা নাহিক সংশয় । এতগুনি হাসি হাসি পাবর্বতী সুন্দরী জিজ্ঞাসা করে পুনশ্চ ওহে ত্রিপুরারি।. মনুষ্যের নিত্যজ্ব কিবা ব্রিলোচন। প্রকাশিয়া সেই কথা করহ বর্ণন।। দেব কহে ওগো দেবী কি বলিব আওঁ। অনিত্য সংসার এই সকলি অসার।। সংসার ভাবনা মাত্র হয় নিভাজর। এই জুরে দীন ক্ষীণ মানব নিকর।।

উহার সমান রোগ আর কিছু নাই। বলিলাম তস্তুকথা এবে তব ঠাঁই।। দেবী কহে ভাল ভাল গুহে পঞ্চানন। সংসারেতে মূর্য বল হয় কোন জন।। দেব করে ততজ্ঞান নাহিক যাহার। যে জন নাহিক জানে তত্ত্বের বিচার।। তার সম মাহি মূর্থ জগত ভিতরে। নরাধম সেইজন জানিবে অন্তরে। গুন গুন দেবী কহে গুহে ত্রিলোচন। সংসার বাতনাময় হতেছে দর্শন।। সংসার বামেতে নর জনম ধরিয়ে কি কাজ করিবে সদা একান্ড হাদয়ে। প্রকাশিয়া সেইকথা কহু পঞ্চানন ন্তনিতে বাসনা মম করিতেছে মন।। শিৰ কহে তন তন পাবৰ্বতী সুন্দরী। ষাহা জিজাসিলে তাহা কহিব বিস্তারি।। আমাতে বিষ্ণুতে ডেদ নাহিক কথন। যেই আমি সেই বিষ্ণু স্বরাপ ৰচন।। আয়াতে বিঞ্চতে ভেদ কভু নাক রবে। কর্ত্তব্য হইবে তবে জ্ঞানিকে ভবে।। অভেদে বিষ্ণুর সহ করিয়া বিচার পুজিবে আমারে সদা সংসার মাঝার । গুনিয়া মধুর ভাষে কহেন পাবর্বতী। নিবেদন শুন শুন ওহে পুগুপতি।। জীবন হয় কিরূপ সুখের আগার। সেই কথা বিবরিয়া কহ দিগন্থব।, শিব কহে খন দেবী বলিব বিস্তার। নিষ্পাপ জীবন হয় সুখের আধার।। সংসারে জ্বনম লভি যেই সবজন। নিষ্পাপ হইয়া করে জীবন যাপন।। ভাহার সমান সৃখী নাহি কেহ আর। সুখের জীবন তার সংসার মাঝার :। দেবী কহে নিবেদন ওহে দিগম্বর। কি হয় প্রকৃত বিদ্যা কহ অতঃপর ।

সেই কথা শিব করে করিব বর্ণন। মনোযোগ করি এবে কর্ড প্রবণ। যে বিদ্যা প্রভাবে নর লভে ব্রন্ধজ্ঞান প্রকৃত বিদ্যাই সেই শান্ত্রের প্রমাণ। এতগুনি পৃনঃ করে পার্বন্ডী সুন্দরী। ध्य अंकु किकामि यात्रा वनर् विद्वादि। কার নাম বোধ বল ওচে প্রঞানন। সেই কথা শুনিবারে অতি আকিঞ্চন। শিব কহে জিজাসিলে সার হতে সার েই কথা বলিডেছি করিয়া বিস্তার।। মে উপায়ে ভবমুক্তি লভে জীবগণ। তাহারে প্রকৃত বোধ কহে সাধুজন।, দেবী কয়ে ভাল ভাল গুনিনু কাহিনী প্রকৃত লাভ কি হয় কহ শূলপানী।। শিব করে **জিজ্ঞাসিলে অতীব উন্তা**য়। ওন ওন সেই কথা কবিব বৰ্ণনা। আত্মতত্ত্ব অবগত যদি কেহ হয়। তাহাই প্রকৃত লাভ নাহিক সংশয় । এতশুলি পুলঃ কহে কৈলাস-বাসিনী। নিবেদন ওহে প্রভূ গুন শূলপানী।। জগতে জগত জন্ধী হয় কোন জন। প্ৰকাশিয়া সেইকথা কহ পঞ্চানন ।। শিব **কহে** ভালকথা করিলে জিঞ্জাসা। বর্ণন করিয়া ভব পুরাইব আলা।। আপন মনকে জন্ধ কৰে যেইজন সেইজন বিশব্দয়ী শাব্দ্রের বচন।। জি**ন্ধাসে পূনশ্চ** দেবী গুহে পঞ্চানন। প্রবৃত বীর কাহারে কহে সাধৃজ্জন।। এত শুনি শিব করে শুনহ সুন্দরী। বাহা জিজাসিলে তাহা বলিব বিস্তারি।। কমি শরে জুরজুর নহে যার মন। প্রকৃত সূবীর সেই শংক্রের বচন।। তার সম নাহি বীর জগত মাখারে। প্রকৃত সুবীর সেই জনিবে অন্তরে।।

ভাল ভাল বলি দেবী ক্রহেন বচন : ওহে প্রভ দিগস্বর করি নিবেদন।। এই যে সংসার ধাম দরশন হয়। প্রকৃতই প্রাক্ত কেবা বল মহোদয়।। সমদশী ধীর প্রাঞ্জ হয় কোনজন। বিবরিয়া সেই কথা কহ ত্রিলোচন।। শিব করে বলিতেছি ওনহ সুন্দরী। সার হতে সার কথা কহিব বিস্তারি 👍 ব্ৰগতী তলেতে জন্ম করিয়া গ্ৰহণ। ললনা কটাকে মুগ্ধ না হয় যেজন।। সর্ববর্ণি ধীর প্রাঞ্জ সেইজন হয় তার সম প্রাজ্ঞ নাহি জানিবে নিশ্চয়।। এতত্তনি পুনঃদেবী করে নিবেদন। মহাবিধ কিবা হয় কহ ত্রিলোচন। বিষ হতে মহ'বিষ কোন বস্তু হয়। গুলিবারে সেই কথা কৌতৃকী হৃদয়।। ওনিয়া মধূর ভাষে কহে পঞ্চানন বিষয়ই মহাবিষ স্বক্রণ বচন।। বিষয় সমান বিষ নাহি কিছু আর। মহাশব্রু সম উহা সংসার মাঝার । এত গুনি দেবী কহে গুহে পঞ্চানন ধরাধানে সলা সুখী হয় কোন গুন।1 এতন্তনি ধীরে ধীরে কহে পণ্ডপতি গুনতন সেই কথা কহিব পান্বতী।। বিষয় বিরাগী ভব হয় মেইজন। তার সম সঙ্গা সুখী না হয় দর্শন।। সেই জন সদা সুখী অবনী খাঝারে। মনের সম্ভোবে সেই নিয়ত বিহরে।। এত ওদি মহানন্দ লভিয়া ভবানী পুনঃ নিবেদন করে ওহে শূলপানী।। বেসন **জন ধন্য হয় নংসার মাঝারে**। সেই কথা কৃপা করি বলহ আমারে।। শিব করে বলিডেছি করছ শ্রবণ। পর উপকারী হয় মেই সাধুজন।

তাহার সমান ধন্য নাহি কেহ অরে। ধন্যবাদ পাত্র মেই সংসার মাঝার।। দেবী কহে এত গুনি ওহে পঞ্চানন। পুজনীয় ভূমগুলে হয় কোনজন।। গুন গুন শিব কহে গুগো বরাননে। সেই কথা বলিতেছি তোমার সম্বনে।। ভত্তুজ্ঞ পূরুষ যেই সংসার মাঝার। বিশ্ব পূজনীয় সেই শান্ত্রের বিচার।। তত্তভান লভিয়াছে যেই সাধুজন। তার সম পূজনীয় না হয় দর্শন । যথায় তথায় সেই বিচরণ করে সকলে গুজরে তারে অতি ভক্তি ভরে।। শুনিয়া জিজানে দেবী ওহে পঞ্চানন। জ্ঞানীগণ কিবা কাজ করিবে সাধন। কি কাজ বর্জন তারা করিবে সংসারে প্রভূ কহু সেই কথা আমার গোচরে।। ত্রত শুনি ধীরে ধীরে কহে পঞ্চানন। ভন দেবী ভতকথা করিব বর্ণন।। জ্ঞানীজন যেবা হয় সংসার ভিতরে। ধর্মা-কর্মা করিবেক অতীব সাদকে।। জ্ঞান উপার্জ্জন আর মাহে যাহে হয় সে কান্ত করিতে হবে সথত্ব হাদয় 🛚 পাপকাজ না করিবে তাহারা কখন। অন্তর হইতে হেহ করিবে বর্জন । শুনিয়া সানদে কহে পাবর্বতী সৃন্দরী। সংসারের মৃল কেবা কহ ত্রিপুরারি।। **মহেশ কহেন গুন ও**গো ত্রিনয়নে। অবিদ্যা ভবের মূল জ্ঞানিবেক মনে।। দেবী কহে ভাল ভাল ওহে পঞ্চানন সংসারেতে বিজ্ঞতম হয় কোনছন।। শিব করে সংসারেতে লভিয়া জন্ম। নারীর কৃহকে যার নাহি সঞ্চে যন।। প্রতারণা করি যারে পিশাটি কামিনী। বিমোহিতে নাহি পারে শুনহ ভবানী।।

সেইত পুরুষ বটে অতি বিজ্ঞতম ত্তাহার সমান বিজ্ঞ নাহি কোনজন । কহে দেবী এত শুনি ওহে দিগদ্বর। দিব্যব্রত কিবা হয় কহ অতঃপর।। শুন শুন শিব কহে করিব কর্নে। অহঙ্কার ত্যাগ হয় ব্রতের উত্তম । উহা হতে দিখা ব্রস্ত নাহি কিছু আব। সবর্গ ব্রতোত্তম এই কহিলাম সার 🗵 দেবী কহে ভাল ভাল ওহে পঞ্চানন ছিজাসিছ এবে যাহা করহ বর্ণন।। সহত্র যত্ন করি সংস্যর মাঝারে। স্তানিতে না পারে কিবা বঙ্গহ আমারে।। শিব কছে শুন শুন করিব বর্ণন। রমনী চরিত্র কিন্তা রমনীর মন। প্রাণপণে অতি যত্ত যদি করা যার। রমণী চরিত্র কে বা বুঝেছে কোথায় 🗵 এত গুনি দেবী কহে ধহে ত্রিলোচন। জীবের দৃস্তাজ্য কিবা করহ বর্ণন।। শিব বলে সেই কথা কি বলিব আর। দুরাশা দুস্ত্যঙ্গ্য মাত্র জগত মাঝার।। যত যতু করে জীব অবনী মাঝারে। দুরাশা ত্যজিয়ে কেহ কভু নাহি পারে। এডশুনি দেবী কহে ওহে ত্রিলোচন। পশুসম ধরাধামে ইয় কোন জন।। শিব করে শুন শুন পার্বর্ডী সুন্দরী। জিজাসিলে যাহা তুমি কহিব বিস্তারি।। বিদ্যাহীন ধবাধামে হয় যেইজন। পশুসম সেই জন শাস্ত্রের বচন ।। তার সম পশু নাহি ছগত ভিতরে। বিষ্ণল জীবন তার জানিবে অন্তরে ৷ তাহার পক্ষেতেভাল হইলে মরণ। মরণ মঙ্গল ভার বিফল জীবন।। পাবর্বতী জিজ্ঞাসে শুন কৈলাস-ঈশ্বর। কার সঙ্গ তেয়াগিবে যত সাধু নর।।

মতনে কাহার সঙ্গ করিবে বর্জন। মোর পালে সেই কথা করন বর্ণন।। এডশুনি ধীরে ধীরে কৈলাপের পড়ি। কহিলেন মিষ্টভাষে শুনহ পাৰ্বেজী। বিদ্যাহীন ধরাধামে হয় যেইজন। অথবা নিভান্ত নীচ যেই নরাধম । খলতা সভত খার অন্তর মাধ্যরে। তেয়াগিবে ভার সঙ্গ অন্তীব সাদরে গুনিয়া সম্ভুষ্ট হন কৈলাস বাহিনী। জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ তন শূলগানী। ধরায় সুমুক্ষ হয় যেই সাধুজন। আন্ত কি কর্মবা ভার কহু পঞ্চানন।। শিশ বলে কি বলিব ভৌমার সদনে শৃক্তিকামী হয় যেই নিজ নিজ মনে। মমতা জন্তর হতে দিয়া বিসর্জ্জন। করিকেক সাধুসঙ্গ সেই সাধুজন।। এতান্ত রাখিবে ভক্তি পরম ঈশবে। এইড তাহার কান্ধ কহিন তোমারে। দেবী কহে এড শুনি গুছে পঞ্চানন। তবমূখে ভনিতেছি অপুর্ব্ধ কদন।। আর এক নিবেদন ডোমার গেচেরে। কৃপ্য করি বঙ্গ ভনি বাদনা অন্তরে ।। শিব করে ওগো পেবী শুমহ বচন। ডব সম প্রিয় মোর নহে কোন জন।। জীবন ভোষারে দিতে ক্ষন্যয়াশে পারি। জগতের মূলত তুমি জগত ঈশ্বরী।। জিজ্ঞাসা করিবে হাহা আমার সদনে। বলিব তথনি তাহা ওগো ব্যাননে।। পোপন হলেও ডাহা করিব বর্ণন : জোমারে অদের নাহি এতিন ভূবন।। শুনিয়া হরিনে করে পার্ক্তী সুন্ধরী। গুহে প্রভু গুন গুন নিবেদন করি।। **লঘুড়ের মুল কিবা করহ** বর্ণন। কি কাজ করিলে লঘু হয় জীনগণ।

শিব করে কি বলিব তোমার গোচর। যাচিঞা লগুড়-মূত্র সংস্কর ভিডর। । যাভিএর কবিলে লযু হয় নরগণ। অগ্রান্ত কর্মে সবে করিলে দর্শন 🕠 তৃণ হতে লঘু সেই নাহিক সংশয়। শান্ত্রের বচন ইহা কভূ মিথ্যা নয়।। দেবী কহে ঠিক কথা ওহে দিগছর : ভনিয়া ক্রীতৃকী বড় হতেছে অস্তর।। থত খনি ভঙ্গ ইচ্ছে হয় বলকতী। কহ হত্র নিবেদন করি পশুপতি।। সংসার মাঝারে জন্ম কঞ্চিয়া গ্রহণ। সার্থক জন্ম বল হয় কোন জন।। কে আর প্রকৃত মৃক্ত কহ জিপুরারি। এই কথা জানিবার অভিলাষ করি।। শিব হুছে ৬ম দেবি করিব বর্ণন। সংসার অঝারে জন্ম করিয়া ধরিষ।। পুণাকৰ্ম কৰি যেই একান্ত অন্তরে। দৈবের যাওনা দূর অনায়ানে করে।। সার্থক জনম তার সার্থক জীখন এই কথা সভা সভা শান্তের বচন।। পুনশ্চ খৃত্যুর খুম্বে সেই নাহি পড়ে। ভাহারে প্রকৃত মৃক্ত জানিবে অন্তরে।। মুক্ত বলি যেইজন বিপিত ভূবন। কহিনু প্ৰকৃত কথা তোমাৰ সদন । দেবী কৰে ভন ভন গ্ৰহে গণ্ডপত্তি নিবেদন করি যাগ্র বলহ সম্প্রতি।। কোনজন বোঝা হয় সংসাব ভিতরে। কাগ্রারে বধির করে বল ফুপা করে।। দিব বলে এই কথা কি বলিব স্বার য়ে জন আশত হয়ে সভার মাঝার।। উপযুক্ত দিতে নারে প্রশ্নের উত্তর ভাহারে প্রকৃত বোঝা কহে সবর্জনর।। সংসার থায়েন্ডে জন্ম করিয়া ধারণ হিত কথা যেই জন না করে শ্রবণ।।

সূহন্দৰর্গের বাক্য যেই নাহি ওনে। ষথার্থ বধির সেই জানিবেক মনে।। এত গুনি পুনঃ দেবী কহেন কল। বিশ্বাস কাহারে নাহি করিবে কখন।। শিব কহে কি বলিব অবিশ্বাসী নারী। শাস্ত্রের বচন ইহা শুনগো শঙ্করী।। দেবী কহে ভাগ ভাগ ওহে ত্রিগোচন। এখন জিজাসি যাহা করহ বর্ণন। ছগতের অবিতীয় তত্ত কিবা হয় জগতে উত্তম কিবা কহু মহোদয়।। কি কর্ম্ম করিলে জীব শোক নাহি পায়। সেই কথা কৃপা করি বলহ আমার । শিৰ কহে শুন দেবী আমার বচন। জিজ্ঞাসিন্সে যাহা তাহা করিব বর্ণন।। মম তত্ত্ব অদ্বিতীর জানিবে অন্তরে। সুশীলভা সধ্বৈত্যি ক্ষগত ভিতরে। আমাতে বিষ্ণুতে ভেদ না করে যেজন। অভেনে অর্চনা করে হয় একমন 🕕 শোকের অধীন সেই কড় নাহি হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে নিশ্চয় । দেবী কহে তন তন ওহে পঞ্চানন। বিশ্বমাথে সভা কিবা করুত বর্ণন । শিব কছে বাহা হয় জীব হিতকর। ভাহাই প্রকৃত সত্য সংসার ভিতর।। **দেবী কহে গুহে প্রভু ক**রি নিবেদন। খনিতে কৌতুকী বড় হইতেছে মন।। সংসারেতে সবর্বপেক্ষা কিবা শ্রেষ্ঠ দান। সেঁই কথা কৃপা করি কহ মতিমান।। এতেক গুনিয়া শিব করেন উত্তর। অভয় প্রদান হয় দানের প্রবর।। সব্বাপৈক্ষা শ্রেষ্ঠদান অভয় প্রদান। কোন দান নহে কড় ইহার সমান।। দেবী কহে শুন প্রভু কৈলাস নিবাস। বল বল কিবা মন আত্যন্তিক নাুশ।:

শিব করে ওগো দেবী করহ শ্রবণ। ইহার উত্তর মেক্ষে শাস্ত্রের বচন .। ভনিয়া জিজ্ঞানে পুনঃ পাকতী সুন্দরী। নিবেদন করি প্রভূ তন ত্রিপুরারি ।। কোন স্থান প্রাপ্ত হলে নাহি রহে ভর। যোর পাপে সেই কথা কহ মহোদয়।। শিব করে শুন দেবী করিব বর্ণন। জিজাসিলে সার কথা অতীব উত্তম।। হরূপ মুক্তিলাভ যেই জন করে। কোন ভয় নাহি রহে তাহার অন্তরে।। এত শুনি দেবী পূনঃ করে নিবেদন মহাশল্য কিবা হয় করহ বর্ণন।। এত বলি কহে দেব শিব মহোদয়। নিজের মূর্যতা মহাশল্য তুল্য হয়।। দেবী কহে ওহে গ্রন্থ নিবেদি ভোমারে। কার পূজা করা উচিত এ সংসারে।। ধরাধামে শিব কহে যেই গুরুজন। সেবিবে সভত তাঁরে ফরিয়া **বতন**।। অধিকন্ত জ্ঞানবৃদ্ধ যেই জন হয়। উপাসন্য যোগ্য সেই নাহিক সংশয়।। দেবী কহে ভাল ভাল করিনু শ্রকা। এখন জিজাসি যাহা করহ বর্ণন। য**ান কডান্ত আসি উপনীত হয়**। কি করিবে সেই কালে কহু মহোদয়।। শিব করে ওগো দেবী করহ শ্রবন। যেকালে কৃতান্ত আদি উপনীত হন।। সেইকালে কায়মনে একান্ত অন্তরে। মুরারির পাদপদ্ম চিপ্তিবে সাদরে । সমতা নাশক যিনি নিত্য নিরঞ্জন। যাঁর হাতে নিত্য সুখ লভে সাধুজন।। সেই মুরারির পদ চিন্তিবে যতনে। এইত কর্ত্তব্য কর্ম্ম জানিকেক মনে।। দেবী বলে শুন শুন ওহে পঞ্চানন। দস্য কে ভূমগুলে করহ বর্ণন।।

শিকবলে কুখাসনা দস্য বলে গনি। শান্ত্রের বচন ইহা জানিবে ভবানী।। শিব বলে ওগো প্রভু করি নিবেদন মাতৃসম হিতকারী হয় কোনজন।। শিব করে তত্ত্ব বিদ্যা জানিখেক সার। হিতকারী হেন নাহি ক্রগত মাঝার।। পর্য আনন্দ হয় ৩গু বিষ্যাবলে। কহিলাম ভত্ত্ব কথা তব কৌভূহলে। দেবী কহে ভাল ভাল ওছে পঞ্চানন। **জিজা**সি যাহা এখন করহ কর্ম।। কাহা হতে সদ্য ভয় করিবে অন্তরে। কহ দেব সেই কথা কুপা করি মোরে।। শিব কুহে শুন দেবী করিব বর্ণন। ভৰ ৰন্ধ হতে ভীত রবে সক্ষেপ।। দেবী কহে এক কথা জিজ্ঞাসি ভোমারে। কোন বন্ধ জানি শেব করিবারে নারে। শিব কহে সম তত্ত্ব শেষ লাহি হয়। নিত্যসূৰ তুল্য উহা জানিবে নিল্য়ে 🗆 মসতত্ত্ব জানি শেষ করিবারে নারে । কহিনু নিগুড় কথা তোমার গোচরে।। দেবী ক**হে কোন বস্তু হলে** অবগত। অবশিষ্ট নাহি রহে ছানিতে কিঞ্চিত।। শিব *কাহ বেই প্রশা* নিত্য নির**ঞ্**ন। আত্মার স্বরূপ যিনি শুদ্ধ সনাতন। তাঁহারে বিনিত হয় যেই সাধু নর। সর্ব্বক্স ভাহারে দ্ধান সংসার ভিতর।। জানিতে ভাহার কিবা অবশিষ্ট রয়। जर्कास्थ देशह जान (जरे कान इस।। এত তনি দেবী পুনঃ করে নিবেদন। জগতে দুৰ্গ্ৰভ কিবা কয়ত্ বৰ্ণন।। শিব কহে তল দেবী কহিব তোমারে দুর্হত যে সদৃগুরু জানিবে সংসারে **শিবা কহে কে বা হয় সংসাবে দুর্জ্জয়।** শিব কহে মনোভাব জানিকে নিশ্চয়।।

পশু হতে শশু কেবা জিল্লাসে পাৰ্ববতী। উত্তর করেন তাহে দেব পশুপতি।। যেই নাহি ধর্ম্মপথে করে বিচরণ। অধিকদ্ধ বেদ আদি করি অধ্যয়ন।। তত্ত্বোধ নাহি জন্মে বাহার অস্তরে পশু হতে পশু সেই জানিবে সংসারে।। শিবা কহে ভাল ভাল ওহে পঞ্চানন। এখন জিল্ঞাসি সাহা করহ বর্ণন।। স্থলদৃষ্টি নিক্ষেপিয়া করিলে ফর্শন। মিত্র বলি যারে জ্ঞান করে জন গন । প্রকৃত পরম শত্রু ভাহারাই হয়। হেল জন কেবা হর কহ দয়াময়।। শিবা করে পুত্র দারা আদি সক্ষিত্তন পরিম শত্রুর সম শায়ের বচন 🕕 শিব কহে এক কথা জিজাসি ভোমারে। বিদ্যুত সমান কিবা চপলতা ধরে।। শিব করে ওন দেবী করিব বর্ণন। ধন আশা এই দুই ডুডীয় জীবন।। পরম চক্ষল তিন ভানিবে অন্তরে। বিদ্যুত স্মান গতি এই তিন ধরে।। দেবী কহে ওগো প্রভু করি নিবেদন ক্ষ্ণাগত হয় ববে মানব জীবন।। কি করিবে সেই কালে কহ কুপাময় <u>৷</u> অকর্ত্বন্য সেইকালে বল কিবা হয় 🖂 শিব কহে ইমে কিবা করিব ধর্ণন। পুণ্যকর্ম সেইকালে করিবে সাধন।। পাপকর্ম অকর্ত্তব্য কড় না করিবে। তবেই ত সেই সাধু তরিবেক ভবে।। শিবা কহে কহ দেব করি নিবেদন। কাহারে করম কছে করহ কর্মন শিব কহে ওগো দেবী কি বলিব আর . করিবে মুরারী প্রীঙি ভূমে অনিবার । যেই কাজে মুরারির সজোষ কনছে: সেই কা<del>ড</del> করিবেক একাস্ত যভনে।।

ডাহারে প্রকৃত কর্মা কহে সাধুগণ শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা বেদের বচন।। শিব কহে ওগো প্রভু নিবেদি তোমারে। আহ্বা না করিবে প্রভু কোন প্রধ্যোপরে।। শিব কহে ওপো দেবী করহ দ্রাবণ , অসার সংসার এই শান্তের বচন।। সংসার যতেক বস্তু দর্শন হয় কিছুই নহেক নিত্য অসত্য নিশ্চর ।। যন্ত বন্ধ সংসারেতে কর দরশন। স্কলি অসার জেনো শাস্ত্রের বচন।। অতএব এই সবে আস্থা না করিবে . আস্থা কৈলে সংসারেতে বন্ধ হতে হবে।। সংসারে অনাস্থা করে ফেই সাধুকন। বন্দী নাহি করে তারে ভবের বন্ধন।। এতওনি তুষ্ট হয়ে শিবানী সৃন্দরী।। পুনশ্চ জিজাসা করে ওহে ত্রিপুরারি।। অহোরাত্র চিন্তানীয় কোন বস্তু হয়। কৃপা করি বল তাহা ওহে কৃপাময়।। দিবানিশি হুদে কিবা করিব চিন্তন। এই কথা কুপা করি কহ পঞ্চানন।। এত বলি মিষ্টভাষে দেব দিগম্বর ধীরে ধীরে হাসি হাসি করেন উদ্ধর।। জিজ্ঞাসা করেছ দেবী অতীব উত্তম। ইহার বিষয় কিবা করিব বর্ণন।। সংসারের অসারত্ব চিন্তিবে অস্তরে। ভস্তময় আত্মতন্ত চিন্তিবে অন্তরে ।। দিবানিশি এইরাপ করিবে চিড়ন। ইথে ভভ গতি হবে শাস্ত্রের বচন।। এত বলি বিধিসূত সনত কুমার। সহাস্য বদনে কহে ঋষির মাঝার ।। গুনিলে অপূৰ্ব্ব কথা গুহে ঋষিণ্দ। অধিক বলিব কিবা সবার সদন।। তনিয়াছিনু যেরূপ প্রবদ বিবরে। বলিলাম সেইকাপ সবার গোচরে।।

অতি পুণ্য কথা এই সার হতে সার। ইহার সমান নাহি ভুবন মাঝার।। অধিক বলিব কিবা করে ঋষিগণ। ধর্ম্মপথে রবে সদা যত সাধুগণ।। ক্তদাপি ধরম নাহি বর্জ্জন করিবে। সবর্বক্ষণ সদা ধর্ম্ম পথেতে রহিবে।। যেইজন ধর্মাপথে নিরম্ভর রয়। তাহার বিপদ নাহি কোন দিন হয়।। গ্ৰহ প্ৰতিকৃষ্ণবৰ্লে বদ্যুপি কখন। বিপদ আসিয়া তারে করে আক্রমণ।। তথাপি বিপদ হতে পরিত্রাণ পায়। কহিলাম তত্তকথা জানিবে নিশ্চর।। গুরুদের বৃহস্পতি জমর নগরে। দেবপূজ্য হয়ে সদা নিবসতি করে .। গ্রহবশে কউপান সেই মহাত্মন। কিন্তু নাহি সেই কন্ট রহে সবর্বক্ষণ।। ধর্মাহেড গুরুদেব লভে পরিত্রাণ। সূহ্যদ্ নাহিক কেহ ধর্ম্মের সমান।। অভএৰ ধৰ্ম্মপথে ববে সবৰ্বক্ষপ। পুরাণে পুন্ধের কথা অতি মনোরম।।



ৰ্হুম্পতির উপাখ্যান

অতীব বিচিত্র কথা আন্তাতত্ত্ব হয়। যাহা শুনি জীবকুল মোক্ষলাভ পায়।। বিধিসুত মুখে শুনি তত্ত্বের কাহিনী। তত্ত্ত্জানে আত্মভৃপ্তি পান যত মুনি।। বিধিসুত মুখে শুনি অপুর্বে কাহিনী। আনন্দ সাগরে ভাসে যত মহামূনি।।

পরম আনন্দ হয় স্বার অন্তরে পুনশ্চ জিজানে সবে সনংকুমারে। বিরূপ বিপদে পড়েদেব বৃংস্পতি সেই কথা ফুপা করি কহ মহামতি । কোন গ্রহ প্রতিকৃল তাঁহার উপরে। হয়েছিল সেই কথা কহ সবাকারে। কিরূপে বিপদে গুরু লড়ে পরিত্রাণ। বিস্তারিয়া কছ তাহা ওচে মতিমান। এতেক কল তমি বিধির নুদল ত্তন তন কহিলেন গুহে ঋষিণণ । শনৈশ্চর এক কালে গুরুর উপরে। হয়েছিল শ্রতিকুল অতি কোপডরে ।। সেহেতু বিপদে গড়ে তর বৃহস্পতি বলিতেছি সেই কথা গুনহ সক্তাতি । সূর্যোর ঔরদে আর ছায়ার উদধ্রে নিদারুণ শনিগ্রহ নিজ জন্ম ধরে একদা পিতারে শনি করি সম্বোধন। বিনয় বচনে ধীরে করে নিবেদন। তোমার চরুলে পিডঃ করি সমস্তার। বিশের কারণ ভূমি বিশের আধার। সবার অন্তর মধ্রে বিরক্ত আপনি। থাক তুমি বহির্ভাগে অন্তরেতে জানি। অভিজ্ঞাত তব কিছু নাহিক সংসারে। পিতঃ কৃপা দৃষ্টি কর আমার উপরে।। বিদ্যাশিকা করি আমি মনেতে বাসনা। কাহার নিকটে যাই সেকখা কানা ।। ধরাখনো কার কাছে করিন্সে গমন। রীতিমত হয় মম শান্ত অধ্যরন ।। নির্দেশ করুন তাহা কুপা করি মোরে। অবিলম্বে যাব আমি বিদ্যাশিকা তরে।। পুত্রের এতেক কব্দে করিয়া প্রবণ। সমেহে ভাস্কর তারে কহেন তখন।। খন বংস মম কাক্য একান্ত অন্তর্গে। গম্ভীর সুমতি তুমি এভব সংসায়ে।।

ডোমার মহল যাহে অবিলয়ে হয়। সেই কথা বলিতেছি জনহ তনর।। অমর কুলের শুরু দেব বৃহস্পতি। ত্মধুনা মানবধামে করিছে বসতি।। সুরল্যেক ভেয়াগিয়ে বিশেষ করেশে। বিপ্রবংশে জন্মিয়াছে মানৰ ভবনে।। হদিও মানৰ <del>রূপে করেছে ধারণ।</del> কিন্ধ নাহি শাহ্র তারে করেছে বর্জ্জন। অনুগামী ধেনু কথা রহে বংসগণ ৷ বৃহস্পতি অনুগামী শাস্তাদি ভেমন।। লক্ষ লক্ষ শিষ্য আছে তাহার আগারে দ্রেন তিনি অপ্রদান সেই সবাকারে।। সবারে করান তিনি শান্ত অধ্যয়ন। সকলে তাঁহার কাছে হতেছে পালন । তাঁহার নিকটে ভূমি যাও ত্রা গতি। অবিলয়ে পাবে তথা সমস্ত বেদদি । পরম মঙ্গল তাহে ইইবে ভোষার। অধিক বলিব কিবা ওচে গুণাখর।। পরম ভক্ত আমার সেই কুম্পতি। ভাঁহার ভণের কিছু নাহিক অবধি।। অতএথ ভন বংস গামার বচন। মর্ত্রলেকে অবিলয়ে করহ গমন i। আর এক কথা বলি শুনহ শ্রবণে। ব্রক্ষবিদ্যা কভিবারে রহিবে হতনে।। যেইরূপে ব্রহা বিদ্যা সম্ভিবারে পার। সর্যতনে একমনে সে উপায় কর।। পিতার এতেক বাকা করিয়া শ্রকণ। ভাঁহার চরণ পদ্ধ করিয়া বন্দন 🥫 গেল চলি মর্ন্তধানো ছায়ার তন্য। লিতৃ বাক্য হাদিমাৰে জাগক্লক বয় ।। গভকী নদীর তীরে করিয়া গমন। পথিক গণের সহ হয় দরণন।। পাছুগণ যায় ঢলি নিঞ্চ প্রয়োজনে। পড়িল সে সব পাছ শনির নয়নে।।

তাহাদিকে সম্বোধিয়া ছায়ার নন্দন। জিজাসিল মিষ্টভাবে ওহে পাস্থপা।। বাচন্পতি মহোদয় রহে কোনধানে। প্রকাশ করিয়া কহু আমার সদলে 🗀 সেই কথা দরা করি বলহ আমার। নিতান্ত উৎসূক আমি যাইতে তথায়।। শনির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। একদৃষ্টে চাহি রহে বত পাহগণ।। শনির দেহের কান্তি অতি মধুমন্ত। দেখিয়া হইল সবে বিশ্বিত হৃদয়। দেৰতা সমান রূপ আহা মরি মরি রহিল চাহিয়া সবে উত্তর না করি। ক্রমে ক্রমে পৌরবাসি দুই চারিজন। একত্র ইইয়া ভথা করে জাপমন।। সকলে চাহিয়া রহে বিহল নয়নে। শনির মুরতি দেখি ভাবে সবে মনে।। ছাত্রবেশধারী এরে করি দরশন। হেনরপ নরে কিন্তু নহে কদাচন।। আহা মরি কিবা মূর্ডি অতি চমৎকার। আসিয়াছ কোথা হতে ক্রপের আধার । সূতপ্ত কাঞ্চন জিনি অক্ষের বরণ। বিপ্রের তনয় বটে হতেছে দর্শন।। কিন্তু দেবপুত্র বলি অনুমান হয়। সবাই হইনু মোরা বিক্ষিত হাদর।। নানা জনে এইরূপে নানাকথা বলি। প্রণাম করিল সবে ডক্তি পুষ্পাঞ্জলি।। বিনর বচনে সবে করে তারপর। তন তন মহাস্থন করি যোড়কর।। নিবেদন করি প্রভূ তোমার সদনে। ষাচম্পতি মহোদয় রহে এই গ্রামে !। বিদ্যার্থী হইয়া হেথা কৈলে আগমন। বিমুখ না হয় কেহ জানিবে কান।। যেই কেহ শিষ্য হয় তাঁহার আশ্রমে। শিক্ষা দেন ভারে তিনি একান্ত হাদয়ে।। কিবা রূপ আপনার করি দবশন। হেরিয়া হবেন শুক্র আনন্দে মগন।। যতনে রাখিবে ভোমা তাঁহার আপারে। অধ্যাপনা করিবেন একার অন্তারে ।। বাচস্পতি মহোদয় অতি বিজ্ঞতম। তাঁহার ওণের কথা কে করে বর্ণন ।। স্বর্বগুল একখারে দ্রশন করি। তাহার ওশের কথা বর্ণিবারে নারি।। আপনি ভাহার গৃহে করুন গমন। মনোস্কাম হবে সিদ্ধ ওহে মহাত্মন।। মোরা মিখ্যা না কহিনু ভোমার গোচরে . সভ্য সভ্য বলিভেছি জানিবে অন্তরে। আপনি শুরুর গৃহে করিলে গমন। আপনার গুণের রাশি হবে দরশন।। মোদের বচন ডবে বিশ্বাস হইবে খণের পরীক্ষা তথা দেখিতে পাইবে।। হেনগুরু ভূমগুলে আর কোধা নাই। সভ্যকথা বলিলাম আপনার ঠাঁই । বিদ্যালাভে বাঞ্ছা যদি থাকরে অন্তরে। ত্বরায় যাউন সেই শুরুর গোচরে।। পথিকগণের মূখে শুনিয়া বচন। হৃদয়ে প্রসূম হয়ে ছায়ার নন্দন। সবারে সম্ভাষ করি সূর্য্যের ভনয় গুরুগৃহে বাইবারে সমুদ্যত হয়।। পদত্রক্তে ধীরে ধীরে করিয়া গমন। বাটীর নিকটে ক্রমে উপনীত হন।। **দুর হতে গুরুদেরে দরশন ক**রি। করয়োড় পড়ে গিয়া চরণ উপরি।। ভক্তিভরে পদতলে করেন বন্দন। তাহারে হেরিয়া গুরু বিশ্বরে মগন।। **মনে** ভাবে হেনকপ কড়ু নাহি হেরি। দেবতা হইবে কিবা বৃথিবারে নারি । তারপর মিষ্ট ভাষে করি সম্ভাবণ। শুকুদের জিজ্ঞাসিল শনিবে তখন।।

কে তৃমি কহত ভদ্র কাহার সন্তাম। আসিয়াছ্ কোথা হতে কি বা তব নাম 📗 কোন দ্বিজবংশে তব হয়েছে জনম। বংশ উচ্ছ্যুলতা কার করেছ সাধন।। যদি চ মনুষ্যমূর্ত্তি নেহারি তোমার। ভবু হেন বোধ হয় দেবের কুমার । এ হেন দেবের শোভা অতি অনুপম। মনুষ্য মাঝারে কভু না করি দর্শন।। আসিয়াছ মম পাশে কিসের কারণ। ব্যক্ত কর অকপ্রট্র আমার সদন।। বৃবিতে পেবেছি আমি ভূমি মহোদয়। মহৎ বংশেতে জন্ম বরেছ নিশ্চয়।। গুরুর এতেক বাক্য করিয়া প্রবণ ভক্তিভরে নতশিরে সূর্য্যের নকন।। প্রণাম করিয়া পদে একান্ত অন্তরে কহিতে লাগিল কথা অতি ধীরে ধীরে। ওন শুন শুরুদের করি নিবেদন। ব্রহ্মার্থি কশাপ বংশে আমার জনম। শরণ লইনু জামি ভোমার সদনে। শিষ্য তব হনু আমি কহি তব হানে।। ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নাহি অভিপ্ৰায়। নিয়ত রহিব তব চরণ সেবায় ,। তোমার নিকটে প্রভূ করি অবস্থান। নিয়ত রহিব ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান।। সংকর করেছি আমি আগন অন্তরে। কিছুকাল রব আমি ভোমার আগতের।। ভক্তি ভাবে তব পথ করিব সেবন। অনুমতি চাহি ইয়ে ওহে মহাদ্বন।। শনির এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবশে। **বাচস্পতি গুরুদেব করে তার স্থানে** !। তোমার মধুর বাণী করিয়া একা। পরম প্রীন্ডি অস্তরে সন্ডিল জনম।। পরম সুখেতে থাক আমার আগার হয়েছে হৃদয়ে মম আনন্দ সঞ্চার।

জোমারে রাখিব আমি অভীক ফডনে। হইবে ঝসনা পূর্ণ যাহা আছে মনে এত কহি গুরুদের শনিরে ডখন। আপন আব্রম মাধ্যে করেন স্থাপন। সানন্দ অন্তরে শনি রহেন তথায়। বিদ্যাশিকা দেন ওকু নিয়মে তাহায়। এই*রুপে* গ্রহবাজ দেব শনৈশ্চর। গুরুর গৃহেতে ধাকি সানন্দ অন্তর।। সার্জবেদ উপবেদ যতেক পুরাণ। মৰাদি সংহিতা শাস্ত্ৰ পড়িল ধীমান। শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব মেলিয়া জানিল। সৃক্ষ্ণ ভত্ত হাদিমাঝে ধারণ করিল। ঋষিপণ শুন শুন আমার বচন। অপ্লদিনে শনি সব করে অধারন 🖰 অম্লকাল মাথো সব শিশু শনৈশ্চৰ। ইথে নাহি হয় কেন বিশ্মিত অপ্তর। তাহার কারণ বলি করহ শ্রবণ গ্রহরাজ শনৈশ্চর অতি মহাদান । পরম তত্তজ্ঞ শনি অবনী মাঝারে , পিতৃকোপে পড়ি শনি বিভূদিন তরে। সমস্ত বিশ্বত প্রায় হয়েছেন তিনি। এইত কারণ মাত্র <del>গুন যত</del> মুনি।। যেদিন প্রসাম হয়ে দেব দিবাকর। আদেশ দেন যাইতে অবনী ভিতর। সেইদিন হতে পূর্ব্ব স্মৃতির উদয়। হয়েছিল মনে গুহে তাপস নিচয় । শাপ অবসানকাল প্রতীক্ষা করিয়ে। গুৰুগুহে আছে শনি পুথিবীতে গিয়ে। গুরুর গৌরেব পদ করিতে রক্ষণ। পৃথিবীতে শুনি দেব করেন গমন । শুকুদোবা ৰলে শনি অতি অল্পদিনে শিখিল সকল বিদ্যা শুরুর সদনে।। তারপর করয়োতে করিয়া বন্দন। নতশিৰে <del>ওক্লনেৰ কাহেন বচন।</del>।

নিবেদন ওহে প্রভু চবণে তোমার। মলোবথ পূর্ব এবে হরেছে আমার।। তোমার প্রসাদে শান্ত্র করি অধ্যয়ন সভিয়াছি সৃদ্ধ তত্ত্ব ওহে মহাযান।। এখন নিবেদি প্রভূ তোমার চরণে বাসনা করেছি যেতে আপন ভবনে । কিবা তব অভিলাষ বলহ এখন। দক্ষিণা স্বৰূপ ভাহা করিব অর্পণ।। এমন বস্তু জগতে কিছুমাত্র নাই যাহা দিয়া ঋণহীন হইবারে পাই । তথ্যপি শকন্তি যত করিব অর্পণ। তবপদে এই মাত্র মম আকিঞ্চন।। পরিতৃষ্ট হয় কিন্সে তোমার **অ**ন্তর। কৃপা করি কই তাহা অধীন গোচব। দুৰ্ন্নভ পদাৰ্থ যদি সেই বস্তু হয়। তথাপি তাহাঁই দিব জানিবে নিশ্চয়।। মহাবিজ্ঞ তুমি লোকতত্ত্বে বিচক্ষণ। সুরাচার্য্য সম ব্রহ্মবিদ্যা পরায়ণ ।। আচার্যাত্তে আমি ভোমা করেছি বরণ। সর্ব্ব পূজা তৃমি দেব গুরুর উভম। অধিক বিলাব কিবা ওহে মহোদয়। ষা চাহিবে দিব ভাহা জানিবে নিশ্চয়।। এইব্রপে নানা স্তুতি করি শনৈশ্চর। মৌনতাবে অবস্থান করে তারপর।। মনে মনে ইচ্ছা তার লয়ে অনুমতি। অবিলয়ে সূরলোকে করিবেন গতি।। <mark>গ্রহরাজ</mark> এত ভাবি ভাস্কর নন্দন। নানামতে স্তুতিবাদ করিয়া তখন।। প্রশান্ত বদনে অগ্রে দাঁড়ায়ে রহিল। তরু আজা প্রতীক্ষা যে করিয়া থাকিল।। শনির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। শুকুদেব ক্ষণকাল মৌনভাবে রন। কিছু না নিঃসৃত হয় রসনা হইতে। মৃক সম রহে শুরু অধোবদনেতে।

অবশেষে হৃদে ধৈর্য্য করিয়া ধারণ। মধুর বচন করে করি সম্বোধন । শুন বৎস তব বাক্য শুনিয়া শ্রবণে। লভিনু পরম সুখ আপনার মনে।। ভক্তিমাখা তব বাক্য করিয়া শ্রবণ। পরম সম্ভণ্ট হৈনু ওহে মহাত্মন । যথেষ্ট দক্ষিণা হৈল ইহাতে আমার। আশীব্বদি কবি তোমা ওহে গুণাধার। মনোরথ সিদ্ধ তব হউক সত্ব। আপন অভীষ্ট স্থলে যাহ ক্রততর । বিশ্ব এক কথা বলি শুনহ বচন। কৌতৃহল জন্মিয়াছে জানিতে কারণ । সভ্য কথা বল দেখি ওহে গুণাধার। ছয়বেশী তৃমি কিনা নিকটে আগার।। গুরুর গৌবব রক্ষা করিবার তরে বাসনা থাকে যদ্যপি তোমার অন্তরে : তাহা হলে মিথাা কথা আমার সদন কড় না কহিবে বংস তুমি বিজ্ঞজন!। মথার্থ করিয়া বল কাহার সন্তান। আসিয়াছ কোথা থেকে মম বিদ্যমান। তুমি হুয়বেশী শ্বিজ নাহিক সংশয়। আমার মনেতে এই হয়েছে প্রত্যর।। বল দেখি ভাল ভাল ওহে মহাযান। হও কিনা হও তুমি দেকের নন্দন।। গুরুর এতেক বাক্য গুনিয়া শ্রবণে . শনি কহে ধীরে ধীরে বিনীত কানে 🕆 গুরুদের গুন গুন আমার বচন। আচার্য্য পদেতে তোমা করেছি বরণ।। তথন অসত্য নাহি বলিব ডোমার। বলিব প্রকৃত কথা মম জভিপ্রায়।। দেবতত্ত্ব বিশারদ যত সুনিগণ। ব্রদা বলি যাঁরে সদা করে সদ্বোধন । বিষ্ণু বলি যাঁরে কড়ু ডাকে সর্ব্বজ্ঞানে কভু সম্বোধন করে শিব সম্বোধনে।।

**ক্ষ্মন বাঁহারে করে দেব** নারায়ণ। সূর্য্য বলি কভূ যাঁরে করে সম্বোধন।। আমার পিতা তির্নিই দেব দিবাকর ছারার উদরে জন্ম ওন ওরবর।। পিতার **আদেশে আমি তো**মার সদনে। ভক্তিভরে এসেছিনু বিদ্যার কারণে।। ডোমার প্রসাদে বাঞ্ছা হইল সফল। বাসনা এখন যাব আপনার স্থল । পিতৃপদ বছদিন না করি দর্শন। অনুমতি দিলে যা**ই তাহার স**দন । তোমার আদেশে গিয়া পিতার সদনে। প্রণমিশ্ব ভক্তিভরে তাঁহার চরণে।। শনির এতেক বাকা করিয়া একা। ভয়ে হর্ষে গুরুদেব বিমোহিত হন। বহি গেল **দেহে** তাঁর রোমাঞ্চ প্রবল। স্থানুবৎ রহিলেন অচল অটল । প্রকৃতিত্ব হয়ে পরে কছেন তখন ওহে বংস শুন শুন আমার কল। লোকাতীত গুণনাশি দেখিয়া তোমাণ্ড। বিশার ইইয়াছিল হাদর আমার। মেধাবিদী বৃদ্ধি তব করি দরশন। তোমার যতেক ত্বপ করি মিরীক্ষণ। হয়েছিল মনে মনে আমার নিশ্চয় নহেক মনুব্য তুমি দেরত। তনয় 🕕 লেকাতীত হেন শক্তি মানব শরীরে কভূ না থাকিতে পারে বৃঝিতে জন্তরে । সন্দেহ আছিল যত হাদয়ে আমার ভ**ন্ধন হইল তাহা ওহে ও**ণাধার।। তোমার প্রকৃত তত্ত্বএখন জ্ঞানায় অবগত হই তাহা কহিনু তোমায়।। তব পরিচয় এবে পাইয়া অপ্তরে। কৃতার্থ ২ইনু জামি কহিনু তোমারে।। ∮খন ⊎নহ বংস আমার বচন দক্ষিণা অর্পিতে বন্দি করেছ যনন।)

বাসনা করেছে যাহা আমার অন্তরে। সম্পূৰ্ণ করত ভাহা **ওছে গ্ৰহ্**বৰ ।। যাবত জীবন আমি কবিব ধারণ। অশুভ দৃষ্টিতে যেন না হই পতন।। অশুভ দৃষ্টি ভোমার আমার উপরে শ্রমেও কদাচ ধেন কভু নাহি পড়ে । এই যাত্ৰ চাহি আমি ভোমাৰ সদন। তার কিছু দ্রব্যে মম নাহি প্রয়োজন। খকৰ এতেক বাক্য গুনিয়া প্ৰবুণে **रिष्ट्रकोल दृद्ध मन्दि विनय देपरा।**। কোন কথা নাহি কহে গ্ৰহের ঈশ্বর মৌনভাব হয়ে বুহে চিন্তিত অন্তর ।। ভারপর ধীরে ধীরে বিনীত বচন। সহাস্য বদনে কহে গুরুর সদন।। প্রার্থনা করিলে যাহা ওহে শ্বিজবর। অসাধ্য আমার ভাহা গুন অতঃপর।। দিক্পালগণ আর গ্রহাদি নিচয়। কেইই স্বাধীন নহে জানিও নিশ্চয়।। নিয়তিব বাধ্য মোরা সকলে জানিবে। কি করিতে পারি মোরা নাহি পাই ভেবে।। শুকুর শৌরব তবু করিতে বক্ষণ। করেছি সংক্ষেত্র যাহা করহ শ্রবন। আমার বিরুদ্ধ দৃষ্টি ভোমার উপরে যাবত রহিকে প্রভু জানিবে অন্তরে। তাবত তোমার কষ্ট না হবে কখন। একদিন হবে যাত্র কন্ত উৎপাদন। প্রকোপ-দৃষ্টি সম্পূর্ণ একদিন হবে। মহাকষ্ট সেই দিন তুমি যে পাইবে 🕠 বিষম সৃষ্টে তৃমি হবে নিগতন। পরিত্রাণ পাবে শুন আফার বচন 🕕 আমার বচন মিখ্যা কড় না হইবে সত্য সত্য সজ্য ইহা অন্তরে জানিবে:। এতেক বচন বলি বুবির নন্দন। নড**শিরে শুরুপদে করিয়া রন্দন**।।

অন্তৰ্হিত হন তিনি দেখিতে দেখিতে। যান চলি অবিলাম্ব অম্বর পথেতে। পিডার চরণ পদ্ম করিতে দর্শন উৎসুক হইয়া চলে ভাস্কর নন্দন।। এদিকেতে বাচস্পতি ব্যাকুল অন্তরে চিন্তিত হইয়া রহে অবনত শিরে। শনির যতেক বাক্য কবিয়া স্মবণ। ব্যাকুল অন্তরে হন সকাতর মন।। দেববাক্য অনিবার্য্য ভাবি তারপর। অগত্যা রহেন স্থির করিয়া অন্তর।। তদবধি প্রতিদিন একান্ত অন্তরে। প্রত্যহ গণেন দিন অতি যত্ন করে ,। এইরাপে দিন গণি লয়ে শিষ্যগণ। অস্থির অস্তরে করে সময় যাপন। এইভাবে কিছুদিন অতীত হইলে। **একদা উ**ঠিয়া দ্বিজ হুতি প্রাতঃকালে । সন্ধ্যা আদি করি দ্বিজ্ঞ করেন চিন্তন। বছ চিন্তা করি শেবে বুঝে বিলক্ষণ।। টিন্তা করে মনে মনে গুরু শ্বিজবর অদ্য মম সবর্বনাশ ঘটিবে সত্তর।। যেদিন শনির কোপ হবে মোর পরে। যেরূপ বলিয়াছিলে শনিদেব মোরে। সেইদিন অদ্য এই নাহিক সংশয়। কি করিবে নাই জানি সুর্য্যের তন্য।। হায় হায় হতবিধি কি দোৱে আমারে। বিপদ সঙ্কু*লে ফেলে* না জানি জন্তরে । কি বলিব অধিক তোমারে এখন। মাহা ইচ্ছা থাকে মনে করহ সাধন । আজি বৃঝি নাহি আর আমার নিস্তার। অদৃষ্টে আছুয়ে কিবা বিধি জ্বানে সার । ব্যুচিন্তা এইভাবে করিয়া তখন বথাবিধি প্রাতঃকৃত্য করেন সাধন । সবৰ্ণবিদ্ধ বিনাশন নিত্য নির্ঞ্জনে **একান্ড অন্তরে ভাবে নিজ মনে মনে**া

অন্তর মাঝারে করে হরিকে স্মরণ। দ্যাময় কোথা হরি নিত্য নিরপ্তন। কে রাখিবে তোমা বিনাবিপদসাগরে। ওহে প্রভূ রক্ষা কর অধীন কিছরে।। তোমার চরণ-পদ্ম ভবে মাত্র সার। তোমার চরণে করি শত নমস্তার।। দয়াময় দয়া কর অধীন উপরে। তোমা বিনা বক্ষিবারে আর কেবা পারে 🚶 সবার অন্তরে আছ্ ভূমি নিরপ্তন। সবর্বসাক্ষী তুমি দেব নিত্য সনাতন।। আত্মরূপে থাক তুমি সবরে শরীরে। তোমার চবলে নতি করি ভক্তি ভরে। সম্মুখে নেহারি প্রভূ বিপদ সাগর . বক্ষরক্ষ ওহে প্রভূ দয়ার আকর।। নাহি জানি তোমা বিনা অন্তর মাঝারে তোমার চরণে নতি করি ভক্তিভরে।। শ্রীচরণে করি ভব শত নমস্কার। রক্ষরক্ষ ওহে দেব দয়ার আধার।। **এই**রুপে হরিপদ করিয়া স্বরণ। ভার পর ধীরে ধীরে শুরু বিঞ্জতম।। পৃষ্পকরণ্ডিকা হাতে লইয়া যতনে। শনৈশ্চর গ্রহরাজে ভাবি মনে মনে।। ধীরে ধীরে ভেয়াগিয়া আপন আশ্রম। পথিমাঝে পদত্তজে করেন গমন।। চলি যান ধীরে ধীরে ব্যাকুল অন্তরে। উপনীত হন গিয়া কিছুমাত্র দূরে।। উপনীত হয়ে তথা করেন দর্শন। উপত্যকা শোভে তথা অতি মনোরম।। শোভিছে তথায় এক কুসুম কানন। রব করে কুহু কুহু পংকোকিলগণ।। মধুলোভে অলিকুল গুন গুন করে। বলিতেছে পূষ্প হতে গিয়া পূষ্পান্তরে।। স্থানে স্থানে কলকণ্ঠ দাত্যুহাদিকরি। শোভেতেছে কত পক্ষী শাখার উপরি।।

আনন্দ ভরেতে সবে করে কৌলাহল সঙ্কুলিত করি**তে**ছে যত বনস্থল।, কানন মাঝারে শোভে দিব্য জলাশয়। ফটিয়া রহেছে তাহে কমল নিচয়।! কুমুদ কহ্যুর নানা জাতি পৃষ্পআদি। ফুটিয়া রয়েছে কত নাহিত্ত অবধি । বহিতেছে ধীরে ধীরে মলয় পকা অতিথিগণের দেহ করে আলিঙ্গন।। কত ওঞ্চ স্থানে স্থানে কিবা শোডা পায় আম-জাহ তাল আদি কি কব সবায় ।। ফলভরে অবনত পাদপের গ্রোণী। শোভিডেহে কিবা ওহে ওন ষতমুনি। স্থানে স্থানে বিদ্যাধর গন্ধবর্ব কিন্নর। মক্ষ আদি জ্বাহে কড কত বা অধ্বর।। গীতবাদ্য করে সবে আনন্দ অস্তরে। তালে তালে দিব্যঙ্গনা সবে নৃত্য করে।। উপভাকা শোভা সব করি দর্শন তরুদেব বাচপাতি বিমোহিত হন। ভবিতব্য মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে। প্রবৃত্ত ইইক ক্রমে পূম্প চরনেতে।। বীরবাহ নামে সেই দেশের ঈশ্বর। হেনকালে উপনীত কানন ডিতর তাঁহার সহিত সৈন্য কে করে গণন। যুগয়া কারণে আসে গহন কানন।। অতি শিশু পুত্ৰ এক সঙ্গেতে আছিল রক্ষা করে চারিদিকে রক্ষক সকল।। সেই সস্তান অলক্ষ্যে হইল হরণ রক্ষকেবা না দেখিল কিছা পৌবজন । পুত্রের হরণ ভনি মহিলা সকলে। ক্যনিয়া আকুল হয় ব্যাকুল অন্তরে। হরণ বার্ডা পুরের করিয়া শ্রবণ। ৰীরবাহ রাজা হয় ব্যাকুলিত মন।। যুগপৎ শোক রোষ উদিয়া অন্তরে। একান্ত বিমুখ করে দৃপতি প্রবরে।।

অধরোষ্ঠ ঘনঘন ইইল কম্পন। অধরে অধ্য় রাজা কররে দংশন 🚦 ভূত্যপ্রপে রঞ্জিপণে নগরপালকে। রোষাদ্ধ ইইয়া রাজা খনঘন ডাকে।। আজ্ঞামাত্র উপনীত অনুচৰপণ। সবারে আদেশ করে নূপতি তখন।। অবিলৱে চতুর্দিকে বাইয়া সকলে পুত্র অন্বেষণ কর একান্ত অন্তরে । রাজার আদেশ পেয়ে যত ডৃত্যগণ। অবিলয়ে চারিদিকে করিল গমন । কড স্থান অন্নেষণ করিল সকলে পুরের সন্ধান নাহি পায় কোনস্থলে।। শোকের সাগরে সবে হয় নিমণন। কি করিবে কোথা যাবে ব্যাকৃলিত মন।। ছাড়িয়া প্রাণের আশা অনুচরগণ। চীৎকার করিয়া সবে করয়ে রোদন । কোনমতে কিছুমাত্র না দেখি উপায় রোদন করিয়া সত্বে ব্যাকুলিত কায়। পরস্পর মুখ সূবে করে নিরীক্ষণ জীবনে হতাশ হয়ে করন্তে রোদন।। কান্দিতে ক্যন্দিতে সবে ফিব্লিয়া জাসিল। বীরবাহু তাহা দেখি মুর্ক্ছিত হইল। বোবেতে অধীর হয়ে পরে নরপতি লোহিত লোচনে সবে কহিছে সম্প্রতি ।। *स*्थान् रुपान् क्वर्यस्त्रता कामात्र कन्त । কি জন্য ভোদের বল করেছি পালন।। আমার পুত্র কোখায় বলহ সকলে। তাহারে রাখিয়া বন্দ কি হেতু আদিলে। আমার বাক্য এখনো করহ শ্রহণ। অবিলয়ে পূত্তে মোর কর অদ্বেষণ। নদীর পুলিনে সবে যাহ ত্বরা করে নিকৃঞ্জ কানন ক্ষেত্র পর্বেত গহুরে।। ঋষিৰ আশ্ৰম যথা করিবে দর্শন সর্ক্ত্রে আমার পূত্রে কর অন্তেবণ।।

বলিব অধিক কিবা তোদের গোচর। পুত্রের কারণে সবে যায় দ্রুততর ।। পুত্রেরে লইয়া নাহি কৈলে জ্ঞাগমন। সবার মপ্তক আমি করিব ছেদন। আমার আদেশ নাহি যে জন পালিবে অচিরে শমন গৃহে সে জন যাইবে । ব্রাজার এতেক বাকা করিয়া শ্রবণ। চিস্তিয়ে কাতর হয় অনুচরগণ । কোথা যাবে কি করিবে না দেখি উপায় বীরে ধীরে পদব্রঞ্জে সবে বাহিরায়।। ডীষণ মৃরতি যন্ত কিন্ধর নিকর পুত্র **অম্বেষণে** যায় কানন ভিতর ৷ কেই কেহ গ্রামে গ্রামে অবেষণ করে। নিকুঞ্জে নির্ধরে আর পর্বেত কন্দরে।: চারিদিকে সাবধানে করি নিরীক্ষণ. পুঝ অনুপুঝারূপে করে আক্রহণ : এইরূপে নানাস্থানে ভ্রমিতে ভ্রমিতে পূৰ্ব্ব উপত্যকা পাশে আগত ক্ৰয়েতে,। উপজ্যকা পাণে সেই সুরম্য কানন উপনীত তথা আসি অনুচরগণ।। এদিকে উদারমভি শুরু মহোপয়। ভাবিতেছে তথা বসি ভাগ্যের বিষয়।। নিজ ভাগ্য বিপর্যায় করেন চিত্তন নিজ হাতে শোভিতেছে কুসূম ভাজন ,। ধীরে ধীরে মৃদু মন্দ চরণ সঞ্চারে উদ্যান ইইতে গুরু আসেন বাহিরে।। দুর্দৈবি মহিমা কিবা অতি চমৎকার। ভাবিলে সকলি-মিথ্যা অসার সংসার।। ধীরে ধীরে শুক্তদেব করেন গমন হাতেতে ছিল তাঁহার কুসুম ভাজন।। কি আশ্চর্য্য দেখ দেখ তাপস নিকর। বাচস্পতি যতদুর হন অগ্রসর।। পুষ্প করন্ডিকা হজে প্রতিপদে তাঁর। ৰুক্তবিন্দু অবিরল বহে খবধার।।

বাজ অনুচর যত তথায় আছিল। রক্তবিন্দু তাহাদের নয়নে পড়িল । হেরিয়া সবার মনে লাগিল বিস্মর। ভাবে মনে একি হেরি আশ্চর্য্য বিষয়।। সশঙ্ক ভাবেতে পরে অনুচরগণ। গুরুদেবে আসি ক্রমে করিল বেস্টন। সশঙ্ক ভাবেতে সবে আসিল নিকটে। সেইন করিল ক্রমে চারিদিক বটে।। কিন্ত ব্রহ্মতেকে দীপ্ত গুরুর আনন। কার সাধ্য তাঁর দিকে করে নিগ্রীক্ষণ। জিজাসা করিতে তারা কিছু নাহি পারে। পুত্তলিকা সম সবে অবস্থিতি করে।। কণ্ঠদেশ ভদ্ধ ষেন হৈল সবাকার। শাপ ভয়ে ভীত সবে কাঁপে অনিবার ।। বিনত মন্তকে শেষে অনুচৰগণ। ধীরে ধীরে করযোড়ে কহিল বচন।। ভগবান কি বলিব নিকটে তোমার। নরাধম মোরা সবে কিঞ্চর রাজার।। সতত নিৰ্মাল যথা ভাগীরথী ছল ৷ ডুলীয় জদয় তথা অতীব বিমল 🗈 না পারি কড় আসিতে আপনার কাছে। রাগ ছেষ আদি করি যত রিপু ভাছে।। আপনাদিপের অতি বিমল অন্তর ৷ রাগ দেব নাহি থাকে তাহার ভিতর।, সেই হেতু মোরা সবে সাহসী হইয়ে জিজ্ঞাসিছি এক কথা অতীব বিনয়ে।। জিঞ্জাসা অযোগ্য বটে বুঝিবারে পারি। অগত্যা তথাপি কিন্তু ভিজ্ঞাসা যে করি। শুন প্রভু আমাদের এই নিবেদন , বীরবার এদেবের অধিপতি হন।। সঙ্গে করি শিশু পুত্র সেই মহারাজ। আসিয়াছিল এই কাননের মাঝ । চারিদিকে রক্ষী ছিল কে করে গণন সেই শিশু তবু কিন্তু হয়েছে হরণ।।

কে হয়িল কেবা নিল কেহ নাহি ছানে। তস্করে *লইবা* শিশু গেছে কোন খানে। এই হেডু মোরা যত অনুচরণণ . চাবিদিকে রাজসূতে করি অন্নেমণ । বুর্ভাগ্য মো**লের** কিন্তু ওহে মহোদর। কুত্রাপি না পাই সেই রাজার তন্য । এ হেতু জিজ্ঞাদা করি ওহে মহাস্থান্ সত্য করি দয়াগুণে বলুন এখন ।। পুষ্প করণ্ডিকা শোভে আপনার হাতে বল প্রভূ সভ্য করি কিবা আছে ইথে। উহা হতে রক্ত ধারা হ**েচছে গ**তন ইহার কারণ কিবা কহ ভগবান। এইমাত্র নিবেদন ওহে মহোদয়। সত্য করি দেহ এবে তথ্য পরিচয়।। এত শুনি বছস্পতি চকিত হুদয়ে ফুলের সাজির দি**কে দেবেন** চাহিয়ে । দেখিলেন কবণ্ডস্থ কুসুয় নিচয় শোণিতে হয়েছে রক্তবর্ণ সম্পায়। তাহা দেখি হতবুদ্ধি গুরু বাচস্পত্তি। ভয়েতে হলেন হেন পুন্তলি মূরতি। অড্ত বিষয় ক্রমে করিয়া চিপ্তন। বিলুগু ইইল <mark>তার চে</mark>তনা তথন । প্রচণ্ড কায়ুক কেপে ধূম সহকারে। রম্ভাতরু পড়ে যথা ভূমির উপরে। কাঁপিতে কাঁপিতে তথা সেই ওঞ্চবত্ৰ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ধরণী উপর। এইরাপে বিপ্লবর বিসংজ্ঞ হইয়ে ধবাতলে ফান পৃড়ি বিকল হৃদয়ে । কাজে কাজে হস্তস্থিত কুসুম ভাজন স্থলিত ইইয়া পড়ে ভূওলে তখন। যেমন পড়িল উহা ধরণী উপরে আশ্চর্য্য গুনহ কিবা যটে তারপরে।। চমকিত হয়ে সবে করে দরশন পৃষ্পকরন্তিকা মধ্যে রাজার নন্দম।

অপহতে রাজসূত ছিল্লশিরা হরে ৷ করণ্ডিকা মাঝে শিশু বয়েছে শুইয়ে । কুমারের অঙ্গে শোড়ে নানা অভেরণ। কত মণি মাণিক্যাদি কে করে কর্নি । মহামূল্য অলঙ্কার হড়ায়ে পড়িল। তাহা দেখি সবে হৃদে আশ্চর্য্য মানিল আশ্চর্য্য ঘটনা সবে কার্ন্ত দর্শন , বিস্ময় সাগর মাঝে হয় নিমণন মীমাংসা কবিতে কেহ কিছু নাই পারে। ভয়েতে কাতর সবে মানা চিপ্তা করে। **অণতা৷ তাহার পর অনুচরণণ।** ছিন্ন শিরা কুমারেরে কবিয়া গ্রহণ। ন্ধন্ধে আরোপণ করি বৃদ্ধ বিপ্রববে। উপনীত হয় গিয়া রাজার গোচরে।, রাজার নিকটে আসি অনুচরগণ কাদিকে কাদিতে সবে করে নিবেদন 🗇 ঘটিয়াছে যত সব অঞ্জুত ঘটন নিবেদন করে সব যত বিবরণ। ওনি অনুচর মূপে যত বিবরণ। রাজার হ্রদেয় হয় বিস্ময়ে মগন । নমোধন করি পরে অমাত্য প্রবরে। কহিলেন নৃপবর সুমধুর খরে ভনতন মন্ত্রীবর আমার বচন। সদস্যজনেরা সবে কবহ প্রবদ। সৃক্ষ্ম ডক্তানী ইও ভোমরা সকলে তোমাদের বৃদ্ধিমন্তা খ্যাত ভূমগুলে মম কিঙ্করেবা যাহা করিল ফর্নি। আপনারা তাহ্য সব করিলে শ্রবণ্। এখন কর্তব্য যাহা করহ বিধান। বিচার করিরা দেখ ওহে মতিমান। বিশ্বয়ে নিভান্ত আমি হয়েছি মগন। হতবৃদ্ধি ইইয়াছি ওন স্বৰ্বজন। এহেতু ডোমরা সবে করহ বিচার . মীমাংসা করিয়া দেখ কিবা হয় সার।

তোমরা সকলে হও জ্ঞানীর প্রবর সৃক্ষবুদ্ধি বিরাজিত সবার অস্তর।। বিশুদ্ধ চরিত্র সবে অতি মতিমান্। বিবেচিয়া কর সবে উচিত্র বিধান।। অন্তভ ঘটনা যাহা হইল ঘটন ইহার কারণ সবে কর অন্বেষণ।। রজার আদেশ গুনি অমাত্য প্রবর। সদস্য আছিল যত সভার ভিতর। একবাকো রাজপাশে করে নিবেদন। মহারা**জ কুপা করি করহ প্রবণ** : অজুত ঘটনা ৰাহা হেরিনু নয়নে . ইঁহার কারণ কিছু না যার কহনে।। কিছুই ইহার তথা বুঝিবারে নারি। কিরূপে বলহ নৃপ মীমাংসা করি। কিছুই করিতে নারি বৃদ্ধির গেচের বিশেষ করিয়া বলি শুন নুপবর।। অতি বৃদ্ধ এই বিপ্ৰ হতেছে দৰ্শন। প্রশান্ত স্বভাব অতি তপঃ পরায়ণ । বৃহস্পত্তি সম <mark>ইনি বিখ্যাত</mark> সংসারে । अवर्धना अवर्रत भागा छ।त्न अवर्रनतः।। সামান্য লোভের কণ হয়ে এইজন বিনম্ভ করিবে বাজসূতের জীবন ৷ অলম্বার লোভ হবে ইহার অন্তরে। সম্ভব নহেত ইহা নিবেদি তোমারে। আরো এককথা নৃপ করহ বিচার। আছিলেন এই বিপ্র পথর্মত মাঝার।। <del>ঈশ্ব</del>রের আরাধনা করিবার তবে। চয়ন করিতেছিল কুসুম নিকরে।। বহুদূরে আপনার **অন্তঃপুর মা**ঝে। বাজসূতে যেরেছিল রক্ষক সমাজে। অতঃপুরে ক্রীড়া করে রাজার নন্দন বছদূরে করে বিপ্র কুসুম চয়ন।। ক্রিকপে হরিবে শিশু এই বিপ্রবর। সন্তব নহেত ইহা ওহে নববর

জ্বধচ বিপ্লের পুষ্প করগু ভিতরে। ছিন্নশির রাজশিশু সর্ব্বজনে হেবে .। উহা মধ্যে আছে যত অঙ্গ আভরণ। ইহার নিপৃত তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম 🕦 নিগুঢ় কারণ আছে ইহার ভিতর মানুষের নহে বোধ্য ওহৈ নুপবর । এইরূপে রাজমন্ত্রী সভাস্থ সকলে অজুত ব্যাপার লয়ে নানা তর্ক করে।। হেনকালে বাচস্পতি বিপ্ৰ মহোদয়। চেতনা লভিয়া ক্রমে প্রকৃতিস্থ হয়।। ললাটে দুকুটি কবি বিপ্রের নন্দন। উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করি করেন চিত্তন।। শনির পূর্বের কথা ভাবি মনে ফলে। চিডিভ অন্তরে রহে উল্গত নয়নে।। নরপতি ভাহা দেখি অমাতা প্রবর। আর ফত লোক হিল সভার ভিতর।। নীরত ইইয়া সবে শ্লৌনভাবে রয় নাহি কথা সরে মূখে বিকল হুদর।। নিস্তব্ধ হইল যত সভাসদগণ। বাচস্পতি একচিত্ত ইইয়া তখন ,। ম্বাব করে শনিদেবে একান্ত অন্তরে কোথা শনি গ্রহরাজ নমামি ডোমারে।। সূর্য্যের নন্দন তুমি গ্রহের ঈশ্বর। নমস্কার তব পদে ওহে গ্রহ্বর।। পুনঃ পুনঃ নতি করি তোমার চরণে। কৃপা কর কৃপ। দৃষ্টি করহ অধীনে। বিপদে করহ রক্ষা তুমি শনৈশ্চর। তোমার অধীন আমি ওহে গ্রহবর।। দ্যোতিবর্ষন্ত যত আছে জগত মাঝারে। তাহার আধার মিনি খ্যাত চরাচরে।। যেই দেব কালরূপে বিরাজিত হয় কাল শক্তিরূপী বিনি যিনি মহোদয়।। ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শিবরূপী যেই মহাস্থন্। সংসার জগত বিনি করেন পালন।;

সমস্ত জীবের অন্তরাস্থা বলি যারে জগতের অজকার মেই দেব হরে । তমোনুদ বলি যাঁর বিখ্যাত আখ্যান। নারন্নেণ বলি যিনি খ্যান্ড সর্ক্সনু।। ফ্রেই দেব দিবকের বিদিত সংসারে। তাঁর পুত্র শলৈশ্চর **জ্ঞানে** স্বর্বনরে। ভাস্করের রূপান্তর শনিদের হ্ন। ভক্তিভাবে সেই গ্রহে করেছি স্ববণ।। ওহে সৌর শুন শুন আমার কলে। অখণ্ড বিক্রম তব বিখ্যাত ভূবন 👍 তোমার ভূকনা নাহি জগত সংসারে। জনম লয়েছ ভূমি ছায়ার উদরে । ওছে দেব রক্ষা কর বিপদ সাগরে। তরিতে সহায় তুমি হও হে জামারে । নিজ সত্য রক্ষা কর ওহে মহোদর বিপদ হেরিয়া মম বিকল হৃদয়। সকোপ দৃষ্টিতে তব হয়ে নিপতন। অভিভূত হয়ে যাই গুহে মহাত্মন্ । কৃপাকর কৃপামর অধীন উপরে। রক্ষা কর দীন জনে বিপদ সাগরে।। ছানিরাছি শাস্তঞ্জানে তৃমি মহাধুন। সূর্যোর দিজীয় মৃত্তি ভূমি সাধুজন।। সুপ্রসন্ন হও তৃমি যাহার উপকে। সেইজন ভাগ্যবান এন্তৰ সংসারে।। সামান্য মানব যদি হয় সেই জন। তবু ভাগ্যশালী হয় **ওহে মহাস্ম**ন্ । শৃপ্রসন্ন হও তৃমি যাহার উপরে। রাজ রাজেশ্ব সেই এ ভব সংসারে। সর্ব্বত্র সম্মান পায় সেই সাধৃজন ভাহার সাদৃশ্য নাহি এ তিন ভূবন।। মর্ত্তালোকে সেইজন করি অবস্থান। পরম সুখেতে রহে ইন্দের সমান। হস্তী অশ্বরণ জার পদাতি নিচয় চতুর**ন সেনা ভা**র অনুগত বয় ।

অতুল ঐশ্বর্য্য হয় তাহার আগারে। সক্তিন সর্বাহে তারকা মনেছের।। অতি দীনহীন মৃঢ় যেই অভান্ধন তাহারে করুণা যদি করহ অর্পণ 🕦 তোমার প্রসাদে সেই লভয়ে সম্বান মহাবীর হয় সেই শান্তের প্রমাণ । তাহার সমান কোগী না রহে ভূবনে বুদ্ধিমান হয় সেই খ্যাত সর্বস্থানে। শুন শুন শনৈশ্চর আমার বচন কৃতাঞ্জলি করি আমি করি নিবেদন । সুপ্রসর হও দেব আমার উপরে চরণ বন্দনা তব করি ভক্তি ভরে। ডোমার কোপেতে াড়ে ফেই নরাধম দুভাগ্যের শেষ তার না রহে তখন ঐশ্বর্যোতে পরিব্রষ্ট হ: এফেশারে। নিমগ্ন ইইয়া পড়ে শোকের সাগরে । মানুষের কথা থাক দেব দৈত্যগণ। তোমার কোপেতে লক্ষ্মী মা পায় কখন। যক্ষ রক্ষ সিদ্ধ আদি অথবা কিন্ধর। উরগ <del>অঞ্চর। কিবা আর</del> বিদ্যাধর।। কেহ নাহি রক্ষা পায় তব কোপানলে নিমজ্জিত হয় সেই বিপদ সলিলে। অধিক বলিব কিবা ওচ্ছে মহাম্মন মহাযোগী তুমি দেব সূর্য্যের নদন। বক্রভাবে ডুমি কর বটাক্ষ ফাহারে হতবুদ্ধি হয়ে পেই রহে একেবারে।। জীবমৃত সম হয় সেই অভাজন। অধিক বলিব কিবা ওচ্ছে মহাঝন।। ব্দনার্শন গ্রহরূপী তৃষি যোগেখর। পুনঃ পুনঃ নতি করি ওহে গ্রহবর। সুপ্রসর হও দেব জানার উপরে কৃপা করি কৃপা কর দীন হীন নরে।। তোমার অসাধ্য নহে জগত মাঝার পুনঃ পুনঃ নতি করি চরলে ভোমার।

অষট যটাতে পায় ভূমি মহাত্মন্। বলেতে তোমার সম নাহি কোনজন । অতৃন্ধ ঐশ্বর্য্য হয় তোমার কৃপায়। কটাক্ষে নাশিতে পার অধিল ধরায়।। ভূমি সুপ্রসায় হও যাহার উপরে। ভাহার ভাবনা কিবা এ তিন সংসারে।। বিদ্যার্থী লভয়ে বিদ্যা ভোমার কৃপায় . ফ্শুস্কামী পায় যশ আসিয়া ধরায়।। কামার্থীর কাম পূর্ণ তোমা হতে হয়। ধনার্থীর ধন হয় নাহিক সংশয় । অধিক কিবা বলিব ওহে মতিমান। বিপদ সাগরে মোরে কর পরিত্রাণ। এইরাপ স্তব করে গুরু বাচস্পত্তি। এদিকে সম্ভুষ্ট হন সূর্য্যের সম্ভুতি।। গুরুর এতেক স্তব করিয়া শ্রবণ। প্রম সম্ভুষ্ট হন ভাস্কর নন্দন 🗤 শুন্যমার্গে অবস্থিতি করে শনৈশ্চ% : ধীরে ধীরে শুরুদেবে করেন উত্তর। গুনিতে পাইল সেই দেশের রাজন। সভান্থ সকলে ভাহা করিল শ্রবণ।। জলদশস্তীর রবে শনিদেব কয়। ওন ওন মম বাকা গুরু মহোদয়।। রাজারে ডরাতে আর নাহিক কারণ। ভাহার বৃত্তান্ত বলি করহ শ্রবণ।। তত্ত্বক্ত পুরুষ তুমি বিদিত সংসারে। গুরুত্বে বরণ তাহে করেছি তোমারে।। তোমার নিকটে মিথ্যা না বলি কখন। তোমারে বঞ্চিত মম নাহি প্রয়োজন। আমার নিকটে যথা চেয়েছিল বর। স্মরণ করহ তাহা ওহে দ্বিজবর ।। মম বক্রদৃষ্টি হেতু যত কট্ট হবে : দিনেকে তাহার ফল সকলি পাইবে।। এই কথা বলেছিনু কবছ শারণ। আছি সেই দিন তব ছিঞ্জের নন্দন।।

অতএব ক্ষোভ নাহি রাখিও অন্তরে। ভবিতব্য কেবা বল খণ্ডিবারে পারে।। এখন নিশ্চিত হও ওহে মহাত্মন। তৃত্বি চিরসুখী হবে গুনছ বচন।। আজীবন আর কষ্ট কন্তু নাহি হবে। এ শরীর দুঃখন্ডোগ কভু নাহি পাবে ।। আচার্যোরে এড বলি ছায়ার নন্দন। নৃপতিরে তারপর করি সংখ্যধন। শুনশুন কৃহিলেন ওচ্ছে নরপতি তুমি অতি বৃদ্ধিমান খ্যাত ব**স্মতী**।। ডোমার অধিক বলা নাহি প্রয়োঞ্জন। আমার বাক্য এখন করহ শ্রবণ । বাক্য আহার সবে শুনই সদৈরে। মন্ত্রীবর্গ যত আছে সভার ভিতরে।। মন্ত্রী সহ বিবেচনা করি নরপতি। উচিত করহ যাহা বুঝিবে সম্প্রতি : . নরপতি শুন শুন আমার বচন এই যে হেরিছ বৃদ্ধ বিপ্রের নন্দন।। মহা প্রাপ্ত বিদ্ধবর বিদিত সংসারে। আচার্য্যান্তে করিয়ান্থি জানিবে ইহারে।। করেছি ইহার পাশে বেদ অধ্যয়ন ভাহার পরেতে শুন যে হয় ঘটন।। অধ্যয়ন সমাপিয়া তার অবসানে। যথন চলিনু আমি আপন ভবনে।। দক্ষিণা চাহিলা গুরু মম সমিধান। বিন্তারিয়া বলি শুন নূপতি ধীমান।। সূর্য্যপুত্র গুন গুন আমার বচন। যদ্যপি দক্ষিণা নিতে করেছ মনন।। জান্তভ দৃষ্টিতে যেন না পড়িতোমার। এই মাত্র ফাগি আমি ওহে গুণাধার।। গুরুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। বলেছিনু এইরূপ ওনহ রাজন। ৷ একদিন মাত্র কন্ত লভিতে ইইবে কিছু সেই বিপদেতে পরে রক্ষা পাবে।।

বলেছিনু এইরূপ জানিবে রাজন। আজি সেইদিনে এই হয়েছে ঘটন। যাহা যাহা বলিলাম ওচ্ছে নৰপতি। এই বাব্দ সতা সতা কহিনু সম্প্রতি। **এখন বলিব যাহা কর**হ প্রাকা। কবিতে আছিল ক্রীড়া তোমার নন্দন।। খেলিতে খেলিতে শিশু হইয়া কাতর ধীরে ধীরে যায় অন্তঃপুরের ভিতর। অন্তঃপুর মাঝে পশি রত্ন কোষাগারে। শিশু সুখে নিদ্রা যায় শান্তি কলেববে। যদ্যপি বিশ্বাস নাহি হয় হে রাজন রত্ন গৃহে গিয়া শীঘ্র কর দরখন।। মারায় মুগ্ধ মোর হইরা তৎপরে ছিন্নশির হেরিয়াছ পূষ্পসাঞ্জি পরে। মম মায়া ভিন্ন নহে কিছুই অপর মম বাক্য শুন শুন ওচ্ছে নৃপবর ৰুল্যাণ কামনা যদি করহ অন্তরে অবিলম্বে পৃক্তা কর বৃদ্ধ বিপ্রবরে বিবিধ বসন আর বিবিধ ভূঞ্জন , অবিলয়ে বৃদ্ধ বিশ্রে কর সমর্পণ। বিশেব সম্মান কর বিহিত বিধানে। মঙ্গল ইইবে ইথে কহি তব স্থানে। বদ্যপি ইংগতে কর অন্য আচরণ অমশ্বল হবে তবে জানিবে রাজন। শনির এডেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে বীরবাছ পুলঞ্চিত নিজ মনে মনে । করযোড়ে করি পরে মানুষ ঈশ্বর বিনত মন্তকে কহে ওহে বিভাবর । কোন দেবপুত্র ভূমি বলহ বচন কেবা ভূমি জানিবারে করি আকিঞ্চন।। দেব দৈত্য কিংবা যক্ষ অথবা বিলয়। সিদ্ধজন হও কিম্বা হও বিদ্যাধর। গন্ধবর্ব উরগ কিন্তা রাক্ষস প্রধান কেবা হণ্ড সত্য করি ক্রু মডিমান

তোমার জ্বলম্ভ মূর্ত্তি করি দর<del>শ</del>ন। অনুষানে বৃঝিতেছি দেবের উত্তয়। কিম্বা নিজে অগ্নিদেব জলস্ত আকারে উদিত হলেন আসি গগন উপরে । বিষ্ণু অজ্ঞান যোৱা ওহে মহামূন্ আপনারে চিনিবারে না হই সক্ষম।। কৃপা করি জধীনেরে দেহ পরিচয়। চরিতার্থ হব তাহে ওহে মহোদয় । মহাগ্রহ সূর্য্য পুত্র শনি মহাত্মন্। রাজার এতেক বাহ্য করিয়া শ্রবণ।। প্রদ**ম হ**ইয়া করে তন নরপতি। বুঝিলাম ভূমি বটে অতি মহামতি তোমার কল্যাণ হবে নাহিক সংশয়। আম'র বচন মিথ্যা কভু নাই হয় । আমার আদেশ যেই করহ পালন তাহারে বিপদ নাই করে আক্রমণ। শুনহ এখন তৃমি মম পরিচয়। অন্ধব্যর নাশে হাঁর হইলে উদয় 🕠 সেহ দেব দিবাকর জনক আমার। শনিলেব হয়ে নাম সূর্য্যের কুমার।। ছায়ার উদরে মম হয়েছে জনম। প্রহরাজ বলি মোরে ডাকে সবর্বজন। এড বলি মৌনভাবে রহে গ্রহ্বর। প্রবণ করিয়া ডুস্ট হন নরেশ্বর।। শনির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। হাপি হতে ভয় সবে করে কিনৰ্জন। পুষ্ণকিও তনু হন সেই নবপ্তি তাঁথ্যৰ অন্তরে জন্মে অসীম ভকতি।। উর্জমুখে চাহি রাজা গগনের পানে স্তৃতিবাদে স্তব করে বিহিত বিধানে।। শনিদেৰে লানামতে প্ৰিয়া গুৰুন। বাচস্পতি পদতলে পড়েন তখন। অভিশাপ দেন পাশে গুরু মহামতি। এই ভয়ে ভীত হন সেই নর্ইগাত .

বুন্ধের চরণে পড়ি ক্ষণ্রিয় রাজন করযোড় করি কহে বিনয় বচন।। শুন শুন ভগবন নিবেদি ডোমারে। কোপ নাহি রাখ প্রভু অধীন উপরে। সূপ্রসন্ন হও দেব হইয়া সদয়। তব সম ধরাধামে নাহি মহোদয়।। অজ্ঞানের অপরাধ করহ মার্ল্জন। তুমি দেব মহাগুরু তপঃ পরায়ণ । আমাদের পুজনীয় তুমি মহাযতি তোমার ওপের প্রভু নাহিক অবধি। কোপ নাহি রহে প্রভূ ভোমার অন্তরে। তব কোপে নাহি ড্রাণ এভব সংসারে । যদি ক্রোধ হয়ে থাকে অধীন উপর। ক্ষমা কর নিজগুণে ওঠে বিপ্রবর। অজ্ঞানে করেছি দোষ করহ মার্জ্জন। চিরাধীন তব আমি ওহে মহাত্মন । উদারতা গুণে ক্ষমা কণ্ণহ আমাথে। পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণ উপরে।। আমরা জন্ধান মৃঢ় অতি নরাধম। সংসার নারার মুগ্ধ আছি স্বর্থক্র। **পরম ভত্তুজ্ঞ** তৃষি ওহে মহোদয়। ব্র**ন্দ্রনিষ্ঠ হ**য়ে সদা বয়েছ নিশ্চয়। যদি ক্ষমা নাহি কর এ অধীন জনে। কোথা যাব ভাহা হলে কাহরে সদনে।। ক্ষমণ্ডেণ রবে তবে শরীরে কাহার। ধহে প্রভু বল দেখি করিয়া বিচার।। কাহার শরণ মোবা করিব গ্রহণ। দয়া দান কেবা বল করিবে অর্পণ।। এইক্লপে বীরবাহ অবনীর পতি। নানামতে শুরুদেবে করে স্থাতি নতি।। তাঁহার অন্তরে তৃষ্টি করিয়া বিধান। অসংখ্য অসংখ্য দ্রব্য করেন প্রদান 🖽 বিধানে তাঁহার পূজা করেন সাদরে। কত দ্রব্য দেন তাহা কে গশিতে পারে। সবৎসা সহত্র ধেনু করেন অর্পণ। অসংখ্য অসংখ্য দেব বোমজ বসন।। হিরনায় আভরণ বিবিধ প্রকারে। অশ্বণজ দেন কত কে গণিতে পারে।। এইরাপে মরপতি অতি বিচক্ষণ। সমাদরে শুরুদেবে করেন অর্পণ।। পূজা পেয়ে বাচস্পতি আনন্দিত মতি। আশীবর্কদ করে কন্ত নৃপতির প্রতি।। তারপর অনুমতি করিয়া গ্রহণ। আপন আশ্রয়ে পুনঃ করেন গমন।। পরম সুখেতে পরে জীবন কাটায়। শনিগ্রহ আর নাহি আক্রমে তাঁহায় 🕠 এদিকেতে বীরবাছ আনন্দে মগনঃ রত্নগৃহে নিজ শিও করেন দর্শন।। সুখেতে নিদ্রিত শিশু রয়েছে তথায় হেবিয়া সকলে হয় পুলকিত কায়। মঙ্গল আচার কণ্ড করেন রাজন। অসংখ্য অসংখ্য ধন করে কিতরণ।। ব্রাহ্মণ ভোজন কত করান সাদরে। দীন দুঃখী ধন পায় রাজার গোচরে।। এইরাপে মনসূথী হইয়া রাজন। আপন নগরে পুনঃ করেন গমন।। চতুরুঙ্গ দেনা চলে সহিতে তাঁহার। পদভারে বসুমতি কাঁপে অনিবার। নগরে যাইয়া রাজা আনদের মগন। উৎসব করেন কত কে করে বর্ণন। ত্যদবধি নরপতি একান্ত অন্তরে। শনি আরাধনা করে অতি ভক্তিভরে। শনিবারে শনিদেব করেন পৃঞ্জন। বিহিত বিধানে পৃজা করেন সাধন। ভক্তিভরে শনিস্তব অধ্যয়ন করে। আর নাহি রাখে মতি কাহার উপরে।। এত বলি মিষ্টভাষে বিধির *নন্দন*। ঋষিগণে সম্বোধিয়া কহেন তখন।।

অধিক বলিব কিবা তাপস নিকর -শনির অসাধ্য নাহি জগত ডিতর। শনির মাহাত্ম্য বল কে বলিতে পারে। কভ কাণ্ড ঘটিয়াছে কড সাধুপরে।। ভবিতব্য যহা তাহা না হয় খণ্ডন। ললাটের লিপি যাহ। হইবে ঘটন।: জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা ভাপস নিকর করিনু বর্ণন ভাহা সবার গোচর। গ্রহ প্রতিকুল হয় যাহার উপরে। ভাহার দুর্গতি বল কে বলিতে পারে।। ভক্তিভরে ইহা ষেই করে অধ্যয়ন। তাহার যতেক দুঃখ হয় বিয়োচন । দুর্গতি বিনাশ পায় <mark>জানিবে</mark> তাহার। কুগ্রহ সুগ্রহ হয় শাহ্রের বিচার ।। ভক্তি কবি অধ্যয়ন করে থেইজন। শনিসেব তার প্রতি পরিভৃষ্ট হন। শনিকোপ নাহি হয় তাহার উপরে। मृत्थर्फ (अ छन भन धताप्र विक्टुड ।। ভারে রোগ শোক নাহি করে আক্রমণ। শান্তের লিখন ইহা না ধার বণ্ডন । পুরাদে মধুর কথা সার হতে সার। পড়িলে ভাহার হয় পুণ্যের সঞ্চার।। ভাই বলে বিভা কবি প্রব্রে মুদ্রমন সব ভাজি ভাব সেই সাধনের ধন ।



সূর্যানন্দন ও বীরসেনের কথা

গ্রহ বৃহস্পতি কথা আলোচিত হয়। ভক্তিতে শ্রবণ করি যত খহিচয়।

সনকাদি ঋষিগণ সানন্দ অন্তরে। পুনন্দ জিজাসা করে সনত কুমারে । নিবেদন শুন শুন বিধির নন্দন। ভোমারে বলিব কিবা তুমি মহাস্কন্ 🕡 প্রশংসা ডোমার কড করিব বননে। কি পূণ্য কাহিনী কৈলে সবার সদনে। মোদের পালসা পুনঃ হয় বলবতী , পুনন্দ বৰ্ণন কৰ ওহে মহামতি।। শনির মাহাত্মা কথা করিতে শ্রবণ। পুনক্ষ হতেছি মোরা উৎকণ্ঠিত মন । আর কারে কষ্ট দিল ভাষ্কব তনগ্র : প্রকাশ করিয়া কহ ওচে্ মহে;দর कात প্রতি কৃপা বারি করিল বর্ষণ। প্রকাশ করিয়া কহ ওয়ে মহাদান । ইংলোকে যাঁৱা যাঁৱা যাচেন কলাণ শনিরে কিন্তাপে তাঁরা করিকে সন্মান।। কিরূপ করিলে কান্ধ শনি তৃষ্ট হন প্রকাশ করিয়া ভাহ্য কহ মহাস্থন্।। হেন কিছু নাহি আর জগত মাঝারে তুমি যাহা নাহি জন আপন অন্তরে । সেই কথা বল বল ওহে মহাদান্ কার প্রতি তুউ হয়ে সূর্যোর মন্দন । তাঁহারে প্রদান কৈল বর অভিমন্ত। প্রকাশ করিয়া কহু কুমার সনং : এতেক বচন ডনি বিধির নন্দন। ঋষিগণে মিষ্টভাবে করি স্বস্থোধন।। কহিলেন তন তন অপূৰ্ব্ব কাহিনী . শনির মাহাত্ম কহি শুন বত মুনি।। বীরসেন নামে ছিল ক্ষত্রিয় রাজন কত কষ্ট দিল তারে সূর্য্যের নদন।। নিজ অধিকারে পেয়ে গ্রহ শনৈশ্চর। কত কষ্ট দিস শুন ডাপস নিকর।। তারপর তৃষ্ট হয়ে রান্ডার উপরে। মহাসুখী করেছিল জানিবে অন্তরে।

সেই কথা প্রকাশিয়া করিব বর্ণন : ন্তন তাহা মন দিয়া ওহে ঋষিগণ। বীরসেন মরপতি অতি বৃদ্ধিমান। তাঁহার সমান নাহি ছিল বীর্য্যবান : যুক্ত রাজা ছিল এই অবনী মণ্ডলে সবাকারে রেখেছিল নিজ করতলে। ঐশর্যোতে নাহি ছিল তাঁহার সমান। অমিতবিক্তম তিনি খাত সর্বস্থান। গুরুসেবা নিরন্তর করিত রাজন। বিপ্রগণে নিরম্ভর করিত অর্জন।। কুলবৃদ্ধগণে পূজা করিত সাদরে। সৎকার করিত সদা তত্বজ্ঞ সাধুরে।। এই হেব্ৰু ফুলসূৰ্য্য কহিত ভাঁহার। ত্তশের কথা তাঁর কি বলি সবায়।. তাঁহার মহিমা কল কে করে বর্ণন যখন নুগতি কোথা কবিত গমন।। শত শত কর তাঁর অনুগামী হৈত। চতুর্গ বল সদা সক্রেতে যাইত।। যখন যেতেন রাজা সমর অঙ্গনে কত সৈন্য যেত সঙ্গে না যায় কহনে।। হন্তী অধরথ আর কত বা পদাতি নাচিতে নাচিতে যেতো নাহিক অবধি।। কত সেনা অগ্রে অগ্রে কব্রিত গমন। সেই কথা এক মূখে কে করে বর্ণন :। ধনুকৈদৈ বিশারদ অন্য রাজগণ। সতত তাঁহার আজ্ঞা করিত গালন।। কিন্ধর সমান সদা বিনত বদনে। দীড়ায়ে থাকিত সবে রাজার সদনে।। শৌর্যাশক্তি প্রভাবেতে সেই নরপতি। একচ্ছত্র করেছিল এই বসুমতী :। একদা দুর্ভাগ্যবশে বীরসেন রায়। শনির কোপেতে পড়ি কত কন্তু পায়।। বীবসেন নরপতি শনি কোপানলে। আক্রান্ত হইয়া পড়ে বিপদ সলিলে 🗗

ক্রমেতে ঐশ্বর্য্য নষ্ট হইল তাঁহার। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি হৈল অন্থি মাত্র সার।। শক্রগণ ক্রমে ক্রমে করি আক্রমণ। কাড়িয়া লইল রাজ্য ওহে মুনিগণ। পলায়ন করে র'জা বন্ধুর আগারে। পাঞ্চালের নরপতি বিখ্যাত সংসারে।। অতুল ঐশ্বর্যপালী সেই নরপতি। বীরসেন তথা গিয়া করেন বসতি।। কালের কৃটিল পতি করি দরশন। কালেভে কত বা হয় আশ্চর্য্য ঘটন।। বীরসেন নরপতি অতুল বিক্রম। কাঁপিত যাঁহার ভারে এতিন ভূবন।। ব্রাজলক্ষ্মী শ্রম্ভ হয়ে সেই নরপতি 🛚 দীনদুঃখী সম আন্ধি করিছে বসতি।। নিজের জীবন বক্ষা করিবার ভরে। আশ্রয় লইল গিয়া পাঞ্চাল নগরে।। পাকাল রাজের কাছে লইল শরণ। পাঞ্চালের নরপতি বন্ধু তাঁর হন। বহুদিন পরে দেখা বন্ধুর সহিতে পাঞ্চালের নরপতি সবিশ্বয় চিতে।। বীরসেনে প্রথমতঃ চিনিতে না পারি। কত মতে তর্ক করে মনেতে বিচারি।। পাঞ্চালের নাথ মনে করেন চিষ্টন। একি হেরিতেছি হায় আন্চর্য্য ঘটন।। বীরসেন মম বন্ধু অমিত বিক্রম। ইল্রতুল্য ছিল সিদ্ধ দেশের রাজন।। কেন আজি এই ভাবে আমার আগারে। বৃবিতে না পারি কিছু আপন অস্তরে।। পরম ধার্ম্মিক তিনি জতি মহোদয়। তাহার ধর্ম্মজ্ঞ মাহি সম কেহ হয়। করিতেন পূত্র সমগ্রজার পালন। দূর্গতি হৈল এক্রপ ক্রিসের কারণ। এইকাপে বহুক্ষণ চিন্তিয়া অন্তরে। বিচক্ষণ রূপে রাজা বৃঝিলেন পরে।

বুঞ্জিলেন এই সেই সিন্ধু অধিপত্তি কালবলে হইক্লছে এরূপ দুর্গতি।। বহুদিন পরে বন্ধু করি দরশন আনন্দে উশ্বস্থ হন পাঞ্চাগ রাজন। অন্তিপ্তন সম্ভাষণা করিয়া সদরে জিঞ্জাসা করেন থরে সৈদ্ধব ঈশ্বয়ে। বহুদিন পরে সঙ্গে হৈল দর্শন। কিন্ত আন্ত কেন হেবি মলিন কদন। দীনদুঃখী সম কেন নেহারি তোমারে। পূর্বার্ত্রী নাহিক আর তবতনুপরে।। ধনুবের্বদে বিশাবদ তুমি একজন ইজ্র দম তুমি ভূমে অমিড় বিক্রেম। বীর্বাবান নাহি ছিল তোমার সমান দুরবস্থা হেন কেন কহু সভিমান। হায় হায় পরে বিধি ঞ্চিনের কারণ বসুর এরূপ দণা করিলে সাধন। সিন্ধুদেশ অধিপতি বলের অখার কবিত শক্রর মাথে চরণ প্রহার।। তাঁহার দুর্দ্দশা আজি কিসের কারণ। ञ्चमम विमीर्थ द्या कतिहा मर्गना। কি বলিব ওগো সথে এক্সণে ডোমারে। তোমার দুর্দ্দশা দেখি হৃদয় বিদরে । ভূবনে বিখ্যাত ছিল তোমার বিক্রম। ঞ্চেন আজি হেন দশা করি সর্গন 🕕 শক্রুর আনন্দ বৃদ্ধি করিলে ভূপতি। আমাদের চকে জল বহে নিরবধি : এহেন **দুদর্শনা বল কিসের কার**ণ। বলিত্র শীর্ডল কর বন্ধুর জীবন।। এরূপে জিঙ্কাসা করে পাঞ্চাগভূপতি। উক্তর নাহি কিছু করে নরপতি।. অধ্যেমুখে টোনভাবে করি অবস্থান। রোদন করিতে খাকে স্থাক্তা মড়িমান।। অবলা রমণী সম করেন রোদন। ক্ষপদরে ধৈর্য্য ধরি সিদ্ধুর রাজন।

শোকাশ্র মার্চ্জন করি দৃঃখিত অন্তরে: দৃংগ্রের কা<del>হিনী কহে পাকাল ঈশ্বরে</del>। ওহে সথে ওন ওন পাঞ্চাল ঈশ্বর। নুঃখের কথা আমার কি বলিব ভার।। দারণ দুর্দ্ধির ফবে করে আগমন। আশ্চর্যা ঘটন ঘটে জানিবে তথন 🕫 দুর্দৈর হস্তেতে কারো নাহি পরিব্রাণ। দুৰ্কৈৰ সমান কেহ নাহি বলবান।। মহাস্থা সূজন ঠেই অবনী মণ্ডলে। দুৰ্টৈৰ্দ্দৰ্য হইতে ৰক্ষা নাহি কোনকাৰে।। ধবাতলে যেইজন রাজ্যের ঈশ্বর। হেজন বিখ্যাত বলি মহাস্থা প্রবন্ন।। দুদৈৰ্যৰ বৰ্ণজঃ সেই ক্লাজহীন হয়। দুঃখের সাগরে ভূবি মহাকষ্ট পায়।। দুর্ভগ্যি আমারে এবে করি অক্রমণ। কবিয়াছে এই দশ্য করহ প্রবণ। বাজ্যবন্ট লক্ষ্মীশ্রন্ট হইয়া সংসারে। আসিয়াছি দীনৰেশে ডোমার আগারে 🕠 মিত্রগণ আজি খোরে করিয়া দর্শম শোকেতে কাওর হয়ে করেছি রোদন ৷ একদিন গুপ্তভাবে যত শক্রগণ আমার নিকটে সবে করে আগমন।। জীবিকার্ধি হয়ে আছে আমার জাগরে। কত মূখে দূৰে করে আমার গোচরে।। তাহাদের গুণরাশি করিয়া দর্শন। মন্ত্রীত্ব প্রাইতে আমি রানিনু ডখন। তাহাদের শৌর্য বীর্যা গান্তীর্য্যাদি হেনি। দিলাম মন্ত্রীত্বপদ মনেতে বিচারি । তারপর ছয়কেশী দুরাত্মা নিকর কুমস্ত্রণা দিতে থাকে ওহে নরবর।। মিএতার ভান করি কত কথা কয় সহজে দুষ্টের বৃদ্ধি বৃথিবাব ময় । কুমন্ত্রণা ভালে ক্রমে জড়িত ইইয়ে। **ट्रांग्य जात्त्व यथ विकल कामरा**।

হতবৃদ্ধি হয়ে মাই জানিবে ওখন। সে কথা বলিতে লজ্জা হতেছে এখন।। স্মরণ করিলে তাহা এখন অন্তরে। ভয়েতে রোমাঞ্চ হয় জানিবে শরীরে।। ধনহীন যবে হয় ভূমে কে:নজন। পরিত্যাগ করে ভারে আত্মীয় যেমন . সেইরূপ দয়াআদি বিচার শক্তি আমারে কবিল জ্যাগ ওহে নরপতি। আমার অন্তরে দরা আছিল তথন। দাক্ষিণ্যাদি শুন মোরে করিল বর্জন। বিচার শক্তি নাহি রহিল আমার ক্রমে ক্রমে সব মম হৈল ছারখার। অধিক বলিৰ কিবা ওহে নরপতি। কুহকীর হাতে পড়ি এতেক দুর্গতি। ক্রীড়ামূগ রাখে যথা বান্ধিয়া শিকলে 🤉 সেরাপ রাখিল মোরে কুহকী সকলে। কুমন্ত্রণা দিত মোরে পাপাত্মা নিকর তাহ্যদের বশ ছিল আমার অন্তর ।। হিতাহিত জ্ঞান নাহি ছিল মোর মনে। যা বলিত করিতাম কহিতব স্থানে। নাহি ছিল বিবেচনা অন্তরে আমার। অধিক বলিব কিবা গুহে গুণাধার। পুর্ব্বমন্ত্রী বন্ধু আদি যে কেহু আছিল। আমার ব্যাভার দেখি দৃঃখেতে ভাসিল।। অবিরল ভারা সবে করয়ে রোদন ! **দৃষ্টিপাড তাহে আমি না ক**রি কথন । অধীর ইইয়া তারা কান্দে নিরস্তর। শোকাশ্রন বর্ষণ করে ওহে নরেশ্বর। ন্তীৰ্ণ শীৰ্ণ ক্ৰমে ক্ৰমে হইয়া সকলে আমারে ছাড়িয়া সবে গেল নানা স্থলে।। বিলক্ষণ অবসর পাইরা তথন। কু-মন্ত্রণা দিতে থাকে কৃহকীর গণ।। কুটজাল ক্রমে ক্রমে করিয়া বিস্তার। রাজ্য ধন সব মম করে ছড়িখার ।

সিংহাসন হতে মোরে বিচ্যুত করিল। ভাগুদের আশা পূর্ণ সবর্বথা হইল : অগত্যা তেমন আমি হয়ে অসহায়। চারিদিকে আর কোন না হেরি উপায়।। বিবেডিয়া দেখমাত্র লইয়া সম্বল নিশাভাগে পলায়ন করি হীনবল।। পলাহন করি আমি আসিবার কালে। কত কন্ট প্রভিয়াছি ছিল যাহা ভালে সে সব বলিতে এবে রসনা অক্ষম পথিমাঝে ঘোরবন হয় দরশন।। হিংস্র জন্তুগণ ঘন অসংখ্য বিচারে মাবো মাবো চিৎকার ঘোর রব *কবে*।। কত দস্য হেরিয়াছি বিকট আকার তীক্ষুতীক্ষু অসি শোভে হাতে সবাঝার।। এসব বিপদ পথে করি দরশন। জন্মেছিল মহা খুণা স্বীবনে তখন।। আত্মহত্যা মহাপাপ জানিয়ে অন্তরে। অতি কষ্টে রেখেছিনু আপন শরীরে।। তারপর মহাকষ্টে কবি আগমন। আপনার কাছে আসি লভিনু শরণ।। কি বলিব সথে **আ**র তোমারে অধিক। ভাগ্যদেব প্রতিকৃষ হয় সবে ঠিক 🧃 নাহি কিছু বিদ্যাবৃদ্ধি থাকিবে তথন। শৌর্য বীর্য্য হয়ে খায় সমূলে নিবন।। মিত্র মূধে দৃঃখ কথা করিয়া শ্রকণ দুংখের সাগরে ভাসে পাঞ্চাল-রাজন। আডীব কাতর হয় তাঁহার অস্তর। মুখর্মুহ দীর্ঘশাস ফেলে নিরন্তর।। বালক সমান রাজা করেন রোগন বছকষ্টে ধৈর্য্য পরে করিয়া ধারণ।। আখাস প্রদান করি সৈত্তব ঈশ্বরে। বলিলেন গুন সধে যা বলি ভোমারে।। কালের বিচিত্র গণ্ডি জানে সর্ববন্ধন সমভাবে একরূপ না বহে কখন।।

এখন পড়েছ ভূমি বিপদ সাগরে। শুভদিন হবে পুনঃ অবশ্যই পব্লে । রাজ্য আৰু ঐশ্বর্যাদি হবে পুনরায় কালের একাপ গতি কহিনু তোমায় । যতদিন অনুকুল না হবে সময় . তাবত একানে রহ ওহে মহোদয়।। তব গৃহে মম গৃহে কিছু ভিন্ন নাই আমি ভূমি এক দেহ কহি তব ঠাঁই অবাধে এথানে ভূমিকরহ বসতি : প্রতীকা কর কালে গুহে মহামতি। আশ্বাস বাক্য এরূপ করিয়া প্রকা বীরসেন করে হৃদে ধৈর্য্য ধারণ।। সম্মত ইইয়া পরে বন্ধুর কথার। সুখেতে নিবাস করে জানিবে তথার।। বস্থার নিকটে সেই পাঞ্চাল-নগরে ; বীরসেন নরপতি নিবসতি করে।, সনত কুমার মুখে গুনি অতঃপর। অতি পুলকিত হয় ভাপস-নিকর । মিষ্টভাবে বারংবার করি সম্বোধন সনত-কুমারে করে যত ঋবিণণ।। পুণ্যকর উপাখ্যান শুনিয়া এবারে মোহিত হইনু মোরা জানিবে অন্তরে। যত গুনি তত ইচ্ছা হয় বলবন্তী বল বল ভারপর গুরু মহামণ্ডি।। বীরসেন পাঞ্চালেতে করে অবস্থান<sub>।</sub> কি যটিপ তারপর ওহে মতিমান। বল কল পূণ্য কথা করিব প্রাবণ ( ইথে হবে পাপ ধ্বংস ওহে মহাত্মন।। শুনিলে এসব কথা অতিভক্তি ভৱে। পাপ নাশ হয় তার শাস্ত্রের বিচারে।। পুনঃ পুনঃ কথামৃত যত করি পান। বাড়ে আরো তড ইচ্ছা ওহে মতিমান। ঋষিদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। भ**ध्त रा**ठतम करह विधित नवाग ।

ওন গুন ঋষিগণ বলি ভাব পরে। যেকাপ খটনা খটে পাঞ্চাল নগতে।। অতি পুণ্যকথা এই অতি মনোরয়। ওনিলে তাহার পাপ হয় বিনাশন।। ভক্তিভরে যেইছন করয়ে প্রবণ। পাতক তাহার দেহে না রবে কখন বিপ্রমুখে যেইজন গুনে ভক্তি ভরে ৰোগশোক নাহি থাকে তাহার শরীরে।. ভাহারে বিপদ নাহি করে আক্রমণ। প্রম পবিত্র কথা অভি মনোরম।। এহেন পবিত্র ক**ণা নাহি কোথা আ**র। ওনিলে ভাহার হয় পুদোর সঞ্চার । ৰ্থলিব অধিক কিবা ওহে ৰাধিগণ পুণ্যকথা একমনে করহ প্রবণ ।। এইরূপে বীরসেন পাঞ্চাল নগরে। সুথে দৃঃখে সখা গুঙ্ নিবসতি করে । দুর্ভাগা য**খন হয় ওহে** মুনিগণ কেল ছানে নাহি হয় সুখের ঘটন। ভাগাদোষে অকশাং পাঞ্চাল নগরে দূর্যটনা ষ্টে এক শুন্ তারপরে । সূর্বকার একজন ভান্যদেশ হতে। একদিন উপনীত রাজার সভাতে।। আনিল একটি হার ছাতি মনোরম। তাহার হাডেতে শোভে গুহে মুনিশণ । তেমন মোহন হার না হেরি কোথায় কাৰুকাৰ্যা কত তাহে কি কব সভাৱ।। স্বৰ্ণকার হাতে করি অতীক কতনে উপনীত স্বর্ণকার রাঙ্গার ভবনে।। রাজার আদেশে উহা করে আনয়ন। বহু যত্নে স্বৰ্ণকার করেছে গঠন।। মহিধীর মনঃতৃষ্টি করিবার তারে। দিয়াছিল মহারা**জ সেই স্বর্ণকারে** । রাজার আদেশে উহা করিয়া নিশ্রণি স্বর্ণকার অসিয়াছে সভা বিদায়ান ।

মনোহর কণ্ঠহার করিয়া দর্শন। **ভূ**निन রাজার মন রাজার নমন।। মন্ত্রী আদি যেবা কেহ সভা মাঝে ছিল। অনুপশ্ন হার হেবি সকলে ভূলিল!। এক দৃষ্টে হার প্রতি করে নিরীক্ষা। পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দেয় সংব্দিন। বীবসেন বসি ছিল সেই সভাগারে। অনুভ্য কণ্ঠহার নয়নে নেহারে।। আপনার পুরব্বিস্থা হইল সারণ মলোদুঃখে বক্ষ তাঁর হয় বিদারন 🕕 পূনঃ পূনঃ দীর্ঘশ্বাস ফেলে নরপতি আখাকে ধিকার দিয়া ভাবেন দুর্গতি ! অনিমেয়ে সেই হার করেন দর্শন। ফর্ণকারে ধন্যবাদ দেন অনুক্ষণ। হায় হায় দৈবগতি কি বলিল আর সিন্ধু অধিগতি যিনি গুণের আধার।। ষাঁহার আজ্ঞায় কশ ছিল রাজগণ। শোভিত করিত সেই রাজ সিংহাসন।। চতুরঙ্গ সেনা ফাঁর গমন সময়ে। অনুগামী হয়ে ষেত সানন্দ হৃদয়ে।। যাঁহার অবার্থ শর বিদিত ভূবন ৷ বীৰ্য্যবাদ শৌৰ্য্যশালী অমিত বিক্ৰম।। সেই নরপতি আজি পাঞ্চাল আগারে। নিভূতে আছেন বসি বিবয় খন্তরে।। দীনহীন দৃঃখী সম দেই বরপতি। পাঞ্চালের সভাগৃহে করে অবস্থিতি।। অধিরল শোক অশ্রু করে বিসর্জ্জন। কালের মহিমা হায় কি করি বর্ণন । ছ্মগতে এমন ব্যক্তি না হেরি কোথায়। কালবৰ্শ নহে যেই শুনহ সবায় 🕕 কান্সের বিচিত্র গতি কে ফেরাতে পারে। হেন জন নাহি এই জগত সংসারে । ইন্দ্রের সমান ছিল যেই নরেশ্বর। দীন হীন সম আজি সভার ভিতর।।

প্রাকৃত সমান বসি সভার ভিতর। বিবন্ধ বদনে আছে বিশ্বপ্ন অন্তর। তাঁহার এত্তেক ভাব করি দরশন। বৃবিলেন মনোভাব পাঞ্চাল বাজন।। দ্রুতগতি গাত্রেখান করিয়া সত্বরে ক্রতপ্তদ যান সিশ্বরা**ভে**র গোচরে।। মধুর বচনে তাঁরে করি সম্বোধন ধীরে ধীরে তাঁর হস্ত করিয়া ধারণ । দিবাহার কর্মদেশে দিলেন পরায়ে ভাহা দেখি সভাগণ বিশ্বিত হাদয়ে !: মন্ত্ৰী আদি পৌরবর্গ যত কেহ ছিল। তাহা দেখি সকলে আনন্দিত ইইল।। ধনাবাদ দেয় সবে পাংকাল বাজনে। সভা সভা নরপতি মানব ভবনে । ধন্য ধন্য এ বন্ধুত্ব করি দরশন। এ হেন বন্ধুত্ব নাহি এতিন তৃবন।। প্রকৃত মিত্রতা এই নাহিক সংশয : এহেন মিত্রডা অতি দুর্ন্নভ নিশ্চয়।. এই রূপ ধন্যবাদ দেয় কতজন হিংসাবশে কত জনে হয় ক্রুদ্ধমন। ধূর্ত্ত আর লোভী যারা সভার ভিতরে। হিংসাবশে তারা কহে অতি উচ্চঃস্বরে। হায় হায় কি ঘটনা করি দরশন। উপযুক্ত নহে ইহা ওন সৰ্ব্বজন।। রাজকণ্ঠ যোগ্য দেখি যেই কণ্ঠ হার। রানীর কঠের যোগ্য এই স্বর্ণহার।। লে হার অর্পিল রাজ্য হতভাগ্য *গলে*। উপযুক্ত নহে ইহা বৃক্তিনু সকলে । দবিদ্ৰ গলেতে ইহা শোভা নাহি পায়। এই হার শোভা পায় রাজার পলায়।। দুঃশ্বের বিষয় আজি করি দরশন। লক্ষ্মীছাড়া গলে হার নেহারি এখন।। হর্ত্তগণ এইরূপ করয়ে চীৎকার। কিন্তু যাব্রা সাধু ছিল সভার মাঝার ।

প্রশংসা করে তাঁহারা সানন্দ অন্তরে। বলে হেন প্রেম নাহি জগত ডিডরো প্রকৃত প্রণয় আদ্ধি করিনু দর্শন। ধন্বোদ পাত্র এই পাঞ্চাল রাজন । যাদের স্বভাব কুর সভার ভিতরে হিংসাবশে কটু কথা কহে বারম্বারে।। ভাহাদের হিংসাবাব্য করিয়া শ্রবণ পাংগালের নরপতি অতি ক্রুন্ধ হন। দর্শনে দশন রাজা যর্যন করে ঘন ঘন দৃষ্টি করে অতি রাগ ভরে।। খন খন রহন মেত্রে কুরেণ দর্শন । তাহা দেখি ধুর্ত্তগণ অতি ভীতমন যেরূপে চাহেন রাঞ্জা ঋতি রোষভবে। অনুমানে বোধ হয় যেন দগ্ধ করে। পরশ্রীকাতর সেই অনুচরগণ। রাজার এতেক ভাব করি দর্শন । ভয়েতে বিহুল হয়ে অধ্যেমুখ হয়। কাঁপিল শরীর আর কাঁপিল হাদয় । অবশ্বের ভীত হয়ে সেই সবজন। ধীরে ধীরে শভা হতে করে পলারন।। পাঞ্চাল রাজের হেন আকর্য্য ব্যভার। নেহারিয়া বীরসেন অতি চমৎকার ।। পুলকে পুরিত হয় ভাঁহার হাদয়। ঘন ঘন কলেবর ব্রোমাঞ্চিত হয় । কষ্টহার দিল তারে পাঞ্চাল রাজ্ঞ। **এহেড় লচ্ছ**ার তার আনত বদন।। তারপর দীন করে সিদ্ধু অধিপতি । বশ্বুরে সম্মেধি কহে গ্রহে মহাহতি । ক্ষমা কর অপরাধ ওহে মহোদয়। অপবাধী আমি বটে নাহিক সংশয়। যেরূপ পবিত্র প্রীতি করালে দর্শন। এ হেন বন্ধুত্ব নাহি এতিন ভূবন সূরলোক সৃদূর্ন্নভ নাহিক সংশর এবে মম বাক্য তন ওহে মহোদয় ।

এক ভিক্ষা করি আমি তোমার গোচরে কুপা করি মোব কথা বাখহ সাদরে । কঠহার পুনঃ ভূমি করিয়া গ্রহণ রানীর গলেতে উহা করহ অর্পণ। তাহা হলে ময় হৃদি পুলকিত হয়। প্রার্থনা রাথহ মম ওহে মহোদয় 🕡 এতেক ৰচন গুলি পাঞ্চাল রাজন। বীরে ইরে সথা হন্ত করিয়া ধারণ।। হাসিতে হ'সিতে করে শুন নরগতি . হে কথা কহিলে তাহা গুনিনু সম্প্রতি । বিদ্ধে এক কথা বলি ওনহ রাজন সুক্রদ বঞ্চক নহে পাঞ্চাল বাজন। দত্ত অপহারী নহে এই দুরাশয় হেন বোধ মাহি কর ওহে মহোদয় । ভূমি বুঝি অনুমানে ভাবিয়াছ তাই নৈলে হেন কথা কেন কহ মম ঠাঁই।। কিব' ছার কণ্ঠহার ওহে মহীপতি। তব লাগি তেয়াগিতে পারি বসুমতি । এই যে সমৃদ্ধ রাজ্ঞা করিছ দর্শন সকলি তোমার জন্য শুন্ত্ রাজন। তোমার অধীন সব জানিও অন্তরে। এই দণ্ডে সব দিত্তে পারি তব করে।। এখনি ষাইতে পারি গ্রহন কামন। এখনি করিতে পারি সন্মাস গ্রহণ । শপথ করিয়া কহি ডোমার গোচরে। নাহি ময় কৰ্পটতা জানিবে অন্তরে । তুমি অনুমতি যদি করহ অর্পণ , এথনি যাইডে পারি পহন কানন। জীবন ভাজিতে পারি সলিল-মাঝারে। কহিব অধিক কিবা ভোমার গোচ**রে**।. এরপ বন্ধুরে বলি পাঞ্চাল রাজন। ক্ষণকাল মৌনভাবে সভাতলে রন।। তাঁহার নয়ন কারি খন খন পড়ে। সিপ্ধরাজ এই সব নম্বনে নেহারে।

ঋযিগণ শুন শুন আশ্চর্য্য ঘটন। তারপর ঘটে যাহা করিব বর্ণন।। যেইকালে রাজ্যচ্যত হয়ে সিম্বুপতি। ছম্মবেশে খনমাঝে করিলেন গতি।। সেইকালে ভৃত্য এক সঙ্গেতে আছিল পাঞ্চালনগরে সেই সহিতে আসিল , সঞ্জয় তাহার নাম প্রভূ পরায়ণ ধার্ম্মিক তাহার সম না দেখি কখন । প্রিরশক তার সম না দেখি কোথার। কৃতজ্ঞ তাহার সম নাহিক ধরায়।। তাহার গুণের কথা কি করি বর্ণন। প্রভুর দুঃখেতে সদা সকাতর মন পাঞ্চান্স রাজ্ঞার সহ সিন্ধুর রাজন। যেইকালে করে সবে কথোপকথন।। কণ্ঠহার কথা মবে দুই জন বলে। উপনীত হয় আসি সঞ্জয় সেকালে । সেই হানে শীঘ্র পদে করি আগমন। কিঞ্চিত দূরেতে থাকি সঞ্জয় তখন।। প্রভূরে 'দেবতা' বলি করি সম্বোধন , নিস্তব্ধ হইয়া রহে সঞ্জয় তথন। এই বাক্য বদনেতে করি উচ্চাবণ রুদ্ধ কঠে জড় সম রহিল তথন।। অধোমুখে অবস্থান করিল সঞ্জয়। নয়নেতে দবদর বারি ধারা বয়।। নয়ন ভাসিল তার হাদয় ভাসিল ক্ষধোমুখে মৌনভাবে দাঁড়ায়ে রহিল .। তাহার এতেক ভাব করি দরশন। নরপতি সৌহে হন ব্যাক্লিভ মন । ভয়েতে বিহুল হয়ে জিব্রাসেন পরে। এরূপ করিছ কেন কহ ত্বরা করে।। অনিষ্ট ঘটেছে কি বা করহ বর্ণন। পুর মধ্যে কি হয়েছে বলহ এখন।। কিছু কি দেখেছ তুমি বলহে সত্তর। হয়েছে কি অপমান পুরের ভিতর।

শত্ৰুহন্তে অপমান যদি হয়ে থাকে। ত্বরা করি সেই কথা বলহ আমাকে।। অথবা রোগেতে তুমি হয়েছ কাতর। ত্বরা করি বল ভাহা আমার গোচর । মানসিক পীড়া যদি ঘটেছে তোমার ষল অবিলয়ে তাহা গোচরে আমার।। জাহার উপায় আমি করিব এখন। ভয়েতে কাতর বল কিসের কারণ।। এতেক বচন শুনি সঞ্জয় ধীমান। করযোড়ে কয় কথা দেঁহে বিদ্যমান।। আপন প্রভূরে সেই করি সম্বোধন। विनश कार्त कार्ड अन्द त्रांकन। চিরাধীন আমি তব ওহে নরপতি সতত কাতর হেরি তোমার দুর্গতি।। তোমার দুর্গতি সদ্য করি দরশম। দিনেক ভরেতে নহে ছির মম মন।। নিবেদন ওচে প্রভূ চরণে তোযার। তুমি যাহ্য দিয়াছিলে হাতেতে আমার।। শীত রশ্মি সম যহে; অতি সৃশীতল সেই মহামূল্য হার অতি সমুজ্জ্বল। ষাহা এই মাত্র তৃমি দিয়াছিলে মোরে। অদৃষ্ট দোষেতে বিধি লইয়াছে হরে।। ডব পালে সেই হার করিয়া গ্রহণ। গজ্ঞ দত্তে ভিত্তিস্থিত করিনু স্থাপন।। দুব্বৃদ্ধি বশেতে ভাহা লইয়া আদরে। স্থাপন করিনু গিয়া গজদন্ত পরে।। আশ্চর্য্য শুনহ পরে ওহে মহামতি -ভিত্তি বক্ষে চিত্রপট করে অবস্থিতি।। ঠিত্রিত ময়ুর এক আছিল তথায়। প্রতিকৃল ভাগ্যে দেখ ঘটে কিবা দায় । সহসা ময়ূর মৃর্ধি সঞ্জীব **হইয়ে**। ফেলিল সে হার সেই অমনি গিলিয়ে। যেমন ময়ূর শেবে তেমনই হইল। হেরিয়া হৃদয় মম অমনি মোহিল।

**অভু**ত **কাণ্ড** এরূপ না হেন্দ্রি কখন। কথন কর্নেতে নাহি করেছি ভ্রবণ া ঠৈডন্য বিহীন আঁকা ময়ুর আদিয়ে। মহামূল্য রত্মহার ফেলিল গিলিয়ে 🗤 ইশ্ৰ হতে অভ্যাশ্চর্য্য ঘটনা কি হয়। পারি না অলিতে তাহা ওহে মহোদয়। কি বলিব নরপতি করহ শ্রবণ . চিত্রিত মধুর হয়ে স্কীবন্ত তথন। চক্ষর নিমেষ মধ্যে ঠোঁটোডে কবিয়ে আচম্বিতে রতুহার ফেলিল গিলিয়ে । পুনশ্চ মিশিয়া গেল ভিত্তির সহিত তাহা দেখি তব পালে আসিনু ত্রিত। অধিক বলিব কিবা তব পাশে আর। বল্যাবধি জান প্রতু ভক্তি জামার।। বৃতজ্ঞতা সভ্যনিষ্ঠা চরিত্র বিষয়। সকলি বিদিত আছ্ তুমি মহেদয়। । আনত শিরেতে স্পর্শি তোমার চরণ শপথ কবিয়া বলি গুনহ রাজন।। স্বচক্ষে দেখেছি হাহ্য কহিনু তোমায় এরাণ আশ্চর্য্য কাও না হেব্রি কোথার।। জগতে এমন কাণ্ড কেংথা নাই হেরি তাহ: হেরি ডব পাশে নিবেদন করি এখন উচিত খাহা কর্ম বিধান। আমি তব উর ভূতা ওয়ে মতিমান।। এরাপে সঞ্জয় কতে ঘটনা নিশ্চয়। পাঞ্চাল ঈশ্বর ডাহে স্তব্তিত রহয়।। সঞ্জয়ের দুঃখভাব করে নিরীক্ষণ। পুনঃ পুনঃ চেয়ে দেখ পাঞাল রাজন। বীরসেনে সংখাধিয়া জিঞ্জাসেন পরে। ওন তন সমে আমি বলি যে তোমাবে। জানি আমি মনে মনে তুমি হে রাজন। প্রতিভা সম্পন্ন তুমি অতি বিজ্ঞতন।। প্রতিভা-বলেতে ভূমি এ ভব সংসারে সৃন্দাতৰ বিৰয়াদি জানহ জন্তৱে।

করন্থ। মূলক সৃত্যুক্ত পরশন। ছিজ্ঞাসা করি এ হেতু খনহ রাজন।। এই মে শুনিলে কাণ্ড অতি বিভীকা। ভাবিতেছ কিবা ইছে ফলহ এখন।। বিবেচনা করিতেছ কিবা মনে মনে **ार्ड् कथा वन वन पाधात गर**्म ।। বেদে কিহা ধনুবেনি তুমি বিচক্ষা। বস্তু তত্ত বিচারণে নাহি তব সম।। মহা মহা সুরীগণ তব প্রতিভায়। বিমুগ্ধ হইয়া করে প্রশংসা তোমার।। অধিক বলিব কিবা ওহে নরপতি। যত ক্ষত্র ধরাতদে করে অবস্থিতি।। সকলের নিরোমণি ডুমি মহোদয়। একথা বলিতে বুঝি অত্যুক্তি না হয় 🕦 অডিবথ বনিগণ্য ডুমি হে রান্ধন ' ভাধিক বলিব কিবা ভোমারে এখন। সঞ্জয় বলিদ যাহা খদি সত্য হয় তাহাতে নাহিক কিছু সন্দেহ বিষয়।। একথা বদনে আহু করি উপাপন। থেদ করিবার কিছু নাহি *প্রয়োজন*।। দুর্ম্মনা সমান হেরি এখন তোমারে। বিষ**ণ্ণ ক্ষেন ক্ষেন বল**ছ আমা**রে**।। দেখিতে দেখিতে ত'ব মুখের আকার। নিজন্ত বিকৃত হৈল ওহে ওণাধার।। হি ছি ওহে মহারাজ কিসের কারণ। দুঃখেতে কাতর ভূমি হলে হে এখন।। এক্ত লক্ষা কো কর জাপন অন্তরে। প্রজ্ঞবনে প্রকৃতিস্থ কর্বহ আত্মরে।। পাঞ্চাল রাজার মুখে আশ্বাস বচন। বীরসেন সিন্ধুরাজ করিয়া শ্রবণ ।। বহুৰুষ্টে মনস্থির করি তারপরে। বৰ্জ্জন করিয়া অঞা কহেন রাজারে।। মহারাজ মমবাক্য কর্ত্ প্রবর্ণ। ভূত্যের নাহিক ইথে দোষ কদাচন।

বিধি মম প্রতিকৃত্র জানিবে সংসারে। সেই হেতু ঘটিয়াছে কহিনু তোমারে।। ষে বিধি ভীষণ মূর্ডি করিয়া ধারণ। হরিয়া লভেছে মম রাজ সিংহাসন।। কালরূপী সেই বিধি শিখি মূর্ত্তি ধরি গ্রাস করি কেলিয়াছে রত্মহার হেরি। বলিতেছি স্তা সতা গুনহ রাজন। মিথাবাদী এই ভূত্য নহে কদাচন।। টোর্যাবৃত্তি নাহি জ্ঞানে কখন অন্তরে। দ্যোভমাত্র নাহি কড় হাদর মাবারে সকত ধর্ম্মেতে মন ধর্ম্মে নিমগন। কার্য্যদক্ষ সুচরিত্র অতি বিচক্ষণ। হেন প্রভুভক্ত আমি না হেরি ধরায়: কৃতজ্ঞ ইহার সম নাহিক কোথায়।। অসুয়ার বশ হয়ে কিন্ধর সঞ্জর। পরছিদ্রামেষী নাহি কদাটই হয়।। সামান্য কিন্ধর নাহি কবিবেন মনে পরম মিত্রের সম জানি এই জনে। সন্ত্ৰান্ত কুলেভে জন্ম ধরেছে সঞ্জয় দ্বিতেক্সিয় ব্ৰহ্মনিষ্ঠ হেন নাই হয়।। হেন বৃদ্ধি হৃদয়েতে করয়ে ধারণ . অমোদ ব্রহ্মান্ত সম জানিবে রাজন।! মন্ত্রণা উহার পালে লইয়া সাদরে। কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ যদি হয় নরে:। বিফল ভাহার কার্য্য না হয় কখন। এই বাকা সত্য সত্য জানিবে হাল্পন।। হাদি মাঝে এতগুণ ধরিছে সঞ্জয়। অহঙ্কার মনে তবু কভু নাহি হয়।। প্রভুর দেবায় কত রহে সর্বা<del>ফ</del>ণ। ইহার সমান ভূত্য না হেরি কখন। আঞ্জীবন বাল্যাবধি অন্বেষণ করি। চরিত্রে ইহার দম কড় নাহি হেরি।। কোন দোষ নাহি ওগো ইহার শরীরে বিধি দোৱে পডিয়াছি বিপদ-সাগরে।.

বিধি-বিভূমনা হেডু আমি হে রাঞ্জন রিপদ সাগর মারে। পড়েছি এখন । বিশৃত্বালা সব দিকৈ ঘটিছে আমার -প্রতিকৃত্য বিধি মোরে ওহে গুণাধার।। এরূপে বিলাপ করে সিন্ধু নরপতি। দুঃখেতে নিঃশ্বাস ফেলে দীর্ঘ দীর্ঘ অতি 🔢 ক্লেহ ভাবে তাহা দেখি করি সম্বোধন। পাঞ্চালেব রাজা করে মধুব বচন I বীরবর শুন শুন বচন আমার। মনোদুঃখ কর দূর ওতে গুণাধার। এত বলি সবা প্রতি করি নিরীক্ষণ। বিপ্রগণে করেগণে করি দরশন । গন্তীর বচনে পরে ককে সবারে। শুনশুন যেবা আছে সভার ভিওরে।। সত্যনিষ্ঠ বিপ্রগণ আর ক্ষত্রগণ। যেবা কেহ সবাস্থলে আছয়ে এখন।। শ্রবণ করহ সবে অবহিত মনে প্রতিজ্ঞা কহিনু যাহা কহি সবাস্থানে।। অহঙারে মন্ত হয়ে ষেসব দুর্জন। উদ্দেশ প্রকাশি পরে করি আক্রমণ। সখার বিশাল রাজ্য লয়েছে হরিয়ে। लेरेग्राएड बल कवि धमानि नृतिस्य ।। দুরাত্মারা সেই সব দেখুন নয়নে। কত সৈন্য আছে এই পাঞ্চাল ভবনে।। চতুরঙ্গ বল কত রয়েছে হেথায়। নয়নে দেখুক আজি দূরাত্মা সবায়।। পাঞ্চালের সৈন্যগণ মিত্র বলে মিলি -যাবে আদ্ধি শক্তপূরী পরস্কন ডুলি।। অবিরল ভয়ন্তর করিয়া গর্জ্জন। শত্ৰুৰ ভবনে যাবে যত সৈনাগণ। রাজ্যসূত্ মণিরত্ব হরণ করিয়ে আসিবে জচিরে সবে পাঞ্চালে ফিরিয়ে ।। শক্রব রমনী যত হেরিবে নয়নে। হরিয়া জানিবে সব আমার ভবনে।।

এরাগে প্রতিজ্ঞা করে পাঞ্চাল ঈশ্বর। ওনি বীরসেন রায় প্রফুল্ল অন্তর। সহসা আশ্চর্য্য সূবে করে দর্শন। অভূ**ত জাকা<del>শ</del>ব্যণী উঠিল তখন।** গগন বিদীর্ণ করি উচ্চারিত হয়। শুনহ পাঞ্চাল পতি তুমি মহোদয় প্রকৃত পুরুষ ভূমি গুনহ রাজন্। সার্থক ক্ষব্রিয় নাম করেছ ধারণ। ভোমা হতে ক্ষত্রকুল হয়েছে উচ্ছ্রল। দার্থক ডোমারে হেরি এই ধরাতল তব সম বীব আব না কবি দর্শন। মিত্র লাগি থেদ আর কিন্সের কারণ । বলিডেছি যাহা শুন অবহিত মনে। **সে**ক্সপ করহ কাজ অতীব যতনে আগায়ী প্রভাতে কল্য উঠিয়া সত্ত্বর। সিন্ধুরাজে সঙ্গে লয়ে ওছে নৃপবর । নিজমন্ত্রী সঙ্গে তব করিয়ে গমন। সৈন্যাধ্যক্ষ যাবে সঙ্গে শুনহ রাজন । মূপয়া উদ্দেশ করি বিদ্যাটবী বলে। যাক্রা কর মহারাজ আমার বচনে।। ইনমাঝে সেই স্থানে করিবে গ্রুমন কিয়াডজাতি সহ হবে দক্ষান।। তনিবে তালের মুখে শনির গরিমা। করিবে ভাহার পর শনির আর্চনা । শনির মহাত্ম্য তথা করিয়া শ্রবণ। ফল মূল দিয়া ভারে করিবে পূজন । ব-্য ফল মূল আদি আহরণ করে অর্চনা করিবে তাঁরে শান্ত অনুসারে । এরাপ করিলে তবে সিদ্ধুর বাঙ্কন। কল্যাণ *শ*িত্তিব জ্ঞান আমার বচন , তব প্রিয় সখা এই সিদ্ধ অধিপত্তি দতিবেন সৃকল্যাণ আমার ভারতী । বিস্ক্যারণা-মাঝে থাকে কিরাত-রাজন। পিছুপতি তার সহ শুভিন্নে ফিল্ম ।

মহিবীরে পুনঃ প্রাপ্ত হবেন নিশ্চয়। আমার বচন কতু খন্ডিবার নয়।। অধিক কিবা বলিব সবার গোচরে। আমার আদেশ বাক্য রক্ষিকে সাদরে । পুমন্দ বিশাল রাজ্য পাবে সিদ্ধুপতি। শক্ররা হইবে হত আমার ভারতী । সম্রাট-পদনী পাবে সিন্ধুর রাজন। পদান্ত হইয়া খাবে মত শব্রুগণ । অধিক বলিব কিবা পাঞ্চাল-ঈশ্বর অন্তর হইতে দৃঃখ করুহ্ অন্তর। সিন্ধুপতি লাগি দৃংখে কিবা প্রয়ো<del>জ</del>ন। সপ্তর আমার আজ্ঞা করহ পালন বলিলাম সেই মত কর শীঘ্রতর . নিশ্চয় মঙ্গল হবে ওছে ন্পেশ্বর।। এরপ আকাশ-বাণী করিয়া প্রবণ। পাঞ্চাল নৃপতি আর সিন্ধুর রাজন। তভিত হইয়া দোঁহে বহে ফিছুকণ পরস্পর দেহি।মুখ করে দরশন।। ভারপর বিবেটিয়া পাঞ্চালের পতি বীরসেনে সম্বোধিয়া কহেন ভারতী । চিন্তার নাহিক মিত্র আর প্রয়োজন। অন্তর হইতে দৃংখ কর বিসর্জন বৃথা অরে নষ্ট নাহি করিও সময়। মম সহ সমুখিত হও মহে।দয়। সিন্ধুনাথে এত বলি পাঞ্চালের পতি। সেনাধ্য<del>কে স</del>হোধিয়া কহেন ভারতী । ওনতন সেনাপতে আমার বচন। মঙ্গল হউক তব তুমি বিচক্ষণ । সঙ্গীভূত হও তুমি অভি দ্রুভতর। এই বে হেরিছ বসি সৈঞ্ধব ঈশ্বর।। ইহার যাবত শত্রু যাতে নট হয় তাহার উপায় শীঘ্র কর মহোদয়।। আর এক কথা বলি করহ শ্রবণ। সৈন্যমাঝে শীব্র ডুমি করহ প্রমন।।

চতুরঙ্গ সেনাগণে সাজিবার তরে। আন্দো করহ তৃমি অতিত্বরা করে।। মিলিয়া আমরা সবে বাব্রি অবসানে। গমন করিব তুরা বিদ্ধগিরি বনে।। বাজাব আদেশ বাকা করিয়া গ্রহণ। মহারথ সেনাপতি বন্দিয়া চরণ।, খে আজ্ঞা বলিয়া দ্রুত গমন করিল দুর্গমাঝে তরা করি আসিয়া পৌছিল।। রাজার আদেশ যত করিল পালন। চতুরঙ্গ সেনাসজ্জা করিল তখন । এদিকেতে সূববর পাঞ্চাল ঈশ্বর। সেনাপতি প্রতি আজ্ঞা দিয়া তারপব।। বন্ধুর সহিত্তে যান অন্দর ভিতরে ! পুলকে পুরিত দেহৈ অস্তর মাঝারে। ভারপর রাত্রি শেষ হইল যখন। উঠিলেন শয্যা হতে পাঞ্চাল রাজন। মিত্রকে সঙ্গেতে করি দানন্দ অন্তরে। শুভ যাত্রা করিলেন কানন মাঝারে।। প্রফুল্ল-বদনে দৌহে করেন গমন। সঙ্গে সঙ্গে চতুরঙ্গ হত সৈন্যগণ।। অশ্বগণ হ্রেষারব ঘন ঘন করে। হস্তীর বৃংহতি পশে শ্রবণ বিবরে।। খট্ খট্ খুর শব্দ উঠে ঘন বন। মৃতর্ম্মুহ পদাতিরা করে আন্টোটন । খন খন টলমল কাঁপে বসুমতী। উদ্ভেল হইল ধরা সৈন্যগণে অতি।। পাঞ্চাল্ডের সৈন্যগণ ভীষণ আকার। গ্রাসিতে উদ্যুত যেন জগত-সংসার। এইরূপ পাঞ্চাল সৈন্য করিছে গমন। ষোজনান্তে শব্দ শুদ্রে যত জীবগণ।। শব্দ শুনি ভয় পায় সকলে অন্তরে। প্রমাণ গণিয়া মনে কভ শঙ্কা করে।। প্রলয় আগত বৃঝি নাহিক সংশয়। কি করিলে হায় বিধি হও হে সদয়।।

গুনি শব্দ এইরূপে যত প্রজাগণ। ভয়ে ভীত হয়ে সবে করয়ে রোদন।। কৈন্যগৰ এইরাপে সা<del>ন্দ্র</del> অন্তরে । পথিমাঝে মনসূখে চলে দ্রুত করে। যথাকালে প্রতিদিন করিয়া গমন। উচিত সময়ে করে শিবির **স্থাপ**ন । এইবাপে আটদিন অতীত ইইলে। নবম দিবসে উপনীত বিস্কাচলে।। দূর হতে দেখিলেন পাঞ্চাল-ঈশ্বর। শোভিতেছে কিবা আর বিদ্যা-গিরিবর।। জীবুণ খুপদ কত করে বিচরণ কতবৃক্ষ বড় বড় ভীষণ দর্শন। গগনে উঠিছে সব উন্নত শরীরে হেন বুঝি যাবে সৰ অমর মগরে।। দূর হতে গিরিলোভা *দে*খিতে দেখিতে। উপনীত হন গিয়া ক্রমে নিকটেতে। সলিধানে পিয়া সতে করেন দর্শন। স্বচ্ছ জলা নদী এক হতেছে বইন। নির্বারিণী গিরিমাঝে কিবা শোভা পায়। তাহা হতে এই নদী ক্রুমে বাহিরার।। নদীর পরমশোভা কি করি বর্ণন কোথা আর হেন শোভা না হয় দর্শন।। নদীর পুলিন দেশে ধবল বিমল। শোভিছে সৈকত রাশি অতি নির্মণ।। বালিরাশি সমুজ্জুল হইয়া বিকাশ। অপুবর্ষ সুষয়া তথা করিছে প্রকাশ।। সেই শোড়া মনোহর করিলে দর্শন সহস্য অন্তরে জন্মে বিশ্রম তখন।। মনে হয় সমুজ্জ্বল সূর্য্যকান্ত আদি। নানা মণি পুলিনেতে আছে নিরববি ।। ইতন্ততঃ সুবিস্তৃত আছে মণিগণ। তাহার প্রম শেভা না ষায় বর্ণন।। কলহংস অ'দি সব সানন্দ অন্তরে। জলক্রীড়া করি ভ্রমে নদীর উপরে।।

ঘন ঘন কল্পনাদ জলচর করে। কোলাহলে শব্দময় বনের ভিতরে । ভটিনী বক্ষেত্তে কত শোভিছে নৃশ্বিনী। বসিতেছে তাহে কত মধুকর শ্রেণী।। মধুলোতে লুব্ধ হয়ে মধুকরগণ। **७नं ७न स्तुर ममं क**्त्र विচরণ ।। তাহাদের খন খন পশিলে প্রবশে। পশুগণ হাষ্ট হয় বিমোহিত মনে।। বহিতেছে মন্দ মন্দ মল্য প্ৰবন। তরঙ্গ উঠিছে ভাহে কে করে গণন । এরূপ মোহন স্থান দরশন করি। পাঞ্চালের অধিপতি মনেতে বিচারি । মিত্রসহ পরামর্শ করিয়া তথন। সেই স্থানে করিলেন শিবির স্থাপন। আদেশ পাইয়া যত সামন্ত নিকর। অবস্থিতি কয়ে তথা কানন ভিতর।। তীপ্রভূমে স্কন্ধভার করিয়া স্থাপন পথশ্রান্তি ক্রমে সূবে করে বিদ্রণ। ক্ষণেক বিশ্রাম করি যত সৈন্যগণ। অমনি পুনশ্চঃ সবে উঠিল তখন।। েনা সাজি চতুরুকে যত প্রহরণে। আছ্রাদে পশিষ গিয়া গহন কাননে।। সিংহনাদ করে কেহ করে আস্ফালন। কোলাহল করি কেহ করিছে গমন। তাহা দেখি মহাবীর পাঞ্চাল ঈশ্বর। অনুগামী হয়ে চঙ্গে কানন ভিতর। চলিলেন সঙ্গে সঙ্গে সিজুর রাজন। দৌহার অঙ্গেতে শোডে দিবা আডকা। এই রূপে দুই রাজা সানন্দ অন্তরে। মৃগয়া কারণে পশে কানন ভিতবে। মতুরক সেনাদল পর্বভারে যায়। ষন ঘন বিকশ্পিত কানন ভাহায় । (হ্রুষারক ঘন ঘন করে অশ্বর্গণ , হন্তীর বৃংহন শব্দ হর্তেছে শ্রহণ।।

ভীমণণ শ্রোধগ্ণ মোর রব করে। কোলাহল উঠে কড কানন ভিতরে।। ভয়েতে চকিভ হয়ে বত মৃগগণ। চকিত নয়নে সব করে দর্শন।† কি কবিতে কোথা যাবে না দেখি উপায়। পলায়ন করে সতে যথা চক্ষ্ যায়।। পলাবে কোথায় আর পলাতে না পারে। মরিতে লাগিল সব ক্ষত্রিযেব করে।। বভগ্রাঘা ত কারোপরে করে সৈন্যগণ। কারোপরে তীক্ষশর করে বরিষণ । এইক্রপে মৃসদলে যত বধ করে। ছুটাছুটি করে সব কানন ভিতরে।। নিদারুপ শস্তাঘাতে বহু মুগগদ। অচেতনভাবে ইয় ধরায় পতন। প্রচণ্ড অসির ঘার দ্বিশণ্ড হটুরে। অচিরে চলিয়া গে**ল শমন-আ**গরে ।। বরাহ মহিষ গ<del>রু</del> আর মৃগসার। ইত্যাদি যতেক জন্ত কানন মাঝার ।। দে<del>যতার পরস্পর করি বিসর্জন।</del> একর ইইয়া সবে করে পলায়ন।। হরিণীরা নবদাস করিছে আহার হেনকালে তথা হয় শরের প্রহার।। অর্জ-কর্বনিত ঘাস করি উদগীরণ। সংবীৰ্ণ পথেতে ক্ৰম্ভ করে <del>প</del>লায়ন ৷৷ উর্নপূধে শীয়গতি পলায়ন করে। কোথা বাবে কি করিবে বুবিবারে নারে। স্থানে স্থানে ভয়গণ ভীষণ দর্শন। বিদীর্ণ <del>হৃদয়ে করে ফুধির বমন।</del>। কত জন্তু দীর্ঘস্বরে করিছে চীৎকার। দশ্ফ ঋশ্ফ দেয় সবে কন্ত অনিবার ।। দীৰ্ফ**শ্বাস ফেলে কেহ** ব্য**থিত বদনে**।। অকস্মাৎ শর আসি পশিল আননে।। অমনি আপন প্রাণ দিয়া বিসর্জ্জন। অবিলয়ে চলি গেল শয়ন ভবন।

**এইরাপে ক্ষত্রণণ উনাত্ত অন্তরে**। মুগয়া লীঙ্গায় রস্ত বনের ভিতরে।। পশু বংশ ধ্বংস করে কে করে গণন। দেখিতে দেখিতে ৰেলা মধ্যাহ্ন তপন।। তীব্রতাপে সন্তাপিত করিয়া সংগার। মধাস্থলে উপনীত সূর্য্য দরাধার।। একে ত নিদাদৰশে অতি বিভীষণ : তাহাতে প্রথর-রশ্মি বিতরে তপন।. বনপ্রলি দশ্ধ যেন হয় নিবন্তর। দাদশ মৃতিতে যেন উদিত ভাষ্কর .। অগ্নিরাশি সদা যেন হতেছে বর্ষণ। ভাহাতে প্রচণ্ড যেন পবন উপন। <del>খরপর্ব সেই বায়ু অতি ভয়কর</del> : শেলসম বিদ্ধ হয় যেন কলেবর 🕛 প্রচণ্ড মার্ব্রণ্ড মূর্ত্তি অতি বিভীষণ। কার সাধ্য তার দিকে করে দরশন। প্রলয় বেগেতে বায়ু হতেছে বহন। ধুলিরাশি তার সহ উড়ে ঘনে ঘন।। কর্কর উড়িছে কত কে গণিতে পারে। বিনাশে উদ্যুত যেন জগত সংসারে।। পাঞ্চাল নূপতি আর সিন্ধুর রাজন। তীরভাপে ভপ্ত হয়ে অতি থিন্নমন।। খন খন খৰ্মা হয় দোঁহা কলেবৱে ! তাহে বায়ু প্রবাহিত অতি খরধারে।। সতত কর্কর রাশি হতেছে বর্ষণ। অন্ধীভূত প্রায় হয় তাহাতে নয়ন । ক্ষণকাল দেখি ভাহা বিচারি অন্তরে ডাকেন পাঞ্চাল রাব্ধ যত সেনানীরে।। মিষ্টভাবে সবাকারে করি সম্বোধন। আদেশ করেন সবে নিবৃত্তি কারণ।। রাজার আদেশ পে**রে** যত সৈন্যদল। ধীরভাবে সবে হয় সৃষ্টির দকল।। মুগয়াতে ক্ষান্ত হয় যত দৈন্যগণ। শিপ্রা-নদীতটে পরে করিল গমন।।

তথায় আসিয়া সবে তরঙ্গিণী নীরে শীতল সলিল পান প্রাণ ভরি করে।। কেহ কেহ সাম আদি করে সমাপন। প্রান্তি দুর করি সবে আনন্দিত মন।। বটবৃক্ষতলে মৰে বঙ্গে তার পরে। অবিলয়ে **প্রমক্রেশ চলি যায় দূরে**। তথন সময় বুঝি মল্র পবন। ধীরে ধীরে মন্দ সন্দ হড়েছে বহন।। দেখিতে দেখিতে নিদ্ৰা আসি উপনীত। অচেতন হয়ে সবে হইল নিদ্রিত। এদিকে পাঞ্চালম্রাজ বন্ধুবর সমে। আছেন ৰ্মিয়া দৌহে কুশের আদনে 🗤 সেই স্থানে সেনাগণ করে অবস্থান। তাহা হতে কিছু দূরে দোঁহে বিদ্যমান।। বিশ্রাম করেন দেহি বসি কুশাসনে। ব্যাপিত আছেন দেহি কথোপকথনে।) ভাবি শুভ বিষয়াদি ভুঞ্জি দুইজন। নানা মতে নানা কথা কহেন তথন।। অকল্পাৎ দৃইক্ষন নয়নে নেহারে মহাতেজা বীর এক রহে কিছুদুরে।। অনুচর কত জন সঙ্গেতে তাঁহার! সবার হাতেতে আছে নানা উপহার ।। তাঁহাদেরি অভিমূবে আসিছে সকলে। হেরিছেন দুইজন **অতি কৃতৃহলে।**। দেখিতে দেখিতে সেই পুরুষপ্রবর।। উপনীত ক্রয়ে আসি বাঞ্চার গোচর ।। অবনত শিরে নৃগে করিয়া প্রণাম পুরোভাগে নম্বভাবে করে অবস্থান।। তাহা দেখি মহারাজ পাক্ষাল ঈশ্বর। অবাক হইয়া বহে না আছে উত্তর।। সিন্ধুরাজ বাক্যহীন চিন্তিত হৃদয়। আগদ্ধক বীর প্রতি এক দৃষ্টে রয়।। অনিমেৰে চেয়ে রহে পাঞ্চাল রাজন। মনো ভাবে এই বীর হয় কোন্জন।।

যত লোক এসেছিল আগন্তক সনে ।। ক্রমে সবে উপনীত রাজার সদনে।। রাঞ্জার অভীকভাব করি দরশন অনুচর একজন কহিছে তখন । শুন শুন মম বাক্য পাক্ষাল নুপতি। এই যে হেরিছ বিদ্ধা খ্যাত বসুমতি । ইংগর দক্ষিণভাগে অতি মনোহর নপরী আছম্রে এক ওছে নৃপবর।। কিরাতি-মগরী উহা জানে সর্ব্বভনে সমৃদ্ধশালিনী পুরী খ্যাত ক্রিভূবনে। এই যে হেরিছ বীব নিকটে তোমার। কিরাতের অধিপতি ওহে গুণাধার।। ইহার তেজের কথা বর্ণিবার ময়। বীবের প্রধান ইনি ওহে মহোদয়।। তাহার সমান বীর নাহিক ভূবনে আকারে বুঝিতে পার কি কর বদনে। সামান্য কিন্ধর মোরা ওনছ রাজন। মোদের মৃথেতে কিবা করিবে প্রবণ।। মহিমার পরিচয় কিবা দিতে পারি জানি যাহা চেষ্টা করি তাহা বর্ণিবারি। চীন হুণ শিবি আর ফিরাত শবর। **খ<del>ৰ্ব্</del>ৰরাদি যত বাজ্য** ওতে নরখর।। সবার প্রধান এই কিরাত রাজন . এ সবার হন ইনি মস্তক ভূষণ ।। সকলে প্রণাম করে ইহার চরণে . সবারে রেখেছে বীর আপন শাসনে।। এমন কুত্রাপি নাহি হেরি কোনজন। **মোদের দুপের বাক্য করতে ল**ভয়ন।। ইহার শাসন দন্ড সমূচিত করে হেনজন কন্তু নাহি নয়নেতে পড়ে।। অধিক বলিব কিবা ওচে মহাত্মন। আমরা কিন্ধর মত্তে অতি নর্গধ্য।। এতেক বচন গুনি কিন্ধর সদনে। পাঞ্চালের অধিপতি বীরসেন সনে।

দুইজনে অফিলম্বে ত্যজিরা আসন। কিব্রাত রাজার পাশে করেন গমন।। বহ্নি সম জুলে বীর কিরাত ঈশ্বর। শালতরু সম দীর্ঘ তার কলেবর ।। লোকাডীত রূপ তার করি দরশন মোহিত হইয়া রহে পাঞ্চাল রাজন।। বীরসেন নিক্রন্তর হেরিয়া ভাহারে। पन घन अक मुर्छ नित्रीक्ष्म करत । ন্তজ্তিত হইয়া দোঁহে রহে কিছুক্ষণ। জিজাসিতে নারে কিছু দীর্থ বদন। তাবপর দুইজন অতি স্নেহভরে। ধরিলেন সমাদশ্রে কিরাতের করে। হাসিতে হাসিতে কর করিয়া ধারণ। কুশল জিগুলসা করে যুগল রাজন ।। দৌহার সুমিষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়ে। কিরাতের অধিপতি প্রফুল হাদয়ে। মধুর বচনে পরে করেন উত্তর। তন তন মহারাজ নুপতি প্রবর ।। আগনারা দুইজন অতি বিচক্ষা। ক্ষত্রিয় মাঝারে 🚈 🕏 বিদিত ভূবন।। দেখিলেন খ্রীন্ডিভাবে আপনারা মোরে। ধরিলেন সেহবলে নিজে মোর করে।। অমঙ্গল কথা আরু তথন আমার সবর্বত্র মঙ্গল ময় ওহে নরেশ্বর ।। কিবা রাষ্ট্র কিবা কোষ কিবা দুর্গ আদি : অথবা প্রাদাদ বল আর বাহনাদি'।। সমস্ত বিষয়ে মম যেন ডান্স করে তোমা দেহৈ দেখি মম প্রফুল্ল অন্তরে।। এইরূপে পরস্পরে কড কথা হয়। অকত্মাৎ শুন সবে আশ্চর্যা বিষয় ।। প্রচণ্ড বাতাস উঠে গগন উপরে বনম্পতি পড়ে কত কে গণিতে পারে সমৃলে পাদপ রাজি হয়ে উন্মূলিত। একেবারে ধরাতলে হয় নিপতিত ৷

কিরাত রাজ্যের যত অনুচরপণ। সঙ্গে সঙ্গে অনুগামী আছিল তথন।। তার মধ্যে জন কয় সিদ্ধরাজ পানে। একদুর্টে চেয়েছিল সৃষ্টির ময়নে।। সহস্য পড়িয়া পেল চর**ণে** তাঁহার। হে নাথ বলিয়া সূবে করয়ে চীৎকার।। এইরূপ কিছুক্ষণ কবিয়া বোদন। দুঃখিত হৃদয়ে শেহে কহিল কন।। গুন গুন মহারা<del>জ</del> নিবেদি তোমারে। পুত্রসম পেয়েছিলে আমা সবাকারে । বাল্যাবধি পৃত্রসম করিয়া পালন। নির্দায় হইয়া কোথা রয়েছ এখন।. চির অনুগত মোরা দীনদুঃখী অতি কি হেতু ত্যজিলে সবে ওহে দরপতি আমরা নেহারি তোমা পিতার সমান। পিড়জ্ঞানে পদ বন্দি ওহে মতিমান।। এডকাল পরে প্রভু করিনু দর্শন সেবকগণের আর না কর বর্জন। চিরভক্ত দাস মোরা ওহে নরগতি। তোমা বিনা লভিতেছি কন্ত যে দুৰ্গতি।। ভাগ্যবশে তব পদ করিনু দর্শন। দয়া কর আমা সবা উপরে রাজন । তোমার শুদার কথা কি বলিব আর। হেন নৃপ নাহি দেখি ভুবন যাঝার।। শৌর্যে বীর্য়ে বন্ধধারী ইন্সের সমান। বদান্যতা গুণে ষেন রাম কীর্তিমান।। মারুত-সদৃশ তুমি যুক্ত অনুষ্ঠানে। অধিক বলিব কিবা তব বিদ্যমানে । তৃমি প্রজাপতি সম অবনী মাঝারে। লালন পালন কর প্রজা সব্যকারে।। অধিক ব্যলিব কিবা গুহে নরগতি ৷ পৃথিবীতে হেন মূর্খ না হেরি সম্প্রতি।। যে জন তোমার মত প্রভূরে পহিরে। পুনরায় ত্যাগ করে বিকল হলেয়ে ,।

পারিব না মোরা আর করিতে বর্জন। দয়মেয় দয়া কর সবারে এখন।। এইরাপ কহতর করিয়া রোদন। **अकरल दक्षिल भूमः तांखात हराय ।** পূর্ব্ব অনুরাগ বশে একান্ত অন্তরে। পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণ উপরে।। পুনঃ পুনঃ ডিক্ষা করে লভিতে আশ্রয়। করযোড়ে পুরোভাগে দাঁড়াইয়া রয়।। তখন চিনিতে পারি সিদ্ধুর রাজন। অবিরল অঞ্চবাদ্ধি করে বিসর্জ্জন।। সামস্ক নৃপতিখণে চিনিতে পারিয়ে। <u>(डोफ्स करतम २०१ विञ्च खप्रस्त्र ।,</u> অশ্রুবারি কিছুক্ষপ করি বিসর্জ্জন। ধৈৰ্য্য বশে সৃষ্ট হয়ে কহেন তৰ্থন।। কি আশ্চর্য্য দৈবগড়ি বৃঝিবার ময় : আরো বা হইবে কত ভাগ্যেতে উদয়।। নাছি জানি হতবিধি কি ঘটাবে পরে! ভাবিয়া বিকল এই আপন অন্তরে। শুন শুন যভ আছু সামন্ত নৃপতি। মহাবীর বঙ্গি সবে খ্যাত বসুমতি।। তথাপি এমন কষ্ট লভিছ সকলে . হায় হায় ধিক মোরে কি আছে কপালে। কিন্তু এক কথা বলি করহ শ্রকা। তোমাদের সঙ্গ ত্যাপ হইল যখন । তারপর এতদিন কোথায় আছিলে। সেই কথা বল বল ডোমরা সকলে।। সেই সব বণ দক্ষ সেনা অধিপতি। সম্প্রতি কোথার ভারা করিছে বসতি।। প্রভূতজ্ঞ মহাবীর যত সৈনাগণ। বয়েছে কোখাৰ সৰে বলহ এখন।। দুরাত্মা অরাতি দ্বারা বিতাড়িত হয়ে। জীবিকা নিব্বহি সবে কর কি উপায়ে।। কিবা বৃত্তি সবে **এবে করেছ আশ্র**য়। প্রকাশ করিয়া কহ*সে* সব বিষয়।।

সামপ্তর্গণ শুন আমার বটন। দুঃখের বিষয় আর কি বলি এখন। <del>দুটর্নব আমার যথা করিল দুগতি।</del> সেইরূপ ভোমাদের নেহারি সম্প্রতি ।। ডুবাইল অন্ধকৃপে হতবিধি ্যারে। কুল না দেখিতে পাই বিপদ সাগরে।। এতবলি নরপতি করম্ভে রোদন। অবিরল অঞ্চবারি করে বিসর্ফ্জন । তাহা দেখি সামতেরা বিষয় বদনে। বেষ্টন করিয়া রহে সিঞ্চুর রাজনে । ব্যথিত প্রদয়ে ভারে করিয়া বেষ্টন। চারিদিকে দাঁড়াইল সামস্ত রাজন । দেবরাজ দেবগুণে মেষ্ট্রন করিলে। য়েরূপ অপূর্ব্য শোভা হয় যেইকালে।। তেমতি শোভিল সেই সিম্বুর রাজন। মরি কিবা অপরাগ অপুর্বে দর্শন . ডারপর দীনভাবে করি যোডকর। সামস্তগশ্রেরা কছে ৩ন নৃপবর।। এই যে হেরিছ অগ্রে কিরাত নৃপতি। সামান্য নহেন ইনি অতি মহামতি।। শৌর্ঘ্যে বীর্ষ্যে ইনি বটে সকার প্রধান । সেই হেতু প্রিয়পাত্র সবা বিদামান । কিন্তু আরো তণ আছে ইহার শরীরে: সেই হেতু সবে বল জানিবে অন্তরে।। সজসদ্ধ নাহি হেরি ইহার সমান ৷ প্রহিতে রভ সদা এই মডিমান। ষেরাপ দয়ালু ই নি কি বলিব আর। মূর্তিমান যেন ভূমে ধর্ম অবতার। বদান্যতান্তলে ইনি বিখ্যাত ভূবনে। ইহার ওপের কথা কি বলি খননে।। বিশুদ্ধ চরিত্র এই মহাবীর বর। বিষয় বুঝিতে নাহি ইহার দোসর।। নীতিদর্শী নাহি দেখি ইহার সমান। কার্য্যদক্ষ বেদবিজ্ঞ ওহে মন্তিমান ।

বিবেকী পুরুষ ইনি বিখ্যাত সংসারে। মহতের খান্য জানে আপন অন্তরে।। নিহুপ্তর সাধুগণে করেন গৃন্ধন মর্ক্যাদার হানি নাহি করেন কথন। যেমন মৰ্য্যাদা খাব ভাঁহাৱে তেমতি। জভার্থনা সম্বর্জনা করেন সুমতি। বিপন্ন ইইয়া কেই লইলে আশ্রয়। রক্ষিবেন সেইজনে এই দয়াময়।। তাহে যদি প্রাণ ষায় তাহাও স্বীকার। তবু না প্রতিজ্ঞা টকে ওছে গুণাধার 🛭 বিপদ সাগরে যদি পড়ে কোনজন ইহার শরণ আসি করয়ে গ্রহণ।। তাহা হলে সেইজনে প্রাণপণ করে। উদ্ধার করেন ইনি বিপদ সাগরে । ভবের কাণ্ডারী যথা ন্তীমধুসূদন। কিরাতের নরপতি বিপদে তেমন।। যেরাপে ইহার সহ মিলিনু সকলে। সেঁই কথা এইবার দিয়া যাব বলে। রিপুচক্রে সমাক্রান্ত হলেন যখন। গুনিয়া সে সব মোরা **শ্রবণে** তথন । সৈন্যের সংগ্রহ মোরা সাধ্য অনুসারে । কবিলাম সহতেনে শুন ভারপরে।। সকলে সম্প্রিড হৈনু সমর কারণ। প্রাণ দিব এই মোরা করিলাম <del>পণ</del>়। তিমি তিমিঙ্গল গ্রহ্ আর যে মকর। ইত্যাদি জীবেন্ডে হয়ে সন্থূল সাগর।। উদ্বেল ইইয়া উঠে প্রলয়ে যেমন। সেরাপ মোদের সৈন্য হইল তখন আপনার শক্রণণে গ্রাসিবার তরে। চতুরস দেনা চলে আনদের ভরে।। ছাবিংশতি অক্টোহিনী সেনা বলবান্। আম্ফালন করি চলে ওহে মতিমান।। কত অশ্ব গজ চলে কে গণিতে পারে। পদাতি চলিল কড বাহাস্ফেটি করে।।

কি বলি দুদৈবৈ কথা শুনহ রাজন অকমাৎ কর্দে মোরা করিনু শ্রবণ।। হইয়াছ নিকুদিন্ট তৃমি মহোদয়। নিৰুদাম হৈল ভাহে যভ সৈন্যচয় । অকস্মাৎ শুনি সবে তব পলায়ন। ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ি আমরা তখন।. ভ**ণপদ সিংহ যথা নি**রুদ্যয় হয়। তেমনি হইনু মোরা ওহে মহোদর।। সবার ভরসা আশা বিলুপ্ত হইল . অন্তরের সাধ যত অন্তরে মিশিল।। উৎসাহবিহীন হৈল সবার অন্তর . হওজ্ঞান হই সবে ওহে নৃপবর । কি কবিলে শ্রেয় হবে ভাদশ সময়ে। না রহিল সেই জ্ঞান কাহারো হৃদরে।। জড়সম সেই কালে ইইয়া সকলে রণে ভঙ্গ দিয়ে যাই সকলেরে ফেলে।। চারিদিকে সবে মোরা করি পলায়ন। **কেহ কারো দিকে নাহি ফেলিল নয়ন**। অধিক বলিব কিবা ওনহ রাজন। করেছিনু যেইরূপ সমরে উদ্যয়।। শত শত শক্ত আসি একত্র হইলে। ভশ্মসাৎ হয়ে ফেতো ইণে সেইকালে।। অতুঙ্গ বিক্রম সেই সেনা অগণন। কার সাধ্য কার কাছে করে আগখন ঃ কিন্তু দেখ কি আশ্চর্যা ভাগ্য বিপর্যায়। প্ৰতিকুল বিধি ৰশে সব হয় ক্ষয়।। যতনে করিনু মোরা যেই আয়োজন বিধির কোপেতে তাহা হইল দহন।। বস্তুতঃ শাস্ত্রের কথা মিখ্যা নাহি হয় বলিতেছি ওন ওন তার পরিচয়।। অন প্রত্যঙ্গাদি আর যড বিভূবণ সমস্ত যদ্যপি থাকে ওহে মহায়ন্।। মস্তক অভাবে তাহা শোভা নাহি পায়। প্রভূহীন ভূত্য যথা কহিনু ডোমায়।।

মহাবল ভূড্য যদি খাকে অগণন। নাহি থাকে প্রভূ যদি ওহে মহান্মন্।। সে বলে নাহিক ফল ওহে মহোদয়। সকলি বিফল হয় জানিতে নিশ্চয় ষদ্যপি নায়ক হয়ে থাকিতে আপনি . আমরা কি তবে সরে শক্তগণে গণি।। জগৎ মাঝারে হেন সাধা ছিল কার। সিদ্ধুদেশে আসি করে প্রভৃত্ব বিস্তার।। হার হার হতবিধি এইছিল মনে। অনর্থ ঘটালে বল কিসের কারণে।। বৃথা আক্ষেন্সেডে আৰু কিবা প্ৰয়োজন। অদুষ্টের লিপি কভূ না হয় থকন।। তারপর মোরা সব করেছিনু যাহা। **গুন ওগো মন দিয়া বলিতেছি তাহা।**। অর্দ্ধরাত্রি কালে মেরা করি পলায়ন। সি**ন্ধুদেশ** তেয়গিয়া করিনু গমন। একত্র হইয়া সবে নিভৃত কাননে। ভাবিতে লাগিনু সব নিজ মনে মনে।। সামান্য পুরুষ নহে বীরসেন গ্নার। অবশ্য আছেন তিনি যথায় তথায়।। কালপুরুষ সম সে বীর মহাগ্রন। কন্তু না আপন প্রাণ ধিবে বিসর্জ্জন।। বৈর নির্ম্যাতন নাহি করি নৃপমণি। নাহি হবে ক্ষান্ত কভূ মনে মনে জানি।। ছন্মকেশে দেই প্রভু ইইয়া গোপন। সেনার লাগিয়া আছে সচেষ্টিত ফন।। অভএব চল মোৱানানা দিকে যাই তল্লাস করিয়া মোরা স্কলে বেড়াই। পৃথিবীর সর্ব্বস্থান করি অম্বেষণ। অবশ্য পাইব মোরা তাঁহার দর্শন। এইরূপে পরামর্শ করিয়া সকলে . অশ্বেষণ হেতু সবে যাই নানা স্থলে।। কণ্ড রাজ্য নদী ডীর করি অপ্তেকা গিরিওহা কান্তারাদি কে করে বর্ণন।।

কিন্তু কি দুর্ভাগ্য হায় শুন মহাপতি। নাই জানি কোথা তুমি করিছ বসতি।। কুত্রাপি ভোমার নাহি পাইনু কর্ণম মনোদুঃখে সবে মোবা করিগো রোদন।। কোন **হানে কারো মুখে** সংবাদ ডোমার। পাঁই নাহি কিছু মাত্র ওহে গুণাধার । নিরাশ ইইয়া সাবে পড়িল তথন। সেকথা বলিতে নাহি সময় এখন।। সেই কালে বুদ্ধি লোভ হৈল সবাকার। নাহি ছিল হিভাহিত জ্ঞান যে কাহার।। পরস্পর সবা প্রতি করি নিরীক্ষণ। অবাক হইয়া রহি জানিবে তখন।। জড় সম বৃহি মোরা নীরব নিথত্ত কার্চের পুতুল সম রহি অনন্তর।। মাঝে মাঝে একবার করি যে চিন্তন। রাজপদ আর নাহি হইবে দর্শন ,। এদেহে রাজার পদ নাহি হেরি আর। ক্ষমের মতন সাধু ফুরাল সবার। এইকপ বঞ্চদ করিয়া চিপ্তন । সপ্তাহ্দে ওরুতলে বসিনু তথন । ক্ষ**েক** বিশ্রাম করি তরুর ছায়ায়। উৎসাহী হইয়া উঠি সবে পুনরায়।। পূণ্যক্ষেত্রে পুলকর্বরি করি ভাগ্নেষণ। শ্রমণ করিতে থাকি তাপস আশ্রম।। শৃন্যদেহে তার পর ভাষিতে ভ্রমিডে। উপনীত হই আসি কিরাতপ্রেতে। আর এক কথা বলি শুনহ রাজন। বুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া সবে করি পলায়ন।। সমর পণ্ডিও সেই সৈনিক প্রবর। তব লাগি প্রমিতেছে কামন ভিতর । সঙ্গেতে আছুয়ে তার কতিপয় জন। মনোবাঞ্ছা তক পদ করিবে দর্শন। মোদের সক্রেতে তারা আসিয়া মিলিল। মিলিয়া কিরাত রাজ্যে আসিয়া পৌছিল। উপনগরীতে আসি আমরা সকলে , বিশ্রাম করিতে থাকি বসি তরুতলে। দেখিলাম পথিমাঝে কিরাত ঈশ্বর। সঙ্গে সঙ্গে অনুগামী বহু অনুচর। কিবা ভাবে প্রজাগন করে অবস্থান। গিয়াছিল দেখিব'রে রাজা মতিমান। সেইসব যথারীতি করিয়া দর্শন। পুনশ্চ ফিরিয়া যান আপন ভবন। আমরা সকলে আছি বিষয় বদনে। উপবাসে কুশকায় আর পর্যটনে।। আফাদের এইভাব করি দরশন। দয়ার্ক্র হইয়া নৃপ দৌড়ান তখন।। তাবপর আমাদের পেয়ে পরিচয়। পূরীতে যড়নে লয়ে ফল মহোদয়। তদবধি আমা সবে করেন পালন , অনুশুম অর বস্তু করেন অর্পণ । পূত্রসম রক্ষা করে আমা সবাকারে। সুখেতে রয়েছি মোরা ইহার আগারে একমাত্র আমাদের ইনিই আশ্রয়। পিতার সমান **ই**নি ওহে মহোদয়।। কিন্তু এক কথা বলি কয়হ প্রবণ। আছি এড সূখে মোরা কিবাত ভবন।। পমাদর করে নৃপ সবার উপরে। আত্মসম হেরে সবে জানিরে জন্তরে।। কিস্কু তব্ মন সৃষ নাহিক কংহার। কারণ ভাহার বলি ভন ভণাধার । ইদ্রের বিহনে যথা অমর নিকর। ষর্গধামে থাকি সৃখী নহে নিরন্তর।। সেরাপ তোমারে ছাড়ি আমবা সকলে। মনোসুখে মাহি সৃখী থাকি কোন স্*লে* । যদ্যপি কিরাত পতি পরম যতনে। চেষ্টিত মোদের গত সূথের কারণে। এক কথা বলি আরো ওভ সমাচার। খন প্রভু মন দিয়া ভূমি গুণাধার।।

যখন সকলে আসি করি পলায়ন। তখন নয়নে মোরা করিনু দর্শন। মহিৰী রোদন করি সহচরী সনে পলায়ন করি খান কাননে কাননে।। দুইজন সহচরী সহিতে ভাহার। কান্দিতে কান্দিতে যান কঃনন মাঝার। অগভ্যা ভাহারে মোরা সঙ্গেতে করিয়ে। আনিলাম স্বতনে কিরাত আলয়ে।। তদবদি মহাদেবী আছেন হেথায়! নিবেদন মহারাজ করিনু তোমায় । তোমার বিরহে দেবী কাতর **অন্তরে**। দিবানিশি অপ্রবাবি বিসর্জন করে । সেই দেবী সীনভাবে করে নিবস্ডি। তৰপাশে কহিলাম ওহে মহামতি । আমরা তোমার হই পুরের সমান . দিবানিশি থাকি সেই রাগী বিদ্যমান।। সান্ত্রনা ভাঁহারে করি অশেষ প্রকারে . সেবা করি সনা তাঁরে ছতি ভক্তিছরে।। কিরাতের প্রতি এই অতি মহোদয়। করেন দেবীরে যতু ওহে মহাশয়। যতনে রেখেছে তাঁরে নিজ **অভঃপুরে**। জননী সমান জ্ঞান করেন তাঁহারে।। জননী সমান তারে করেন পালন। কহিব অধিক কিবা ওচে মহাত্মন্।। আছে দেবী এত যত্নে ওহে গুণাধার। বারিধারা তবুচক্ষে বহে অনিবার।। অশ্রুবারি অবিরঙ্গ করে বিসর্জ্জন। তোমার লাগিয়া সদা করেন রোদন।। জীবন ধরিয়া আছে তোমার আশায়। শ্রীচরণ পাবে পুনঃ কহিনু ভোষায়।। সনত কুমার কহে ওহে ঋষিগণ। এইরাপে ইইতেছে কথোপকধন।। হেনকালে মহাভাগ কিরাতের পতি। বিনত বদনে হাদে করিয়া ভকতি ।

সম্বোধি পাঞ্চলনাথে সৈন্ধব ঈশ্বরে। কহিলেন মিষ্টভায়ে স্তুতি নতি করে।। গুন গুন মহোদয় তোমা দুইজন। কব্রিয়ের শ্রেষ্ঠ হও অতি বিচক্ষণ।। একাস্ত শরণাগত আমি দেহািকার। দীনপতি দয়াকর ওহে গুণাধার । কৃপা করি মমপুরে চলহ এখন। পদধূলি পুরীমাঝে করহ অর্পণ।। পবিত্র হউক মম কিরাত নগরী পবিত্র হউক দেহ এই বাঞ্চাকারী।। কিবাত রাজের বাকা করিয়া শ্রবণ। সিন্ধুনাথ বীরসেন আন**দে ম**গন। প্রিয়ার কমল মুখ দর্শনের তরে। আকিঞ্চন মনে মনে নরপতি করে।। অবিলম্বে যাত্রা করে কিরাত নগরী। সঙ্গেতে সামস্তগণ বর্ণিবারে নারি । পাঞ্চাল ঈশুরে সঙ্গে লইয়া তখন কিরাত পুরেতে যাত্রা করেন রাজন।। বায়ুগামী ভবে সবে আরোহণ করি। ক্ষণমধ্যে উপনীত কিরাত নগরী।। সুরপতি অনুগামী হয়ে দেবগণ। বৈজয়ন্তী নগরীতে প্রবেশে ফেন।। কিবাত রাঞ্চের সনে সকলে তেমন। অবিলবে পুরী মধ্যে প্রবেশে তখন।। সবে গিয়া উপনীত সভার আগারে। ৰথায়থ বসিলেন আসন উপুরে।। পৌরবর্গে সম্বোধিয়া কিরাত রাজন। মধুর বচনে করে গুন সবর্বজন।। প্রজাগণ ওন ওন বচন আমার। তোমা সবে দুরজয় অতি গুণাধার । শক্রদেহ বিধারণে তোমরা সক্ষম। অভএব বলি যাহা করহ শ্রবণ।। আমার বচন ওন অবহিত মনে: আমার আদেশ পাল একান্ত খতনে।

এই যে হেরিছ দুই পুরুষ প্রবর। ক্ষত্রিয় বংশের দেহি হল ধ্রন্ধর।। এই যে হেরিছ বীর সিন্ধুর রাজন। পাক্ষাপের পতি এই অভি মহাত্মন্।। ইহাদের কার্যাসিদ্ধি ষেই রূপে হয়। তাহার উদ্যোগ সবে কবিরে নিশ্চয়। অকএৰ সম্জীভুত হও সবজন আমার বচন সবে করহ শ্রবণ।। অকপটে যদি আজ্ঞা পালহ আমার বৃথা কালক্ষেপ তবে নাহি কর আর! দুরাক্স অরাতি হক মিলিয়া সকলে। আচ্ছন্ন করিয়া সবে নিজ সায়াজ্ঞালে।। সিদ্ধু রাজ্য বল করি করেছে হরণ রাজারে করেছে চ্যুত শুন সর্বাজন।। অতএৰ শুন সবে বচন আমার। **অবিলয়ে শক্রকুল করিবে সংহার**।। তক্লপক্ষ আসিতেছে গুন সৰ্ব্বজ্বন। উহাৰ প্ৰথমে সবে করিবে গমন।। যেমদে পারিবে শঙ্গ করিবে নিহন। আমার আদেশ এই ওল সর্ব্বজন।। বিশেষ বিদিও আমি ভনহ ত্রবণে। রণবীর বলি সবে বিখ্যাত ভূবনে।. তোমরা সকলে হও অতি ভীমকায়। **অতএব বাহা বলি ওনহ** সবার ।। **সংগ্রামে নহেক কেন্তু** কিরাত সমান। কটুয়েখী বলি সবে খ্যাত সর্বাস্থান।। মহাধারী রণাঙ্গনে ভোমরা সকলে। সক্ষা করি যাও তুরা সৈন্য দলে দলে। পুরোভাগে শত্রুগণ কৈন্সে আগমন। তিষ্ঠিতে সক্ষম তারা না হবে কখন।। দেখিতেছি দিব্যচক্ষে কৃহিব নিশ্চর মহাযোধী তোমা সবে নাহিক সংশয়। অতএব মম বাক্য করহ শ্বেণ চত্রঙ্গ সেনা সঙ্গে করহ গ্রহণ 🗤

শক্র অভিমূখে সবে করহ গয়ন। অসংখ্য অসংখ্য শর করিবে বর্ষণ ।। তরিকে ছিন্ন ডিন্ন যত শত্রুপণে। মারিবে ভীষণ শৃঙ্গ কহি সাবধানে।। শক্রর উরত শির করিয়া ছেদন সিক্ষুরা**ভে** উপহার করিবে **অর্পণ**। আয়ার আদেশ রক্ষা করহ সকর্নে। বৃথা কালকেশে আর কিবা ফল *যানে*। সূ*স*ক্তিত হও সবে কহিনু **ত**রায়। শক্র অভিমূপে যাও কহি সবাঞ্চয় । সভাপাল খন খন আমার কন আয়ার আদেশ শীয় করহ পালন। এই যে হেরিছ ভেরি রয়েছে আমার ইথে চারিদিকে কর খোষণা প্রচার। চীন হুণ আদি করি সামস্ত রাজন। পক্ষ মধ্যে যেন সবে কবে আগহন। সসৈন্য আসিবে সবে আমার নগরে রপস্থলে থেতে হবে বলো সবাকারে।। এইরাপে আন্ধা দিয়া কিরাত রাজন বীরসেন হস্ত পরে করিয়া ধারণ। অবিলয়ে প্রবেশিল নিন্ধ অন্তঃপুরে বীরসেন নরপতি প্রফুল্ল অন্তরে।। দৃইছেনে অন্তঃপূবে করিয়া গমন। বতনে আসনে দোঁহে করিয়া গ্রহণ। -রমণীগণেরে পরে ডাকিয়া সাদরে। কিরাতের রাজা কহে সুমধুর স্বরে।+ হের হের ব্যক্তক যুবা মনোহর বীরসেন এই বীর সিদ্ধুর ঈশর।। আজানুলম্বিত বাহ কর দরশন। শালতরু সমউচ্চ জতি মনোরম।। এরপে বলিলে যত মহিলা আছিল আনদে মগন হয়ে চক্ষু বিস্তারিল।। মনখন বীরসেনে করে যে দর্শন। মনঘন দেখে তাঁর কমল বদন।।

তাঁহার:মোহনরূপ দরশন করি। আসক হইল যত পুরবাসী নারী।। একেবারে লজ্জা ত্যাগ করি সবজন। কামেতে কটাক্ষপাত করে খনখন। লোকাতীত বাল্লকপ দেখিয়া তখন। মোহিত ইইয়া পড়ে অন্তরে আপন।। কামেতে সবার হাদি হয় জুরজুর। নিজবদে নাহি রহে কারো কলেবর। পরস্পর বলাবলি করিছে তথন। রাপের মাধুরী কিবা করি দরশন।। সেরূপে যেইজন নয়নে নেহারে . জনম সার্থক ভার ভূবন ভিতরে । ইহারে হেরিলে হয় আনন্দ উদয় 🛭 ক্ষ্ধা তৃষ্ণা নাহি থাকে কহিব নিশ্চয়।। পুরুষে হেরিলে হয় আনদে মগন। নারীতে যদ্যপি করে একপ দর্শন । কামেতে মোহিত হয় নাহিক সংগয়। ধৈর্য্য ধরে হেন নারী নাহিব ধরায় । নারীগণ এই রাপে কহিছে বচন পত্তি নিন্দা নিজ নিজ করে সর্ব্বজন। তথায় আছিল বলি রাজার কুমারী তাহার রূপের কথা বর্ণিবারে নারি । মদনের রতি যেন রয়েছে বসিয়ে। অথবা উবর্বশী আছে আনন্দ হৃদয়ে।। সবর্ব সূত্রকণা কন্যা কিরাতনশিনী হেরিলে রূপের ছটা মোহে যত মুনি। **অন্তঃপুর আলো করে** রয়েছে বসিয়ে। বরারেহে। সেই কন্যা সাদন্দ হাদয়ে।। অপক্রপ রূপ ভারে করি দরশন। সিন্ধুরাজ্ঞ কামশরে জজ্জরিত হন। কিন্তু কিবা অত্যাশ্চর্য্য করি দর্শন। মধুর হাসিনী সেই নন্দিনী তখন । যোগবলে কামবেগ ধরিয়া অন্তরে মনে মনে ধীর ভাবে বিবেচনা করে।

যদ্যপি এখানে থাকে তার কিছুক্ষা। কামশরে জব্জরিত হতে পারে মন।। অস্থির হইতে পারি এখানে থাকিলে অতএব থাকা নাহি যুক্তি কোন কালে 🕕 এইরাপ মনে মনে করিয়া চিন্তন। গাত্রোখান জবিক্যন্থ কবিয়া ডখন।। অন্যত্র গমন করে অতি ধীরে ধীরে। মনোভাব গুপ্ত করে জাপন অন্তরে 🕕 যদ্যপি অনাত্র কন্যা করিল গমন তবু কিন্তু মন নহে সৃস্থির তখন। সিন্ধুনাথ রূপ সদা ভাবয়ে অন্তরে। তব্রি কথা পূনঃ পূনঃ অন্তরেতে গড়ে।। ধৈরয় ধরিতে নাহি পারেন সুন্দরী। ভাবিয়া চলিল যেন যৌবনের ভরী। ধৈর্য্য হেন্ড যত চেষ্টা করেন অন্তরে । **বিছুতে ধৈরুয় নাহি ধরিবারে পারে** । কিছুমাত্র শাস্তি নাহি ক্রদিমধ্যে পায় পুনঃ পুনঃ যথা তথা ভ্রমিয়া বেড়ায়।। এদিকে যথায় ছিল সিম্বুরাজ-রাণী সঙ্গে সহচয়ী কত কিরণ্ড বমণী।। পতি-সমাগম বার্ত্তা করিয়া শ্রাবণ। পুলকে পুরিত হৃদি আনদে মগন। অন্তঃপুরে যথা আছে লৈন্ধব ঈশ্বর উপনীত সেইস্থানে অতি শীল্পতর।। বিবহ বিধুরা সেই বাজার রমণী। হইয়া আছেন ৰথা প্ৰভাত যামিনী । বিবহ শোকেতে তাঁর অতি ক্ষীণকায় উদাসীন সম যেন চাবিদিকে চায়।. আপুলিত রহিয়াহে কবরী বগ্ধন। মলিন অস্তর হায় মলিন বদন।। যে অবধি রাজ্যচ্যুত পতি গুণমান। তদব্ধি কেশ পাশ না বাঁধে বাঁধন।। জটারূপ কেশপাশ করেছে ধারণ। দুলিতেছে পৃষ্ঠদেশে নাগিণী মতন।।

পতির আশায় সতী ধরিছে জীবন। ভাবে মনে পুনঃ পাবে গতির চবণ 🕠 বহুদিন পরে পত্নী করিয়া দর্শন। ধৈরয় ধরিতে স্বাঙ্কা হইল অক্ষম। হাতোন্মি বলিয়া পড়ে ধরার উপরে। চৈতন্য বিলুপ্ত হল তাঁহাৰ অন্তৱে এইব্ৰাপ কালাতীত হৈল কিছুক্ষণ পুনশ্চ চৈতন্য লভে সিম্বর রাজন । গত্যোথান কবি পরে অতি ধীরে ধীরে। কিছুক্ষ্প মৌন ভাবে রহিলেন পরে । ভারপর রাণী প্রতি করে নিবীক্ষণ : অশ্রুবারি খন খন হয় বিস্তর্জন : উপ্রিয়া উঠিল তাঁর শোকের সাগর। নয়ন ভৈদিয়া জ্বল পড়ে নিরম্বর। এইরূপে কিছুক্ষণ করিয়া রোদন তারপর হাদে ধৈর্য্য কবিয়া ধারণ । জিজাদিতে সমৃদ্যত নিজ মহিবীরে। বদন উন্নত করে অতি ধীরে ধীরে। রমণীর চক্ষে যেমন পড়িল নয়ন -অমনি মুচ্ছিতা হন রমণী তখন । ক্ষণপরে সংজ্ঞালাভ করিয়া সৃন্দরী 🕫 প্রণাম করেন পতি চরণ উপরি । পদতলে পুনঃ পুনঃ করেন বন্দন। কহিবেন নানা কথা মনে আকিঞ্চন।। নিজ মুখে কিছুমাত্র বাক্য নাহি সরে পতিমুখ ঘন ঘন দরশন করে।। মহামতি সিদ্ধুপতি জানন্দে মগন নারীর ভাদৃশ্য প্রেম করি দবশন। অকৃত্রিয় পাতিব্রত্য হেরিয়া ভাঁহার। जानत्म ऋषरा भूर्ग रहेल राख्यत्।, শ্লেহতারে ভূমি হতে করি উত্থাপন। প্রেমভরে গাঢ়তর করি আলিঞ্জন।। বদন চুম্বনে রাজা-হরিষ অন্তরে। প্রেয়সীরে বসালেন অঙ্কের উপরে। :

মিষ্টভাবে নানারূপ করি সম্ভাষণ প্রিয়ার স্থাদয় ভুক্ট করেন রাজন। ইতিমধ্যে সেই হানে কিবাত-নক্ষিনী। কিশ্বের বয়সী যিনি সূচার-হাসিনী। আস্ঝিছিলেন তিনি পূলক অন্তরে। দম্পতির সেই ভাব নয়নে নেহারে । দাম্পতা-প্রণয় তথা করি দর্শন সান্তিক ভাবতে ভাঁর মন্ডি গেল মন।। ভজিলেন যনে যনে সিদ্ধর রঞ্জেনে। পতিতে বরণ কৈল বিকশিত ম*ন*ে। এদিকে সিদ্ধার রাণী আনন্দে মগন। পতির নিকটে পরে করি নিবেদন । একান্ত অন্তবে পৃক্ত গ্রহ শনৈশ্চরে। মঙ্গল হইবে তাহে জানিবে অন্তরে।। মার্কণ্ডেয় মুখে আমি করেছি **শ্রবণ**। বেবাপ পৃঞ্জিতে হয় গুনহ রাজন্। ধীরে ধীরে এত বলি পতির গোচরে শনি পজাবিধি কহে হরিষ অন্তরে।। শনির মাহাজ্য কথা কারন বর্ণন শুনিয়া সিন্ধুর পতি আনন্দে মগন। শনির মাহাত্ম-কথা রাণী মূখে খনি। পুলবে পৃবিত হন সিন্ধু নৃপমণি। ভক্তি জন্মিল তাঁর অন্তর মাঝারে। সংগত হইয়া রহে একান্ত অন্তরে।। শনিবারে যথা বিধি করিয়া যন্তন। পবিত্র হদেয়ে করে শনির পূজন।। সন্ত্রীকে হইয়া নৃপ সংযত অন্তরে। বথাবিধি পূজা করে গ্রহ শলৈখনে।। এইক্রপে পূকা জাদি করি সমাপন। ষ্টেই দক্ষিণা দেন আশ্চর্য্য ওখন ।। নানা বিধ অঙ্ক আদি করি আয়োজন। ব্রাহ্মনগণেরে রাজা করান ভোগ্ধন। প্রসাদ বর্ণটন করি একান্ত অন্তরে। অর্পন করেন রাজা কিরাতগণেরে।।

এই সব ক্রিয়া ক্রমে করি সমাপন। মহিৰী সহিতে বাজা হায়ে শুদ্ধ মন 🕛 গ্রহ্বর গুর্য্যাত্মজে অতি ভতিভরে স্তব করে পূনঃ পূনঃ একান্ত অন্তরে।। তার পর ভূয়োভূয়ঃ করেন প্রণাম প্রার্থনা করেন কত শনি বিদ্যমান।। অন্ধ্রবারি প্রেমভরে হয় নিপত্ত। শ্রনিপালে পুনঃ পুনঃ করেন যাচন।। হ্রন্তরাজ্য ভিশ্বা রাজা করেন যতনে পুনঃ পুনঃ মতি করে শনির চরণে। উভয়ের অভি ভক্তি করি দরশন। গ্রহরাজ শুনিদেব মহাতৃষ্ট হন। আবির্ভৃত হল পরে গগন উপরে অস্ত ভেক্ত শুন্যুপথ-সমূজ্জুগ করে।। প্রশান্ত মুর্ত্তিতে দেখা দিল গ্রহবর। কি বলিব জ্যোতিঃ তাঁর বিশ্ময় আকর। আন্চয়্য শনির স্বপ করি দর্শন বিশ্বয়ে আকৃল হন সিদ্ধুর রাজন্। ঘন ঘন রোমাঞ্চিত হয় কলেবর । ভক্তিভরে নতি করে ভূমিশ্ন উপর। দণ্ডকাষ্ঠ সম হন ভূতলে পতিত। তারপর ধবা হড়ে হইয়া উখিত।। করযোড় করি পরে একাস্ত অন্তরে। নিবেদন করে ভূপ গ্রহ শ**েশ্চ**রে।। গ্রহরাজ তব পদে করি নমস্কার। কুপা কন্ম দীনজনে ওহে দয়াধায়। সুপ্রসর হও প্রভু দীনের উপরে। দুঃখন্ধালে বিজড়িত দেখই কিঙ্করে। বিষম সঙ্কট হতে কর পরিত্রাণ। তব পদে নিবেদন ওছে মুর্জিমান । রাজার এতেক ভক্তি করি দরশন। পরম সন্থন্ত হন সূর্য্যের নম্পা।। বরদান হেড়ু শনি হরিষ অন্তরে। মিষ্ট ভাবে কহিলেন সিদ্ধু নৃপবরে ।।

গুন গুন নৃপবর অফার বচন। প্রসন্ন হইনু আমি তোনারে এখন।। শোক মোহ স্থাদি হতে তাঞ্জিয়া মন্তরে , অমৃত পুরিত ধক্য কহেন রাজারে।। শনির এতেক বাকা করিয়া শ্রবণ। হরিছে পুরিত হন সিদ্ধুর রাজন্।। তারপর ধীরে ধীরে বিনয় বচনে। कहरमः ए चलिलन भूमि विमाभार ।। প্রসন্ন যদ্যপি প্রভু ভক্তের উপর। তাহা হলে অবিলয়ে দেহ এই বর।। নিজ বাহবলৈ আমি যত শত্রকুল। অবিলম্বে যেন পারি করিতে নির্ম্মূল।। **অপহ**্যত <mark>রাজ্য</mark> যেন **লভি পুনরা**য় , আমি এই বর মাগি কহিনু ভোমায়। অন্য কোন বরে মম নাই প্রয়োজন ভার লাদে নিবেদন ওয়ে মহাজ্বন। ল্লান্ধার এতেক বাক্য করিয়া **শ্রব**ণ। পরঘ সম্ভন্ট হন সূর্য্যের নন্দন।, তথাস্ক বলিয়া বর দিলেন ভাঁহাবে . অবিলয়ে স্থিরোহিত আকাশ উপরে 🕕 গ্রহরাজ শনিদেব হলে তিরোধান। উৰ্জ্মুৰে সিম্ধুনাথ করি অবস্থান।। নয়ন চাহিয়া উর্দ্ধে আকাশ উপরে। স্তব গঠে আরম্ভিল অতি ভত্তি ভরে । যথাবিধি স্তব পাঠ করিয়া রাজন্। ভূমিষ্ঠ হইয়া করে উদ্দেশ্যে বন্দন । এইরূপে শনিপাদে সইয়া সূবর। আনদে পূরিত হন সিদ্ধু নৃপবর।। তার পুর সম্বোধিয়া কিরাত রাজনে মৃদুভাষে কহিলেন বিনয় ৰচনে।। বল্লিব কিবা অধিক ওহে মহাত্বন আপনার অনুগ্রহে মঙ্গল এখন। . সিদ্ধ এবে মনোধাঞ্ছা হইল আমার। মম প্রতি তৃষ্ট হইল ছায়ার কুমার।।

গ্রহরাজ সুপ্রসন্ন আমার উপরে। দিখ্যমূর্ত্তি দেখিয়াছি কহিনু তোমারে। মুরতি মঙ্গলময়ী করি প্রদর্শন। অভিমত বর মোরে করিয়া অর্পণ ।। স্বৰ্ম্মাকে পুনশ্চ যাক্ৰা কবেছেন তিনি বলিলাম তব পাশে ওছে নৃপমণি। এখন আমার বাকা কবহ প্রবণ। অরাতি নিকর বাহে হয় নিপতন।। তাহার উদ্যোগ কর ওহে নরপতি। হির কর ভঙ্গিন তরে মহামতি।। সৈন্যগণ করে যাতে সমর কারণে সেই দিন কর স্থির কহি তব স্থানে।। অধিক বলিব কিবা অরাডি ভাগন। প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি তোমারে এখন। পাঞ্চালের মদেছকট যত সৈন্যগণ সৈম্বৰ-সামন্ত যত ওহে মহাত্মন্। উভয় ষদ্যপি মিলে কিরাতের দলে তবে আর কারে ভয় বসুমতী তলে।. এই সব সৈন্যগণ সমরে দৃর্জ্জয়। অচিরে করিতে পারে শক্তগণে ক্ষয়। তাহা হলে এই সব লইয়া বাহিনী। বসুধা করিতে জয় পারি নুপমণি।। অধিক বলিব কিবা ওহে মহাত্মন। বিলম্ব করিয়া জার কিবা প্রয়োজন। এতেক বচন শুনি কিবাত রাজন্। প্রীতি বিকশিত মুখে রুছেন তখন। ওন ওদ সিন্ধুপতে বচন আমংর। ভাগাবশে সুপ্রসন্ন সূর্য্যের কুমার। গ্রহরাজ সুপ্রসন্ন ডোমার উপরে মনোরথ সিদ্ধ তব জানিবে অন্তরে।। ভাগ্য খলে পেলে তুমি সঙ্কটে উদ্ধাধ 🖟 বিপদের জ্বাল তব নাহি রবে আর ।। অধিক বলিব কিবা জাপনারে আমি। মম বাক্য শুন <del>খ</del>ন ওচ্ছে নৃ<del>প</del>মণি ।

এই যে আমাব বাজ্য কবিছ দর্শন এই যে হেরিছ কোধ সকল বাহন। অন্তরে জানিবে নৃপ সঞ্চলি তোমার আমি তব দাস সম গুহে গুণাধার । সিশ্ধুবাজে এইরূপ সধুর বচনো আশাস প্রদান করি বিহিত বিধানে ।। চিন্তা করে মনে মনে বিরাত রাজন। ভেরীর হোষণ বটে দিয়াছি এখন । ভাহে নাহি করি কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভর। কেন না বিধির এই সৃষ্টির ভিতর। বিপদে পতিত যদি হয় কোনজন। নিজ শিব দিয়া তারে উদ্ধারে তথন । হেন জন জগতেতে অতীৰ দুয়ৱ এ হেতু উদ্যোগী হবে বিশ্বমাঝে নর। এইরূপে বচ্চ্চ্ম বিবেচনা করি তারগর অন্তরেতে সুবিচার করি 🖟 সৃদক্ষ দূতের পরে করি সম্বোধন। কহিলেন শুন শুন আত্মার বচন।। করদ রাজ্যেতে যাহ্ অতি শীন্ত্রগৃতি। সামস্ত রাজ্যতে যাহ ওহে মহামতি আমার আদেশ সবে কর নিবেদন। অবিলম্বে সবে পুনঃ কর আগমন।। আসিবে সকলে তুরা কিরাত নগরে। ইহার অন্যথা যেন কেহ নহি করে।। আমার আনেশ যেব। করিবে লপ্তবন। ভাহার মন্তক তামি করিব ছেনে।। রাজার আদেশ শিরে কবিয়া ধারণ। যে আজা বলিয়া দৃত করিল গমন। ত্বরিত গমনে চলে জন্ম আরোহণে অবিলম্বে উপনীত নিরুপিত স্থানে । করদ নৃপত্তিগ**ণে** করি সম্বোধন : রাঞ্জার আদেশ সব করে নিবেদন। নিবেদন করে সবে সামন্ত রাজারে খনিয়া রাজার আহর। সবে ধরে শিরে।। আদেশ লভিবামাত্র যত রাজগণ কিরাভ পুরীতে ত্রা করিল পমন।। চতুর<del>ক্স বল চলে সহিত স</del>্বার রণ বাদ্য খন খন বাজে অনিবার ।। আজ্ঞালন করি সবে দ্রুতপদে চলে। চারিদিক নিনাদিত সৈন্য কোলাহলে। ভুরদ মাডেগ্ন কত কে করে গণন। কত শৃত রথী চলে করিয়া গর্জ্জন। অসংখ্য পদাতি চলে বীরদর্প ভরে। কর্ণে নাহি শুনা যায় রথের ঘর্যরে।। এইরাপে কোলাহলে করিয়া গমন। কিরাত নগরে সবে উপনীত হন।। কোলাহলে পূর্ণ হল কিরাত নগরী। সে কালের শোভা মুখে বর্ণিবারে নারি।. এইকপে সব রাজা একত্রিত হন। ভাহা দেখি আনন্দিত কিরাত-রাঞ্চন্।। আন্দো করেন সবে সমরের তরে। যাহ যাহ শীঘ্ৰগতি শক্ত বধিবারে ! এই যে হেরিছ বীর সিদ্ধুর রাজন। ইহার রাজত্ব যেই করেছে হরণ। তাহারে অচিরে কর সমূলে সংহার। তোমরা সকলে হও বলের আধার।। **এইরূপে আ**জ্ঞা দেন কিরাত রাজন্। সিন্ধুপতি তাহা দেখি হরিয়ে মগন। আনন্দ অন্তরে তিনি পাঞ্চাল ঈশ্বরে। মিজ কাছে ডাকিলেন অতি সমাদরে । মন্ত্রীণণে তারপর করি সম্বোধন। সকলে মিলিয়া করে মন্ত্রণা তখন। ভভলগ্ন দেখি যাত্রা করেন সকলে। মাদাংকট সৈন্য সব গর্বভরে চলে । শক্রুর সঙ্গেতে যুদ্ধ করিবার ভরে লন্থে ঝশ্ফে যায় সবে প্রফুল্ল অন্তরে া সিংহনাদ করে কেহু অতি যন ঘন। কেই বা করিছে গর্ক্ত ভরে আস্ফালন।।

গুৰুৰ্জন করয়ে কেহু অতি ক্ৰুদ্ধমনে। ভৈত্নৰ নিনাদ করে না যায় বৰ্ণনে ।। বিংশ অক্টোহিণী সেনা অতি ভয়**ন্ধ**র। ছোর রবে করে সবে করিতে সমর। মাতঙ্গ তুরঙ্গ কড কে করে গণন। কত যে পদাতি যায় না যায় বর্ণন।। অশ্ব খুর হতে ধূলি উঠিয়া গগনে। অন্ধকার করি কেলে মান্য ভবনে।। (यक्तिक कितान यात्र यूजन नवन) সেই দিক অন্ধকার না হয় দর্শন।। লম্ফ ঋত্ফ বীর দত্তে চমুপতি করে। গুরুর্ত্তন করয়ে সব জলদের স্বরে।। প্রতিদিন এই ক্রপে করয়ে পমন যেই স্থানে হয় সন্ধ্যা দেবীর দর্শন।। শিবির স্থাপন করে সেই সেই স্থলে কিয়দ্দিন এইকাপে পথে পথে চলে।। কিছুদিন এইক্সপে করিয়া গমন 🖟 সিশ্বদেশে ক্রমে সবে উপনীত হন।। শুকুপক্ষ চতুর্দশী সেই দিন হয়। গুভক্ষণে উপনীত সেনা সমৃদয়। কৈরাত সৈদ্ধব আর পাঞ্চাল ঈশ্বর। তিন রাজা উপনীত মহাবলধর।। সিদ্ধপুরি হতে এক ক্রোগমিত দূরে। শিবির স্থাপন করে সানন্দ অন্তরে। সিদ্ধুরাজে পরাজিত করি সেই জন। কবেছিল অধিকাব বাজ সিংহাসন। দুরাখ্যা নিষ্ঠুর সেই ববন আচারী। চর সুখে শুনে সব সেই পাপাচারী।। চর মুখে সব বার্ত্ত করিয়া শ্রবণ। ব্রাত্রি হোগে সৈন্য সব করে আয়োজন।। মুদক্ষ ভাহার সেনা অতি বলবান্ স্ত্রিত সবারে করে যকন ধীমান।। বিমল প্রভাতে পরে উঠিয়া সকলে। যুদ্ধের কারণে ত্বরা যুদ্ধক্ষেত্রে চ**লে**।।

নিদিন্টি স্থানেতে সবে কৰিল প্ৰমন সৈশ্বৰ সামস্ত সৰ করে দরশন 🗄 বীরসেন নরপতি প্রযুদ্ধ অন্তরে। সৈনা সহ অবস্থিত সমূরের তরে।। তহে। দেখি মহাকুদ্ধ যবন-রাজন। যথাক্রতম নিজ সৈন্য কররে স্থাপন । দুইদকে ক্রমে সৈন্য সভিকত ইইম বনশন্ধা দুইদেলে ব্যক্তিতে লাগিল।। তুর্ব্যধ্বনি ক্রমে উটে গগন উপরে। পটাহ ব্যদিত হয় জলদ গম্ভীরে। চারিদিকে হয় কত গোসুখ বাদন ক্রমেতে উঠিয়া লম্ব ঠেকিল পগন।। ভীষণ আকার সব যবনের সেনা। কত অন্ত্ৰ পোড়ে হাতে না যায় গণনা।। কেহ রথী কেহ চক্রী কেহ খড়গী হয়। পদাপাশ কারো কারো করতলে রয়। শূল প্রাস নানা অন্ত শোভে সৈন্য করে। বিশারদ বিচক্ষণ সকলে সমরে। সকর প্রতিজ্ঞা হোক শরীর পতন। মতুবা অচিরে হোক্ কার্য্যের সাধন।। দৈনগণ এইক্লপে সাঞ্জিয়া সমূহে। চারিদিক হতে অস্ত্র বিনিক্ষেপ করে। কেহ কেহ মারে শূল ভীষণ জাকার। বেগভরে করে কেহ অসির প্রহার । শক্তি মারে প্রাস মারে কোন কোন জন কেহ করে ঘন ঘন শর বরিষণ। কেহ কেহ ভন্নাযাত করি বেগভরে শত্রু শির কাটি ফেলে ভূতল উপরে 🕕 এইরাপে রগ করে যবন রাজন সিন্ধুপত্তি তাহা দেখি হয় ক্রুদ্ধমন।। অবিলয়ে সৈনাগদে সাঞ্চায়ে যতনে 🛊 বোষভারে মত হয় সময় কাবণে। র**পেতে মা**তিল ক্রমে কিরাত রাজন। পাঞ্চাল ঈশ্বর রূপে হল নিগ্যন।

কিলাকিল শব্দ উঠে সমার ভূমিতে। কত বীর পড়ে রণে খণ্ডিত শিরেতে।। এইরূপে যুদ্ধ করে ক্ষত্রিয় ববন কত শির রণভুমে হর নিপতন। ছিন্ন সুক্ত ধরাতলে গড়াগড়ি যায় : শোনিতের নদী ক্রমে প্রবাহিত হয়।। রণভূমে পশে গিয়া কিরাত রাজন। সৈনা কত সঙ্গে সঞ্জে করয়ে গমন। তাহ। দেখি জুবচিন্ত যবন-ঈশ্বর। লোহিত লোচন হয় সরোষ অন্তর। ঘন ঘন বাণ মান্তে কিরাত উপরে। মনে বাঞ্ছা সেই নৃপে ভূমি তলে পড়ে। শবেতে হাদর বিদ্ধ ববন ঈশ্বর ভবু বিল্ত নহে নৃপ কাতর অন্তর ,। ভারপর অধিমুখী ভঙ্ক লয়ে করে ঘুরান কিরাত রাজ নিজ শিরো**পরে**।। ঘরায়ে নিক্ষেপ করে যবন উপর। তাহা দেখি মহারুষ্ট থবন ঈশ্বর।। গদাতে চুর্ণিড করে সেই ভশ্নগণে। স্বায় স্বায় শব্দ হয় ক্লোচ্ছ সৈন্য শশ্ে। মদভবে যবনেরা কবয়ে গর্জন হৃদয়ে ব্যথিত ভাহে কিরাত রাজন্।। রথ হতে মহাবেগে নামিয়া পড়িল ভয়ঙ্কর গদা এক করেতে ধরিল। জুকুটি করেন যেন কৃতান্ত সমান ষুরান মহতী গদা সবা বিদামান । বেগেতে ফেলেন তাহা যবন উপরে। তাহা দেখি শ্লেচ্ছপতি অভিরোষ ভবে। . মহাশক্তি নিজ করে করয়ে ধারণ। অগ্নিম্প্রিশ সম দ্বলে হুতি বিভীরণ।। সেই শক্তি ক্ষেপ করে যবন বাজন তাহে গদচুর্গ হয় ঘোর দরশন। হেনকংলে সিন্ধু আর পাঞ্চলে ঈশব। উপনীত <mark>আসি তথা সম</mark>র ভিতর।

একাকী সমর করে কিরাত রাজন্। সেই **স্থানে দুইজনে উপনীত হন** । ডাহা দেখি মহাবল যত ক্লেচ্ছপডি। উপনীত সেই স্থানে অতি ক্রতগতি। ক্ষত্রিয় প্রধান যত একত্র ইইল। বণভূমে দুই দলে সমর বাধিল। মুদগর পট্টিশধারী যত স্লেচ্ছগণ : ক্ষত্রিয় উপরে করে শর বরিষণ।। মহাতেজা স্লেচ্ছণণ দারুণ মুরতি। রণক্ষেত্রে দুরাধর্ষ মহাবল অতি।। ক্ষত্রগণ মহাশুর বিদিত ভুবনে। দুই দলে হয় যুদ্ধ সমর অঙ্গনে।। মহাবল দুইদল অতি ভয়ক্তর। সমরে অটল দোহে কৃতান্ত দোসর . কেহ নাহি টলে রূপে মহাবলবান রণ হেরি ভয়ে সব হয় কম্পুমান। শুন্যোপরি অবস্থান করি দেবগণ। দারুণ সমর সেই করে দরশন । মহাবল যবনের হেরিয়া নয়নে ক্ষত্রগণ মহাক্রুদ্ধ নিজনিজ মনে। ভিন্দিপাল ভন্ন আর মুম্বল লইয়ে আঘাত করয়ে সবে সরোব হৃদয়ে 🙃 শতদ্বী করেতে কেহ করিয়া গ্রহণ যবন উপরে দ্রুত কবে বরিষণ অগ্নিসম ক্ষত্রগণ মহাতেজ ধরে। মহাবীর্যা বিরাজিত সবার শরীরে।। অন্তর্রাজ্ঞি রোষ ভরে করে বরিষণ। তাহাতে পতিত হয় অসংখ্য যবন।। সহস্র সহস্র হ্লেচ্ছ্ রণমারে পড়ে। ৰাধিল দারুণ যুদ্ধ কে বর্ণিতে পারে।। এইরাপে যুদ্ধ হয় অতি বিভীবণ। হেরিয়া বিশ্বিত হয় দর্শকগণ। দারুণ সমর হেরি সবরে শরীরে। রোমাঞ্চ জনমে সব বিশ্মিত অস্তবে। ক্ষেইকাপ খুনিগণ করি দরশন। বিশ্বয়ে হলেন সবে বিমোহিত মন।। ক্ষঞ্জণ এইরূপে জয় বাসনায়। ঘোর তেক্সে রণ মাঝে শ্রমিয়া বেড়ার। এইরূপে মহাবল যত ক্ষত্রগণ। যবন রাজার রূপে করিছে মথন । হেনকালে মহাশ্চর্যা গুনহ সকলে -দিব্যরূপা নাবী **এক আসে রণস্থলে**।। সৌদামিনী সম কান্তি অতি মনোহব চত্রঙ্গ দল সঙ্গে অতি ভয়ঙ্গর । নীলাম্বর পরিধান সূচারহাসিনী। ধোড়শী বয়সী বালা মধুরভাষিণী। মন্দ মন্দ হাস্য শোভে কমল বদনে। অঙ্গ শোভা কব কত নানা-বিভুখণে। <u>থোভা পায় গলদেশে কাঞ্চনের হার।</u> ইন্দীবর সম হয় ময়ন ভাঁহার। মুক্তকেশী মনোলোতা অতীব সৃন্দর গম্ভীর নিনাদ করে অতি ভয়ক্ষর । দনেব-দল্ম চণ্ডী আসিয়া সমরে। যবন গণেরে কহে জলদ গড়ীরে।। মূচগণ শোন্ শোন্ আমার বচন। তোদের সমান পাপী নাহি কোন জন। ওরে ক্লেচ্ছ জাতি শোন বিকৃত আকার। শোন শোন মম বাক্য সবে দুবাচার।। মহাত্মা দৈশ্ববরাজ অতি মহাত্মনু। তাঁর রাজ্য হরিয়াছে ষেই নরাধম।। তাহার মন্তক আমি সৃশাণিত বাণে। ছেদন করিব আজি শোনরে শ্রবণে।। ভাহার মন্তক আজি কবিয়া ছেদন। মাংসাশী বিহঙ্কগণে করিব অর্পণ।। শিবাগণ তার শিব্ধ করিবে আহার। কুকুরেরা খাবে তারে শোন দুরাচার।। শোন শোন অতএব যবন দুৰ্জন যদ্যপি বাসনা থাকে রাখিতে জীবন।।

পলায়ন কর তবে অতি দ্রুত করে। মতুবা বধিব আজি জানিবি অন্তরে। এইস্নেপে রোষভারে বলিয়া বচন। শঙ্খধ্বনি করে বামা অতি ঘন ঘন । যোর রবে শব্ধধ্বনি যন যন করে। ঘণ্টা বাদ্য করে কত কে বর্ণিতে পারে। মহিব-অসুর সবে হয় নিপাতন সহত্র ভূজেতে দেবী ব্যাপিয়া ভূবন। করেছিল সংমর্দন যথা দৈত্যগণে করেছিল অটুহাস্য যেরূপ বদনে। সেইরুপে জগদন্ব। প্রবেশিয়া রগ যবনের সৈন্যগণে করেন মধন।। মৃহ্র্পূত্ হাস্য দেবী করে যোর স্বরে **म**त्रकान वर्त्य कछ यवन छेशस्त । ধনুকেতে খন খন দিতেছে টকার। **ডাহে কত সৈন্য গণ পড়ে অমিবার।** খড়গাঘাত করে দেবী কাহারো উপরে। কাহারো শূলেতে দেহ ছিমডিল করে । ভিন্দিপাল ক যোপরি করিয়া প্রহার . **কার কলেবর দেবী করে ছার্থার।।** পট্টিশ মারেন দেবী কাহার উপরে। মুদগর মারেন কড কে বর্ণিতে পারে।। **শতদ্বী** মারেন দেবী অতি দন ঘন। পদা পাস কত মারে কে করে গণন। রণ মাঝে কেহ কেহ পতিত হইয়ে রুখির বমন করে বিকল হৃদয়ে। কেনপাশ আলুলিত কোন কোন জন রণাঙ্গনে পড়ি ভাবা হতেছে লুগন । তথন জীবন আছে তাদের শরীরে। উঠিবারে শক্তিহীন উঠিতে না পারে।। এইকপে জগদস্বা সমর অঙ্গনে। কত সৈন্য পাত্ত করে না যায় কহনে।। ৩৪ নিওন্তেরে যবে করেন নিধন। **সেইকালে করেছিল যে সুর্গ্তি ধারণ।**।

সেইরূপ ঘোর মূর্তি ধরিয়া সমরে। ঘন ঘন জগদস্বা বিচরণ করে । এরূপে সমর চলে অতি বিভীষণ। হেরিলে ভয়েতে হয় সকাতর-মন , জগদসা মাঝে মাঝে করেন হকরে। ধনুকেতে খন খন দিতেছে টক্কার।। मृष्ट्यूर्र बहुशमा आजिहरू रमहम একাকিনী এইজপে জমিছেন রপে।। অসংখ্য অসংখ্য ভল্ল করেন বর্বণ। অসির আগত দেবী করে ঘনঘন। শাণিত সৃতীক্ষ্ণ শর বরিষণ করে। মুষল মুনগর কন্ত কে বর্ণিতে পারে।। ঘন ঘন রওমাঝে করিয়া নৃত্যন। চারিদিকে ভগদস্বা করেন ভ্রমণ 🕕 এইরূপে অস্ত্রাঘাতে যত শক্তগণে। ব্যথিত করেন দেবী সহাস্য হদনে। সমর্ভক ঘলাকারা ঘন্টনিনাদিনী। छन्त्रप्राः यहारथाया मानय-वानिनी । কত জনে এইকপে বিয়োহিত করে। কত জনে পাঠালেন শমন আগারে।। কাহালো মন্তক দেবী করেন **হে**দন। চূর্ণিত হইয়া কেহ হতেছে লুষ্ঠন। এইরূপে জত্যাশ্চর্য্য করি দরশন। যৰনের পতি হন অতি ঞুদ্ধনন।। সংখ্যেশন করি পত্নে সেনাগতিগণে। বোধভরে কহিলেন জলদ বচনে।। আমার বচন সবে করহ প্রবর্ণ। হাদয়ে উৎসাহ রাশি করহ ধারণ।। বিশাল হাদয় যত ক্ষত্রিয় নিকর। সকলেরে বিমথিত করে ক্রততর .। মহাবল ধর সবে যবব শরীরে। তব বল করে ভয় ভূবন মাঝারে।। কিবাতের সৈন্যগণ হতেছে দর্শন। সকলেরে অন্তাঘাতে করহ ছেদন ,।

(एश ट्रिम्स् शाकाहन इत्युष्ट् पर्मन। পদাতিক রথী যত হয় নিরীক্ষণ।। সবারে মথিত কর আমার বচনে। কিবা ভয় কিবা ডর এতিন ভূবনে।। পদাঘাতে মার সবে পতঙ্গ সমান কেবা আছে মহাৰল যবন সমান আমাব বচন কেহ না কর হেলন নামে যেন নাহি কর কলঙ্ক লেপন।। রাজার আদেশ শুনি যত সৈন্যুগণ। কোলাহল করি রণে পশিল তখন লোহিত-লোচন সবে ভীষণ আকার। দুরাধর্ম সমরেতে সবে বলাধার ।। ঘন ঘন শরজাল করুয়ে বর্ষণ। 🕠 শরেতে ব্যথিত হয় যত সৈন্যুগ্ণ।। এদিকেতে বণচণ্ডী ভীষণা মূবতি। একাবিনী কত সৈন্য নাশে দ্রুতগত্তি। তাহ্য দেখি ফবনেরা অভি রোষভরে। ঘন ঘন শরজাল বরুষে তাঁহারে।। দেবীর শরীর বিদ্ধ শরঞ্চালে হয়। কিরাতের সৈন্য হল ব্যথিত হৃদয়।। **দোর যুদ্ধ এই**রূপে করিছে যবন। সিন্ধুনাথ তাহা দেখি রোম্বেতে মগন। তাহা হেরি মহাবল সিন্ধু শুধিগতি : অভিমুখে যবনের ধার দ্রুতগতি ! পাঞ্চালের সৈন্য গণ সঙ্গে চলে ধীরে। সৈন্যগণ প্রবেশিল অতি রোষ ভরে ।। যবন সহিতে সবে করিছে সমর দারুণ সমর সেই অতি ভয়কর।। হন্তী অশ্ব রখ আর কত বা পদতি করিছে সমর সবে নাহি অব্যাহতি।। পদভরে বসুমতী কাঁপে খন খন । বিকম্পিউ হয় যত মহীধরণণ।। খন ঘন শব্দ করে জ্বলদ নিকর। কম্পিত হইতে থাকে যতেক সাগর। <del>।</del>

প্রলয় সময় যেন সমাগত হয়। চারিদিকে কোলাহল ওহে ঋষিচয়।। রোব ভারে শরজাল ধর্বে নিরম্ভর । নারাচ পরিঘ কত খন ঘন মারে অস্ত্র শন্ত্র কত ফেলে কে বর্ণিতে পারে।। জলদে আবৃত হয় আবাশে ফেমন। শরেতে ঢাকিল শূন্য জানিবে জেমন । মহাভয়ে ক্ষত্ত্বল মহাবলধর। যবনের ভাব দেখি কুপিত অগুর।। অগ্নিসম জুলে সথে অতি ভীমকায়। চারিদিকে রণমাঝে শ্রমিয়া বেড়ায়। অসংখ্য অসংখা শর করে বারিষণ। বজ্বশক্তে হুহুহার করে ঘন হন।। আস্ফালন করে সবে অভিরোষভরে বাহান্ত্রেট করে কেহ পশিয়া সমরে । ভিন্দিপাল কেহ করে করিয়া গ্রহণ। শক্রর উপরে ভাহা করে নিক্ষেপণ। কত অন্ত্র মারে সবে কে বর্ণিতে পারে। যবনের সৈন্য কত পড়িল সমূরে।। রণেতে দুর্মাদ যত যবন নিকর। ক্রমে ক্রমে পড়ে সবে ধরণী উপর ।। যবনেরা কোটি কোটি রণভূমে পড়ে. মদোৎকট সৈন্য তারা জানিবে সমরে।। রুধিরেতে কত নদী বহিতে থাকিল। রণমাঝে কত মৃত্যু লুষ্ঠিত চ্ইল। মাংসভোক্ষী জন্তুগণ সমরে আসিয়ে। খান কত মৃত মাংদ প্রফুল্ল অস্তরে।। হেনকালে মহাবল যবন রাজন। নেত্রপাত করি অগ্রে করেন দর্শন । শ্যামাঙ্গী মূবতী এক পশিয়া সমরে। ঘোর রবে রণ মাঝে হুহন্ধার করে। যবন উপারে করে শর বরিষণ। অস্ত্র শস্ত্র হাতে কত হতেছে শৌভন ।।

ইন্দীবর ষম চক্ষু অভীব বিশাল। অন্ত শস্ত্র কত শোভে হাতেতে করালী।। সেই দেবী দিব্যরূপ রূপে উম্মাদিনী। নবীন বুবতী সতী সহাস্য-বদনী। প্রীনেল্লেড পয়োধর অতি মনোহর। পদ্মগতে জামেদিও তাঁর কলেবর ।। সৌদামিনী সমতেজ শেভিছে শরীরে। নানা রত্ন ধরে দেবী নিজ কলেবরে । ক্ষীণ কটি শোভে কিবা কেশবী সমান। চিকণ চিকুর শিরে করে অবস্থান। কলর্পের রতি সম বিরা**ত্তে সু**ন্দরী। মুনি মনোহর সতী আহা মরি মরি।। ক্লেচ্ছপতি পুনঃ পুনঃ করি দরশন <sub>।</sub> বিহুল ইইয়া শব্রে সমরে তথন। বামারে স্থোধি পরে সহাস্য বদনে। কহিলেন ধীরে ধীরে মধুর বচনে।। বালে শুন বরারোহে আমার বচন। আসিয়াছ কোথা হতে বলহ এখন।। ভীকুপণ পায় ভয় হেরিয়া তোমারে। আসিয়াছ কেন বল ভীষ্ণ সমূরে।. কাহার নন্দিনী তুমি বলহ বচন। বল বল শশিপ্রতে আমারে এখন ।। পরম যুবতী ভূমি ভৃতি মনোহর করিবে সূরত ক্রীড়া ভূমি নিরন্তর । তাহ্য ছাড়ি রগমাঝে করি আগমন। শাস্ত্রকীড়া করিতেছ কিসের কারণ।। আমার বচন ওন ওহে সু-কোচনে। মম পাশে এস বসি সহাস্য বদনে।। আনন্দে আছে আমার যতেক রমণী। তুমি ভাহাদের মাধে হবে শিরোমণি , বলিতেছি সভা করি তোমার গোচরে। সূধেতে রাখিব জামি নিজ্ব জন্তঃপূরে।। দুরাঝা লম্পট সেই যবনের পতি দেবীরে সম্বোধি কহে এরাপ ভারতী।

তাহা শুনি মহারুষ্ট কব্রিয় নিকর। অধ্য দংশন করে রোমে নির্ভার 1 বহুদেখাট করি সবে কুলিত অন্তরে অস্ত্র শস্ত্র মারে কন্ত যবন উপরে। ব্ৰহ্ম অগ্ৰ ঘন ঘন কথ্ন(য় ক্ষেপণ্। ট্রন্থ অন্ত কত মারে কে করে গণন। অসু শস্ত্র কত মারে কে গণিতে পারে। আছুর শরজালে দশন্বিক ঘিরে।। প্রলয়ে যেরূপ হয় এই বসুমতী। সেরূপ ইইল ধরা অন্ধকরে অতি া ঘুৰন উপরে অন্ত হয় বরিষণ। বাথিত হইল তাহে শ্লেচ্ছ সৈন্যুগণ। কত সৈন্য পড়ে ক্রমে ধরণী উপরে। রক্তপাত হয় কত ভীধণ সমরে।। প্রলম্ভ সময়ে ধরা কাঁপয়ে যেমন সেইরাপ কসুমতী কাঁপে ঘন মন । সৈন্যুগণ পদভবে টলমল করে . হেব্রিয়া দর্শকগণ হাদয় শিহরে । এত ্লি সম্বেধিয়া যত খবিগণে . বলিলেন পুনরার মধ্র বচনে । স্বাহিপণ শুন শুন আমার বচন। রণ্মাধ্রে যেই সতী করিতেছে রণ । সাহারে সম্বোধি সেই ফবনের পতি। কামভবে বলেছিল দারুপ ভারতী।। কিয়াত নন্দিনী তিনি প্রমাসুন্দরী যাঁর চিত্তবিয়োহিত সিম্বুরাজপরি।। বলচন্ত্রী রূপে তিনি করেন সমর। বণেতে নিপুণা সতী অবনী ভিতর। কামার্ছা ইইয়া সেই যবন রাজন। কট্ট বাকা কহে কত তাঁহারে তথন।। সিন্ধুরাজ তাহা ওনি কুপিত সন্তরে। ছন ছন দৃষ্টি করে যবন ঈশ্বরে। ত্যব্রপর সার্থিরে কচেন বচন। জামাদের আদেশ শীগ্র করহ পালন।। ক্লেচ্ছপতি যেই স্থানে করে ভাবস্থিতি। সেই স্থানে রথ লয়ে চলে দ্রুতগতি **!** কটুকথা কহে দুষ্ট কিরাত কন্যারে। সমূচিত ফল দিব এখনি তাহারে।, দৃশ্মতির দর্পচূর্ণ কবিব এখন। চল চল সেই স্থানে আমার বচন।। এক্রপ আদেশ পেয়ে সার্যথি তখন। সেই স্থানে ক্রতগতি কবয়ে গমন।। ষবনের সৈন্যগণে করি বিলোডন মহাবেগে দ্রুতচনে সিপ্ধুর রাজন । তাহা দেখি দুরাধর্ষ যবনের পতি। সিন্ধুরাজ অভিমুখে আদে ক্রন্তগতি।। সুশানিত অম্রশস্ত্র করিয়া গ্রহণ শীয়গতি রগমাঝে প্রবেশে তথন। বায়বা বারুণ আদি কন্ত অস্ত্রলয়ে। ইসন্যূপণ ধার সবে কুপিত হাদয়ে।। ৰহিন্দুট অন্ত্ৰ সব কৰিয়া গ্ৰহণ। প্রবেশ করিল সবে সমর কারণ।। তাহা দেখি বীরবর সিন্ধু অধিপতি। ব্রক্ষাস্ত্র করেতে ধরি অতি শীঘ্রগতি।। মন্ত্রেতে মন্ত্রিত তাহা করিয়া তখন। ষকন উপরে শীঘ্র করেন ক্ষেপণ। দিব্যাস্ত্র উঠিয়া ক্রুমে গগন উপরে। অগ্নিকণা উদগীরণ ঘন ঘন করে।। যত যবনের মারা বিন্যন্ত ইইগ। যবনেরা তাহা দেখি বিশ্বয় মানিল। পরিঘ লইয়া করে যবন বাজন খন খন উদ্ভাষিত করিয়া তখন।। নিক্ষেপ করিল তাহা সিন্ধুরাজোপরে। সিন্ধুরাজ তাহা দেখি অতি রোবভবে।। ভরকর গদা হত্তে করিয়া গ্রহণ। পরিঘ উদ্দেশ্যে ত্বা করেন ক্ষেপণ।। গদা্ঘাতে বিচুর্ণিতপরিয় ইইল। ক্লেচ্ছপতি তাহা হেরি কাঁদিয়া উঠিল।।

কুটযোগী যবনেরা একত্র হইয়ে মোরতর মায়াজাল বিস্তার করিয়ে।। দারুণ সুময় করে সিন্ধুবাজসনে। ভয়াকুল মনে সবে হেরিছে নয়নে।। মদোৎকট যবনেরা জন্ম অভিলাষে। মহারোকে শক্র সৈন্য তপনি প্রবেশে । গ্রীন্মকালে বৈদ্যতাগ্নি যোরতর স্বরে। দগ্ধ করে যেই রূপ পাদপ নিকরে। অগ্নিকণা উদগীরণ করিয়া তেমন। ব্রহ্মায়ে সেরূপ করে যবন দহন। এইরূপে বহু দৈন্য যারিক্স সমরে। পরাজয়হেড় সেই যবন ঈশ্বরে।। মহাবেগে অশ্ব চালে সিশ্বর রাজন। ক্লেচ্ছরাজ-পুরোভাগে উপনীত *হ*ন । তাহার সম্মুখে তুরা পমন করিয়ে। জলদ-বচনে কহে কৃপিত হৃদয়ে । শোন শোন শ্লেচ্ছপতি আমার বচন। আসিয়াছি যুদ্ধসূলে ভোমার কারণ।। তোর পক্ষে কাল্সম জানিবি আমারে। আদিয়াছি ভোমার জন্য বিষম সমরে। ধনবাজ আপুনার নখেতে যেমন। ভূজঙ্গগণের শির করয়ে ছেদন।। <u>সেইরূপ অন্য আমি অন্তের প্রহারে</u> খণ্ডিভ করিব ভোর রত্তময় শিরে।। পালাবার সাধ্য জার মাহিক তোমার। পেয়েছি সম্মুখে তোরে ওহে দ্রাচার 🕠 অজ্ঞানান্ধ শোন গোন আমার কন। মহাকায় সিংহ ধথা হয়ে ক্রুদ্ধমন .। মদমত্ত গজরাজে বিনাশিত করে। সেইরাপ অদ্য তোরে মারিব সমূরে।। যেরাপ পারিব আজি ক্লেচ্ছ দদ্যুকুল। নিজ বাহুবলে সব করিব নিশ্বল।। এই হেতু রণমাঝে মন্ন আগমন। আজি তোরে পশুসম করিব ছেদন।।

দর্শক যতেক আছে এতিন ভুবনে। সকলে হেবিবে আজ আপন নয়নে।। তুই মৃত্যু যন্ত্রণাতে ইইয়া কাডর কর পদ বিক্টেপিথি ধবন ঈশ্বর। এইরূপ কটু কহি সিন্ধুর রাজন। শুকুটি বন্ধ করে অতি বিভীষণ। মৃত্দুহি করে ব্রঞ্জা দংশন অধ্যুত্ত কটকট শব্দ উঠে দশন নিকরে 🕡 যোরতর সিংহনাদ করে ঘনঘন। টঙ্কার করেন কত লয়ে শব্রাসন। , ভারপর শর যুড়ি নিজ শরাসনে। কটুভাষে কহিলেন থবন বাজনে।। শৌন শৌন পুরাচার বচন আমার। অবিলক্ষে যাবি তুই শমন আগার । এখনি পাঠাব ভোৱে শয়ন ভবনে। জীবন হয়েছে শেষ জানিবি এখনে।। বারেক শারণ কর আত্মীয় নিকরে স্থারণ করিয়া দেখ নিজ রমণীরে । পাপ কত করেচিস লভিয়া জনম সেইসব হাদিপটে কররে স্থারণ । এত বলি কালসম সিশ্বু অধিপত্তি . শরাসনে শর যুড়ি অতি ক্রতগতি । ময়েতে মন্ত্রিত রাজা করি শরাশন ক্লেছ্রাঞ্চোপরে তাহা করে নিকেপন। হেনকালে বীর্য্যবতী কিয়াতনদিনী যবনের কটুবাক্য প্রবণেতে গুনি 📳 প্মপমানে রে'ষভৱে ভাহার উপর ব্রহ্মশির নামে অন্ত্র ক্ষেপে উপ্রভর ভীষধ আগ্নেয় অন্ত্ৰ ব্ৰহ্মশির হয় ক্রোধভবে ক্ষেপে তাহা শুন ঋষিচয় ।। বিজ্ঞগণ ভন্ন শুন আশ্চর্যা ঘটন। যে বাণ কিরাড কন্যা করিল ক্ষেপণ। যে বাণ নিক্ষেপে **আ**র সিদ্ধ অধিপতি। দুইবার শুন্যোপরি উঠে দ্রুতগতি .

অগ্নিরাশি বিস্তারিয়া উঠিল গগনে। শব্দ করে ভয়ঙ্কর জলদ- গর্জনে। *বছেরে* সমান অগ্নি করে উদ্গীরণ ষন ঘন করে কত ভীষণ-গর্জ্জন। শ্যেনসম মহাবেণে উঠি শুল্যোপরে। নিক্ষিপ্ত হইল বাণ ফ্লেচ্ছ রাজোপরে । ষবন রাজার পরে পড়িল ফেমন। অমনি তাহার দেহ করিলে দহন ৰজ্ঞাহত তরুষথা ভশ্মীভূত হয় সেরাপ হুইল দার যবন তনয়।. ঐপার্যা গবের্বতে নবর্বী ছিল যেইজন সবর্ষদ্য করিত সেই প্রজার পীড়ন : সতত শ্রমিত থেই প্রঞ্জ বদনে সেজন পড়িল আজি ভয়ম্বর রণে । রাজার সহিত ছিল যত সৈনাগণ। শৌৰ্য্যশালী বলি ভাৱা বিদিও ভূবন। অঞ্জানলৈ দগ্ধ হয়ে সকলে তাহারা। শমন-গোচরে সব চলি গেল ত্বরা ।। সেই দৃই অন্ধ-হবে গগনে উঠিল। যথন তাহার শ**ন্দ ফর্লে**তে পশিল। সেই কালে বছযোদ্ধা হয়ে আচতন। ধরাতলে রুণ্মাবে করিল শয়ন । কৰ্ণপথে সেই শব্দ পশিল যখন। বধির ইইল তাহে বহু সৈনাগণ । কেই কেই সে অনলৈ সমাচ্ছন্ন হয়ে। উস্দীভূত হয়ে গেল ধরায় পড়িয়ে । অশ্ব আদি কত দক্ষ হইল তখন অর্দ্ধদন্ধ হল রগে কোন কোন জন।। পিপাদিত হয়ে কেবা ধরার পড়িরে । 'ছল জল' বলি ডাকে বিকল হৃদয়ে। বিকৃতাস্য হয়ে কেছ করুৱে চীৎকার এইরূপে ঘটে তথা অত্তত ব্যাপার। কত রখী সেই কালে করে পলায়ন। অশ্বারোহী কত যায় কে করে গণন।।

ভৈৰৰ অম্বের বৰে বিভ্রান্ত ইইয়ে। চারিদিকে যায় সবে সঘনে পলায়ে।। কেহ কেহ নিজপ্রাণ রক্ষার কারণ রণস্থলে অস্থ্রশস্ত্র করি বিসর্জ্জন। পলায়ন করে চঞ্চু যেই দিকে যায়। রোদন করিয়া কেহ সঘনে দৌড়ায়।। হা পিত হা ভ্রাত বলি কোন কোনজন। রণ হতে দ্রুতগতি করে পলায়ন।। পিতৃদেবে কেহ কেহ করি সম্বোধন। হা পিত বলিয়া ডাকে করিয়া রোদন।। বল পিতঃ কোথা যাও আমারে ত্যঞ্জিয়ে। কুপা করি রক্ষ **যো**রে সঙ্গেতে করিয়ে। এইরাপে ভীত হয়ে শ্লেচ্ছ-দৈন্যগণ। ন্যন। মতে চারিদিকে করে পলায়ন । রুধির বমন কেই ঘন ঘন করে। মহাবেগে পড়ে সব বিৰুদ শরীরে । প্রবল বায়ুর বশে জলদ যেমন। ভিন্ন ভিন্ন হয়ে করে শুন্যতে গমন। শ্লেচ্ছপতি সেইক্রপ বিনিহত হলে। **অবশিষ্ট যত দেনা ছিল রণস্থলে**। ছিন্নভিন্ন হয়ে সবে করে পলায়ন। ভাহ্যদের দুঃখ হায় কি করি বর্ণন। মহতীসেনার দুঃখ হেরিলে নয়নে। কিবা কন্ট হয় ভাহা कি বলি বদলে। এইরাপে হত হলে যবন রাজন রণমাঝে অকন্মাৎ আসে একজন।। য্বন রাজার ভ্রাতা অতি মহাবল। অবিলম্বে উপনীত আসি রণস্থল।। মহারোষে উপনীত অশ্ব আরোহণে। বেষ্টিত ইইয়া আনে বহু মৈন্যগণে 🕫 সবার করেতে শোভে অন্ত্র বিভীষণ। সবার নয়ন বেন লোহিত ববণ।। বৈর নির্য্যাতন ইচ্ছা করিয়া অন্তরে। উপনীত হয় আদি সমত্র ভিতরে।

ত্রান্তার নিধনে রুষ্ট হয়ে মহাবলী। প্রতিশোধ দিতে আলে হইয়া অটল।। মহাবল ধরে যেই যবনের হায়। মহামার্ক নাম তার অতি ভীমকার।। এইরুপে পুনরায় স্লেচ্ছ্ সৈন্যুগণ। একত্র হুইল আসি করিবারে রণ।। মহাক্রুর তারা সব কর্কশ মূরতি। ক্ষিপ্রহন্ত দুরাধর্ষ আনে দ্রুতগতি। বর্ষাকালে মেঘ যথা করে বরিষণ যবনের। করে তথা অন্ত নিক্ষেপণ।। পুনশ্চ যবন সৈন্য করি নিরীক্ষণ জ্বলি উঠে ক্রোধভরে যত শ্বত্তগণ । অগ্নিসম জুলে সবে আপন অন্তরে। পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি করে কৃপিত্ত অম্বরে।। মৃহস্মৃত্ কহে সবে বদনে বচন। যবন নিধন কর যবন নিধন।। এত বলি ম্লেচ্ছ্রসৈন্য পুনঃ ভেদ করি . ক্ষত্রগণ পশে গিয়া সংগ্রাম ভিতরি।। ক্ষত্রিয়গণের এই ঔদ্ধত্য হেরিয়া। মহামর্দ্দ ধনু লয় করেতে ধরিয়া। হাসিতে হাসিতে লয় নিজ শরাসন টকার শব্দতে করে বিশ্বয়োৎপাদন।। মহাবেগে অগ্রন্থামী মহামর্দ্দ হর। কালতুল্য মূর্ন্তি তার নাহিক সংশয়।। ঐরাবত সম তার দেহ বিভীষণ। **হেবিলে বিমুগ্ধ হয় দর্শকের মন** ? রয়েছে বসিয়া বীর প্রমত্ত বারণে। সচল প্রবৃতিসম চলিছে সহনে।। স্থন হ্বন সিংহ্নাদ করিয়া তখন। সিন্ধুরাজ প্রতি আমে যখন রাজন। দ্ব হতে ভাহা দেখি কিরাতের রায় সৈন্ধতের প্রাণরক্ষা কর বাসনায় সমৈন্যে সেখানে ছবা করে আগমন যবনেরা ভাহা চক্ষে করে দরশন . .

মহামর্দ্দ তাহা দেখি কুপিত অন্তরে প্রবৃত্ত হইল পরে দারুণ সমরে। ফিরাত সহিও যুদ্ধ বাধিল ভীধণ। মহাণদা নিজহত্তে করিয়া গ্রহণ । কৰিল নিক্ষেপ ইহা কিবাও ঈশ্বরে গৰা আমে মহাবেগে *বক্ষে*র উপরে রোম্ভরে দেখি তাহা কিরাত রাজন লম্ফ দিয়া সেই পদা করিল গ্রহণ সেই গদা অনায়ানে ধবি নিজ করে। নিক্ষেপ কবিল তাহা যবন উপৱে। গদাবাতে বিচুর্বিত মেচ্ছ সেনাগতি যোদ্ধাণণ তাহা দেখি বিমোহিত ভতি 🧃 অন্তত ব্যাপার এই করিয়া দর্শন। যোদ্ধাণণ বিমোহিত হইগ তখন। রোহভারে সেই কালে কিরাত-মন্দিনী অধর দংশন করে গুন বত মুনি ভারপর শুন শুন আশ্চর্য্য ঘটন মহাশুল রাপবতী করিল গ্রহণ। পূবর্বকালে ভার্গবেরে শুশ্রমা করিয়ে। পেয়েছিল এই শূল সানন্দ হৃদয়ে সাক্ষাৎ কৃতাপ্ত সম সেই শুল হয়। জ্বলন্ত অনলসম নাহিক সংশয় 📭 ব্রিশিখা বিশিষ্ট সেই শৃন্স বিভীষণ। কিরাত নদ্দিনী ভাহা করিল গ্রহণ । মন্ত্রপৃত কবিল ভাহা সানন্দ অন্তব্রে। ক্ষেচ্ছর'জ প্রাতৃপর নিক্ষেপণ করে মহাবেগে সেই শূল উঠিয়া গণন। স্বেরিরবে ঘন ঘন করুরে পর্জন।। তেজরাশি তাহা হতে ঘন বাহিরায়। সূর্যাবিস্থসম ইহা কি বলি সধায় । যোরণন্দ করি উহ্য পদান উপরে সংবংগ পড়িল গিয়া যবনের পরে । মহাশূলে ভিন্ন হৈল ভাহার হাদয়। বিদীর্ণ ইইয়া গেল ওহে ঋষিচয়।

সেই বীর গঙ্গোপরি করি অবস্থান, কৃষ্টিৰ বয়ন কৰে নান্টিক বিৰাম। সিন্ধুপতি তাহা দেখি কুপিত অন্তরে খড়্গাঘাতে যবনের শিরচ্ছেদ করে। পুনরায় করি এক অসিব প্রহাব। পাঠালেন গজরাজে শমন আগার এইকপে হত হলে যথনের পতি <del>ছব্র</del>গণ জয়<del>শস</del> করে নিরবধি । নাখহীন হয়ে পড়ে শ্লেচ্ছ সৈন্যগণ। কেছ কেহ প্রাণ হেতু করে পলায়ন।। ব্যুহভঙ্গ করি সব আলুলিত কেংশ। পলায়ন করি বায় ইচ্ছা বেই দেশে । জীবন ভাঞ্জিয়া যারা হয়েছে পতন শিবাগণ ভার পাশে করি আগমন। ছিডিয়া সবার মাংস ঘন ঘন খণ্ড চারিদিকে বেডি আসি সকলে দাঁডায়। শকুনি বায়স আদি করে আগমন আকর্ষণ করি মাংস করয়ে ভক্ষণ । ভীষণ রাক্ষস আর পিশান্তের দল হর্ষভারে সমাগত হয় রণস্থল।। বিকট হাসিয়া সবে করে বিচর্ণ . রক্তপান করি সবে আনন্দিত মন। শায় মাংস ঘন ঘন পুলক অন্তরে রণ**স্থলে এইরুপে বিচরণ করে** । স্থানে স্থানে মহ্যবল বিহঙ্গমগণ্য বিরূপ আকার সব ভীম দর্শন । চীৎকার কবিয়া সবে ভয়ক্কর স্বরে। বিখাদ করিছে কত তারঃ পরস্পরে। কলহ করিয়ে সবে মাংসের কারণ এইরুপে রণছলে হয় দরশন।। ভূত প্রেত আদি করি মত নিশাচর। উপনীত হয় আসি সমর ভিতর।। শোণিত কর্মম হয় সেই রণছলে! অট্রহাস্য ঘন ঘন করিছে সকলে।

এরাংশ বিনষ্ট হলে যথন রাজন। ভাহার যতেক সৈন্য ইইল নিধন। তাহার অনুজ্র শেষে পৃঞ্জির সমরে। ক্ষত্রকুল ছন ঘন ক্ষয়ধ্বনি করে।। **শূন্য হতে পুম্পৃবৃদ্ধি হয় ঘনে ঘন**। করে নৃত্য আনন্ধ্যেও অমরের গণ।। স্বর্গেতে দুলুভি বাজে সুমধুর স্বরে গশ্ববের্বরা গান করে হরিষ অন্তরে। চারিদিক প্রকাশিত ইইল তখন। জ্যোতিষ্ক মণ্ডল করে প্রতিভা ধাবণ।। সৃখস্পর্শ সমীরণ বহিতে লাণিল। ভাষ্কর অপূর্ব্ব প্রভা ধারণ করিল।। প্রজ্জ্বলিত হৈল অগ্নি প্রেবর সমান মকলে করিতে থাকে আহতি প্রদান।। এইরূপে জয়লাভ করিয়া সমূত্র। সিন্ধুরাজ পূলকিত আপন অন্তরে।। পৈতৃক সাম্রাজ্য পুনঃ করেন উদ্ধার। পুনরায় হাসমেুখ হইল তাহার।। পরম প্রস্টে হয়ে সিম্বুর রাঞ্জন কিরাত বাজারে করে গাঢ় অলিজন।। আলিঙ্গন করে আর পাঞ্চাল রাজনে করিলেন অভ্যর্থনা মধুর ভাষণে। যবন বাহিনী এবে করিয়া মথন। বিপক্ষ সাগব হতে উঠেন বাজন। বাহবলে দগ্ধ করে যবন নিকরে মহাবল নরপতি জানে সর্ব্ধনরে।। পুনরায় স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত হন সুপ্রসর তাঁর প্রতি সূর্ব্যের নক্ষন। পুনরায় তুষ্ট হন গ্রহ শনৈশ্চর অধিক বলিব কিবা ভাপস নিকরু, এইক্রপে শব্রুকুল করিয়া নিখন মনোব্যথা দূর করে সিন্ধুর রাজন।। পুনবায় প্রজাগণে করিয়া উদ্ধার। শাসন করেন সবে রাজা গুণাধার।।

ইন্ত্রের সমান প্রভা করেন পালন : তাঁহার গুণের কথা না যায় বর্ণন । অবি বিমধন করি সিন্ধুব ঈশ্বর। প্রজাগণে ধনদান করেন বিস্তর। শান্তিগুণ যবি প্রজা কবেন পালন তাঁহার তা্রাতে বশ বত প্রজাগণ । পুরের সম্বান প্রজ্ঞা পালিতে লাগিল তাঁহার যশেতে ধরা পুরিত হইল।। এদিকে গুনহ পরে ওহে ঋষিগণ বণমাঝে মহাবল কিরাত রাজন। কন্যার প্রভাব দেখি আপন নয়নে। বিশ্বিত হয়েন কত না যায় কহনে।। অলৌকিক বল তাঁব কবি দরশন <del>স্লেহ্ পরবশ হন কিবাত রাজন।।</del> অপ্রকারি আনন্দেতে ঘন ঘন পড়ে। নিলেন কন্যায়ে তুলে অঞ্চের উপরে। মিষ্টভাবে সম্বোধিয়া কহেন তখন এসো বংসে মমবাক্য করাই শ্রবণ।। তুমি আজি রণস্থলে করি আগমন। যেরূপ করেছ বৎস বল প্রদর্শন। যেরূপে যবন-কুল করিলে বিনাশ। ইহাতে হইল কীর্ত্তি জগতে প্রকাশ।। লোকাডীত কাৰ্য্য ইহা নাহি সংশয়। হেনকাজ মানুবের কভু সাধ্য নয়।। অধিক বলিব কিবা ওনহ কল্যাণী। আমি ভব পিতা ৰুটে তুমি বে নন্ধিনী। কিন্তু এক কথা বলি করহ প্রবণ। অশ্বিকা সাদৃশ ভাবি তোমারে এখন।। এমন নৈপুণ্য র**ণে** কভু নাহি হেরি। অধিক বলিব কিবাণ্ডনহ কুমারী।। এক কথা আরো ঘলি করহ প্রবণ। সিদ্ধুরাজে অনুরক্তা হয়েছ এখন। তাহা দেখি মোরা ভাসি আনন্দ সাগরে **অতএব তন বংসে বলি যে তোমারে** ়া

পাঞ্চালের অধিপত্তি করুন দর্শন দেশ্ক যতেক আছে মম দৈন্যগণ। সবার সমক্ষে আমি সানন্দ অন্তরে । ভোমারে অপিব আমি সৈম্বার ঈশ্বরে । এও বলি বীরবর কিরাত রাজন দুহিতার করপদা করিয়া ধারণ। সিম্বরাজ কর সহ যোজিত করিয়ে। भिकृताद्य बनिद्याः भागमं श्रमहा।। ধীবৃহর শুন শুন আমার বচন সবর্থ সুলক্ষণা কন্যা কর দর্শন । হইয়াছে অনুরক্তা তোমার উপরে। অতএব কন্যাদান করি তব করে । পত্নীত্ত্বে ইহারে ডুমি কবহ গ্রহণ। তাহে তুষ্ট হব আমি তনহ রাজন।। সাধুশীলা এই কন্যা হেবিছ নয়নে অযোগ্য নহেক তব ভাবি দেখ মনে। কেবল নহেক কন্যা শাত্র রূপবতী। ত্তণ বহুতর আছে তহে মহীপতি শাস্ত্রাদিতে জ্ঞান তাহে শুনহ রাজন রণ-দক্ষা এই কন্যা করিলে দর্শন।। অধিক বলিব কিবা ওহে মহীপত্তি। গ্রহণ করহ এবে কহিনু সম্প্রতি।। কিবা আর তব পাশে কহিব বচন সমরে গাণ্ডিডা এর কবিলে দর্শন। नारमत मपुना कार्य करत्रस्य देनि । বীরা নামে খ্যাত ইনি ওহে নুপমণি।। অধিক বলিব কিবা শুনহ রাজন। একমাত্র তোমা প্রতি অনুরাগী মন।। বিবেচনা করি দেখ আপন অন্তরে একমাত্র রাজ্য তব উদ্ধারের তরে।। ননিনী আমার করে রশে আগমন অধিক বলিব কিবা সিন্ধুর রাজন। দেখ রাজা বিধেতিয়া এ ভব সংসারে। श्रनक्ष विश्वक्ष यपि नाष्ट्रि इस नहा ।

তবে কি উদাত হয় দিতে নিজ প্রাণ। প্রান দিতে কে বা আমে ওহে মতিমান।। এই দেখি বিবেচিয়া আপন অন্তরে প্রাণস্মা নন্দিনীরে দিনু তব করে । জগতে নাহিক হৈরি ডোমার সমান সকলের কর ভূমি উচিড সম্মান।। ষ্টেক্তন ষ্টেক্তরপ মাননীয় হয় : ত্রহারে সেরুপ সান্য কর মহোদয়।। দিডেছি কন্যারে তব করে উপহার মম অনুরোধ রক্ষা কর গুণাধার।। যদি তুমি মম কন্যা করহ গ্রহণ। <u>इट्टेंट्र जरमा यम रामना श्रेत्रयः</u> আমি পুলকিত হব আপন অন্তরে। বলিব অধিক আরু কি বল ভোমারে।। এইরাগ সুললিত বচন বিন্যাসে কিরাতের অধিপতি বাসনা প্রকাশে ।। অনুনয় করে কভ সেই মডিমান। খনিয়া প্রবলে তাহা সৈন্ধব ধীমান।। কহিলেন শুন শুন কিরাত রাজন। আঞা কৈলে মোরে যাহা ওহে মহায়ন।. অবিচারে তাহা আমি করিব পালন। আপনার আজ্ঞা করি শিরেতে ধারণ ।। কৃতত্ব নহেক কড় সিদ্ধু অধিপতি। জানিবে অন্তরে ইহা ওহে মহামতি।। ভোঘার ননিনী হয় পরম রূপসী। ভাহার রূপের কথা ভাবি দিবানিশি ।। ললনা কুলের তিনি প্রধান ভূষণ। আমি তাঁবে সমাদরে ব্যরিব গ্রহণ।। নাহিক জগতে কেহু তাঁহার সমল। সাদরে লইব জ্যারে ওয়ে মতিমান। এত বলি ধর্মনিষ্ঠ সিন্ধুর রাজন সবার সমক্ষে কন্যা করেন গ্রহণ। क्षभीरत शक्ष्य यथा करत्र नांदाग्रग। সেই রূপ মহাবীর সিম্বুর বাজন।

পত্নীতে গ্রহণ করে কিরাত কনারে। জন্ম জন্ম শব্দ করে যত সূব নবে 👍 এই রূপ সিদ্ধুরাজ সমর করিয়া . পিড়য়াব্যা পুনরায় লইল জিনিয়া। কিরাত রাজের আর পাঞ্চাল পতির মাহায্য লইয়া সেই সৈত্বৰ প্ৰবীর। দুরাত্মা যবনগণে করিয়া নিধন পৈতৃক সাম্রাজ্ঞা পুনঃ করেন গ্রহণ নিজহতে শক্তপণৈ করিয়া সংহার সিংখ্যসনে অধিকা, হল পুনবর্গর। শুরুজন পাশে আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ। লইলেন পুনরায় রাজ সিংহাসন। যেমন বসিলেন রাজা রাজ সিংহাসনে মাগ্রধ আসিল দব নৃপ্ বিদ্যুমনে।। য়াণধেরা চারিলিকে করি অবস্থান স্ততিপাঠ আরম্ভিল নৃপ বিদ্যমান।। রাজ্ঞার যতেক গুণ করিয়া কীর্দ্রন পরম আনন্দে করে সেই সবজন।। হেনকালে জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ নিকর উপর্নীত হয় আসি রক্তার গোচর।। দৃক্ষক্ষিত করে সবে কবিয়া গ্রহণ। আশীবর্বাদ করে তারা কে করে বর্ণন।। পুরনারী সবে আসি রাজার গোচরে। লাব্ধ বর্ষে চারিদিকে হর্ষ সহকারে। চারিদিক হতে যত আসিয়া রাজন , নতশিরে বাজগদ করিল বন্দ ন।। মৃক্ট সবার শিরে কিবা শোভা পায়। মণিতে খচিত ভাহা কি বলি সবায়। সেই শির নতি করে সৈত্মব চরণে। আনন্দ উঠিল খাহা সৈত্বৰ ভবনে।। অসংখ্য অসংখ্য দীন দরিদ্র নিকর। উপনীত হয় আসি রাজার গোচর। অভিমত অর্থ পায় এই সে কারণে। রজিওণ করে গান একাত যতনে।।

কংশের সাহাত্মা কথা করিয়া কীর্তুন প্রশংসা করে রাজার সেই সবজন। স্তুতিবাদ করে কড বর্ণিবার নয়। নগবী **হইল ক্রয়ে কোলাহলম**য়।। তারপর বীরসেন সিদ্ধু অধিপতি। রাজ সিংহা**সনে** বসি সেই মহামতি। বিধিমত বেদমন্ত্র করি উচ্চারণ। কিবাতের নন্দিনীরে করেন গ্রহণ।। রমণী দিখারূপা কি বলিব আর । তাহে সিদ্ধ অধিপতি অতি গুণাধার । যোগ্য পত্তি সনে কৈল যোগ্যার মিলন। কমলারে লয় যথা দেব নাবায়ন আনন্দ পুরিত হৈজ দৈয়ের মগরী সে কালেব সুখকথা বর্ণিবাবে নারি । তদবধি দৃপবর সৈশ্বব ঈশ্বর। সবর্বশন্তে বিশরেদ গুণীর প্রবর।। কুলাচায্য পাশে মন্ত্র করিয়া গ্রহণ। গ্রহরাজ শনিদেবে করেন পৃজন। শনিবারে সুসংযত হইয়া রাজন। সূর্য্য সূতে যথাবিধি করেন জর্জন।। স্তব পাঠ করে রাজা মধুর বচনে। প্রসর করেন গ্রহে একান্ত যতনে।। এইরাপে সমাতীত হইল বংসর। সূপ্রসন গ্রহরাজ রাজার উপর।। পরিতৃট ইয়ে তিনি বাজার উপত্রে। শান্তভাবে আধির্ভৃত হন শূন্য ভারে 🕫 জলদ গন্তীর রবে করি সম্ভাষণ। কহিলেন সিদ্ধুনাথে মধুর বচন।। সিম্বুপতি শুন <del>শুন বচন আগা</del>র। সবর্বগুণে গুণবাণ তুমি গুণাধার ।। আমার প্রসাদে তুমি অতীব অচিরে। রাজ চক্রন্বর্ত্তী হবে কহিনু তোমারে।। সার্ব্বভৌম পদে তুমি হবে অধিষ্ঠিত। আমার বচন রাজা জানিবে নিশ্চিত।।

যাবৎ করিবে তৃমি কড় অবস্থান। বিপদ না হতে তব ওহে মতিমান। বিদ্ম লা করিনে কড় তোমা আক্রমণ আরো যাহা বলি রাজা করহ শ্রব<sup>র</sup>।। আদি দ্যুধি না রহিবে রাজ্যের ভিতরে অকাল মরণ যাবে রাজ্য হতে দুরে 🗅 দরিদ্রতা না রহিবে প্রক্রাথ ডিভর আমার আদেশ ইহা গুহে নরবর। দুঃৰ জালে মুক্ত হবে যত প্ৰভাগণ , পরম সুখেতে ববে জানিবে রাজন। আর এক কথা বলি শুন গুণাধার যেই ব্যক্তি দেহ ধরি ধরণী মাঝাব। তব সম ভক্তি ভাবে আমার বাসরে। বিধানে করিবে পূজা আমারে সাদরে: ন্তব মম শুক্তিজনে কবিবে পঠন অথবা ভক্তি করি কবিবে শ্রবণ .। প্রসন্ন ইইব জামি তাহার উপর। সুখেতে রহিবে সেই অবনী ভিতর।। বিপদ তাহারে নাহি যেরিবে কখন। সুখেতে রহিনে সেই আমার বচন।। এত বলি পুনরায় মধুর বচনে। বিধিসুত কহে পুনঃ যত ঋষিগণে । শ্ববিগণ শুন শুন বলি ভারপর রাজারে এতেক বলি গ্রহের ঈশব। **অবিলম্বে অন্ত**র্হিত হলেন গগনে। **পুল্**বিত নরপতি নিজ মনে মনে । সভাতে আছিল যত মানবের দল : ছর জর ধানি করি করে কোলাহল । जानस्कत् क्यस्त्रनि সर्वात वस्त्र । কত ধন দেন রাজা দীন দুঃখীগণে।। পরম সুথেতে রহে যত প্রজাগণ পত্র সম প্রজা ব্লাক্তা করেন পালন । अप्रिटक कित्रा<del>उ</del>- त्र<del>ाव</del> केश्वत भाष्मन । দুইজনে কিছুদিন রহে সেই স্থল।

প্রণয় ব্যড়িল ক্রমে সিন্ধুরাজ সনে দুইগুনে কিছুদিন রহে সেইখানে।। ভারপর রাজপাশে যাচেন বিদায় ভাহা শুনি সিদ্ধপতি বিচলিত কায় অবিরল অশ্রুবারি করে বিসর্জন ভারপর মনোবেগে করিয়া নমন।। নরপত্তি দুইজনে দিলেম বিদায় . বিদায় লইয়া তারা দুইজনে যায় নিজ রাজো যাত্রা করে উভয় রাজন , যথাকালে উপনীত হন দুইজন একপ শশুর আর সূহদ–প্রবরে বিদায় প্রদান করি আপন অন্তরে।। বিষাদ লভেন সেই সিদ্ধুর রাজন ধৈর্ঘাধরি তার পর ওহে খবিগণ।। প্রজার পালন করে একান্ত যতনে বিধিমতে পূজা করে ষত দেবগণে অতিথি গণেরে সদা করেন পূজন। দীন দৃঃখীজনে ধন করেন অর্পণ।। থান-খল্ঞ কত করে বর্ণিকার নয় ভাঁহার শাসনে সুখী প্রজালন হয়।. জনমে প্রচুর শস্য ধরণী মাঝারে। যথাকালে জল বর্ষে জলম নিকরে 🕠 অনাবৃষ্টি নাহি হয় রাজ্যের ভিতর। অকাল মরণ নাহি জানে কোন নর । পরম সুখেতে থাকে যত প্রজাগণ নারায়ণ সম ব্যক্তা করেন শাসন। তাঁহার শাসন গুণে মৃপতি নিকর। বশীভূত হয়ে কাছে রহে নিরন্তর । বীরত যে রূপ ধরে সিন্ধু নবপতি। আছ্য়ে খ্যাত তাহা সর্ধ্ব বসুমতি।। ভাগার বীয়ত্ভরে অরাতি নিকর। নিরস্তর হয়ে রহে দভয় অন্তর। মিত্রবর্গে সদা সুথী রাখেন রাজন যাগ যজ্ঞ কত করে সমিত বিক্রম।

নানাবিধ যজ্ঞ করি সিক্ষু অধিপতি। দেবতাগণের তৃষ্টি করে নিরবধি 🔢 দেবগণ ডুম্ট হয়ে পূলক অন্তরে অভিমত কর দেন মৃপতি প্রকরে। মরপতি বর পেয়ে আনন্দে মগন<sup>া</sup> বিপ্রগণে নানা মতে করান ভোজন।। স্বাদু জন্ম ব্যঞ্জ নাদি দেন বিপ্রগণে বসন দিকেন কন্ত না যায় কহনে।। নানাবিধ অঙ্গন্ধার করেন প্রদান। বিপ্রগণে এইরাপে তোষেন শীমান্।। তারপর নারায়ণে শ্মরেণ অপ্তরে। কাগুৰী অন্তিমে যিনি ভব পারাবারে । সর্ব্বজ্ঞানময় যিনি সুমঙ্গলময় সেই দেবে শ্ববে হনে রাজা ওপময়।। এইক্সপে বাস্দেবে করিয়া স্মরণ পিথিজয় অভিলাষ করেন রাজ**ন** । অক্টোহিশী চতুবঙ্গ সেনা সহকারে। মরপতি চলিলেন দেশ দেশস্তরে। জৈত্ররথে বাহনাদি করিয়া যোজন। বীরসেন সেই ব্রথে করি আরোহণ। করিলেন গুভযাত্রা দিখিজয় ভরে। রণবান্দ্য চারিদিকে বান্ধে ঘোরস্ববে 1 ভারভাদি যত ব্যক্তো করিয়া গমন। একে একে পবাজয় করেন রাজন : ভারত কিমপুরু আরু বাজা ইলাব্ড বাজ্য সব অন্যয়াসে হল প্ৰাজিত।! আরণ্য পাবর্বভা ষত ববর্বর হবন। ক্রমে ক্রমে পরাজিত হয় সবজন।। এইরূপ নরনাথ অতীব আচরে। পবাজয় করিলেন সকল রাজারে।। বশীভূত হয় তাহে বত রাজগণ। কত ধনরত আদি করে বিতবণ । কত অন্ধ হন্তী রাজা উপহার পার। ক্ত দ্রব্য পান তাহা কি বলি সবায়।।

ক্তধন এইকাপে করিয়া গ্রহণ। পুনন্দ স্বরাজ্যে রাজা প্রত্যাগত হন 🕕 অথণ্ডিত ভুজ-দণ্ড প্রতাপে রাজন। খাবতীয় শত্রুগণে করিয়া দমন।. মহারাজ সিদ্ধপতি আপনার বলে। করিলেন স্বীয়বল অরাতি মণ্ডলে। নিবিৰ্নৰ ভূজন সম হস্তদৰ্প হয়ে। বহিল তাহারা সকে বিকল-হাদয়ে।। তাহাদের পাশে কর করিয়া **গ্রহ**ণ। আপন বাজ্যেতে আনে সিম্বুর নন্দন। নরপৃত্তি **এইকাপে আসিয়া নগরে**। রাজসূয় যঞ্জ করে অতি ভক্তিভরে । অশ্বমেধ যজ্ঞ করে যেমন বিধান। দীন দৃঃখী ছানে ধন ক্ষরেন প্রদান : প্রভৃত দক্ষিণা দেন যত বিপ্রগণে। সম্মান করেন কত অভ্যাগত জনে । এনেছিল যত রাজা তাঁহার আলয়। সব্ধরে সম্মান করে রাজা মহেদিয়।। যক্তবিধি এই জ্রপে হলে সমাপন। সধারে বিদায় দেন সিম্বুর রাজন। অভ্যৰ্থনা সম্বৰ্দ্ধনা করিয়া যতনে বিদায় দিলেন সৰে বিহিত বিধানে। বিদায় পাইয়া সবে করমে গমন। আপনি আপন স্থানে উপনীত হন ।। যুক্ত আদি এইরাপে করি সমাপন। বিধাস কারণে রাজা সম্দাত হন । রাজকার্য্য সমর্পিয়া মন্ত্রীর উপরে। নুপধন্ত পশিলেন অস্তর ভিতরে।। কিরাত-নন্দিনী সহ করেন বিহার আরো যত নারী ছিল অভঃপুরে তাঁর।। ধর্ম্ম অবিরোধে করে বিহার রাজন। সবাকার মনোতৃষ্টি করেন সাধন।। এইক্রপে কিছুকাল করিয়া বিহার। পুনঃ ব্রাহ্ম কাজে মন দেন গুণাধার।।

কিয়াত শুন্দিনী গড়েঁ জনমে নন্দন। পরম পুনরে সেই অতি বিমোহন । আনসে পৃরিও হয় রাজার নগর। প্রতি ঘরে মহোৎসব করে সব শর। কদলী জ্রোপিত হয় প্রতি ছারে স্বারে । পুষ্পামাদ্য শোভে কড কে বৰ্ণিতে পাবে। পূর্ণ কুন্ত খারে ছারে করয়ে স্থাপন আনশে মগন হয় যত প্রজাপণ 🕩 সুখের সাগরে ভাসে সিস্কু নরপতি। নারীনণ অন্তংগুরে মহাসুখী অভি .। নিমজনে ধন রাজা করেন অর্পণ , বিপ্রগণে নানামতে করান ভোজন।। দেবতা উদ্দেশ্যে পূজা করেন যতনে। এইক্সপে শুভকার্য্য পুত্রের কারণে ,। মহাসুখে ইইলেন সুখী নরপতি। প্রনের হরিছে কাল যাপে দিনরাতি।। অধিক বলিব কিবা ওঠে খাখিণন। জিজ্ঞাসিয়ছিলে যাহা করিনু বর্ণন। এত্রের মাহাত্ম কথা কহিনু সবারে। ভক্তিভরে তাঁর পদ ভাবহ অন্তরে।। তাঁহার অসাধ্য মাহি ভুকন ভিতর। র্ভাহার প্রসাদে সুখী হও যত নর।। উচ্চজনে সীচ করে সূর্য্যের নন্দন। নীচন্দ্রনে উচ্চ করে সেই মহাবল 🗤 বিধানে তাঁহার পূজা করিনে **য**ভনে। বিশ্ববাদি নাহি আদে ডার বিদ্যমানে 🕩 ভক্তিভার তাঁর স্তব করিলে গঠন। বাসনা পূরণ হয় ওহে ঋবিগণ।। অধনীর কন হয় তাঁহার কৃপায় তাঁর বহে পুত্রহীন পুত্র হৃদি পায়। কামার্থীর কাম পূর্ণ প্রসাদে ভাঁহার। ধন্মার্থীর ধর্মা হয় জগৎ মাঝার।। অধিক বলিব কিবা ওতে ঋষিগণ। যাহার রেমড আছে উচিত নিয়ম।

ধার্মারক্ষা সেইকাপে করিলে মতদে।
কর্তব্য সাধন কৈলে ঐকাজিক মনে।।
ভাঁহারে বিপদ নাই করে আক্রমণ।
বেদের বিধান এই শাস্তের কচন।।
ধানিষ্ঠ বিচক্ষণ সিদ্ধু নরগতি।
কর্তব্য সাধন কৈলে সেই মহামতি।
রাজচক্রকর্তী হল এই সে কারণ।।
রাজগণ রাজধর্মা পালিলে মতনে।
বিপদ নাইক আসে তার বিদ্যমানে।।
যাহার যেমন আছে কর্তব্য বিধান।
দেরাপ করিবে কাজ সেই মতিমান।।
পুরংগ ধর্মের কথা অতি মনোহন
শুনিলে পাডক ভার যায় দুরান্তর।।



## রাজ কর্ত্ববা

রাজ চক্র-বর্তী কথা হয়ল বর্ণন।
ব্যাখ্যা করে সমুদয় বিধির কলন।
এতেক বচন শুনি যত শ্ববিগণ
মধুর বচনে পুনঃ করি সম্বোধন।।
জিল্লাসা করেন সবে সনত কুমারে
শুন শুন নিবেদন করি হে তোমারে।।
ভোমার মুখেতে শুনি অপুর্য কাহিনী।
বলবতী হয় ইচ্ছা পুনঃ পুনঃ শুন। শুনি।।
বিধানেতে নিজ কর্মা করিল সাধন।
ক্রেপ্র প্রম সুখী সিন্ধুর বাজন।।
একথা কহিলে পুনি মোদের গোচরে।
ভাই পুনঃ জিজ্ঞাসিছি জানিবে ভোমারে।।

উচিত হয় কি কাজ করিতে রাজার। প্রকাশিয়া সেই কথা কহ ওণাধার। সামান্যতঃ কিবা কাঞ্জ করিলে সাধন সুখে কাল রাজগণ করয়ে যাপন । কর্তবা কর্ম্মের বল কি আছে বিধান। এইসব বিবরিয়া কহু মতিমান। এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন কহিলেন শুন শুন যন্ত স্ববিগণ । i জিজ্ঞাদা করিলে বাহা অতি মধুমর বর্ণন করিব তাহা ওহে ঋষিচয়। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ইইয়া রাজন। ধর্ম্ম অবিরোধে প্রজা করিবে পালন ।, ধর্মলোপ নাহি হয় এমত প্রকারে যথাবিধি নিরন্তর পালিবে প্রজারে .। এইত কর্মব্য কর্ম হতেছে রাজার বেদের বচন ইহা শাস্ত্রের বিচার ।। রাজ্য নষ্ট হয় ফাহে ওচে ঋষিপণ সমূ**রে রাজ্যের না**শ করে যে করম। সে সব করম রাজা ত্যঞ্জিবে যতনে জানিবে বাসন উহা শান্তের কানে।। মন্ত্রণা করিবে যাহা মন্ত্রীর সহিত ন রাখিবে দৃঢ়ভাবে শান্ত্রের বিহিত 🛚 প্রকাশ কাহার পাশে কভূ না করিবে ওপ্ত থাকে যাহে ভাহে যত্নবান হবে। মন্ত্রীগণে বিবেচিয়া করিবে স্থাপন। কেবা দৃষ্ট কেবা ভাল দেখিয়ে রাজন।। নাহি কোন দোৰ কছু যাহার শবীরে মন্ত্রীরে বরণ তারে করিবে সাদরে : কি দোষ করেছে শত্রু করিয়া দর্শন। সেই জনে তার পর করিবে শাসন।। সর্বাস্থানে গুপ্তচর রাখিতে হইবে সকল বিষয় তাবা দেখিয়ে বেড়াবে।। রাজ্যের সর্বর্ত্ত তারা করিবে ভ্রমণ। কোন্ ব্যক্তি কিবা করে করিবে দর্শন।। সেই স্ব নিবেদিরে রাজার গোচরে। বৃঝিয়া করিবে রাজা যাহা হয় পরে।। কিবা বন্ধ কিবা মিত্র কিবা আত্মজন। কাহারে বিশ্বাস নাহি করিবে রাজন।। কিন্তু কার্যাকাল যদি উপস্থিত হয়। বিশাস করিবে শক্ত প্রতি সে সময় । সেই কার্যা শাস্ত্র আদি করিতে হুইবে। ডাহান্ডে নুপতি সদা কৌশল দেখাবে। ক্ষর বৃদ্ধি পরিশূন্য হবেন রাজন মন্ত্রীগুলে নিজব**ে** করিবে স্থাপন।। ভূত্যগণে বশীভূত সতত রাখিবে -পৌরজনে নিজায়ত নিয়ত করিবে।। বিবোধ কবিতে হয় শত্রুর সহিত। কিন্তু কাল বিচারিবে যেমন বিহিত । বনীভূত নাহি করি নিচ্চ ভূত্যগণে। আয়ত না করি আর যত মন্ত্রীগণে।। শক্রজ্ঞয়ে নরপতি বাঞ্চা যেই করে। আসি যত বিছবাশি ঘেরিবে তাঁহারে ।। বাসনা পূর্ণ তাহার না হর কথন। অন্ধিতান্ত্রা সেইকন শান্ত্রের বচন। শক্র হতে পরাভূত সেই জন হয়। নিশ্চয় নিশ্চয় ইহা নাহিক সংশয়। কাম ক্রেমধ না করিবে নূপত্তি কখন। এই সব হৃদি হতে দিবে বিসর্জন।। রাখিবে না কাম আদি আপন অন্তরে অন্তর ইইতে ভাহা বিসন্ধির্নের দূবে । যেই রাজা কাম ক্রোধ করে পরাজয়। তার কাছে শত্রুগণ পরাভূত হয় । কাম আদি জয় যদি করিবারে নারে লঞ্জান মালে তারে জানিবে অন্তরে। তাহার রাজত্ব নাহি বহুদিন রয়। অচিরে জীবন সেই ত্যন্তয়ে নিশ্চয়। কাম ক্রেম্ধ লোভ মোহ মান ইর্ব আর। এই ছয় মহারিপু শাস্ত্রের বিচার .:

রাজার পরম শত্রু এই ছয় হয়। শাস্ত্রের প্রমণ ইহা নাহিক সংশয়।। পাণ্ডুরাজ কাম হেতু লভেছে প্রতন। অনুহাদ শোক পান ক্রোধের কারণ। ক্রেনথ হেতু তার পুর অকালেতে মরে লোভ হেতৃ ঐল মবে ছানে সর্বনরে।। মদ হেতু বেণ রাজা লভিন্ন বিনাশ মান হেতু অনায়্র পুত্র পায় নাশ।। হর্ব হেডু বিনাশিত হয় পুরঞ্জয়। অতএব মহাশব্রু এই ছয় হয়।। এই সব পুনঃ পুনঃ করিয়া স্মরণ এই সব দোষ রাজা করিবে বর্জ্জন । ৰুতৃ না রাখিবে দোষ আপন শরীরে। তবেত রহিবে সুখে এ ভব সংসারে । এই সব দোষ যদি করয়ে ব<del>র্জ্</del>জন। পরম সূথেতে রবে ভবে সে রাজন।। শব্রুগণ তার কাছে বশীভূত রবে। তাঁহার বিনাশে শত্রু উদাত না হরে।। রাজার কর্ম এইত ওহে ঝবিগণ। थण्टन अञ्च बाब्त कतित्व ञाधनः।। বায়স কোকিল ভৃঙ্গ মৃগ ভৃত্বঙ্গম। ময়্র কুরুট হংস লোহ নয়জন । ইহাদের স্বভাবাদি করি দরশন। নরপতি সেইরূপ করিবে করম।। বিপক্ষ উপরে রা**জা একান্ত অন্তরে**। কিউকের সম ক্রিয়া করিবে সাদরে॥ 🕐 উপহাস কালে রাজা করিয়া হতন। করিবেক পিশ্বীলিকা চেষ্টা প্রদর্শন।। শাদ্মলী বীজের চেষ্টা যেই<del>রা</del>প হয় অবশত হবে তাহা নৃপ নহে;দর। চন্দ্রের স্বরূপ রাজা অবগত হবে সূর্য্যের স্বরূপ রাজ্ঞা অবশ্য জানিবে কুলটা রমণী পদ্ম শরভ ও গুলী। শুকিনীর স্তন আহ গোপের রমণী।

এদের নিকটে প্রজ্ঞা করিলে গ্রহণ। ব্যাজার ম**সল হয় ওহে ঝ**ষিপণ ।। ন্তন শুন শ্বাধিগণ বলি পুনবর্বরে। যে সব উচিত হয় করিতে রাজার । ফখন সাম্রাজ্য রাজ্য করিবে পালন। করিবেক ইন্দ্রসম অক্টার ধারণ।। সূর্যাসম সোম আর বাযুর আকৃতি। ধারণ করিবে সেই কাঙ্গে নরপতি । বর্ষাকালে চারিফাস দেবেন্দ্র যেমন আপ্যয়িত করে ধরা করি বরিষণ।। সেইরূপ দান দারা বিবেক রাজন। সবার হলয় তৃষ্টি করিকে সাধন।। আট মাস যেইক্লপ দেব দিবাকর। আকর্ষণ করে জন দিয়া নিজ কর । সেরূপ করিয়া রাজা সৃসৃক্ষ্ উপায় শুব্ধ আদি কর যত করিবে আদায়।। কাল উপস্থিত হলে শমন যেমন। প্রিয় বা অপ্রিয় সব করেন নিধন।। সেরাণ নৃপতি যদি অগরাধ হেরে। সমভাবে দণ্ড দিবে প্রজা সবাকারে।। প্রিয়াপ্রিয় বিচার না করিবে কখন। এইড রাজার কার্য) শুন ঋবিগণ। যেইরাপ পূর্ণচন্দ্র করি দরশন। প্রীতিয়ান হয় যত ভূবনের জন।। নিবীক্ষণ সেইক্লপ করিয়া রাজারে। সকলে সন্ধৃষ্টি যদি লভয়ে জন্তরে।। ভাহা হলে শশিব্ৰত হয় অনুষ্ঠান। বলিনু রাজার ধর্ম সবা বিদ্যমান। সবার অন্তর মাঝে পবন যেমন। নিগৃঢ় রূপেতে সদা করে সঞ্চরণ া সেইরূপ চরদ্বারা বিবেকী বাজন সবার অস্তর যাথে করিবে এমন।। সবার মনের ভাব জানিতে ইইবে তবেড মঙ্গল নূপ অবশ্য লভিবে

অমাত্য বাশ্বব পৌর যেই কোনজন। রাজার উপরে ভাব রাখেন কেমন।। চরদ্বারা **এইসব জানিবে নৃপতি** : মঙ্গল হইবে ডাহে শান্ত্রের ভারতী। ষাহার হাদয়ে লোড না আছে কখন। যেই রাজা হুদে কাম না করে ধারণ। অন্তর আকৃষ্ট যার কিছতে না হয়। সেই রাজা স্বর্গতোগী জানিবে নিশ্চয়।। কুপথে গমন যদি করে প্রজাগণ। অথবা স্বধর্মা তারা করে বিসর্জ্জন।। भाजन कविद्व वाष्ट्रा विद्युष्ट विधादन। এইত রাজার কর্ম কহি সবাস্থানে।। পুনশ্চ রধর্মো রস্ত যেই রূপে হয়। সেঁই কাজ করিবেন নৃপ মহোদয়। সূপথে গমন করে যাহে প্রজাগণ। সেই কার্য্য কায় মনে করিবে সাধন।। এইরূপে আপ্রকার্য্য করিলে নূপতি। অন্তিমে ভাহার হর পরমা সুগতি।। অন্তকালে দিব্য যানে করি আরোহণ স্বর্গপুরে সেই নৃপ করেন গমন।। শাস্ত্রের বচন ইহা নাহিক সংশয়। বজিলাম সবাপাশে ওচে ঋষিচয়।। ষঙ্গল কামনা করে যেই নত্তরায়। সর্ব্বাধা করিবে সেই এ সব উপায়।। বিপ্র আদি চতুকর্বর্ণ রাঞ্চত্ত্বে যাহার আপন আপন ধর্ম্ম করে অনিবার ।। নিজ ধর্ম কড়ু নাহি করয়ে বর্জন। সেই রাজা অবসন্ন না হয় কখন।। ইহকালে সুখে থাকে সেই নরপতি। অন্তিমে ভাহার হয় পরমা সুগতি।। শক্রগণ ভারে নাহি করে আক্রমণ তাহার নিকটে বশ অন্য রাজগণ। সামস্ত রাজারা সব বিনত-বদনে। বন্দমা নিয়ত করে তাহার চরগে।

বিন্তরাশি সেই নৃপে কবি দর্শন ক্রতগদে দূরস্থানে করে পলায়ন। ইহকালে নিত্য সূখ সেই রাজা পায়। পরকালে দিব্যরথে দিব্যপূরে যায়।। দুর্ম্মতি যদা<del>পি</del> হয় রাজ্যের ভিতর। অন্য জনে কুমন্ত্রণা দিয়া সেই নর।। স্বধর্ম্ম ইইডে ডারে বিচলিত করে। রাখিবেন দৃষ্টি রাজা তাহার উপরে।। স্বধর্ম্মে ভাহারে পুনঃ করিবে স্থাপন। হাষ্ট্রমনে বিধিমতে করিকে <del>শা</del>সন।। এইত রাজার ধর্মা ওহে ঋষিচয়। শাস্ক্রের প্রমাণ ইহা নাহিক সংশয়।। এই সব বিবেচিয়া পালহ অন্তরে। যেই রাজা প্রজা পালে অতি যত্ন করে।, প্রজার ধর্ম্মের অংশ পায় সে রাজন। স্বর্গবাসী হন পরে শায়ের বচন।। রাক্ষধর্ম্ম যেইরূপ করেছি শ্রবণ। সেইরূপ সবাপ্যশে করিন কীর্তন।। অধিক বলিব কিবা তাপস-নিকর। রাজ্যবর্ত্ত পালিবেক সদা নৃপ্রর। নবজনা এইরাপে কবিয়া ধারণ। नुभभभ जन्य जन्य कतिहर क्ष्य ।। যাহার যেমন কর্ম্ম আছমে নির্ণয়। সেরূপ করিতে হবে ওহে ঋষিচয়।। কিয় এক কথা বলি গুন সবস্থেন। আপন করম বট্টে করিবে সাধন।। বিশ্রের উচিত কাজ ব্রাহ্মণে করিবে। ক্ষত্রিয়েরা নিজ কাজ যতনে সাধিবে।। বৈশ্যগণ নিজকর্ত্ম করিবে সাধন। শুদ্রগণ করিকেক যেমত নিয়ম।। নারীগণ নিজ কার্য্য করিবে যডনে। মেমন নির্দিষ্ট আছে শাস্ত্রের বিধানে।। মাদাবিধ ব্রড আছে শাম্বের ভিতর। নারীরা করিবে তাহা করিয়া আদর 🕕

বিধানে যতেক রত করিলে সাধন।
অনুত্রম কল পায় নারীজাতিগণ ।
নর নারী সবে রত করিবে যতনে।
ক্রেমত নির্দিষ্ট আছে শাল্লের বচনে।
অধিক বলিব কিবা ওঠে ঋষিগণ।
জিজাসিয়াছিলে যাহা কহিনু কীর্তন।।
পুরাণে ধর্মের কমা অতি মনোহর।
তনিলে পাতক নাশ পুত কলেবর।।



## রতের মাহাত্ম নির্গয়

**শ্রবদে ধর্মে**র কথা অতি মনোহর। সুমধ্র স্বরে বলে ব্রহ্মার কোছর।। পুনশ্চ জিজাসা করে যত মুনিগণ। मिरामन काँद्रे छाट्ट विधित्र सन्तन।, ব্ৰভের মাহাত্ম কথা ভনিতে বাসনা। বর্ণন করিয়া ভাহা পুরাব কামনা।। কোন ত্রত ফলে হয় কি পুণা সঞ্চার প্রকাশ করিয়া কহ ওহে গুণাধাব।। পুণ্য কথা তব গালে করিয়া শ্রকা। সার্থক হউক এবে মোদের জীবন।। খমিদের মৃশ্বে শুনি এতেক কৃহিনী সনৎ-কুমার কহে সুমধুর বাণী।। ঝবিগণ বলিতেছি করহ প্রবেণ। ব্রতের সাহাত্ম্য কথা অতীব উত্তয়।। ষষ্ঠিব্রত নামে আছে রতের প্রধান। পাতক বিনাশ পায় কৈলে অনুষ্ঠান । এই ব্রত উপদেশ দেন প্রজাপতি পাতক বিদাশ পায় শাস্ত্রের ভারতী ।।

স্থপেৎিপল বিনিম্মণি করিয়া মতনে। **পৃত্তিবেক তাহা দিয়া দেব নারা**য়নে।। এই**রূপে যেই করে** ব্রডের সাধন। বিষ্ণুপদ পায় সেই শান্তের বচন। আষাঢ়ের চারিদিন অভ্যঙ্গ ডান্ডিলে। শ্রীডিব্রত ন্যম ভার শাব্রে হেন বলে। শ্রীহরি পরম তুষ্ট ভার প্রতি বন।। পুণাদিনে হর-দৌরী কবিয়া পৃজন। বিধানে নিয়ম আদি কবিলে পালন । হর-গৌধী পবিতৃষ্ট ডাহার উপরে গৌধীরত নাম তার জানিবে অন্তরে।। একদশী দিনে যেই হয়ে ভঞ্চিয়ান অশোক কৃসুম স্বর্ণে করিয়া নিম্মণ।। বিধানে অর্চ্চনা করি দেব নারায়ণে। কাঞ্চনের পুষ্প দেয় অতিশুদ্ধ মূলে।। ভারপরে শ্রীহরির প্রীতির করেণ। বিপ্ৰগণে বস্তু দেয় আৰু বিভূষণ।। ক্ষ্পকাল সেই জন রহে বিষ্ণুপুরে। শোক নাহি যেরে কড় তাহার শরীরে । কামাত্রত নামে এই প্রতের নির্ণয়। বলিলাম সবাপাশে ওয়ে ঋষিচয় ।। কার্ত্তিক মাসেতে যেই হয়ে ভক্তিমান। স্বর্ণপদ্ম মনোরম করিয়া নিম্মণি। ক্ষদ্রের অর্চ্চনা করি বিহিত বিধানে। সেই পুষ্পাদান করে যে মেন ব্রাক্ষণে।। রুদ্র লোকে যায় সেই তাজি কলেবর। পরম সূখে ওথায় রছে িরন্তর । শিবরত বলি ইহা বিদিও ভূবনে। মহাফলপ্রদ রত শান্ত্রের বচনে।। হেমন্ত কালেতে কিহা শিশির সহয়ে। বেইজন পূষ্প সেবা যতনে তাজিয়ে।। অপরাফে মহেশের প্রীতির কাবণ। অথবা হরিন তুষ্টি করিতে সাধন।।

সৃণদ্ধি কুসুম দেয় ব্রাহ্মণের করে। সেই নিত্যপদ পায় মহেশের পরে। সোমত্রত বলি ইহা বিখ্যাত ভূবন। সৰপাশে বলিলাম ওহে ঋষিগণ।। ভাগ্যব্রত বঙ্গি খ্যাত খনহ এখন অনুন্তম ব্রুড সেই শান্ত্রের বচন।। ফাল্পনের ভূতীয়াতে বিহিত বিধানে। করিবে লবণ দান বিশুদ্ধ ব্রাশাণে।। বিপ্র দম্পতিরে পরে করিবে পূজন। অর্পণ করিবে তারে গুহোপকরণ।। এইরূপে ভাগ্যব্রত যেইজন করে। গৌরীলোকে বহে সেই কল্পকাল ভরে।। যেই জন মৌনব্রত করিয়া ধারণ। সন্ধ্যাকালে যথাবিধি করিয়া অর্চন।। বস্তু তৈল দান করে ব্রাহ্মণ নিকরে সত্বংসর এইরাপে প্রতিধিন করে। সরস্তী লোকে খায় সেই সাধুজন। সারস্বত ব্রত ইহা শুন মুনিগণ।। প্রতিমাসে শুকু পক্ষে পঞ্চমী তিথিতে। নরনারী যেই কেহ ভক্তিযুত চিতে।! কমলার পূজা আদি করিয়া সাধন। উপবাসী হয়ে থাকে ওহে ঋষিণণ।। সম্বৎসর এইরূপ নিয়মে থাকিয়া। উদ্যাপন করে শেষে পৃবিত্র হইয়া। বর্ণপদ্মসহ ধেনু দক্ষিণা বিতরে অশ্বমেধ ফল পায় সেই সাধু নরে।। এই ব্রস্ত মেইজন করয়ে সাধন। কীর্ত্তিশালী হন সেই শান্তের বচন।। কীর্ত্তিবত বলি ইহা বিখ্যাত ভবনে। সার কথা বলিলাম সবা বিদ্যমানে।। যেই সব সাধুজন ধর্ম্ম পরায়ণ। যথাবিধি নিয়মাদি করিয়া ধারণ।। সর্ব্বদা অঘৃত দ্বারা দেব দেবহরে। সিনান করায় কিম্বা কেশব দেবেরে।।

সাষ্ট্রাঙ্গ হইয়া পরে করয়ে প্রণাম : বিপ্রগণে ধেনু বন্ধ করয়ে প্রদান।। স্বর্গপার দান করে ব্রাক্ষণের করে। শিবলোকে যায় সেই মাহেশের বরে 🕴 লিবব্রত বলি ইহা বিদিত ভূবন। পরম পরিত্র ব্রত শাস্ত্রের বচন ।। প্রত্যেক মবসী তিথি পেয়ে যেইজন এক বেলা অন্নমাত্র করিয়া ভোজন।। দশমীতে উপবাস যথা বিধি করে। ভোজন করায়ে বিশ্রে আপন বাসরে। পরিত্যেষরাপে সবে করায়ে ভোজন। কসন ভূষণ আদি করে বিতরণ।। শিবপদ পায় সেই নাহিক সংশয়। শান্ত্রের বচন ইহা ওছে ঋষিচয়।। শিবলোকে কিছুদিন করি অবস্থিতি। মালবকুলেতে করে অব**শেব** গতি।। সুরূপ ইইয়া সেই লভয়ে জনম তার বশীভূড রহে যত শত্রুগণ। অৰ্ন্দ জনম ডার এইরাপে যায়। ণ্ডভগতি পায় শেষে কহিনু সবায়।। বীরব্রত বলি ইহা জানে **সর্বজ**ন। ব্রতের প্রধান ব্রস্ত অতীব উত্তম। প্রত্যেক পূর্ণিমা তিথি পোয়ে যেইজন। দৃগ্ধ দৃত দিবাকরে করে সমর্পণ। এইরূপে এক বর্ষ যবে যায় পুরে। গাভীদান পঞ্চদশ করে বিপ্রকরে।। বসন ভূষণ আদি করে সমর্পণ। বৈষ্ণব লোকেতে যায় সেই সাধুজন ।। যত পিতৃগণ তার থাকে স্বর্গপূরে। মহাতৃপ্ত রহে তারা বহ কাল তরে।। পিতৃব্রত নাম তার ওহে ঋষিগণ মহাফলপ্রদ ব্রত শাস্ত্রের বচন।: চৈত্র আদি চারিমাস অ্যাচিত হয়ে। ডিল দান করে যেই সানন্দ হাদরে।

বসন হিরণ্য আর করে সমর্গণ। ব্রহ্মলোকে যায় সেই শাস্ত্রের বচন ।। তাহার আ<del>নক্ষ</del> ব্রত জানিবে আখ্যান। সেইজন ব্রহ্মলোকে লভয়ে সম্মান ।। প্রতিদিন পক্ষামৃত করিয়া অর্পণ। কেশ্বের স্থানবিধি করে সমাপন । এইরাপ একবর্ষ পালিয়ে নিয়মে। বর্মপূর্ণে শব্ধদান করয়ে ত্রাক্ষণে।। যায় শিবজোকে সেই শান্তের বচন। রাজ্যলাভ জন্মান্তরে করে সেইজন। জানিবেক ধৃতিব্রত আখ্যান ইহার। সবাপ্যশে বলিলাম শান্ত্রের বিচার। এক বর্ষ মাংস ত্যাপ কবি যেইজন। বর্ষ সামতীতে করে ধেনু সমর্পণ । অশ্বমেধ ফল পায় সেই সাধুনর। বৈক্তৰ ধামেতে যায় হখিল গোচর।। বলি ইহা বিষ্ণুৱত জানে সর্ব্বজনে। বলি ইহা ব্ৰত ল্লেষ্ঠ বিখ্যাত ভূবনে । : বৈশাখেতে পুস্পদেবা কবিয়া বৰ্জন। পরিত্যাগ করি আরু যতেক লবণ। বিপ্রগণে প্রতিদিন খেনুদান করে। বিকুলোকে রহে সেই কণ্ণ*কাল ডরে*। রাহ্মপদ জন্মান্তরে পার যেইজন। শান্তি ব্ৰভ বলি ইহা বিদিত্ত ভূবন।। মহাফল ইথে হয় কীর্তি বৃদ্ধি হয় শান্তের প্রমাণ ইহা নাহিক সংশয় ।। প্রতিদিন স্বর্ণসহ তিলরাশি লয়ে। উৎসৰ্গ কবিয়া যেই বিশুদ্ধ হাদয়ে।। বিশ্রকরে সেই তিজ করয়ে প্রদান . সে জন অবশ্য পার অন্তিয়ে নিকাণ। ব্ৰহ্মব্ৰত মূনিগণে ইহাবেই কয়। সবাপাশে কহিলাম ওত্তে ঋষিচয়। উপবাস করি একমাস মেইজন। বিপ্রকরে ধেনুদান করেন অর্পণ।।

বৈশ্বৰ পদেতে যায় সেই সাধু মতি তীব্রড নামেতে ইহা খ্যাড বসুমতি ।। কাৰ্ত্তিকী পূৰ্ণিয়া পেয়ে সেই সাধুজন। বুষোৎসর্গ যথাবিধি করিয়া সাধন।। নক্তরত অনুষ্ঠান বিধ্যানেতে করে। নৈব পদ পায় সেই জানিবে অন্তরে।। প্রথারত হয় এই ব্রতের আখ্যান শান্ত্রের বচন ইহা বেদের বিধান। সপ্তমাত্র উপবাস করি যেইজন। বিপ্রকরে মৃত **কৃন্ড করে সমর্পণ**।। ব্রহ্মলোকে যায় সেই নাহিক সংশয়। শান্ত্রের বচম ইহা শুন খবিচয়।। বীরয়ত বলি ইহা বিশিত ভবন। সবাপাশে বলিকাম শান্তের বচন।। আষাঢ় কার্ন্তিক মাঘ বৈশাধ যে আর। এই চারি মানে যেই সাবু ওণাধার।। পূর্ণিমাতে পয়স্বিনী ধেনু দান করে। কল্পকালে রহে সেই ইন্দ্রের লগরে।। মিব্ৰক্ত বলি ইহা বিদিত ভূবন। সবাপ্যশে বলিলাম ওহে ঋ বিগণ।। তৃতীয়া তিপিতে যেই কোন সাধুমতি। বিসর্জ্জন করি অগ্নিগক্ত বন্দু আদি।। অন্য অন্য দ্রব্য আদি করিয়া ভোক্সন। বিপ্রকরে ধেনুদান করে সমর্পণ । আসে নাই পুনঃ সেই এন্ডব সংসারে। নিক্বণি পাইয়া যায় হরির পোচরে।। উপযাস করি তিনদিন যেইন্ডন। যাত্ত্বের পূর্ণিমাতে হরে গুদ্ধমন।। বিপ্রকরে গৃহদান ভক্তি ভরে করে। আদিত্য লোকেতে সেই নিবসতি করে। শ্বত ব্ৰত বলি ইহা বিদিত ভূবন। সবাপাশে কহিলাম ওহে ঋষিণ্ণ।। ইল্রদেবে প্রতিদিন করিলে পঞ্জন। ইক্সব্রত যথাবিধি হয় সমাপন।।

ইহার প্রসাদে যায় ইন্দ্রের নগরে। মহাসূবে তথা গিয়া নিবসতি কয়ে।। প্রতি শুকু দ্বিতীয়াতে লবণ ভাগন। যেই জন বিপ্রকরে করে সমর্পণ।। বর্ষপূর্ণে খেলুদান বিপ্রগণে করে। অস্তিমে স্কেন যায় শিবের গোচরে।। সোমত্রত বুলি ইহা খ্যাত চরাচর সবাপাশে বলিলাম ভাপস নিকর।। শুক্রপক্ষে প্রতিযাসে প্রতিপদ দিনে। একভক্ত হয়ে রহে বিহিত বিধানে।। বর্ষপূর্ণে বিপ্লে করে কাঞ্চন প্রদান। বৈশ্বানর পদে যায় সেই মতিমান। শিবব্রত বলি ইহা জানে স্বর্বজনে। ব্রতের প্রধান ইহা শায়ের কনে।। প্রতি প্রতিপদ দিনে একভক্ত হয়ে। যেইজন বর্ষ হাপে একান্ত হাদয়ে। ব্রত সমাপনে করে কাঞ্চন প্রদান। দশসংখ্যা ধেনু দেয় যেই মতিমান।। ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য লভে সেইজন শিবত্তত বলি ইহা বিখ্যাত ভূবন।। কার্ডিকী পুর্ণিমা দিনে যেই সাধুজন। **প**বিত্র **পুষ্কর তীর্ম্বে ক**রিয়া গমন । कन्मानाम करत यथाविथि जनुजारत । ভাহারপুণ্যের কথা কে বলিতে পারে । এই দিন তিলপিষ্টে গঠিয়া ধারণ। রতনে ভূষিত তাহা করি সাধুজন।। বিপ্রকরে যদি দের অতি ভক্তিভরে। ইব্রুলোক পান সেই শান্তের বিচারে।। ব্রতের মাহাখ্য এই করিন বর্ণন। অধিক বলিৰ কিবা ওহে ঋষিণাণ।। ষেই জন এইসব অধ্যয়ন করে। অথবা শ্রবণ করে একান্ড অন্তরে।। শৃত মন্বস্তর কাল সেই সাধুজন। গন্ধবর্বকুলের তিনি অধিপতি হন। ।

মানব-কুলেতে দেহ ধারণ করিয়ে যদি অধ্যয়ন করে একান্ত হাদয়ে। বাঞ্চাপূর্ণ হয় তার নাহিক সংশয়। শান্ত্রের বচন কড় মিথ্যা নাই হয়। ধর্মার্থী হইয়া যদি করে অধ্যয়ন। অভিযত ধন পায় শাস্ত্রেব বচন।। বিদ্যার্থী হইয়া যদি অধ্যয়ন করে: বিদ্যালাভ হয় তার শান্ত্রের বিচারে। কারাখী ইউয়া যদি করে অধ্যয়ন। অবশ্য ইইকে ভার কামনা পুরণ। গুনে যদি বন্ধ্যা নারী অতি ভক্তিভরে। সূপুত্র লভয়ে সেই অচিরে জঠরে।। মৃত-পুত্র যদি কড় করয়ে শ্রবণ। দীর্ঘজীবী হয় তার সকল নন্দন । অধিক বলিব কিবা ভাপস নিক্র। ব্রতের মাহান্য্য কথা অতীব বিস্তর।। সংক্ষেপে কিঞ্চিত মাত্র করিনু বর্ণন। বলি কিন্তু এক কথা করহ প্রবণ।। ন্নান বিনা ভাবতদ্ধি কতৃ নাহি হয়। নৈর্ম্মল্য জনমে নাহি ওহে ঋষিচয়।। বিধানেতে স্নান করি ওহে ঋষিণণ। তারপর পূজাব্রত করিবে সাধন।। বাসনা আছিল যাহা সবার অন্তরে। করিনু বর্ণন তাহা সবার গোচরে।. শুনিতে কি আর বাঞ্চা কহ ঋষিণণ। জিজ্ঞাসা করিবে যাহা করিব বর্ণন।।





ব্রতের মাহাস্থাকথা ওদ্ধ শুচিময়। বৰ্ণিয়া বিধির সৃত আনন্দ হাদয় । যাহা জিজাসিলে সব করিনু বর্ণম। আর কি ভনিতে বাঞ্চা বলহ এখন।। এতেক খচন শুনি যন্ত ঋষিগণ। পুনক্ষ মধুর বাক্যে করি সম্বোধন।। শুন শুন কহিলের সন্ত-কুমার। বিধির তময় ছেমি খণের আধার ।। সবাপাদে ভানবিধি করহ কীর্ত্তন। এই কথা তব মুখে করিব প্রবণ । ঋষিদের বাক্য গুনি বিধির তনয়। কহিলেন শুন বলি ওহে ঋষিচয়। क्षन विना नादि इस महनद लाधन ह দেহতদ্ধি নাহি হয় শান্তের বচন। এহেডু অগ্রেতে দ্বান কবিয়া বিশানে তারপর পূজা আদি করিবে হতনে . থেইরূপ মন আদি শুদ্ধির কারণ। সিনান করিতে হয় ৩নহ এখন । গৃহমধ্যে সমাহাত ষেই ছল হয় ন্নান হয় ভাহাতেও খহে মুনিচয় । কিছ সানকালে সেই সলিল ভিডরে। ক্ষনা করিবে ডীর্থ অতি ভক্তিভরে।। কুশহন্ত হয়ে অগ্রে করি আচমন। কল্পনা কৰিবে ভীর্থ ওচ্ছে ঋষিগণ । চতুর্হস্ত পরিষিত চড়ুরত্র স্থান। ডীর্থবং মনে করি সেই মতিমান।

মস্ল্রোচ্চারি তন্মধ্যেতে গঙ্গা আবাহন। ক্ষরিবেক ভক্তিভরে ওহে ঋষিগণ।। দেবী ভূমি বিষ্ণুপদে লভেছ্ জন**ম**। ডোমারে শ্রীহরি সদা করেন পূজন ।। কবিয়াছি যত পাণ জন্ম জশান্তরে। তাহা হতে ত্রাণ কর আঞ্চ সবাকারে।। এই কথা দেবতারা করেন কীর্ক্তন। ভূতলে স্মরণ আর মধ্যেতে গগন।। তিন স্থলৈ সাৰ্দ্ধতিন কোটি তীৰ্থ বয় সে সব তোমা**তে স্থিত না**হিক সং<del>শয়।।</del> এই মন্ত্র গঠি করি অতি ভক্তিভরে। কল্পনা করিবে তীর্থ ছতি ভত্তিভব্রে।। জাহ্নবীর সপ্ত নাম করিবে স্বীর্ত্তন। করিকে ভারশর মৃত্তিকা গ্রহণ । এই মন্ত্র পড়িবেক সভি ভতিভরে। শুন কর্ম কসুন্ধরে নিবেদি শোসারে।। অং স্বারা সমাক্রমন্ত হয়েছিলে তুমি . রথেতে আক্রান্ত হয়েছিলে হে অকনী।। বিষ্ণু বারা সমাক্রান্ত হও ভারপর। পূর্কে যাহা কহিয়াছি পাতক নিকর।। সেই সব তৃমি দেবী করহ হরণ। এই মন্ত্র যথাবিধি করি উচ্চারণ : যথাৰিধি করিবেক পরে নমস্কার শুন শুন বলি এবে মদ্র যে ভাছার ।। শত বাহু হয়ে দেবী শ্রীহরি তোমারে। রসাতল ডল হতে সহজে উদ্ধারে ।। অতএব করি আমি তোমারে প্রণাম। প্রশমিয়া এই মন্ত্রে করিবেক স্থান।। ভারপর দেহ আদি কবিয়া মার্জ্জন। উপরে উঠিয়া পরে পরিবে কান।। ডর্পণ করিবে পরে বিহিত বিধানে। রক্ষার **তর্পণ সাধু ক**রিবে প্রথমে । বিষ্ণুর ভর্পণ খার রুম্রের ভর্নণ। যথাবিধি সমাপিয়া ওচে ঝবিগণ ।

প্রজাপত্তি ভর্পণাদি করি ভক্তিভরে। দেব যক্ত মাণ আদি তর্পিবেক পরে। গন্ধবর্ব শুর্পণ আরু অধ্বর তর্পণ। অসুর তর্পণ পরে করিয়া সাধন।। ক্রুর সর্প সুপশ্দি তৃষিবার ভরে। সাধু তর্পণ করিবে একাম্ব অন্তরে।। তক্ সরীসূপ খগ আর বিদ্যাধর। এই সবে অর্পিবেক আর জলধর। শূন্যগামী নিরাধার পাপে রত জন। ধর্ম্মরত জীবনের তৃত্তির কারণ।। জ্বলান করি পরে বিহিত বিধানে। করিবেক যাহা পরে ভনহ শ্রবণে।। দৈবপক্ষে উপবীতি হইয়া তৰ্পণ। সাধূজন করিবেক শান্তের বচন।। পিতৃপক্ষে তর্পণাদি করিতে হইলে। করিবে প্রাচীনাবীতি শুদ্ধিয়া ভূতলে । তারপর সনকাদি ঋষির তর্পণ। সাধুমতি করিবেক শান্তের বচন 🕂 সপ্তর্যিরে মরীচ্যাদি তর্পিবেক পরে: যমের ভর্পণ পরে করিবে সাদরে।) করিকেক কুশহন্তে পরে সাধুজন। অধিত্মান্তা আদি পিতৃলোকের তর্পণ।। পিতৃতাদি তিন মাতামহ আদিত্রয় তর্পণাদি করিবেক সেই মহোদয়।। তারপর অন্য অন্য বান্ধব জনেরে। জলদান করিবেক বিধি অনুসারে।। সূর্য্য অর্ঘ্য তারপর করিবে প্রদান। যথাবিধি করিবেক ভাস্করে প্রণাম।। সবার ঈশ্বর তৃমি ওহে দিবাকর সুপ্ত জনে জাগরিত করে নিরম্ভর। সৃকৃতি দৃষ্কৃতী তৃমি দেখ সবাকার। তোমারে প্রতাহ তামি করি নমস্কার । এই মন্ত্রে প্রণমিয়া ,দব দিককরে। কাঞ্চন স্পর্শিয়া কিন্তা বিপ্রে স্পর্শি পরে। সাধুমতি নিজ গৃহে করিবে গমন .
এইত স্নানের বিধি ওহে ঝবিগণ ।
প্রতিদিন এইরেপে সিনান করিলে।
চিত্তগুরি হয় তার সেই পুণ্যফলে।।
ভাব ওদ্ধি হয় তার সাহের বচন।
নাহিক সন্দেহ ইথে ওহে থাবিগণ।।
যাহা জিঞাসিয়াছিলে কহিনু সবারে।
বল বল কিবা আর বাসনা অন্তরে।।



বাদশীব্রত মাহাপ্য

চিত্ত শুক্তি না হইলে ভণ্টি নাহি হয়। চিত্ত শুদ্ধি প্রয়োজন হয় অভিশয়।। যথাবিধি ক্লান দানে হয় চিততব্দি। তাহাতে উদয় মনে হয় ভাবশুদ্ধি।। এতেক বচন শুনি যন্ত শ্ববিগণ , মধুরক্চনে পুনঃ জিজ্ঞানে তখন । গুনিনু তোষার মুখে ব্রতের কাহিনী। কিন্তু এক কথা বলি ওহে মহামূনি।। ব্রত**ফলে মহাসূখী হ**য় কোনজন। প্রকা<del>শি</del>য়া সেই কথা বলহ এখন।। ফোন সাধু কোন গ্রও করিয়া সাধন। ফল পায় অনুত্ম বহু মহান্থন।। এত খনি বিধিসূত কহে ধীরে ধীরে। বলিতেছি তন তন সহার গোচরে।। ব্রতের মাহাত্মা কত করিব বর্ণন। কত ফল লভিয়াছে কত সাধুজন l-i তার মধ্যে একরা<mark>জা কুসুম-বাহন।</mark> অনুত্তম ফলপায় শুন সর্বব্ধন।।

শিব উপাসক ছিল সেই নরপতি। হরগৌরী পূজা সদা করে সাধুমতি। মহাতৃষ্ট পঞ্চানন তাহার উপরে। মধ্যে মধ্যে যায় রাজা শিবের গোচরে।। কৈলাস শিখরে রাজা কবিয়া গমন। ভক্তিভরে শিবপদ করয়ে বন্দন। বিধানে তাঁহার পূজা করিয়া সাদরে ফিরিয়া আনেন পুনঃ আপন নগরে।। একদিন নরপতি হয়ে ফুল্লমন। কৈলাদ গিরিতে গিয়া উপনীত হন।। হরগৌরী দেখিলেন বসি একাসনে। কত কথা মিষ্ট ভাবে কহেন দুজনে। পুরোভাগে নরপত্তি করিয়া গমন। পৌহার চরণ পদ্মে করিল বন্দন। আশীষ করিয়া শিব নূপতি প্রবরে **স্বর্ণসিংহাসন দেন ব্**সিবার তরে।। শিবের আদেশে রাজা বসিল তখন কুশল জিজাসা করে দেব পঞ্চানন। নানাকথা দুইজনে চলিত্তে লাগিল। ধর্ম্মকথা ভনি রাজা আনন্দে ভাসিল । তারপর কথাজ্ঞলে জিজানে রাজন নিবেদন শুন শুন গুহে পঞ্চানন।। অতুল ঐশ্বর্য্য কত হয়েছে আমার সন্তান জন্মেছে বহু গুগের আধার।। পতিব্ৰতা <del>রূপ</del>বতী পেয়েছে রমণী। কিছ এক নিৰেদন ওয়ে শূলগাণি।। পাপাচার অতি আমি অতি মরাধম। সামার সমান হীন নাহি কোন জন।। ধর্ম কর্ম কিবা জানি আমি মৃত্যুতি। বুবি নাহি ধর্মভন্ত ওহে পশুপতি। এত ধন হৈল মম কিসের কারণ। কোন কর্মাধন্তে পাই এমন নন্দন। পতিব্ৰতা রূপকতী হয়েছে রমণী কিসের কারণ বল ওহে শুলপাণি।.

হেন ধর্মা কিবা আমি করি আচরণ। আমার উপরে কুপা কিসের কারণ। এতেক বচন ত্তনি দেব শৃঙ্গপাণি শুনত্তন কহিলেন ওহে নৃপমণি । তুমি পুর্বজন্মে ছিলে ব্যাধের মন্দন ব্যাধকুরে হয়েছিল তোমর ক্রনম । পিতৃ-মাতৃহীন তৃমি হয়ে বাল্যকালে। কোনরাপে সুবঞ্চিত তার পরে হলে। যৌবন কালেতে দারা করিলে গ্রহণ। কিছুকান এইরূপে করহ যাপন।। একমনে রাজ মধ্যে অনাবৃষ্টি হয় এসেছিলে নিজ গৃহে তৃমি মহোদয়।। ভার্য্যার সহিতে ছিলে আপন ডবন। মনে মনে কোন কিছু কবিছ চিন্তন । হেনকালে দৈববাণী শুনিলে খ্রবলে . নিশ্চর করিলে তার অর্থ মনে মনে । এই<del>রাপ দৈববা</del>দী হইল তখন। নরপতি শুন গুন করিব বর্ণম।। বৈশ্যকুলে কেল নারী একান্ত বতনে। মাঘমানে শুক্রপক্ষে ছাদশীর দিনে।। বিভৃতি দ্বাদশীব্রত করি সমাপন। লবণ অচল বিপ্লে কব্লিয়া অর্পণ।। গুরুকে সর্বর্থ্য দান করিবেন পরে। এইরাণ দৈববাণী আকশ উপরে।। এইব্রুগ দৈববাণী করিয়া প্রকণ আপন ভার্যারে সঙ্গে লইয়া তখন । লকণ অচল স্থানে করিলে গ্যন। সেই স্থানে কেশবেরে করিলে প্রজন।। লকা অচল দান যেই বালা করে তোমার কার্য্যাদি দেখি প্রফুল অন্তরে । তব কার্য্যে তৃষ্ট হয়ে সেই গুণবতী। তিনখানি বস্ত্র দানে দিলে অনুমতি 🔒 কিন্তু তৃষি তাহ্য নাহি করিলে গ্রহণ। তাহ্য দেখি সেই বালা হয়ে <del>সুপ্</del>প মন।

চারিশানি বস্ত্র দিতে করে অনুচরে ভবু ভূমি নাহি নিলে ওন তারপরে।। চারিখানি নিতে তৃমি কর অহীকার। পত্নী তব হেন কালে সঙ্গেতে তোমার।। বিনয় করিয়া কহে সেই অবলারে হয়েছ প্রসন্ন যদি মোদের উপরে।। বস্ত্র আদি কিছু নাহি করিব গ্রহণ। একবার চাহি যাহা কর বিভরণ।। এই স্থানে থাকি মোরা পৃক্ষিব হরিরে। এইমাত্র ভিক্ষা চাহি কহিন ভোমারে।। যদ্যপি করুণা হয় ওহে রাপবতী। এই ভিক্ষা দিতে হবে কর অনুমতি।। অবলা সম্মতা ভাহে সেইক্ষণে হয়। তব নারী হইল ভাতে প্রফুল্ল হৃদয়।। ভক্তিভরে সেই স্থানে কবি অবস্থান। তব নারী হরি পূজা করি অনুষ্ঠান। দ্বাদশী ডিথিতে সতী হয় একমন। বিধানে স্বাদশীব্রত করয়ে সাধন।। কেশৰ দেবেরে পূজে বিহিত বিধানে। ম্ববপাঠ করে কত ডক্তিযুত যনে।। সংযত হাদয়া হয়ে রমণী ভোমার। ষথাবিধি পূজা করে ওহে গুণধার।।

সেই ফলে কীর্জিশালী তৃমি নরপতি : পেয়েছ মনের মড পত্নী রাপবতী।। অভূল বিভৰ তব হয়েছে রাজন . সেই ফলে লভিয়াছে সৃশীল নন্দন। এত বলি সেই স্থানে হন অন্তর্ধ্যান। শুনিঙ্গে জপুবর্ব কথা অন্তুত আখ্যান।। দ্বাদশী ব্রতের তুল্য ব্রস্ত আর নাই। কহিনু অন্তত কথা সবাকার ঠাঁই। এই ব্রক্ত বর্থা বিধি করি সমাপন। বিপ্র করে ধেনু দান করিবে অর্পণ।। সেই রাজা তপ করি পবিত্ত পৃষ্ধরে। পুষ্ণর বাহন নাম পরিগেয়ে ধরে।। স্বর্বতীর্থ হতে শ্রেষ্ঠ পবিত্র পৃষ্ণর। অন্তরে জানিবে ইহা তাপদ নিকর। পবিত্র নাহিক তীর্থ উহার সমান। ধরাতলে যত তীর্থ সবার প্রধান ( অধিক বলিব কিবা ওচে ঋষিবর পুরাণে ধর্ম্মের কথা অতি মনোহর।। ধর্ম ধার্মিকে শ্রকা সবর্বদাই করে শ্রীকবি বলিছে থাক ধর্ম বরাবরে।।

ইতি--- উত্তর খণ্ড সমাপ্ত।



## শ্রীশ্রীশিবপুরাণ



(वं) व्यविद्यान अवः भाषाः भाषाः भाषाः भाषाः । क्रमावः क्षणंजारः नाच देवस्माकाशिशस्य इतः।। धर्मप्रात्रा कृष्यः शृन्ताः क्रमान्तः निरम्भिकः भृषः क्षणामात्रमा स्मय क्षण्यम् ज्ञानिकः।। क्षणाः क्षणः अ श्रीयनमञ्जूकिः श्रीक्षणेत्रः कारः। भूषां स्माक्षणस्माराज्य श्रीयनमञ्जूकिः श्रीक्षणेत्रः कारः।।

## পুষ্ণর মাহাস্ক্য ও পুষ্পবাহন উপাধ্যান

পূর্বেশণ্ড অবসান শুন ঋষিগণ। উত্তর খণ্ডের কথা করিব বর্ণনা। জিল্ঞাসিল ঋষিগণ সনৎ কুমারে। নিবেদন শুন শুন বলিগো ভোমারে।। শুনিনু তোমার মুখে অপুর্বে কাহিনী পবিত্র হ'ইনু মোরা ওচে মহামূনি। এখন জিজ্ঞানি যাহা করহ প্রবণ
বাসনা কথ্যত পূর্ণ করিয়া কীর্তন।
কি কারশে লরপতি সেই মন্তিমান
ধরিলেন বল পূজ্পবাহন আখ্যান।।
বঙ্গিলে প্রধান তীর্থ পবিত্র পৃষ্কর
প্রমাণ তাহার কিবা ওহে মূনিবর।।
এই সব বিবরিয়া করহ বর্ণন
শ্রবণ করিতে সবে করি আকিঞ্চন।।

ঋষিদের কৌজুহল দরশন করি। বিধির তনর নিজ মনেতে বিচারি।। কহিলেন শুন শুন ওছে ঋষিগণ। যাহা ভিজ্ঞাসিলে তাহা করিব বর্ণন।। নরপতি বহুদিন একান্ত অন্তর্গে। পৃষ্কর তীর্থেতে তপ আচরণ করে।। অমহারে তপশ্চর্য্যা করেন সংধন। বহুকাল এইক্নপে করেন বাগন। তাঁহার তপেতে হৃষ্ট হয়ে প্রভাপতি রাজারে দর্শন দিতে যান ক্রতগতি।। সত্তর গোপন করি রাজার গোচরে। আবির্ভুত হন ব্রহ্মা শাস্ত কলেবরে।। রাঞ্চারে আপন মৃত্তি করায়ে দর্শন। কাঞ্চন কমন্ত্ৰ এক করেন অৰ্পণ । রাজার হন্তেতে পদ্ম দিয়া প্রজাপতি বলিলেন শুন কহি ওছে নরপতি।; তব করে দিবা পৃষ্প করিনু অর্পণ। বহন করহ ভূমি ওচে মহাস্মন্।। এই কথা বলি রক্ষা করেন প্রদান। সেই হেতু হৈল পৃষ্পবাহন আখ্যান।। পৃত্বর রাজার করে অতি শোভা পায়। নরপতি তাহা লয়ে শ্রমিয়া বেড়ায়।। রাজার হাতেতে করি পুষ্কর দর্শন তথাকার লোকে সব করয়ে পূজন।। সেই হেতৃ সেই স্থান পৃষ্কর নামেতে। প্রসিদ্ধ ইইলপরে এ তিন জগতে।। পরম পবিত্র স্থান ধরণী মাঝারে। হেরি নাহি হেন ডীর্থ এতিন সংসারে। ঋষিপণ শুন শুন অন্তৃত ঘটন। অপুর্ব্ব আখ্যান এক করিব বর্ণন।। পুষ্পবাহনে রাজ্য বশ্বদিন পরে। খনাবৃষ্টি হয় কভু জানিবে শুন্তরে।। অতি কণ্ট পায় তাহে যত প্ৰজাগণ শুস্যুহীন হল ধরা ওচে ঋষিগণ।

অন্নাভাবে থিন হয় মানব নিকর ভাবিয়া সকলে হয় ব্যাকুল অন্তর।। রাজ্যের এতেক দশা করিয়া দর্শন রাজা ব্যাকুলিড হরে করেন চিস্তন।। কোঞ্চা যাবে কি কর্ম্বিকে না দেখি উপায়। ঋষিণশ সকাপেতে অবশেষে যায়।। তাঁহাদের পুরোভাগে করিয়া গণন। বিনয় কানে রাজা কমেন তখন।। ঋষিণণ শুন শুন নিবেদি সকলে विश्वातः कविद्यं जन्म भारतः एतः रहन ।। প্রতিগ্রহ বিপ্রকরে করিলে অর্পণ। ধর্ম্ম উপার্জ্জন হয় ধ্বহে ঋষিণণ।। ধর্ম হতে সুখে থাকে মানৰ নিকর রাজার যতেক কট্ট বিনাশে সম্বর।। অতএব শুন শুন ওহে খ্যবিগণ। মর্ণরৌপ্য আদি আমি করি আনয়ন।। গ্রহণ করুন সবে হরিষ অন্তরে : নিবেদন এই মম করি সবাকারে । রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ঋষিগণ মিউভাষে কহেন তখন।। ক্ষত্য *ষটে যা কহিলে* ওচ্ছে মরপতি। কিন্তু ইহা না পারিব জানিবে সাম্প্রতি । ভাহার কারণ বলি করহ শ্রহণ। প্রতিপ্রহ ভয়ঙ্কর শাস্ত্রের বচন।। মনের সভোষ বটে জনমে প্রথমে' বিষবৎ হয় কিন্তু উহা পবিণামে। অভএব এই সব করিয়া দর্শন। দেখাতেছ লোড কেন **বলহ রাজন।** শংস্ক্রের প্রমাণ শুন বলি হে ডোমারে। ডাহলে বুঝিৰে পরে আপন অন্তরে।। দগটা কুকুর সমকুল জাতি হয়। দশকুল সম হয় রঞ্জক নিচয়।। দশকুল বন্ধ সম হয় বেশ্যা জাতি দশটা বেশ্যার সম জানিবে সুপতি।।

আর এক কথা বলি খনহ রাজন। যে কুকুরত্রীকী ভূমে লঙিয়া জনম।। অযুত কুরুর লয়ে ব্যবসায় করে। জঘন্য তাহার তুলা জানিবে রাজ্ঞারে। বলিতেছি এই হেতু খনহ রাজন। মোরা রাজ প্রতিগ্রহ্ না লব কখন। লোভবণে যেই বিপ্র বিমৃগ্ধ হইয়ে। রাজপরিগ্রহ লয় সানক হাদয়ে।, তমিন্ন মরকে সেই করয়ে গমন শংস্কের বচন মিথ্যা নহে কদাচন । অভএব যাহ ব্ৰাক্তা অন্য কোন স্থলে অৰ্পণ করহ দান অন্য কোন স্থলে । ঋষিদের এই বাকা শুন নরপতি। আপন নগবে পুনঃ করিলেন শতি। মলিন বদনে গৃহে করে আণমন সম্বোধিয়া মন্ত্ৰীগণ কচেন তখন। গমন কবহ সবে যথায় তথায়। বিপ্র অৱেষণ কর আমার আভার। মম প্রতিগ্রহ যেই কর হে গ্রহণ অবি**লম্বে হে**ন বিপ্র কর অন্তেরণ । নতৃবা সাম্রাজ্ঞা নাশ হইবে অচিয়ে। কত কষ্ট প্রপ্রাগণ লভিছে ওস্তরে।। রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রাবন। মন্ত্রীগণ অবিলয়ে করিল গমন।। অত্তি মূনি সহ দেখা পথিয়াঝে হয়। তাঁহারে সম্বোধি যত মন্ত্রীগণ কয়।। মহামুনি শুন শুন করি নিবেদন। রাজদন্ত মানারত্ব কর দর্শন। স্বর্ণ বৌপ্য আদি করি যতেক রতন। রয়েছে মেদের পাশে ওহে মহান্। এইসৰ বিগ্ৰ করে করিব প্রদান। সতএব লহ ইহা ওহে মতিমান।। এতেক বংল ভনি অত্তি ব্যৱিবর , শুন শুন কহি*লেন* যত মন্ত্রীবর ।

রাজপ্রতিগ্রহ মোর' লইবারে নারি। জাহার কারণ বলি শাস্ত্রের বিচারি । রাজপ্রতিগ্রহ্ হয় অডি ভয়ম্বর তাহে স্বৰ্গ ব্ৰৌপ্য আদি রতন নিকর। এই সৰ যদি আমি করি হে গ্রহণ দুর্গতি লডিব তাহে শান্তের বচন। ক্ষতএব লোভ নাহি দেখাবে আমারে অন্যত্র গমন কর কহিনু ভোমারে।। অত্রির এতেক বাক্য করিয়া প্রবণ। মন্ত্রীগণ মনদৃঃশে অতি খির মন 🕧 সকলে আসিল ফিব্রি রাজার ভবনে সৰ্কান্তেষ্ঠ মন্ত্ৰী বান বিশ্ৰ অধ্যেষণে। সক্ষেতে বৃহিল মাত্র দৃষ্ট অনুচর। **এইরাপে** বিশ্র হেতু যান মন্ত্রীবর। শ্ৰমিতে প্ৰমিতে যান বশিষ্ঠ আশ্ৰমে শেখিলেন বসি ঋষি কুশের জাসনে । তাঁহার নিকটে মন্ত্রী করিয়া গমন , পদতলে ভক্তিভাবে করেন বন্দন।। যদির আদেশে বসে কুলের আসনে কৃপল জিঞ্জাসা ঋষি করেন যতনে।। তারপর জিজাসেন আসার কারণ। বিনয় বচনে মন্ত্রী কণ্ডেন তখন।। তুমি প্রভূ দয়াময় অবনী মাঝারে। ঋষির প্রধান তুমি জানিগো অস্তরে।। ত্রিকাল বিদিত্ত তুমি ওচ্ছে মহামূনি। নিবেমন করি.এবে তব পদে আমি। মে:দের বে নরপতি কুসুম বাহন। সতত ব্যাকুল চিত্তে আছেন এখন।। এই হেডু স্বর্ণরৌপ্য বিবিদ্ধ রতন। বিপ্র করে মহারাজ করিবে অর্পণ।। সেই সব এই আমি লইয়া সদেৱে। ঋষিবর আসিয়াছি তোমার গোচরে।। রাঞ্চদত্ত এইসব বিবিধ রতন। গ্রহণ করহ প্রভূ এই আবিঞ্চন ।

মন্ত্রীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। থবিবর মিষ্টভাষে করেন তথন।। গুন গুন মন্ত্রীবর নচন আমার। নরপতি ভোমাদের অতি গুণাধার।। দানধর্মে রত থাকে রাজার ধ্বম। স<del>্কর্ম কবিবে সদা ধরায় রাজন।।</del> শুদ্ধঅর্থ সঞ্চয়ে যে রাজ্য তৎপর । বিশ্বরাশি যেরে তাহে ওহে মন্ত্রীবর । ষ্বর্ণ আদি দান নিয়েত তোমার রাজন। হয়েছেন যত্নবান কবিনু প্রকণ । প্রশংসার যোগ্য বটে ইখে নরপতি থিন্ত এক কথা কহি শুন মহামতি।। প্রতিগ্রহ নিকটেতে হলে উপস্থিত। পরিত্যাপ করি ডাহা অতীব ত্ররিত । দাতার প্রশংসা করি আপন বদনে। সন্তুষ্ট হয়েন বিনি নিজ মনে মনে।। ব্ৰক্ষতেজ বৃদ্ধিশীল সেই জনের হয়. বলিতেছি এই হেতু ২ুহে মহোদয়। দান লইভে আমি কভু নাহি পারি। অন্যের নিকটে তুমি হাহ শ্বরা করি । আর এক কথা বলি করহ প্রবল। পুৰ্বাঞ্চালে হয়েছিল অস্তুত ঘটন। রাজত্ব আকিঞ্চনত্ব এই বস্তুম্বয়ে রেখেছিল তুলাদণ্ডে যতুবান হয়ে। রাহ্বত্ব বিপ্লের পক্ষে ন্যুন যে চইল। আকি**ন্ধন সম**ধিক হইয়া পড়িল '। এই হেডু বলিতেছি করহ শ্রবণ। রাজপ্রতিগ্রহ নাহি করিব গ্রহণ।। এতেক কনে ওনি অমাত্য প্রবর। বিষাদে বলেন অতি বিষয় অন্তর। বিদায় লইয়া পরে বিষয় কদনে। ধীরে ধীরে উপনীত কশ্বপ আশ্রমে।। ঝবির চরণে মন্ত্রী করিয়া বন্দন . র<del>াজ</del>প্রতিগ্রহ্ কথা করে উত্থাপন ়।

কত কথা বলিলেন বিনয় বচনে। গুনিয়া কহেন মুনি মন্ত্রীর সদনে।। মন্ত্রীবর শুন শুন আমার বচন , অথিল বিশ্ব এই যে করিছ দর্শন।। অৰ্থই ইহাতে যত অনৰ্থ ঘটায় পুরুষের মোহ অর্থ কহিনু ডোম্বায়।। নরকেব হেতু অর্থ শাস্ত্রের বচন। এই হেতু কল্যাণার্থী যত নরগণ। অর্থ পরিত্যাগ করে একাস্ত অন্তরে। নাহি হয় ভব মুগ্ধ কহিনু তোমারে ,। অৰ্থ হতে ধন্ম বটে হয় উপাৰ্চ্ছন। ধন্মার্থ ভার্থের চেস্টা করিবে বর্জন। কেন না লেপন করি পরে প্রক্ষালন। নাহি কড় যুক্তিযুক্ত ওচ্ছে মহম্মন ।। ডদপেক্ষা **পরুস্পর্শ নাহি** করা ভাল। সত্য কিনা মন্ত্ৰীবর বিচারিয়া বল। : অতএব জামি নাহি করিব গ্রহণ। অন্যের নিকটে তুমি করহ গমন।। এত বলি ঋষিবর মৌনভাবে রয়। গুনিয়া রাজার মন্ত্রী বিষয় হাদয়।। খবির এতেক খাক্য করিয়া শ্রাপ বীরে ধীরে তাঁর পদে করিয়া বন্দন।। মন্ত্রীবর চলিলেন বিষয় কানে উপায় হইকে কিবা ভাবি মনে মনে।। থাহার নিকটে তিনি করেন গমন। নিরাশ তথায় হন আশ্চর্য্য ঘটন।। মরিল অকালে প্রজা মাহিক সংশয়। রাজকীর্তি লোপ পায় জানিনু নিশ্চয়।। এত ভাবি মন্ত্রীবর করের পদন , ভবদান্ত ঋষি পাশে উপনীত হন 🛭 শ্বধিবর দেখিলেন বসিয়া আসনে . দিবাকর সম তেজ হেরেন -রনে।। শিরোপরে শেত বর্ণশোভে জ্টাভার। চারিদিকে শিব্যগণ প্রশাস্ত আকার।।

ভাঁহার নিকটে মন্ত্রী করিয়া গমন পদতকে ভব্তিভবে করেন বন্দন†। রজার মানগ মন্ত্রী জানালেন পরে। কত কথা কহিলেন সবিনয় করে । মন্ত্ৰীৰ মুখেতে সব করিয়া প্রবণ . মিষ্টভামে ভরম্বাক্ত করেন তথন মন্ত্রীকর শুন বলি বচন আমার। বুদ্ধে বিচ**ক্ষণ** ভূমি গুণের আধার।। এই যে অসীম বিশ্ব কবিছ দৰ্শন কত জীব আছে ইথে কে করে গণন । বাল্যখালে ক্রীড়া করে যত জীবণণ 🖟 য়ৌবনে শৌবন সাধু করমে পূরণ। জরাত্রর হয় যবে ওছে মন্ত্রীবর। কেশজাল শুদ্র হয় মন্তক উপর দশন বিধীর্ণ হয় হলে ভারাতুর। ভথাপি ধনাশা ভার হর নাক দুর।। জীবিতাশা হাদে সে করয়ে ধারণ। আশ্চর্য্য ভাবিরা দেখ গুহে মহাত্মন্।। দুরগ্রয়া তৃষ্ণা হয় এ ভব সংসারে। বিবেচনা করি ইহা অপন অন্তরে। সর্ব্বদা ডুফারে আমি করেছি বর্জ্জন প্রতিগ্রহ্ কথা নাহি কর উত্থাপন তব অনুরোধ আমি রক্ষিবারে নারি। বিচক্ষণ বুঝি মনে দেশ্বহ বিচারি । অনুরোধ পুনঃ নাহি করিও আমারে . পমন করহ ডুমি খ্যন্যের গোচরে । তৰ কাৰ্য্য আহা হতে না হবে সাধন। অভএব যাও ফিরি ওছে মহাত্মন্ । এতেক বচন শুলি অযাত্য প্রবর্গ্ন . নিরাশ ইইয়া রন কাডর অন্তর 🗤 অগত্যা বিদয়ে কয়ে মূলির গোচরে ভ্রমিতে শ্রমিতে যান আপন অস্তরে।। পথিমাঝে গৌতমের অপুর্ব্ব আশ্রম। মুনির নয়ন পথে হুইল পতন।

শ্বমির তাশ্রম দেখি প্রকৃত্ব তন্তর প্রবেশ করেন মন্ত্রী তাহার ভিতর ।। দেখিলেন মহাতপ সেই খবিবর আছেন বসিয়া সূত্ৰৰ আসন উপয়।। রাজদণ্ড প্রব্য জাদি কইয়া তখন খাহির সম্মূপে মন্ত্রী উপনীত হন। সেইসব পুরোভাগে রংখিয়া যতনে। বন্দন করেন মন্ত্রী পবির চরণে । ভারপর কবয়োড়ে ধীরে ধীরে কয়। মহামুদ্রে বল বল ওছে মহৌদর বাঞ্চনত এই সব আনুল্য রতন। গ্ৰহণ কৰহ প্ৰভো এই আকিঞ্চন। বিপ্র করে দিতে বাঞ্ছ' করিয়া অন্তরে। পাঠ্যকেন নখপতি তোমার গোচরে।। অতএব এইসৰ করিয়া গ্রহণ। কৃতার্থ কর রাজ্ঞারে ওচে মহাস্থন্।। দয়াময় তুমি গ্রভূ বিদিত সংসারে এই সম নিষেদন তোমার গোচরে।। মন্ত্রীর এতেক বংক্য করিয়া প্রবেশ। মধর বাকো গৌডগ কহেন তথন । বলি শুন মন্ত্ৰীবর বচন আমান। সবর্বদা সম্ভষ্ট রহে মানস মহিরে।। পর্ম মৃদ্ধ লাভ সে জনের হয় শান্তের কচন ইহা নাহিক সংশয়। সংস্তাব অমৃত তৃপ্ত হাহার মজন। বলেতে ভাহার বল কিবা প্রয়োজন। আমি ভাবি এইসব আপন সম্ভৱে। সম্ভোষ ধরেছি সদা ধলিনু ডোমারে।। অভএব প্রতিগ্রহে কিবা প্রয়োজন। স্বৰ্ণ ক্ৰৌপ্য কিবা কাঞ্চ ওহে মহায়ন্। রতন লইব বন্দ কি কার্য্য আমার বুঝিতে পারহ সব তুমি গুণাধার ৮ অডএব মম বাক্য করহ শ্রবণ অনুরোধ হোরে আর না কর কখন ।

গমন করহ তুমি আপন আগারে অথবা চলিয়া যাও অন্যের গোচরে।। ধরাধামে ধনবাঞ্ছা করে যেইজন। ভাহার নিকটে ভূমি করহ গমন . মনোবাঞ্জা তাহা হলে সফল হইবে। তাহার করেতে তৃমি এসব অর্পিবে। লোভের বশগ যোবে না ভাব কখন। সম্ভোষ হৃদয় মম ব্রহে সবর্বকণ 🚦 ঋষির বচন গুনি অমাত্য প্রবর হীরে ধীরে পদতলে বন্দি ভারপর।. কার্য্য সিদ্ধি উদ্দেশ্যেতে করেন গমন। দানযোগ্য বিপ্রবর করে অন্তেষণ।। জমদল্লি বহামূনি বিদিভ ধরার। তাঁহার আশ্রমে মন্ত্রী ধীরে ধীরে যায়।। ভ্রমদল্পি পালে যন্ত্রী করিয়া প্রমন। নিবেদন করে নিখে আসার কারণ গ ভাহা তনি জমদগ্নি হাসি হাসি কয়। ওহে মন্ত্রী ভ্রাবণ করছ মহোদর।। আমার অর্থেতে কিছু নাহি প্রয়োজন। কি করিৰ অর্থ লয়ে ওহে মহাত্মনু।। তথাপি নৃপত্তি হিত সাধিবার ডবে ' গ্রহণ করিব ইহা কহিনু ভোমারে।। সামর্থ্য থাকিতে নাহি লয় যেই জন। আহার শাখত লোক হয় বিনাশন ।। বি**শে**ষ রাজার রাজ্য বিলোপিত হয়। এহেতু জইব ইহা গুহুে মহেদন্ম।। স্বৰ্ণ বৌপ্য আর এই যতেক বড়ন করিয়াছ মম পাশে যাহ্য আনয়ন।। রাজদন্ত এই সব লইব সাদ্ধর। অর্পণ করহ মন্ত্রী এসক আমারে।। এত বলি **জমদগ্নি** ডাপস প্রবর। লইদোম সৰ দান জতি হৃততন্ত্র।। তাহা দেখি নৃপমন্ত্ৰী আনন্দে মগন। বডন করিয়া সব করেন জর্পণ।।

রাজনত রত্ন আদি অর্পিয়া ঋষিরে। তাঁহার চরণ ধন্দি অভি ডক্তিভরে ।। মন্ত্রীগণ রাজপাশে করিয়া গমন। মতেক কুল্লান্ত সব করে নিবেদন।। আনন্দে মগন হয় সেই নরপতি ৷ দীন<del>জনে ধনদান করে ক্রতগতি।।</del> মঙ্গল আচার করে বিবিধ প্রকারে <sup>1</sup> কত অর্থ অর্থীগণে দেন জনাতরে ।। অনাবৃষ্টি দূরে গেলে সুবর্ষণ হয়। ভানন্য সাগরে ভাগে যত প্রজাচয়।। ব্যবিগণ তন **ওন অপূ**ৰ্ব্ব ঘটন। আমি ক্রমে ক্রমে সব কবিব বর্ণন।। একদিন ঋষিগণ মিলিয়া সকলে। প্রমণ করেন সব ইচ্ছাম্ড স্থলে।। প্রতিগ্রহ নাহি লন যেই ঋষিণণ। একত্র হুইয়া তাঁয়া করেন ধ্রমণ।। শ্রমিতে ত্রমিতে ত<sup>া</sup>রা কামন ভিতরে। প্রান্ত ক্লান্ত হয়ে বসে পাদপ উপরে।। ক্ষুধার্স্ত হইয়া সবে হঙ্গেন কাতর। ফলমূল হেতু ব্রমে বনের ভিত্তর।। কিন্তু কিছু ভক্ষা নাহি কুক্রাপিও পায়। অস্থির হইয়া সবে পড়েন ক্ষুধায়।। অতি কই পায় সবে আপন গ্রাস্তরে। নাহি পারে কিছুমাত্র স্থির করিকারে। কাতর হুইয়া সূবে বহুহ পরস্পর। অন্নমূল এই বিশ্ব এই চরাচর।। অঙ্কে প্রতিষ্ঠিত হয় এভব সংসার। জন্মময় হয় সবে শান্তের বিচার। দেব দৈতা পিড় যক্ষ রাক্ষ্ণ কিন্নর। গন্ধকাৰ্য মনুষ্য সৰ্প পড়স্ক অন্ধর।। আমেয় হয় সব নাহিক সংশর। অন্নদান এই হেতু সবর্বন্দ্রেষ্ঠ হয়।। যাহারা ধার্ম্মিক হয় এ ভব সংসারে। তারা দিবে অন্নদান অতি যত্ন করে।

অরদ পুরুষ হয় সেই সাধ্জন। পুপাকথা তাঁহাদের কি করি কর্ণন ।। দেজন অন্তকাৰে বায় সুরপুরে। নিত্য তৃপ্তি শীয় স্বারা জানিবে অন্তরে।। ভন্যাদান বস্তুপান আছে যড দান। কিছুই নতেক ভাহদানের সমান।। আন্দান সকলান হতে শ্ৰেষ্ঠ হয়। (सरा (काम मध्य आह्र वरे विश्वभग्र । অমদানে মেই পুণ্য হয় উপাৰ্ক্তন। আন কোন দানে নাহি ইইবে চেইন।। প্রদ্বাবৃক্ত হয়ে যেই অতি সমাদরে। ভারদান করে সলা স্থৃথিত জনেরে । ব্রজন্তেকে সেইজন অন্তকালে যায় ব্রহ্মসহ অবস্থিতি *কবয়ে* তথায় ।। সুখভোগে বহে চির্নিন সেইজন। তাহার সমান নাহি এ তিন ভুকন।। নান্যকথা এইক্সপে ঋষিগণ কয় खा**म्हर्या घ**ठमा शरत खना मिरक इस । হেনকালে রাজ মন্ত্রী বিশেব কারণে। যেতেছিল সেই পথে অন্য কোন স্থানে।. श्रीयात्यः चित्रशता करत्रम पर्नम । ডাঁহ্যদের কথা সব করেন শ্রবণ। খ্যবিগমে কুধাতুর করি দরশন। प्रश्नीत इमस्य दाशा छनस्य एथन 🕕 ব্যস্ত হয়ে রাজপাপে গমন করিয়ে। আনিলেন অর আদি সাদর হাদয়ে।। রাঞ্চলত উপহরে করিয়া গ্রহণ। ষ্টিগণ পালে পুনঃ করে আগ্যান। রাজপ্রতিগ্রহ দেখি তালস শিকর ভাননে নিলেন তাহা করিয়া ভাগর .1 মন্ত্রীবর তাহা দেখি আনন্দে মগন . তাঁহাদের বিধিমতে করান ভোজন 🕕 আহার করিয়া সবে মহাতৃপ্তি পায় ভারপর মন্ত্রী কহে সম্বোধি সবায় ।

গুন গুদ ক্ষরিগণ মম নিবেদন। সন্দেহ হয়েছে এক কর বিদ্রণ।। কিন্তু জিঞ্জাসিতে মম ইইতেছে ভয়। পাছে সৰাকার হয় রোধের উদয়।। যুদাপি অভয় দান কর্মহ সকলে পাদ্ৰপদ্মে নিধেদন করি তাহা হতে।।। এতেক বচন শুনি মত খষিণণ হাসিতে হাসিতে কহে মধুর কলে।। কি ভয় ছোমবা মন্ত্রী আমা সবাকার। করহ জিজাসা তুমি যাহা ইচ্ছা সার ।। ক্ষুধার্স্ত হইয়া মোরা বনের ভিতরে। কাতর হ'ইয়াছিন্ পাদপ উপরে।। দয়া করি তুমি আনি জয়াদি ব্যঞ্জন। জায়া সবকার কৈলে জীবন রক্ষণ।। পরম সন্তুষ্ট মোরা জোমার উপরে। জিজাসা করহ যাহ্য সন্দেহ অন্তরে।। নাহি ভয় কিছুমাত্র কর মহাত্মন্। ডোমার উপরে তৃষ্ট যত খযিগণ।। মির্ভয় <del>গ</del>াইয়া তবে অমাত্য প্রবর। ধীরে ধীরে বিনয়েতে করেন উত্তর ।। কি জার বলিব প্রভু ডোমরা সকলে।। পুজারীর সবাকার এই ভূমগুলে।। ভোম্যদের দাধ্যাতীত কিছুমার নাই ' অন্তথ্যমি সৰে হও ভনহ গোঁগাঁই। ইতিশূর্কো রাজদঙ প্রতিপ্রব লয়ে। আমি গিয়াছিন অভি যত্নবান হয়ে।। কিন্তু ডাহে প্রভ্যাথান করিলে সকলে। এবে প্রক্তিগ্রহ সবে নিলে এই স্থলে।। ইহার কারণ কিবা কহ ঋষিক্ষা এই কথা জানিবারে করি আকিঞ্চন।। তোরা সবে প্রথমেতে করি অস্বীকাব। এখন সকলে নিলে এ কোন বিচার।। মন্ত্রীর এডেক বাক্য করিয়া প্রথণ। খমিগণ মিষ্টভাবে করেন তথন ।।

মঞ্জীবর শুন শুন বলিহে তোমারে। তুমি বিচক্ষণ মন্ত্রী রাজার সংসারে 🕫 বলিৰ অধিক কিবা ওহে মহাত্মন দেখিবে যেকালে হয় প্রাণ বিসর্জন ! সেইকালে প্রডিগ্রহ *লইবারে পারে*। **তাহে কোন নাহি দোষ জানিবে অন্ত**থে । শ্রাণাজ্যয় কাল যবে করে আগমন দান নিতে সবাকার পারিবে তখন। তাহাতে পাতকভাগী কভু নাহি হবে। শামের বিচার ইহা অন্তরে জানিবে।। এককথা আয়ো বলি করহ গ্রহণ। তপন্ধী আমবা হুই গুৱে মহাঘান এই প্রতিগ্রহ হেডু দোধ বদি হয়। বিনাশিব তপোবলে সেই সমুদয়।। ভন ভন বিশেষতঃ মোদের কন। পুষ্ণর তীর্থেতে মোরা যাইব এখন।। ভরুতর পাপ যদি হয় আচরণ। সেই সব পুষ্করেতে হবে বিমোচন।। তাহার সমান তীর্থ নাহি কোথা আর . সাব কথা বলিলাম ওহে গুণাধনে 🔢 সেইরূপ পাপ আদি করি আচরু<sup>র</sup>। পৃষ্কর **উর্থেতে** যদি করেন গমন।। যথাবিধি সান আদি সেই স্থানে করে। অমনি পাতক তার চলে যায় দূরে।। তাহার শরীরে পাপ না রহে কখন , তাহারে হেরিলে হয় পুণা উপার্চ্চন।। বলিব কিবা অধিক অমাজ্য প্রবর। সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ জানিকে পুন্ধর।। সেই তীর্ষে থেই জন করিয়া গমন। উপবাসে তিনরাত্রি করয়ে যাপন।। অনস্তফল ভাহাব শান্তে হেন কয় তোমার পালে বলিনু ওছে মহাশয়। একমনে ঋষিগণ কসি তপোবনে। **ষাদশ বরুষ তপ করিলে** যন্তনে।।

মেই ফললাভ হয় ওচে মন্ত্রীবর। তাহার অধিক ফ**ল দিকেন পুদ্ধ**র। পুষ্কবে বারেক মাত্র যেই করে স্থান। নেজন সে ফল গায় ওহে মতিমান। পৃষ্ণর তীর্থেতে যাত্রা যেই জন করে। পাতক নাহিক রহে তাহার শরীরে। দৃর্গতি ভাহার মাহি কদাচই হয়। ইহা শান্তের বিধান নাহিক সংশয়। ঋষিগণ এত বলি অমাত্য প্রবরে . শ্রীহর্দ্ধি স্মন্ত্রিয়া যান পবিত্র পুষ্করে।। স্থদিয়াঝে শ্রীহরি করিয়া স্মরণ। <del>পুদ্ধর তীর্ণেতে যাত্র' করেন তখন</del>। মন্ত্ৰীবৰ এদিকেতে পূলকিত মনে। চলিয়া ফন আনন্দে আপন ভবনে 🕠 খাষিগগৈ এত বলি বিধিব নন্দন কহিলেন শুন শুন ওহে খাৰিগণ।। পুষ্কর মাহার্য্য কথা ওনিপে সকলে : হেন তীর্থ নাহি আর এই ভুমণ্ডলে।। যেইন্দন এই সব করয়ে শ্রবণ। **অস্তিনে** সুগতি তার শাস্ত্রের বচন ,। মুক্ত হয় স্বর্ধপাপে সেই পাধুনর। দেহ অন্তে যা*ঃ সেই* অমর নগর।। পুরুপে ধর্ম্মের কথা সার হতে সার। ভক্তিভাবে ওন যদি যাবে ভবপার।।



বিশোক দাদিশী ও লবপধেনু ব্রতের উপাধ্যান

সনংকুমার যদি এতেক বলিল। সৌনকাদি মুনিগণ আনদ্রে ভাসিল।।

ঝবিগণ সম্বোধিয়া সনত কুমারে। দীরে ধারে বলিলেন সুমধ্র বরে । শুন গুন বিধিসুত করি নিবেদন। তব মুখে গুনিতেছি অপুর্ব্ব কথন।। ইতিপূর্কে কত ব্রত খলেছ সবারে। আর কিছু জিজাসি এখন চেমারে । কোন কোন ব্রত নর কৈলে অনুষ্ঠার। শোক দুর হয় ভাহা কহু মতিমান। উপবাস কোন দিনে করিলে বিধানে শোক পুর হয় তাহা কহ সবাহুনে। ঐশ্বর্দ্যাদি কিন্সে বহু ভূমগুলে বয়। অথবা কিরুপে হয় ভব ভীতি লয় । এইসব সবাপাশে করুং কীর্ত্তন। গুনিতেছি বাসনা বড় করিতেছে মন।। এতথনি বিধিসূত কহে মধুন্তরে। ষ্টিগণ তন গুন বলি সবাকারে 🕕 দিজাসা করিলে যাহা করিব কীর্তন **শুন সবে মন দিয়া ও**য়ে ঋষিণণ ,। ধর্ম হতে ধবাতলে নাহি তিছু ডার। ধর্মাই পরম বন্ধু সার হতে সার। **ধর্মের প্রসাদে হয় আশ্চর্য্য ঘটন।** ধর্মের প্রসাদে হয় স্বর্গেতে গমন।। ধর্ম্ম কর্মে ফ্রেই জন করে জনুষ্ঠান। **অস্তিমে তাহা**র হয় সুবপুরে স্থান।, **জন্মান্তরে জন্মে মেই সঞ্জান্তে**র খবে। বিপুল ঐশ্বর্য; হয় জানিবে খ্যন্তরে। বৃহৎ ক্ষেত্রে নরপতি জহার প্রমাণ মহাসুষে ছিল সেই খ্যাত সক্স্থিন। ধর্ম্ম কর্ম্ম *বলে* সেই নরপতি হয়। ধর্মের প্রসাদে হয় ভববন্ধ ক্ষয় । এত খনি পুনঃ করে যত খ্যবিগণ। নিবেদন তন খন বিধির নন্দন।। করিয়াছিল কি কার্যা সেই নবপতি। অংগে কহ সেই কথা ওহে মহামতি

স্টেই ফলে কিবা সুখ পার নররায়। কহ দেব সেই কথা আমা সবাকায়। ঋষিদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। বিধিসৃত ধীরে ধীরে কহেন তথন । ঝবিগণ তন শুন অপুষৰ্ণ কাহিনী বৃহংক্ষের নামে ছিল এক নৃপর্মাণ । শৌর্যো বীর্য্যে তাঁর সম কেহ নাই ছিল। তাঁহার ওণের কথা খ্যত ভূমতল।। কোন কালে দৈজাগ**ে** করিতে নিধন। দেববাজ চিন্তাকুল নিরম্ভর রন**।** তারপর বৃহৎ ক্ষেত্রে লইয়া সাগরে দৈতাধবংস করে ইন্স জানিবে অন্তরে । রাজ্<mark>রাক সাহা</mark>য্য *ল*রে দেব শচীপতি। দৈতাগধে ধ্বংস করে খ্যান্ত বনুমতী।• এই হেতু সেই রাজা সদা সবর্বক্ষণ করি:ভন সুরলোকে গমনাগমন। ম্প্র সূর্য্য আদি করি যভ গ্রহ্**চ**য় নৃপতির তেজে সবে পরাভূত হয়। তাঁহার সমান তেজ না ছিল কাহার। সেই রাজা একছেত্র অবনী মাঝার ।। বিপক্ষ ভাঁহার নাহি আছিল ধরায় <sup>,</sup> সকলে অধীন ছিল জানিবে সবায় । ভানুমতি নামে ছিল তাঁহার মহিবী ধরামাঝে সেই নারী অপুর্ব্ধ রাপসী । দ্বিতীয় লক্ষ্মীর সম সেই সে জলনা অনূপমা সভী সাধ্মী সুন্দরী পরমা।। লাবপ্য রূপে ভাঁহার করি দরশুন। স্বাঙ্গনা সদা সবে সুলব্জিতা হন 🕕 বঙ্গে যদি নাবী মাঝে সেই ভানুমতি। লক্ষ্মী সম শোভা ধরে পেই কান্তিমতী।। নরপতি এই হেডু একান্ত অন্তরে। ভালবাসিতেন সদা সেই মহিবীয়ে। মহিষী সহিতে গাঙা হয়ে একমন। কবিতেন ধর্ম্ম-কর্মা সদা অনুক্ষণ ।

গার্হস্তা ধরম কর্ম্ম করি অনুষ্ঠান। নরপতি অনুক্ষণ করে অবস্থান। একদা বশিষ্ঠ মূনি বিদিও ভূবনে। উপনীত হন আসি রাজার সদনে ,। মুনিবরে সমাগত করি দরশন। মরপতি অভার্থনা করেন ডখন।. বিধানে সংকার তাঁর করে নরপতি। বসিলেন সুখাসনে ঋষি মহামতি।। বিনয় বচনে পরে মরপতি কয়। নিবেদন গুন শুন গুহে মহোদয়।। পূৰ্ব্ব জন্মে কিবা ধর্ম করেছিন্ আমি যেই ফলে বাজা আদি লভেছি ইদানী।, এহেন সম্পদ মম কিসের কারণ। এত বল দেহে মম ওহে মহাধান। **এইসব জানিবারে বাসনা আত্মার।** অতএৰ কহ তাহা ওহে গুণাবার।। চরিতার্থ কর মোত্তে করিয়া বর্ণন। চিন্তা দূর কর মম ওচে মহাত্মন্।। এতেক বাক্য রাজার করিয়া শ্রবণ। ঋষিবর মিষ্টভাবে কহেন তথন।। শুনশুন নৰপতি কহিব সকলে। লীলাবতী নামে নারী ছিল পূর্বাকালে। কৈশ্যার তনয়া ছিল সেই লীলাবডী। শিবপরায়ণা সাধরী আছিল ফুবজী ।। তাব মন সদা ছিল ধরম করমে। ধর্ম্ম কর্ম্ম করুষ্ঠান করিত হত**্**ন।। চাতৃশ্বাস্য ব্রত করি সেই লীলাবতী। লবণ-আচল দেহ ওহে মহামতি।। পৃষ্ণর তীর্থেতে দেয় লবণ অচল। ওন ডন তারপর ওহে নরপাল।। তুমি ছিলে স্বর্ণকার জনম অন্তরে। দটে বাহা দৈৰযোগে শুন তাব পরে।. লীলাবন্ডী অলঙ্কার করিছে নিম্মাণ। ভোমারে নিযুক্ত করে ওহে মতিমান।।

একদিন লীলাৰতী প্ৰতিষ্ঠা কারণ। করিতে আদেশ দেন প্রতিমা গঠন।। গ্রন্ধাযুক্ত হয়ে তুমি যত্ন সহকারে। প্রতিমা গড়িয়া তুমি দিলেহে তাহারে।। নৈপুণ্যাদি তব শিল্প করি দবশন। মনে মনে লীলাবতী পুলক্ষিত হন 🗤 সমধিক মৃল্য দিন্তে চাইলেন তিনি। কিন্তু তৃষি নাহি নিলে ওহে নৃপমণি। ধর্ম্মকার্য্য বলি ভূমি মূল্য নাহি নিলে। পুরস্কার মাহি নিব তাহারে কহিলে।। এই যে তোমার পত্নী জানুমতিসতী। পূর্বজন্মে ভব ভার্য্যা আছিল যুবতী।। ষণ্ডক লীলাবতী করিতে নিম্মাণ। আদেশ দেন ইহাকে ওচে মতিমান।। ভক্তি করি নিরমিয়া দের ভানুমতি। মূল্য বা বেজন নাহি নিলেন যুবজী।। প্রচুব ধনের কর্ত্তী ছিল দীলাকতী। বিদ্ধব্য়ে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেন সভী।। মৃত্যু তাঁর কালবশে ইইল র্যখন। সেই সতী শিবলোকে করিল গমন।। সেই জন্মে তুমি নৃশ আছিলে নির্ধন। সংসার হাত্রায় ক**ন্ট পেতে সর্বর্ণক্ষণ**া। ভূমি মহাকর্ষ্টে ছিলে ওচ্ছে নরবায়। ঘটে যাহা তার পর গলিহে ভোমায়।। লীলাবতী ধর্ম্ম কর্ম্ম করে আচরণ। সহায়তা ভূমি ভাঙে কবিলে সাধন।। সেই ফলে ইহ জগ্মে ধনের ঈশ্বর। হ্ইয়াছ মহামতি তুমি নরবর । সূৰ্য্যসম মগাতেজা ভূমি সেই ফলে। সপ্তৰীপাধিপতি হয়েছ এইকালে।। তব ভার্য্যা ভানুমতি পুণ্য কর্ম্ম করে। হয়েছে মহিষী ডব জানিবে অন্তরে।। কথা যাহা হোক এক কৰহ ভাৰণ। যথেষ্ট বিভব তব রয়েছ এখন।।

তুমি ধান্যচাল দান করুয়ে যতনে। ব্রত শুপবাস কর বিহিত বিধানে। ধর্ম্ম কর্মা অনুষ্ঠান করে যেই জন। ভার ফল সেই বটৈ করে উপার্জ্জন। কিন্তু উপদেশ দেৱ যেই মহামতি : কিবা সহায়তা করে যেই মহামতি।। মহাফল সেইজন করে উপার্ক্জন। অভএব ময় থাক্য কবহু শ্ৰবণ।। পর্ম ধার্মিক তুমি ওছে নরবায়। ষলিব কিবা অধিক এখন ভোষায়। জ্মাদার বচন নাহি করিও ইেলন। ধ**র্মাকর্ম্মে স**ধা হল করে নিয়ো**জ**ন । । ঋষিবর এত বলি করেন প্রস্থান। মরপতি ধশকর্ম্ম করে অনুষ্ঠান । বিধিসূত এড বলি কহে পুনরায় ব্যয়িগথ শুন শুন বলি সবাকায়।। ইতি পুরের্ব মেই কথা জিজাসা করিলে। সেই কথা বলিতেছি তনহ সকলে।। ন্যনাবিধ ব্রত ভাচে শাস্ত্রের বিধান . উপধাস কত আছে শান্তের প্রমাণ ।। সকলি জানিকে এর হিডের ধ্যরণ। বলিতেছি একে একে শুন সর্বাজন 🕕 বিশোক-দাদশী হত অতি অনৃত্ত**ম।** বলি আগো সেই কথা কথছ প্রবণ। সংযত ইইয়া কৰে দশমীর দিনে। **আহার করিনে লবু বিহিত বিগদে।।** পর্রন্মি প্রত্যুষেতে করি গাত্রোখান প্রাতঃ ক্রিয়া সমাপিয়া করিকের প্রান। ভোরপর যথাসাধ্য নানা উপচারে। পূজিবে কেশৰ দেবে সম্যুক্ প্ৰকারে।। সেই দিন উপবাসে কবিৰে যাপন ভারপর দিন শুন ওঠে ঋষিগণ।। সংক্রােধধি জ্বানে আর পঞ্চণব্যব্রুগে স্মান করি শুভুমাল্য ধবিবেক গলে।

নিজ অঙ্গে গুড় বস্ত্র কবিণুব ধার্থ <u>শ্রীপতির পূজা পরে</u> করিবে সাবন দ বিশোহায় নথাঃ বাল পুঞ্জি পদদয়ে। ব্রুপায় নমঃ এই মত্রে জন্তবাদ্ধে ন নাৰেশয় নমঃ মন্থ করি উচ্চারণ। জ্বানুদ্বয়ে পূজা আদি করিবে সাধন।। কদলায় নমঃ বলি পুঞ্জি গুড়াদেশে মাধবায় নমঃ যন্ত্ৰে পুঞ্জি কটিলেশে।. বেকুষ্ঠায় নম: বলি কণ্ঠেন্ডে পূৰ্জিবে। বামনায় নমঃ বলি আনন্দ ইইবে । ললাটেতে পূজ অদি করিবে সাধন। স্থৃত্তিল কুণ্ডাদি পরে করিয়া গঠন।! তার মাথে সোম সূর্যা লক্ষ্মীরে পৃদ্ধিরে ভুষ্টি পুষ্টি সিদ্ধি খদি শ্রীচ্রি অর্পিবে । অশেষ স্ঞাপহারী শোক বিনাশন। বরপ্রদ ভগবান দেব নরেরণ 🗔 বিলোক করুন মোধে এই মন্ত্র পড়ে l পুজিবেক নারায়ণে অতীন সদত্রে। যথা(বধি কৃণ্ড পরে করিয়া স্থাপন। বিধানে করিতে হোম ওহে ঋষিপৰ। তারপর মৃত্যাগীত উৎসব করিবে। এই ভ ব্রতের থিগি অন্তরে জনিবে।। পর্বন্দির লিমন্ত্রণ শ্বরিয়া হতনে। বিপ্র-দম্পতিরে খাদ্য দিবৈক বিধানে ।। বিধানে পবারে পরে রুরাথে ওেজিন খথাশক্তি বসন্যদি করিবে অর্পণ্ 🕆 অলক্ষার যাজ্য আদি দিকের সাদরে। বিপ্রদশ্যতির পূজা করিবেক পরে।। এইবালে মালে যালে ব্রস্ত আচরণ যথাখিনি করিনেক ওয়ে কবিগদ।। সমাপন কাল যবে হতে উপস্থিত। নহ্যাদান দিতে পরে লবণ সহিও। কিম্বা গুড়াঞ্চেনু সহ করিবে অর্পণ। এই ত শাস্ত্রের বিধি ওহে ঋষিণা ।

বিপুল ঐশ্বর্য্য বাঞ্ছা করে যেইজন। वर्गमरी मूर्गापूर्णि कविया गठेन। লক্ষ্মীসহ সেই মূর্ত্তি করিবে প্রধান। এই ত হুতের বিধি খাতে সর্বর্জান।। যেই যেই পৃষ্প ইথে করিবে অর্পণ। সেই কথা বলিতেছি শুন সৰ্বজন। উৎপল কথবী ভাতি আর সিন্ধুবার গ্রন্থিকা কর্মম আদি আর যে মন্যর। এইদৰ পৃষ্প দিৰে শাস্ত্ৰের বচন। স্বাপাশে কহিলাম ওহে ঋষিণা। এত গুনি ঋষিগণ জিজ্ঞানে সাদরে বিধিসুত শুন শুন নিবেদি ভোমারে। লবণ ধেনুর বিধি করহ মর্গন। স্বরূপ তাহার কিবা ওহে মহাত্মন্।। কি মত্ত্রে করিকে লন ওহে মহাশয়। এই সব ওনিবারে উৎসুক হৃদয়।। এত ভানি বিধিসূত কছেন তখন খ্যমিগণ গুন শুন করিব বর্ণন।। প্রবণ ধেনুর বিধি বলিব স্বারে। ভাহার স্বরূপ তন একাস্ত অন্তরে।। কিবা ধশ হয় তাহে করিব বর্ণন। মন দিয়া শুন তাহা ওহে ঋষিগণ। ইতি পূর্কো যেই কথা ছিল্ঞাসা করিলে। সেই কথা বলিতেছি গুনহ সকলে। নানাবিধ ব্রত আছে পাল্লের বিধান : উপবাস ক্ষত আছে শান্তের প্রমাণ। সকলি জানিবে নর হিতের কারণ . বলিতেছি একে একে শুন সবর্বজন।। বিশেক-দ্বাদশী ব্ৰস্ত অতি জনুতম। বলি মাণে শেই কথা করহ প্রবণ 🔒 সংযত হইয়া বাবে দশমীর দিনে। আহাব কবিবে লঘু বিহিত বিধানে প্রত্যুষ্ঠেতে পরদিন বারি গাল্রোখান . প্রতঃক্রিয়া সম্বাপিয়া করিবেক সল।।।

তারপর যথাসাধ্য নানা উপচাবে পজিত্রে কেশব দেবে সম্যক প্রকাবে 🕦 উপবাসে সেই দিন করিবে যাপন ভারপর দিন তম ওক্লে ঋষিপণ।। সক্রেখির জলে আব পঞ্চগব্যজলে।। স্নান করি শুভ সল্য ধরিবেক গলে । নিজ অঙ্গে শুভ বস্ত্র করিবে ধারণ খ্রীপতির পূজা পরে করিবে সাধন বিশোকায় নমঃ বলি পুজি পদন্বয়ে। বর্মায় নমঃ এই মন্ত্রে জড়ঘন্বয়ে গোময়ে লেপন করি ভূমির উপর! গর্ভ আন্তরণ তাহে করিবে সহর। কৃষ্ণদার চর্দ্মপরে করিবে স্থপন। মুক্ততদ্ধ **শুন্ধ চৰ্ম্ম গু**হে ঋষিণ্ণ। চারিহন্ত পরিমিত সেই চর্দ্ম হরে। পুরুর্বাদা করিয়া তাহা স্থাপন করিরে ।। পরে তাহা লবণেতে ধরিয়া পূরণ তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এক মৃগেন্ধ চরম।। লইয়া তাহাতে পূর্ণ করিবে লবণ। করিবে বৎসাকার ওচ্ছে ঋষিণণ । পরে সেই দুই খেনু আর যে বংসরে করিবে শেত কম্বলে আচ্ছাদিত পরে।। পৃষ্ঠদেশে তাত্রপাত্র কন্মিবে অর্পণ। রোমস্থানে চামর **শ্বেত** দিবে সাধুজন । কুন্বয়ে বিক্রম আর নবনীত স্তনে অর্পিয়া আবৃত পরে করিবে বিধানে 🕡 করিবে কৌষেয় খন্ত্রে তাহা আচ্ছাদন। এরূপে সবৎস ধেনু করিয়া গঠন।। ধূপ দীপ আদি দিয়া জর্চন করিকে। প্রার্থনা করিবে পরে গুন বলি সবে । কামধ্যে রূপে লক্ষ্মদের মধ্যে বয় সেই ধেনু এই ধেনু নাহিক সংশ্য ।। সুকল পাপ আমার করন মোচন। আমি এই ডিক্সা মাগি ধেনুর সদন।

যেই নক্ষ্মী অবস্থিত বিকৃ বক্ষঃস্থলে . সেই লক্ষ্মী এই ধেনু স্পানিধ্যে খান্তহে।। চন্দ্র দূর্য্য শক্তিরূপে থেই লক্ষ্মী রয়। েন্ট্ লক্ষ্মী এই ধেনু নাহিক সংশয়।। সকর্বণান্তি এই ধেনু কঞ্চন আমার। প্রার্থনা করিয়া সাধু এহেন প্রকার ।। সেই ধেনু বিপ্রগণে করিবে এর্পণ। বন্ধিলাম বিধি এই গ্ৰহে শ্ববিশণ। অন্য অন্য ধেনু ফল্প পাপ নাশ করে। সেই কথা বলিতেছি শুনহ পাদরে। বছবিধ ধেনু আছে শান্তের বচন : কত বা বলিব তহো প্রহে ঋষিগণ। শুড়াখনু মৃতবেনু ভিলধেনু আর। জলধেনু স্ফীরধেন্ দার হতে সার।। মনুধেনু রাধধেনু কত ধেনু হয়। শর্করা লবণ আদি ওহে ঝবিচয়।। 'ভুক্তিমৃক্তি ইচ্ছা করে যেই সাধুজন। **এই ধেনু পরের্ব পরের্ব** করিবে তর্পণ।। বিশোক-দ্বাদশী ব্রভ করি অনুষ্ঠান গুড়ধেনু সমর্পিবে শান্তের বিধান । বিশেক স্বাদশী ফল অতি চমংকার। পাপরাশি ভস্ম হয় প্রভাবে তাহার। সকল সৌভাগ্য মতে সেই ব্রতীব্রন : বিষ্ণুপুরে অন্তব্যুলে করয়ে গমন।। এই ব্রত যথাবিধি করি আচরণ। ওড়বেনু সমঙ্গিলে ওহে শ্ববিগণ। মহাফল পায় সেই শান্ত্রের প্রমাণ। সবাপাশে বলিলাম শান্ত্রে বিধন। এতেক কান শুনি যত ঋষিপুণ জিজ্ঞাসেন পুনঃ গুহে বিধির নদন।। বৈ যে দান দেবলে'কে নাহি হয় কয়। সেই সৰ ফল কহ ওহে মহোদর।। এত শুনি বলে পুনঃ বিধির নন্দর। বলিতেছি শুনশুন গুহে শ্ববিগণ।।

অচল দানেতে পূণা হয় যে অক্ষয়। দশধা অচনদান প্রাণে নির্ণয়। ধান্যাচল প্রথমতঃ জানিবে স্বস্তবে। লবন অচল দুই গড়দাল পরে।। চতুর্ণ সুকাচিল পরে তিলাটল . কার্পাস অচল অ'র বৃত্তের অচল।। রত্নাচন ডারপর জানিবে অন্তব্নে , রক্তত জ্ঞাল পরে কহি সবাকারে।। দশম শর্করাচল শাস্ত্রের বচন। সংক্রেশে বলিন্ সব ওছে ব্যবিগণ 🕡 জয়ন বিষ্বস্থ আর ব্যতীপাতে। দিনক্ষয়ে বিবাহিতে খার উৎসবেতে। যন্তাদিলে ত্বাঞ্শীতে সৌৰ্থমাসী দিনে , কর্ত্তব্য অচলদান শান্ত্রের বিধানে।। ভূমির উপতে বরি গোময় লোপন। তারপর গর্ভরাশি দি**বে** আস্তরণ / , ठावभाद्य धानग्राह्म ज्ञालन कब्रिट्स । সংহ্য প্ৰেণি প্ৰমাণ ধান্য দিতে হবে।। তিনটি সর্পের বৃক্ষ করিয়া পণন , মধ্যভাগে পরে তাহা করিতে স্থাপন। চারিটি রজতপু**হু চারিদিকে** দিবে। এরাপেতে ধান্যাচল স্থাপন করিবে।। মুক্তাউল সম গুড় লইয়া বসন। তাহার উপরে পরে দিবে আছোদন।। রতনে ভূষিত তাহা করিবেক পরে। আন্ত্রিৰে জ্যেকপালগণেরে সদরে।। নানাবিধ ফলপুচ্স মাল্য আদি দিয়ে : শোভিত করিবে পরে সানন হংগয়ে 🕠 এইক্নপে ধন্যোচল করিয়া স্থাপন : যথাবিধি পূজা পরে করিবে সাধন। প্রার্থনা করিবে ভাহে যেই মন্ত্র পড়ে। মন দিয়া শুন তাহ্য বলি সব্যব্যৱে ।। অচল তোমার কাছে প্রার্থনা আমার হয়েছে আমার গৃহে পর্ব্বত আকার।.

পর্স্বতের নাম তৃষি করেছ ধারণ। আমার মঙ্গল তুমি করহ সাধন : পুদ্ভিত ইইয়া ভূমি আমার আগারে। কল্যাণ বিধনে কর নিবেদি ভোমারে ।। পরা শান্তি দেও তৃমি ওহে গিরিবর। ভগবান ঈশ তৃমি অচল ঈশ্বব ।। ব্রন্দা তুমি বিষ্ণু তুমি তুমি দিবাকর তুমি সনাতন ওহে অচল প্রবর ।। সভত আহার রক্ষা করহ বিধান। এক্সপ প্রার্থনা করি দাধু মতিমান । বছবিধ উপ্চারে করিবে পুজন ৷ উৎসর্গ করিনে পরে ওচে ঝমিগণ।। করিবে অর্থণ পরে ব্রাহ্মণ নিকরে। শাম্রের বিধান এই কহি সবাকারে ।। এইরাপে ধান্যাচল করিবে অর্পণ। মহাফল পায় সেই শাস্ত্রেব বচন।। সে ফল না হয় ক্ষয় জান কোনকালে। শান্তের বছন এই কহি যে সকলে।। এখন শুনহ যত ওঠে শ্ববিগণ। **লবণ অ**প্তলবিধি কবিক বর্ণন*া* দশভার ভাবশেতে করিবে নির্মাণ। উত্তম অচল হয় শান্তের থিধান। পাঁচভার লবশেতে জানিবে মধ্যম। তিনভারে অধম যে শাস্ত্রের বচন।। <del>বর্ণবৃক্ষ ধর্ণশৃহ সাভাবে সাদরে</del> । যেরার্প নিয়ম আছে ধানোর অচলে।। ইশ্র আদি লোকপাল করি আবহন। যথাবিধি পূর্ব্বন্মত করিবে পূজন।। যে ক্লপে প্রার্থনামন্ত তল খবিগণ। যেরাপ প্রার্থনা বাত্য করিবে পঠন।। দেবকণ মধ্যে যথা **্রেষ্ঠ** নারায়ণ। যোগীর প্রধান ফথা দেব পঞ্চানন।। সমস্ত মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ যেমন ওক্কার \ সেরপ প্রধান তৃমি সামগ্রী মাবার।।

যত **কিছু দ্রব্য আছে জগত ভিতরে**। সবার প্রধান তৃষি জানি গো অস্তরে।। আমার সৌভাগ্য তুমি করহ বিধান। সম্পদ বিস্তার কর অচল ধীমান । এরূপ প্রার্থনা কর্ম্বি অতি ভক্তিভরে বিধানে অর্চ্চনা পরে করিবে সাদরে । ভারপর বিশ্রকরে কবিবে প্রদান এই ত শান্তের বিধি খ্যাত সনর্বস্থান ।। লবণ অচল দান করে মেইঞ্জন বন্ধলোকে অন্তকালে পে করে গমন। কন্নকোটি ব্রহ্মধামে যেইন্ডান রয়। শান্ত্রের বচন এই নাহিক সংশয় 🕴 কনক অচল দান যেই ক্রাপে করে সেই কথা বলিভেছি তনহ সাদৱে । সহয়েক পলমিত কাঞ্চন লইয়ে স্বৰ্ণাচন্দ কৰিবৈক একান্ত *স্থা*ংয় । উত্তম অচল এই শাস্ত্রের বিধান। মধ্যম পঞ্চাৰ পদে খ্যাত সাৰ্বস্থান দ তদৰ্দ্ধ প্ৰহাগে হয় অচল ভাগম। এই ত শাক্রের বিধি ওহে ঋষিপান। লোকপালগণে ইম্বে করিয়া স্থাপন। যথাবিমি আবাহন করিবে সাধন। পৃদ্ধিবেক ভারপর বিহিত বিধানে। প্রার্থনা করিবে লরে ভক্তিযুত মনে 🖯 কনক অচল ভূমি অচল প্রবর স্থাপিয়াহি মম গৃহে শুন অতঃপব।। প্রস্বাবীর্য্য ডেক্লো ফুর্ন্তি তৃমি হে কাঞ্চন। তোফার প্রণাম করি অচল রাজন।। আমা সৰে বক্ষা কর অচল ঈশ্বর। এক্সপে প্রার্থনা করি পৃক্তিবেক পর।। উৎসর্গ করিয়া পরে বিপ্রগণ করে। সমূর্পণ করিবেক সাম<del>ত্র</del>-অন্তরে it এইরূপে স্বর্ণাচল যে করে অর্পণ। *ভ্রুক্রাক্রোকে* যায় সেই শাল্পের বচন।।

ব্ৰহ্মলোকে কল্পকোটি ভাহাৰ বনস্তি। পরম আনন্দে তথা করে অবস্থিতি।। জোগ অন্তে ধরাধায়ে সে করে গ্রাম। মহাসুখী হয় সেই লভিয়া জনম দ ফেইরূপে ডিলাচন করিরে প্রদান। সেই কথা বলিভেছি কব অবহান।। তিলাচল যেইছন করে সদর্শণ। বিষ্ণুলোকে সেইছেন করয়ে গমন ।। দশভার তিল দিয়া আচল গঠিলে। উম্মে অব্লৈ হয় শান্তে হেন বলে। মধ্যম পঞ্চমভারে অধম যে ভিনে , শাজের বিধান এই কহি সবাস্থানে।। তিলাচল যথাবিধি করিয়া গঠন। পৃৰ্ব্যয়ত দেব আদি কহিয়া স্থাপন।। আবাহন যথাবিধি করিয়া সাদরে প্রার্থনা করিবে বিধি গ্রাহন প্রকারে । এইরাপে আমন্ত্রণ করি টেইজন। তিলাচল দান করে ওহে শ্ববিগণ্।। দূর্বভ কৈন্ধব পদ সেই জন পায়। বন্ধ নাহি হয় সেই ভববদ্ধ দায়।। পুনরায় মাহি অংশে ভব কারাগারে। নিজ্যানদে রহে সেই বৈকৃষ্ঠ নগরে।! তিলাচল দান তথা করিলে শ্রহণ . কাপসি অচলদান বলিব এখন । বিংশভারে সক্রেণ্ড্রম কাপদি অচল। মধ্যম দশমভাৱে জানে স্ক্রির। পঞ্চভারে সকর্যেম শাস্ত্রের বচন , মেমন শক্তি যার করিবে তেমন।। এইন্ডপে নির্মিয়া কাপাস তচেল। পূৰ্ব্বয়ত পূজা আদি কবিয়া সকল।। গ্রার্থনা করিবে পরে একান্ত অন্তরে সেই মন্ত্ৰ শুন শুন কহি সৰাকারে।। ডোমা হতে লোক সৰ লভেছ দ্ধনম নমস্কার তব পদে ওহে মহাত্মন।

অ'মারে পাতক হতে করহ উদ্ধাব। প্রার্থনা কম্বিবে এই শাব্রের বিচার। কার্পাস অচল দান করিনু কীর্ন্তন , এই দান ষেই জন করে সমর্পণ । অন্তকালে পভে সেই পরমা সুপতি কন্মতলে নহে ভার ভবতি মুকতি।, মৃতাচল ফেইরূপে করিবে অর্পব। সেইকথা বলিতেছি করহ শ্রবণ । বিংশ কুন্ত পরিমিত **দৃতেতে গঠি**নে। উত্তম অচল হয় শান্ত্রে হেন **বলে**।, দশ কুন্ত দিয়া কৈলে মধ্যম ভাচন। পঠি কুম্ব দকাধিম হয় মৃতাচল।। এইরেশে মৃতাচল করিয়া স্থাপন। পূর্ব্যাত লোকগালে করি আবাহন।। বথাবিধি পূজা আদি করিয়া সাদকে, প্রার্থনা ওরিবে পরে অভি ভক্তিভরে।। অমৃতের তেজ যোগে তোমার জনম। বিশূর সদৃশ ভূমি ওছে মহাধ্নে।। ডোমাতে সংস্থিত রশা থিনি তেলোমর। ্যোলে পরিত্রাণ কর গ্রন্থে মহোনয়।। এরূপ প্রার্থনা করি অভি ভক্তিভরে। উৎসৰ্গ কৰিবে তাহা একান্ত অন্তরে।. তারপর বিপ্রগণে করিবে প্রদান : এইত শাস্ত্রের বিধি ওছে খবিগুল।। ঘৃতাচল দান করে যেই মহামতি। মহাপাপে সেই সাধু পার অব্যাহতি।। অস্তকালে সেই জন ত্যক্তি কলেবর। শিবের সমীপে যায় কৈলাস নগর।। অনিদে কৈলাস পুরে করে অবহান। ক্ষকোটি বহুহ তথা সেই মতিমান।। এইরপে প্**ণ্ডো**গ করিয়া তথায়। মানব লোকেতে সেই আসে পুনরায় । মহত কু*লেতে হয় তাহা*র **ক্ল**ম , শিবভঞ্জ হয় সেই **শান্তে**র বচন ৷৷

বিপুন সম্পতিশালী মেই জন হয়।। স্পাস্ত্রের বচন ইহা কভূ মিথ্যা নর।। জকঃপর রক্সাচল দানের বিধান। ওন সবে বলিতেছি শাস্ত্রের প্রমাণ।। সহত্র মুকুতা ফল লইয়া সাদরে। আচল মদাপি কয়ে অভি'ভক্তিভরে।। উত্তম অচল ভারে করে ঋষিগণ। শান্তের প্রমাণ এই ফরাপ বচন।। পঞ্চশত মৃত্যু দিয়া করিলে গটন ৷ মধ্যম তাহারে কহে ওহে ঋষিণণ।। দুইশত পঞ্চাশেতে অধন যে হয়। কহিনু সবার পাশে ওচে ঋষিচয়।। এইরূপে মৃক্তাহ্বরা অচল গঠিয়ে। পূব্বদিকে বজ্জ তার বিন্যাস করিয়ে।। দক্ষিপেতে ইন্দ্রনীল করিবে বিদ্যাস। শিয়ৰ আছয়ে এই শান্তেতে প্ৰকাশ। বিন্যাস করিবে পরে বৈদূর্ব্য পশ্চিমে। পন্মৰাগ বিন্যাসিবে উত্তরেক্তে ক্রমে।। তারপর শুন শুন ভচ্ছে শ্বয়িগণ পূৰ্বৰ্মত লোকপালে কৰিবে স্থাপন।। আবাহন পূজনাদি করিবে যতনে। প্রার্থনা করিবে পরে গুন সর্বজনে।। ভন ভন রড়াচল আমার বচ<del>ন</del>। রত্নমধ্যে ব্যবস্থিত মত দেবগণ।। তুমি সেই রক্ষময় শুনহ অচল। আমারে উদ্ধার কর ওহে শিরিবর ।। রত্বলান হেণ্ডু সেই দেব নারায়ণ। জগতেতে করিছেন সবার সৃজন।। বদ্ভদান হেডু তিনি পূজ্য সবাকার। অন্তএব শুন শুন গুহে গুণাধার। আমি ভোমাকে প্রদান করিব যতনে। উদ্ধার কর আমারে কহি তব স্থানে।। এলপে প্রার্থনা করি সাধু তারপর। দিক্ষগণে দিবে ভাহা করি যোভকর।

এইরাপে রত্নাচল যে করে প্রদান। ্কাটি কন্স বিষ্ণু লোকে করে অবস্থান।। ব্ৰশ্বহত্যা আদি পাপ হয় বিনাশন। জ্ঞানে যা অজ্ঞানে যদি করয়ে সাধন।। রত্বাচলদান কথা শুনিলে সকলে। রজত -আচলদাশ তল অতঃপরে 🕫 রুমত অযুক্ত পলে করিলে নির্মাণ। উত্তম অচল হয় শান্তের বিধান 🗅 ভাহার ভর্ম্বেকে হয় মধ্যম অচল। ভদৰ্চে কনিষ্ঠ খন ভাপস সকল।। ইংগ্ৰেন্ত জশক্ত যদি হয় কোন<del>ত</del>ন। বিশগল রজতেতে করিবে গঠন।। ডারপর পূর্ব্যত অর্চনাদি করি। প্রার্থনা করিতে পারে করমোড় করি।। রজত অচল গুন আমার বচন। পিড়ালোক প্রিয় তুমি ওছে মহাঘনে।। ধশ্যের **বল্ল**ভ কৃমি ইন্ত প্রিয়তম তোমারে বাসেন ভাল দেব পঞ্চানন । অডএৰ নিবেদন তোমাৰ গোচরে। সংসার সাগর হতে উদ্ধার আমাবে।। মোর যত শোক দুঃখ কর বিনাশন। তোমার চরশে করি এই নিবেদন।। প্রার্থনা করি এরূপ রক্তত অচলে . করিবে অর্পদ পরে দ্বিঞ্চাতির করে।। যেইজন এইরাপে করে সমর্পণ। সহস্র গোদান ফল পায় সেইজন।। সেইজন অন্তকালে শিক্সাকে যায়। কোটিকর মহানদে বহিবে তথায়।। পুণ্যভোগ অডে পরে সেই সাধুজন। মহত কুলেতে আৰ্লি লভয়ে জনম।। এহত শাশ্ৰের বিধি কহিনু সথারে। শর্করাচলের কথা গুন অতঃপরে।। অষ্টভার শর্করান্তে করিলে গঠন। উক্তম জ্যুক হয় শান্তের বচন।।

এই ব্রত মেই জন করে ভক্তিভরে . মাহি পায় শোক দুঃখ অপিন অস্তরে।। মাধ্ যালে শুক্লপক্ষে পঞ্চমীর দিনে। এক ভক্ত হয়ে রবে বিহিত বিধ্যনে । বসন ভূষণ আদি করিয়া অর্পণ পৃদ্ধিরে ভাস্করদেরে ওয়ে ঋষিণণ।. ভারপর খণ্টীদিনে একান্ত জন্তরে। পুজিবে পুনশ্চ তথা অতি ডক্তিভৱে 🕩 ষষ্ঠীদিন উপবাসে কৰিবে থাপন। সপ্তর্মীতে বিধানেতে করিকে ভোজন। লবন ভৈলাদি ভিন্ন করিবে আহার . এক ভক্ত *হয়ে রবে* শাস্ত্রের বিচার । একঃশে বিশোক হ্রত করে যেইজন। ইহলোকে শোক দুঃখ না পাগ্ন কথন । পবলোকে ইব্রুপদ সেইঞ্চন পায় শান্ত্রের প্রমাণ এই কহিনু সবায়।। অন্য এক ব্রড আছে স্থন সবর্বজনে। যেরূপ বিধান আছে শান্তের বছনে। মার্গশীর্ষে ভক্লাষ্ঠী পেয়ে সিদ্ধন্তন। উপবাস করি ববে ওয়ে খবিগণ 🙉 সপ্তমীতে শর্করাতে পদ্ম বিরচিয়ে। কুট্রন্থ বিপ্রেরে দিবে একান্ত হাদয়ে । বর্ষাবিধি এইকাপে ধেই করে দান। সে পায় অনস্ত ফল শান্তের বিধান।। এইত গুনিলে সবে ওত্তে ঋষিগণ। মন্দার-সন্থানী ক্রড শুনহ এখন।। মার মানে শুক্তপাক্ষ পঞ্চমীর দিনে ।। সংযন্ত ইইয়া ববে বিহিত বিধানে।। লযুভোঞ্জী হয়ে রূধে ওহে ঝমিগণ। ষষ্ঠীতে প্রভাতে পরে উঠিয়া তথন।। নিত্যক্রিয়া সমাপিয়া বিহিত বিধানে। উপবাস করি রবে শান্তের প্রমাণে।। প্রতঃকালে পরদিন করি গাত্রোখান। নিত্যক্রিয়া সমাপিবে সেই মতিমান।

সুবর্ব পুরুষ এক গঠিয়া সাদরে ভাহ্বর সমান জান কবিরে অন্তরে ।। যথাশক্তি উপচাবে কবিব পজন। এক ভক্ত হয়ে রবে নিজে সাধুজন। তৈল ও লবণ নাহি সেবন করিবে। বিত্তশাস্ত্র বিসর্জন করিতে ইইরে।। এইরূপে গ্রহ করে যেই সাধৃত্বন। নৌভোগ্য সম্পদ পায় শান্তের বচন।। এই ব্রভ কথা শুনে যেই জ্যানী নর। অতীব পবিত্র হয় তাহার অন্তর 🕩 নাহি রহে কিছু পাপ ডাহার শরীরে।। মুক্ত হয় সকর্বপাপ ভয়ের বিচারে।। হুত সপ্তমীর কথা শুনহ এখন। মহাশ্রেষ্ঠ শ্রত সেই শান্ত্রের বচন।. তাহে উপবাস করে ষেই জ্ঞানী নর। নাই রোগ শোক ঘেরে তার কলেবর আন্থিন মাসেতে গুক্রাসপ্তমীর দিনে। নিভাঞ্জিয়া দান আদি কবিয়া বিধানে।। যথাবিদি স্বস্থিবাক্য করি উচ্চারণ। কপিলা দেবীর পূজা করিবে সাধন।। গদ্ধমাল্য আদি দিয়া পৃক্তিবে যতনে। ডারপর শুন শুন কহি সবাস্থানে। এক প্রস্থ তিল রাখি ডাম্রের আধারে। কাঞ্চনের বৃষ এক রাখিবে সাদরে। করিবে উৎসর্গ ভাহা সেই জ্ঞানীজন। সূর্যোর প্রত্যৈর্থে মাত্র ওরে ঝবিগণ।। এরপে ব্রন্থ যেই করে অনুষ্ঠান। ष्ट्रत्य स्ट्रपा दर्श *्*नेड् व्यक्ति कीर्स्टिमान । र সুরবালাগণ তারে অমর নগরে। মেবা করে নিরম্ভর অতি ভত্তি ভরে।। পৃণ্যভোগ অন্তে পরে সেই জানীজন। মর্ন্ত্যলোকে পুনরায় পভয়ে জনম।। সপ্তদ্বীপ অধিপৃতি দেই জন হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয় 🗤

শত <sup>শ</sup>ত ব্ৰহ্ম হত্যা করি বেইগুল। জুণহত্যা কত শত করিয়া সাধন ।। যদি করে এই ব্রস্ড একাম্ভ অন্তরে। সবর্বপাপে মুক্ত হয় শাত্রের ক্চিারে .। ব্রতের মাহাত্ম্য থেই করয়ে শ্রবণ। অথবা ভৰুতি করি করে অধ্যয়ন । বিদ্যাধন্ন নায়কত্ব সেই জন পায়। শান্ত্রের বচন এই কহিনু সবায় এতেক বচন শুনি যত ক্ষমিগণ। বিধিস্তে পুনঃ পুনঃ করে মহায়ন্। সন্তপেবগোক আহে শাহ্রে হেন কয় ভূলোক করিয়া আদি ওহে মহোদয়। সগুলোকে আধিপত্য হয় কি প্রকারে। কছ দেব সেই কথা আয়া সবাকারে। শুভ জায়ু কিবা রূপে পার নরগণ , আশ্বাণ্য লভরে কিসে ওরে মহাত্মন। লক্ষ্মীবস্ত কিন্দে হয় বল কৃপা করে এইসৰ শুনিবার বাসনা অন্তরে । এতশুনি বিশিস্ত কহেন তথন বলিচেছি শুন শুন ওচে ঋষিণাণ।। দেবরাঞ্জ পূর্ব্বকালে অমর নগরে : অসূর গর্মের ধ্বংস করিবার তরে ।। वासूमद অনদের করি সংঘাধন। আদেশ দিলেন দৈত্য ধবংসের করেণ। ভাজা পেয়ে অশ্বিদের বায়ুসহকারে। অসংখ্য অসংখ্য দৈত্য বিনাশিত কৰে। কমলাক্ষ কাল দৃষ্ট্রে আর বিরোচন। সংহ্রাদ তারক আদি ওহে ঋষিণা।। কতিপয় দৈত্যমাত্র প্রাণে বেঁচে এয়। সমুদ্রে প্রবেশ করে সেই দৈত্যচয়।। দৈত্যগণ পশে যেই সণ্যবের জলে। আপন আপন প্রাণ রক্ষিবার তরে।। তাহাদিগে বিনাশিতে হুইয়া ক্ষক্ষ। বাযুদাহ অগ্নিদেব করেন গমন।

বে খাহার বাহনেতে চলিতে লাশিল একান্ত গণ্ডবা স্থানে দৃ'জনে সৌছিল।, গমন করেন দৌহে আপনার স্থানে। চ্চুগ্ন হন মনে মনে এই সে কারলে। এদিকে নানবগণ থাকিয়া সাগরে নান্য উপদ্রব করে দেবগণ পরে।। একবার জল হতে করি গাত্রোখান। এখানে সেখানে সবে যায় নানাস্থান।। মূনি ঋবি জনগণে করিয়া পীড়ন। পুনরার জলগর্ডে হয় নিমগন।। ব্বলদুর্গ এইফুন্সে করিয়া আশ্রয়। সকলের পীড়া দেয় দান্য নিচয়,। ভাহা দেখি দেবরাজ হয়ে কুশ্বমন। পুনশ্চ অনলদেবে করি সম্বোধন।। আন্তেশ দিলের পুনঃ দানব নিধনে। শুন শুন অগ্নিদেব কহি গুব স্থানে।. তুমি সাগরের জল করহ শেষণ। দানবেরা ভাহা হলে হবে বিনাশন**।** ইন্সের এতেক বাকা করিয়া প্রবণ। ধীরে ধীবে অপ্লিদেব কহেন তর্থন। । তোমার আদেশ কৈলে সাগর শোষধ। অধর্ম ইইবে মম শুনহ রাজন। কোটি কোটি জীবকুল বাহার আশ্রান্ত। জীবন ধরিয়া আছে সানন্দ হুদয়ে । তাহারে বিনাশ করা নহেক উচিত। বলিছেছি যাহা নহে শাস্ত্রের বিহিত 👍 অগ্নির এতেক বাক্য করিয়া প্রবর্ণ। দেবরান্ধ হইলেন অতি ক্রুশ্বাফন।। রোষভরে অগ্নিদেবে সম্বেধিয়া পরে। বলিলেন শুন ওন কহি যা ডোমারে। নাহি কড়ু ধর্মাধন্মে দেবের <del>শ</del>রীরে আদেশ শালন কর বলি যা ডোমারে । আমার আদেশ তুমি না কর স্বপ্তহন। অকএৰ মম বাকা করহ প্রবণ।।

বায়ুসহ জন্ম লও অবনী মণ্ডলে মানুষ হইয়া রহ মনুষ্য ভিতরে।। বলি আরো এক কথা শুনহ এখন। ভোমার গন্ধুষে হ্বে সাগর শোষণ।। কখন একাজে ভূমি ন্য পাবে নিভার। विकल नाहिक इत्व वहन आभाव है. ইন্দ্রের শাপেতে পরে ৰায়ু ও দহন। মানৰ কুলেতে গিয়া লভেন জনম। কুম্বন্ধন্যা হয়ে ছয়ে সেই দুইজন তপন্নী ইইলেন দেহৈ ওহে ঋষিগণ।. বশিষ্ঠ একের নাম হইল ধরায়। অগস্ত্য হট্ল আর শুনহে সবার।। কুন্ত হতে যে প্রকারে অগন্তা জনমে। সেই কথা বলিতেছি গুনহ শ্রবণে । পুর্বেকালে দেব দেব নিতা ভগবান ধর্ম্মপুত্র হয়ে জন্মে খ্যাত সর্বস্থান।। ধরাধামে সেই বিষ্ণু লভিয়া জনম 🔻 বিপুল তপস্যা করে ওহে ঋষিগণ। কঠোর তপস্যা তাঁর করি দরশন . ভীত হন দেবরাজ ওহে শ্বম্বিগণ।। তপস্যার বিগ্ন তাঁর করিবার তরে। উপনীত হন গিয়া পর্বাত উপরে।। **অঞ্চরা স**হিতে তথা করেন গমন। সঙ্গেতে চলিল তার বসস্ত মদন।। সেইস্থানে অব্দরারা হরিষ অন্তরে। নৃত্যগীত করে কত আমোদের তরে। ধর্মপুত্র হবে কিসে বিমোহিত মন। **সেইজন্যে অন্ধ**রারা করয়ে যতন।। তপস্যা ডঙ্গ তাঁর করিতে নারিল। ভাহা দেখি কামদেব মনেতে ভাবিল।। বহুচিন্তা করি কাম আপনার মনে। নারীর সৃজন এক করিল যতনে।। অঞ্চার উক্সেশ হইতে তাহার হুইল জনম সেই রূপের আধার।।

মোহনরূপ ভাহার করি দ্বশন। বিমোহিত মন হয় যত দেবগণ।। উক্তদেশ হতে জন্ম লভিল সুন্দরী। উব্বশী নাম এ হেতু ধরে সেই নারী । উৰ্ব্বণী হইতে হৈঙ্গ তপস্যা ভঞ্জন। ভারপর শুন শুন ওচে খবিগণ । মুগ্ধ হন ইন্দ্র নিজে তাহার রূপেতে। আহ্বান করে তারে নিজ্ঞ সমীপ্রেতে। कहिल्लम बीट्य बीट्य प्रभूव कानः বরাননে মম হাক্য করহ শ্রবণ। তুমি মোরে আব্যদান কর গো সৃন্দরী তোমার সৌন্দর্য্য আমি ক্রদি মাঝে স্বরি।। ইন্দ্রের এডেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। উৰ্ব্বশী সম্মতা তাহে হলেন ভখন। ভারপর যিত্র আর বরুণ প্রবর। উর্বাদীরে সমোধিয়া কহে অতঃপর । মোদের দোঁহারে ভূমি করহ বরণ তৰ রূপে মোরো দোঁহে বিমোহিত মন।। উবর্বশী এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। কহিলেন গুন গুন আমার বচন।। আমি আগে দেবরাজে করেছি বরণ। ভোমাদিগে ভজিবারে না পারি এখন। এতেক বচন গুনি সেই দেবদ্বয়। ইইলেন ক্রোধবলে মোহিত হালয়।। অভিশাপ দিয়া কছে সেই রূপসীরে। জনম লভহ গিয়া মানব আগারে।। নোমোন্তব মরপতি হবে তব পতি। তাহার নিকটে যাও তৃমি লো যুবতী।। এত বলি অভিশাপ দিলেন তখন তন শুন তারপর গুহে মবিগণ।: মিক্লাবরুণের রেডঃ *পড়ে সেইকালে*। কুম্বের মধ্যেতে পড়ে জানিবে অপ্তরে ।। তাহাতে অগস্ত্য খবি লতেন জনম। এইত নিগুঢ় তত্ত্ব গুহে ঋষিগণ। :

আয়ো এক কথা বলি শুনহ সকলে নিমি ৰাজ্যে বাজা এক ছিল পূৰ্ব্বকালে। একদা করেন তিনি যুগু অনুষ্ঠান কত ঋষি মুনি আমে সেই বজ্ঞজ্ঞান।। মহর্ষি বন্দিষ্ঠ আঙ্গে সেই যক্তপ্তল। আরো কক খ্রি আদে কে গণিতে পারে।। সকলোর অভ্যর্থনা করিল রাজন। ভ্রমবশে বশিষ্ঠের না করে পুজন । বশিষ্ঠ কুলিত হয়ে আপন অন্তরে। অভিশাপ দেন সেই নৃপত্তি প্রবরে । বিদেহত্ব হোক তব বচনে আমার এড শুনি শাল দেন নিমিশুণাধন। । মানব কুলেতে জন্ম ধর তেপোধন। আমার বচন মিখ্যা নহে কদাচন।। পরস্পর ম্যাণ দেকৈ দিয়া সেইকণ। উপনীত হন গিয়া ব্রহ্মার সদন । বিরি**তি** আনেশে পরে নিমি নরপতি লোকের নিমেষে গিয়া করে অবস্থিতি।। বশিষ্ঠ সজিল কুন্তে লভেন জন্ম অবিলয়ে কুন্ত ইতে করি ছিগ্মন। অক্ষসূত্র কমণ্ড করিয়া ধারণ ইইলেন ব্রহ্মচারী ওহে ঋষিণণ ৷ অগধ্য নামেতে খাত হলেন ধরায় বলিনু নিগৃ**ত তত্ত্ব তোমা স**ধাকায়,। অপন্তঃ শবি এইকপে লভিয়া জনম : ভার্যাসিহ গিরিপুরে ব্রহেন তথন। দারুপ তপস্যা করে রহি সেই স্থাসে। **এইরাপে বছকাল গ**ভ হয় ক্রয়ে। তাবপর ভারকাদি যতি দৈন্তাগণ। পুনন্ত করিতে থাকে জগত পীড়ন।। দেবগণ মিলি সবে একান্ত অপ্তরে, **ভপনীত হন পিয়া অগস্থা গোচ**রে। তাঁর লাগে দেবগণ কবিয়া গমন। কহি*লেন সাগৱেৱে করিতে শোষ*ণ।

অগস্তা গণ্ডুবে পান করেন সাগর। দেখি তাহা চমৎকৃত দেবতা নিকর।। ব্রন্মা বিশ্ব **আ**দি করি **যত দেবগ**ণ। অগন্ত্য সমীপে আশি উপনীত হল। শুন শুন কহিলেন শুহে পবিবর। অবিলম্বে চাহ যাহ; দিব সেই বর।। অপস্তা এতিক বাকা করিয়া শ্রবণ। কৃহিলেন শুন শুন ধহে দেবগণ।। সহমেক ধুগ যেন ৩হে সূরগ্র **शृन्ताहारी इत्य्र ऋदि अमा अवर्यक्रम**। আত্মার বিমাস যবে হইরে উদয়। সেইকালে **অর্ঘা** দিবে যেই নরচয়।। তাহার হইবে সপ্তলোকের ঈশ্বর। এই বর দেহ মোরে দেবতা নিকর ।। মম নাম মেইজন করিবে কীর্তন : মম শামে পুঞ্জরেতে করিবে গমন।। লভিবে অঞ্য পুণ্য সেই সাধ্নর। এই বর দেহ মোরে অসর নিকর।। আমারে শ্বরিয়া যেই সব জ্ঞানী জন শ্রদ্ধা কবি দিজে দান করিবে অর্পণ । ভাহ্যদের পিভূগণ আমার সহিতে। করিবে স্বর্গেছে বাস পরম সুখেতে।। এত্তেক বচন শুনি যত দেৰগণ। তথান্ত বলিয়া বর দিলেন ভখন 🕩 অতএব শুন শুন তাপ্তম নিকর। অগন্তার্থ দিবে ভূমে ষত সব নর ।। অর্থানান মেই জন করে ভাঞ্চি ভরে। সপ্তস্বৰ্গ আধিপত্তা লড়য়ে অচিয়ে ।। এত ওনি পুনঃ করে যত মূনিগণ। নিবেদন ওহে প্রভূ বিধির সন্দন।, অর্ঘাদন কিন্তাপতে করিবে প্রদান কছ একে সেই কথা ওচে মতিমান।। পুজার বিধান কহ আমা সবাস্থন। শুনিতে বাসনা বড় ইইটেট্রে মন।

এতগুনি বিধিসুত কহেন তখন। বলিতেছি শুন শুন ওছে সুনিগণ 🕫 রাত্রিতে অগন্ত্য যদি হয়েন উদয় দিকে অর্ঘ্য প্রভাতেতে শাস্ত্রে হেন কয়।। শুকু পৃষ্পাদিতে অর্ঘ্য করিবে প্রদান। এইরূপ আছে শাস্ত্রে খ্যাত সক্র্যন।। বস্থু মাল্য যোগে কুন্তু করিবে স্থাপন। ভারপরে পঞ্চরত্ব করিবে জর্পণ। স্বর্গেতে ব্রহ্মার মূর্ত্তি নির্মায়াগরে সুথে কুন্তু স্থাপিবেক অতি ভত্তিভৱে।। পুষ্পক্ষত হিবণ্যাদি প্রতিমাতে দিয়ে বিপ্রেরে করিবে দান একান্ত হাদয়ে । শ্বেতবর্ণ গাভী পরে লইয়া সাদরে। অলঙ্কারে বিভূষিত করিবে তাহারে। রৌপ্যময় ক্ষুর ভার কবিবে গঠন। স্বর্ণের হইবে অঙ্গ গুহে মুনিগণ। তাম্রময় পৃষ্ঠ হবে জানিবে অন্তরে। গদ্ধপৃষ্প আদি দিয়া পৃজ্জিবে তাহারে।। হেনমতে পূজা আদি করিয়া সাধন। ্রেদক্ষ ব্রাক্ষণগণে করিবে অর্পণ।। জবশেষে অর্জ্যথনা করিয়া যতনে। অগন্ত্য উদ্দেশ্যে দিবে বিহিত বিধানে।। যথাযথ মন্ত্রপড়ি করিবে অর্চ্চন। শান্তের বিধান এই কহে সিদ্ধজন।। এইরূপে অর্ঘ্য দিলে বিধি অনুসারে আরোণ্য সেজন লডে শান্ত্রের বিচারে । সপ্ত লোক অধিপত্তি সেই জন হয়। বেদের প্রমান এই ওহে মৃনিগণ।। অগন্ত্যের জন্মকথা যেইজন পড়ে। অথবা ভ্রবণ করে একাপ্ত অন্তরে। অন্তকালে সেইজন ত্যক্তি কলেবর। বিমানে চড়িয়া যায় বৈকুপ্ত নগর।। এত শুনি মুনিগণ কহে পুনরায়। গুন শুন বিধিসূত নিৰেদি ডোমায় ।

সৌভাগ্য কি কুৰ্মে হয় কহ ডপোধন আরোপ্য সভয়ে নর কিসের কারণ। কি কাজ করিলে নর বিনাশিত হয় ভোগ মোক্ষ হয় কিন্সে কহু মহাশয়।। এইসব কুপা করি করহ বর্ণন গুনিবারে বিধিসুত করি আকিঞ্চন।। এতেক শুনিয়া কহে সমত কুমার। ত্তন তন মুনিগণ কহিব বিস্তার । পুর্বেকালে পার্কেউরে দেব পঞ্চানন বলিয়াছিলেন যাহা কবিব বর্ণন।। আনন্দ ড়ডীয়া নামে ব্রতের উত্তম বলিতেছি যেই কথা গুন সব জন।। পুণ্যবহ সেই ব্রত জানিবে অপ্তরে নরনারী উভয়তে কবিকারে পারে।। ইহার প্রসাদে হয় সৌভাগা উদয়। শান্ত্রেব বচন ইহা কড় মিথ্যা নয়।। বৈশাখ অথবা অগ্রহায়ণ মাসেতে অথবা ত্রাবণ মাসে ভক্তিযুত চিতে ! শুকুপক্ষ তৃতীয়াতে হয়ে একমন। বিধানে করিবে স্থান ওহে ঋষিগপ।। শ্বেত-সরিষার দাবা সিনান করিবে। বিধানে তিলক শেষে ললাটেতে দিবে। গোরোচনা খৃত দব্ধি আর যে চন্দন। এসবে ডিলক দিবে ওহে ঋষিগণ।। সৌভাগ্য কামনা আর আরোগ্য কামনা। করিবে ভকতি উরে হর বা লগনা। তদবধি প্রতি শুক্ল তৃতীয়ার দিনে। এইক্সপে পবিত্র হয়ে বিহিত বিধানে।। রক্ত বস্তু দিয়া পূজা করিবে কুমারী। দেবীবে করিবে পূঞা তন পরে বলি।। পঞ্চপ্রা ক্ষীর দিয়া করিবে স্থাপন। নানা উপগ্লবে পূজা করিবে সাধন ।। অর্চ্চন করিবে পরে যে মেনীগণে। তাঁহাদের নাম বলি গুন একমনে।।

ধরদা আশেক উমা মঙ্গলদায়িনী। শ্রীপার্বতী কামনেবী সৌভাগ্যদায়নী। প্রোদরা কাত্যায়নী গৌরী সুমঙ্গলা। বাসুদেবী ও শ্রীরম্যা ললিতা উৎপলা। গন্ধ পৃষ্প আদি দিয়া এসব দেবীরে পৃদ্ধিৰেক হথা বিধি ভক্তি সহকাৰে। তারপর অগ্রভাগে ওহে মনিগণ। কমলা দ্বাদশদল করিবে রচন। পদ্মের পুরব দিকে গৌরীর প্রতিমা বিন্যাস কবিবে পরে অন্তি অনুপমা । **অনন্ত** *দে***বের পরে করিবে স্থা**পন তারগর ওনতন ওহে মুনিগণ। রুম্রাণী স্থাপন পরে করিবে দক্ষিণে, মনন ব্যসিনী স্থাপি পরেতে পশ্চিমে। বায়ুকোণ পাঁটলারে করিবে স্থাপন। উমারে উত্তরে স্থাপি পরে সিদ্ধজন । রাধা পদ্মা সৌম্যা সতী ভদ্র মললারে। কুমুদা দেবীরে আর স্থাপি মধ্যসূত্রে। বিধানে করিবে শেবে সবে আবহিন। বলি শুন তারপর ওহে মুনিগণ। আবাহিবে ললিতারে কর্ণিকা উপর। পুজিবেক গন্ধপুষ্প দিয়া ভারপর . . গীতনাদ্য তরেপর করিবে সাদরে। করিবে মহল ধ্বনি অভিভত্তিভরে । কুমারী পুজন শেষে করিবে সাধন -রক্ত বস্ত্র দিয়া মাল্য করিবে অর্পণ , বিধানে শুকুর পূজা ভক্তিযুত হরে নতুবা সকল কর্ম বিকলে বাইখে। যেই কাছে শুরু পূজা কতৃ নাহি হয় তাহার বিকল সব জানিবে নিশ্চয়। তত্বপর নানাবিধ গদ্ধ পৃষ্প দিবে ভজিতে কুষ্ণের পূজা করিতে ইইবে।। নানাবিধ উপহার করিবে প্রদান এই তো শাশ্রের বিধি ওহে ঋষিণণ ।

যেই মাসে যেই পূষ্পে করিকে পৃক্তন। সেই কথা বলিতেছি গুনহ এখন । পুজিবেক কার্ত্তিকমাসে বন্ধুক কুসুমে য়াৰ্গশীৰ্মে জাত্তি পুষ্প দিবেক বিধানে। পৌষমানে দীতবর্ণ কৃত্বন্ট কৃসুমে। পুজিবেক যথাবিধি ঐকান্তিক মনে কৃসুম্ভ কুসুম মাঘে করিবে অর্পণ ফল্মনেতে সিল্পবার শাস্ত্রের বচন। জ্বাতি পৃষ্প দিতে পাবে ফাব্বন মাসেতে। মন্লিকা অশোক কিবা দিবেক চৈত্ৰেতে । বৈশাখে গন্ধপটিল শান্তের বিধান। কমল মন্দার জ্যৈতে কহি সবাস্থান। জবা কিন্তা পদ্ম দিবে আলাচ মাসেতে । শ্রাবণে পৃষ্ণিবে পদ্ধে মালতী পৃষ্পেতে । গোসূত্র গোসয় ক্ষীর দধি কুশোদক ঘৃত দৃধ্ধ বিশ্বপত্র তার গদ্ধোদক। ভজমাসে এই সব নানা উপচারে। স্তাপন করিবে সাধ অতি ভক্তিভরে। অভিষেক করি পরে সাধৃ ভক্তিমান পুজিবেক নানা পুষ্পে হেমত বিধান : আশ্বিণমাসে ঐব্যাপ পৃজিয়া যতনে সাধন করিবে হোম বিহিত বিধানে । এইরূপ যথাবিধি করিয়া পুজন। ভক্তিভরে বিপ্রগণে করাবে ভোজন । দ্বিজ্বগণে বস্তুদান করিবে সাদরে **মহাফল হবে ভাহে শান্তে**র বিচারে । পুরুষে দ্যাপি করে ব্রত অনুষ্ঠান। পট্টাম্বর ব্রতকালে পরিবে ধীমান। মারীরা কৌষেয় বস্তু করিবে ধারণ। এই ত শাস্ত্রের বিধি ওহে ঋষিগণ । প্রতিমানে যথাবিধি পৃক্তিয়া যভনে। প্রার্থনা করিবে পরে দেবীগণ স্থানে ।। ভবানী বস্থা শিবা কুমুদ বিমলা নশা গৌরী সতী আব ললিতা কমলা।

সকলের প্রীতি হেতু প্রার্থনা করিবে ইথে ভগৰতী তুষ্টা অৰণাই হৰে । আনন্দ তৃতীয়া ব্রত করিনু কীর্ত্তন। যেই জন ভক্তিভাবে করয়ে সংধন।। মৃক্ত হয় সবর্বপারে সেই সাধ্মতি। সৌভাগ্য আবোগ্য বৃদ্ধি শাম্বের ভারতী ।। পরমায়ু কৃদ্ধি পায় নাহিক সংশয়। বলিনু সবার পালে শান্তের নির্ণয় : . পরন্তু শঠতা করি আপন অন্তরে। এই ব্রক্ত অনুষ্ঠান যেইজন করে।। বিতশাঠা করি কিম্বা করয়ে সাধন। বিফল তাহার হয় যতেক করম।। ব্রত শয়ে রজ্জ্বলা যদি নারী হয়। অথবা গর্ভিণী হয় ওহে ঋষিচয়। অথবা সৃতীকা হলে ওহে ঋষিগণ। ব্রতকার্য্য অন্য দারা করাবে সাধন। আনন্দ ড়ডীয়া ব্রড গুনিলে সকলে আরো এক ব্রত বলি শুন এইস্থলে। কল্যাণ তৃতীয়া হয় ব্রতের উত্তম। তাহার মাহাত্ম্য বলি শুন ঋষিগণ।। মাঘমানে শুক্লপক্ষে তৃতীয়া দিবসে। তিল স্নান করি পরে মনের হরি**ত**ে। মধ্ ইক্রস আর সুগন্ধ সনিলে। ললিতা দেবীর স্থান করাবেক পরে।। নানাবিধ উপচারে করিয়া পূজন। দক্ষিণেতে অন্য দেবে করিবে অর্চন। রোম সকলের পূজা সমাপিশ্বা পরে পুজিবেক পদদ্বয় ৰথা উপাচারে 🛚 ঙ্গানুতে শান্তির পূঞ্জা করিবে সাধন। জ্জবাদেশে শিরে পরে করিবে পূজন।। কটিদেশে মদালসা পৃজিবেক পরে। পুঞ্জিধেক অমলারে পরেতে উদরে।। পুজিবেক স্তনহুয়ে মদনবাসিনী। কন্দরে কুমূদা দেবী গুন যত মূনি ।

পূজিবে ভূজাগ্রে পরে শ্যামলা দেবীরে। মুখদেশে পৃজ্জিবেক কমলা সতীরে।। মুদেশে ললাটে আর তব্রার পুরুন। অলকাতে শঙ্করীরে করিবে অর্চ্চন।। ললাটে বদন পূজা করিতে হইবে পরেতে ভূদয়ে মহেশ্বরীরে পৃজিবে। এইরাপে পূজাবিধি করিয়া সাধন 🛭 ব্রাহ্মণ দম্পতি পরে করিয়া পুস্কন।। ভোজন করাবে পরে সেই দুজনেরে সুকর্ণ দক্ষিণা দিবে হরিষ অন্তরে।। ভূষ্ট করি এইরূপে তাঁহাদের মন। বিদায় করিবে পবে ওছে ঋষিগণ । মাসে মাসে এইরাপে পূজা যেই করে। অনন্ত তাহার ফল শান্তের বিচারে।। এই ব্রত অনুষ্ঠান করি সিদ্ধজন। থাবে নাহি মাহ্য মানে লবণ কথন।। ফান্ধুনেতে শুড় নাহি সেবন করিবে। চৈত্ৰ মাসে ইক্ষু সেবা সৰ্ব্বদা ত্যজিবে। বৈশাশেতে মধু নাহি করিবে সেবন না করিবে জ্যৈষ্ঠ মাসে ভাষুল ভক্ষণ।। আহতে জীরক নাহি করিবে ভোজন। প্রাবশ্রেডে ক্ষীর সেবা সর্বর্থা বর্জন। কাৰ্ত্তিক মাসেতে দুগ্ধ না কৰিবে পান। মার্গশীর্বে ধানাত্যাগ করিবে ধীমান। পৌষমাসে করিষেক শর্করা কর্জন। এই রূপে ব্রত ক্রিয়া করিবে সাধন। ত্রত পূর্ণ হলে পরে ভোজন আগারে সেই সেই ক্লব্য দিয়া পুরিবে সাদরে। বিপ্র করে সেই পাত্র করিবে অর্পণ। এইত শাব্রের বিধি ওহে ঝবিগণ ।। যাঘমাসে বথাবিধি পুজিয়া যভনে। প্রার্থনা কবিবে প্রীতি কুমুদা সদনে।। ফাল্পুনে মালতী পাশে করিবে গ্রার্থন রস্কাপাশে চৈত্রমাসে শাস্ত্রের বচন।।

কৈশাখে রাধার পাশে জ্যৈতে ভদ্রাপাশে। প্রার্থনা করিবে জয়াপাশে ওচিমাসে। প্রাবণে শিবার পাশে করিবে যাচন। ভাদ্রমানে উহা পাশে এইও নিয়ম। প্রার্থনা করিবে গৌরী গোচর আম্বিনে। কার্ভিকে প্রার্থিবে পরে জীবন্তীসদনে। করিবে প্রার্থনা পবে মঙ্গলগোচর। মার্গশীর্ষ মাসে সিদ্ধ হয়ে একান্তর । প্রার্থনা ক্ষবিবে পৌরে কমলা গোচরে। এইও শান্তের বিধি কহিনু সবারে। এই ব্রতে উপবাস শাস্ত্রের নিয়ম অশক্তে করিতে পারে রাত্রিতে ভোজন। কল্যাণ ভৃতীয়া ব্রড যেইজন করে। মুক্ত হয় সবর্বপাপে শাস্ত্রের বিচাবে। সহস্র বরষ সেই দৃঃখ নাহি পায়। শাস্ত্রের বচন এই কহিনু সবাহ্নী অগ্নিষ্টোম সহত্রেক করিলে সাধন। যেই ফল সিদ্ধগণ করে উপার্জন। এই ব্রতে সেই কন খনারাসে হয়। শান্ত্রের প্রমাণ এই নাহিক সংশয় । বিধবা কুমার বন্ধ্যা যেই কোন জন। বরিতে পারে এ ইড শাস্ত্রের বচন।। তৃতীয়ার ব্রত আহে অপর প্রকার। বলিতেছি সেই কথা করিয়া বিস্তার। j আস্থানন্দকারী হ্রত ভাহার আখ্যান অনুত্রম ব্রত এই খাত সক্র্যপুন। মাঘমাসে **ওক্লপঞ্চে** তৃতী<mark>য়া দিবসে।</mark> স্নান করি সিদ্ধজন মনের হরিবে।। শুক্লমাল্য গলদেশে করিয়া ধারণ ; ভবানীরে সাধ্যমত করিবে অর্চন।। যথাশক্তি উপচারে পৃচ্চিবে সাদরে কমল করিবে দান উদ্দেশ্য থিকিরে 🕩 পদদ্বয়ে বাস্ফেবী কণ্ণিকে ধ্যান জাউষাদ্বয় পরে শোক বিনাশিনী ধ্যান ।।

আনন্দিনী ধ্যান করি কটিদেশ পরে। নাভিস্থলে শান্তবীর চিন্তিবে সাদরে।। বাহদমে হত্যাপ্রিয়া করিয়া চিন্তন। जवारत विक्ष**न महम क**हिएव भ<del>ुक्त</del>।। তারপর স্বর্গপাত্র লয়ে চতুষ্টর। পরিপূর্ণ ঘট লয়ে ওহে ঋষিচয় । করিবে উৎসগ সিদ্ধ জতি ভক্তিভারে। প্রদান করিবে তাহা বিপ্রদের করে।। সেইকালে বিপ্রকরে করিবে প্রদান। গৌরীর প্রীতি প্রার্থনা করিবে ধীমান।। সগ্রীক বিপ্রেরে পরে করিয়া আর্চন। করিবে দক্ষিণা দান ক্ষমতা যেমন।। ভক্তি করি এইরাপে ব্রত থেই করে। সে পায় পরমপদ জানিবে অস্তরে।। আয়াবৃদ্ধি ধনবৃদ্ধি বিভবৃদ্ধি হয়। আরোগ্য ভাহার হয় নাহিক সংশর। দৃঃৰ ভার নাহি হয় জানিবে কখন। মহাসুখে থাকে সেই শান্ত্রের বচন।। এই পৃণ্য কথা যেই গুনে ভক্তিভরে। সেজন অন্তিমে যায় ইন্দ্রের নগরে।। দেবগণ তার পৃঞ্জা করেন সাধন। শা**ন্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদা**চন।। ঝবিগপ এড ভনি কহে পুনরায়। ত্তন শুন বিধিসৃত নিবেদি তোমায়।। কোন ব্রড ফলে হয় মধুর বচন। শৌভাগ্য উদয় হয় ওয়ে মহান্দ্রন্। সুপ হয় বিদ্যা হয় আয় বৃদ্ধি হয়। বন্ধুজন সহ সদা অবিচ্ছেদ রয় .। বিত্তাবিয়া এইসব করহ বর্ণন। এইসব গুনিবারে করি আবিঞ্চন।। বিধিসূত ইহা খনি মধুর কানে কহিলেন শুন গুন কহি সবাস্থানে।। সারস্বত নামে আছে ব্রতের উত্তম বলিতেছি শুন শুন ভার বিশুরুণ।

ইহার কীর্ন্তন মাত্র দেবী সরস্বতী। অন্তরে লডেন তিনি পরম পীরিতি।. মাঘ মানে শুক্রপক্ষে পঞ্চমী দিবসে। প্রত্যুব সময়ে উঠি মনের হরিষে । কৃতন্মান হয়ে পরে সেই সাধুজন। সরস্বতী পূজা আদি করিবে সাধন । পড়িবে তাঁহার স্তব একাপ্ত অন্তরে হাল্পণ ডোজন পৰে কবাৰে সাদৰে ব্রাহ্মণগণে কথাবে পারস ভোজন। সাধ্যমত শুক্লবন্ধ করিবে অর্পণ।। হিরণ্য দক্ষিণা দিবে দ্বিজাতি নিকরে বিদার করিবে পরে ছতি নতি করে।। শ্রীসরক্ষীরে পরে করিয়া বন্দন তাঁহার পরম স্তব করি অধায়ন . **মৌনী হরে নিজ প**রে করিবে ভোজন। শান্তের বিধি এই ত ওহে খবিগণ।। প্রতিমানে শুকুপক্ষে পঞ্চমী দিবসে এরতে পূজা করিবে মুনের হরিখে।। **এইরাপ একবর্ষ করিয়া পুডান।** কপ্লিকে হথা বিধি ব্ৰত সমাপন।। **শুক্ল তণ্ডুলেব ভোজ্য উৎসূর্ণ করি**য়ে। বস্ত সহ দিবে বিপ্রে সানন্দ হৃদয়ে। আরো এক কথা বলি ওন ঋষিগণ। **এই ব্ৰতে উপদেশ দে**য় বেইজন ।। যথাশক্তি পূঞ্জা তার করিবে যতনে নতুবা বিফল সব শাহের বচনে 🗼 সারস্বত ব্রত করে যেই সাধুজন। সবববিদ্যা পারদর্শী সেই জন হয় ।। সৌভাগ্য উদয় হয় নাহিক সংশয়। শান্ত্রের বচন ইহা কড় মিথ্যা নয়। যেই নারী এই ব্রড করে অনুষ্ঠান। তিনকর ব্রহ্মলোকে করে অধিষ্ঠান।। শ্রন্ধা করি ব্রত কথা মেই জন গুনে। বিদ্যাধর পুরে যায় সেজন অডিমে।।

নানাবিধ ব্রডকথা করিনু কীর্ডন পায় ইহা মহাফল করিলে সাধন।। ঋষিগণ এত তনি সুমধুর স্বরে। জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ সনত *কুমারে*। বিধিসূত শুন শুন করি নিবেদন। তব মুখে গুনিডেছি অপুষৰ্ব কথন । কিন্তু এক কথা বলি ওহে মহোদয়। উপবাসে যাবা মাহি ক্ষমাবান *হয়* ।। অনভ্যাসকশে কিবা রোগের কারণ উপবাসে শক্ত নাহি হয় যেইজন। অথচ বাসনা করে উপবাস ফল। কি ব্রত করিবে তাবা বলং সকল।। এত গুনি বিধিসূত কহেন ডখন। বলি ওন মম বাক্য গুহে ঋষিগ্ৰ ।। উপবাসে শশু নাহি যেইজন হয়। বাত্রিতে ভোজন তারা করিবে নিশ্চয়।। ইহাতে ফলেব হানি কভূ নাহি হবে। উপবাস ফল ভাৱে অবশ্য পাইবে। যাহা হোক শুন শুন ওহে ঋষিণণ। আদিতাশুয়ন হুত কবিব বর্ণন।। সপ্তমী যদ্যপি হয় রবিবার দিনে। নক্ষত্র ইইবে হস্তা জানিবেক মনে।। কিন্তা হরে যেই দিন রবি সংক্রমণ। মহাফলপ্রদ দিন শাস্ত্রের বচন।। সূর্যানাম দ্বারা সেই পবিত্র দিবসে। অর্চনা করিবে মূনি উন্না ও মহেশে। অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ উমাপত্তি দিনপতি অভেদাত্মা হন।। রবির অর্চ্চনা যদি ভক্তিভরে করে। শিবের অর্চেনা হয় স্থানিবে অস্তরে । শ্রী সূর্য্যায় নমঃ মন্ত্র কবি উচ্চারণ। হস্তা নক্ষত্রেডে নর হয়ে একমন। উমাপতি পদম্বয়ে অর্চনা করিবে। অক্ষয় পরম কল ভাহাতে পাইবে।

চিত্রাতে অর্কায় নমঃ করি উচ্চারণ। গুহাদেশে পূজা তার করিবে সাধন। পুরুষোক্তমায় নমঃ বলি তার পরে খাডীতে করিনে পূজা জঙবার যুগলে।। বিশাখাতে জান্দেশে ঐ মন্ত্রে পূজন। অনুৱাধা নক্ষতেতে উহাই নিয়ম।। অনুরাধা ক্ষেত্তেউরুর যুগলে। অর্জনা করিবে নর একান্ত ক্ষম্ভরে।। জৈন্টোতে ইন্দায় নমঃ করি উচ্চারণ , গুহাদেশে পৃজা আদি কবিবে সাধন । মূলাতে ভীমায় নমঃ বলৈ ভক্তিভৱে। পুজিবেক কটিদেশে শান্তের বিচারে 🕛 ডুট্টে নমঃ এই মন্ত্র করি উচ্চারণ পুরুষয়িতা নক্ষত্রেতে করিবে পূজন 🅍 নাভিদেশে এই পূজা করিতে ইইবে উন্তরাষাঢ়াতে তথা অন্তরে দ্বর্ণনিবে। পপ্ততুরক্ষায় নমং কবি উচ্চারণ উত্তরামাঢ়াতে পূজা করিবে সাধন । প্রবণা সক্ষতে জীক্ষাংশয়ে নমঃ বলে। পুজিবেক ঞুক্ষিদেশে প্রধাসহকারে ।। ন্ত্ৰীবিকভয়ি নমঃ কবি উচ্চারণ। ধনিষ্ঠাতে কক্ষঃস্থলে ব্যরিবে পৃন্ধন। ভাদ্রপদে শহরয়ে রেষতীতে করে অধিনী নক্ষয়ে পূজা করিকো ঘরে। ভরণীতে বাহদেশে করিবে পূজন। কৃতিকাতে আস্যাদেশে শত্মের বচন। রোহিণীতে পূজা বিধি হয় ওঠাধরে। **দশনে ক**রিবে পূজা জার মৃপবিরে।। পুনর্বসূ*নক্ষ*ত্তেতে সংগ্রনে পূজন। পুষ্যাতে অহাটে খৃজা শান্তের বছন।। পৃকাফা**ন্ধ**ীতে পৃজিবেক নেত্ৰদ্বয়ে উত্তরফান্ধুনে পৃক্তা হয় কর্ণছয়ে। পূজা যদি এইরাপে করিয়া সাধন পাশদি বাপেতে কবে কবিবে পূজন । প্রাশাক্ত্বশ গদা পদ্ম শূল আদি করে। করিবে অস্ত্রের পূজা প্রফুল্ল অস্তরে।। **ঞ্জীবিশ্বেশ্বরায়ঃ নমঃ করি উচ্চা**রণ সবর্হলোমে মস্তব্যেত করিণ্য পুজন।। ব্রতকার্যা এইরূপে করি সমাপন। শালিতখু*লের প্রস্থ* হরিব প্রদান । উৎসৰ্গ করিয়া ভাহা দিবে বিপ্ল করে। ভোজন করাবে বিশ্রে অতি সমাদরে যখাশকৈ প্রদানিবে দক্ষিশকাঞ্চন । তারপর বলি শুন ওয়ে ঋষিগণ।। বিলক্ষণ-শয়া; করি হরি**ষ অন্ত**রে। পাদুকা চঃমর খত্র দর্পণাদি করে 🕡 উৎসৰ্গ কবিয়া সৰ সেই জ্ঞানীজন। বংস সহ ধেনু পরে সাজ্ঞাবে তখন।। হেম শৃঙ্ক রৌপ্য খুর কাংস্য ক্রেণড় দিয়ে। ধেনুরে ভূষিত করি সানক হালয়ে।। ষ্থবিধি মন্ত্ৰ পাঠ করিয়া সূজন। প্রধন করিবে ডাহা বেদের কচন । প্রার্থনা করিবে পরে ফেমন প্রকারে। সেই কথা বলিতেছি সবার গোচরে।। হে আদিত্য ভূমি দেব অতি মহাবান্। অণুনা নিয়মপ্রভু তোমার শয়ন।। কান্তিমান তুমি দেব ভূমিই শ্রীমান। নাহি সমান ভোমার কোথাও খিমান । তোহা ভিন্ন নাহি জানি অপর কাহারে। রক্ষা কর মোরে তুমি সংসাধ সাগরে।। এরাপ প্রার্থনা করি পরেতে সূজন . কবিবে প্রণাম করি শেষে বিসম্ভান। মেই যেই দ্রব্যঙ্গান করিতে ইইবে। বিপ্রের পূহেতে তাহা পাটাইয়া দিবে।। শুন শুন থাইগণ আমার বচন। দান্তিক বিদ্বেষী হয় সেইসথ জন। ভাগ্যদের কাছে এ ব্রড কভু নাহি করে। প্রকাশে দিছির হানি জানিবে অন্তরে।

বেদজা ভকত হয় সেইসব জন। তাহাদের নিকটে ইহা করিবে কীর্তন।। শ্রজাসহ এই ব্রত যেইজন করে। মহাপাপে উপপাপে সেইজন তরে।. যথাবিধি এই ব্রত করিলে সাধন আখ্রীয় বিয়োগ লাহি হয় কদাচন। রোগ শোক দুঃখ মোহ ভাহে নাহি থেরে। পিতৃগৰ মহাতৃষ্ট ডাহার উপরে।। এত শুনি পুনঃ কহে যত মুমিগণ। আহা কি আশ্চর্য্য ব্রত করিনু প্রবণ 👍 পুরুষ দীর্ঘায়ু হয় কি ব্রন্ত করিলে। আরোগ্য লডয়ে ধন কোন হুডফলে।। ধন সম্পদাদিযুক্ত কোন ত্ৰতে হয়। করহ বর্ণন তাহা ওহে মহোদয়।। বিধিসুত কৃহে গুন গুহে মূদিগণ কত ব্রত আছে তাহা কে করে বর্ণন।। জ্বিজ্ঞাসিলে যাহা তাহা অতীব গোপন। তন তন বলিতেছি ওহে মুনিগণ । রোহিণী চক্র শয়ন ব্রতের আখ্যান। বাঞ্ছিত সুসিদ্ধ হয় কৈলে অনুষ্ঠান। চন্দ্রের পবিত্র নাম করি উচ্চারণ। এই রতে নারায়ণে করিবে পূজন। ওক্লগক্ষে সোমবারে একাদশী হলে রেবতী নক্ষত্র কিস্বা পূর্ণিমাতে পেলে। পঞ্চণব্য ও সর্যপ্রেতে করিবেক স্লান , যথাবিধি জ্বপ পরে করিবে ধীমান। তারপর গৃহে আসি নানা উপচারে। শ্রীমধুসুদনে পূজা করিবে সাদরে।। শ্রীহরির নাম গান করিবে কীর্ত্তন ! তারপর শুন শুন ওহে শ্বয়িগণ। পদহয়ে সোমেশ্বরে অর্চনা করিবে ! অনন্তধামেরে জগুরাযুগলে পৃঞ্জিবে । গণেশেরে জানুদ্বয়ে করিবে পুজন অনম্ভের পূজা মেঢ়ে করিবে সাধন 🕫

কামসুখাত্মকে পরে পৃঞ্জি কটিদেশে। শশাস্তকে পৃঞ্জিতে হবে শেষে নাভিদেশে।। ওষ্ঠদ্বয়ে শ্রীদশন প্রিয়ের পূজন। নাসাহ্বয়ে শ্রীঈশানে করিবে আর্চন। নেত্রঘন্তে পদানভে পৃজিবে সাদরে। ছন্দের করিবে পূব্রা তারপর করে। উদার প্রিয়ের পূজা ললাটে করিবে। পুণ্যাধি পতিরে কেশে পৃঞ্জিতে হুইবে। বিশ্বেশ্বরে মন্তকেতে করিবে পুজন। রোহিণী দেবীরে পরে করিবে আহান। এইরাপে ফথাবিধি পুজিয়া সাদরে। ঞ্চলপূর্ণ কুন্তদান দিবে বিপ্রকরে।। যেইসব পুষ্পে চন্দ্রে করিয়ে পুজন। সেই কথা বলিতেছি শুনহ এখন।। কেতক কদস্ব জাতি নীলোৎপল আর। মন্লিকা কয়বী শতপত্র সিদ্ধবার।। এইসব পুঞ্সে চন্দ্রে করিরে পৃজন। এইরাপে একবর্ষ রতের নিরম।। বর্ণশেষে ভোজ্য সব করিয়া সঞ্জিত। বিপ্রের হস্তেতে তাহা দিবেন তুরিত।। সর্শের প্রতিমা করি করিবে পুঞ্জন। বিপ্রকরে সেই মূর্ডি করিবে অর্পণ।। স্বর্লের প্রতিমা যাহা করিবে নিমাণ। চন্দ্ৰের ইইবে তাহা শাল্পের বিধান।। রোহিণীর ঐবাপ মূরতি গঠিয়ে। অর্পণ করিবে তাহা সানন্দ হলয়ে।। এইরূপে ব্রত করে সেই জানীজন। পরকালে চন্দ্রলোকে সে করে গমন 🖽 নারীজ্ঞাতি এই ব্রত কৈলে অনুষ্ঠান। সৌভাগ্য লভয়ে সেই রোহিণী সমান।। ইহলোকে পুত্র পৌত্র সেই নারী পায়। অনন্তকালে মহাসুথে সুরপুরে যায় ৷ পুরাশে ধর্ম্মের কথা অতি মনোহর। শুনিলে পাতক তার হয় বিমোচন।।

ভক্তি করে মেই জন অধ্যয়ন করে। অথবা ষেজন গুনে আনন্দ অন্তরে। কোন পাপ নাহি রহে শরীরে ভাহার জবহেলে ভরে সেই ভব কারাগার।। ভবঘোর তাহে নাহি করয়ে বঞ্চন ডারৈ প্রতিকুল নহে যত গ্রহণণ।। পরুডে হেরিয়া যথা ভূজন নিকর। পলায়ন করি যায় অতি ক্রততর। সেইরূপ তারে হেরি বিপদ নিচয় পলাইয়া यात्र দূরে নাহিক সংশয়।। যাহার মানস রহে ধর্মের উপরে। ধর্মাবোধ সদা রহে যাহার অন্তরে । তারে পরাভব করে সাধ্য হেন কার। ঝিলোক বিষয়ী হয় সেই শুণাধার ,। কিছ্ নাহি ধশ্মবিনা এভব সংসারে। শর্মণতি বর্মাবফু জান্দিবে অন্তরে অভএব গুন মন দিয়ে মুনিগণ। ধর্ম্মের উপরে সদা রাখিবেক মন 🔒 ধর্ম্মরক্ষা করে সদা ধার্ম্মিক জ্রনেরে। ধর্মের সমান নাহি জগত সংসারে।। জিজাসা করিয়াছিলেন যাহা মুনিগণ। সংক্ষেপে সকল আমি করিনু বর্ণন।। এখন শুনিতে জার কিবা বাঞ্চা হয় বল বল তাহা এবে ওচে খবিচয়।। **গর্মের স্থা**ন নাহি জগত ভিতর। ধর্ম্ম-পিতা ধর্ম্ম-মাতা ধর্ম্ম-বন্ধবর।। এধর্ম্ম পাঙ্গন নাহি যেই জন করে সেন্ধন যায় অস্তিমে নরক ভিতরে।। অতএব তদ তন ওচ্ছে মুনিগণ . থুয়োপরি সদা সবে রাখিবেক খন।।





## ভড়াগাদি জলাশয় ও বৃক্ষাদি প্ৰতিষ্ঠা

ধর্ম্মকথা বলি বিধিসূতের মগন। হেরিয়া চঞ্চল যত শৌমকাদিগণ। জিজাসিল ক্ষরিগণ মধুর বচনে। ওহে গ্রড় নিবেদন করি তব স্থানে । ব্যাপি কুপ তড়াগাদি দেব আয়তন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাবিধি করহ কীর্তন।। কিরুপ ঋত্বিক হবে এইসব কাজে। কহ তাহা বিস্তারিক্না আমাদের মাঝে।। যাদৃশ হইকে বেদী করহ বর্ণন। দক্ষিণা কড বা দিৰে ওহে মহান্মন।। किक्तल इंहेर्ड वन श्वादात निर्नग्र। কিবাপ আচার্য্য হবে ওহে মহেদয় এইসৰ বিৰবিয়া করম কীর্তন। গুনিবারে মোরা সবে করি আকিঞ্চন। বিধিসূত এত শুনি কহেন সৃষয়ে। কহিলেন খন খন বলি সবাকারে। তভাগাদি প্রতিষ্ঠার যেরাপ বিধান। কহিব সেসব আমি সৰাকার স্থান।। বেরাগ কীর্ত্তিত আছে পুরাণ আদিঙে। সে সব বলিব কথা সবার সাক্ষাতে। ফুলে আগত হবে উত্তর অয়ন গুড়দিন সেই কালে করি দরশন।। বিপ্রগণ দ্বারা স্বন্ধিবাচন করিয়ে । তড়াগ সমীপে যাবে পুলক হৃদয়ে । চতর্হস্ত বেদী তথা করিবে নিম্মণি। চতু**ডো**ণ হবে উহা শাস্ত্রের বিধান।

7

অপর যোড়শ হস্ত করি পরিমিত -মন্তক করিবে এক জানিবে নিশ্চিত।। চতুৰ্ম্মুখ হৰে উহা গুৱে মুনিগণ। ভারপর শুমশুন করিব বর্ণন।। বেদীর উত্তরদিকে অরত্বি প্রমাণ। মেখলা করিবে এক শাস্ত্রের বিধান 🕕 ধ্বজ্ব পতকাদি দিয়া বেদীরে সাজাবে। প্রতিদিকে দ্বার এক করিতে হইবে . প্লক্ষ বট ভূম্বর অশ্বর্থ শাখায়। ক্সরিবে দ্বার চারি কহিনু সবার।। বেদী মধ্যে ভাষ্ট হোতা ভাষ্ট দারবান। জ্বাপক থাকিবে অষ্ট শাস্ত্রের বিধান।। বেদজ্ঞ হুইবে সূবে আর সূলক্ষণ। জিতেজিয় কুলশীল অভি মান্যভম।। পূর্ণকৃত্ত ত্যম্মপাত্র রতন আসন। মশুপের প্রতি স্তম্ভে করিবে স্থাপন।। যজ্ঞ উপকরণাদি আহ্রত হইকে ৷ অরত্নিপ্রমিত যুপ নিশ্মিত করিবে।। ক্ষীরকা**রে ফলসুল করিবে নির্ম্মাণ**। এইত শান্ত্রের বিধি খ্যাভ সর্বস্থান 🔢 ঋত্বিকগণেরে দিবে কর্ণ বিভূবণ। উক্তম বসন দিবে তুষ্টির কারণ।। খন খন ঋষিণণ বলি তারপরে। তড়াগ প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছা করিলে অন্তরে ।। স্বর্ণমৎস্য স্বর্ণকৃর্ম্ম স্বর্ণশিশুমার। পঠিবে ইত্যাদি জন্তু শান্ত্রের বিচার 🗃 করিবৈক স্বর্ণপাত্র আহ্নে আহ্নণ। এই সব যথা বিধি করি সহলন। ভব্রুবন্ত ভব্রুমাল্য ধরি ফ্রুমান। সকৌষধি জলে পরে করিকের স্নান । পূত্র কলত্রানিসহ পশ্চিম দুয়ারে অবশেষে যাবে ওধু হরিষ অন্তরে।। সেই দার দিয়া যাগমগুপে ঘাইবে। ত্রী ভেরী নানা বাদ্য বাজিতে থাকিবে।।

মঙ্গল নিনাদ হবে অতি ঘনখন। তারপর গুন গুন ওহে ঋষিণ্ণ ।। পঞ্চবর্ণ ভাঁড়ি দারা যোল কোণ করি। মণ্ডপ অকিংবে এক বেদীর উপরি। তার মাঝে গ্রহ আর গ্রহপতিগণে। স্থাপন করিবে সাধু বিহিত বিধানে ৷ এইরূপে ব্রহ্মা বিষ্ণুদেব মহেশ্বর স্থাপন করিতে হবে শান্তের বিচার।। দ্বার রক্ষা হেতু পরে সাধু যজমান। বরণ করিবে দ্বিজে শান্তের বিধান 🕝 অবশেষে আচার্য্যের করিয়া বরণ। বেদীপুর্বের্ব করিবেক বহবুচ স্থাপন।। দুইজন বহবুচেরে স্থাপিত হইবে। যজুবেবদী দুইজন দক্ষিণে থাকিৰে। পশ্চিমে সামগ দুই করিয়া স্থাপন। উত্তরে আথর্ব্ব দৃই সুপেরে তথন 🔢 দক্ষিণ ভাগেতে পরে উত্তরাস্য হয়ে। বসিবেক যজমান সানন্দ হাদরে। ঋত্বিকগণেরে পরে কহিবে বচন কর সবে বেদপাঠ ওহে মহান্সন্।। যজ্ঞ কার্য্য কর সবে বিহিত বিধানে। ভাপকগণেরে পরে কহিবে বদনে। আপনারা জপ কার্য্য কর আরম্ভন এই রাপ নিবেদন করিয়া প্রবণ। জপ কার্য্যে জাপুকেরা নিযুক্ত হইবে। যজমান হোম কার্য্য দামাধ্য করিবে । চারিদিকে হোতাগপ বসিয়া তখন। বিধি অনুসারে হোম করিয়া সাধন।। জ্যেষ্ঠ সামশেরা সবে হরিষ অন্তরে। বৈরজাদি সৃক্ত পাঠ করিবে সাদরে।। করিবেক সামবেদী যত দ্বিজগণ , বৃহৎ সোম রথস্তর সৃক্ত অধ্যয়ন । অথবর্ব বেদজ্ঞগণ হরিষ অন্তরে। শান্তি পৌষ্টকাদি সুক্ত পড়িবে সাদরে। পুর্বাদিনে অধিবাস করার কারণ। গোকুল ইইতে মাটি করি আনয়ন । বেদী মধ্যে সেই মাটি নিক্ষেপ কৰিবে রোচনা চন্দন চারিদিকেতে স্থাপিবে।। সিদ্ধার্থগুগ গুলু আদি করি আনয়ন চারিদিকে দেইসব করিবে স্থাপন। হোম আদি যথা বিধি সমাপিত হলে ভড়াগ **স্মীপে** বাদ্য সহ বাবে চলে .। স্বৰ্ণ অলঙ্কানে এক গাডীরে ক্সুজায়ে ঞ্চলমধ্যে সেই গাভী দিকেক নামায়ে। সেই খাভী ভারপর করিবে প্রদান। বিপ্রের করেতে উহা শান্ত্রের প্রমাণ।। মৎস্য কুর্ম্ম আদি পরে করিয়া গ্রহণ। **फल महश्च फिरव स्थित गाञ्चद वहन।।** महानदी প্রভৃতির সলিল আন্টো। জনমধ্যে দিবে ফেলি সানন্দ হৃদয়ে। দহল রাদার্শে পরে করাবে ভোজন। অষ্টোত্তর শত কিম্বা না হলে সক্ষয়। এইরাপে কর্ম সাস করিবে ধীমান , ব্রনিনু সবার পালে শান্ত্রের বিধান । বাপীকৃপ পৃষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিতে। এইরূপ বিধি আছে জ্বানিবেক চিতে । ভড়াগ প্রতিষ্ঠা আদি করে ষেইছন। অনম্ভ ফলের ভোগী হয় সেইজন । তড়াগে ফ্রন্সি জঙ্গ রহে গ্রীত্মকালে। অগ্নিষ্টোম কল হয় জানিবে সকলে ।। শরৎকালে জল যদি রহে বিদ্যমান। मंख मरा रून रहा मास्त्रत क्षमान 🕩 হেমন্তে শিশিরে কিয়া জন যদি রয়। বান্ধপেয় তুল্য ফল হইবে নিশ্চয়।। যদাপি সলিক থাকে বসপ্ত সময়ে অপ্তেধ ফল হয় জানিবে হলুয়ে 🔻 ভড়াগ প্রতিষ্ঠা আদি করে কেইজন। সেই স্কন ব্রহ্মস্রোকে করয়ে গমন।।

মেই স্থানে অন্ধ কাল করে অবস্থিতি 🛚 সুরপুরে ভারপর করয়ে বসতি। চিবদিন সূরপুরে করে অবস্থান। ভবডোরে নহে বন্দী সেই মতিমান।। এভ শুনি ঋষিপৃণ করে পুনরায়। বিধিসূত তন তন নিবেদি ভোমার বৃক্ষের প্রতিষ্ঠা করে কিরূপ বিধানে। সেই কথা কহ শ্রন্তু মোদের সদনে বৃক্ষের প্রতিষ্ঠা করে যেই সাধুক্ষন। পরকালে কিবা ফল করহ কীর্তন।। এত শুনি বিধিসুত সুমধুর স্বরে। কহিলেন শুন শুন বলি সবাকারে।। পাদপ প্রতিষ্ঠ' বিধি করিব কীর্কুন। মন দিয়া শুন সূবে গুহে ঝবিগণ 🕦 তভাগ প্রতিষ্ঠা হয় যেরূপ বিধানে। পদ্দপ প্রতিষ্ঠা হবে সেরূপ নিয়মে।। প্রভেদ আছরে যাহা ওহে কবিগণ। ক্ৰমে ক্ৰমে সেইসৰ কৰিব কীৰ্ত্তন।। যথা বিধি বেদী অগ্রে করিয়া নিম্মাণ। নানা ছব্য আয়োজন করিবে ধীমান।। ন্নান করি গুদ্ধ মনে প্রথমে গ্রাহ্মণে স্বৰ্ণ বহু দিয়া পূজা করিবে বিধানে । গদ্ধ অনুজেপনাদি করিবে প্রদান সবের্বীবধি **জলে বৃক্ষে করাইবে** স্থান। বৌত বন্ধ দারা পরে করিয়া বেষ্টন। পৃষ্প মাল্য চন্দনেতে সাজাবে তথন।। সৃচিদারা কর্ণনেখ করিতে হইবে। কাঞ্চন শলাকাযুক্ত কুণ্ডল পরাবে। ভাটটি সর্গের ফল করাবে গঠন। বৃক্ষেতে লম্বিভ ভাবে করিবে স্থাপন।। তাম্রগারে ধূপ আদি করিবে প্রদান। উন্তম তগ্ওলু দিবে ব্রতী মতিদান : একএক ধান্যপূর্ণ কলস লইয়ে প্রতি বৃক্ষতলে দিবে সাক্তর হাদরে।।

**সেই কুন্দ সুশো**ভিত কবিবে কসনে। গন্ধ আদি দিৰে তাহে বিহিত বিধানে।। অপরাহেন দেই সব করিয়া পুজন। বিলয়ে করিবে যত ছিছে নিমন্ত্রণ।। বৃক্ষবরে অধিবাস করিতে হইবে। **অবিবাস লোকপালগুলারে করিবে।** প্রাতঃকালে পরদিন ব্রতী যজমান। করিবৈক শুক্র বস্ত্র অঙ্গে পরিধান : বৃক্ষতলে ধেনু এক করিবে স্থাপন পয়স্থিনী অঙ্গে দিবে নানা বিভূষণ।। সুবর্ণ মৃকুট দিবে তার শিরোপরে। স্বৰ্ণ শৃঙ্গ কাংস্য ক্ৰোড়ে সাজাবে ভাহাৱে।। উত্তর মুখেতে খেনু করায়ে স্থাপন। উৎসর্গ করিবে মন্ত্র করি উচ্চারণ।। গীত বাদ্য নানারূপে হবে চারি ভিতে বেদপঠি করিবেক হর্ববিত চিতে । <del>কুডজলে বৃক্ষেপরে করাইবে মনে।</del> বেস্টন করিবে শুক্ল বন্ধ্রেতে ধীমান : মৎস্যাদি আমিব দ্বারা বলি দিতে হবে। যথাবিধি তারপর আহতি অর্পিবে। যৃতসহ কৃষ্ণতলে হোমের বিধান। পলাশ সমীধে হোম কবিবে ধীয়ান। মঞ্চবিধি এইরয়পে করি সমাপন। দক্ষিণা বিভব যত করিবে প্রদান।। দ্বিত্তপ দক্ষিণা দিবে আচার্য্যের করে। প্রণামাদি দারা ভূষ্টি করিবেক পরে।। পাদপ প্রতিষ্ঠা করে যেই জ্ঞামীজন। ইহলোকে সুধে সেই করয়ে যাগন।। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তার অবশ্যই হয়। অন্তকালে স্বর্গে যায় নাহিক সংশর।। **সমাহিত হয়ে বৃক্ষ করিলে স্থাপন।** বাস তার **মর্গলোকে শান্তে**র বচন।। তিনশত ইন্দ্ৰপাত যত দিনে হয়। **স্বর্গেতে তাবং দেই** রহিবে নিশ্চয়।।

উৰ্দ্ধ তিন অধঃ তিন পুৰুষ লইয়ে মোক্ষভাগী হয়ে শেষে জানিবে হদয়ে। পাদপ\* প্রতিষ্ঠা বিধি শুনে ষেইজন। অথবা বিধানে যেই করে অধ্যয়ন । বাস করে ব্রহ্মলোকে সেই সাধ্যতি। দেবশণ তার পূজা করে নিতি নিতি ।। পাদপ প্রতিষ্ঠা যদি করয়ে পুরুষ। অপুতের পুত্র হয় বেদের বচন।। পরম ধার্মিক হয় সেই পুত্রবর। যশেতে পৃরিত হয় দিক দিগন্তর।। অশ্বথ প্রতিষ্ঠা করে যেই জ্ঞানীজন। মহাফল পায় সেই বেদের বচন।। সেই অর্থবান হয় নারায়ণের বরে। শোক নাহি বহে প্রভূ তাহার শরীরে।। বটবৃক্ষ প্রতিহাতে যজ্ঞ ফল হয়। নিম্ববৃক্ষ আয় বৃদ্ধি শাস্ত্রে হেন কয়।। চম্পক প্রতিষ্ঠা করে যেই জ্ঞানীজন। স্বর্ণব্যসী হয় সেই বেদের বচন । দাডিম্ব প্রতিষ্ঠা যদি ভক্তিতে করে। ভার্যালাভ করে সেই মেন অতঃপরে। উড়ুসর প্রতিষ্ঠাত্য যেই জ্ঞানীজন , পার্ব্বতী ভাহার প্রতি পরিতৃষ্ট হন।। শিংশপা প্রতিষ্ঠা যদি এক মনে করে তুষ্ট হয় অন্সরারা তাহার উপরে।। কুন্দবৃক্ষ প্রতিষ্ঠাতা হয় থেইজন। তার প্রতি গদ্ধকেরা পরিভৃষ্ট হন।। বিভীতক প্রতিষ্ঠাতা যেই মহামতি। দাস বৃদ্ধি হয় তার বেদের ভারতী।: কন্দুল প্রতিষ্ঠা যদি করে কোন জন। দাস ক্ষয় হয় তার শাস্ত্রের বচন।। তালবৃক্ষ প্রতিষ্ঠাক্তা যেই জন হয়। পুত্র নাশ হয় তার বেদে হেন কয়।

<sup>•</sup> পাদপ— বৃক্ষ।

বকুলে বংশের বৃদ্ধি শাগ্রের বচন
মারিকেলে বছ ভার্যা। পায় জানীজন ,
দ্রাক্ষাতে সুন্দর অঙ্গ জানীজন পায়।
কেনীবৃদ্ধে রতিলাভ কহিনু সবায়।,
কেনীবৃদ্ধে রতিলাভ করে কোনজন
ভার সবর্তনাপ হয় শান্তে কিন্তন।,
বিত্তিকে ব্যাতিলাভ বেদে হেন কয়।
বিলনু সবার পাশে ওহে অঘিচয়
ভিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহা ক্ষমিণা।
সধার পাশেতে তাহা করিনু কীর্তন।,
এখন গুনিতে বাস্থা জার কি বা হয়,
বল তাহা প্রকাশিয়া কহিব নিশ্চয় ।
পুরাণে ধর্মের কথা তাতি মনোরম।
গুনিলে ভঙ্জি ভরে পাপের মোচন।।



সৌভাগ্য শয়ন ব্রত

বিধিসূত কহিলেন শুন ঋষিণণ।

বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা কথা করিলে এবণ।।
সনত কুমারে করে যন্ত ঋষিণণ।
শুন শুন বিধিসূত করি নিবেদন।
সৌভাগ্য শয়ন ব্রত শুনেছি প্রবণে
বিস্তার করিয়া দেব কহ স্বা স্থানে .;
এত শুনি বিধিসূত কহেন তথন।
জিজ্ঞাসা করিলে বটে প্রশ্ন মনোর্ম
শুন শুন সেই কথা কহিব স্বারে
সেই জনুত্তম কথা জানিবে অন্তবে ।
প্রলয় পূবের্বতে যবে হইল ঘটন।
সৌইকালে দশ্ধ হয় অধিল ভূবন।

ভূলোকাদি সর্বাল্যেকে দক্ষীভূত হলে। সৌভাগ্য একত্র হয় জানিবে **অ**ন্তরে। সেই সেই লোকবাসী ছিল যতজন সবার সৌভাগা হয় একত্র তখন।। একত্র ইইরা গেল বৈকৃষ্ঠ নগারে। আবস্থিতি করি রহে হরি বৃক্ষেপরে। কিছুকাল এইরূপে অতীত হইল। সৃষ্টির সময়ক্রমে আসিয়া পড়িল । তখন সোভাগ্যবাশি বহিং শিখাকারে। পিঙ্গল বরণ হয়ে বিশ্ব আলো করে । বিভক্ত হইয়া পরে করয়ে গমন। অন্যুত আকারে ব্রহ্মা বিষ্ণুর সদন। বিষ্ণুর নিকটে যাহা উপনীত হয় রত্বরূপে পবিণত সেই সমূদয়। ধরতেলে বত্তরূপে কবিল গমন। শুন শুন তার পুর ওহে ব্যবিগণ 🕫 সৌভাগ্য আছিল যাহা ব্রহ্মার গোচরে গমন করিল দক্ষ প্রজাপতি পরে। সেই হেডু দক্ষ হৈল মহাবলখন। ক্রপলাবণ্যাদি পায় আর যে বিজ্ঞান যাহা কিছু অবশিষ্ট সৌভাগ্য আছিল। তাহা হতে মহৌষধ সকলি জন্মিল। কিছুকাল এইক্সপে অতীত হইলে সৌভাগ্য ছিল যতেক দক্ষের শরীরে। সতী কন্যা তাহা হতে লভিল জনম। শঙ্কর করে ভাহাকে পক্নীতে বরণ। সে সব শুনেছ পূর্ব্বে ওচ্ছে ম্বরিগণ। অধিক বলিয়া আর কিবা প্রয়োজন ।। যেই কেহ নরনারী সতী সেবা করে। সেই মহাকল পায় জানিবে অন্তরে।। সতী আরাধনা যদি করে কোনজন। সৌভাগ্য লডয়ে সেই শান্তের কলে। এন্ড শুনি ঋষিবর কছে পুনরায়। বিধিসূত ওলতন নিবেদি ভোমায়।।

কাত্যায়নী আনাধনা করহ কীর্ডন। শুনিবারে সবে যোরা করি আকিঞ্চন।। এত শুনি বিধিসৃত কহেন তথন। ভন ভন ঋষিলণ কবিব বর্ণন।। বাসন্তী তৃতীয়া ভিথি হবে যেইকালে। পৃষ্ণাহেনতে তিল স্নান করিবে সাদরে। ফলমূল সানাবিধ করি আহ্রণ ধুপ দীপ নৈবেদ্যাদি করি আয়োজন।। মহেশ সহিভ পূজা করিবে স্তীরে। বলিব বিধান সব শুনহ সাদবে । স্বৰ্ণ প্ৰতিমাকে অগ্ৰে করাইবে সান। পঞ্চগব্যে গন্ধেদকে এইত বিধান।। কোটিচন্দ্ৰ সমতুল্যা দেৰীরে তখন। হুদর আকাশে সাধু ধারিবে চিন্তন । ভারপর পান্দ্রয়ে পৃজ্জিবে পার্ববতী। শিবাকে পৃক্তিবে ওল্ফে এতী মহামতী। ভঙ্যান্বরে রুদ্রাণীরে করিবে পৃঞ্জন। জানুযুগ্মে বিজয়ারে করিবে অর্চন।। কটিতে কোটিনীপূজা করিতে *হ*ইবে। শূলপাণি মহ পূজা অস্তরে জানিবে । **মঙ্গলাকে উদরেতে করিয়া পুক্ত**ন। ঈশানীরে স্তন্দ্রয়ে করি আবাহন।। সব্বব্যি সহিতে পূজা কবিবে ঈশানী : **কঠেতে চিগায়া সহ পু**জ্ঞিবে *বু*ল্রাণী ।। ত্রিপুরনাগিণীপূজা গ্রীবাতে করিবে। কর্ত্বয়ে অনস্তারে পুঞ্জিতে ছইবে।। कानानम श्रष्टा भृष्टा गरुषस्य হয় . ত্রিলোচন সহ উহা শান্ত্রের নির্ণয়। সৌভাগ্যভরণা পূজা ভূষণে করিবে। শক্রের প্রমাণ ইহা অন্তরে জানিবে।। অশোকবন খাসিনী সম্পত্তি দায়িনী। ওষ্ঠানরে পূজা তাঁর শুন যত মুনি। চন্দ্রমুখন্ডীকে পূজা করিবে বদনে। স্নায়ু সহ তাই পৃন্ধা শান্ত্রের বিধানে।

ভীমোগ্রভীমরূথিণী পরেতে পূজন। স্বরাম্বা সহিতে শিরে শান্তের বচন।। তারণর অন্তমূর্ত্তি দেব মহেশ্বরে। বিধা**ণে করিবে পূজা কহিনু সবারে।**। নীবার কুড়ুম ক্ষীর নীর দ্বারা পরে বলিদিবে সেই স্থানে জানিকে অন্তরে । পরদিন প্রভাতেতে কবি গারোখান যথাবিধি প্রাতঃ কৃত্য করি গ্রাতঃন্নান।। গুদ্ধাচারে জপ আদি সমাধা করিবে। ব্রাক্ষণ-দম্পত্তি গরে সামরে আনিবে । বস্ত্র মাল্য আদি দিয়া করিবে পুজন তারপর মহেশ্বরে করি আবাহন।। পর্য্যন্থ উপরে পরে হর পার্বাতীরে। শরন করাবে ব্রতী অতি ভক্তিভরে।। বৃষ সহ প্রাভী সহ সে প্রতিমাদ্য। বিপ্রেৰ করেতে দিবে শান্ত্রের নির্ণয়।। প্রতিমাসে গুরুপক্ষে দ্বাদশীতিথিতে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু পৃ**জিবেক** ভক্তিযুত চিতে .। মহালক্ষ্মী পূজাত্রতী করিবে সাধন। একবর্ষ এইরূপ জানিবে নিয়ম।। সৌভাগ্য শয়ন ব্রক্ত ইহারেই কয়। সৌভাগ্য আরোগ্রেফ শান্তের নির্ণয়।। দশ অউ কিম্বা সপ্ত ব্য়স ধরিয়ে , এই রত *করে সেই <mark>আনন্দ</mark> হাদা*য়ে।। সিদ্ধ হয় মনোবা**ঞ্ছা** জানিবে তাহার। অযুতেক কন্ধবাস সুরপুরে তার।। অমরগণেরা পূজা করে সেইজনে। সেই পায় নিজ্যানন্দ নিজ মনেমনে। বিধু**ুলোকে ব্রহ্মলোকে শক্তর গোচরে**। যাইতে পারে সে জন ইচ্ছা অনুসারে।। বালক বালিকা আব নর কিস্তা নারী ( এই ব্রতে সবে হয় সম অধিকারী।। ইহার মাহাস্থ্য কথা যে করে কর্ণন। অথবা একান্ত মনে করয়ে শ্রবণ।।

কিস্বা উপদেশ দেয় এ ব্ৰত কবিতে বিদ্যাধর হয় সেই জানিবেক চিতে । স্বর্গে বাস বহুকাল করে সেইজন। শায়ের বচন মিখ্যা নহে কদাচন । পৃবৰ্বকালে উমাসতী একই অন্তরে ভক্তিভাবে এই ব্রত অনুষ্ঠান করে।। তাঁরে দেন উপদেশ দেব পঞ্চানন। কহিনু স্থার পার্টে ওচ্ছে ঋষিগণ। ইহার যতেক ফল কে বর্ণিতে পারে অনন্ত অনন্তমূখে বর্ণিবারে নারে । আরো এক রত আছে ওয়ে খারিগণ। রম্ভা তৃতীয়ার ব্রড অতি অনুন্তম। ডাহার বিধান বলি গুনহ সকলে। খনিলে পাতক পূঞ্জ চলি বায় দুরে।। পার্ববতীর প্রীতি হেতু দেব পঞ্চানন। তাঁর পাশে এই ব্রত করেন কীর্তন।। মাৰ্গ**ীৰ্ষে শুক্লপক্ষে** তৃতীয়া দিবসে। প্রাতঃকালে পাত্রোখান করিয়া হরিয়ে । দন্তধাবনাদি কার্য্য করি সমাধান **শুদ্ধজন্তে** যথা বিধি করিবেক স্লান।। ডদন্তর নিতাক্রিয়া করি সমাপন ভক্তি ভরে উপবাস কবিবে সাধন।। নিয়ৰ কবিয়া পরে সংকল কবিবে সেই কথা শুমক্তম বলিতেছি তলে।। শ্রবণ করহ দেবী করি নিবেদন আমি বর্ষাবিধি এই করিনু নিয়ম।। প্রতি মাসে তৃতীয়াতে উপবাসী হয়ে করিবে ব্রতের কাজ সানন হলায়।। পর্যদিন যথাবিধি করিকে পারণ। অনুগ্রহ মমোপরি কর বিতরণ।। নিবির্বন্ধে আমার ত্রত ফেন সিদ্ধ হয় চাহি আমি এই ডিক্ষা হওগো সদর। এরূপে সংকল করি পরে সাধৃজন। **নদীতে** কিংবা তড়াগে করিবে গমন।.



তারপর **মাধ্বর্দাসে** তৃতীয়া দিবসে। পাব্ধতীর পূজাত্তত করিবে হরিবে।। সুদেবী নামেতে হবে দেবীর পুঞ্জন। এইত শান্তের বিধি ওচে কষিগণ।। য়াত্রিতে গোময় মাত্র করিবেক পান। সবাপাশে বলিলাম এইত বিধান।। প্রাতঃকালে নিডাক্রিয়া করি সমাপন। ব্রাব্দণগণেরে ব্রতী করাবে ভোজন। সু**কর্ণ দক্ষিণা দিবে দ্বিজান্তি নিক্**রে। শান্তের বিধি এইত কহিনু সবারে। সুদেঝীরে এইরাপে করিলে পূজন বিৰুপ্ৰলোকে চলি যায় সেই জ্ঞানিজন। শিবের সাসুজ্ঞা পায় নাহিক সংশয়। রতের **মাহস্থা কভু অন্যথা** না হয়।। তারপর ফাল্পুনে তৃতীয়া দিবসে। করিবে দেবীর পূজা মনের হরিবে।। পাব্ধতীরে গৌরীনামে করিবে পুজন। রাত্রিকালে উপবাস রহিবে সুজন।। গো স্ফীর কেবলমাত্র করিবেক পান। এইত নিয়ম আছে শান্ত্রের বিধান।। প্রতিংকালে ভারপর নিত্যক্রিয়া সাবি। শিবভক্ত বিপ্রগণে নিমন্ত্রণ করি । ভোজন করাবে সিদ্ধ তাহা সবাকায়। প্রচুর দক্ষিণা দিয়া করিবে বিদার।। কুমারীগণেরে পরে করাবে ভোজন। কাঞ্চন দক্ষিণা দিবে ওহে শ্বহিগ্ৰ ।। গৌরীপূজা এইরূপে ফা**তু**নে করিলে। বা**জপেয় ফল পা**য় শান্ত্রে হেন বলে। **অ**তিরাত্র যাগ ফল পায় সেইক্সন। শাস্ত্রের বচন মিধ্যা নহে কদাচন।। ঠৈএমনে তারপর তৃতীয়া দিবসে। ডক্তি যুক্ত হতে সিদ্ধ মনের হবিষে।। বিশা**লক্ষ্মী পূক্তা** আদি করিবে সাধন। পার্ব্বতীর পৃঞ্জামাত্র নহে অন্যতম ।।

বাত্রিকালে দধিমাত্র ভোজন করিয়ে। বিধানে ৰহিবে এতী উপৰাসী হয়ে . পরদিন প্রাতঃকালে দ্বিজাতি নিকরে। ভোজন করাবে ব্রতী অতি ভক্তিভরে । কাঞ্চন দক্ষিণা দিকে কুসুখ সহিত। সব্যপাশে বলিলাম শান্তের বিহিত । এইকাপে বিপালক্ষী করিলে পুজন। অতুল সৌভাগ্য পায় সেই জানীজন। বিশালক্ষী ভগবতী হয়ে কুপাবতী নিঃসন্দেহে করে তারে অতি ভাগ্যবতী।। বৈশাৰ মামেতে পরে ওছে ঋষিণণ। সৃতিথি তৃতীয়া যবে দিবে দরশন। ব্ৰীমৃথী নামিকা সেই পাৰ্কাডী দেবীয়ে করিবে অর্চনা ব্রতী শুতি ভক্তিভরে ।। ষ্ঠমাত্র রাত্রকালে করিয়া ভোজন। উপবাসে ববে ব্রতী এইত নিয়ম। প্রতিংকালে নিত্যক্রিয়া সমাপিয়া পরে। ভোজন করায় বিশ্রে অতি ভক্তিভরে।। সুকর্ণ দক্ষিণা দিয়া করিবে বিদায়। কামনা সফল হবে হেন অর্চ্চনায়। বেইজন এইরাপে করাবে পূজন। সিদ্ধ তার সর্বেকাম শাস্ত্রের বচন । জ্যৈষ্ঠমানে তারপর বিবিধ কস্মে। পাব্বতীর পূজা পূন: করিবে বিধানে।। তৃতীয়া দিবসে যবে দিবে দরশন। বিধানে করিবে পূজা ওচ্ছে মূনিগণ i নারায়ণী নামে তারে পৃজিতে হইবে। ভক্তিভাবে নানাবিধ কুসুম অৰ্পিবে।। কেবলমাত্র রাত্রিতে খাইবে লবণ. নিশাকাল উপবাসে করিবে যাপন।। প্রাতঃকালে শিবভক্ত যত বিপ্রগণে। নিমন্ত্রণ করি সবে আনিবে ৰতনে।। ভোজন করাবে সবে নানা উপচার। তাম্বল অর্লিবে পরে ব্রতী গুণাধার।।

## 990

## শ্রীশ্রীশিবপুরাণ

লবণ দক্ষিণা দিয়া করিবে বিদায়। এইড শাস্ত্রের বিধি কহি স্বাকায়। এইরূপে পূজা করে যেই কোনজন পুত্র লাভ হয় ভার শান্তের বচন।। আষাঢ় মাসেতে পরে তৃতীয়ার দিনে। এইক্লপে পার্ববতীরে পৃজিবে বিধানে। মাধবী নামেতে হবে দেবীর পূজন : রাত্রিকালে উপবাস রহিবে সূজ্স। তিলোদক পানমাত্র করিকে নিশায় উপকাসী রবে ব্রতী কহি সবাকার।। ভারপর প্রাভংকালে উঠি ভক্তিভরে। নিত্যক্রিয়া সমা<del>শি</del>য়া একা**ন্ত অন্তরে**।। বিপ্রগণে নিমন্ত্রণ করি ভারপর। ভোজন করাবে ব্রন্তী হয়ে একান্তর।। সৃতৃপ্ত রূপেতে সবে কয়ায়ে ভোজন। কাঞ্চন দক্ষিণা দিবে শাস্ত্রের কচন। অথবা দক্ষিণা দিয়ে গুড় পান করে। এইত শাস্ত্রের বিধি কহিনু সবারে।। এইরূপে মাধবীর করিলে গুলন। শুভ গতি হয় ভার শিবের বচন । শিবের আন্দেশ কভূ মিথ্যা নাহি হয় : ওভলোকে যাবে সেই নাহিক সংশয়।। শ্রাবণ মাসেতে পরে তৃতীয়া দিবসে। ভগৰতী পূ**জা** ন্ততী করিকে হরিছে।। শ্বীনামে অর্চ্চনা তার করিতে হইবে। শান্ত্রের বিধান এই জানিবেক স্ববে।। গোশৃত্র নিঃসৃত্যাত্র জল করি পান উপকাসী বুকে রাচ্যে এইভ বিধান।। প্রত্যেকালে শিবভক্ত দ্বিজাতি নিকরে যথাবিধি পূজা করি অনুরাগ ভরে।। স্বর্ণদান ডিলসহ করিবে স্বায়। কিনর করিয়া পরে দিকেক বিদায়। এই রূপে শ্রীপৃ<del>দ্ধা</del> করিলে সাধন। <del>ইয়নোকে</del> রাজ্যভোগ করে সেইজন।।

পরকালে গোলোকেতে করে নিকসতি। কহিনু স্বার পাশে বেদের ভারতী।। তারপর ভাদ্রমাসে তৃতীয়ার দিনে। পুনণ্চ পুঞ্জিবে ব্রতী বিহিত বিধানে।। পার্বাতীরে ভদ্রানামে করিলে পূজন। বিশ্বপত্ত রাত্রিকালে করিয়া ভোজন।। উপবাসে নিশাপাত করিতে হইবে। শান্ত্রের বিধান এই সকলে জানিবে প্রাতঃকালে বিপ্রগণে কুমারী নিকরে। ভোজন করাবে সবে অতি ভক্তিভৱে । মিষ্ট দ্রব্য নানা বিধ করায়ে ভোজন। রর্ণ বস্ত্র করিবেক দক্ষিণা অর্পণ। এইরূপে ভগ্রার সেবা থেইস্কন করে অতুল সম্পত্তি লাভ সেই ছন করে।। তার কামনা সকল হবে সম্পূর্ণ। শিবের আদেশ মিখ্যা নহে কদাচন। আশ্বিন মাসেতে পুনঃ তৃতীয়াদিবসে : এই নামে গিরিপুত্রী পৃঞ্জিবে হরিবে । তণ্টুলের জন মাত্র করিয়া ভোজন : রাত্রিকালে উপবাসে রহিবে সূজন।। প্রাতঃকান্সে স্নান আদি নিত্যক্রিয়া করে। বিপ্রগণে নিমন্তিয়া আনিবে সাদরে । ভোজন করাবে পরে তাহা সবাকায়। দক্ষিণা অপিয়া সূবে দিকেক বিদায়।। এইরূপে ব্রতকার্য্য কৈলে অনুষ্ঠান। অন্তকালে গৌ রীলোকে সে করে প্রয়াণ।। পূজিত হইয়া তথা করে নিকসতি। কভূ মিথ্যা নহে ইহা শিবের ভারতী।। কার্ত্তিক মাসেতে পরে তৃতীয়া দিবলে। করিবে পুনন্দ পূজা মনের হরিষে।। এই নামে পক্ষোন্তবা করিবে পুজন। পাৰ্কতীর পূ**জা মাত্র** নহে অন্যতম। পঞ্চপ্ৰ ক্লাত্ৰিকালে ক্লিবেক পান ছাগরণ করি রবে এইভ বিধান।।

প্রতিংকালে শুদ্ধাচারে গায়োখান করে। বিপ্রগণে নিমন্ত্রিয়া আনিকেক ঘরে।। কুমারীগণেরে পরে করি আনরন। সবার বিধানে ব্রতী করাবে ভোজন।। একাপে ঘাদশমাস ব্রত হলে পরে। যথাবিধি উদ্যাপন করিবে সাদরে।। নানাম্ব্য সাধ্যমত করি আহরণ। সেইসব বিপ্রগণে করিবে অর্পণ।। শ্বেতচ্ছত্ৰ কমগুলু আসন লইয়ে। বিপ্রগণে দিবে যাহা প্রফুল্ল হাদয়ে।। পাদুকা দর্পণ আদি করিবে প্রদান যক্ত-উপবীত দিবে শাস্ত্রের বিধান।। তারপর নানাবিধ উপচার দিয়ে। করিবে উমাব পূজা সানন্দ হৃদয়ে।। মহেশ্বরে পৃজিবেক হয়ে একমন। এইত শান্ত্রের বিধি ওহে খাষিগণ।। নৈবেদ্যে মোদক পৃষ্পমাল্য করি আদি। নানাপ্রব্য দিবে ব্রতী করিবা ভক্তি।। বীঙ্গপুর বৃতপক্ক লড্ডুক অর্পিবে। দাড়িম ও নারিকেল ভক্তিভরে দিবে। নানা দ্রব্য এইকপে করিবে অর্পণ। শশ্ব আদি বাদ্য ধ্বনি হবে ফন্ফন 🕫 বেদশব্দ ভারপর উচ্চারণ করি।। আরতি করিবে পরে অভিভক্তি করি।। রম্ভা তৃতীয়ার ব্রত এইরাপ হয়। ইহাতে অনন্ত ফল নাহিক সংশয়।। ত্রত করে এই রূপে যেই সাধুজন। দেবগণ তারে সদা করেন পূজন।, ভূমিতলে এই ব্রত যেই জন করে। কল্পকোটি রহে সেই সুখে সুরপুরে।। শিবের সাযুজ্য পরে পায় সেই জন ইহাতে সন্দেহ নাহি শান্ত্রের বচন।। রম্ভাসতী এই ব্রক্ত সর্বব্য আগে করে সেই হেতু এই নাম হয়েছে সংসারে ।

ষোণিনীরা এই পূজা করিয়া সাধন। পাবর্বতীর প্রিয়তফা হয় সবর্বজন। নিরন্তর রহে সদা পাব্বতী সদনে সৌভাগ্য লভিল সবে এই সে কারণে।। অধিক বলিব কিবা ওচে খাবিগণ। পুরাণে ধর্মের কথা অতি বিমোহন।।



বিধির নক্ষ্ম বলে গুন ঋষিপণ। ডডাগ প্রতিষ্ঠা কথা করিলে প্রবণ।। এবে কি শ্রবণে ইচ্ছা বলহ প্রকাশি। সৃষ্টি কাহিনী বলিবারে ভালবাসি ।। ঋষিগপ শ্রবণান্তে সুমিষ্ট কনে। পুনঃ করেন জিল্ঞাসা বিধির নন্দনে।। ভন ভন নিবেদন বিধির সন্দন। তৰ মূখে গুনিতেছি বিচিত্ৰ কথন।। যে'গিনীরা যেই ব্রস্ত করিয়া সাদরে। উমা–প্রিয়তমা হয় যেই ব্রত ফলে।। তোমার মুখেতে তাহা করিনু শ্রবণ। জিজাসি এখন যাহা করহ বর্ণন।। যোগিনীরা সেইসব কিরুপে *জন*য়ে। বর্ণন করহ তাহা সবার সদনে।। ঐসব শুনিবারে করি আকিঞ্চন। বিবরিয়া কৌতুহল করহ বর্ত্বন । বিধিসূত এত ভনি করে ধীরে ধীরে। শুন শুন সেই কথা বলি সবাকারে।। যেমন বলিয়া ছিল দেব পঞ্চানন। দে সৰ বুলিব আমি সৰার সদন।।

বিনয় করিয়া উমা অতি ধীরে ধীরে। কহিলেন সম্বোধিয়া দেব মহেশ্বরে।। নিবেদন করি দেব করহ প্রবণ। ভনিন্ ভোমার মূখে বিধির সদন । যোগিনীগণের জন্ম জানিতে বাসনা। অডএব কৃপা করি বলহ অধুনা।। শ্রবণারে হাসি হাসি করে পঞ্চানন। বিশ্বত হয়েছে প্রিন্নে অগ্রের ঘটন।। স্মরণ করায়ে আমি দিতেছি তোমারে। অবশ্য জানিলে সব উদিবে অস্তরে।। অতি গ্লেপনীয় ইহা অতি পুরাডন। সারাৎসার প্রাৎপর করহ শ্রবণ 👍 মহা প্রক্রয়ের কাল ঘটিল যেকালে। সর্ব্বস্থত্ব বিবন্ধির্ত্তত সংসার ইইলে।। তুমি-আদি পঞ্চতত্ত্ব কেবল আত্মার। ইইল তখন স্থিত কহিনু তোমায়।। মহেশ্বরী শুন শুন আমার বচন। সেইকালে শূন্য হয় এতিন ভূবন। তুমি আর আমি ভিন্ন কেহ নাহি ছিলা ওন ওন তারপর যেরূপ ঘটিলু 🖂 জিল্ঞাসা করিন আমি সহস্যে তথন প্রিয়তমে শুন বলি আমার বচন। আমা হতে তব শক্তি অধিক কি কয়। বিবেচনা করি তাহা দেখহ এখন।। রক্ষাওমওল এই দেখ শুনাকার কুত্রাপি নাহিক স্থান দেখি থাকিবার।। <del>বলহ ভাবিনি</del> এবে বহিব কোঞ্জয়। এহেডু জিজ্ঞাসা করি পার্ব্বতী ডোমায়।। কহেছিলু যাহ্য যাহ্য করি দর্শন বিগত হয়েছে তাহা নাহিক এখন।. সকল জানহ ভূমি ওগো সূলোচনে আমি থাকি যেরাপেতে সংসার করমে। সংস্পর্শ বিহীন হয়ে রহি নিরম্ভর। এইমাত্র ইচ্ছা করে সভত শ্রন্থর।

অবস্থিতি স্থান এবে করহ নির্ণয়। উচিত করহ যাহা বিবেচনা হয়।। আমার এতেক বাকা করিয়া ভাবণ। রোষবশে হলো তব লোহিত লোচন । নিষ্ঠুর বচনে তুমি কহিলে আমারে। প্রবশ কর*হ দেব বলিহে* তোমারে । ষখন যে কোন কার্য্য কর আচরণ আমাতে নির্ভর সব কর পঞ্চানন । আমি ভিন্ন শবরূপে কর অবস্থান তোমার শক্তি এইত ওহে মতিমান।। যোগ্যতা ভোমার কিছু দেখিতে না পাই অধিক বলিব কিবা কই তব ঠাই। কারণ অবস্থাপন্ন বিধাতৃরূপিণী। জানিবে আমারে তুমি গুদ্রে শূলপাণি।। অকার্য্য কিছুই নাহি জানিবে আমার। সতত অঞ্চমা আমি জগত মাঝার।। পরমা রূপেতে আমি আছি বিদ্যমান। কায্যভাবে সমাযুক্তা ওচে মডিমান।। কার্য্যভাব যবে জামি করিয়া আশ্রয়। প্রকৃতি রূপেতে থাকি ওহে সদাশয়। ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আবিৰ্ভৃত হয় সেই কালে। অধিক কিবা বলিব তোমার গোচরে।। এই চরাচর বিশ্ব আমারই মায়ায়। বিনিশিত হইয়াছে কহিনু তোময়ে।। আছে মম দুই শক্তি জানিবে অন্তরে। আবরণ এক আর বিক্ষেপ অপরে।। এই দুই শক্তি বলে সৰকাজ হয়। তব পাশে কহিলাম ওহে সদাধর। তোমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ্ । বজ্ঞাঘাত যেন শিরে হাল নিপতন।। কিছুমাত্র নাহি আর কহিনু ভোখারে। তৃষ্ণী<del>ত্</del>বত হয়ে রহি মৌনভাব ধরে।। আন্তরিক শুঃবভারে হইয়া তাপিত। কিছুকাল মৌনভাবে রহি অবস্থিত ।

তোমার নিগ্রহ হেতু শুন তার পরে। একটি উপায় স্থির করিনু অন্তরে।। পৃথিবীর পশ্চিমেতে করিয়া গমন . নিজ দেহমহল আমি করিয়া গ্রহণ।। তাহ্য দিয়া দৈত্য এক সৃঞ্জিন তুরায় বিকট আকার ভার অতি মহাকায় !! দেখি তারে মহাঘোর হবিষ জন্তুরে। যার নাম দিনু ভারে জানিবে অচিরে।। দৈর্ঘ্যে কোটি যোজন যে তার কলেবর। বত্রিশ লক্ষ বিস্তারে অতি ভয়ঙ্কর।। কোটি সংখ্যা হাত আর উচ্ছান্সলোচন। পঞ্চাশলক্ষ ভার ভীষণ বদন 📙 এইরাপে দৈত্যবরে সৃজন করিয়ে। অষ্ট সিদ্ধ দিনু তারে সানন্দ হইছে।। আমার সদৃশ হলো দানব-রাজন। আসিনু তথন আমি তোমার সদন।। এদিকে দালবপুত্তি বিকট আকারে। উলার্থিব গ্রাস যেন করে একেবারে া আমার মনের ভাব বৃধিরা তখন। আমারে সুধোধি ভূমি কহিলে বচন।। মহাদৈব তন শুন বচন আমার।। জীবহীন দেখ এই জগত সংসার।। আজ্ঞা কর সব পূন: করি দরশন। তোমার এতেক বাক্য কবিয়া শ্রবণ।। হাসিতে হাসিতে আমি কহিনু তোমারে। মহাদেবী ওন ওন একান্ত অন্তরে।। আমার সঙ্গেতে ভূমি কর দরশন। পশ্চিম দিকেতে যাই চলহ এখন।। আমার এতেক বাক্য ভনিয়া ভখনি। পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভূমি হলে অনুগামী।। প্রথমতঃ নানা স্থান করিয়া শ্রমণ পশ্চিমে যাইতে শেষে করিলে মনন ।। প্রথমে নিষেধ আমি করিনু তোমারে। মম বাক্য নাহি তুমি ধরিলে অন্তরে।।

আমার সহিত তৃষি করিলে পমন। সেইস্থানে উপনীত হলে সেইক্ষ**া**। কেদারকেশ্বর তথা আছে বিরাজিত। দৈত্যবর সেইস্থানে করে অবস্থিত।। তোমারে দেখিয়া সেই দৈত্যের রাজন। কামশব্রে অভিভূত হইল তবন।। হত্ত প্রসারণ করি সেই দুরাচার। ভোমারে ধরিতে দৃষ্ট হর আওসার।। কামশরে জক্ষরিও হইরা দুর্জ্জন। তৰ প্ৰতি চাটুবাক্য কহিল তখন।। ভোমারে সম্বোধি কহে সেই দুরাচার। শুন শুন ব্রান্তে বচন আমার ।। এসো মম ত্বা করি অন্তের উপরে। জড়াও আমার হাদি অভি ত্বরা করে 👍 সবের্বশ্বরী হও মম বচনে আমার। অঙ্গদান করি মোরে করহ উদ্ধার।। নিমশ্ব হয়েছি আমি মদন-সাগ্রে। ত্রাণ কর ত্রাণ কর প্রেয়সী আমারে।। তোমারে ছাড়িয়া আমি রহিবারে নারি। পতিভাবে অঙ্গদান দেহলো সৃন্দরী।। এই রূপে চাটুবাক্য কহে দুরাচার। রোবেডে ল্যেহিড হয় লোচন তোমার। কটাক্ষ করিয়া ভূমি ডাহার উপরে। বলিতে লাগিলে প্রিয়ে সুগভীরম্বরে।। বৈতরাজ বলি ওন আমার বচন। দৈত্য অধিপতি তুমি বিদিত ভূবন।। স্বৰ্গভোগী ভূমি দৈত্য নাহিক সংশয়। দেৰগণাপেক্ষা বলি ভূমি ম*হো*দয়।। সর্ব্বসংহারক তোমা করিছি দর্শন। বীর্য্যবান নাহি কেহ তোমার মতন।। আমার প্রতিজ্ঞা যদি সাধিবারে পার। বরণ করিব তোমা দিনু এই বর।। ত্তনহ প্রতিজ্ঞা মম ওহে দৈতারায়। একেএকে সব কথা কহিব তোমার।।



প্রতিক্ষা আমার এই ওনহ এখন। আসার সহিত্তে ধেবা করিকের রব।। আমারে হারাতে যদি মেই জন পারে। করিব বরুর আমি জানিবে তাহারে।। নতবা অপর কেহ নাহি হতে পতি। প্রতিক্তা আমার এই ওহে দৈত্যপতি।। ইথে যদি বাঞ্ছা হয় ভোমার অন্তরে। ত্বরা করি হও ডবে উদ্যত সমরে:। ভোমার এত্তেক বাক্ষ্য করিয়া প্রবল্ । দৈত্যরাজ ঘনখন করয়ে গর্জন ।। প্রদাম জলখিসম খরগর শ্বরে। ছৰ্ৎসনা করিল কড ছানিখে ভোমারে।। রোধবশে করি পরে লেহিড লেচন। উঠিল দানবৰর সমর কারণ।। তখন তাহার ক্লপ দরশন করি। विद्न हरेन् आमि कानिएव जुक्ती ।। তাহারে দেখিয়া মনে হল অনুমন। সংহার করিবে বিশ্ব নাই পরিক্রাণ।। তোমারে ধরিতে সেই দুস্ট দুরক্তন। ধাবিত ইইরা চলে অতি ফাঘন।। কিছু সাধ্য কিবা তার ধরিতে ভোমারে। ধরে ধরে এই ধরে ধরিবারে নারে।। দ্দনবন্ধন্ধ বেগেতে করিছে গ্রহন। **হত্ত"পর্শে চুর্ণীভূড হয় পিরিগুল।**। প্ৰাদাতে কড গিয়ি বিক্তিপ্ত হইয়ে। সবেগে পড়িন সব সাগরেতে গিয়ে।। তদীয় অসের বায়ু বহিতে লাগিল। ব্বলধি মন্তল তাহে উচ্ছসিত হৈল।। মহামায়া শুন গুন আমার বচন। ভোমাকে ধরিতে সেই করেছে গমন।। কিন্ত কিছুতেই নাহি ধরিবারে পারে। পাছে পাছে ধায় গুধু ধরিতে ভোমারে।। ভারপর দুইঞ্জনে বাধিল সমর। নাহি হেরি হেন যুদ্ধ অতি ভয়দর।।

য়ন্দ্র দেখি ভয় **জন্মে আমার অপ্তরে**। স্কলধি সভিতে বিশ্ব কাঁপে থবে থবে।। সেই দুট্ট নানা অন্ত করিল ক্ষেপ্স। সকলি বিষয়ে কিন্তু হুইল তথম।। সেই সব অন্ত পড়ি তোমার শরীরে। ভস্মীভৃত হয়ে পড়ে ছুডল উপরে।। তাহা দেখি ক্রোখডরে দানব-রাজন। ভয়দ্বর তেজেরাশি করে প্রদর্শন। তারপর তন তন আকর্য্য ঘটন। যুদ্ধ হল এই রূপে অতি বিভীবণ। কেহ নাহি সেই যুদ্ধে হারে কিবা জিনে। কোটিকর্য সেই যুদ্ধ চলে অবিরামে।। তাহা দেখি ভয়াতুর হইয়া তথন। যোগবলে সুক্তনু করিয়া ধারণ।। তোমারে আশ্রম করি রহি অভঃপর) ওনহ আকৰ্য্য মাহা মটে ভারপর ।/ কোনরূপে দৈত্য তোমা ধরিবারে নারে। অথবা কিছতে নাহি ববিবারে পারে 🗵 তোমারে বধিতে করে বিবিধ উপায়। আকুল হইয়া পড়ে চিস্কার চিন্তায়।। শরীর বর্দ্ধিত দৃষ্ট করে ভারপরে। বাহ দর্বণ করে ভাগন শরীরে ।। যনে মনে শেষে দুষ্ট করুয়ে চিগুন। যেন্ডপে পারি নারীরে করিব নিধন।। কটাব্দে নিক্ষিপ্ত করি করিব সংহার। এইরাপ মনে মনে ভাবি দুরভার।। বর্ধিত করিতে থাকে নিজ কলেবর। ব্রহাও ব্যাপিল ক্রমে অতি ভর্ত্তর।। কলেবর বৃদ্ধি দেখি দানব রাজন। মনে মনে অতি হাষ্ট হইল তখন।। তোমারে সম্বোধি পরে করে দুরচার গুন গুন মৃষ্টা নারী বচন আমার।। পলয়েন কর ভূমি কি হেতু বলনা , কড় না পুরিয়ে তব মনের বাসনা।।

এখনি তোমারে আমি করিব নিধন। পরিত্রার্গ করে কেবা বলহ এখন।। পলাইতে আর সাধ্য নাহিক তোমার। কটুকথা এইরাপে কহে দুরাচার।। তাহার বচন তুমি করিয়া শ্রবণ। রোষভরে গরজিয়া কহিলে তথন।। শোন শোন মম বাক্য গুরে দুরাচার। অবলীলাক্রমে তোরে করিব সংহার।। জানিতে না পারিস তুইরে আমারে। আমা হতে এই সৃষ্টি জানিবি অন্তরে।। আমাতেই পুনরায় হয়ে যার লয়। আমা হতে রক্ষা পাশ্ল নাহিক সংশর।। **এই যে অথিল বিশ্ব করিছ দর্শন।** আমিই সবার করি লালন পালন।। ম্বগত সংসার স্ব মম মায়াময়। আমা হতে ভিন্ন কভূ কিছুমাত্র নম্ন।। সনাতন ব্রহ্ম যাবে কর বিবেচনা। আমি হই সেই ব্ৰহ্ম তাহা কি জাননা।। জামার মঙ্গল ভাব করহ শ্রবণ। মৃতৃষ্ঠি জ্ঞান পাবি স্বরূপ বচন।। দুষ্টভাবে শিষ্টভাবে যে কোন প্রকারে থেক্সন ভন্তনা করে সতত আমারে।। মেন্দ্রন যেভাবে মোরে করয়ে ভঙ্গন। সেইভাবে তারে ফল করি বিতরণ 🕕 কামনা পূর্ণ তাহার সেই ভাবে করি। এইত মঙ্গলভাব জানিবে বিচারি . <del>অনুত্তম মহাফল জানিবে আমারে।</del> আমার প্রসাদে মৃক্তি পায় সব নরে।। নিকার্ণ খুকড়ি আমি করিরে প্রদান। অভএষ শুন শুন ওহে মডিমান । বছদিন ডুমি মোরে করিলে ভক্তন এই হেতু তব প্রতি সম্ভন্ট এখন।। দৃষ্টভাবে মোরে তুমি লভিবার তরে। বাসনা করেছ দৈত্য আপন অস্তরে।।

তাহাতেও মহাপ্ৰীত হইয়াছি আমি। ত্যেমারে নিরু<mark>খি আ</mark>মি যেন শূলপানি। শিবের সদৃশ ভাবি তোমারে এখন। ক্শেম করিয়াছ আমার কারণ।। এখন আমার রূপ কর দরশ্ন পরম মঙ্গলময় অখিল কারণ। ব্রহ্মানন্দ সেই রাপ অতি মনোহর। দেখার তোমারে তাহা ওহে দৈত্যবর।। সেরাপ পরম<del>পদ</del> জানিবে অন্তরে।। শিবময় সেইরাপ কহিনু তোমারে।। বহুধ্যান করিয়াও যত যোগীগণ। সেইরূপ হেরিবারে না হয় সঞ্চম 🗔 সন্তুষ্ট হয়েছি আমি তোমার উপরে এ হেতু সেরূপ আমি দেশব তোমারে। অবিলয়ে তাহা তুমি কর দরশন। বিলম্বেতে বল আর কিবা প্রয়োজন।। জকম্মাৎ অন্য কেহ আসিবারে পারে। সবার বাসনা হয় তাহা দেখিবারে। কিবা সূর অসুরাদি গম্ববর্ষ কিন্তর। যক্ষরক্ষ পরগাদি পিশাচ অঞ্চর। সকলে বাসনা করে সেরূপ হেরিছে। কিকপে দর্শন হয় সবে ভাবে চিতে।। অতএব শীয় উহা কর দরশন। সেইরূপ কালীরূপ অতি মনোরম। পররক্ষে তাহা ভিন্ন অন্য রূপ নাই। নিগুঢ় তত্ত্বের কথা কহি তব ঠহি।। এত বলি তুমি দেবী ভব-বিমোচনী। দেখাইলে পরমরূপ তুমি সনাতনী।। নিজন্মণ মনে মনে করিয়া চিত্তন। আমি কালী আমি কালী কৈলে উচ্চারণ।। অমনি কালিকামূর্ত্তি ধরিলে আপনি। আহা মরি কিবা রাপ ধ্যান নাই জানি।। কৃষ্ণবর্ণ হোররূপা অভি মনোহর। অবস্থিতি করি মহাকালের উপর।।

মুক্তমালা লোডে গলে জাহা মরিমরি। মৃক্তকেশী হাস্যোমুখী হাতে অসি ধরি।। লোলজিহা ব্দক ব্দক দেখি ভয় হয়। রক্তবর্ণ কিবা ভাহে পোভে নেত্রদ্বয়।। কির্মীট লোভিছে লিরে অতি মনোহর। অমাকলা সম শেগতা অতীব বিমল া তেন্দোরাশি দেহ হতে সদা বাহিরায়। যোররব ঘন ঘন বদনে ভাছায়।। সহত্র সহত্র শিবা চারিদিকে বেড়ি কিবা শোভা রহিয়াছে আহামরি মরি । **শেখিতে পেখিতে ওন অন্ত**ত ঘটন : কালীদহ হতে রুস্থি পড়ে ঘনঘন।। রশ্মিবিন্দু চারিদিকে বিস্তুত হইল। সে রশ্বি হইতে যত যোগিনী ক্ষরিল।। যোগিনীরা কোটি কোটি লভিয়া জনম। চারিদিকে কা**লিকারে বে**ড়িল তথন।। যুদ্ধ লাগি সমুদ্যত তাহারা সকলে। কালীস্তব ঘনঘন বদনেতে বলে 🕫 সূর্য্যসম দীস্থিমতী ফোগিনীর দল। হুংকার হাড়ে খন খন অবিরক্।। অপূর্ব্ব সুন্দরী সবে অতি মনোরম সবাকার নঙ্গে শোভা দিব্য বিভূষণ।। যোগিনীরা এইরূপে জনম লডিয়ে। কালিকারে বেড়ি রহে সান<del>ক্ষ</del> হাদরে।। ভাঁহার আদেশ শিল্পে করিয়া ধারণ। আঞ্চাবহ হয়ে থাকে ওছে ঋষিগণ । ৰবিয়াছিলে জিল্ঞাসা বেসব আমার। সেই কথা বলিলাম ওনিলে সবায়।। ভঞ্জি করি যেই ইহা করে অধ্যরন। অপবা একান্ত মনে করয়ে প্রবণ।। পাতক ভাহার দেহে কড় নাহি রয়। সেজন অন্তিমে যায় কৈলাস আলয়।। বিপ্লরাশি তার কাছে না করে গমন। অমরেরা সেই জনে করয়ে পূজন।।

কালীর আশ্রয়ে বহে সদা মহেশ্বর । কেবঃ বুঝে সেই তথ্ব স্বগত ভিতর ।।



বোর দৈতা বৰ

যোগিনীগণের কথা করিয়া বর্ণন। বিধি কহিলেন তন তন ঋষিণণ।। আর কি ওনিডে বাঞ্ছা বল দয়া করে। যাহা ভানি প্ৰকাশ্বির অবশ্য সাদরে।। এত শুনি শাষিকা সুমধুর সরে। জিজাসা করে শুল্ফ বিধির কুমারে।। শুনিনু তোমার মুখে অপুর্বকথন। বলি কিন্তু এক কথা ওহে সহাত্মন। ডারপর ঘোর দৈত্য কিবা কাব্দ করে। সেই কথা কৃণা করি কহ সবাকারে । তাহা ৩নি বিধিসূত করেন উত্তর। বলিতেছি শুন শুন তাপস নিকর।। তারপর শিব কহে পার্বাতী সতীরে। এইরূপে কালীমৃত্তি মহাদেবী ধরে।। দেখীর শরীরে শোভে জগত-সংসার। কত যে ব্ৰহ্মাণ্ড ভাহে নহে বৰ্ণিবার i । *ভ্র*নাণ্ড কত যে শৌভে প্রত্যেক রোমেতে। হেরিলে জান্চর্য্য সব লাগিবেক চিতে।। **মেবীর এতেক রূপ ক**রি দরশন। মৃচ্ছিত হইয়া দৈত্য পড়িল তথন।। দেবীর বদন পদ্ম দর্শন করে। পরিম আদদ লভে আপন অন্তরে।। ব্রহ্মজ্ঞান জনমিল অন্তরে ভাহার। জানিল সে কালীদেবী সার হতে সার ।

করপুট করি পরে দানব রাজন। **দেবীয়ে বিনর বাজ্যে করিল স্তবন**। মমো নমঃ মহাদেবী চরণে ভোমার। ক্ষমা কর অপ্রাধ আমি প্রাচার । না বুবে করেছি সোব শুনগো জননী। ক্ষমা কর অপরাধ ভোমারে নমামি!। পুত্র দোষ মাতা কভু নাহি ওগো লয়। জগতের মাতা তুমি নাহিক সংশয়।। প্রকৃতি রূপিণী তুমি নিত্যা সনাতনী। সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্ত্রী তৃমি গো ভবানী।। তোমার নিমেরে হয় বিশের প্রভায়। তোমার ইচ্ছায় এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়।। প্রকৃতি রূপেতে তুমি ইচ্ছা প্রকাশিলে। দেব নর জীব আদি জন্মে ভূমগুলে । নিদ্রাকার যবে তব হয় উপস্থিত। প্রদায় সেকালে ঘটে জানিষে প্রকৃত।। তুমি বিশেশর প্রিয়া তুমি বিশেশরী। সংসার তারিণীদেবী তুমি বিদ্যাধরী।। এখন সফল হবে আমার জনস। ডব পাদপদ্ম নৈত্রে করি দরশন।। করেছিনু কত তপ জন্ম জন্মান্তরে। **সেই ফলে** তব রূপ নৈহারি নয়নে।। তমি একমাত্র গতি সংসার মাঝার। অধিক বলিব কিবা নিকটে তোমার।। প্রাৎপর ব্রহ্ম তুমি নাহিক সংশয়। তোমার প্রসাদে যায় শমনের ভয়।। তুমি যারে কৃপা কর ওগো ভব্বতী। **পরকালে ভাহার হয় পরম সুগতি**।। তোষার যে রূপ আমি করি দরশন। কার ভাগো হেন রূপ হয় সংঘটন ।। শরণ সইনু দেবী নিকট তোমার। পূর্ব্ব অপরাধ বত ক্ষমহ আমার।। ঈশানি পরমেশ্বরি করি নিবেদন। তোমার চরণে সদা থাকে যেন মন 🛭

একমাত্র মমগতি তুমি সনাতনী আমার অপরাধ তুমি শুনগো জননী।. আহা কিবা তব ভাব বিকার-বিহীন। তোমার কুপায় হয় ভববন্ধ ক্ষীণ!। তমোগণ-পরবন্তী তুমিগো জননী। তেত্যার চরণপরে নতি করি অমি। হেনমতে দৈত্য স্তব করিল যখন। স্তাবে পরিভৃষ্ট দেবী হলেন তখন। রণমাঝে লোলজিহা প্রসাবিয়া পরে। আকর্ষণ করিক্রেন দানব বরেরে। দেখিতে দেখিতৈ ভাৱে করিয়া চবর্বণ। অবিলয়ে রুণমধ্যে করেন নিধন। হাসিতে হাসিতে দৈতা ত্যজে কলেবর। মহাকালী অট্টহাস্য করে নিরম্ভর।। কালীমূর্ত্তি ডেরাগিয়া পূর্বভাব ধরে। ক্সয় কয় ধ্বনি যত যোগিনীরা করে।। পতাকা তুলিয়া সবে গগন উপরে। কালী কালী রব মূখে করে নিরন্তরে 🕩 জন্ম বাদ্য চারিদিকে বাজিতে লাগিল। বিমানে চডিয়া দৈত্য কৈলাসে চলিল।। এইভাবে ঘোর দৈত্য করিয়া নিধন। তারপর মহাদেবী স্থিরচিত হন । এইসব ঘটেছিল অতি পূর্ব্বকালে . বিশ্বরণ হয়েছ কি আপন অন্তরে । ভোমার কথায় ভামি কবিনূ বর্ণন। সেইসব পূবর্বকথা করহ স্মরণ।। এত বলি মহেশর পার্কতী সতীরে। কৈলাসেতে হাসামুধে ফৌনভাৰ ধরে। করিয়াছিলে জিজ্ঞাসা যাহা খবিগুল। সাধ্যমতে তাহা সব করিন বর্ণন।।





## (मचीरमद्द निवसर्गन

সনৎ-কুমার যদি এতেক বলিল। হরিবে সৌনকগণ আনন্দে ভাসিল।। ঋষিগণ এইসব করিয়া শ্রবণ। পুনহ জিজাঙ্গে ওহে বিধির নদন।। পুরুম তাপুরুর্ব কথা গুনিনু প্রবাপে। সন্দেহ আছুৱে কিন্তু কহি তব স্থানে।। দৈত্যদহ যুদ্ধ যবে করে সনাতনী। ভয়েতে কাতর হয় দেব শৃল্পানি।। সেইকালে শিবানীরে করিয়া আগ্রয়।। সৃক্ষ্বতন্ ধরেছিল সেই মহোদয়।। এইকথা ইতিপূর্বের করেছ কীর্ত্তন। ভাহাতে সন্দেহ আছে ওহে মহাত্মন। । দৈত্যবধ হলে পরে দেব মহেশ্ব। কি করিল কোথা গেল কহ ভাতঃপর।, হীরে হীরে এত শুনি বিধির নন্দন। মধুর বচনে কহে ওছে খবিগণ। জিজ্ঞাসা করিলে খাহা বলিব সবারে অন্তুত ঘটনা সৰ শুনহ সাদরে।। শিকারে সম্বোধি করে দেব পঞ্চানন। অভঃপুর প্রিয়ুড্মে করহ শ্রবণ .। ভব দেহ মধ্যে ছিনু লইয়া আশ্রয়। এই রূপ দৈত্যবধ যেই কালে হয়।। সূব্য পর্থেতে পশি দেহের ভিতরে। কি অপুর্ব্ধ দেখিলাম বঞ্জিব ভোমারে।। কভু কোথা সেই রূপ না করি দর্শন। কুঞ্রাপি কাহার মুখে না করি শ্রবণ।।

দেখিলাম কোটি কোটি ব্ৰুকাণ্ড মণ্ডল। সভত শরীর মারে বিরাছে সকল।। অগলা ব্ৰহ্মাণ্ড সেই কে কৰে গ'ল। কত ব্ৰহ্মা কত বিষ্ণু কত পঞ্চানন।। কোটি কোটি মুখ্যন্দা বিরাক্তিত তথায় . কোটি কোটি মূখ বিষ্ণু পুলকিত কায়।। ভাইসিদ্ধি সহ লোডে কত মহেধর। বিচরণ করে সবে শবীর ভিতর।। দেহ মধ্যে এইসৰ করি দরশন। ভয়েতে বিহুঞ্চ হয়ে রহি কত ক্ষা।। रिभृष्ठ रहेन प्रम दूबिवात नाति। আমি কে বিশ্বত হইল ওনহ সুন্দরী । এই চিস্তা মনে মনে করিনু তবন। আমি কেবা কোথা হতে কৈনু আগমন । কেছই জিজ্ঞানা কিছু মা করিল যোরে। कि रुवेन् किया हिन् मा वृक्षि अञ्चात ।। এইভাবে নানাবিধ করিরা চিত্তন। বিশ্বৃত হইনু আমি এতিন ডুবন।। দেহমধ্যে নানা স্থানে বিচরণ করি। তবু কিছু মন মধ্যে না খুঝি শঙ্করী।। এইরূপে কোটি বর্ষ ভ্রমিবার পরে। উপনীত হই আসি হাদয় কমলে।। ভোমার হৃদয় পদ্মে করি আগমন। পরিতৃত্ত হুই তবে তনহ কান।। হ্বদয় কমলে গিয়া দেখিনু নয়নে। কি বলিব কি অপুবৰ্ব না যায় কহনে। দেবিলাম ধর্মালান্ত বিরাজে তথায় সৃখ-মোক্ষরেডু তাহা কহিনু তোমার।। েই হামে জীব আমা করি দরশন। ইন্দ্রিয় সমূহে তথা করে বিচরণ।। বিরাজ করিছে তথা যথেক পুরাণ। সাক্ষোপাঙ্গ অন্তৰ্শস্ত্ৰ আছে বিদ্যমান। হুদেয়-প্রদেশে শোভে অপূবর্বকমল। চারিদিকে শোভে কিবা মনোহর দল ।

পত্র অগ্নে পত্র মধ্যে পত্র-অন্তদেশে। কি দেখিনু কি বলিব তোমার সকাশে।। বিচিত্র বিচিত্র কত করি দরশন। ভডঙ্করী বর্ণবিলী করি নিরীক্ষণ 🗀 তীব্ৰ ভেজোময়ী সেই বৰ্ণবিলী হয় দর্শন করিয়া হয় বিশ্বত হাদর। জ্যোতিষ নিক্লক্ত ছন্দ কমন্ত্রাকরণ। শিক্ষা আদি যত শাস্ত্র করি দরশন ।। অন্য অন্য কৃদ্র–শাস্ত্র আছে বিদ্যমান তথায় বিরাজ করে সদা অবিরাম।। দিব্যতেক্তে সেইস্থান আলোকিত হয়। হেন জ্যোতি নাহি কোথা ভূবনত্রিতয়।। সেই আলোকেতে আমি করি দরশন। কর্ণিকা মধ্যেতে বর্ণপুঞ্জ মনোরম।। সেই সব কর্ণবাশি অতি সমুজ্জ্বল। তেক্ষেতে বিরাক্তে যেন কোটি নিবাকর।। কোটি কোটি চন্দ্রতুল্য অপুর্ব্ধ কিরণ। বর্ণপুঞ্জে শোভা পায় কি করি বর্ণন।। কোটি কোটি মহাবহিং হেন শোভা পায়। জগতের তেজ দেখি হারিয়া পলায়।। ব্রহ্মজ্ঞান সেই স্থানে করি দরশন . সর্ববজ্ঞময় উহা অন্তত দর্শন।। দৰ্বতীৰ্থমৰ উহা সৰ্ব্বপৃণ্যমন্ত। সক্রিশ্ময় উহা ব্রক্ষানন্দময়।। বিরাজ করিছে তথা শাস্ত্রের প্রমাণ। বিশ্যমান আছে তথ্য সাক্ষাত নিৰ্ব্বাণ।। জাগম তথায় জামি করিনু দর্শন 🛚 স্কাসিদ্ধিময় উহা অতি মনোরম।। সক্র্দেবময় উহা সক্র্লোক্ময়। সর্ব্বভোগময় উহা সবর্ষশাস্ত্রময়।। স্বৰ্বমৃত্তিময় উহা সৰ্ব্ববেদময় স্বর্বনিক্ষয় তাত্ত্ে পূর্ণনিক্ষয়।। এই সব অভ্যন্তুত করি দরশন। প্রম আনন্দ হাদে লভিনু তথন।।

অজ্ঞানান্ধ বিদুরিত ইইল আমার। চারিদিকে হেরি আমি অতি চমৎকার।। সূর্য্যোদয়ে অল্পকার কিনাশে যেমন মোহান্ধ বিগত তথা জামার তেমন।। কালীর প্রসাদে আমি শুন বরাননে। সে শাস্ত্র শিথিন আমি অতীব যতনে।, **কিপ্তন্তপুঞ্জেতে পরে করিয়া পম**ন। দেখিলাম যাহা যাহা শুনহ এখন।। বৈশেবিক পাতঞ্জল মীমাংসা ও ন্যায়। সাংখ্য আদি শোভে সব বর্ণপঞ্জময়।। সেই স্থানে এই সব করি দরশন অভ্যন্ত করিনু আমি জানিবে তখন। কর্ণিকার প্রান্তদেশে দেখিলাম শেষে। বর্ণবিলী দীপ্তিমতী অপূর্ব্ব বিকাশে।। শত সূৰ্য্য সম শোভে সেই বৰ্ণবিলী। রঞ্জনকারিণী উহা অতি দীপ্তিশালী।। সেই স্থানে আরো দেখি শোভে আয়ুবের্বদ। বিরাজ করিছে তথা ক্রিবা ভিষম্খেদ্ ।। আমি সেই সব দেখি করিনু অভ্যাস। মনের আঁধার ঘুচি হইল বিকাশ।। দেখিলাম তারপর যতেক পুরাণ। ইতিহাস আদি করি আছে বিদ্যমান।। তখনি সেসব আমি করি অধ্যয়ন লভিনু পরম জ্ঞান হৃদয়ে তখন।। হোমের পদ্ধতি আমি দেখিলাম পরে। বেদাস্ত রয়েছে তথা দিক আলো করে।। বেদান্ত শোভিয়ে কোটি সূর্য্যের সমান। ব্রহ্মতেক্সে পরিবৃত সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান। অচিরে অভ্যাস আমি করিনু সকল। আমার অন্তর হৈল অতীব বিমল।। বর্থপুঞ্জে শেষে আমি করি দরশন। সাম আদি চারিবেদ অতি মনোরম।। সকল শাস্ত্রের হয় প্রমাণ সক্রপ। কি বলিব চারিবেদ অত্যম্ভত রাপ।।

কোটি সূর্যাসম দীন্ডি চারিকে ধরে। কোটি হন্দ্রসম প্রিশ্ব জানিবে অন্তরে। এই সব যথায়ও করি দরশন। তথাপি জানন্দ মন না হয় তখন।। ষত দেখি তত ইচ্ছা হয় বলবর্তী। ত্তন বলি ভারপর ভন গো পার্ন্বতী।। চারিবেদ অধ্যয়ন করিনু তখন। তারপর অন্যদিকে করি দরশন । ক্রমে ক্রমে হই আমি বর্গসদ্ধিময় সবর্গসম্ভাসর ইই অভি জ্ঞানময়।। মেখিলাম ভারপর কালী সমাতনী। কংদেব নয়স্কৃতা ব্ৰহ্ম স্বরাপিণী।। শিবাগনে পরিবৃত্য হইয়া তথন নৃত্য করিছে আনন্দে প্রতি হন খন।। চারিণিকে বেড়ি আছে যোগিনীর দল। তাহারাও নৃত্য করে হবিষে বিহুল।। থাকি থাকি নৃত্যু করি দেবী সনাতশী। তাহা হেরি হাদে ত্রীতি লভিলাম আমি 🔢 দেবীর শ্রীমুখ আমি করি দরশন জিল কমলে পরে করিনু গমন।। বৃষয়ে মধ্যস্থিত আজ্ঞাচক্রে গিয়ে। অবস্থিতি করি তথা সানন্দ জনরে।। ব্ৰহ্মা বিষ্ণু জ্ঞান পথে উপিত ভখন। বলি খন ভারপর অপূর্ব্ব ঘটন।। সম্মূৰে দেখি জমনি দেবী সনাতনী। অবিরাম নৃত্য করে ব্রহ্ম স্বরূপিণী i। ভাঁহার চিবৃক্তয় হইতে তথন স্বেদবিব্দুধয় পটেড় করি দরণন।। সেই বিন্দুদ্বয় হতে ব্রহ্মা নার্যয়ণ। দুইজনে অবিলয়ে লভিগ জনম। দুইজনে জনমিয়া দেবীরে ছেরিয়া পদাইয়া চলি যায় ভয়েতে কর্মপ্রয়া।। নাসারক্ক দিয়া দেকৈ করিল গমন। পিঙ্গলাতে বিধি শিয়া রহিল তর্থন।।

'ইড়াতে গমন করে বিষ্ণু মহামতি। ধেবিলাম এইরাপ শুনহ যুবভি। ইড়া পিক্তভাতে দৌহে করি অবস্থান। রোগল করিতে থাকে আমা বিদ্যমান ।। ঘটেছিল পূৰ্ববিচালে এসব ঘটন . বিস্মৃত হতেছ প্রিয়ে কেন গো এখন।। ব্রহ্মা বিষ্ণু পূইক্সনে দুঃখিত অন্তরে। ইউন্তভঃ বিচরণ দুইজনে করে।। বিষ্ণুর পাথেতে আমি যাইয়া তথন। জ্ঞান মন্ত্র অবিদক্ষে করিনু অর্পণ।। লাভ করি জ্ঞান মন্ত্র বিষ্ণু মহামতি। হইলেন মমতুল্য ওনগো পাবর্বতী।। আহার বামাঙ্গে তিনি রহেন ভখন আমি ওাঁরে সর্বর্যশন্ত্র করিনু অর্পল।। কেবল আগম মাত্র নারি দিনু তাঁরে। বলি ভ্য তারপর কহি যা তোমারে।। তদৰ্শী গরুড়েতে করি আরোহণ। হাষ্টপুষ্ট হতে থাকে বিষ্ণু মহাদ্দন্।। ভারপর ব্রহ্মা পাশে গমন করিয়ে। মন্ত্রজ্ঞান দিনু তারে সানন্দ হাদরে।। প্রম অল্পুত জ্ঞান করিন্ প্রদান। লভিলেন ব্ৰহ্মা ভাহে অতি মহাজ্ঞান।। আমার সদৃশ শ্রমা হলেন তথন। আমার দক্ষিণ অঙ্গে সূত্রে পদ্মাসন।। আন্দেশ আমার লেয়ে বিষ্ণু মহামতি। হপারে যতেক শান্ত দিলেন সুমতি 🕕 পতবাৰ্থ হয়ে তাহে কমল আসন . হাষ্ট পুষ্ট হতে থাকে জানিবে তখন।। আদি শুরু বলি মোরে করেন স্বীকার। আনন্দ লডিহু আমি ছন্তুর মাঝার। খন খন প্রিয়তমে কহি ডারপর। মহানুত্য করি কালী আনন্দে বিহুল।। শতকোটি দিব্য বর্ষ বিগত হুইল তবু নৃত্যে মহাকালী কান্ত না রহিল।

যোগিনীরা সঙ্গে সঙ্গে করিছে নর্তন। শিবাশণ নাচি নাচি আনকে মগন।। নানাবাদ্য চারিদিকে বাজে ঘন ঘন। মহোল্লাস করি দেবী আনন্দে মগন।। অলম্বার কিবা শোডে দেবীর শরীরে। নিক্ষনে নর্তন করে আনন্দের ভরে 🛚 পতাকা শোভিছে কত্ত কে করে গণন। এই সব মহাসুখে করি দরণন। আমি ব্ৰহ্মা বিষ্ণু এই তিন জনে মিলি। নানামতে স্তব বাক্যে কালিকারে বলি। প্রথমত স্তব করে কমল-আসন। শান্ত্রযুক্ত বেদবাক্য করি উচ্চারণ। তুমি শিব তুমি উমা পরমা শকতি। অনন্তঃ নিক্ষলা শান্তি অপূর্ব্ব মূরতি।। অচিন্তা কেবলা শুদ্ধা তুমি দিগখরী। চরাচর ভব হুদে সভত নেহারি । ভোমার শরীরে শোভে ব্রহ্মণ্ড নিচয় , তোমার নিয়মে হয় সৃষ্টি হিতি লয়।। ভৰ তত্ত্ব বৃঝিবারে কোন জন পারে। ত্রিত্তণ অতীত তুমি জ্বানি গো অন্তরে।। সৰ্বান্থিকা বিদ্যা তৃমি সর্বান্থরাপিণী ভোমার চরণে মাডঃ সতত প্রণমি।। করুণা কটাক্ষ কর অধীন উপরে। ভক্তি ষেন রছে সদা তব পাদোপরে।। কোটি বর্ষ স্তব করে কমল-আসন তারপর দেবী তাঁরে কহেন তখন।। বলি শুন হে বিধাতা বচন আমার সক্রেশান্ত জ্ঞাত ভূমি হূদর মাঝার । সৃষ্টিকর্দ্ধ হও তুমি আমার কানে। পুনঃ বিশ্বসৃষ্টি কর মেমন বিধানে।। দেবীর আদেশ পেয়ে কমল আসন। কৃতার্থ হলেন অতি অন্তরে তখন।। তারপর স্তব করে বিফু মহামতি। বলি শুন ওণো দেবী নিবেদি সম্প্রতি।।

কি বলি করিব স্তব আমি যে জজ্ঞান। তোমার কুপায় হয় পরম নিবর্ষণ।: পরব্রহ্মরাপা তুমি নাহিক সংশয়। তব তত্তজানী নাহি কোন জন হয়।। বিকার বিহীন হয় ডোখার বক্রপ . আদি মধ্য জন্ত শূন্য তব দিব্যরূপ 🕕 বোগীগণ একমনে একান্ত অন্তরে। ওক্ষার রাপেতে ধ্যান করয়ে তোমারে ।। সবর্বভূত অন্তরেতে বিরাজ আপনি **ব্ৰিজগতীতলে দেবী তুমি অন্তৰ্য্যামী**। চতুৰ্দ্দশ লোকাত্মক জগদন্ত নাম। সেইরূপে জলোপরি কর অবস্থান। <sub>ন</sub> ডক্তিভরে তবপদে প্রণিপাত করি। প্রমেষ্টি রূপ তব হৃদি মাঝে শ্বরি।। সহস্র মন্তক কভু করহ ধারণ। কভূ সহস্রেক হস্ত হয় দরশন।। অনম্ভ শকতি ধরি আশ্চর্য্য আকারে। শয়ন করিয়া থাক জনের উপরে।। কাল নামে তব দংষ্ট্র অতীব করাল . তাহাতে করহ তুমি জগৎ সংহরে।। আমি প্রণিপাত করি সেই দণ্ডবরে। ক রুলা কটাক্ষ কর অধীন উপরে । একরূপ আছে তব সর্পের আকার। সহমেক ৰূপা তাহে আছয়ে বিস্তার 🔢 অসংখ্য অসংখ্য সর্প চারিভিতে বেড়ি ন্তব করে তোমা যনে দিবা বিভাবরী।। সেইরূপে নমস্কার করি ভক্তি ভরে। করণা কটাক্ষ কব অধীন উপরে ।। অত্যাশ্রুর্যা তব রাপ বর্ণিবার নয়। অব্যাহত তবৈধর্য খ্যাত জগদম।। কিবা স্থব তব দেবী করিব এখন। অধীন উপরে কর দয়া বিতরণ।। ন্তব করে এইরূপে বিষ্ণু মহামডি। কোটি বর্ষ গত হল তন গো পাবর্ষতী।

তারপর সম্বোধিয়া বিষ্ণুরে ভখন গ**ন্ধী**র রবেতে কালী কহেন বচন। ওন ওন মহাবিষ্ণ বচন আমার। বেদ**ভা মন্তক্ত তৃত্তি জগৎ মাঝা**র।। তুমি হও ধর্মজানী গুণের আকর আমার আদেশে তুমি পান অতঃপর 👍 পালক হইয়া কর সৃষ্টির রক্ষণ। সৃষ্টি করিবে পুনঃ কমল-জ্ঞাসন।। দেবীর আদেশ পেয়ে বিকুমহামতি। মানিলেন কৃতার্থতা জানিবে পার্বেতী।। আগম বাক্যেতে পরে আমি পঞ্চানন। নানা মতে কালিকারে করিনু স্তবন।। পরমাধ্যা নিত্যা তৃমি ব্রন্থা স্বাতনী। তব স্তব করিবারে কিবা জানি আমি । নিয়ত রয়েছি তোমা করিয়া আশ্রয়। তব হাদে শোভা পায় ব্রহ্মাণ্ড নিচয়।। তোমার খায়ায় হর ঋগত সূজন। তোমাতেই লয় পায় অখিল ভূকন । এই হেতু পরমাগতি ডোমারেই জানি। অধিক বলিব কিবা ওগো সনাতনী।। আদি খা প্ৰকৃতি তোমা কেহ কেহ বলে প্রকৃত্তি-অতীতা কেহ কহেন জোমারে।। আশ্রয় করিয়া তোমা রহিয়াছি আমি এই হেতু শিবা নাম ধর সনাতনী। অবিদ্যা নিয়ত মায়া মোহ আদি করি তব মায়া বশে হয় ওন গো সৃন্দরী।। সর্ব্ধতেদ বিরহিতা তুমি সর্ব্বক্ষা। অভয় প্রদান কর সবারে এবন ।। স্তব করি এই রূপে কালিকা সভীরে। বিংশ কোটি বর্ষ গড় হল ভার <del>গ</del>রে। তথন সম্বোধি মোরে কহেন বচন। সদাশিব মম বাক্য কবহু প্রকং। আগমেতে বিশারদ তুমি মহামতি। সন্তণ নিৰ্মাম তুমি মহাযোগী অভি ।

ষ্যতএব মমবাক্য কর্ত্ব পালন সৃষ্টি সংহার তুমি হও জ্রিলোচন।। দেবীর আদেশ আমি ধরি শিরোপরে পুনরায় স্তব করি একান্ত অন্তরে 🕫 পঞ্চ কোটি দিব্যবর্ষ পুনরায় যায়। ভারপর মহাকালী কহেন আমায় !। বলি গুন স্দাশিব জামার ব্চন : তোমার স্তবেতে তুষ্ট হয়েছি এখন।। কি বাসনা আছে বল ভোমার অন্তরে। ভাহাই অর্পিব আমি বলহ আমারে। 🕟 এত শুনি আমি ভারে কহিনু তথম व्यन्तः काम वाश्चा मत्र मादि कप्ताहन।। এইমাত্র চাহি ক্ষমি তোমার গোচরে। সদা যেন স্থান পাই চরণ কমলে।। আমার এতেক বাকা করিয়া শ্রবণ মহাকালী মিষ্টবাক্য কহেন তখন। বলি ওন মহেশ্বর বচন আমার। ঘোর নাখা দৈত্য আমি করিনু সংহার।। তব দেহ হতে দৈত্য লাভিয়া জনম। আমার সহিত যুদ্ধ করিল এখন।। যেরাপ সমর কৈল দানবের পতি। হেন ফুদ্ধ নাহি হেরি ওহে পতপতি।। কোটি অংশ এক অংশ একপ সমর। কে করিবে মম সনে ওহে মহেশ্বর।. মহিষ-অসূর নাম হইবে তাহার ভদ্রকালী রূপে তারে করিব সংহার।। সেইকালে বামাসুষ্ঠ তোমার হৃদরে। স্থাপন করিব আমি পুলক্তিত হয়ে।। এবে ভূমি শবরূপে ইইয়া আসন। থাক থাক মহেশ্বর আমার কচন।। দেবীর এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবদে। উপনীত হই তাঁর পদসন্নিধানে।। নিপডিত হয়ে পদে করিনু প্রণাম। এঁইভাবে লক্ষ বর্ষ করি অবস্থান।।

ब्रम्मा विक्षु पूर्ट एत्ना कविद्या वन्त्रन . নতশিরে এইভাবে করেন বাপন।। লক্ষবর্য পরে সবে করি *গা*রোখান। চারিদিকে দেখি সবে বিহল সমান 🥫 দেবীরে কোথাও নাহি দেখিবারে পাই। রোদন করিয়া সবে চারিদিকে চাই।। নিমগ্ন হইনু সবে শোকের সাগরে। দুঃখিত হইয়া ডাকি উদ্দেশ্যে তাঁহারে।। কোথা ওগো মহাকালী দেহ দরশন। নাহি হেরি আর ভার কমল-বদন।। কোটি কোটি চম্দ্র জিনি বদন তোমার। করুণা সাগর ভূমি দয়ার ভাধার।। তব নধ-জ্যোতিঃ হৃদে হতেছে স্মরণ। ভোমা বিনা কোথা মোরা করিব গমন। আহা মরি তব জ্যোতি অঞ্চয় অবায় হেনরাপ নাহি আর জগত ত্রিতয়। বালকে যেভাবে ভ্রমে করিয়া রোদম। সেইভাবে মোরা ওগো কাতর এখন।। এভাবে রোদন করি আমরা সকলে। পৃক্ষলক বর্বক্রমে গত হয় পরে।। তথাপি দেবীর মাহি পাই দরশন। উচ্চৈঃশ্বরে পুনঃ পুনঃ করি বে রোদন।। কেন দেবী নিক্ষেপিলে দৃঃখের সাগরে। কৃপাকর কৃপাময়ী সবার উপরে।। তুমি যদি রক্ষা নাহি কর স্বাকায়। তবে বল ম্যোরা সবে যাইব কোথায়।। কেবা বল আমা দবে করিকে রক্ষণ। তোমা ভিন্ন নাহি জানি অন্য কোনজন। অবশ্য আমরা সবে ত্যঞ্জিব পরাণ। দেবী ডুমি যদি নাহি কর পরিত্রাণ।। এইভাবে মোরা সবে হইয়া কাতর কুপাডিক্ষা করিতেছি দেবীর গোচর।, হেনকান্সে সেই নিজ্যা দেবী সনাডনী। নিবাকারে থাকি কহে সুমধুর বাণী।।

শুন শুন ভগবন কমল আসন 🛚 বলি তন হয়বাক্য ওহে পঞ্চানন।। শুন শুন বিষ্ণু সূবে বচন আয়ার। ভয় নাহি রাখ কেহ হৃদয় ম্যনার।। সর্বদা যে আছি আমি স্বা সন্নিধানে। অব্যয়া জানিয়ে মোরে সবে মনে মনে।। স্চিৎ আনন্দরূপী জানিবে আমায় আমি সেই পরবন্ধ কঠি সবাকায়।। খলি শুন এবে সবে আমার বচন। আমার নির্মাল রূপ করেছ দর্শন।। আমার শরীর মধ্যে করি অবস্থান। যেরূপ দেখেছ তথা সবে মতিমান।। সেই রূপ হাদিয়াঝে করহ চিন্তন সেই মন্ত্র জপ কর হয়ে একমন।। এইরূপ যদি কর তোমরা সকলে।। অচিরে মঙ্গল হবে কহিনু সবারে।। গুন গুন ওহে বিষ্ণু আমার বচন এই যে হেরিছ ব্রহ্মা কমল-আসন।। প্রবেশ করহ তুমি ইহার শরীরে। থাকিবে য়াবত তথা শুন অতঃপরে।। জ্ঞান ক্রিয়াময়ী সৃষ্টি যাবত না হয়। তাবভ থাকিবে তুমি ওছে মহোদয়।। সেই সৃষ্টি ব্ৰহ্মা নাহি করেন যাবত। উহার শরীয়ে ভূমি থাকিবে তাবত।। মহেশ্বর বলি ৩২ আমার বচন। তুমিও ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ এখন।। যতদিন বিষ্ণু তথা করে অবস্থান। তুমিও তাবত থাক ওচে মতিমান।। দেবীর এতেক বাক্য করিয়া প্রকণ। শিরোপরি আজ্ঞা তাঁর করিনু ধারণ।। তখন সে মহাকালী হরিষ অন্তরে। তিন শক্তি আমা তিনে দিলেন সাদরে।। ইচ্ছা শক্তি জ্ঞান শক্তি ক্রিয়া শক্তি আর ৷ দিঙ্গেন এ তিন শক্তি কবিয়া বিচার।।

ইচ্ছা শক্তি বিষ্ণুদেবে কবেন অৰ্পণ। পাইলেন ক্রিয়াশক্তি কমল জাসন ।। জ্ঞান শক্তি সমর্গণ করিলেন মোরে। তিনশক্তি তিনজনে দিশেন সাদরে । এইভাবে তিন শক্তি করিয়া অর্পণ মধ্র বচনে দেবী করেন ওখন। বলি শুন পর্মেশ তোমরা সকলে তোমাদিগে ছাড়ি নাহি বাব কোন কালে । তিনের শরীরে আমি করিব প্রবেশ। কিন্তু ভাহে আহে কিছু তনহ বিশেষ।। পূর্ণভাবে প্রবেশিব শঙ্কর শরীরে। ভাহার কারণ বলি কহি সকাকারে 🕦 সবর্বশুরু এই শিব নাহিক সংশয় পরমেশ্বর শ্রীশিব সদা দয়াময়।। সবর্বশাস্ত্রবক্তা ইনি জানিবে অস্তরে ইহার সমান কেহ নাহিক সংসারে । কিবা হরি কিবা ব্রহ্মা তোমা দৃইজন শিকের সমান দৌহে না হও কখন । অপর কেন্ট্র নাহি শিবের সমান কহিনু নিগুঢ় কথা তোমাদের স্থান। সবর্বশান্ত্রে সুপগুড দেব মহেশ্বর। আগম নিগমবেস্তা দয়ার সাগর । সবর্ব তপ্ত মন্ত্রবেক্ত এই পঞ্চানন। অপর সকল ফল ইনি মাত্র হন।। এত বলি মহাকালী সানন্দ অন্তরে প্রবেশ করেন পরে মেচদর শরীরে।। বিধির শরীয়ে আমি প্রবেশি তখন। ভাত্তে মহাজ্ঞান পান কমল আসন।। **অধিকন্ক প্রবেশিনু বিষ্ণুর শরীরে**। ভারপর শুন শুন বলিব ভোয়ারে ।। জ্ঞানলাড করি ব্রক্ষা পুলক অন্তর হোম অনুষ্ঠান করে দেব দয়া কর । মহাকালী উদ্দেশ্যেতে একান্ড অন্তরে। বিধাতা করেন হোম বিধি অনুসারে।।

স্বয়ং দেব হোম কল্পে এই শে কারণ। স্মান্ত নামেতে খ্যাত হন পদ্মাসন।। তারপর চিন্তা করে কমল-আকর। কোথায় ফাইব নাহি বুঝি অতঃপর । কি করিব কিছুমাত্র বৃথিবারে নারি উপায় কবহ দেবী কোথা মন্থেরী । এইভাব চিম্তা করি কমল আসন। ক্রমে ক্রমে একবর্ষ করেন যাপন । মহৎ ছালের পরে করেন সুজন। গে জন ব্যাপিল এই অখিল ভূবন।। ওণ অভিমানযুক্ত সেই জ্বল হয়। কারণ অর্ণবদায় নাহিক সংশয় । সেই জনে অধিষ্ঠিত থাকি প্রাসন। হেমসম বীর্য্য ভাহে করেন ক্ষেপণ। ক্রমে বীর্য্য উপনীত বৃষুদ আকারে। ব্রহ্মান্ড নামেতে খ্যাত হল তারপরে । কারণ অর্ণবে উহা হয় ভাসমান। বলি শুন তারপর কহি তব স্থান।। ক্রমেতে ব্রহ্মাণ্ড আরো হইল সূজন। ক্রদ্রমূর্ভি সেইকালে করিনু ধারণ। নিজে অমি রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়ে। ব্রহ্মাণ্ড রক্ষণ করি একান্ত হৃদয়ে ভাবার সংহার করি আমিই সাধন। ডোমার আদেশ শিরে করিয়া ধারণ । প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের পার্মে রুছমূর্ত্তি ধরি। শূলপানি হয়ে রহি জানিবে সুন্দরী। व्यामात्र कारमर्ग विकृ श्रुत अक्यम । ব্ৰহ্মাও পালন কাৰ্য্য ককেন সাধন।। প্রত্যেক রক্ষাও মধ্যে এহেন প্রকারে। তিনন্ধনে রহি মোরা ছানিবে অন্তরে।। তারপর জগদ্বিধি কমল আসন। ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশি ডখন ।। এক এক মৃর্দ্তি সূক্তে ডন্ড চতুষ্টর। ভূমি অগ্নি বায়ু শুন্য এই চারি হয়।।



আত্রয় করিয়া ডে'মা রহিয়াছি আমি। এই হেডু শিকা নাম ধর সমাতদী ।:

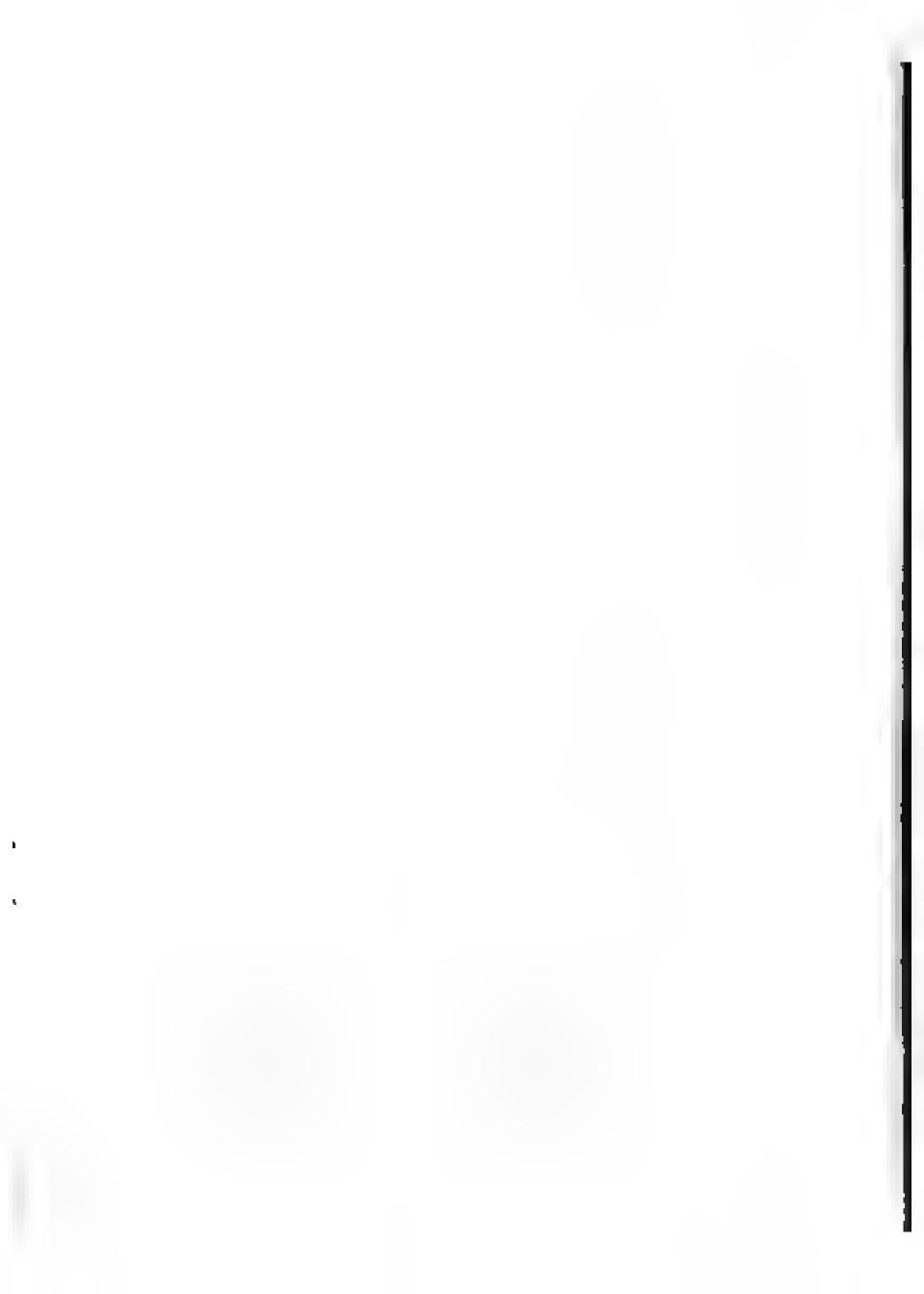

এই চারি আর জল পঞ্চতন্ত লরে। সূজন করেন বিধি সানন্দ হৃদয়ে।। আপন ইচ্ছাতে বিষ্ণু করেন পালন। রুদ্রভাবে আমি করি সকলি নিধন।। অধিক বলিব কিবা শুন গো পাৰ্ব্বতী আদি মা প্রকৃতি তুমি আদি মা শক্তি।। এই সব পূর্ব্বকথা হলে বিস্মরণ কহিলাম সেই হেতু তোমার সদন। তোমার মায়াতে হয় বিশ্বের সৃক্তন। তোমার মায়ায় হয় বিশ্বের পালন।। ভোমার মায়ায় হয় ইহার সংহার। পরাৎপরা দেবী তুমি সার হতে সার।। মহাকালী তুমি দেবী যাহার উপরে। সতত সম্বন্ধী থাক সানন্দ অন্তরে। নিব্যণি মুক্তি ভার করতলে রয়। ভব ৰন্ধ ঘুচে তার নাহিত্ব সংশয় । এডবলি বিধিসুত যত খবিগণে সম্বোধিয়া কহিলেন মধুর বচনে।। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহা ঋষিগণ, বলিলাম সবিস্তার সবার সদন।। প্রকৃতি বা মহাকালী যে কোন আখ্যান। ব্র**ন্দাতে অপূর্ণ কর স**বে মতিমান। ব্রহ্ম কিন্তু সদা শুদ্ধ পবিত্রতাময়: কার্য্য ও কারণ শূন্য ব্রহ্ম মাত্র হয় ।। **সেই ব্রুবো এই বিশ্ব আছে অবস্থিত**। হৃদয়ে জানিবে ইহা কহিনু নিশ্চিত।। অভএব সেই ব্রহ্মে রাখিবেক মন ব্রহ্ম ভিন্ন গতি নাহি জানিবে কখন।। এওবলি বিধিসূত মৌনভাধ ধৰে। তাপদেরা মহাতৃষ্ট আপন অন্তরে।।





ত্রন্দো বিশ্বস্থিতি ও ওক্রের বৃপ্তান্ত

হাসিয়া হাসিয়া তবে বলে বিধিসুড। याञ् कञ्चिनाम किना दल मत्नामक !! সহাস্য বদনে পরে যত খবিপণ। সম্বোধিয়া বিধিসূতে জিঞ্জাসে তখন।। বিশুদ্ধ ব্ৰুক্ষেতে স্থিতি এই বিশ্ব হয়। বলিলে একথা প্রভু ভূমি দয়াময় । ইহার প্রমাণ কিবা করহ কর্ণন। বুঝিবারে নাহি সোরা হতেছি সক্ষম।। এত বলি বিধিসূত সুমধুর স্বরে। বলিলেন কহি যাহা আমি সবাকারে।। সামান্য আকাশ যাহা হয় দরশন। देश्य देखकाल यथा दय अन्ध्र्य ।। কিন্তা বশ্রে যথা বস্তু প্রকাশিত হর। সেভাব বিচিত্র বিশ্ব জানিবে নিশ্চয় ।। এই বিশ্ব প্রকাশিত হয় চিদাকাশে। ভাহরে কারণ বলি সবার সকাশে।। চিৎস্বরূপ দ্ব জ্ঞান ওচে খবিগণ। চিদ্বাতীত অন্য কিছু নাহিক কখন।। অভএব কৰ্ত্তা নাই দ্ৰষ্টা কেহ নাই। স্বপ্নসম বিশ্ব এই দেখিবারে পাই।। নিদ্রাকালে স্বপ্ন যথা হয় দরশন। সেরূপ জগত এই হয় নিরীক্ষা।। মুখ প্রতিবিদ্ধ পড়ে যেমন দর্পণে। মেরূপ চিদাগ্বা জ্বান কহি সবাস্থানে।। চিদান্মা মায়াতে প্রতিবিদিত হইয়ে। ত্বপুত প্রকাশ করে জানিবে হৃদয়ে।।

কার্য্য ও কারণ শূন্য বিশুদ্ধ রক্ষেতে ' যেই ভাবে স্থিত বিশ্ব গুনহ প্রেডে।। এত ব্ৰহ্ম আছে যাত্ৰ জ্বান অখণ্ডিড চিয়াকাশ ভাব তিনি জানিবে নিশ্চিত। তদ্বাতীত অন্য কিছু মাত্র আর নাই : এই মুর্ডি চিস্তা কর গুনহ সবাই । চিত্তের চঞ্চলা পান্তি কায়া সযতনে। এই মৃত্তি চিন্তা কর নিজ মনে ফনে। একেটা শিলার রেখা দেখহ যেমন। তানা উপরেখা মহ হয় সম্মিলন। সেই মৰ্ত্তি এক ব্ৰহ্ম মাত্ৰ পৰাৎপৰ ব্রৈন্ত্রোক্য মিলিড হন তাপস-নিকর। এই খুর্ন্টি ঘনে মনে শুরিয়া চিন্তন ৷ এইভাবে জগতেরে করহ দর্শন।। যতেক উৎপত্তিশীল পদার্থ ভাগতে। সহারি কারণ **আ**ছে কানিবেক চিতে 🗀 বিদ্ধে পরপ্রদা ভদ্ধ একমান্ত হয়। তাঁহার দ্বিতীয় নাই জনিবে নিশ্সয় । কার্য্য নাহি কিছু নাই শাহিক কারণ। এ মূর্ডি তাঁহারে সদ্য করিবে চিস্তন । ভম ওন মহাতপা তাপস সিকর। ওক্রের বৃত্তান্ত কৃহি সধার (পা5র। ভাহা হলে সৰ কথা বৃঝিতে পান্নিবে মনের আঁধার বৃচি বিশ্বাস হইবে। উৎপত্তি বিহীন বিশ্ব যেই সূর্ত্তি রয় বৃধিতে পারিবে তাহা তাপস-নিচয় । মন্দর পথর্বড-খ্যান্ড এন্ডিন ভূবন । সনোরম শৃঙ্গ তার অতি সুশোভন।। পূর্ববঁকালে যেই স্থানে ভুগু মহামতি। ব্ছদ্দিন তপ করে করি অব্যিতি।। ক্ষদিন তপ করে অতি ঘোরন্তর : তপ হেরি দেবকুল ভরেতে কাতর।। ভৃত্তর তনয় হিল <del>গুক্র নাম</del> তার। অতি শিশু সেই শুক্র খণের আধার।

শিশু বটে তবু তেন্ত সূর্যোর সমান। পিতার নিকটে সদা করে অবস্থান। বাল্যকালে অবস্থিতি করি পিড়পাশে। তপস্যায় স্থীয় মন খলক নিবেশে । পিতাৰ নিকটে থাকি গুক্ত সহামতি ভাঁর উপাসনা করে করিয়া ভক্তি । কিন্তু এক কথা গুন ওচ্ছে ঋৰিগণ। ত্রিশঙ্কু নৃপতি ছিল শুন্যেতে যেমন । পুমন-করিতে নারি আহরনগরে। শুন্যুমার্গে ছিল যথা জানহ্ **তত্ত**ের।। সেভাব শুক্রের ভাগ্য অবর্গ ঘটিপ মধ্যাবহুা হয়ে বালক তথন রহিল। विদ্যायिका। मुँदे मुन्हि अक्ष १९७ *ह*ुए । শিশু চক্ত র*হিলেন বিকল হাদ*রে ,। একদিন তাঁর পিতা ভৃগু মহামতি। কহ্যভেদ জ্ঞান শূন্য হলেন সুমতি। **েইকালে শিশুগুক্র স্বচ্ছন্দ অন্তরে।** বিশ্রাম করিতে থাকে গিরি শুঙ্গোপরে 🕕 সহসা অঞ্চরা এক সেই পথে যায়। ভক্রাচার্য্য সেই দিকে নয়ন ফিরায় ।। তাহার অপূর্ব্ধ মৃত্তি করি দরশন। ওক্রেন্ব ভাস্তর হয় চঞ্চল তর্থন।) শূন্যুত্রার্গ দিয়া বেশ্যা কনিছে গমন। কিভাবে তাহারে শুক্র করিবে ধারণ ।। ভাবিয়া ভাবিয়া নাহি দেখেন উপায়। উন্মন্ত হটয়া শুক্ত চারিদিকে চায়।। পুইচক্ষু ডারপর করিয়া মুদ্রণ। জন্মবার মূর্ত্তি ধানে করেন তখন । মনে ছনে মূর্ত্তি ধ্যান ঋষিবর করি। সম্ভোগ করেন সৃখ আনন্দেতে ভরি :। মনে মনে এই ভাব করেন ভাবনা। ভালরা সহিতে হয় সম সঞ্চৰ্টনা । । এই আমি স্রপ্র জব্দরা সহিতে করিতেছি বিচরণ আদন্দিত চিতে ।।

কামসদে সম্ভ হয়ে দেবনারীগণ। দেবেন্দ্র সহিতে সৃখে করে আলিঙ্গন।। আমিও ইন্সের কাছে আছি উপস্থিত। অব্বরা বামেতে মম রয়েছে নিশ্চিত।. ইন্দ্রকে প্রণায় আমি করেছি এবন। এইভাব মনে মনে করেন ভাবন। তারপর পুনঃ মনে কবেন হাদয়ে . আসন হইতে ইন্দ্র সত্বয়ে উঠিয়ে । অভ্যর্থনা সম্বর্জনা করেন আমায়। রতন-আসনে মোরে ত্বরিতে বসায়। ইন্দ্রের আমেশে সর্ব্ব স্বর্ণবাসীগণ। প্রভাষান সম্মাননা করেন তখন । এইভাবে নানা ভাব করি মনে মনে আবার ভাবেন যেন অন্যার সনে 🛭 বিহার করিছে সুথে অমর নগরে। অঙ্গরা তাঁহার মুখে চুম্বনাদি করে। মনে মনে এই ভাব করিয়া চিন্তন। কিছুকাল শুক্রাচার্য্য করেন যাপন।। দ্বাত্রিশে বরষ শুক্র এহেন প্রকারে। মন দারা স্বর্গসুখ অনুভব করে। তারপর স্থলদেহ করি বিসর্জ্জন। অমর নগরে শুক্র করেন গমন। পুণ্যক্ষর হলে পরে ওতে ঋষিগণ ৷ তাই জীব স্বৰ্গচ্যুত হইণ ভখন 👍 প্রবেশ করিল তাহা চন্দ্রের জ্যোতিতে ধানা মত হল পরে জানিবেক চিতে।। দশ্রনিদেশেতে সেই খান্য জনমিল। স্কুনৈক ব্রাহ্মণ তাহা ভোজন করিল । সে ধান্য জীর্ণ হয়ে বিপ্রের উদরে। রেত ভাবে পরিণত হল তারপরে।। বিপ্রনারী সেই রেতে গর্ভবতী হয়। পুনশ্চ জনমে শুক্র ওহে ঋষিচয়। এইভাবে পুনঃ শুক্র ধরিয়া জনম। ঋষি পুত্রগণ সহ লডেন মিলন।,

অবশেষে যান তিনি সুমের-শিপরে ডপস্যায় নিজ-মন নিবসতি করি।। একদা অব্দরা এক হয় দর্শন। গুক্রেব নয়নে ভাব হয় নিপতন।। পুনরায় কাষ বেগ জন্মিল অস্তরে রেত পাত হন্দ তাঁর ভূমির উপরে।। সেঁই রেত এক মুগী করিল ভক্ষণ গর্ভবতী হল সেই এই সে কাবণ।। যথাকা<del>লে</del> মৃগী এক প্রসবে সন্তান। মনুষ্য জাকার তার অতি রূপবান।। প্রসূত হইয়া পুত্র ভূমিষ্ঠ হই*লে*। গুক্রাচার্যা সেই পুত্রে অভীব সাদরে। যত্র করিয়া তারে করেন পা**ল**ন। সংসারেতে পুনরায় মজে তাঁর মন। সদাই চিন্তেন শুক্র আপন অন্তরে। কিল্লপে আমার পুত্র রহিবে সংসারে।। কি রূপেতে ধনবান ইইবে সন্তান ধরামাঝে কি ভাবেতে হবে বিদ্যমান।। কিরূপেতে দীর্ঘায়ু ধরিবে তনয়। এইভাবে সদা পূবর্ব শুক্তের হাদয় । মূনে মূলে এই<del>রূপে করিয়া ভাবন।</del> ব্রন্দচিতা হৃদি হতে *দেন* বিসর্জ্জন। এইক্সপে বছদুঃখ ভাবিত অস্তরে। জীর্ণ শীর্ণ হন ক্রমে সংসার মাঝারে । দেহক্ষীণ মনক্ষীণ হইয়া পড়িল। দুরারোগ্য ব্যাধি আসি তাঁহারে মেরিল। আপুন দ্বীবন শেষে দেন বিসর্জ্জন। জপতপ কোথা গেল ব্রহ্মের চিন্তন।। আজীবন ভোগ দৃঃখ করিলে শুন্তরে। এই হেতৃ তন খন ঘটে যাহা পরে।। সেই মেহ এইরাপে করি বিসর্জ্জন। মন্ত্রদূরে পুনরায় গভেন জনম।। মন্ত্রদেশে রাজকুলে জনম ধরিল ৷ শশীকলাসম ক্রমে বাড়িতে থাকিল ।

বিদ্যাশিক্ষা বাস্যকালে করেন যতনে। আয়ুবির্বদ্য। ধনুবির্বদ্যা শিখিকেন ক্রমে।। উপনীত হয় ক্রমে যৌবন সময়। অপূর্ব্য ধরিলেন শ্রীশুক্র মহোদয়।। উপযুক্তা কন্যাসহ বিবাহ ভূইল থৌবরাজ্যে অভিষেক নৃপত্তি করিল। রাজপদ লভি শেষে একান্ত অন্তরে। প্রজাগণে পুত্রসম শাসনাদি করে। তাঁহার শাসনে তুষ্ট যত প্রজ্ঞাগণ **পু**ত্রনিবির্বন্ধেরে করে প্রজার পালন।। বৃদ্ধ রাজা বথাকালে জীবন ত্যভিয়ে . অমর নগরে গেল সানন্দ হাদয়ে।। যথাযথ আদ্ধকার্য্য করি সম্পাৎন। ভঞাচার্য্য সদা করে রাজ্যের শাসম।। ধর্ম্ম রক্ষা করি করে রমণী বিহার। চারিদিকে হলো তাঁর মশের বিস্তার -ব্রুমে পুত্র জন্ম নিল ভাঁহার ঔরসে। যতনে পালেন পুত্রে অশেখে বিশেবে।। **যথাকালে পুত্র করে দিয়া রাজাভার**। দ্বীবন ভাজেন <del>গু</del>ক্তা গুণের আধার। ভোগ হতে নিজ দেহ করি বিস্কর্জন সক্রমা তীরেতে গিয়া লভেন জনম। সেইস্থানে ছিল এক তপস্থী ধীমান জনমিঙ্গ শুক্র তাঁর হইয়া সন্তান।। তন অন তারপর ওংহ ঋষিগ্ণ। এদিকেতে ভৃষ্ণ ছিল তপে নিমগন।। তক্র ববে দেহত্যাগ করেন তথায়। নেকালে অঞ্চর্য় শূন্য পথে চলি যায়।। পড়েছিল সেই <del>দেহ ভূ</del>মির উপরে। রৌদ্র লাগি ক্রমে তাহা <del>শুদ্দ হ</del>রে পড়ে।। হিংসা জীব নাহি ছিল ভৃতার আশ্রমে। হিংসা শ্বেষ নাহি ছিল জানিবেক মলে।। এই হেতু তথাকার গগুপক্ষীণণ। তক্র মৃতদেহ নাহি করিল ভক্ষা।।

সহস্র বরুষ শব পড়িয়া রহিল। তথাপি ভক্ষণ নাইি কেইই করিল।। ভারণর ধ্যান ভঙ্গে ভৃগু মহামতি। পুরোভাগে দেখিলেন অপন সস্তুতি 🕕 দেখিলেন অস্থিমাত্র পতিত ধরার। পক্ষীতে করেছে ছিদ্র পঞ্চিতে কুলায় ।। অস্থিমধ্যে ছিশ্ৰ কৰি যত পক্ষীগণ। কুলায় নির্মাপ করি রয়েছে তখন।। গুন্ধ নাড়ী সুবিস্তৃত রয়েছে ধরায়। ভেকেরা রয়েছে সূথে তাহার ছায়ায়। পুত্রের এখন দশা করি দর্শন। ভৃত ঋষি মহামতি দুঃখেতে মণন। বিবেচনা কিছুমাত্র না কবি হৃদরে। অতি জুদ্ধ হন মূনি কালেরে ভাবিরে।। কালেরে উদ্দেশ্য করি কহেন তখন একি কাল হেরি তথ ২প আচরণ।। অকালে আমার পুত্রে করিলে বিনাশ ইহার কারণ কিবা করহ প্রকাশ। তোমারে এখনি অ'মি করিব শাসন ফল পাবে সমূচিত গুনহ বচন। এই ভাবি মহামুনি ভাপিভ হাদয়ে। ভয়ে কাল কম্পান্থিত থব থব হয়ে।। করয়োড়ে উপনীত ঋবি সরিধান। বিনয় কানে কহে ওছে মতিয়ান ৷ . প্রথমি তোমার পদে ওহে ক্ষরিকর দয়ার আধার ভূমি গুলার আকব ।। বিবৈচনা কর প্রভূ আপন হাদরে কি হেতু করিছ কোপ অধীন উপরে।। কিবা দোৰ **ইথে মম ওচ্ছে ম**হাত্মন্ : পরের শুধীন আমি সদা সর্ব্যক্ষণ।। নিয়ম করেছে যাহা পরম ঈশ্বর। সেরাগ করম করি গুয়ে মুনিবর।। নিয়মের বাধ্য হয়ে রহি সবর্বক্ষণ। কোন কাজ ইচ্ছামতে না কবি কখন।।

তুমি পৃঞ্জনীয় হও ওহে মহামতি। তোমার উপরে রাখি সতত ভকতি । বৃথা রোষ কর কেন আপন মরমে তপঃ ক্ষয় হয় ইথে দেখহ ধরসে।। ভৌমারে সতত মোরা করিব পূজন। মমোপরি কেন রাগ কর অকারণ।। ক্ষয় কর ক্ষমানীল সরল হইয়ে : তোমারে প্রণমি দেব একান্ত হৃদরে।। এমন নির্দয় কেন আমার উপরে। বলিতেছি ভনন্তন ভোমার গোচরে।। করিয়াছি গ্রাস আমি অসংখ্য সংসার। কত রুদ্র নাশিয়াছি নাহি পণিবার।। অসংখ্য বিষ্ণুরে আমি করেছি ভোজন। কত ব্রহ্মা নাশিয়াছি কে করে গণন।। ঈশের নিয়ম এই আমার উপরে কিবা ইথে দোষ মম ভাবহ অন্তরে। <del>নিজ ইঙ্হাবলে কিছু করিবারে নারি।</del> মন মধ্যে তুমি দেব দেখহ বিচারি:। মায়া বশে বৃক্ষে যথা পুষ্প ফল হয়। সেইভাৰ জীবগণ জানিবে নিশ্চয় । পুনরায় ধরাতলে করে আগমন। প্রক্রয়ে পুরুষ্ট লয় এইত নিয়ম 🕧 ষ্মতএৰ তুমি জ্ঞানী জগত সংসাৱে। ভবে কেন কোপ কর অধীন উপরে।। বিমৃগ্ধ হড়েছ কেন অঞ্চান সমান : থ্বির চিত্তে ভাবি দেখ ওছে মতিমান।। বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই জানহ আপনি : অধিক তোমার পাশে কি বলিব আমি।। নিজ কর্মাদোবে তব পুত্র মহোদয়। পভিয়াছে হেন দশ্য জানিবে নিশ্চয়।। ইথে কেন ক্ষোড কর ততে মহামতি। আমার উপরে কেন কুপিত সম্প্রতি । দিবে কেন অভিশাপ আমার উপরে কিবা দোব অধীনের বল্ছ বিচারে।।

এই (য মানবন্ধাতি কর দরশন। মনই প্রধান ইথে ওহে মহাত্মন্। মনদারা যাহা কৃত হইবে সংসারে। তাহারেই কৃত কহে জানিবে অস্তরে। সমাধিস্থ যবে তুমি হলে মহাস্থান্ সেইকালে আপনার তনয়ের মন। আপনার বীর্যাজাত শরীর ত্যঞ্জিয়ে। গিরাছিল সুরপুরে সানন্দ হাদয়ে।। তথায় অঙ্গরাসহ করিল বিহার গুনশুন ভারপর ওচে গুণাধার।। স্বৰ্গভোগ অবস্থানে দৰ্শন *দেশে*তে। বিপ্র গৃহে জনমিল তাহার পরেতে।। ডদন্তর পুনরায় ভ্যক্তিয়া জীবন। সূরপুরে কিছুকাল করেন খাগন।। তারপর নানা হোনি ব্রফা করিয়ে। অধুনা সঙ্গমা তীরে সানন্দ হুদয়ে। তপস্যা করিছে ভব পুত্র মহাধ্যন। জটাধারী হয়ে স্কাহে মুদ্রিত লোচন।। আটশত বর্য হৈল সঙ্গমার তীরে। তব পুত্র যোরতর তপাচরণ করে।। অতএব ভনখন ওহে মহামুন্ মনোশ্রম নিবন্ধন তোমার নক্ষ।। নালা দেহ প্রতিয়াছে স্থানিবে হাদয়ে। জ্ঞান চক্ষ্ণ দিয়া প্রাভু দেখহ হাদরে।। কালের এতেক বাকা করিয়া শ্রবণ। জ্ঞান চক্ষে ঋষিবর দেখেন তখন **।**। পুত্ৰের ব্যাভার যত দেখিতে পাইল। পুত্রের থবর হৃদে প্রতিভাত হৈল।। য়েভাব যেভাব করে তাঁহার নক্ষন। বৃদ্ধি দর্শগেতে সব দেখেন তথন।। অন্তত সকল কার্য্য দেখিবারে তরে  $\imath$ ষ্মাননেত্রে দেখিলেন সক্রমার তীরে।। ডাহা দেখি ভৃগুহুদে লাগিল বিশ্ময়। কালকে কহেন তিনি করিয়া বিনয়।

তন তদ ওহে কান তুর্মিই ঈশ্বর। সকলি করিতে পার ঋগত ভিতর।। অজ্ঞান আমন্ত্রা সবে ওহে মহামতি। অধিক বলিব কিবা তোমারে সংশ্রতি।। वृत्यिन् वृत्यिन् अव अथन क्षपरः।। নমস্কার করি তোমা ভকতির ভরে।। ভৃতর এতেক বাক্য করিয়া প্রবণ। হাস্যমুখে তাঁর হন্ধ করিয়া ধারণ। কহিলেন শুন বল তৃগু মহামতি , সঙ্গমাতীরেন্ডেএবে চলহ সম্প্রতি 🕛 এত বলি দুইজনে করেন গমন। উপনীত তথা গিয়া হন সেইক্ষণ।। সেইস্থানে দেখি ভৃগু শ্লেহ্-নিবন্ধন মনে মনে এইভাব কহেন তথন।। সমাধি করিয়া ত্যাগ আমার নন্দন। বোধসুক্ত ছরা করি হোক এইক্ষণ।। এমন সংকল্প ভৃত করেন বেমন। ष्म्यनि अवृद्ध स्न छौरात नकन । : চক্ষু মেলি শুক্রাচার্য্য হ্যেরন তথায়। পুরোভ্যগে পিতা তার অতি শোভা পায়। যাস্কভাবে গাত্রোখান করি তারপর। গ্রণাম করেন পিতৃচরণ উপর ।। বিনয় বচনে কহে অতি ধীরে ধীরে। **ওন বলি ওহে পিতঃ নিবেদি তোসা**রে।। ত্বৰ পূদে এবে আমি কবি দৰশন। ইইন্ প্রম সুবী ওছে মহায়ন। এইভাবে পিতৃন্তৰ করে মহামতী। ডাহে পরিতৃষ্ট ভৃগু হইলেন অতি।। অতঃপর শুক্রাচার্য্য করি সম্বোধন। মহামতি ভৃত কহেন মধুর বচন।। শুন পুত্র মম ব্যক্য গুহু গুণখার। ভূলো না কখন আত্মা বচন আমার অত্মেকে স্মরণ কর ওচে মহাত্মন্ অজ্ঞানী নহ ভ তূমি অতি বিঞ্জভগ্ । ।

তোমাত্র সমান নাহি হেরি জ্ঞানবান। জ্ঞানযোগে সবজ্ঞান ওছে মতিমান্ । ভৃতর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ক্ষণকাল গুক্রাচার্য্য মৌনভাবে রন।। পূর্ব্বজ্বন্ন কথা সব করেন স্মরণ। <del>জ্ঞানচক্ষে সব পরে</del> করে দরশন। তখন বিশ্বয় লাগে ডাঁহার হৃদয়ে। হাসিয়া কহেন পরে পিতার নিলয়ে।। ওহে পিডঃ ওনতন আমার কন। তোমার নিকটে কহি সব বিবরণ। ত্রমভাবে কোন দৃষ্টি চিস্তেতে আমার প্রকাশ পাইয়াছিল ওচে গুণাধার 🖽 সেই হেতু পূর্ব্বে হই আত্ম বিশ্বরণ। ভোনস্কু বিশ্ব মনে উদে সেকারণ।। এখন জ্ঞাতব্য বস্তু বিদিত হইল। অক্ষয় দ্রষ্টব্য বস্তু পরিদৃষ্ট হৈল।। ঙ্গানিনু এখন আমি আপন অস্তরে। চিন্মাত্র কন্তুই সভ্য কহিনু ভোমারে।। চিছিকার স্ত্য নহে স্বানিবে কখন। চিৎ ভিন্ন শাহি কিছু ওহে মহাম্মন্।। একমার চৈডন্যেডে ভ্রম নিবন্ধন 🔻 জগত প্ৰকাশ পায় ওহে মহাত্মন।। অসত্য জগত কিন্তু জানিবে অন্তরে। বলিব অধিক কিবা তোমার গোচরে । স্রাম্ভ হয়ে এতকাল অসত্য জগতে। করিনু শ্রমণ আমি জানিকেক চিতে।। ত্রম বিদূরিত এবে হইল আমার। ঘুচিয়াছে এত দিনে মনের আঁধার।। স্ব স্বরূপ পরব্রক্ষে আমি হে এখন বিশ্রাম করিব পিতঃ কহিনু বচন।। চল চল পিত: এবে মন্দর ভূধরে। নেহারিব পূবর্বদেহ বাসনা অন্তরে।। কৌতুক হতেছে উহা করিছে দর্শন। বলি আরো এক কথা গুনহ্ বচন।।

সেই দেহে বিহরিব আরো একবার এরপে বাসনা হুদে হুতেছে আমারি । কিন্তু তব পাশে শুন বলি হে বচন। কিছুতেই বাঞ্ছা কিন্তু নাহিক এখন।। জগতে বাঞ্চিত মম কিছুমাত্র নাই। অবাঞ্ছিত নাহি কিছু কহি ডব ঠাঁই।। কথাবার্ত্তা এইরূপে কহিতে কহিতে। তিনজন সমবেত হইরা পরেতে । জগতের স্বভাবাদি করেন বিচার। ব্রহ্মজ্ঞানী তিনজন গুণের আধার।। কথায় কথায় সবে হয়ে নিমগন সমসার তীর ক্রমে করিয়া বর্জন ।। উপনীত হ্ন গিয়া মন্দর ভূধরে। শুক্রাচার্য্য হাসি হাসি কহেন পিতারে।। **দেব এই পূবর্ব** দেহ রয়েছে আমার। প্রাক্তন শরীর ইহা ওহে গুণাধার।। এদেহ হয়েছে শুদ্ধ কর দরশন। এই দেহ তুমি পিতঃ করেছ পালন । নানারূপ সৃখতোগ অতীব যতনে। এই দেহ রেখেছিল ভাবি দেখ যনে।। স্বতনে করেছিলে আমারে পালন। বন্ধ হয়ে সেই দেহ হতেছে লুঠন।: এত তনি মহাকাল সম্বোধি তফেরে। কহিলেন শুন শুন বলিহে ছোমারে। বলি ওন ওহে সাধু আমার বচন। নিজবাজ্যে নরপতি প্রবেশে যেমন।। সেইরাপ এই দেহে প্রবেশ আপনি এই দেহে হৰে তৃমি অতি মহাজ্ঞানী।। অসুরের শুরু তৃমি হবে এ শরীরে। করিবে হে শুরুকর্ম একান্ত অন্তরে।। শুক্রেরে এতেক বলি কাল মতিমান। দেখিতে দেখিতে তথা হন অন্তৰ্জনি : অন্তর্হিত হলে কাল গুক্ত মহামতি পুর্ব্ব শরীরেতে পুনঃ পশিল সুমতি।।

নিয়তির বশীভূত ইইয়া ওখন। পশিলেন নিজসেহে গুক্ত মহাত্মন্।। প্রবিষ্ট ইইল জীব পুত্র কলেবরে। ভৃও ঋষি মহামতি সানন্দ অন্তরে।। কমণ্ডলু *হা*তে জল করিয়া গ্রহণ। তদুপরি অবিলম্বে করেন প্রোক্ষণ।। সর্বাঙ্গ সম্পন্ন দেহ তাহাতে হইল। মাংস চর্দ্মমেদ আদি সকলি জন্মিল।। অস্থিমাত্র হয়েছিল সেই কলেবর। সম্পূর্ণ হইল এবে পেয়ে তৃগুজন।। প্রবেশিল পঞ্চবায়্ ভাহার শরীরে। যথাবর্থ রূবে সবে সানন্দ অন্তরে।। পুনঃ দেহ লক্তি গুক্ত করি গায়োখান। আনন্দে পিতার পদে করেন প্রণাম।। দইজনে তারপর নানা কথা কয়। ব্রক্ষন্তান কথা মাত্র আর কিছু নয় বেরূপে জগত স্থিত সেই কথা লয়ে কিছুকাল যাপিলেন সানন্দ হুদয়ে। মানর মনন পারে কবি বিসর্ভর্ন। নিস্তবন হু দতুলা হয়ে দুইজন।। সমাধি নিশ্চল দেক্তি হন পুনরায়। শুনিলে এ ব্রহ্মজান যুচে ভবদার।। বিধিসূত এত বলি কহেন তখন। গুন গুন ঋষিগণ করহ ঋবণ ।। ভবদুঃখ বিনাশনে যদি ইচ্ছা হয়। মনের নিগ্রহ কর কৃহিনু নিশ্চয়।। এমন উপায় আর কিছুমাত্র নাই। ভববন্ধ যুচে ইথে কহি সব ঠাই।। ভোগেচ্ছায় নাম বন্ধ জানিবে অন্তরে। ভোগত্যাগ যাহা ভাহা মোক্ষ বলি ধরে 🕦 অন্যশাস্ত্র অভ্যাসেতে কি বা প্রবোজন। ভোগ ভ্যাণে মব কাজ হয় সুসাধন।। যাহে যাহে কাম লোভ জনমে অন্তরে। তেরাগ করিবে তাহা অতি যত্ন করে।।

ক্রিবে বিষণ্ণি সম তাহা দরশন তবেত দুচিৰে এই ভবের ধন্ধন। বিষয় সকল ভোগ অভীব বিষয়। পরিণায়ে দৃঃখগ্রদ গুরু খ্রষিণণ।। এইসব মনে মনে করিয়া বিচার। যদ্যপি তদুপকার্য্য কর অনিব্যর।। তবেত পরম সৃথ লভিবে অন্তবে। কহিনু নিগুঢ় কথা সবার গোচরে।। ভোগার্থ মনেতে হলে উংস্কা উদয়। নিবারণ করি ভাহা ওহে খবিচয়।। ঔদাসীন্য সমাশ্রয় যদি করা হায় মনোনাশ কহে তারে কহিনু সবায়।। তত্ত্জানী যারা হয় এভব সংসারে তৃষ্ণাশূন্য হয় তারা জানিবে অন্তরে।। এই হেতু তাহাদের মনোলয় হয়। অজ্ঞানীর নাহি যাহা ঘটিবে নিশ্চয় । অজ্ঞানী যাহারা হয় এডৰ সংসারে , পুৰুষনা হয় তারা জানিবে অন্তরে । পিপাসাতে সদা রহে ভাহাদের মন সূতরাং তাদের বন্ধ না হয় মোচন।। বন্ধন রজ্জুর সম তাহাদের মন। ভবদুঃখ পায় ভারা শান্তের বচন।। যেইজন জ্ঞানহান এ ভধ সংসারে। **সেইজনে বিচলিত কে ক**রিছে পারে।। সানন্দ তাদের মন নহেত কবন। নিবানন্দ নহে কভূ গুহে খবিগণ । তাহাদের মন নহে কখন চঞ্চল। আ**দ্দেল নহে কভূ তাদের অন্ত**র।। সৎ নহে কিন্তা নহে অসৎ বঋন। চিদ্রপ তাদের মন সদা সক্ষঞ্চ। এ হেডু ডানের মন সকল বস্তুতে নদা অবস্থিত রহে জানিবেক চিত্তে। এত শুনি ক্ষরিগণ জিল্লানে তথন। তন তন বিধিস্ত মেনের বচন

চিদাস্থাতে এই বিশ্ব স্থিত যে প্রকারে। বিশেষ করিয়া তাহা কই সবাকারে। সম্মক্ বুঝিতে মোরা না হই সক্ষম বিশেষিয়া কহ তাহা ওহে মহাধান্।। বিধিসূত এত ভনি কহে পুনরায়। গুন গুন খবিগণ কহিব সব্যয়। ইন্দ্রিয় বিষয় নহে আকাশ যেমন। চিদ্রুপ ব্রন্মেরে সবে জানিবে তেমন। সর্বাস্থানে অবস্থিত সেই রক্ষ হয় : তবৃ তাঁরে জানা বড় কঠিন নিশ্চর।। ইব্রিয় গোচর তিনি নহেন কথন . মন খারা কেবা পারে করিতে গুহুণ । আকাশ হতেও সৃঙ্গ্ন জানিবে তাঁহারে। অবিনাদী **সেই জন জানিবে অ**স্তব্যে।। সর্ব্বসংজ্ঞা বিবচ্ছিত সেই জন হয়। ব্রহ্ম বলি তাঁরে ডাকে যত জানীচয়।। কেহ কেহ তত্ত্বনাম করয়ে অর্পন। কলাদি বিহীন তিনি ওহে ঋষিগণ।। সাগরের জল বখা তরঙ্গ আকারে। আন্দোলিত হয় সদা জানে সবর্বনরে 🕠 বুরুদ আকার কোখা কররে ধারণ । বিস্বরূপ হয় কোত্বা ওছে শ্ববিগণ।। সেইরূপ সর্ব্ববাপী চিতেরে জানিবে। চিৎ-সমুদ্রেতে মোরা রহিয়াছি সবে। তুমি আমি নারী নর ষত সব জন। চিৎ-সমূদ্ৰেতে সবে আছি সবৰ্বক্ষণ।। চিৎ *হতে* ভিন্ন কিছু নহেক কখন। একমাত্র সেই চিত ওহে শ্বয়িগুণ।। এক ব্রহ্ম মাত্র উহা জানীর গোচরে। অখিল জগতরাপে অঞ্জানীরা হেরে । চিদ্রক্ষের অন্ত নাহি নাহিক উদয়। ক্রিয়াশূন্য হয় উহা জানিবে নিশ্চয়।। গমনাগমন শূন্য জানিবে চিতেরে। উত্থান ও স্থিতিহীন জানিৰে ভাঁহাৱে

অথচ এমন স্থান কুগ্রাপিও নাই যথায় তাঁহারে নাহি দেখিবারে পাঁই।। নাস্তিত্বরূপেতে তারে দেখে মুর্গজন। জ্ঞানীরা অন্তিত্বরূপে করে দরশন।। চিদ্বস্ত আকারশূন্য জানিবে সম্ভরে। আপনাতে স্বয়ংস্থিত কহিনু সবারে।। মায়াযোগে সেই চিত জগত নাম ধরে। প্রকাশ পাইছে সদা জানিবে অন্তরে li চিদত্রক উদয়শালী সধা সবর্বক্ষণ . নিরাকার সদা তিনি ওচে ঋষিগণ। সংকল্প রখন তিনি করেন অন্তরে। সে কাবে আপ্রয় করে জানিবে আমারে।। আমি বহু হই এই সংকল্প করিয়ে। মায়ারে আশ্রয় করে জানিবে হাদয়ে।। তখন প্রকাশরূপী সেই ব্রহ্ম হয়। অবয়বযুক্ত হয় জানিবে নিশ্চয়।। অপ্রকাশ বস্তুরূপ হন তার পরে। কহিনু নিগৃঢ় তত্ত্ব সবার গোচরে অমিতা কম্বরে পরে করিয়া শারণ। ভাবাভাব চিদ্বক্ষ করেন গ্রহণ।। তদ্বস্থাকালে তিনি সামান্য বিষয়ে। ন্তিতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে জানিবে হাদয়ে।। স্থুলদেহ ক্রিয়া স্থারা করেন সৃজন। ব্রজারপে কিছুমাত্র না করে কখন । এইরূপে চরাচর যাবত সংসার। ব্রহ্ম হতে সমাগত হয় অনিবার।। পুনশ্চ ব্রন্মেতে পরে লয় প্রাপ্ত হয় ! ব্রক্ষাই জানিবে সব ওহে ঋষিচয়। একমাত্র হয় জীব মন্ততা কারণ। প্রকাশিত হয় অন্য রূপেতে যেমন।। সানন্দরাপ ব্রহ্ম ওরূপ প্রকারে। মায়াধুগে জীববৎ অবস্থিতি করে 🕠 বস্তুতঃ তাঁহার ভেদ কিছুমাত্র নাই। উপাধি কল্পিড ভেদ দেখিবারে পাই।।

অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিণণ। যে বিজ্ঞান বলে কর শব্দাদি গ্রহণ। আত্মা ও পরম ব্রহ্ম সে বিজ্ঞান হয় জগত ব্যপিয়া তিনি আছেন নিশ্চয়।। প্রত্যক্ষ যে সব বস্তু হয় দর্শন। সকলাই ব্রহ্মমাত্র নহে অন্যতম । ছমেতে রজ্জুতে যথা সর্পভ্রম হয়। এই বিশ্ব সেইজপ জানিবে নিশ্চয়।। অক্সানবশতঃ সেই পরম ব্রন্মেতে। ক্তগত কল্পিত হয় কানিবেক চিতে।। সাগর তরঙ্গ যথা কর দরশন নানারূদে প্রকাশিত হয় সর্বক্ষণ। স্বরূপেডঃ জল ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সেরূপ জানিবে এই জগত নিশ্চয় । নানারূপে প্রকাশিত হয় দরশন। রন্ধ ভিন্ন উহা কিন্তু নহে অনভিম।। বপ্তগত্যা ব্ৰহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু নাই। যাহা দেখি ভাহা ব্ৰহ্ম জানিবে সবাই।। য়েই রূপে ব্রহ্মশিক্ষা করিবে প্রদান। সেই কথা বলিতেছি সবা বিদ্যমান । প্রথমতঃ শম দম আদি শিকা দিয়ে ৷ শিষ্যকে করিবে শান্ত একান্ত হৃদরে।। ব্রহ্ম উপদেশ পরে করিবে প্রদান। নিয়ম আছে এইত শান্ত্রের প্রমাণ। অর্ধজ্ঞান জন্মিয়াছে যাহার অন্তরে। ব্রহ্ম উপদেশ নাহি দিবেক তাহারে।। রন্ম উপদেশ তাবে কবিলে প্রদান নরকে সেজন করে অভিয়ে প্রয়ান । ভোগ ইচ্ছা নাহি কভু যাহার অভারে। যে জ্বন নিষ্কামভাবে অবস্থিতি করে।। জ্ঞান যুক্ত যেইজন সদা সর্ব্বক্ষণ। ব্রন্দা উপদেশ তারে করিবে অর্পণ 🚯 সেইজনে উপদেশ করিলে প্রদান। অবিদ্যা বিনাশ পায় শান্তের প্রমাণ।।

মেমন প্ৰদীপ থাকে উজ্জ্বল হাবত। সমান ভাবেতে থাকে অন্দোক ভাবত। যতক্ষণ দূর্যাদেব করে অবস্থান। ভাবত পর্যাপ্ত দিবা থাকে বিদায়ান । পুষ্প আদি নিকটেয়েত রহে যতক্ষণ সৌগন্ধ তাবৎ রহে ওহে ঋধিগণ 🕫 তদ্রপ যাবত ব্রহ্ম তাবত পরিমাণ জগৎ প্রকাশ পায় কহি স্বাস্থান।। ব্রজের সন্তাতে হয় জগৎ পরিচয়। প্রতিবিশ্বরূপ বিশ্ব জানিবে নিশ্চয়। বস্তুগত্যা সত্য নহে জগত কঞ্চন ব্রক্ষের সম্ভাতে মাত্র হয় দর্শন।। এততনি অবিশপ কছে পুনরায়। ওহে শ্রভু নিবেদন করিগো তোমায়।। ব্ৰুগত কৰিত সেই চিদ্বক্ষে হয়। এই কথা বলি হে ওহে মহোদয়। সমাক বৃদ্ধিতে ইহা আমরা অক্ষম। প্রকাশ করিয়া বন ওত্তে মহাদ্মন।। করে গুন বিধিসূত তাপস নিকর। কহিলাম যাহা খাহা সবার গোচর। অযুক্ত কিছুই নাহি করিবেক জ্ঞান কহিলাম অর্থযুক্ত সবা বিশ্যমান। অসঙ্গত কথা আমি না কহি কখন। বিরুদ্ধ বচন নাহি কবি উচ্চারণ : জ্ঞানদৃষ্টি প্রকাশিত হইলে অন্তরে তত্ত্ত্ত্বান সমৃদিলে হৃদ্যা স্বাধারে।। আমার বাক্যের মর্ম্ম বৃধ্যে সেইজন। বলিব অধিক কিবা ওহে ঋষিগণ । অবিদ্যানাশের মূল জানিবে সংসারে। অবিদ্যাবশতঃ মোহ জনয়ে অন্তরে অবিদ্যাই আন্মবৃদ্ধি করে বিনাশন। কিন্ধ এক কথা বলি শুন খাইগণ।। আবার অবিদ্যা হতে বিদ্যালা ভ হয় তাহার কারণ বলি শুন ঋষিচয়।।

এক অন্ত হতে যথা করিয়া ধারণ তাহা দিয়া অনা অস্ত্র করয়ে ছেদন।। এক মল ছারা অন্য মল নট্ট হয় এক বিষে বিষান্তর প্রশমিত হয়।। এক শঙ্রু দিয়া অন্য বিপুর দরন। সেরূপ অবিদ্যা দিয়া বিদ্যা বিনাশন।। কি বজিব ঋ বিগণ মায়ার বিষয়। যখন শরীর নাম উপস্থিত হয়।। উখন আনন্দে মায়া করয়ে প্রদান। <u> पुर्ख्यं भागम्ब यन भाज भवर्रभान ।।</u> কিন্তু জ্ঞানী হয় সেই এ ভব সংসারে। বিবেক ছারেতে মায়া দরশন করে। তাঁহার নিকটে মায়া বিনাশিত হয়। কহিনু নিগৃঢ় কথা ওহে ঋবিচয়।। অতএব স্কানসাভ করহ সকলে। অবিদ্যা কোথায় বাবে চ্যঞ্জিয়া স্বারে 🗤 ব্রহ্মজ্ঞান বিবাঞ্জিত অন্তরে যাহার তার হয় মৃক্তিলাভ শাশ্রের বিচার।। জগতের যাহ্য কিছু হয় দরশন। এক্ষের স্থরাপ সব ওচে ঝবিগুণ। এই<del>রূপ জান যার সতত অন্তরে</del>। মুক্তিলাত হয় ভার কহিনু সবারে।। আমি তুমি ভেদজ্ঞান স্থাবে যেইন্থন। অবিদ্যা ডাহার নাম ওহে শ্ববিলণ। অবিদ্যা সর্বর্থা ত্যাগ করিবে বভনে। তবেত লভিবে কল কহি সবাস্থানে।। ব্রক্ষজান যদি নাহি করয়ে অর্জ্জন। অবিদ্যা কিরুপে বল হবে বিনাশন।। অবিদ্যা নদীর পারে যেতে ইচ্ছা হলে . ব্ৰহ্মজ্ঞান ভিন্ন ডাহা কভূ নাহি ফলে।। অবিদ্যা উত্তীৰ্ণ হয় যেই কোনজন। ব্রন্ধলাভ হয় তার স্বরূপ বচন।। শুনন্তন ঋষিগণ বলি সৰাকারে। কোন বস্তু হতে মারা জনমে সংসারে॥

মে বিচারে কাজ নাই জানিবে সবাই। হঁইবে কিন্ধপে নাশ বুঝিবারে চাই।। অবিদ্যা বিনাশ হয় যে কোন প্রকারে। বিচার করিবে ডাহা সবাই অন্তরে । অবিদ্যা বিনাশ প্রাপ্ত ইইবে যখন তখন জানিতে পাবে উহার জনম।। যাবত অবিদ্যা নাহি বিনাশিত হয়। তাবত জনম নাহি বুঝিবে নিশ্চয় । অবিদ্যা কেবল হয় রোগের আগার : অবিদ্যা বিন্যূপে যত্ন কর অনিবার। অবিদ্যা যাহাতে নাহি জনমে অগুরে। দুঃখ নাহি হাদে আসি ঘেরিবারে পারে ভাহার উপায় সবে কর সবর্ধক্ষণ যুত্রবান হও তাহে আমার বচন। আপনি আকাশে যায় যাতাস যেমন। আত্মাকেও খবিগণ জানিবে তেমন। স্বীয়শক্তি দ্বারা আত্মা আপন আত্মাতে চঞ্চলতা প্ৰাপ্ত হয় জানিবেক চিতে।। সাগরে তর্জ পায় প্রকাশ যেমন। সেইরূপ চিদ্রন্ম ওহে ঋষিণণ।। চিৎ<del>শক্তি বিক্</del>বভিত হয় মেইকালে। চিদ্রক্ষ প্রকাশিত হয় সেইকালে । 'ডম্বন্তু আমার' বলি প্রকাশিত হয়। সর্বশক্তিযুত চিৎ নাহ্নিক সংশয় । চিতেরে জীবাত্মা বলি জানিবে অন্তরে। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ যিনি খ্যাত চরাচরে।। ক্ষেত্রজ্ঞ বাসনাযুক্ত হয়েন যখন। অহন্ধার সেইকালে লভয়ে জনম।। অহঙ্কার বার্ত্তা হরে ক্রমে তারপর। মনবৃদ্ধিযুক্ত হয় তাপস নিকর।। সংকল্প সংযুক্ত হয়ে ক্রুমে ক্রুমে পরে ইন্দ্রিয় স্বরূপ হয় কহিনু সবারে।। এরাপে সঙ্কল আর বাসনা রজ্জুতে। সদা জীব বদ্ধ আছে জানিবেক চিতে।।

ক্ষেত্রজ্ঞ পুক্রব দুৰে। ইইয়া কাডর। চিন্তা দ্বারা চিন্তরূপী হন তারপর। সেই টিভ মনরূপ তারপর **হ**য়। অহদ্ধার রূপ হয় জানিবে নিশ্চর।। কোষকার কৃমিবৎ চিত্ত ভার**প**রে। বাসনাদি যোগে বদ্ধ হয়ে স্থিতি করে।। সঙ্গল্পিত জগদ্বস্ত করিয়া সূজন। ভাব মধ্যবন্তী হয় ওহে ঋষিগণ । পরস্ত শৃদ্ধালা বন্ধ সিংট্রের মতন . সে চিত্ত বিরক্ত আশু হয় ঋষিগণ .। সেই চিত্ত কড় কড় মনো<del>ৱাপী হয়।</del> বৃদ্ধিরূপী হয় কভু নাহিক সংশন্ধ। জানরূপী ক্রিয়ারূপী কখন কখন। অহঙ্কাররূপী হয় ওহে ঋষিগণ। পূর্বাষ্টক ভীবরূপী কভূ কভূ হয়। নিজরূপে ব্যক্ত হয় কভু বা নিশ্চয় 🕫 প্রকৃতিরূপেতে হয় কল্পিত কথন, মায়ারূপে কিম্বা অর্থকাপেতে কথন।। অবিদ্যা লোকেতে বলে কথন তাহারে -ইচ্ছা বলি সম্বোধন কখন বা করে।। যাহা হৌক্ এককথা শুন ঋষিণণ বটবৃক্ষ বটধারা ধরয়ে ফোন। সেইরূপ মন ধরে অখিল সংসার বলিনু নিগুঢ় কথা নিকটে সবার 🕕 চিন্তানলে দগ্ধীভূত মানবের মন। কোনরাপ সর্গ মনে করিছে দংশন।। কামজপ সাগরের তরঙ্গ মাঝারে। সদামন ক্ষিপ্ত হয় জানাবে অস্তরে।। **এই হেতু হয় মন ব্রহ্ম বিশ্মরণ**। এইজন্য বলি শুন ধ্যহে খবিগণ।। মনেরে উদ্ধার আগে করিবে যতনে তবেত ইইৰে কাজ জানিবেক মনে।। জন্ম মৃত্যু হর্ষদুঃখ শুভাশুভ ফলে। আত্মমন যুক্ত হয় জানিবে অন্তরে।।

অতএব সেই মনে করহ উদ্ধার। ফলিবে মনের বাঞ্ছা জানিবেক সার । বলিব অধিক কিবা ওহে খবিগণ। মিগুঢ় তত্ত্ব বলি সবার সদন।। এইসব যোগতন্তু দেব মহেছর , বর্ণন করিয়া ছিল পার্বতী গোচর।। আদি শুঝু দেবদেব দেব পঞ্চানন। এক বক্র কভূ ধরে পঞ্চম কখন।। তাহার বচন বৃধা কড় নাহি হয়। তাঁহার কুপায় পূরে বাসনা নিশ্চয় । পঞ্চবক্ত বলি ডিনি বিখাত ভূবনে। তাঁরে পূজা করে যেই ঐকান্তিক মনে তাঁহার অসাধ্য নাহি জন্মত ভিতর। শব তৃত্য হয় সেই তাপস নিকর।। শিব পুরাণের কথা ডত্ত্বপূর্ণ অতি। ষাহাতে জীবের ঘটে পরম সুকৃতি।।



ন্তনিয়া নিগৃড় তত্ত্ব শোনকাদিশণ।
ক্রিজাসা করিল শুন বিধির নন্দন।।
তারপর কি ঘটিল করহ প্রকাল
তব মুখে শুনিবারে হয় বড় আশ।।
পঞ্চবক্রপ্জাবিধি শুনিতে বাসনা।
কর্নি করিয়া তাহা প্রাও কামনা।
কথন বিধির সূত সহাস্য নদনে।
কহিলেন শুনশুন বলি সবাস্থানে।।
পঞ্চবক্র পূজাবিধি করিব কীর্তন।
গোগ মোক্ষপ্রদ ইহা ওহে খবিপথ।

ওঁ নমো বিষ্ণৰে আদি কৰি উচ্চারণ ভূতায় এ **শব্দ পরে করিবে পঠন**।। সবর্নধার পদ মূধে বলি তার পরে। মূর্ত্তয়ে স্থাহা এশব্দ উচ্চারণ করে।। প্রথমতঃ সদ্যোজাত করিবে পুজন। তারপর শুন খন ওহে ঋষিণগ।। অষ্টকলা পঞ্জিবারে করিবে সুঙ্জ যেরূপ বিধন্ন আছে শান্ত্রের নিয়ম।। সিদ্ধি ঋদ্ধি ধৃতি লক্ষ্মী মেধা কান্তিদয়। স্বধা হিতি এই আট অস্ট কলা হয় । ইহাদের যথাবিধি করি আহান। বামদেবে তারপর করিবে অর্চন ।। ব্রয়োদশ কলা পরে পৃক্তিতে ইইবে ভাহাদের নাম জন বল্লিভেছি ভবে। বলক্ষতা রাত্রি পালা কান্তি তৃষ্ণায়তি। ক্রিয়া কামা বৃদ্ধিরূপা মোহিনী ও রতি।। ঐইসবে যথাবিধি করিয়া পুজন। পুনঃ অন্য অস্তুকলা করিবে অর্চন । উমা সোহ কুধা কলা নিয়া মৃত্যুসায়া 🖟 এই স্**প্রশেষ আর জানিবে অভয়া**। এই অষ্টকলা পূজা করিয়া যতনে। অবশিষ্ট কলা পূজা করিবে বিধানে।। অসনা মরীচি দুই কলারে পৃজিয়ে। পৃত্তিবেক জ্বানিনীরে একান্ত হৃদয়ে।। যথাবিধি এইভাবে করি আবাহন। পান্য অর্ঘ্য আদি দিয়া ফেমত নিয়ম।। পক্ষবক্ত অর্চনা যে করে সযতনে। অসাধ্য তাহার নাহি এতিন ভূবনে।। ইহকালে ভোগ সূখ লভে সেইজন। অভকালে মোক পায় শালের বচন। অন্যরূপ শিবার্চন আছয়ে বিধান। সেই কথা বলিতেছি সব্যকার স্থান। সৰ্ক্ব অভিলাষ শান্তি ভাহাতেই হয়। শিবের আদেশ ইহা জানিবে নিশ্চয়।।

স্বাহাত মন্ত্রেতে আগে করি আচমন জ্ঞানেব্রিয় সাধুবর করিবে স্পর্শন। মাতৃকাদিন্যাস করি পরে মতিমান। করিবেক তারপর সূর্য্য উপস্থান 🕡 তারপর স্থ্যমন্ত্রে সূর্যোরে পৃজিবে। ভবাচার বিভৃতিরে পৃঞ্জিতে হইবে।। আদিতেরের তারপর করিবে পৃক্তন। চন্দ্রকুক্ত বুধ গুরু করিবে অর্চন।। <del>ওক্র</del> শনি রা<del>হ</del> কেন্তু পূজি ভক্তিভরে পুনবায় ন্যাস যত করিবে সাদরে।। তারপর অর্ধাপত্রে কবিয়া গ্রহণ। সেই জলে পূজা দ্রব্য করিবে গ্রোক্ষণ।। নন্দী মহাকাল গঙ্গা লক্ষ্মী সরস্বতী। যমুনা ও ব্রহ্মা সাত আর গণপতি।। দ্বারদেশে এই আটে করিবে পৃঞ্জন। মধ্যস্থলে ধার্মদির করিবে অচ্চন 🕞 পুনবাদি ক্রয়েতে পূজা করিতে ইইবে। শিব স্মপ্তে গুলেশেরে সাদরে পৃজিবে।। তারপর অবাহন দ্বিতীয় স্থাপন। তৃতীয় সদিধাপন করে বিবেধন।। সকলীকরণ আদি মুদ্রা প্রদর্শিরে। একান্ত হৃদরে পরে স্থাপন করিবে।। নির্মাঞ্ছন করি পরে বিহিত বিধানে। বস্ত্র অলঙ্কার দিবে অতীব যতনে।. নানাবিধ উপচারে করিবে পূজন। যথা**শক্তি জপ পরে করিবে** সাধন।। ম্বতি নতি করি পরে ভক্তির ডরে সমর্শিতে হবে ৰশ একান্ত অন্তরে।। প্রার্থনা করিবে পরে যেখন বিধান। ত্তন খবিগণ কহি স্বাস্থান।। নিবেদন ওহে দেব তোমার গোচরে। সুকৃত দৃদ্ধুত মম নাশহ অচিরে।। শিবস্বরূপতা পাই এই নিবেদন। শিবদাতা শিব ভোক্তা নহে অন্যতম ।

এই যে জগত বিশ্ব হয় দর্ম্পন। শিবময় হয় সব ওহে ডগবন।। সেই বিশ্বময় আমি নাহিক সংশয়। কৃপামর কৃপাকর ইইয়া সদয়।। ফাহা যাহা ওহে দেব করিছ সাধন পরেতে করিবে যাহা ওহে ভগবন। সেই সৰ জাপনাতে করিনু অর্পণ। দয়াকর দয়াগ্রহারুধীনে এখন। ধরাজ্ঞল বহিনশন্দ উপশ্ব পথন পানি পাদ চক্ষু শ্রোত্র আর যে গগন।। রসগন্ধ জিহা ঘান তুক্ মন বৃদ্ধি। স্পর্শরূপ বাকপায়ু আর বে গ্রঞ্জি। এইসব থাহা কিছু আদ্রু বিদামান। প্ররূপ তোমার সব জাহে ভগবান। তোমার স্বরূপ যেই করে বিবেচনা। ভবতুল্য হয় সেই পুরয়ে কামনা । প্রার্থন্যদি এরূপেতে করিতে ইইবে। ভূতশুদ্ধি বলিতেছি শুন পরে সবে। সংক্ষেপেতে ভূতগুদ্ধি করিব কীর্তন। ইথে ভদ্ধ হয় দেহ শান্ত্রের নিয়ম।: শিবের সাক্ষাৎ তুল্য ইথে হওয়া যায় সন্দেহ নাহিক ইথে কহিনু সবায়। পৃথিব্যাদি তত্ত্ব চিন্তি হৃদয় কমলে।। পাপ পুরুষেরে দশ্ধ করিবেক পরে 🖯 বিরাজ তথ্যয় করে যেই শশধ্র। তাহা হতে ক্ষরে যেই অমৃত নিকর।। তাহা দ্বারা জীবাত্মাকে সৃস্থির করিয়ে ভাবিবেক নিজ্ঞদেহে দৃঢ়চিত্ত হয়ে। ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি ভিনে। আত্মস্থ করিবে জ্ঞান জানিবেক মনে 🕕 এইরূপ জ্ঞান করি সাধুমহামতি। শিবতুল্য আপনাকে ভাবিবে সুমতি ।। এইরাপে ভূত শুদ্ধি করি যেইজন। অর্চনা করে শিবের ওহে খবিগণ।

শিক্তুলা হন ডিনি নাহিক সংশয় শাস্ত্রের বচন মিখ্যা কতু নাহি হয়।। এইভাবে মৃত্যুপ্তয়ে সেবে যেইজন। চতুববর্গ পায় সেই শাস্ত্রের বচন।। প্রথমতঃ বীজোদ্ধার করিয়া যতনে ব্রাক্ষর মস্ত্রেতে পরে সাধিকে বিধানে 🛭 সেইমন্ত্র একমনে জপে যেইজন। পাপক্ষয় হয় তার শাস্ত্রের বচন।। মৃত্যু জয় করে সেই জানিবে অস্তরে মৃত্যুপ্তয় তার দেহে সদা বাস করে।। শত সংখ্যা জগ যদি করে কোনজন। বেদপাঠ ফল সেই করে উপার্চ্ছন ( সব্বৰ্তীৰ্থ পৰ্য্যানে যেই ফল হয় . সেই ফল হয় তার নাহিক সংশয়।। তিনসন্ধাা অক্টোত্তর শত জপ করে। মৃত্যুক্তয়ী হয় সেই জানিবে অন্তরে। ল্পকালে যেইরূপ কবিবেক ধ্যান। সেই কথা বলিতেছি সবা বিদ্যাথান। শ্বেতপদ্ম শোভিতেচ্ছে দেবতার করে অভয় ও বর আছে অতি শোভা করে । রহিয়াছে বাম অঙ্গে অমৃতা সুন্দরী। কিবা শোভা হয় তাহে আহা মরিমরি।। দেবীর দক্ষিণ করে কুন্ত শোভা পায় বাম করে শ্বেডপশ্ম মরি কিবা ভায়।। এইরূপ ধ্যান করি যেই সাধুজন। তিনসন্ধ্যা মন্ত্র জপ করে অনুক্ষণ ।। প্রকর্মাস এই ভাব থেই ব্যক্তি করে। জরা মৃত্যু নাহি আসে তাহার গোচরে।। ব্যাধি নাহি কড় করে ভারে আদ্র-মণ। শক্রনাশ হর তার শাস্ত্রের বচন।। পরাশান্তি লতে মেই নাহিক সংশয়। শান্তের ৰচন মিপ্যা কভূ নাহি হয়।। তারপর স্বথাবিধি করিয়া পুজন। ন্যাস আদি বধাবথ কয়িবে সাধন।।

আত্মারে তাহার পর করিয়া পুজন। মনে মনে জ্যোতিশ্বয় করিবে চিন্তন । অঙ্গপুদ্ধা স্তুতি পাঠ পরেতে করিবে। তবেত তাহার যত কামনা প্রিবে। এই মত পূজা করে মেই সাধূজন ভোগমেক্ষ পায় সেই শায়ের কচন। **এইপুজা তীর্থস্থানে যদি কেহ করে।** দ্বিগুণ লভয়ে ফল দ্ধানিবে অন্তরে।, অধিক বলিধ কিবা শুহে ঝবিগণ তীৰ্থেতে দিওণ ফল হয় উপাৰ্জ্জন।। গয়াধামে পিওদানে যেই ফল হয়। শিবপূজা কৈলে তাহা লভয়ে নিশ্চয়।। পিওদানে তিনকুল উদ্ধারে যেমন। সেইরাপ্ত ফল দেয় শিবের পৃক্তন। শিবের সমান নাই এতিন ভূবনে। সদা ভাষ তার পদ ঐকান্তিক মনে।।



পিওদান মাহাত্ম

মধ্মর ভড়িকথা গুনিতে মধুর।
প্রকাশ করয়ে সদা সনৎ কুমার।।
পিশুদান বিধি কথা বর্ণনা করিল।
গুনি শৌনকাদি ভাহা আনন্দে ভাসিল।।
এত গুনি ঋষিগণ জিজ্ঞাসে তথন
নিবেদন গুনগুন ওছে মহাস্থান্।।
গুয়ার মাহাজ্য কথা গুনিতে বাসনা।
এত গুনি বিধিস্ত কহেন ওখন।
গুন গুন ব্যিগ্ড কামার বচন।

গয়ার মাহাম্যা কথা কে বলিতে পারে . অসংখ্য অসংখ্য মুখে বর্ণিবারে নারে।। গয়াধাত্রে পিগুদান করে মেইজন তার প্রতি পিতৃকুল মহাতুষ্ট হন।। সপ্ত পিতৃকুল তার পরিত্রাণ পায় সন্দেহ নাহিক ইথে কহিনু সবায়।। যত কিছু পাপ আছে এতিন সংসারে। সেই সৰ পাপ যদি কোনজন করে। তাহার মরণ শেষে তাহার উদ্দেশ্যে গয়াখ্রাদ্ধ করে মেই বিষ্ণুপদপাশে। পাতক ভাহার যত হয় বিমোচন কিমানে চড়িয়া যায় বৈকু চ ভবন।। বলি ইতিহাস এক শুনহ সকলে। বুঝিতে গারিবে সব সেকথা শুনিলে।। বিশাল্য নগরে এক ছিল মহীপাল। দয়াবান ক্ষমাশীল নামেতে বিশাল সম্বান সম্ভতি ভাঁর কিছু নাহি হয়। এই হেতু নরপতি সদ্য দুঃখে রয়।। সংসারে নাহিক সুখ পুত্রের বিহনে। এত ভাবি রহে নৃপ বিষাদিত মনে।। মরপতি মনে মনে করেন ভাবনা। পুত্রধন প্রবৃক্তিত যেই কোন জনা।। সদগতি তার নাহি পরলোকে হয়। নরাধ্য সেইজন মাহিক সংশয়।। মনে মনে এইরূপ ভাবনা করিয়া। বিচক্ষণ বিপ্রগণে আমন্ত্রণ দিয়া। । মনের বাসনা সব নিবেদন করে। তারপর কহিলেন সবিনয় সরে।। বলি শুন বিপ্রগণ করি নিরেছন। যম্জ বাস্থা করি আমি পুত্রের কারণ।। কিন্তাপ করিব যন্ত দেহ অনুমতি। করিব যেরূপ কাজ করিয়া ভক্তি।। এতশুনি মিষ্টভাষে কহে বিপ্রগণ। বলি যাহা হিড বাক্য শুনহ রাজন।।

পুত্রবাঞ্ছা যদি কর আপন হৃদয়ে . অবিলয়ে গয়াধায়ে যাহ ত্বা ধেয়ে।। সেইস্থানে পিতৃশ্লাদ্ধ কৰিয়া বিধানে। অম্লদান কর ভূমি মৃত পিতৃণণে । পুত্ৰ জনমিবে তব অতীৰ উত্তম। ভতেএব যথা কার্য, কর সম্পায়ন।। এতেক বাচন শুনি ব্রাহ্মণ বদনে মহা আনন্দিত রাজা হইলেন মনে।। অবিলয়ে যাত্রা নূপ করেন তখনি উপনীত হন তথা দীয় নৃপমণি। শ্রদ্ধা ভত্তি সহকারে গিয়া সেই হানে যথাবিধি পিওদান করে পিড়গণে । মদাযুক্ত ত্রয়োদশী দিন সেই হয় পিতৃগণ্ধে পিও দেয় নৃপ মহোদয়।। হেনকালে অনুমান করে নরমণি তিনটি পুরুষ বেন সম্মুখে তথনি।। উপনীত হন আসি দেখিতে দেখিতে ভাগ্ন দেখি সবিশ্বয় নরপতি চিতে .। তিনবর্গ তিনজন করেন ধারণ। শ্বেত লীত কৃষ্ণ এই গুহে খবিগণ । তাঁহাদিকে দর্শন করি নৃপবর। কৌভূহল পরবর্শ হইয়া সম্ভর।। জিঞ্চাসা করেন নৃগ বিনয় বচনে। আপন্ধবা কেবা কহু আমার সদনে।। কি মানসে হেগা সূবে কৈলে আগমন। মনের বাসনা কিবা কর্ছ বর্ণন। রাজ্ঞার এতেক বাক্য গুনিয়া শ্রবণে। থেওবর্ণ ব্যক্তি কছে মধুর নচনে।। বঙ্গি শুন বৎস এবে আমার বচন। ভোমার জনক আমি নহি অন্য জন।। মহাখ্যাতি ছিল সম অবনী ডিডরে। বংশের মর্য্যাল ছিল খ্যাত চরাচরে।। যেই ষেই কাজ আমি করেছি সাধন। সুখ্যাতি তাহাতে আমি করেছি অর্জন ।

ভারপর আমি আর জনক আগাব ব্রহ্মহত্যা করি দৌহে গুন গুণাধার।। স্টে হেতু দুই জনে মহাণাপী ইই। পুরুর্বকথা কহিলাম বংস তব ঠাঁই।। ময় পিতামহ ছিল খ্যাত অধীশর। কুৎসিভ আচারে তিনি ছিলেন তৎপর।। পুর্ব্বজ্ঞান্তে বহু খবি করেন হনন . এহেতু মলিন হন জানহ রাজন।। কান্তে কাজে তিন জনে নরক ভিতরে নিমগ্প হইনু মোরা কহিনু তোষারে।। মোরা ছিনু বহুদিন নরক ভিতর। করিলে উদ্ধার ভূমি ওহে গুণধর।। তোষা হতে ভিনব্ধনে লভিনু উদ্ধার। <sup>এ</sup>জাসিয়াছি ভাই মোরা নিকটে ভোমার । গয়াধামে পিণ্ড তুমি করিলে প্রদান। ইহার মাহার্য়া বল কি করি কর্ণন।। ইহার প্রসাদে পেতে পারি ইন্দ্রাসন। বলিব অধিক কিবা ওনহ ৰন্দন । তৰ্পণ কৰেছ তুমি এই তীৰ্থ ধামে। ইহার মাহাত্মা ভন কহি তব স্থানে।। পিতৃলোকে মোরা সবে করিব প্রমন। রহিব পরম সূখে তথা সব্বক্ষণ।। ষম পিতা পিতামহ আছেন দাঁড়ায়ে। কর্মাফলে ছিল সবে বিষম নিরয়ে । কর্মাফলে দূরগতি লভেছ বিস্তর। সে ফাডনা কি বলিব ওছে বংশধর।। ব্রখাল্লের পুত্র বলি সকলে আমারে। অবজ্ঞা করিত বৎস নরক ভিতরে।। তব দত্ত পিণ্ড পেয়ে এবে ডিনজন। উদ্ধার হইনু মোরা তনহ । নশ্ন।। দুৰ্গতি মোচন বৎস হল এতদিনে। প্রকৃত তদর তৃত্বি জানিলাম মনে।। ভোমা হতে হৈল এবে মহা উপকার আপিয়াছি এই হেতু নিকটে তোমার ।।

ভোমার বদন পদা কবিব দর্শন। মনে মনে সবে মোরা করি আকিঞ্চন।। আশীবর্গত করি জোমা সরল হনেয়ে। এখন যাইব মোরা সূথের আলয়ে । তুমি মেই শ্রাদ্ধ আর করিলে তর্পণ। ডার ফল ভোগ এবে করি তিনজন। পুত্র ভূমি ধন্য ধন্য এতিন ভূবনে। আসিহাছি গয়াতীর্থে এই যে কারণে। গয়াতীর্থে আগমন অতীব দুর্মত। ইছে পিশুদান নহে কখন সূকভ।। **छानाुवरम निरुमान घर्ট अँदेधारन**। সৌভাগ্য বশেতে নর আসে এই ধায়ে।। ভূমি বৎস এই স্থান্তে করি আগমন। করিয়াছ পিশুদান জার মে তর্পণ।। তোমার পুণ্যের সীমা কে বলিতে পারে। ধন্য ধন্য তুমি বংস এতিন সংসারে 🕴 অহরহ গদাপাণি দেব নারায়ণ। বিরাজিত এইস্থানে সদা সর্ব্বক্ষণ। সেইহেডু গয়াতীর্থ আখ্যান ইহার ভব পাশে কহিলাম ওহে ত্রণাধার। সেই নারায়ণে তুমি সদা সর্বাঞ্চণ প্রাণ ভরে দুনয়নে করিছ দর্শন। . **অতএব ধনা তৃমি জগত সংসারে।** তোমার পূণ্যের সীমা কেবা দিতে পারে।। আমার বাক্য এখন কর্ত শ্রবণ। একমনে গদাধরে করহ স্তবন।। তাঁহার প্রসামে হবে পূর্ণ মনোরথ। অব শ্য লভিবে পুত্র অতি মহারথ।। এত বলি পিড়গৎ হন তিরোধান। পিতৃলোকে চলে যান চড়িয়া বিমান।। পিতার মুখেতে শুনি এতেক বচন। আনম্পে পুরিত হয় নৃপতির মন। একমনে করযোড় করি ডারপর। গদাধরে করে স্তব কোথা হে ঈশ্বর।।

বিবুধণণের <del>স্থা</del>ত্য **যেই মহো**দয়। ক্ষমাশীল দুঃখহারী সদা গুড়ময় 🕕 কৃতিত জনের দুঃখ যেইঙ্গন হরে। অসুরান্তকারী যিনি এ ভব সংসারে। যাঁহার পবিত্র নাম করিলে স্মরণ। সকল অশুভ দুর হয় সেইক্ষণ। প্রেম ভরে ভারে জামি প্রনিপাত করি। কোথায় হে দরাময় বিপদ কাণ্ডারী। পূরাণ পুরুষ যিমি অতীব বিমল। সকল লোকের গতি খাতে চরাচর । স্বর্গমর্জ্য পাতালেতে বিক্রম যাঁহার। প্রকাশ পায় যত এতিন সংসার।। ধরণী উদ্ধার করে যেই মহাত্মন। সদাহাদে ভাবি আমি তাঁহার চরণ।। বিশুদ্ধ স্বভাব যিমি জগত মাঝারে। বিবিধ বিভবে সঙ্গ ইইয়া বিহারে া লক্ষ্মী সমন্বিত যিনি সদা স্বৰ্বক্ষণ। নির্ম্মল নিষ্পাপ ধবাপত্তি বিচক্ষণ।। সকালে মাঁথার শুব করে নিরন্তর। তাঁহারে প্রণামি আমি তিনি গদাধর। যাহারে প্রণমে কৈলে নিত্য সুখ হয় সাধুগণ যেই প্রভু সতত জনয়।। যার **পাদপত্ম সদা সূরগণ** সেবে। সতত পূজন করে অসুরেরা সবে।। বেম্বর অঙ্গদ হার আদি বিভূবণ। নিয়ত যাঁহার *অন্ধে হ্*য়েছে শোভন।। যেই দেব সদা থাকে সাগৱে শয়ান। গয়াঞ্চেত্তে সেই দেব সদ্য বিদ্যুমান।। চক্রপাণি গদাধর দয়ার আকার। ভাঁহার চরশে নতি করি নিরম্ভর। প্রণাম ভাঁহারে যদি করে ভক্তিভরে মহাসুখ পায় সেই থাকিয়া সংসারে।। স্থের ইয়তা তার কভূ নাহি হয় অতএৰ কোথা প্ৰভূ ওহে দয়াময়।।

সত্যযুগে গুলুবর্ণ ধরে ফেইজন ত্রেতায় অরুশ্বর্ণ করেন ধারণ।। দ্বাপরেতে কৃষ্ণ গীতবর্গ কলিকালে। সেইদেব বন্দী সদা আমন্দ অন্তরে।। চতুর্ম্মুখ রূপে যিনি করেন সৃজ্বন। বিষ্ণুরূপে যিনি বিশ্ব করেন পালন 🗔 সেইজন রুদ্ররূপে করেন সংহার। সেইদেব গদাধর সার হতে সার।। সত্ত রজঃ তম এই তিনগুণ হতে বি**শ্বের উন্তব** হয় বিদিত জগতে । গদাধর সেই তিন করেন ধারণ ভাঁহা হতে গুণব্রর হয় উৎপাদন।। প্রত্যক্ষ নেহ'রি এই সংসার সাগব। সদা ভাবিতেছে ইপে ওহে গদাধর । সংযোগ বিয়োগ রূপ নক্র ভয়ন্তর। সতত ঘেরিয়া আছে সংসার সাগর। বিপন হয়েছি ইথে ওহে ভগবান্। কাণারী ইহাতে প্রভু হও হে একণ্।। উদ্ধার করহ মোরে কুপাদৃষ্টি করে। পোতসম হও প্রভু সাগর মাঝারে।। তিনমূর্ত্তি ধর তৃমি গুহে ভগবান্ নিজশক্তি বলে বিশ্ব করেছ সুজন । প্রণমি তোমার পদে ওহে দয়াময়। কৰুণা কটাক্ষ কর হইয়া সদয় । হজ্ঞ মৃর্ত্তি ধরি তুমি বিশ্বের মাঝারে। দেবগণে পালিতেছ্ কুপাদৃষ্টি করে।। মনোরথ পূর্ব প্রভু করহ আমার। ডোমার চরণে নতি করি থারবার। রাজার এতেক স্তব করিয়া শ্রবণ। গদাধর পরিতৃষ্ট হলেন তখন।। আবির্ভুত হন আসি গরুড় বাহনে। আহা মরি কিবা রূপ না যয়ে বর্ণনে।। পীতবাস পরিধান অতি মনোহর। শঙ্খ চক্র গদা পয়ে শেভে কলেবর।।

রাজার নিকটে আসি দিয়া দরশন গভীর মূরেতে প্রভ কছেন তথন। ত্তর স্তুতি গুনি কৃষ্টি লভিনু অন্তরে। তব সম ভড় নাহি হেরি চরাচরে।। সন্ধৃষ্ট হইল তাহে আমার হাংয় অসিয়াছি সেই হেতু গুহে মহোদয়।। বরদান হেডু এবে মন আগমন কিবা বাঞ্চা কর হাদে কর্থ নৃপোত্তম। প্রভূর এতেত স্বাক্য ওনিয়া প্রবদে। করযোভে করে রাজা বিনীত বচনে । যদি তুষ্ট হয়ে খাক ওচে দয়াসয়। ঘনের বাসনা ময় পূর্ণ থেন হয়। সদ্চিত্ত পুত্ৰ এক যেন লাভ কৰি। এই ভিকা দেহ প্রভূ ভবের কাভারী। এতেক রাজ্ঞার বাক্য করিয়া প্রবণ। মধুর বচনে কহে লেব জনার্দ্ধন ti নুপরর বলি শুন বচন আমার বি<del>চক্ষণ</del> ভূমি অভি গুলুৰ আধার । গয়াতীর্থ সহাক্ষেত্র অবনী সাঝারে তুমি নৃপ আসিয়হে ডকতির ভরে।। এইস্থানে পিণ্ড ডুমি করেছ অর্পণ। মধাবিধি পিতৃগণে করেছ তর্পন। । বাঞ্ছা তথ ভাহাতেই ইয়েছে সফল। অচিয়ে লভিৰে তুমি বিজ্ঞ পুত্ৰবৰ।। পিতৃগণ মহাত্রীত তোমার উপরে। পুত্রলাভ সেই হেড়ু ছইবে ঋটিরে। আর বি মনেতে বাঞ্চা বলহ রাজন। যা মাণিকে দিব তাহা আমার বচন।। এতেক বচন ভনি কহে মরপতি ওতে প্রস্তু কি বলিব অগড়ির গতি । **গ্যানে নাহি যাঁরে পার বত যোগীজন** : যহির স্বরূপ চিন্তা করে স্বরণা।। সেই চিন্তামণি ধন সম্বূথে আফার . ইহাপেকা শ্রেষ্ঠ বল কিনা আচে তার ।। আরু কেত্রবার মাম নাহি প্রয়োচন তোমাধ চর্গে থেন সদা থাকে মন । ভবলদৈ থাকে যেন নিয়ত ভকতি। অন্তকালে পাঁই যেন পরমা সুগতি।। স্থান পাই অন্তেয়েন তোমার চরণে। ওঙ্গে প্রভু এই ভিক্ষা ভোগার সদনে।। এত বলি নরপতি করেন প্রণাম। তথাগু খলিয়া হরি হন অন্তর্ধনি। অধিক বজিব কিবা ওচে খবিগণ। সেই ফলে পুত্র লাভ করিল রাজন । মরগতি দান ধানি করিল বিশুর স্থাপন করিল শিবলিঞ বহুতর।। দেৰদেৱী মৃত্তি কত প্ৰতিষ্ঠা করিল রাজ্ঞার যশেতে দিক্ দিগস্ত পুরিল <u>,</u> শিবলিক সংস্থাপন ফলে নরপতি। অন্তকালে লভিলেন পরমাসুগতি।। পুরাণের সার হয় শ্রীশিকপুরাণ। গুনিবেস সংখ্যাণ হয়ে ভাকিমান 👝



निव शिक् वंर्धन

ভক্তিকথা বিধিসূত করেন প্রকাশ তাহাতে পুরমে যও ঋষি অভিলাষ।। ঋষিদের অভিলাষ করিয়া শ্রবণ পুনক্ষ বলিতে থাকে বিধির নন্দন।, বহুসংখা স্বর্ণদানে যেই ফল হয়। নিবলিক স্থাপনেডে সে ফল নিক্সা। কিবা নারী কিবা করে যেই কোনজন। কিবা যতী কিবা ক্লীব ওচ্ছে ঋষিণণ। যেইজন শিবলিঙ্গ করয়ে স্থাপন। পুনর্জ্জন্ম নাহি হয় তাহার কখন। ভূমিদানে স্বর্ণদানে যেই ফল হয়। গন্ধ দিলে মহেশ্বরে সে ফল নিশ্চয়।। নমস্বার করে যেই দেব মহে**থ**রে। সর্ব্বকাম সিদ্ধ ভার জানিবে অন্তরে।। তৃত দারা মহেশ্বরে সান করাইলে। ক্ষরলোকে যায় সেই শিবের গোচরে।। টোবট্টি হাজার খেনু করিলে প্রদান যেই ফললাভ করে সেই পূণ্যবান ।। ক্ষীরদ্বারা মহেশ্বরে স্লান করস্থিলে সেই ফললাভ সেই করে কৃতুহলে।। পক্ষে পক্ষে একবার করিলে ভোজন কিন্ধা মাসে তিনবার করিলে অশন।। যেই কল লাভ করে সেই সাধুমতি। উদক স্বপনে তাহা জানিবে সুমতি।। শত সহত্রেক ধেনু করিলে অর্পণ। যেই ফললাভ করে সেই সাধুজন । সেইফল পৃষ্পদানে হইবে নিশ্চয়। শাত্রের বচন মিথ্যা কড় নাহি হয়।। করবীর অর্ক পত্ম বিশ্ব পত্র আর ধ্স্তর কুসুম বক পূণ্যের আধার।। এই সব পুষ্প শিবে করিবে প্রদান অত্যুত্তম কল ইথে ওহে মুনিগণ।। শ্রাবণে উৎপল দিবে পদ্ম ভাদ্রমানে। আন্ধিনেতে অপামার্গ দিলে প্রেমবন্দে। সহত্র করবী হতে উৎপল প্রধান। সহস্র উৎপল এক অর্কের সমান। সহস্র পদ্মরাগেতে ফেইফল হয়। একমাত্র বকে তাহা জানিবে নিশ্চয় । বক হতে শ্রেষ্ঠ পূষ্প আর কিছু নাই। বলিয়াছে নিজে ইহা মহেশ গোঁসাই । সহব জাভীয় চেয়ে চম্পক প্রবর <del>ধৃপ্তির চম্পক হতে শ্রেষ্ঠ বহু</del>তর।।

সিদ্ধপুষ্প শ্রেষ্ঠ হয় ধুন্তুর ইইতে। পুমাণ তাহার শ্রেষ্ঠ জানিবেক চিতে।। পুন্নাগ সহয়ে শ্রেষ্ঠ বি**দপ**ত্র হয় পরম তুষ্ট ইথাতে শঙ্কর নিন্চয় । য়েই সব পূষ্প আমি করিনু কীর্তন। অভারে ইহাব পত্র করিবে অর্পণ ।। এইসব পূষ্প পত্র করিলে প্রদান দুর্গতি তাহার ছাড়ি করয়ে প্রস্থান।। শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিত হয়ে খেইজন। শিবের উদ্দেশ্যে দীপ করয়ে অর্পণ।। অশ্বমেধ হতে ফল দ্বিগুণ সে পায়। ধূপদানে রুদ্রজোকে সেই সাধু যায়। এত শুনি ব্যাস করে ওচে মন্তিমান। কিসে তুউ হন শিব কহ ভক্তিমান।। সনৎ কুমার করে গুনহ বচন। নন্দীমুখে পূর্কে যাহা করেছি শ্রক। মহেশ্বর বলেছিল পার্বেতী সকাশে আমার লিঙ্গ যেজন হাপে ভক্তিবশে । সদারম্য ভার গৃহ কৈলাস সমান। তৃমি আমি দেহৈ তথা করি অধিষ্ঠান । আমারে উদ্দেশ্য করি যেই কোনজন ধেনুদান করে কিম্বা হিরণ্য অ<mark>র্পণ</mark>।। কামদূঘা ধরা দান করে সেই জনে কহিলাম সভ্য প্রিয়ে তোমার সদনে। বৃষদান অন্নদান অথবা কৃশর। আমার উদ্দেশ্যে দেয় যেই কোন নর।। বৃষযুক্ত রূথে সেই কৈলাসেতে যায়। বিনাশ নাই তাহার কহিনু তোমায়।। মানাবিধ উপচার দিয়া ভক্তিভরে। মোরে যেই পূজে গীত বাদ্য সহকারে।। সেইজন ব্রহ্মলোকে করয়ে গম**ন**। অর্চ্চনা করে ভাহারে ব্রহ্মবাদিগণ।। অগ্নিষ্টোম যন্ত্রহারা আমারে পৃজিলে। যক্ষতক্ত হয় সেই নিজ বীর্য্য বলে।।

গন্ধ অনুলেপনাদি মাল্য ও মূপন ইত্যাদিতে মম পূজা করিলে সাধন।। মম পাৰ্শচৰ হয় সেই সাধুমতি তব পাশে কহিলাম শুন গো পার্কাতী। ষ্বৰ্ণ বৌখ্য দিয়া লিঙ্গে পুজে যেইজন। ক্রদ্রলোকে খায় সেই আমার কনে।। গাণপতা পায় সেই নাহিক সংশয়। আমার বচন মিগ্যা কভু নাহি হয়।। স্বপনে দ্বিগুণ তার জানিকে নিশ্চয়। আর যাহা বিধি লভ্য গুন মহাশয়। গম্বেদক পঞ্চগন্য কর্পুর অপিলে। ফল হয় চারিগুল জানিবে অন্তরে।, ক্ষীরস্থানে পঞ্চশত ফল লাভ হয় কপিলার দৃগ্ধ দিলে দ্বিগুণ নিশ্চয়।। মান্য দিয়া গীতবাদ্যে করিলে পূজন। সেই রুজনোকে যায় আমার বচন। গাণপড়ো ভারে আমি নিয়োজিত কবি। তথ পাশে বলিলাম তনগো সুন্দরী। অগুরু অর্পিনে মোরে যেই ফল হয়। চন্দনে শ্বিতণ তার জানিবে নিশ্চয় ।। গুগগুল ও কৃষ্ণার দৃত্যুক্ত করি। আমারে যে জন দেয় ভনগো সুন্দরী।। নন্দীসম হয় সেই আমার বচন। আমার দক্ষিণা মূর্ত্তি করিলে অর্চন।। স্বন্দসম হর যেই জানিবে অন্তরে। কৈলাসেতে থাকে সেই আমার গোচরে।। যতরাপ চরু আছে শাস্ত্রের প্রমাণ। যাবকায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কহি তব হ্রান । যাবকান্ন মুমোদেশে করিলে ভর্পণ। ডার প্রতি পরিভুষ্ট যত পিতৃপণ।। বৃতে অভিবেক মোরে বেই জন করে। **যম**ত্তয় না**হি থাকে** ভাহার অন্তরে। গাঁপপত্য জাভ করে সেই সাধুজন। আমার উদ্দেশ্যে দীপ করিলে অর্পণ।।

রুদ্রসম হয়ে সেই বৃষ আরোহণ। সদা করে বিচরপ আনন্দিত মন।। অষ্টমী বা চতুদ্দশী এই দুইদিনে। যেজন আখারে অচের্চ ঐকান্তিক মনে। অনিয়ম যুত যদি হয় সেইজন কিছা যদি হয় ব্রহ্মচর্য্য-পরয়েণ। ব্রদাচারী হয়ে সেই বিহঙ্গ সমান। সর্বভূত সমাদৃত হয় সর্বাস্থান।। স্বৰ্গধানে যায় সেই তাজি কলেবর শ্বচ্ছদে বসতি করে সেই সাধুনর।। ময় নাম খনি যদি ভক্তি করে মনে। গাগপত্য দিই ভাৱে ওগো বরাননে মম অভিপ্ৰেড স্থান ষণা যথা হয়। সেই জন তথা থাকে জানিবে নিশ্চয়। ন'হি থাকে মৃত্যু ভয় তাহার কখন আরো এক কথা প্রিয়ে করহ প্রকা। ব'সনা ভ্যজিয়ে যেই একমন হয়ে। কার্যমনে মোরে পুঞ্জে একাঞ্চ হাণয়ে। প্রলয় অবধি সেই স্বর্গপুরে রয়। আমার বচন ইহা জানিবে নিশ্চয় । সভ্যসদ্ধ জিতেন্দ্ৰিয় হয়ে সেইজন একমনে মোরে করে নিতা দরশন।। কোটি শত যুগে তার নাহিক সংশয়। নিকাৰ্ল মুকডি পায় জানিবে নিকয়। ওন ওন মম বাক্য কমললোচনে। লিকোপরি মম পূজা করিলে বতনে। সর্বব্জন পূজা তাহে হয় সুসাধন। জরামৃত্যু শূন্য হয় সেই সাধুজন।। মালাগন্ধ ধৃপ বস্তু ইত্যাদি অর্পিয়ে। যেজন আমারে পূর্কে একান্ত হন্দরে।। গাণপত্য তারে আমি কবি সমর্পণ। আমার বচন মিধ্যা নহে কদচন । একরাত্রি উপবাস করিয়া বিধানে যেই জন মোরে পৃঞ্জে অতীব যতনে।। পুশুরীক ফল পায় সেই মহামতি। স্বৰ্গেতে বিপুল ফল লভয়ে পাৰ্ব্বতী । পবিত্র হইয়া যেই ভক্তি সহকারে। স্থাপন করিয়া পরে পুজরে আমারে।। তিনলোক অভিক্রম করি সেইজন। কৃ**দ্রলোক মনসূথে কর**য়ে গমন।। সাংখ্যযোগ বিশারদ অনুগত জন . মদীয় লোকেতে সুখে করয়ে গমন ।। দেবগণ মোরে নাহি দেখিবারে পায় যোগীগপ ধ্যানে দেখে কছিনু তোমায়।। চরাচর সর্ব্বভূত বিনাশিত হয়। আমার ভাক্তের কিপ্ত নাহি হয় কয়। যত কিছু তীর্থ আছে ধরণী মাঝারে। আমার পদেতে সব জানিবে অপ্তরে।। পরম দেবতা জ্ঞান করিয়া আমারে। যেজন অর্চ্চনা করে হাদিশুদ্ধ করে। মূর্তিমান হুই আমি তাহার গোচর প্রসন্ন সতন্ত রহি তাহার উপর।। সর্ব্বভূতে মোরে যেই করে দরধন। আমাতে ব্রহ্মান্ত যেই করে নিবীক্ষণ।। ভাহার বিনাপ নহি জানিবে কখন। তাহার নিকটে থাকি সদা সর্বক্ষণ। মনবৃদ্ধি সমর্পণ করি মনোপরে। যেইক্ষন চিত্তে মোরে একান্ড অন্তরে।। আমার প্রসাদে তার পাপ ক্ষয় পায়। কহিলাম তত্ত্বকথা পাবৰ্বতী ভোমায়।। যে কোন অবস্থাগত হয়ে অনুরাগ। আমারে স্মরিলে ভারে নাহি কবি ত্যাগ।। <del>ক্বস্তুলোকে</del> ধার সেই আমার বচন। বৃষধ্বজ মৃত্তি সদা করে দরশন।। যড়ঙ্গ যোগেতে মোরে ফর্চনা করিলে। প্রবেশে সেক্তন দেবি আমার শরীরে । ধুস্তর চম্পক বক বিস্বপত্র আর। করবীর আদি করি বিবিধ প্রকার ।।

এই সব পূষ্পে মোরে পূজে যেইজন। গালপত্য ভারে আমি করি সম<del>র্</del>পণ । উপ্রমৃত্তি মম গণ পুজে সেই জনে। কহিলাম তব পাশে ক<mark>মল আননে।।</mark> ধৃস্তর সবার শ্রেষ্ঠ পুষ্পের মাঝার। উহাতে পরম তৃষ্ট হৃদয় আমার।। একমনে মম পূজা করে যেইজন। মমতুল্য হয় সেই আমার বচন।। কৃত্রাপি তাহার গতি রুদ্ধ নাহি হয়। বায়ুর সমান গতি লভৱে নিশ্চয়।। নিত্য নিতা মোর দেবা করে যেইজন। মনোবাঞ্চা হয় তার সকলি পুরণ।। কহিলাম যাহা ফহা ওগো বরাননে। হদাপি এসব কেহ পড়ে একমনে। অথবা অনিচ্ছাবলৈ করে অধ্যয়ন ৰুদ্ৰলোকে যায় সেই আমাৰ বচন **1** এত শুনি ব্যাস আদি হত ঋষিণণ। জাবার জিজ্ঞাসা করে ওহে মহান্মন্ ।। বিস্তারি সকল কহু সবার সদনে। কিসে প্রীতি মহেশ্বর লভে নিজমনে।। কিন্তাপ কুসূম হয় অতি গ্রীতিকর। পরিমাণ কিবা তার কহ অতঃপর ।। ধুপের বিধান বল ভহে মহাত্মন্। উপাসনা কিবা রূপ কর্হ কীর্তন ।। বিধিসূত এত শুনি সুমধুর স্বরে। কহিলেন শুন শুন বলি সবাকারে।। একদিন মহেশরী বিনীতা বচনে। এইকথা জিজাসিল মহেশ সদনে।। তাহা শুনি হাদ্য করি দেব পঞ্চানন। কহিলেন ভন প্রিয়ে করিব কীর্ন্তন।। অত্যত্তম প্রশ্ন তুমি করিয়াছ মোরে। ভক্তগদে কৃপা হেতু বলিব তোমারে।। বক্ত পীত শেত কিম্বা যে**ই পুপ্প** হয়। मुर्गक्ष मा रहत किंदु छानिहन निन्तर ।

উগ্রগন্ধ নাহি হবে ওগ্নো বরাননে। গদ্ধহীন নাহি হবে কহি তব স্থানে।। এইজপ ফুলে মোর করিবে পূজন অতঃপর বলি যাহা করহ শ্রবণ।। সকল প্রব্যের সধ্যে সূবর্গ প্রধান। আমার উদেশ্যে তাহা করিলে প্রদান । সেইজন মম লোকে অন্তকালে ৰায়। অঞ্চরা সহিত্তে তথা হরিবে বেড়ায়। অযুত বরষ তথা রহে সেইজন। আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন। । শ্রেণপুষ্প কুন্দপুষ্প বিৰপত্ৰ আর : ইহাতে যেজন পূজা করয়ে আমার।। সৃক্তি পৃক্তন ফল সেইজন পায় শাম্রের প্রমাণ এই কহিনু ভোমার।। কিংতক কুসুমে কিন্বা উক্তময় ফুলে , বেজন আমারে পুঞ্জে মন কুতৃহলে।। সূবর্ণ পৃঞ্জন ফল লভে সেইজন। কোটি বর্ষ রহে সেই কৈলাস ভবন ঘুতাভাবে তৈল দীপ যেই করে দান। শিববৎ সদা ৰমে সেই শতিমান্ 💰 মদীয় মন্দির যেই করে সম্মাঞ্জন। শতত্বপ ফল পায় সেই মহাজন।। অনুলেগনে সহস্রগুণ ফল হয় ধূপে তার শতগুণ জানিবে নিকয়।। সংধারণ পূষ্পে মোরে করি*লে পূজন*। দশ বৰ্ণ সম কল লভে সেইঞ্জন। চন্দনেতে অনুলেপ করিলে প্রদান। যুতসহ মিশাইকে সেই মতিমান ।। ক্ষীর হারা মমলিল স্থান করাইবে। কিবা দেব নর ইথে সুফল লভিবে।। য**ক্ষ রক্ষ নাগ পিতৃ গন্ধক্র নিক**র। ইহাদের হিত হেডু জগত ভিতর । তোমার নিকটে সব করিনু কীর্তন। যেইজন এইরূপে করয়ে পৃজন।

আমার সমান হয় সেই সাধুমতি।
নদীগণ আদিসহ রহে নিরবধি
এতবলি বিধিসুত ষত অধিগণে।
সদ্বোধিয়া কহিলেন মধুরবচনে।।
অধিক বলিব কিবা তাপস নিকর
নিত্যুপাঠ করে ফেই হয়ে একান্তর ।
অধিক বলিব কিবা তক্তির ভরে।
নিজ্পাপী হইয়া খায় কৈলাস নগরে।।
অধিক বলিব কিবা তহে ঝবিগণ।
অধিক বলিব কিবা তহে ঝবিগণ।



মাস ও দিন বিশেষে উপবাসের ফল বর্ণন

খনি বিধিসুত কথা অপুক্র আখ্যান : ধর্ম্মের মাহান্য্য ফলে ভূঞ্জায় পরাণ।। পুনন্দ জিজ্ঞাসা করে যন্ত ঋষিগণ উপবাসবিধি কহ ওচে মহাত্মন।। এতণ্ডলি বিধিস্ত কহে ধীয়ে ধীরে। উপবাস বিধি শুন কহি সবাকারে।। পাক্তি স্কাশে দেব দেব পঞ্চানন। বলেছিল যেইরূপ করিব বর্ণন। পা**ব্য**ভী**রে সম্বো**ধিয়া দেব পশুপতি। কহিলেন শুন শুন প্রগো ভগবতী।। উপবাসে সেই ফল কবিব বর্ণন। ষর্গ মোক্ষ হয় ইবে শান্তের বচন।। উপবাস সূপ্রশন্ত শ্রেই ফেই দিনে বলিতেছি ওন ভাগ্ তোমার সদনে।। পঞ্চমী পূর্ণিমা কিন্বা ষতীর দিবদে যেইজন দিনপাত করে উপবাসে।)

ধনবান পুণ্যকান সেইজন হয় ৷ বিদ্যাবান হয় সেই নাহিক সংশয় । নবমীতে এককেলা করিয়া ভোজন। যেজন বিধানে করে দিবস যাপন। সুন্দর মুরতি ধরে সেই তণাধার। ধনে পরিপূর্ণ হয় তাহার আগার।। দ্বাদশীতে হৃদিগুদ্ধ হয়ে যেইজন। বিধানে মদীয় লিসে করয়ে পুজন।। ধনৰান জ্ঞানবান সেই জন হয়। কৃষি ভাগী হয় সেই নাহিক সংশয়। বর্ষারধি অমাবস্যা দিনে যেইজন। উপবাস করি করে দিকস যাপন।। লক্ষর**ব ম**র্গলোকে সেইজন রয়। ভোগ অন্তে ধনী গুহে ক্লনমে নিশ্চয়।। বর্ষবিধি মানে মানে বেই কোনজন। বিধানে ত্রিরাফ্ রত কররে সাধন।। বিমানে চড়িয়া সেই সুরপুরে যায়। অঙ্গরাগণের সহ আনন্দে বেড়ায়।। আমার উদ্দেশ্যে সেই কার্ত্তিক মানেতে। **श्र**पीश श्रपान कवि यथा विश्वास्त्रक ।। একভক্ত হয়ে দিন করয়ে যাপন দৃশ্বমাত্র পান করে করিয়া সংযম।। মাস অন্তে মোর পূজা করিয়া বিধানে : ভোজন করায় বত সাধু বিজগণে 🛭 দক্ষিণা শক্তি মত করে সমর্পণ। কামচারী হয় সেই শান্তের বচন।। দৃঃখের কর্ণিকা তার না রহে অন্তরে। অন্তকালে যায় সেই অমর নগরে।। দিব্যবর্ষ সহপ্রেক সেই স্থানে রয়। নাহিক সন্দেহ ইথে জানিবে নিশ্চয়।। একভক্ত হয়ে যদি রহে পৌর মানে। মাস অন্তে মোরে পুড়ে অশের বিশেধে ।। বিপ্রগণে অয়পান করে সমর্পন। দক্ষিণা শকতি মত দেয় যেইজন ! ৷

হংস সাৰসাদি যুক্ত বিমানে চড়িয়ে স্বৰ্গলোকে যায় সেই আনন্দ হলয়ে।। দিব্যবর্ষ সহক্ষেক সেই স্থানে রয়। ভাহারে বন্দনা করে দেবতা নিচয় 🕫 জাতিশ্মর হয়ে সেবভয়ে জনম। মহাধনে ধনবান হয় সেইজন।। যাঘমানে মোর্টর চিন্তা করিয়া অন্তরে। যেইজন একবেলা উপবাস করে। সেইজন স্বৰ্গধানো কৰয়ে গখন। বহুবর্ষ তথা গিরা করে বিচরণ । একভক্ত হয়ে যদি রহে ফাল্বনেতে। মাস অন্তে পুচ্চে মোরে ঐকান্তিক চিতে।। বিপ্রগণে অমপান করে বিতরণ। সাধ্যমতে দক্ষিণাদি করে সমর্পণ।। বরুণ লোকেতে যায় সেই সাধুমতি। বহুবর্ব সেই পুরে রুরে নিবসতি। বৈশাখ মাসেতে ষেই একভক্ত হয়ে। দিনপাত করে সুখে সানন্দ হৃদয়ে।। মাস গতে মোরে পুঞ্জি যত দি<del>অ</del>গণে। ভোক্তন করায়ে দেয় দক্ষিণা বিধানে।। সেই জন স্বর্গলোকে করয়ে গমন ডোগদেৰে ধনীগৃহে সভয়ে জনম। জৈষিমানে একভক্ত হইয়া থাকিলে। অখিন পাতকৈ মৃক্ত হর অবহেলে। ভূণহত্যা ব্ৰহ্মহত্যা পাপনাশ হয়। মাসগতে মোরে কিন্তু পূজিবারে হয় । বিপ্রগণে পরিকৃপ্ত করিবে বতনে। ক্তববন্ধ খুচে তার কহি তব স্থানে।। একবিংশবার সেই শ্রাতিশ্মর হয় শান্ত্রের প্রমাণ এই জানিবে নিশ্চর।। আষাঢ়ে অন্তমীদিনে একভক্ত হয়ে। শৃঙ্গটিকে মম লিঙ্গ সমিধানে গিরে। শিব আরাধনা করে যেই সাধুজন। পূল্যফলে যায় সেই অমর ভবন।।

শ্রাবণেতে একাহারী হইয়া থাকিলে। মাসগতে মোর গুজা বিধানে করিলে। বিপ্রগণে অর পান করিলে প্রদান। দক্ষিণা শক্তি তুজ্য যদি করে দান। অযুত বরষ সেই রহে স্বর্গপুরে। পিতৃগণ তুষ্ট থাকে ভাহার উপরে।। এইভাবে ভাষ্টমাস করিলে যাপন। লক্ষবর্ষ বায়ুলোকে রহে সেইজন । বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মে ভারপ্র। বলিনু নিগুঢ় কথা সবার গোচর 🕠 একডক্ত হয়ে। যদি আশ্বিনেতে রয়। মাসাঙ্গে পূজয়ে হয়ে একান্ত হাদা।। তিনগুণ ফল পায় রাজস্য় হতে ষাইট হাজার বর্ধ রহিবে স্বর্গেতে।। তারপর ধনীগৃহে লভয়ে জনম। মেধাবান্ বীৰ্যাবান্ ইয়ে সেইজন । চাতুম্মাস্য যথাবিধি করিলে সংধন। ভক্তিভরে মম লিঙ্গ করিলে পৃজন। অযুত বরষ রহে অমর ভবনে। দেবগণ সহ থাকে পুলকিত মনে । <u>গ্রীত্মকালে পঞ্চতপা করে যেইঞ্চন।</u> বর্ষকালে বর্ষজ্ঞলে রহে সর্বক্ষণ ।। হিংসা নাহিক রাথে আপন অন্তরে। অযুত বরষ সেই থাকে সর্গপূরে । ভোগ **শেবে ধনী গৃহে গ**ভয়ে জনম। রোগহীন দীর্ঘজীবী হয় সেইজন। ঘাদশ বরব কাল একাহারে থাকি। আমায়ে পুন্ধয়ে যেই ডক্ত মহায়তি।। সর্ব্ধ যজ্ঞফল পায় সেই সাধৃজন। বিমানে চড়িয়া যায় অমর ভবন।। ভোগ অন্তে উষ্ণকূলে লভয়ে জনম। রোগহীন দীর্ঘ আয়ু হয় সেই জন।। ব্রা**দ্দণে অথবা দেবে দীপদান দিলে**। সেজন আমাকে পায় অতি কুতৃহলে।।

এত বলি মৌনভাব ধরে পঞ্চানন পাক্রতী শুনিয়া অতি পুগকিত হন। এত গুনি ব্যাস জদি যত খবিগণ ፣ জিল্ঞাসা করেন পুনঃ ওহে মহাত্মন্ । বিপ্রগণে দান দিলে কিবা ফল হয়। এইকথা কহু এবে হইয়া সদয়।। বিপ্রগণে জলদান যে জন করয় **অমালয়ে ছল পায় ভানিবে নিশ্চয়** । ছব্রদান বিপ্রকরে করে যেইজন সেজন অবশ্য পায় হুর্ম্মা মনোরম।। ধেনুদান বিপ্ৰগণে যদি কেহ কড়ে রপবান শীলবান হয় সেই নরে । কান দানের ফল কর নাহি হয় লক্ষবর্ষ স্বর্গপুরে দেইজন রয় । ক্লিলা যদ্যপি দান করে কোন জন। ৰোম সংখ্যা বৰ্ষ রহে অমর ভবন।। বিপ্ৰ **করে কন্যা দানে যেই ফল হয়।** বলিতেছি সেই কথা শুন পরিচয়।। <sup>হ</sup> হকাল স্বৰ্গধায়ে থাকি সেইজন। ভোগ অন্তে মহাকুলে সভয়ে জনম। শধ্যাদনে করে যদি ব্রাক্ষণের করে। ষষ্ঠীবর্ষ সহ<del>য়েক</del> রহে সুরপুরে।। উপবাস বিধি পুরের্ব করেছি কীর্ত্তন কহিলাম দান বিধি ওহে ঋষিগণ।। পৰ্কে পৰ্কে এই গ্ৰন্থ যেই জন পড়ে। পুণ্যলাভ হয় ভার জানিবে অন্তরে।. তাহার যতেক পাপ বিনাশিত হয়। রোগ পোক ধ্বংস হয় নাহিক সংশয়।



## অউমী বিধি

ন্তনিয়া মহক বাণী শৌনকাদিগণ। আরো তত্ত্বকথা কিছু করহ বর্ণন ।। সনৎ কুমার করে শুন খবিগণ। যেরাপ বলিয়াছিল দেব পঞ্চানন। সম্বোধিয়া মহেশেরে দেবী ভগবতী কহিলৈন শুন শুন ওহে গশুপতি।। যক্ষরক ধ্রংস কর ভূমি ভগবান। শূলপানি ধনগুর থারি নিসূদন 🛭 ৰুন্দৰ্প প্ৰমঞ্চ পতি ব্যাঘ্ৰচশাস্থির। ভূতগণ সহ সঙ্গে রহ নিরন্তর ।। ভকত বৎসল তুমি ভকত উপরে। কিলে তুষ্ট হও তুমি বলহ আমারে। শেৰীর এতেক বাক্য করিয়া **শ্রব**া। মধুর বচনে করে দেব পঞ্চানন। চতৃপশী দিলে কিন্তা অন্তমীর দিনে। যেইন্সন ভক্তিযুক্ত হয়ে নিজমনে । সত্যবাদী জিতেন্ত্রিয় দ্যুত্রত হয়ে। আমার অর্জনা করে অনাহায়ে রয়ে।। গন্ধ–মাল্য প্লাপনাদি **মন্ত্র** জপ আর । এই সৰ স্মৰ্পিয়া করে নমস্কার।। ভূমিষ্ট হইয়া মোরে করয়ে নন্দন। গীত বাদ্য করে কড জার যে নর্জন।। ঙ্গে পূজা গ্রহণ করি অতীব আদরে। পরম সঙ্কষ্ট থাকি ভাহার উপরে।। ভক্তিহীন হয়ে খদি কোন অভাভন। ঘৃত আদি দিব্য দ্রব্য করে সমর্পণ ।। সে প্রব্য অগ্রাহ্য করি জনিবে হৃদয়ে : বিমুখ সবর্বদা আমি তাহার উপরে 🕩 বথাবিধি মন্ত্র মুখে করি উচ্চারণ। আমার অর্চনা আদি করিয়া সাধন।। সেই মন্ত্র পড়ি মোরে করিবে প্রণাম। **এলিডেছি সেই** মন্ত্র তব বিদ্যমান।।

"নমেন্তুতে মহাদেব ডক্তানাং ভক্তবংসল। অর্দ্ধং মহেশ্বরং রূপং হরেরর্দ্ধকরূপকং।। দ্বাবেক্টো দেবসংঘটেই প্রসীদতাং মুমেকদা। সোণেধ্বরং নমস্যামি দেবজবরদং হরিং।। ত্রিদশাধিপতিং দেবং শধ্য চক্র গদাধবং গঙ্গাধরং নমস্যামি দেবং ড্রিভুবনেশ্বরং।। উমাপতিং নমস্যামি জথা জম্বুপাত্তং পতিঃ। দ্বাবেতৌ দেকদংঘান্টো প্রাসীদেতং মঁথেঞ্জঃ।" এই মন্ত্র পাঠ করি সারল হাদয়ে। প্রণাম করিবে মোবে ভক্তি ভাব হয়ে।। প্রতিদিন যদি ইহা করে অধার্ম। ধিনবাত্তি কৃত পাপ হয় বিমোচন।। রজংগলা নারী যথা অবস্থিতি করে। ভূলে ইহা ৰুভু নাহি পড়িৰে সে স্থলে।। কিবা গুহে কিখা পথে যেই কোনজন : একমনে এইমন্ত্র করে অধ্যয়ন।। ভাহার উপরে তুষ্ট সদা রহি আমি। অশুভ না রহে তার জানিবে শিবানী।। চতুর্দশী অন্তর্মীতে পূজার বিধান। কহিলাম বিস্তারিয়া ডব সরিধান।। আর কি শুনিতে বাঞ্চা বলহ এবন। যা কহিতে তা বলিব স্থৰূপ বচন।। পাৰ্কানী কৰে ভখন ওছে পশুপতি। পুনঃপুনঃ ডব পদে করিগো প্রণতি 😘 নামান্তমী বিধি কহু আমার সদনে। শুনিতে বাসনা বড় হইতেছে মনে। এত শুনি পশুপতি কহেন তখন। শুন শুন ব্য়াননে করিব বর্ণন।। শ্রবণ করিলে ইহা ক্রম্রলোকে যার। শেই কথা শুল শুন বজিব ডোমায়।। মাণশীর্ষে অন্তর্মীতে একান্ত অন্তরে। নানবিধ গ**ন্ধপুষ্পে পৃ**ত্তিয়া **আমারে** । গোমূত্র সেকন করি করিবে যাপন। সর্ব্বপাপে মৃক্ত হবে সেই সাধুজন ।

এইরূপ পৌৰমাদে অন্তমীর দিনে পুজিবেক পত্তপতি একান্ত যতনে।। ভৃডমাত্র সেই দিন করিয়া সেবন। যাপন করিবে দিন মেই সাধ্জন। লভিবে অক্ষয় পুণ্য এভাব করিলে। নাহিক সন্দেহ ইথে কহিনু অন্তরে । এইবাপ মাঘ মাদে অউমী দিবসে পুঞ্জিবেক মহেশব্যে নিয়ম বিশেষে 🖯 ক্ষীরমাত্র সেইদিন করিয়া সেবন। উপবাসে পূলকেতে করিবে যাপন। ধর্মা লাভ হবে ইথে নাহিক সংশয়। বর্গন করিতে ভাহা কেবা শক্ত হয়।। ফাছুন মালেতে পরে অন্তমী তিথিতে। মহাদেব পূজিবেক ভজিষ্ত চিত্তে।। তিলমাত্র সেইদিন করিয়া ভোজন। জিডেক্রিয় হয়ে কাল করিবে যাপন।। ইইবে পুণ্য যতেক এতাৰ করিলে। পারি না বলিকে তাহা তোমার গোচরে।। ভারপুর চৈত্রমানে অন্তর্মী পহিয়ে। ম**হেশরে পৃত্তি**কেক ভূক্তিযুক্ত হয়ে।। শোময় অপন মাত্র করি সেইদিন যাপন করিবে সাধু সুমতি প্রবীণ । **এইভাবে বৈশাখেতে করিবে পৃক্ষ**ন। **যবমাত্র সেইদিন করিবে ভোজন** । লৈচেতে গোময় মাত্র করিয়া আহার। পৃষ্টিকে একচিত্তে সাধৃওণাধার । আন্যয়েতে এইভাবে করিবে পূজন **তথুমাত্র গঙ্গাঞ্চল করিবে** ভোজন।। **শ্রাবদে সবগোদক পান করি পরে।** অর্চেনা করিবে সাধু অতি ডক্টিডরে। ভাষমানে বিশ্বপঞ্জ করিয়া সেবন। একমনে মহেমরে করিবে পৃজন ।। ততুল উদকপান করিয়া আন্থিনে। মহেম্বরে পৃঞ্জিবেক একান্ত যতনে ।।

কার্দ্রিকে পুজিবে পুনঃ দ্বিপান করি। হবে ইথে মহাপুণা ওনগো সুন্দরী । এভাবে দ্বাদশ মাসে পূজার নিরম। তে মাসে যে লামে পূজা করহ প্রবণ।: শঙ্কর নায়েতে পূজা অঘ্রাণে কবিবে . দেবদেব নামে পৌবে পৃঞ্জিতে ইইবে।। মহেশর নামে পূজা মাঘ যাসে হয়। ফাল্পনে ব্রয়েক নাম শাস্ত্রেতে নির্ণয়। ভগবান নামে পৃক্ষা চৈত্রেতে করিবে। কৈশাখে পিঙ্গল নামে পুজিতে ইইবে।। দক্ষিণামূর্ত্তয়ে বলি জ্যেষ্ঠতে পূজন আস্তুতে নীলকষ্ঠ করি উচ্চারণ।। স্থাপু নামে পূজা পরে করিবে প্রাবদে। শভু নামে শ্রাদ্রমাসে পৃজিবে বিধানে।। আন্থিনে ঈশ্বর নামে করিবে পূজন। দক্ষিণামূর্ব্তয়ে বলি কার্ত্তিকে ফর্চেন।। এইভাবে অন্ট্রমীগৃজা যেইজন করে। পদ্ধ মাল্য আদি দেয় ভক্তি সহকারে।। মহাফল হয় ডার শস্ত্রের কন। শান্ত্রেয়ত তব পাবে করিনূ কীর্ত্তন সমাপ্ত করিয়া পূজা ব্রাহ্মণের করে। সুবর্ণ দক্ষিণা দিবে অভিন ভক্তিভরে । যেই বান্ডি এইরূপ করে আচরুপ। সেজন যার দেহাত্তে কৈলাস ভবন।। অঞ্চবার্গণের সহ মিলিয়া তথায় মনের জনেশে ঞীড়া করিয়া বেড়ার।। উদ্রেগ কিছুই তার না রহে অন্তরে। বৃষ ফুক্ত রখে সদা সানদে বিহরে। পুণ্যক্ত অবসানে সেই মহাযুন্। ধনীর আগারে গিয়া লন্ডয়ে জনম।। সৰ্বসূত্ৰ ভোগ করে মাইয়া তথায়। মনের বাসনামত সর্ব্বপ্রব্য পায় । বিদ্যাবিশারদ হয় পৃথিকী মাঝারে সবর্বত ভাগারে মান্য নবগণ করে।

দন্ত মোহ নাহি রহে তাঁহার অন্তরে
শিবপূজা করে সদা ভক্তি সহকারে।
এইভাবে সূথে কাল করিয়া বাপন।
দেহ অন্তে পূনঃ বায় অমর ভবন।।
অন্তমী বিধান এই করিনু কীর্ত্তন।
মহা ফল প্রদ ইহা শাল্রের বচন।
আচরণ করে জীব অতি ভাগ্যবর্শে।
পুরাশের সার হয় শ্রীশিবপূরাণ।
শুনিলে লভয়ে জীব আত্মভত্তরান ।



পবিত্র তিথির কথা মঙ্গল কারণ। কহে বিধিসূত শুনে যত ঝযিগণ।। শ্রবণে বাড়য়ে জ্ঞান হয় ধর্ম্মে মতি : শ্রদ্ধা ভক্তি বৃদ্ধি পার হয় কৃষ্ণে রতি।। লক্ষ্যা অন্তর্মী কথা করিতে প্রবশ। জিব্দাসা করিন যত ভাপসের গণ।। তাহা খনি বিধিসূত কহে মধ্সরে। বলিতেছি শুন্তন তোমা সবাকারে।। বলেছেন মহেশ্বর যেমন থেমন। সেইকথা বলিতেছি করহ শ্রবণ।। পাব্ৰতীৱে সম্বোধিয়া কহে পণ্ডপতি। লক্ষণ অষ্টমী কথা শুন ভগবতী।। কার্ত্তিকে জন্তুমী তিথি আসিবে যখন। ভক্তিভাবে উপবাস করিয়া তখন। শিব নামে সযডনে ভজিবে আমারে। গন্ধ মাল্য ধুপ আদি নানা উপচারে ।

রোচনা শিবের মূথে করিবে অর্পণ। এরূপে পৃজিলে হয় ফল অত্যুত্তম।। যেইস্থানে যেই নামে করিবে পুজন। সেইকথা বলিতেছি করহ শ্রবণ।। নথে শিরে পদে আর শব্ধর নামেতে অর্চেনা করিবে বিজ্ঞ ভক্তিযুত চিতে।। ক্রন্তনামে জঙ্বাদেশে করিবে পূজন কটিতে ঈশান নামে করিবে অর্চন।। ত্ৰান্তৰ নামেতে মেঢ়ে পৃজিতে ইইবে। কপৰ্দ্ধী নামেতে অঙ্গ যতনে পৃঞ্জিবে।। শূলপাণি বলি বক্ষে করিবে পুজন। বৃষধ্বজ্ঞ নামে চক্ষে করিবে অর্চন।। ক্ষয়ানামে কক্ষদেশে পৃচ্চিতে হইবে ত্রাম্বক নামেতে পরে গ্রীবাতে পূজিবে।। উমাপতি পণ্ডপতি এই দুই নায়ে। পুজ্জিবেক কর্শঘয়ে বিহিত বিধানে।। ত্রিপুর নামেতে পুনঃ চক্ষুতে পুজন। ষুমধ্যে শ্বশানবাসী নামেতে পৃজন।। কপালে সতেশ নামে পৃক্তিতে হইবে। শ্মরহর নামে তার চিবৃক্তে পৃজিবে। হরনামে গর্ভঘয়ে করিবে পূজন। मक्करस्टनांगी विने मरहर्रं प्रस्तन । এইক্সপে স্থাবিধি নানা উপচারে। অর্চনা করিবে বিষ্ণ অতি ভত্তিভরে।। সমাপ্ত হইলে পরে করি নিমন্ত্রণ। ভক্তিভরে বিপ্রগণে করারে ভোজন । জলপূর্ণ ভাশ্রঘট করিবে অর্পণ। দক্ষিশা শক্তি মত শাস্ত্রের নিয়ম 🛚 মৃন্ময় পাত্রেতে তিল পুরিয়া যতনে। করিবেক বিতরণ যত বিপ্রগণে।। এইরুপে যেইজন করে আচরণ। শিবলোকে যায় সেই আম্বর বচন।। অঞ্চরগণদের সহ রহে সেইস্থানে। সহস্র বরষ দিব্য পূলকিত মনে ।

ভোগ অন্তে পুনরায় ধরাধামে যায়।
বিনিষ্ঠ কনিষ্ঠ নয় নাহিক সংশ্য়।।
সার্কভৌম হয় সেই গিয়া ধরাতান।
আনদ্দে সতত থাকে মন কৌতৃহলে।।
লক্ষ্মণ অন্তমী কথা করিনু কীর্তন।
মহাফল হয় ইথে শাস্তের নিরম।।
মনের বাসনা পূর্ণ হয় এই ফলে
সন্দেহ নাহিক ইথে জানিবে সকলে।।
ধর্মের কথা পুরাণে অতি মনোহর।
তানিলে ভাহার হয় পবিত্র অন্তর।।



সনৎ কুমার বলে করহ প্রবেদ। ধর্ম্মরুথা তনিবারে কর যদি মন। প্নরায় সম্বোধিয়া দেব পঞ্চানন। ৰহিলেন পাৰ্কেডীরে করহ প্রবণ।। দানধর্ম্ম বিধি কহি তোমরে গোচরে। অনুদান সবর্বদ্রোষ্ঠ জানিবে সংস্থারে। ইহা হতে শ্রেষ্ঠদান নাহি কিছু জার আন হতে জন্মে জীব জগৎ মাঝার । সংস্কৃত করিয়া অগ্ন যেই কোনজন। বিপ্রজনে পুলকেতে করে সমর্পণ। মনের বাসনা তার পরিপূর্ণ হয়। সুরধামে পূজে তারে দেবতা নিচয়।। হংস ময়ুরাদিযুক্ত উত্তম বিমানে। চড়িয়া সে জন যায় অমর ভবনে। ভোগ অস্তে পুনঃ সেই ধরাতকে যার মহাসুখ মনসৃখ লভয়ে তথায়।।

ধনধান্যে পরিপূর্ণ ভাহার আগার। অধিক বলিব কিবা নিকটে তোমার। অহদান প্রতিদিন করে যেই<del>জ</del>ন। ভাহার যলের কথা কি করি বর্ণন।। প্রজাপতি সলোকতা সেইজন পায়। নিগৃঢ় তত্ত্ব কহিনু পাবর্বতী ডোমায় ।। মধ্যে মধ্যে যেইজন অঞ্চদান করে সুখভোগ করে সেই গিয়া সুরপূরে।। অসংস্কৃত অক্সদান করে থেইজন। সেজন করে অস্থিয়ে নরকে গমন।। নরক ভোগের পর মানব আগারে। তির্য্যকরোনিতে গিয়া নি**কক্ষম ধরে**।। ক্ছেন্দ্রে যদি ধরে মানব জনম। ক্ষয়িবে প্রেচেছর ঘরে শান্তের বচন।। প্রজাপতি সম অর জানিবে অন্তরে ৷ অমদান সর্বাশ্রেষ্ঠ কহিনু তোমারে।। যেই জন অন্নদান করে বিতর্গ। সবর্বজ্ঞ হর তার সম্পূর্ণ সাধন।। অন্ন হতে জন্মে এই বিশ্বচরচর। এই হেতু অহ শ্রেষ্ঠ জানে সর্বানর।। শীতল সুগদ্ধজন যেই করে দান। তাহার ফলের কথা কহি তব স্থান।। সূর্যাসম দৃষ্টিমান বিমানে চড়িয়ে। বরণ লেকেতে যায় সানন্দ হৃদয়ে।। অষ্ট আয়ুড়েক বৰ্ষ সেই স্থানে রয়। দেবতুল্য সুখী সেই নাহিক সংশয় ।। ভোগ অন্তে ধনী গৃহে লভয়ে জনম। ধনধানো পূর্ণ হয় তাহার ভবন । অন্নপূর্ণ ধাতুপাত্র যেই করে দান। পিতৃগণ প্রতি রহে সদা প্রীতিমান । পরুশদে জল দিতে করিয়া মুনন। তড়াগ খনন করে যেই সাগুজন।। পিতৃগণ দেবগণ তাহার উপরে সতত সম্বন্ধ থাকে জানিবে অন্তরে।।

বেইজন অন্তকালে সুরপুরে যায় পরম **সুখেতে** থাকে যাইয়া তথায় । স্বর্ণদান ভূমিদান গৠ্ধদান দিলে। বলিতেছি শুন শুন যেই ফল ফলে । পূর্ণ হয় মনোবাঞ্ছা জ্ঞানিবে ভাহার। বিমানে চড়িয়া বায় ইক্সের আগার। দেবগণসহ ভথা আনন্দেতে থাকে বহু দিবা বর্ষরহে অন্তরের সুখে। ধরাতলে ভোগ অস্তে লভয়ে জনম। লোকেশ্বর সুখভোগী হয় যেই জন।। পথিমধ্যে খেই করে পাদপ রোপণ পথিকের শ্রমক্রেশ করিতে বারণ।। পিতৃগ**ণ প**রি**ত্রাণ লভ**য়ে তাহার। সর্বপাপ হতে সবে লভয়ে উদ্ধার<sub>।</sub> যভপত্র বিদ্যমান থাকে তরুবরে। তত বর্ষ রহে সেই অমর নগরে।। পিতৃগণ ডভ বর্ষ স্বর্গধামে রয়। শান্ত্রের বচন ইহা নাহিক সংশয়।। জন্তুণণ বৃক্ষপত্র করয়ে ভক্ষণ। পাপ যত ভাহাতেই হয় বিনাশন জলদান বিপ্রগণে যেই জন করে রূপবান সেই জন ইইবে সংসারে । ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হয় সেই সাধুজন। শান্ত্রের প্রমাণ ইহা বেদের বচন । হেমন্ত কালেতে যদি শয্যাদান করে অগ্নিলেক প্রাপ্ত হয় সেই পুণ্যফলে।। হেমরত্ন বিভূষিত অমূল্য ভূষণ। বিপ্র**প্রে যেইজ**ন করে বিতরণ । অন্সরা লোকেতে সেই চড়িয়া বিমানে। আনন্দে বিহার করে জানিকেক মনে।। রজতের পাত্র যদি বিপ্রে করে দান। গন্ধবৰ্ব পদবী পায় সেই মতিমান।। উৰ্ব্বশী সহিতে সেই হবিষ অন্তবে। দিবানিশি বিমানেতে বিচরণ করে।।

তাল্রপত্র থিপ্র করে যদি করে দান। যক্ষ অধিপতি হয় সেই মতিমান । বিবিধ রতনপূর্ণ গৃহদান দিলে ব্ৰহ্মলোকে যায় সেই মহাকুতৃহলে। সর্ব্বকাম পূর্ব হয় জ্ঞানিবে তাহার। সপ্তকুল যেই ব্যক্তি করয়ে উদ্ধার । ব্ৰহ্মলোকে কোটিবৰ্য কবিয়া যাপন গৃহমেধি হয়ে পুনঃ লভয়ে জনম।। ঔষধা বিপ্লেরে যেই করে বিভরণ। মলোরথ তার যত হয় সম্পূরণ । সেই জন অন্তকালে সমলোকে যায় সম্ভ সহম্রেক বর্ব রহিবে তথায় । ধনীগৃহে তারপর লভয়ে জনম। মহাবৃদ্ধিমান হয় সেই সাধুজন 🕠 ভূমিদান বিপ্র করে সেইঞ্জন করে। সবর্বলোকে সুখী সেই জানিবে অন্তরে । মহাতেজ দেহে তার হয় উৎপাদন। দিব্যদেহে বিমানেতে করে আরোহণ। কামরূপী হয়ে সেই সতত বিহারে। বহুবর্ব থাকে সেই এহেন প্রকারে।। তারপর যদি ধরে পুনশ্চ জনম। বুদ্ধিমান ধনবান হয় সেইজন। গৃহীর প্রধান সেই হয় সাধ্যমতি চারিদিকে রটে তার অতুল সৃখ্যাতি। বিপ্র করে পিগুদান যেইজন করে . সোমল্যোকে যায় সেই সেই পুণাফলে বিস্তৃত অমূল্য শফ্যা যদি করে দান। ভার্য্যাসহ হয় তার সুরপুরে স্থান।। স্বৰ্গসূধ লড়ে তথা সেই দুইজন মনের বাসন্য যত হয় সম্পুরণ । উত্তম পাত্রেতে কন্যা দান যেই করে। পিতৃলোকে যায় সেই সেই পুণা*ফলে* । শতাযুত বর্ষতথা পুলক্তিত রয়। তারপর জন্মে আসি ধনীর আলয়।।

রূপকতী ভার্য্যা লাভ করে সেইজন। পুত্রবান হয় সেই শান্তের বচন। বিচিত্র অপূর্ব রম্ব করে যেই দান। পঙ্গড় লোকেতে যায় সেই মতিযান।. অধ্যক্ত দাসী দান যেই জন করে সেই জন রাজা হয় জানিবে অন্তরে ব্বিক্সকরে ধেনুদান করে যেই জন। কুপদান করে কিন্তা যেই মহাত্মন্ **জলপূর্ণ কৃম্ভ কিয়া করে** বিতরণ। সেই যায় ইন্দ্রলোকে শান্তের ফল। গোদানেতে মহাপুণা জানিকে অন্তরে সবর্ব-কামপূর্ণ হয় সেই পুণ্যফলে। সেইজন অন্তকালে সুরপুরে যায়। পরম সুখেতে থাকে যহিয়া তথায<sup>়</sup> তারপর মহাকুলৈ লভয়ে জনম মহাবল মহামান্য হয় সেই জন । ক্লপবান খলবান সেই জন ২য় : ধন ধান্য ধেনুপূর্ণ ভাহার আলয়।। শৃশ্ববতী ধেনুদান থেইজন করে। স্বর্ণেতে সাজায়ে শৃঙ্গ অতি সমাদরে। রজতের স্কুর করি করে বিতরণ। মহাসুখ পাব সেই অমর ভবন। ভোগ-অন্তে জাতিশ্বর ইইয়া জনমে। শাস্ত্রের বিধান এই কহি ভব স্থানে।। যেমন জেমন খেলু হইলো বিভরণ। তথাপি নব্ৰক ভাহ হয় বিফোচন।। যতি ব্রহ্মচায়ি জনে কৃষ্ণাজিন দিলে। পৃথিবীর অধিগতি হয় পূণাফলে । যোগী ব্রহ্মচারী দ্বিজ এই সব জনে গৃহদান দেয় ষেই অতীব যন্তনে 🦼 অশ্বমেধ ফল খায় সেই সাধুজন। ভাতিশৃতি জন্মে তার শাস্ত্রের বচন।। *যোগাণাড করে সেই জানিবে* অন্তরে শাড্রের প্রণাম ইহা কহিনু ভোমারে।।

বিপ্রকরে কমগুলু যদি করে দান। ক্ষায়েধ কল পায় সেই মডিমান। ধর্মো মতি সেই ফলে স্কনমে তাহার। সে জন যায় অন্তিমে অমর নগর।। ব্যাধিগ্ৰন্থ দ্বিজে কৈলে ঔষধ প্ৰদান মহাপুণ্য হয় তার শান্ত্রের বচন । ব্রদাহত্যা পাপ যদি থাকয়ে শরীরে। মৃক্তি পায় অবিলয়ে জানিবে অন্তরে।। ওদ্ধাচারী বিপ্রে যদি দেয় স্বর্ণদান। দশমেধ ফল পায় সেই মতিমান।। বলিব কিবা অধিক ভোমার সদন। দানের কথা এই করিনু কীর্তন।। সমস্ত প্রকার দান যেই জন করে। একচ্ছত্র রাজা হয় জানিবে অপ্তরে । কি বলিব তব পাশে ওগো ভগবজী যেই জন পড়ে ইহা করিয়া ভক্তি।। অথবা শ্রকণ করে হয়ে একমন স্বর্ণধামে যায় সেই শান্ত্রের বচন।।



বিধিসৃত মুখে শুনি যতেক কাহিমী শ্রোতাগণ বলে কহ আর যাহা শুনি ।

সনৎ কুমার কহে যত ঋষিগণে শুন গুন তারপর কহি দবাস্থানে।। দেবীরে সমোধি পুনঃ কহে পণ্ডপতি। তারপর গুন গুন ওপো ভগবতী।।

মার্গ**ন্টার্নে একাহা**রে রহে যেইজন।

সেন্ধন আমারে পার হরুপ বচন।।

মাঘ মাসে একাহারী ইইয়া থাকিলে। রূপবতী নারী পায় সেই পুণ্যফ**লে** । **ফাল্পনেতে ওই** ফল জানিবে অস্তব্রে। যেই জন চৈত্ৰ মাগে রহে একাহারে।। ধন্ধান্যবান্ হয় সেই সিদ্ধজন। রাপবান হয় সেই শান্ত্রের বচন ।। বৈশাৰেতে একাহারী হইয়া থাকিলে। মান্য করে সবে তারে এই ভূমগুলে। ধন খান্য যুক্ত হয় তাহার আগার। দেজন যায় অস্তিমে অমর-নগর।। জ্যেষ্ঠা মুলা দু'নক্ষত্রে যেই সিদ্ধজন। একাহারী করি করে দিবস যাপন। জন্মান্তরে জ্যেষ্ঠ পুত্র হয় সেই জন। সুখডোগ করে সেই শান্তের বচন। আবাঢ়েতে একভক্ত হইয়া থাকিলে। মহামান্য হয় সেই রাজার গোচরে।। প্রাবদেতে একাহার করে দেই জন। সৈন্যাথক্ষ হয় সেই শাস্ত্রের বচন।। মহাবল হয় তার জ্ঞানিবে শরীরে। সেইছন কারো পালে কভূ নাহি হারে । অশ্বিনীতে একাহার করে যেইজন অগ্নিলোকে যায় সেই ত্যজিয়া জীবন।। কার্ন্ডিক মাসেতে যদি একাহারে রয় : চড়িয়া যায় ৰিমানে অমর আল্য়।। সম্বৎসর একাহার করিয়া থাকিলে। মহীপতি হয় সেই সেই পুণ্যফলে।। যাবত জীবন যেই একাহারে রয়। নিকর্ণে মুকতি তার জানিবে নিশ্চয়।। মাসে মাসে অহেংবাত্ত কৈলে অনাহার। ধার্ম্মিক প্রমাণ হয় সেই গুণাধার।। কিবা শুক্ল কিবা কৃষ্ণ উভয় পক্ষেতে। চতৃদশী দিনে কিম্বা অন্তৰ্মী তিথিতে।। অহোরাত্র অনাহারে রহে যেইজন। স্বর্ব-পাপ শুন্য হয় সেই মহাক্সন।।

যমালয় ভারে নাহি দেখিবারে হয়। কতু নাহি দে<del>খে</del> সেই দারণ নিরন্ত**া** মা**সে** মাসে তিনদিন উপবাদী হলে। কুবের লোকেতে যায় সেই পুণাফলে সেই স্থানে মহাসুখে করে নিবসতি। বটে তার দেবলোকে অতুল সুখ্যাতি। তিনদিন উপবাস করি হৈইজন। চতুর্থদিনেতে করে বিহিত ভোজন।। পুনরায় তিনদিন করি অনাহার। চতুর্থ দিনে এইকপ কষয়ে আহার । পর্য্যায়ক্রমেতে সেই এইরূপ করে। গন্ধবৰ্ব পদবী পায় স্কানিবে অন্তৱে । ইন্দ্র সনে মহাসূথে থাকে সেইজন। শক্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।। পঞ্চমী দিনে এই রূপ করিলে আহার বায়ুল্যেক লাভ করে সেই খণাধার 🕠 ষষ্ঠদিনে এই রূপে করিলে ভোজন বৰুণ লোকেতে যায় সেই মহাঘুন।। আপদ তাহারে নাহি শেরিযারে পারে শাস্ত্রকথা কহিলাম ভোমার গোচরে । সপ্তদিনে এইক্সপ করিলে ভোজন। সূর্য্যসম তেজ সেই করয়ে ধারণ ।। প্রিয় হয় সকলের সেই মহামতি। দশদিকে রটে ডার অতুক্ সুখ্যাতি।। দশভার্য্যা হয় তার শান্তের বচন। অকালে মরণ তার না হয় কখন।। একদেশ দিনে বেই না করে ভোজন। একাদশী ফল পায় সেই মহাদান।। ব্লবসম হয় সেই জানিবে জন্তরে। শান্তের বচন এই কহিনু তোমারে।। সেইজন ক্লদ্রলোকে অন্তকালে যায়। অষ্ট্ৰশত দিব্যবৰ্ণ থাকয়ে তথায়।। বিপ্রকৃদে তারপর জভয়ে জনম। শান্ত্রের প্রমাণ মিথ্যা নহে কদাচন।।

দ্বাদশ দিবস যেই করয়ে আহার অন্তকালে যায় সেই ইন্দ্রের আগার। বহুকাল সেই স্থানে সুখডোগ করি। জনম লভয়ে গিয়া মানবের পুরী।। বাজমন্ত্রী হয় সেই সংসার মাঝারে . ধনবান বিদ্যাবান জানিবে অন্তরে। ঐরোদশ দিনে যেই করয়ে ভোজন। ভূ**ওলোকে অন্তকালে সে করে** গমন।। দিব্যভোগ বহুকাল করিয়া বিহার।। জন্মলভে ভারপর মানব জাগার । খন খান্য সমাযুক্ত হয় সেই জন। মহাবংশে হয় তার জানিবে জনম।। তত্বৰ্দশ দিবসেতে করিলে আহার। নৈমিষলোকেতে যায় সেই গুণাধার অনাহারে একমাস থাকি যেইজন। তদ্ধভাবে ভারপর করয়ে ভোজন।। জিতেপ্রিয় জিতকোধ সেইজন হয়। বিমানে চড়িয়া সেই মনসূথে রয় । রমণী সহিতে থাকে হরিব অন্তরে। দেবগণ ভারে শুব নিরস্তর করে। অগ্নি হতে দিবা গেন্ধ সে করে ধারণ। গণপতি সম হয় সেই সাধৃজন।। এড বলি মহেশ্বর পাবর্বতী সতীরে। পুন=চ সংস্থাধি কহে সুমধুর স্বরে । উপবাস ডেদফল করিনু কীর্ত্তন। ইহাপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ কান্ত শুনহ এখন । মান করি শুদ্ধভাবে সমাহিত হয়ে তিনরাত্র উপবাস বিধানে করিয়ে।। ৰপাবিধি অগ্নিহোম করিয়া সাধন হাদি হতে দণ্ড রোষ করিয়া বর্জন ।। সভ্যবাদী ধর্মনিষ্ঠ হইয়া যতনে। গামত্রী করিবে ক্ষপ পুলবিত মনে।। ণণপতি পূ<del>জা</del> পরে করিয়া সাধন। ষম লিগ্ন যথাবিধি করিবে পৃঞ্জন।।

রাক্রিকালে কুশাসনে শয়ন করিবে। নারী ভদ্র বিসর্জ্জন করিতে হইবে , মাৎসর্য্য অন্তরে নাহি রাখিবে কখন। বিপ্রগণে ভক্তিভরে করি নিমন্ত্রণ । একশত অষ্ট বিপ্রে ভোকন করাবে। সঙ্গমে সহজ বিপ্লে খাদ্যদান দিবে । হবিষ্য ভোজন কিন্তু করাবে সূজন : স্বর্ণপাত্র প্রত্যেকেরে করিবে অর্পণ।। যেই জন এইরাগ করে আচরণ। পুশোর কথা ভাহার কে করে বর্ণন।। তাহার ফঙ্গ কৰনগু বলা নাহি যায়। সেজন দূর্ব্বভ অতি জানিবে ধরায় । নীলবর্ণ বৃষ যেই করি আনয়ন। বিধানে উৎসর্গ করি করে বিতর্ণ ।। অথবা তাহার মূল্য ঘিছে দান করে। পিতৃগণ মহাতৃষ্ট তাহার উপরে। তার পিতৃগণ যত গুণের আধার সেজন মহাত্মা অতি সংসার মাঝার।। যত বোম বিদ্যমান বৃষের শরীরে। সহল বরষ তত রহে সুরপুরে । ডিলপাত্র বিশ্রে দান করে **যেইজ**ন। অমাৰস্যা তিথি কিন্তু হলে সেইক্ষণ।। সেইজন সোমলোকে হহা সুখে যায় মহাসৃথ লাভ করে ঘাইয়া তথায় ।। পরিত্রাণ লাভ করে ভার পিতৃগণ। শাস্ত্রের ৰচন মিথ্যা নহে কদাচন। চাঞ্চায়ণ ব্রত করে ষেই মহামতি। তার হয় অন্তকালে সোম লোকে গতি । সোমের সদৃশ হয় সেই সাধ্জন। তথা গিয়া মহাসুথে কররে বাপন।। প্রজাপত্য অনুষ্ঠান যেই জন করে প্রজাপতি সম হর এখন সংসারে । প্ৰজাপতি *লোকে* যায় সেই সাধুজন। শান্ত্রের ৰচন মিখ্যা নহে কদাচন 🖽

কৃচ্ছুশান্তপন ব্রত মেই জন করে অগ্নিলোকে যায় সেই জানিবে অপ্তরে । মহাশান্তপন যদি করে কোনজন। স্বৰ্বজ্ঞত্ব লভি মায় ব্ৰহ্মার সদন । তুলাপুরুষক করে যেই মহামতি। সক্র্বপাপে সেই জন লভয়ে মুক্তি । স্বর্গলোকে সবে তারে করয়ে পূজন। স্বচ্ছদে বিহার করে সেই মহাদ্যন্ ৷ ধর্মাকর্মা কন্টকর করে যেই জন। মনোরথ সব তার হয় সম্পূরণ।। কৃচছুব্রত যদি করে একাম্ভ অস্তরে: সেই জন সিদ্ধ হয় ঈশ্বরের বরে। দুগ্ধগার মেই জন করিয়া ভোজন। সর্ব্বদা এক বংসর করয়ে ছাপন।। অথবা যাবক অন্ন গোমুত্র মিশায়ে বর্ষাবিধি খায় সেই একান্ত হাদয়ে।। শিবের উপরে ভক্তি রাখে নিরন্তর। লবণ ত্যজিয়া থাকে যেই সাধু নর । অশ্বমেধ ফল পায় সেই মহামতি। তার হয় পরকালে ব্রন্ধলোকে পতি।। মোচন হুভয়ে সেই যতেক বন্ধনে। সবর্বপাপে মুক্ত হয় জানিবেক মনে।। রক্তবর্ণ বিমানেতে করয়ে শ্রমণ। ব্রহ্মসম সবর্বদা করয়ে ভ্রমণ।। যাহা খাহা দানবিধি করিনু কীর্তন। যথাবিধি মন্ত্র পড়ি করিবে অর্পণ। শূদ্রগণ কিন্তু মন্ত্র কভু না পড়িবে। অমন্ত্রক শৃঞ্জগণ হাদরে জানিবে।। কিন্তু বলি এক ৰুণা শুনগো পাৰ্বতী। যত কিছু কাৰ্য্য বল নারী জাতি প্রতি।। কিছুই কিছুই নহে জ্বানিবে অন্তরে একমাত্র সার পতি এভব সংসারে।। নারীর দেবতা পতি একমাত্র হয়। পতিসেবা মহাধর্ম্ম জানিবে নিশ্চয়।।

পতি সেবা ফলে যাহা হয় উপাক্তন।
কোন ধর্মো ফল কড় না হয় তেমন।
ধর্ম বিধি দানবিধি ক্লতবিধি আর।
কীর্তন করিনু এই সার হতে সার।
ধর্মাকর্মো মতি যার রহে স্বর্মতর।
তাহার অসাধ্য কিবা ভ্বন ভিতর।।
তাহার সমান কেহ নাহিক ভ্বনে।
সদা ভর করে তারে যত দেবগণে।।
অতএব ধর্মাপথে সদা রাখ মন।
মনের বাসনা হবে অবশ্যপুরগ।



শিব শিরে চন্ডোৎপণ্ডি

বিধির নন্দন বলে তম ঋষিগণ। তারপর যা ঘটিল করিব <del>বর্ণন</del>।। পুনশ্চ জিজ্ঞাস্য করে দেবী ভগবতী। নিবেদন মম প্রাভূ শুন পশুপতি।। নানা কথা গুনিলাম ডোমার কানে। যত শুনি হুড ইচ্ছা পুনশ্চ শ্রবণে।। রহস্য আহয়ে এক গুনিতে বাসনা : বর্ণন করিয়া তাহা পুরাও কামনা। । সবর্বতর চন্দ্রকলা ধর শিরোপরে। ইহার কারণ কিবা কাহ আমারে।। দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। নীলকণ্ঠ মিষ্ট খাক্য কছেন তথন !! বাহুপাশে পাক্তিীরে আলিঙ্গন করি। কহিলেন মৃদুস্বরে দেব ত্রিপুরারি।। তুমি মহ প্রাণ প্রিয়ে ওগো সুলোচনে। ঞক **অঙ্গ দুই জনে জানিবেৰু** মনে।।

তপস্যা ছড়িয়া ঘথা তাপস না রয়। তুমি জামি সেইক্লপ জানিবে নিশ্চয়।। ভোমারে ছড়িয়া আমি না রহি কখন তুমিই পৰাণ প্রিয়ে তুমিই জীবন।। ষাহা হোক বলি তন কহিব এবারে। জিজ্ঞাস্য করিলে যাহা শিবের গোচরে।। র্থকদা তোমার সহ অতি পুরাকালে। বিক্ৰেছদ হইয়াছিল 'বুঝহ কভন্নে।। শরম নিকেদ আমি লভিনু তাহায়। হুমুল করিয়া খিরি ষথায় ভূথায় । অগতির গতি তুমি প্রভু মহোদয়। তোমার প্রভাবে হর সৃষ্টি স্থিতি লয়।। তুমি কর বিরেচনা আপন অন্তরে। মাহে মোরা রক্ষা পাই এ ভব সংসারে।। দেখ দেব যন্ত সৃষ্টি হতেছে দহন নিজেন ইইল সূর্যা কর দরশন।। অম্বর মলিন হের আপন নয়নে। তারকা নিত্তেজ দেখ সবা কিন্তমানে।। এতেক বটন শুনি কমল আসন। ক্ষণকাল অধ্যেমুখে মৌনভাবে রন।। ভার**ার মিষ্ট ফ**রে দেবের রাজনে। কহিলেন শুন শুন কহি তব স্থানে .! শিবতে**জ নিবারিতে পারে কোনজন**। হেল জন ত্রিভূবনে না করি দরশন।। **অন্য কেহ হর তেজ নিবারিতে না**রে। জ্জ্ঞাৰ বলি শুন বিবেচি আন্তৱে।। যাহায়েত বিশ্বের হিত হয় সম্পাদন। অবশ্য করিব তাহ্য দেবের রাজন।। চল্রকে লইরা চল করিব গমন। তাহা হলে হয়তেন্দ্র হবে নিবারণ।। ভার্যা'র বিরহে সেই দেব পশুপকি। প্রদীপ্ত জনল সম হইয়াছে জভি।। সেই ডেক্টে বিশ্ব সৃষ্টি হতেছে দহন চ**ু হতে হতে পারে তান্ত নিকরণ**।

ভৌহার ললাটে ইন্দু স্থাপন করিলে। নিবারিত হবে তেজ অতি অবহেনে।। আমদের মনোবান্তা হবে সুসাধন। অধিকন্ত ভুষ্ট হৰে দেব গঞ্চানন।। চদ্ৰের প্রভাব তাহে রটিবে ধরায়। পিতামহ্ এত বলি মৌনভাবে বয়। ৱন্মার এতেক থাকা করিয়া শ্রমণ। আনন্দিড মনে মনে হত দেবগৰ।। চন্দ্ৰকে লইয়া সৰে মন কৃতৃহলে। অসি উপনীত হয় ফামার গেচেরে 🕠 অমৃত পুরিত কুম্ভ সক্রেতে সবার : ইন্দুদের ডার মধ্যে **৬**শের আধার।। আমার নিকটে আসি যত দেবগণ। বিনৰ বচনে কহে ওগো পঞ্চানন।। পীড়িত ইইয়া মোরা এসেছি সকলে। প্রভূ পরিহাপ কর কৃপাদৃষ্টি বলে।। ডোমার ডেক্তেডে প্রভু জগত সংসার। দক্ষীভূত হয় দেখ হয় ছারখার । ব্দতএ২ কৃশা কর সবার উপরে। গ্রহণ করহ প্রভূ চন্দ্রমা দেবেরে।। অমৃত-পুরিত কৃত্ত কর দরশন , পান কর ইয়া গ্রন্থ এই নিবেদন।। দেবতাগদের স্বব শুনিয়া প্রবণ্ধ। আনন্দিত ইই জামি নিচ্চ মনে মনে।। 'অনুনি স্থারায় সূধা করিতে গ্রহুং। কুম্বমধ্যে হয় দিই করহ এবণ।। নখাগতে অৰ্দ্ধচন্দ্ৰ আসিল হাতেতে। সেই চন্দ্ৰ রাখি আমি নিজ ললাটেতে।। আমার ভেজ জমনি হয় নিবারণ। বিষর্কাপে করে ভেঞ্চ কঠেতে গমন ।। নীলক্ষ্ঠ সেই হেডু মান যে আমার। কহিলাম গৃত কথা নিকটে তোমার।। আমার শ্বিরে হেরুপে রহে শশ্ধর। সেই কথা বলিলাম ডোমার গোচর।

এক মনে যেই ইহা করয়ে শ্রবণ। গাণপত্য লভে সেই আমার বচন।। কলি পাপ ভারে নাহি থেরিবারে পারে। মহাপুণ্য হয় তার জানিবে অন্তরে।।



## পর্ণাদ ক্ষমির উপাখ্যাল

ঋষিগণ কহিলেন শুন বিধিসূত। হর পার্বেতীর কথা কহ মনোমত।। সনৎ কুমার কহে তন ঋষিণণ। পার্বাতী পুনশ্চ কহে ওহে পঞ্চানন। কিরূপে বিভৃতি হৈল তোমার শরীরে। ইহা কেল বা ধরিছ বলহ আমারে।। এতশুনি মিষ্টভাষে দেব পঞ্চানন। কহিলেন পার্বাতীরে করি সম্বোধন।। ভনহ অপ্রিঞ্জে চারু-প্রজ্ঞবাসিনী। বিভূতি বিলেপন কথা বলিব এখনি।, বিভৃতি যেরূপে হয় আমার ভূষণ প্রিয়ে শুন সেই কথা করিব বর্ণন।। পূর্ববালে ভৃতবংশে বেদর্ভ নামেতে ব্রাহ্মণ আছিল এক জানিবেক চিতে। নিয়ম করিয়া সেই সূতপা ব্রাহ্মণ . তপশ্চর্য্যা হ্যেরতর করে আচরণ। থীয়ে পঞ্চতপা করে সেই মহামতি। হেমস্বেতে জলাশয়ে করে অবস্থিতি।। বর্ষকালে শূন্যস্থানে করে অবস্থান। অনিল আহার করি সেই মতিমান।। এক দুই তিন করি ক্রমে দিন যায়। প্রথমতঃ মিতাহার করিয়া কটায় ।

পর্ণমাত্র ভারপর করিলে ভক্ষা। আশ্চর্য্য ভনহ দেবী করিব কর্ণন।। তরক্ষু শৃগাল গজ সিংহ আদি করি। সর্বজীব জন্ম যত আশ্রম ভিতরি ।। তারা সব বন হতে করি আহরণ। আনি দেয় ফল মূল বিপ্রের কারণ।। ভূত্যসম কার্য্য করে তাহারা সকলে। এইরূপ ঘটে গুদ্ধ তপস্যার বলে।। যে সব জন্তুরা তৃণ করয়ে ভক্ষণ : মাংসাশী আরণ্য আর ফত জন্তুপথ।। হিংসা দ্বেষ পরিহরি তাহারা সকলে: সখ্যভাবে আশ্রমেতে বিচরণ করে।। তপস্যা তেক্ষেতে দীপ্ত সেই ঋষিবর জলন্ত অনলসম জুলে কলেবর।। প্রলয় কালেতে রবি প্রত্ত্বলে থেমন। তাহার তেজেতে দহে এতিন ভুবন।। সেইরাপ বিপ্রতেক্ষে ব্রহ্মর্যি সকলে। দিবানিশি দন্ধীভূত জানিবে অন্তরে। অন্য যত দ্র'ব্য আদি করিয়া বর্জ্জন। পর্ণমাত্র সেই বিপ্র করয়ে ভক্ষণ।। সে হেতু পণাদিনাম রটিল ভাহার। তপ করে এইরূপ গুণের আধার।। কিছুদিন একপর্শ কররে ভোজন। পক্ক পর্ণ খেয়ে পরে কররে যাপন।। ক্রমে পর্ব পরিত্যাগ করি বিপ্রবর। বায়ুমার বেয়ে ভঙ্ করে কলেবর।। বহুকাল এইক্লপে সমাতীত হয় সদা করে মম চিস্তা তাহার হাদয়।। আমার স্বরূপ চিন্তা করে সেইজন। হান্ধি মাঝে মম রূপ স্মরে অনুক্ষণ।। এই হেড় সুপবিত্র হইন হাদয়। কশ্মষ বিহীন হয় সেই মহোদয়।। দৃষ্কর তপম্যা তার করি দবশন। পরম সপ্তৃষ্ট হই জামি পঞ্চানন।।

যোগায়িতে শুষ্ক বপু সেই বিপ্লবর। পতিত হয় একদা ধরণী উপর। তাহা দেখি আমি তথা হয়ে উপস্থিত, তুলিলাম করে ধরি অতীব ত্বরিত। জিঞ্জাস: করিনু ছারে তম বরাননে। এরপ বিকার তব কিসের কারণে । কিবা তব অভিলাব বলহ এখন যা চাহিৰে দিব ডাহা কহিনু ৰচন।। এতেক বাকা আমার শুনি বিপ্রবর। বিনয় বচনে খোরে কণিল উরর।। প্রভু ওলো ওলগুন মম নিবেদন ৷ **भागभारकः (मर् शान এই আকিঞ্চन।)** ভবৰুদ্ধে পুনঃ যাত্র কন্দী নাহি হই। উপয় কর ভাহার তথি গো গোসাই 🕮 বিপ্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। করিনু উত্তর আমি করি সহোধন ।। এবাঞ্জু এখন ড্যাগ কর বিপ্রবর। হট্রে কালেতে তব বাসনা সফল।। এত বলি বিপ্রে তাগে করিয়া তখনি। আপন আলয়ে যাই শুন গো ভবানী।। এদিকেন্ডে বিপ্রবর নিজ সনে মনে। বিবেচনা করে যাহা ভন বরাননে।। 'কীন্তি যশ ধরাতলে করিব স্থাপন'। এক্রপ টিস্তা করি হিজের নদন । যোগাগ্রয় করি বিশ্রে বসে তারপর। নিচল নিশ্পক করে নিজ কলেবর।। আমার শ্বরূপ মতে করিয়া স্মরণ। ষট্টক্র ভেদ করে সেই নরোত্ত**।** অকন্দাৎ যোগতেন্দ্র উদিয়া শরীরে। **দেখিতে দেখিতে তারে ভগ্মীভূত করে** । । সুবিমল অন্তরাশ্বা জানিবে তাহার প্রবেশিল মম পদে কহিলাম সার।। থখন তাহার দেই ভশ্মসাৎ হয়। তখন অপুষৰ্ব ভশ্য হটল উদয়।।

সেই ভস্ম আমি দেবী করি দরশন। এইরাপ মনে মনে করিনু চিন্তন। আছা কি অপুরর্ব ভক্ত দরশন করি। মনের মালিন্য যার ইহারে সেহারি। কীরাধারসম প্রভা নেহানি ইহার। দর্শন করিলে হয় আনন্দ সঞ্চার । ঘনধারা শেতে যথা জন্বর পরে। শোভিতেছে ভন্মধারা **তহুপ ভূতলে**। I একবলি সেই ডম্ম করিয়া গ্রহণ। আপন অঙ্গেতে আমি করিব লেপন। ভক্তের শরীর ভন্ম হরিষে বইয়ে স্বর্নাঙ্গে লেপন কয়ি লেপিনু হ্রদরে।। মে বিভৃতি ধরি আমি আপন শরীরে। অপূর্কা গোডন প্রিয়ে কি বলি ডোমারে।। ভুণ্ডিপ্লান কবি ভাষি আনন্দে মগন। হেলজান্তে ভদ দেখী অপ্তত ঘটন ।। দিব্যদেহ ধরি দেই বিশ্রের কুমার। আবির্ভূত অকমাৎ সমূধে আমার।। প্রণাম করিয়া মম চরণ উপর ! ন্থৰ করে নানা মতে নেই বিপ্রবর : আমার পরম রূপ দেখাই তাহারে। পুলকে পুরিজ বিপ্র মজিল অন্থরে । জন্মার চরূপে পরে করিয়া বৃষ্ণণ। নানামতে মোর স্থান করিল তথন। ব্রহ্মপী তুমি গ্রভূ ভোমা নমস্কার। মহাদেব শূলপানি ওয়ে গুণাধার।। ব্ৰহ্মা ইব্ৰু বিষ্ণু আদি যত (দৰগণ। ভোহার পূজা সকলে করে অনুক্ষা । পরৱক্ষ তুমি দেব তোমারে প্রামি। ভঙ্গ বিভূষিত জঙ্গ ভূমি শূলপাণি ,। উৎপত্তি বিকারহীন তুমি মহাত্মন্। দৃঃবণ্যেকহারী প্রভু ফলের কারণ।। বিপ্ৰের ঐতেক তব শুনিয়া শ্রনণে। কহিলাম শুন বিপ্ৰ কহি তব স্থানে।।

ভোমার স্তবেতে তুর্ত্ত ইইয়াছি আমি। বিশুদ্ধ অন্তর তব জিতেন্দ্রির ভূমি।। অতি প্রিয়তম তুমি হইদে আমার। গণাধিপ হবে তুমি কহিলাম সার।। আমার বচনে সেই বিপ্রের নন্দন। গণাধিপ হয়ে রহে কৈলাস ভবন : পরম আনন্দে তথা করে অবস্থিতি। তব পাশে কহিলাম ওগো ভগবতী।। ষেরূপে সুগন্ধ ভৃতি জন্ম সুলোচনে। অঙ্গেড়ে যে রূপে ধরি পূলকিত মনে।। তব পাশে সেই সব করিনু কীর্তন। পরম পবিত্র কথা স্বতি অনৃত্রম । প্রয়াগে পূদ্ধরে পায় সেই পূণাফল। ভৃতিহানে হয় দেরি সেফল সকল।। সেই ফল প্রভাসেতে লভে নরগণ। বিভৃতি নানেতে হয় তাহা উপাৰ্জন 🕦 ভৃত ভুঙ্গ তীর্থে কিম্বা শ্রীনৌরী শিধরে। সেই পূণ্য পায় নর ক্রিয়া আদি করে । ড়তিপ্লানে সেই কল অবশ্যই হয়। নাহিক সকেহ ইথে কহিনু নিশ্চয়।। সাগরে মহেন্দ্রশৈলে গেল যেই ফল 🛚 **অপ**ত্য **জন্মিলে পুণ্য হয় যে সকল্।**। ভৃতিহ্রানে সে**ই পুণা পা**র নরগণ। সত্য সত্য ওগো প্রিয়ে আমার বচন। ব্ৰহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্ৰ অগ্নি ৰঞ্জণ শমন। ভৃতিস্নান যদি কেহ্ করে আচরণ।, সর্বাসিদ্ধিলাভ করে জানিবে অস্তরে। কহিলাম সার কথা তোমার গোচরে।। আদিতা মরুৎ বসু রুদ্র আদি করি অশ্বিনীকুমার কিন্বা ওপ্নো সুরেশ্বরি।। থেই কেহ ভৃতিমান করে আচরণ। দেব দেব অধিপতি হয় সেইজন।। গান্ধক্য চারণ সিদ্ধ তপোধনগণ। ষদ্যপি বিভৃতিম্বান করে আচরণ।।

তাহার প্রভাবে সিদ্ধি লডিবারে পারে। কহিলাম সার কথা তোমার গোচরে।। ভতিভরে ভৃতিষ্কান করে ষেইক্ষন। যক্ষ রক্ষ ভয় তার না রহে কখন 🗤 পিশাচ হইতে ভয় কড়ু নাহি হয়। মম ভূল্য হয় সেই নাহিক সংশয় । মম অনুচর হয়ে বহে সেইজন প্রমধগণের সহ করে বিচরণ।। সবর্বতীর্থে অবগাহে যেই ফল হয়। তদপেক্ষা ভৃতিস্লানে অধিক নিশ্চয়।। ভৃতি স্লাম সম কিছু নাহিক সংসারে। ভূতিসম শান্তি নাহি জানিবে অস্বরে।, উহার সমান তপ আর কিছু নাই। নিগৃঢ়তত্ত্বের কথা কহি তব ঠাঁই।। বিভূতি অঙ্গেতে যেই করে বি**লেপ**ন। যমভয় নাহি তার থাকে কদাচন । হিংসকেরা ভারে নাহি হিংসিবারে পারে. পিশাচাদি তারে হেরে চলি যায় দুরে।। যে রূপে পর্ণাদ হতে ভৃতির জ্বনম। তোমার নিকটে দেবী করিনু কীর্তন।: অমর সেবিতা ভূতি জানিবে অস্তরে। অমৃত বচন দেবী কহিনু তোমারে।. পরম পবিত্র কথা করিলে প্রকা বিমোচন হয় তার ভবের বন্ধন।।



মহাদেবের অন্তনাম ও লিঙ্গার্ক্তন ফল

সনং কৃমরে কথা শুনি ঋষিচয়। পুনরায় জিজ্ঞাসয়ে শিব পরিচয়।। সমত কুমার কহে শুন ঋষিগণ। জি**জ্ঞানে পাক**তী পুনঃ গুড়ে গঞ্জনন।। তুমি জগতের কর্ম্ম ওহে গওগতি। শ্মশানে মশানে সদা কর অবহিতি।। ভন্মাস্থি ভূষিত স্থান ষথামধা হয়। তথায় তথায় ভূমি শ্রমণ নিশ্চম।। শিক্ষচারশেরা থাকে মেই মেই স্থানে। করত ভ্রমণ তুমি তাদৃশ শ্বশানে ।। গ্ৰেতভুক্ত সমাকীৰ্ণ যেই **যে**ই স্থান। তথায় তথায় ভূমি কর অবস্থান।! বায়স উলুকে সদা ফেখানে বেড়ায়। শিবারৰ কর্মে যথা সদা ভনা বায়।। ক্ষোজ্ঞাল সুবিস্তৃত বেখানে যেখানে। সদা তুমি থাক প্রড় সেখানে সেখানে।। রাক্ষসগুণেরা **যথা** করে বিচরণ। খট্টাপটকাদি কথা হয় দরশন।। বীভৎস রূসের যথা সততে উদয়। সদা তথা থাক তুমি ওছে মহোদয়।। কাল সম দুৱালদ যেই যেই স্থান। তথ্যয় ভথায় ডুমি কর অবস্থান।। **তব নাম মহাদেব জগত সংসারে**। কিরংগে ইইল নাম বসহ আগারে।। শত নাম আৰ্ছে তব ওগো পঞ্চানন। প্রধান ভাহার কিবা করহ বর্ণন।। এই সৰ ওমিবারে ক্রৌতৃহলবতী। অতথ্য বন্ধ বন্ধ গুহে গণ্ডপতি।। **দেবীর এতেক বাক্য করি**য়া শ্রবণ। হাসিতে হাসিতে কহে দেব পঞ্চানন।। ওগো দেবী ভদ তদ বলিব ভ্যেমারে। অভিতয় মহাওহা জানিবে অন্তরে।। ভূমি ময় অন্ধঙ্গিনী প্রাণের ঈশ্বরী। তব কাছে অবস্তব্য কি আছে সৃদরী।! আমি আর কাল দৌহে জন্মিনু যথন। ঈশর হইতে দেবী ওনহ তখন।।

পরণ অব্যয় সেই অনাদি ঈশ্বর। আমার দিকোতে চাহি বহে নিবস্কর। যখন ওনহ দেবী লডিনু জনম: তথন সতত করেছিলম রোদন ৷ ক্ষনিতে কান্দিতে আমি কহিনু তাঁহাৰ। প্রভূ তাহা কি করিব কাহ আমায়।। কিসের কারণে মম হইল জনম। প্রকাশ করিয়া তাত্তা বলহ এখন।। কিবা নাম মোর তাই। বলহ আমারে। প্রভূ এই নিবেদন করিগো তোমারে । আমার এতেক বান্ধ্য করিয়া শ্রবণ। কর দারা মহ অঙ্গ করিয়া স্পর্ণন ।। বলিলেন শুন শুন ওচ্ছে মহামতি। স্থির হয়ে মুম্ম বাব্দ কর অবগতি।। জনমিয়া অধিরত করিছ রোদন। এই হেতু রুদ্র নাম করিলে ধারণ। আরো তব অন্য নাম স্কন ভোমা বলি। মহাদেব দিনু নাম জন্তরে বিচারি।। সকল বিদয়-বেন্তা এই সে কারণ। মহাদেব এই নাম করিনু জর্পণ।। আরো এক কথা বলি গুনহ্ খবণে। বিশ্ব বিদ্রাবিত হবে তোমার সদনে।। এই হেডু ক্ষদ্রনাম হইল ভোমার। মহাকাল নাম মোরে দিল গুণাধার।। সম্প্রসংস্থার আমি কানরাপে করি। এই হেতু ওই নাম হইল সুন্দরী।। আগ হাতে এই বিশ্ব হয়েছে সূজন। আমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে সর্ব্বকণ।। এই হেতু সবর্বনাম হইল আমার। কহিলাম গুঢ়কথা নিকটে তোমার ৷ করিতে সক্ষম আমি খিখের রক্ষণ আফ্রারে উদ্ভব আমি করি সে কারণ।। ভব নাম হল মম ছানিবে অম্বিকে। কহিলাম গুঢ় কথা তোহার সম্মুখে।।

দেব দৈত্য আদি করি যেই কোন জন। মম তেজ নিবারিতে না পারে কখন । আমার ধর্বথে যোগ্য কেহ নাহি হয়। এই হেডু উগ্র নাম ধরিনু নিশ্চর।। সহস্ৰ হতেও মহা আমি মাত্ৰ হই। জগতের অধীধর কহি তব ঠাঁই।। এহেতু মহেশ নাম হইল আমাব। কহিলাম তব পাশে করিয়া বিস্তার। ঈশ্বরের হই আমি জানিবে ঈশ্বর। কর্ম্ম হর্ম্ডা সর্ব্বদাতা জগত ভিতর । এহেতু পরমেধর হলো মম নংম। নিগুঢ় বৃতাত্ত এই কহি তব স্থান । মম অস্ত নাম এই করিনু কীর্তন। এই নামে যেইজন করয়ে পৃক্তন।। ত্রিদশ বন্ধিত হয় সেই মহামতি। কহিলাম তব পাশে নিগৃঢ় ভারতী।। সম অন্ত নাম যেই করয়ে ধারণ। শাশ্বতী পদবী পান্ন সেই মহাদান। শাণপত্য লডে দেই নাহিক সংশয়। তব পাশে কহিলাম জানিবে নিশ্চম।। আমার মহিমা বল কে জানিতে পারে। ডমি জান এক মাত্র এন্ডৰ সংসারে ।। তোমার সমান নারী নাহি কোন জন। পুরুষ আমার সম নাহিক কখন।। পুণ্যক্ষেত্র যেই স্থান ধরণী মাঝারে ৷ মনোরম সিহুক্ষেত্র ভারত-ভিতরে।। যথার কথার দেখি বিরাজে শ্রশান। ডথায় তথায় আমি করি অবস্থান।। এতেক বচন শুনি দেবী ভগৰতী। ওন ওন বলিলেন ওগো গতপতি।। লিঙ্গোপরি তব পূজা করে যেই জন। কি ফল লভয়ে সেই কহ মহাত্মন।। নৃত্য-গীতে তব পূঞ্জা যেই জন করে। নমস্কার করে তোমা একাঞ্জ অন্তর্কে ।

ঘুত দ্বারা দধিদ্বারা ক্ষীর দ্বারা আর তোরাত্রে বে জন পৃজ্ঞে ওহে তণাধার । গোময়েতে ভব গৃহে করিয়া মার্জন। ঘৃতদ্বীপ তৈলদীপ করয়ে অর্পণ।। নানাবিধ মান্য আর দিয়া উপচার। ষে জন তোমারে পূজে ওতে গুণাধার । কি ফল নভয়ে তাহা কহ ত্রিলোচন। এই সব গুনিবারে করি আকিঞ্চন।। পর্যাবিত মাল্য যদি অর্পয়ে জোমারে। কিবা ফল ঘটে ভাহা বলহ আমারে।। এতেক বাক্য দেবীর করিয়া শ্রখণ। হাসিতে হাসিতে কহে দেব পঞ্চানন ।। গুন গুন গিরিসূতে বচন আমার। প্রশ্ন করিয়াছ তুমি সার হতে সার।। ভল ঘারা মোরে স্লান করায় যেজন। অগ্নিষ্টোম কল পায় সেই মহায়ন্।। সুগন্ধ ভৈলেতে হোৱে করাইলে সাম। অন্ধনেধ ফল করি তাহারে প্রদান।। লিঙ্গোপরি মম পূজা করে যেই কন। অতি প্রিয়তম ময় সেই মহা**খ**ন্ । তাহাপেক্ষা প্রিয় মম নাহি কেহ আর। সত্য কথা বলিলাম নিকটে তোমার।। ত্বতন্তারা দৃশ্ধ দারা দধিদারা আর। ক্ষীরদ্বারা কিম্বা সান করার আমার ।। এরূপে আমারে স্নান করায়ে যেজন। চতুদ্শীদিনে লিঙ্গে করয়ে পৃঞ্জন।। অভর অমর হর সেই মহামতি। ভার সম ভক্ত নাহি হেরি বসুমতি।। ইচ্ছামত লোকে যায় সেই সাধুজন। ব্রহ্ম বিষ্ণুলোকে কিয়া গোলক ভূবন।। অথবা কৈলাসপুরে সেজন যায়। নাহিক সন্দেহ ইথে কহিনু তোমায়।। ইন্দ্র সোম বায়ু অগ্নি আর দিবাকর। সতত পূজয়ে তার দেবতা নিকর।।

লিঙ্গার্কনরত থাকে যেই কোনজন। সেঞ্জন আমাৰ প্ৰির শ্বস্তাপ বচন।। গন্ধবৰ্ষ অন্সৱা আদি স্বৰ্গবাসীগৰ। লৃত্যগীতে তারে পূজা করে সর্বব্দশ।,। লিক মম পূঞা কৈলে যেই ফল হয়। জ্ঞাত আছে তাহা দেব ঋ বি মহোদয়। নর নারায়ণ আর জৈগীয়বা কানে কহিলাম তথ্য কথা তোমার সদনে।। একবর্ষ ভক্তিযুত হয় যেইজন। শিক্ষোপরি মমোন্দেশে করয়ে অর্চন । পূর্ণ হয় সবর্বকাম জানিবে তাহার। অন্তে মম পুরে যায় সেই গুণাধার।। নানাবিধ উপচার করিয়া অর্পন আমার পূজা যে জন করয়ে সাধন।। মহাগণপতি হয় সেই মহামতি। আমার বচন মিখ্যা নহে ভগবতী। পর্য্যুষিত মাল্য যদি করয়ে অর্লণ তবু স্বৰ্গপুরে যায় সেই মহাজন।। অনত সূমের ভাগী সেই জন হয়। বহুকান্স রহে তথা জানিবে নিশ্চয় 1 আমার সহিতে ক্রীড়া করে সেইজন। আমিও তাহার সহ রহি অনুক্ষণ।। ডোমার সহিত যথা আনদে বিহরি। সেকপ ভাহার সহ জানিবে সুন্দরী। লিসোপরি রুদ্রপৃজ্ঞা করে যেইজন দেবপুত্র হয় সেই আমার বচন। যেঁই জন এঁই কথা ভক্তিভাবে পড়ে। সেজন কৈলাসে যায় আমার গোচরে 📗 পূজিত হইয়া তথা করে অবস্থিতি। আমার সহিত তথা থাকে নিরবধি লিঙ্গের মাহাম্য্য এই করিনু বর্ণন। ভনিতে আরো কি বাঞ্ছা বলহ্ এখন।।



## শিবের আটষট্টি অবস্থান পীঠ

সনত কুমার করে খন খবিগণ। পাবৰ্বতী সকাশে যাহা কহে পঞ্চানন।। কৈলাদ শিখনে বসি আছে গশুপতি। সম্বোধন করি কহে দেবী ভগবতী।। ন্তন ক্রন নিবেদন গুহে ভগবন। কোথায় কোথায় থাক তুমি সর্বাহ্ণণ।। কোথায় কোথায় দেখা পৃত্তিৰ ভোষার। কুপা করি বল তাহা আমার গোচর ৷. এত তনি মিষ্ট বাক্ষ্যে কহে পঞ্চানন। জিজ্ঞাস্য করিলে যাহ্য করিব বর্ণন।। নাম মম মহাদেব ব্যৱগ্রসী ধামে প্রয়াগেতে মহেশ্বর জানিবেক মনে।। ণঙ্গয়ে প্রপিতামহ আমার আখান। দেৰদেৰ নৈমিষেতে খ্যাত অবস্থান।। প্রভাসে শশীভূষণ আখ্যান আমার। কুরুক্টের মহাদেব পুণ্যের আধার। ভূতনাথ ময় নাম পবিত্র পুরুরে। বিমল ঈশ্বর নাম বিজ্ঞাগিরি পরে।। অট্টহাসে মহানাদ জামার আখান। আর্কটেতে মহেশ্বর কহি অবস্থান।। শক্ত্বর্ণে মহাতেজা বুঝিরে জন্তরে। মহাবলে গোকর্পেতে কহিনু ভোমারে।। ৰুদ্ৰকোটি ডীৰ্মে মত্ৰ মহাযোগ নাম। স্থলেশ্বরে যমলিগ খ্যাত সবর্বস্থান।। र्श्वभट्ये दर्शनाम वर्ल यञ्खन। মহেশ্বরে সর্ব্বমেধা শান্তের বচন ।

কেদারে **ঈশান দেব ওগো সুলোচনে**। হিমালয়ে রুদ্রদেব কহি তব স্থানে । সূবর্ণাক্তে সহস্রাক্ষ আমার আখ্যান বৃষে বৃষ ধ্বজ নাম কহি তব স্থান।। ভৈরবে ভৈরবাকার ওগো হৈমবতী। বন্ত্রাপথে ভবনাম গুন গুণবজী।। কনখলে উপ্তনাম বলিবে আমার। ভদ্রকর্ণে শিবহ্রদ বুঝিবে আমার।। দণ্ডীনাম বলে দেখী দেবদারু বনে: ভূমি জন্মলেতে চণ্ড বলে সবর্বজনে।। ভূদণ্ডেতে উর্দ্ধরেতা আমার আখ্যান কপন্দি ছাগল অণ্ডে কহি তব স্থান।। বরদ আমার নাম কৃতিবাসে হয়। আহ্রাতকেশ্বরে সুক্ষ্ম নাম যে নিশ্চয়। নীলকষ্ঠ মম নাম গিরি কালজ্বরে। ত্রীকৃষ্ঠ আমার নাম মণ্ডল ঈশ্বরে।। ধানি যোগেশ্বরে মম যোগ নাম হয়। উত্তর ঈশ্বরে হয় গায়ত্ত্য নিশ্চয় 🕕 যম অঙ্কে স্থানু নাম জানিবে আমার। কপালী করম ইশে জানিবেক সার।। রেণুকরে কামরেতা আমার আখ্যান। দেবিকাতে উমাপতি কহি তব স্থান।। হরিশচন্দ্রে হরিনাম ওগো ভগবতী। শঙ্কর যে ভত্তচন্দ্রে কহি ওগোসতী।। ৰামেশ্বরে ছটি নাম কহিনু তোমায়। কুকুটকে সৌম্য নাম বিখ্যাত ধরায়।। বিষ্যায় এম্বক নাম ওগো বরাননে ব্ৰিলোকেতে ব্ৰিলোচন কহি তৰ হানে।। ত্রিশূলী আমার নাম জান জলেগ্ধরে। ঐলৈন্দে ত্রিপুরান্তক জানিবে ঋণ্ডরে। লেপালেতে মম নাম হয় প**ণ্ডপতি**। অঙ্গেশ্বরে দীপ্ত নাম ওগ্নে: ভগবতী।। পঙ্গাদাগরেতে নাম অমর আমার। অমরক্টকে নাম জানিবে ওক্বার।।

সপ্তগোদাবরে মম ভীম নাম হয়। পাতালে হাটকেশ্বর জানিবে নিশ্চয়।. গণাধ্যক্ষ মম নাম জান কর্ণিকারে। গণাধিপ ওগো দেবী কৈলাস নগবে।। হেমকুটে বিরুপাক্ষ আমার আখ্যান। গন্ধ মাদনেতে হর্তা কহি তব স্থান। দত্তীশ্বরে ময় নাম হয় দণ্ডধর। জলেখনে জললিঙ্গ খ্যাত চরাচর।। হতেশ্বরে গণাধ্যক্ষ আমার আখ্যান। কৈরাত নিরাতকেতে কহি তব স্থান।। দানব বধের জন্য বিশ্ব্যগিরি পরে। বরাহ আমার নাম জানিবে অপ্তরে।। গঙ্গাহ্নদে হিমস্থান আমার আখ্যান। অমর বাড়বামৃথে কহি তব হান।। কটেশর তীর্মে মম শ্রেষ্ঠ নাম হয়। যরেম্ভ ইস্তকাপত্থে কহিনু নিশ্চয়।। প্রহন আমার নাম কুনুমপুরেতে। অলক ঈশ্বর নাম লক্ষানগরীতে।। অম্ভবষ্টি নাম এই করিনু কীর্ত্তন। পুরাণে কীর্ত্তিত আছে জানে সর্ব্বজন।। পবিত্র প্রশ্নত হয়ে যেই সাধুমতি। দুই সন্ধ্যা পাঠ করে ওগো ভগবতী। দশ অশ্বমেধ্যল সেইজন পায়। কহিলাম সার কথা পার্বাতী তোমায় ।। সনতকুমার মুখে তনি ঋষিগণ। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে ওহে মহাত্মন্।। তোমার মুখেতে শুনি অপুর্ব্ব কাহিনী। পরিতৃপ্ত হলো হাদি ওহে মহামূনি।। বিভৃতি ভাঁহার গুনি মনেতে বাসনা। বর্দন করিয়া দেব প্রাও কামনা । বিধিসূত এত গুনি কহে ধীরে ধীরে। গুন গুন ঋষিগণ কহি সবাকারে।। মন্দার শিরিতে বসি আছে পঞ্চানন। নন্দীশ্বর হেনকালে জিজ্ঞালে বচন ।

ওনওন ত্রিপুরারি বচন আয়ার। তোমার মাহাম্য কহ ওরে দয়াধার ।। এ্যতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন। কহিলেন তম মনী করিব বর্ণম।। একাগ্র হইয়া শুন বচন আমার থেইকালে সতী দেহ করে পরিহার।। ব্যাকুল হইয়া আমি দুঃখিত অন্তরে যথার তথায় অমি এমি ঘুরে ঘুরে।। অখিল ধরণী আমি করি কিচরণ সদাগরা সন্তবীপা অখিলভূবন। যথায় মধায় মম তৃপ্তি বোধ হয়। তথার তথার আমি শ্রমিনু নিকর।। পর্কতে পর্কতে আমি করি অবস্থান। তব পাশে কহিলাম গুহে মতিমান : যখার বখার আমি করিনু বসতি। মহাপুণা সেই দেশ ওচে মহামতি।। সেই সেই দেশ যদি প্রদক্ষিণ করে। মহাফল হয় ভার জানিবে অস্তরে।। অযুত সহস্র ধেনু দানে বেইফল। সেইকল পায় সেই জানিবে সকল।। আমি চন্দ্র আমি সূর্য্য অরুণ অনল। পৃথীদিন রাত্রি সন্ধ্যা আর্মিই সকল।। আমি মৃত্যু আমি কাল জানিবে অন্তরে। প্রবয়ে বড়ধা-রূপী জানিবে আমারে।। ইন্দ্রির ইন্দ্রির ভার্থ সকলেই আমি। অঞ্চয় সতত আমি জানিবেক তুমি।। আমি জল জলবাসী জনের ঈশর। পবন দহন আমি ভূধর সাগর । আমাতেই ইয় সর্ব্বভূতের সূজন। যুগে যুগে পুনঃ করি সকলি হ্রদ।। আমার মারায় বত জীবজন্তগণ। শত শত যোনি মধ্যে করে বিচরণ। ত্রিপুর অসুরে আমি করেছি সংহার। ব**ধিয়াছি তারকেরে ও**হে গুলাধার।।

মরিয়াছে কড দৈতা কে বলিতে পারে। যাহাদের বল বীর্য্য খ্যাত চরচেরে।। यारमञ्ज निःश्लोञ बाधु इंदेघा श्रवन । ভূবৰ কম্পিড করে খ্যাত চরাচর।। সেইসব কৈন্ত্যগণ করেছি নিখন . আমার মাহাণ্যা বল জানে কোনজন।। সবর্বভূতে নিরন্তর করি অবস্থিতি। সর্ব্বভূতে ক্ষয় আমি আছুয়ে প্রতীতি। ইতিহাস পুরাণেতে সদা মম স্থিতি। রেদমাঝে নিরন্তর করি অবস্থিতি।। হেন দেশ নাহি দেবী স্কণত সংসারে। মম স্থিতি কভূ নাহি আছে সেই স্থলে। আমা শূন্য স্থান সাহি করি দ্বপন। ভকত বৎসৰ স্বামি ওহে মহান্মন্। আমার শরণ নেয় যেই মহামতি। জনন্য মনেতে মোরে পুচ্ছে নিরবধি। তাহার উপরে তৃষ্ট বহি সর্ব্বক্ষণ। গণশত্য ভারে আমি করি সমর্পণ 🕕 পরম সন্তুষ্ট হই তাহার উপরে। নারীর যৌবন আমি জানিবে অন্তরে।। শঘন দ্যন নিয়মাদি আমি মাত্র নাই। বলিনু নিশ্চ কথা এবে তব ঠাই।। সত্ত রক্ত তম আমি আমি অহ্চার। কহিনু তোমার পার্শে ওয়ে গুণাধার । আমদ্য মাহাম্যা কথা যেইজন পঞ্ছে। সক্তীর্থ কল পায় জানিবে অন্তরে।। উপবালে যেই **ফল হয় উপাৰ্জ**ন। সে ফল অৰ্জন করে সেই মহাগ্রন্।। ব্যাধি কভু নাহি ঘেরে ডাহার শরীরে। কামজয় করে সেই নিজ শক্তি বলে।। ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানে যেই ফল পায় সত্যবাদিতায় যাহ্য কলে মহোদয়।। ইহার পাঠেতে ভাহা হয় উপার্ক্ষন। তোখার নিকটে নন্দী করিনু কীর্ন্তন।।

হেইজন ভতিভরে অধ্যয়ন করে। পাপশূন্য হয় সেই জানিবে অন্তরে।। মানৰ প্ৰধান হয় সেই মহাত্মন্। সর্ব্বপাপ দেহ হতে হয় বিযোচন।। অন্তকালে ক্লদ্ৰলোকে সেইজন যায়। কহিনু মাহাম্য কথা নন্দিগো তোমায়। এত শুনি নন্দী কহে ওহে ভগবান্। যোগের নিগৃড় কথা বলহ এখন।। সর্বদান ফল হয় কি কাজ করিলে। সবর্বযজ্ঞফল পার মান্ব নিকরে । চণ্ডাল ক্রন্যান ব্যাধ পণ্ডযোলিগণ কি কাজ করি*লে* মুক্ত হয় ভগৰন্।। এই সৰ কৃপা করি বলহ আমারে। প্রভূ নিবেদন করি তোমার গোচরে।। এতেক বচন শুনি দেব পশুপতি। কহিলেন শুন শুন ওহে মহামতি । স্বতদিন খ্যানযোগ না জন্মে অন্তরে তাবত শ্রমরে জীব এভব সংসারে।। জ্বস্থকর্ম খলবর্তী ততদিন রয় কহিনু নিগৃঢ় কথা ওহে মহোদর।। দেব দৈত্য ঋষি পিতৃ ব্ৰহ্মাদি সকলে। ধ্যানযোগ হেতু দীস্তি ধরে কলেবরে।। কিবা গৃহী বানপ্রস্থ ব্রহ্মচারী আর। **অথবা ভিক্ষুক আদি ওহে গুণাধার।**। সকলেই দ্বান যোগে নিপ্তিলাভ করে। কর্ম্মে লিপ্ত নহে তারা জ্ঞানিবে অন্তরে।। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কিম্বা শুদ্রজ্ঞাতি : ধ্যানখোগ যদি লাভ করে মহামতি।। মহাদীপ্তি ধরে ভারা নিজ কলেবরে। কর্ম্মে লিগু নাহি হয় জানিবে অন্তরে। চণ্ডাল হইয়া বলি ধ্যানযোগ পায়। <del>ওভলোক পায়</del> তারা কহিনু তোমায়।। যাবত পাতক তার হয় বিনাশন। নাহিক সন্দেহ ইথে ওহে মহাস্কৃন্।

গোপনীয় খ্যান যোগ লভে ষেইজন। যুক্ত হয় সর্বেপাপে সেই মহাত্মন।। ধ্যান যোগ **মাহাত্ম্যাদি** শুন মহামতি। মাহাহেয়র নাহি সীমা নাহিক অবধি।। অগম্যা গমন যদি করে কোনজন। ব্রন্ধান্তী সূরাপায়ী মেই নরাধম।। গুরুদ্বারা অপহরি যেই জন লয়। ধ্যানযোগ লভে বদি সেই মহোদর।। যতেক পাতক তার হয় বিমোচন। কান্ঠরাশি দক্ষ করে মেমন্ দহন।। কুমারী গমন পাপ ধ্যান যোগে হরে। অভক্ষ্য ভক্ষ্প দোষ বিনাশে অচিৱে।। যে জন আপেয় পান করে সর্বক্ষণ। ধ্যান যোগ সেই যদি করে আচরণ।। যতেক তাহার গাপ বিনাশিত হয় তব পাশে কহিলাম ওগো মহাশয়।। धानरगांश विधि खात राहे महापान्। মুক্তিমার্গ লভে সেই আমার বচন । অথবা যেসন ইচ্ছা করয়ে অন্তরে। সেইরাপ স্থানে যায় কহিনু তোমারে।। ব্রহ্মলোকে সেইজন করয়ে গমন। অথবা সেজন যায় বৈকৃষ্ঠ ভূবন।। সোম সূর্য্য*লোকে কিন্তা সেইজন* যায়। *দ্ৰুবলো*কে বাস্ক কিন্তা কহিনু ভোমায়।। ধ্যানযোগ উপার্চ্জন করে যেইজন। সেজন আমারে পায় স্বরূপ বচন 📭 চারিবেদ অধ্যয়নে শ্বেই ফল হয়। थानत्यार्थं जनस्थका धानित्व निन्ध्यः।। অধ্যেধ সহপ্রেতে হয় যেই ফল। রাজসূয় হতে হয় যে ফল সকল।। সেইফল খ্যানযোগী করে উপার্চ্জন } শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।। যেমন আকাশব্যাগী আছে সর্ব্বস্থানে। অধচ কিছুতে লিগু নহেক ভূবনে।।

দেইরূপ পাপে লিগু ধ্যানী নাই হয়। কহিনু নিপৃঢ়তত্ত্ব ওহে মহোদয়। সহল গৃহস্থ আর ব্রহ্মচারি শত। সহক্রেক বাশপ্রস্থ ওয়ে মহারথ। এইসব হতে ধ্যানী অতীব প্রধান। কহিনু নিগৃঢ় কথা তব বিদামান।। ধানযোগী পরিভূষ্ট মহার উপরে। বংশ বৃধি হয় তার জানিবে অপ্তরে। খ্যান বোগী যেই দেশে করয়ে গমন। পবিত্র লে দেশ হয় শক্ত্বের বচন।। প্রতিগ্রহ ধ্যানমোগী যদি কড় করে পাপে শিপ্ত নাহি সেই হয় কোন কালে। পর্ব্বত আশ্রয় করি পঞ্চ আদি গণ সেইরূপ অবস্থান করে সর্ব্বঞ্চগ।। পবৰ্বত ভাঞ্জিয়া কভু কোথা দাহি বার। **ৰোগীগণ সেইরূপ কহিনু তো**মায়।। বোগীরে ছাড়িয়া যোগ না বার কখন। ডোমার পাশে বলিনু ওচে মহাবান্।। ধ্যানবোগ বলিলাম তোমার গোচরে। বিবেচিয়া যাহা হয় করহ অন্তরে।। একমনে যদি ইহা করে ঋধ্যয়ন। ভাথবা ভক্তি করি করয়ে শ্রবণ। মহাপুণা হয় তার জানিবে অপ্তরে। তারে হেরি বিম্নরাশি চলি যার দুরে।। অমর নিকর সদা পৃক্তেন ভাহারে: অঙ্গবারা সন্দা তারে অভিগাষ করে!! ভাহাকে হেরিজে বাঞ্চা করে সিক্ষাণ। তারপরে পরিতুষ্ট যত পিতৃগণ।। রোগ শেক ডারে নাহি করে আক্রমণ। শমন ভাহার পাশে সতত দমন। হিংল ঋপদেরা তারে নেহারি নয়নে। ভয়ে ভীত হয়ে পশে গহন কাননে।। দুম্বর প্রান্তরে কিন্তা কানন ভিতর। यमाभि श्रंतन्त्र करत् (मेर्ट् विक्रवर् ।।

বিদ্ন নাহি হয় তার জানিবে অন্তরে। দেবসম রহে সেই জগত সংসারে।। পূরাণের সার হয় শ্রীশিবপুরাণ। তদিলে অন্তরে হয় দিব্য তত্ত্ব-জ্ঞান।



খানের ফল

তত্ত্বজ্ঞান প্রবেশিতে যড় শাস্ত্রচয়। তাহার মখেতে শ্রেষ্ঠ এই গ্রন্থ হয়।। সনত কুমার করে শুন ঝবিগণ যেক্সপ বলিয়াছিল দেব পঞ্চানম। -ন্দৌর নিকটে ষথা করে পশুপড়ি। বলিব সে সব কথা কর অবগতি।. ভ্রিজ্ঞাসা করি*লে নশী দেব* মহে**খ**রে। ভন প্রভূ নিধেদন করি যে তোমারে। ভোমার ধানি কিরাপ করহ কবি। চিন্তা করিকে কিরাপে কহ মহাস্থন্ । সম্বেহ আছয়ে ময় এসৰ ভানিতে কৃপা করি কহু দেব নমামি পদেতে।। নন্দীর এতেক বাক্য করিয়া প্রবণ। হাসি হাসি কহে তারে দেব পঞ্চানন। এই দে হেরিছ ননী ষম কলেবর। ব্ৰহ্মা বিষ্ণু রম্ল ইম্বে আছে নিরম্বর।। দক্ষিণ পার্ষেতে রহে কমল আসন। স্বমভাগে অধিষ্ঠিত দেব নারারণ।. মধ্যভাগে রুদ্রদেব জানিবে জন্তরে। এরপে করিবে চিন্তা সতত আমারে।। এইরূপে একমনে করিলে চিম্বন। নিস্পাপী হইবে ধ্যানী আমার বচন।।

বেইজন এই রূপে চিন্তরে আমারে রত্র সামুদ্যাতা পার জানিবে অন্তরে।। প্রতিদিন মোরে যেই কররে শ্মরণ। তাহার দেহে পাতক না রহে কখন।। ওঙ্কার রাপক মোরে হৃদয়ে জানিবে। ওঙ্কার রূপেতে ধ্যান আমারে করিবে।, তিনবর্ণ মিলি হয় ওঞ্চার আকার। ত কার উকার আর ভানিবে ম কার।। অ-কারেতে নারায়ণ উ-তে মহেশর : ম-কারেতে স্বয়ংব্রহ্মা ওহে বিজ্ঞবর।। উ-কার ম-কার মাত্র করিয়া যোজন। অকারেতে সেই দৃই করিবে যোজন । ভারপর সেই ওম্ হাদয়ে ভাবিবে। এরাপ করিলে ভূষ্ট আমারে জানিবে।। থেই ব্যক্তি এইরূপে করমে চিন্তন। নিত্য ধামে যায় সেই আমার কচন।। নিবৰ্বাণ মুকতি পায় সেই মহামতি। পুনঃ নাহি আসে সেই এই কসুমতী।। ঞ্জাব্দর আয়ুক্ ওম্ জানিবে অন্তরে উহাই **পরম ব্রহ্ম কহিনু** ভোমারে । যোগরত থেইজন এভৰ মাঝার। সতত হৃদয়ে খ্যান করিবে ওক্বার ।। সকল মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ ওম্ মাত্র হয়। আমার বচন সভ্য জানিবে নিশ্চয়।। ওঙ্কার নিয়ত খ্যান করে যেইজন। পুনৰ্জ্জন্ম নাহি ভার হয় বে কখন।। ক্রি**দেব সদৃশ নন্দী জানিবে ও**ন্ধার। আমি ব্রহ্মা আর সেই বিষ্ণু গুণাধার।। ওন্ধার যোগীর পুণ্য কি করি বর্ণন। <del>অক্ষ্য় অন্তর সেই জানিবে বচন।।</del> ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করি যোগবিৎ জন ! ঞ্ক মনে ওস্কারে করিবে স্মরণ।। সদা চিড়া এইরূপ করিবে শরীরে। বিরা<del>জে পুরুষ</del> এক হাদয় মাঝারে।।

অসুষ্ঠ প্রমাণ সেই পুরুষ প্রবর। ওঁ রূপী হয়ে তিনি খ্যাতচরাচর।। এইরাপ চিন্তা করে কেই মহামতি। ওঙ্কার সতত জপ করে যে সুমতি।। ব্রকা আহাধনা হয় ধ্বানিকে তাহার। কহিনু নিগৃঢ়ওল্ব নিকটে ভোমার। প্রাণায়াম সুসাধন করে যেইজন. ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করি হয়ে একমন। সর্ব্বপাপ হতে মৃক্তি সেইজন পায় শান্ত্রের প্রমাশ এই কহিনু ভোমার।। অব্যয় শিবের পদ পায় সেইজন। অত্যন্ত্রত তেজ করে শরীরে ধারণ।। বায়ুহীন স্থানে দীপ ষেই মত রয়। সেইমত থাকে সেই নাহিক সংশয়।। ওস্কার যখন ধ্যান করিবে সৃজন। কম্পিত শরীর নাহি করিবে তখন।। বিশুদ্ধ অন্তরে ধ্যান করিতে ইইবে তবেত মনের বাঞ্ছা অকগ্য পূরিবে.। ইন্সিয়গণের বন্দ প্রাণায়ায়ে করি। ওঁম্বানে করিবে খান শান্তের বিচারি।। অ–কার উ-কার আর জানিবে ম কার। এ তিনে চিন্তিবে যোগী ওহে গুণাধার।। মোর চিন্তা ইহাতে হইবে সাধন। শাস্ত্রের কথা কহিনু তোমার সদন।। অ-কারেতে ঋগুবেদ জানিকে অন্তরে যজ্জুবের্বদ বিবেচনা করিবে উ কারে।। ম-কারেতে সামবেদ করিবেক জ্ঞান। একত্রে অথক্রিকে ওহে মতিমান্।। ওন্ধার পরম সৃক্ষ্ম শাস্ত্রের বচন। ওক্কার পরম প্রভু ওহে মতিমান।। যম নিয়সাদি করি হয়ে একমন। ওন্ধারেরে হাদিমাঝে করিবে স্মরণ । সহস্র সহস্র পাপ যেইজন করে। ওন্ধার যদ্যপি সেই হৃদিমাঝে স্মব্রে।।

তাহার পাতক রানি হয় বিমোচন। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।। শিবের সমান হয় জানিবে ওঙ্কার। ওক্কার পরম ব্রন্থা কহিলাম সার । ব্ৰহ্মা আদি দেবগৰ একাগ্ৰ অন্তয়ে সর্বক্ষণ ওঙ্কাবেরে হাদি মাঝে শ্রবে । ইহার প্রসাদে মুক্তি সক্ষজন পার। নিগুঢ়তত্ত্ব কহি জানিবে তোমায় । সামান্য বোগের কথা করিনু কীর্তন। মহাপুণ্য ইহাতেই পায় জীবগন।। বেইছন ডক্তিভরে অধ্যয়ন করে। অথবা শ্রকণ করে একাগ্ন অস্তরে। অথবা দ্বিজের দ্বারা করায় পঠন। দ্রবণ করায় কিন্তা যেই কোন জন । সব্বতীর্থ ফল পার মেই মহামতি। মিথ্যা কভূ নহে এই শাস্ত্রের ভারতী। পুরাণের সার এই শ্রীন্দিবপুরাণ। পড়িলে অনিলে পায় দিন্য ভত্তজান।



शानित्यांने च शानात्राचानि

সনৎ কুমার বলে গুন মুনিগৰ।
তারপর কি করিল দেব পঞ্চানন।।
পুনশ্চ মিজ্ঞাসে নন্দী ওঠে গুণবান্।
তোমার মুখে গুনিনু অপূর্বে জাখ্যান।।
বড গুনি ডগু ইচ্ছা হয় বলবতী ।
কহিলেন গুন গুন গুহে মহামতি।।
অভএব বল বল গুহে গশুপতি
কহিলেন গুন গুন গুনু মহামতি।।

জিজ্ঞাদা করিলে বাহা করিব কর্নি। গুনিলে লভিবে মৃক্তি ওহে মহাধান।। প্রাণায়াম যোগে হয় সকল সাংল তিনরূপ প্রাণায়াম শাস্ত্রের বচন ।। উত্তম মধ্যম হর অধম যে আর। বলিতেছি ভন ভন ওহে গুণাধার । ব্যবিশ মাত্রায় যদি করে প্রাণায়াম উভয় তাহারে কহে শাস্ত্রের প্রয়াপ।। চৰিবশ মাত্ৰায় হয় জানিবে মধ্যম। অধ্য দ্বাদশ মাত্রা ওহে মহাত্মন । ত্রিবিধ **সক্ষণ এই** করিনু কীর্ত্তন। শক্তি অনুসারে ইহা করিবে সাধন।। মদমত সিংহ বথা দুরধর্য হয়। ষ্ণারণ্য কুঞ্জার যথা ওচে মহোদয়।। সেইরূপ হয় যোগী প্রাণায়াম বলে। মনের ৰাসনা তার অবশুই ফলে।। ৰুমে ক্রুমে প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে। বাবু সিদ্ধ হয় তার জানিবে অন্তরে।। বলিব কিবা অধিক ওচে মহাজ্ম। প্রাণচিন্তা ষেইজন করয়ে সাধন।। নাহি থাকে জগতেতে অসাধ্য তাহার কহিনু নিগৃঢ় তত্ত্ব নিকটে তোমার।। আমি প্রাণচিস্তা করি গুহে মহাদ্যন্। চিত্ত-শান্তি অনুভব করি সর্বাঞ্চন।। ওভদৃষ্টি বলে আমি মেরুর সমান। অচল হইয়া আছি ধহে মতিমনে ।। জাগ্ৰত সৃষ্ধি স্বপ্ন কোন অবস্থাতে। বিচ**লিত নাহি আমি জানিবেক** চিতে।। প্রাণ ও অপান দুয়ে হই অনুগামী। আম্বারে নিয়ত হাদে নিরখি যে আমি।। তাহাতে অশোক পদ হয়েছে আমার হিন চিন্ত হয়ে আছি সংসার মাঝার।। প্রলয় যখন আদি দিবে দরশন দেখিব আমি ডখন জীবের গড়ন।।

ভুত কিম্বা ভবিষ্যৎ চিন্তা নাহি করি। নিরস্তর আছি আমি স্থির দৃষ্টি করি।। ফলবাঞ্ছা কিছু মম নাহিক শ্বীরে : নিশ্চল সমান আছি সংসার মাঝারে।। ভাবাভাবময়ী চিন্তা করি সর্বাক্ষণ। স্থাত্মতে সংস্থিত আহি আছি মহাত্মন। 🛚 এই হেড় নিরম্বর হয়ে অনাময়। চিৰুজীবী হয়ে আছি ওহে মহোদয় প্রাণাপান সময়ে গ্র সময় হর। তাহা শারী ভূষ্ট মম হয় বে হাদয়। 🕆 এই হেতু জনাময় জাছি সর্ব্বক্ষণ। চিরজীবী হয়ে আছি গুহে মহাস্কন 👯 এসব হয়েছে লাভ অন্তই আমার। পেয়েছি **উত্তম দ্রব্য সার** হতে সার।। এইরূপ চিন্তা নাহি আমার শরীরে জনাময় হয়ে আছি এই ক্লানবলে।। প্রাণচিন্তা করি আমি ওহে মহামতি। এইফল লভিয়াছি জানিবে সুমণ্ডি।। দেহের মধ্যস্থ হত অসংখ্য নাড়ীতে। সঞ্চরিত হয় বায়ু জানিবেক চিতে।। তার নাম গ্রাণবায় ওহে সহাত্মন। পঞ্চান্ডাগে সুবিভক্ত সেই বায়ু হন।। ঐ বায়ু স্পন্দিত হলে শরীর মাঝার। কল্পনা উন্মুখী সন্ধিৎ অমনি সঞ্চার।। তাহাকেই চিন্ত কহে বত সৃধীগণ। প্রাণরোধে চিত্ত শান্তি হয় উৎপাদন।। টিশু শান্তি হর যবে ওহে মহোদয়। চ্চগতের লয় হয় তথনি নিশ্চয়।। এতেক বচন খনি কহে নন্দীশর। শুন শুন নিবেছন ওছে দিগৃহার।। প্রণিবায়ু দেহমাঝে করে সঞ্চরণ কিরূপে রোধিবে তারে কহু মহাক্ষন।। শিব কহে গুন গুন বলি যে ভোমারে। যেইরাপে প্রাণরোধ করিবারে পারে।।

শান্তচার্চা সাধুসঙ্গ বৈবাণ্য যে আর। এই ডিন হতে হয় সংসারে বিকার।। সংসারে অনিচ্ছা জন্মে জানিবে যখন ব্রহ্মধ্যানে মন হয় নিরত তথন।। এইরূপে ধ্যানযোগ হরে গাঢ়ভর। প্রাপের স্পন্দন নাহি থাকে তারপর । পুরক কুড়ক আর রেচক সহায়ে। প্রাণায়াম সু-অভ্যাস করিলে হাদরে।। ধ্যানযোগ হনতর হয় উৎপাদন। প্রালের স্পত্রন আর না রহে তথন।। সম্বিং সৃষ্**প্ত হলে ও**ঞ্চারোচ্চারণে। স্পন্দহীন হয় প্রাণ জানিবেক মনে । রেচক অভ্যাস হেতু গ্রাণের স্পন্দন। তিরোহিত হয়ে যায় ওহে মহাম্বন । পুরক বলিতে রুদ্ধ হয় যে সঞ্চার। তাহে প্রাণ স্পন্দহীন জানিবেক সার। কুন্তক অভ্যাস যদি করে কোনজন। ন্তম্ভিত শরীর হয় জানিবে তখন।। কা**জে কাজে প্রাণ স্পন্দনহীন হয়ে** রয়। কহিনু নিগৃত তত্ত্ব প্রহে ফ্রাপ্য।। জিহু। দারা কৃত্র জিহা কৈন্তে আক্রমণ। **উ**ৰ্দ্ধগতি হেডু প্ৰাণ না হয় স্পন্দন।। নিবিৰ্ববন্ধ সমাধিতে হাদয় আকাশে। সন্বিতের অন্তর্য্যান হয় যোগবশে।। প্ৰাণ বায়ু সেই হেতু স্পন্সনহীন হয়। এইতো নিয়ম জাছে জানিবে নিশ্চয়।। এ সর্ব পালন করে যত যোগীজন। অধিক বলিব কিবা ওহে মহাদান।। শ্বুর মধ্যে অক্ষিতারা করি নিয়ো<del>জন</del>। জ্ঞানেন্দ্রির রোধ করি যোগ্রিদক্ষন।। জিহা ও প্রাণ বায়ুকে কপাল কৃহরে। ত্রন্দ রদ্ভে সংস্থাপিত কবিতে পারিলে।। প্রাণের স্পন্দন জার দা রহে তথ্য। প্রাণরোধ কথা এই করিনু কীর্ন্তন।।

আরো এককথা বলি ওন মহেদর। সংসার কিছুই নহে জানিবে নিশ্চয় । কল্পনা কল্পিত হয় অখিল সংসার। শূন্যময় এইসব ওহে গুণাধার।। মনে মনে এইরূপ করি বিবেচনা। বর্জ্জন যদাপি করে যতেক বাসনা।। তখন নাহিক ব্রহে গ্রাণের স্পন্দন বলিব কিবা অধিক ওচে মহানান্। ক্রমে ক্রমে প্রাণায়াম করিবে সাধন। নতুবা বিষ্ণুল সব হয় অকারণ । কার্য্য যদি ধীরে ধীরে কভু নাহি করে বিপদ ঘটিবে ভার জানিবে লবীরে।। **প্রাণচিন্তা তব পালে করিন্ কীর্তুন** । ধ্যানযোগ বলি ইহা প্রসিদ্ধ ভূবন।। একমাত্র যোগীজন হলেয় মাঝারে। প্রাণচিত্তা দিবানিশি স্মতনে করে।। অসাধ্য কিছু তাদের নাহি থাকে আর। ত্রিলোক বিজয়ী তারা ভবের মাঝার ।। এতেক বচন বলি বিধির সম্পন। কহিলেন স্ববিগণে করি সম্বোধন।। গুনিতে বাসনা যাহা আছিল সবার। সাধ্যমত সেইসব করিনু বিস্তার । মুক্তিলান্ড বাঙ্গ্রা থাকে বাহার শরীরে। সেজন সাধিবে ইহা অতি যতু করে।। ষোগের সমান ভূমে নাহি কিছু সার। শিবের বচন ইহা জানিবেক আর।



## যোগদাখন

বিধিসূত সূথে গুনি যোগের কথন। আনন্দে উংফুল্ল মতি শৌনকাদিগণ । স্থাস আদি শ্ববিগণ সনংকুমারে পুনশ্চ ছিজাসা করে সুমধুর স্থরে।। শুল শুন ভগ্নান করি নিবেদন। যোগের বিধান কর্ ওত্তে মহাত্মন্।। পাপীগণ কিবা রূপে মুক্তিলান্ড করে। এই কথা কহ দেব মোদের গোচরে । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রির বৈশ্য শুদ্র আদি গণ। মুক্তিলাভ করে কিসে কহ মহাত্বন্ । এত শুনি বিধিস্ত করে মধুসরে। বলিতেছি শুন শুন ভোষা সবাকারে। বলিয়াছিল যেরূপ দেব পঞ্চানন। সেই কথা বলিতেছি করহ শ্রবণ।। যোগের বিধান শুন কহিব সবারে। যোগ হড়ে মৃতিলাভ খ্যাভ চরাচরে। জীবের হলয়ে পদ্ম আছে মনোহর শোভিতেছে সেই পয়ে দ্বাদশটি দল।। রক্তবর্ণ সেই **প**দ্ম জানিবে অন্তরে। সেই পদ্ম শোভিতেছে দ্বাদৰ অক্ষরে।। ককারাদি পর্য্যন্ত দ্বাদশ অক্ষর। দ্বাদশ দলেন্ডে শোডে অতি মনোহর।। পদামধ্যে শোভা পায় সেই কণিকার। ভার মাবে আছে পীঠ ত্রিকোণ আকার। সে পাঠে বং বীঞ্চ শোডে ওহে খবিগণ। বাস্তু সম্ভ্র ভার নাম বিদিত ভূবন। শেই মন্ত্রে প্রাণবায়ু করে অবস্থিতি। প্রাপ্ত অভিমানী প্রাণ জান নিরবধি।। বাসনাতে অলভূত হইয়া প্রাণ দ্বীবের হাদয় সদা করে অবস্থান ।। कार्य्यटक्टल श्रापनासू नामा नाम भटड সে কথা বাহল্য বলা শুন তারপরে।।

সংক্ষেপে সকল কথা করিব বর্ণন। মন দিয়া ভন তাহা ওহে শ্ববিগণ।। দুই রাগ প্রাণ্ দিয়া জানিবে শরীরে। অক্তন্থঃ বহিন্থঃ এই খ্যাত চরাচরে।। অন্তন্তঃ প্রাণের নাম শুনহ্ এখন। তাহার মাঝেতে প্রাণ জানিবে প্রথম।। অপান সমান পরে উদান যে হয় : ব্যহ্নবায় তারপর জানিবে নিশ্চয়।। অন্তঃস্থ পাঁচটি প্রাণ করিনু কীর্ত্তন বহিঃস্ প্রাণের কথা করহ শ্রবণ। নাগ কুর্ম্ম এই দুই ভূডীর ভুকর **দেবদত্ত ধনঞ্জয় খ্যান্ড** চরাচর ! । এইদশ প্রাণ থাকি জীবের শরীরে। স্ব-আধিকারিক কার্য্য সম্পাদন করে। বহিঃস্ হইতে জান অন্তঃস্ প্রধান . তার মাঝে শ্রেষ্ঠ প্রাণ আর যে অপান। কণ্ঠেতে উদান ৰাষু করে অবহিতি। ব্যানবায়ু সবর্বদেহে আছে নিরবধি।। নাগ আদি পৰু বায়ু বহিৰ্ভাগে নৱ। বিশেষ বিশেষ কার্য্য সাধরে নিশ্চয়।। নাগবায়ু সম্পাদন করয়ে উদ্গার কুর্ম্মের করম হয় উন্মীলন আর।। কুকরের কর্ম্ম ক্ষুখা জানিবে শরীরে। দেবদত্ত তৃষ্ণাকার্য্য সম্পাদন করে।। ধনজ্য় সম্পাদন করয়ে জ্বন নাগাদি বাযুর কার্য্য করিন্ কর্ন।। এইরূপ বিমানেতে সাধক প্রবর। যদ্যপি জানিতে পারে নিজ কলেবর।। সর্কাপাপে মুক্ত হয়ে সেই সাধুজন। বিষ্ণুপদ জাভ করে স্বরূপ বচন। শুকুদেব উপদেশ দিবেন যেমন। সেরূপে সাধনা সাধু করিবে সাধন ।। কপোলকল্পিত কার্য্য কভু না করিবে। कनदीन कार्यः नदीतः क्रानितः ।

থেইজন নিজ যুক্তি করিয়া আত্রয়। সাথনা কার্যোডে রড নিরম্ভর হয়।। নিব্বীর্য্য ভাহার কার্য্য হইবে সকল। নিরর্থক দৃংখ মাত্র হয় জ্ঞার ফল 🔢 শুকুকে সন্তুষ্ট করি অতীব যতনে। বিদ্যা উপাসনা যেই করায়ে যভনে । সূফল পায় অচিরে সেই সাধুজন। শাস্ত্রের বচন মিখ্যা নহে কদাচন।। স্বৰ্বকৰ্ত্তা গুৰুদেৰ নাহিক সংশয়। পিতা মাতা সেইজন জানিবে নিশ্চয়।। কারমনোবাক্য ছারা সদা সেইজনে। সম্ভুষ্ট করিবে সাধু বিহিত বিধানে।। পরম আরাধ্য তিনি সেবনীয় হন। সক্রকার্য্য ওভ হয় তাঁহার কারণ।। ইহার অন্যথা হলে ঘটে অমঙ্গল। কহিলাম সার কথা তোমারে সকল।। তিনবার প্রদক্ষিপ করিয়া গুরুরে। গুরুর চরপপদ্ম স্পর্শি দক্ষকরে।। পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করি তারপর। প্রণাম করিবে সাধু চরণ উপর।। যেইজন আত্মবান এভব সংসারে সূদ্য বিশ্বাস যার আছরে অন্তরে 🕕 আগু সিদ্ধি হয় তার জানিবে বচন। নতুবা বিফল সব হয় অকারণ।। যাহার অন্তরে প্রক্ষা নাহিক কথন। অনাৰ পূক্তয় হয় সেই অভ্যক্তন।। সিদ্ধিলাভ সেই জন করিবারে নারে। শাস্ক্রের প্রমাশ এই কহিনু তোমারে।। এই হেতু শ্রদ্ধাবান হইয়া সূজন । সাধনা সাধিবে সদা ওহে খবিগণ।। ইন্দ্ৰিয়ে বশীভূত মেইজন হয়। অসতের মধ্যে সদা যেই জন রয়।। অবিশ্বাস হাদি মাঝে যেই ব্যক্তি ধরে যেই ব্যক্তি গুরু পূজা কভূ নাহি করে।।

বহু সঙ্গাসদা করে যেই অভাজন। লোলপ সতত বুহে যে জনৈর মন। মিথ্যাবাধ্যে অনুরত যেই জন রয়। সদা নিষ্ঠুর বচনে 🕸 কথা কয়।। গুরুর সডোষ যেই কভু নাহি করে। সেইজন সিদ্ধি নাহি পভিব্যরে পারে।। সিদ্ধির লক্ষণ এবে করহ শ্রবণ . কর্ম্মের ফঙ্গ অবশ্য ইইবে সাধন।। সিদ্ধির এইত হয় প্রধান লক্ষণ। শ্রহ্মাবান হলে তাহা শ্বিতীয় সক্ষণ । তৃতীয় লক্ষণ হয় শুরু আরাধনা। পরম মঙ্গল ইথে পুরয়ে কামনা।। সবর্বআন্মা সমদৃষ্টি চতুর্থ লক্ষণ। জিতেন্দ্রিয় হলে তাহা জানিবে পঞ্চম।। শান্ত্র উক্ত পরনিষ্ঠা ষষ্ঠ বলি জান সিদ্ধির লক্ষ্ণ এই করিকে জান।। নাহি ডিল্ল ইহা আর অপর লক্ষ্ণ। শান্ত্রের বিধান এই করিনু কীর্তন।। ওকুদেব উপদেশ দিবেন হেমন *(मकार्थ जांधना माने कदिरव माधन*। . সৃন্দর শোভন মঠে কুশাসন গরে। যোগীবর বসিবেক একাড শরীরে।। প্রাণায়াম সাধনার্থ পরে যোগীজন। পরম অভ্যাস ক্রমে করিবে সাধন:। বক্রভাবে না থ্রাথিবে নিজ কলেবর। সমভাবে বসিবেক করি যোডকর ।। তারপর শুরুজনে করিবে প্রণাম। বামভাগে গণেশেরে এইড বিধান।। প্রথমিরে দক্ষিণেতে ক্ষেত্রপালপণে। অধিকান্তে নমস্কার করিবে যতনে।। তারপর দক্ষ হত্তে অঙ্গুর্ডখারায়। করিকেক অবরোধ দক্ষিণ নাসায়।। ইড়া নাড়ীরন্ত্রে পরে সংখ্যা অনুসারে পুরিত বায়ুকে রোধ করিবে সাদরে।।

আবেগ বাষুর পরে বাম নাসিকাতে। পূরণ করিবে বায়ু যথা সংখ্যামতে।। মধ্যে নাড়ীবন্ধ্রে পরে সংখ্যা অনুসারে। পুরিত বায়ুকে রোধ করিবে সাদরে। আবেগ নায়ুর পরে ত্যজ্জিবে সূজন। তাহার বিধান বলি করহ শ্বরণ।। স্বথাশক্তি সংখ্যামতে দক্ষিণ নাসাতে পিঙ্গলার ছিন্তু দিয়া ত্যঞ্জিয়ে ক্রমুমতে।। বিলোম মার্গেতে পুনঃ দক্ষিণ নাসায়। যথা সংখ্য ৰায়ু পৃত্তি স্তম্ভিবে তাহায় 🕟 মধ্যে নাডীরদ্ধে উহা করিয়া স্তম্ভন। অল্লে অল্লে যথাশক্তি করিবে বর্জন 🛚 প্রাণায়াম যোগ এই অভ্যাস সময়ে। একাসনে বিংশবার করিবে বসিয়ে ।। অলসতা পরিত্যাগ করিয়া সূজন বিংশতি কুন্তক ক্রমে করিবে সাধন। এইরূপে করিবেক ক্রুমে চারিবার। প্রাভঃকালে প্রথমতঃ হয় একবার।। মধ্যাহনকালেতে পুনঃ বিতীয় সময়। তৃতীয় সন্ধ্যার কালে জানিবে নিশ্চর।। চতুর্থ মধ্যমরাত্রে জানিবে অন্তরে। কুম্বকের বিধি এই কহিনু সবারে।। আলস্য ভাজিয়া ষেই একান্ত শরীরে . তিনমাস এইরূপ প্রাণায়াম করে।। নাড়ীতদ্ব হয় তার নাহিক সংশয় কাজে কাজে ফলে ফল জানিবে নিশ্চর।. নাডীগুদ্ধি এইরূপ হইবে যখন। সমস্ত দোষের ক্ষয় জানিবে তখন।। নাডীওদ্ধি হলে পরে সাধক শরীরে। स्वेट् स्वेट्टे विक्ट द्या किट्ट मनाकारता। নাতি কৃশনাতি স্থল নাতি বক্র হয়। সমকায় হয়ে সেই সাধুবর রয়।। বাহির হয় সুগন্ধ তাহার শরীরে। লাবণ্য কত যে ধরে কে বলিতে পারে।।

ইহাকেই ঘোগাবছা কহে সুধীগণ। অনা জনা চিহ্ন বলি করহ শ্রবণ।। নাড়ীতদ্বি যেই কালে লভে সুধীঞ্চন। ষ্কঠর অনল বৃদ্ধি হইবে তখন। উক্তম ভোগেতে শব্দ সেই কালে হয়। সৃখ গুহে রহে চিন্ত নাহিক সংশর।। যোগীর সব্বর্জি হয় শুডীব সুন্দর। ক্ষুত্রমনা নাহি হয় সেই যোগীবর।। উৎসাহ বিশিষ্ট হয় অন্তর তাহার। বলাধান হয় দেহে জানিবেক সার।। চিহ্ন হয় এই সব তাহার শরীরে। সংক্ষেপে কহিলাম সবার গোচরে।। এখন শুনহ বলি ওচে ঋষিগণ, যাহে যাহে যোগ বিশ্ব হর সম্পাদন । বিঘুকর দ্বব্য যদি পরিত্যাপ করে। অনায়াসে তবে সেই দুঃখ পাবাবারে । অপ্ল রক্ষ ঝাল দ্রব্য করিলে বর্জন। কটুদ্রব্য সর্যপাদি ত্যজ্জিবে সরণ।। অনেক ল্মশ নাহি কদাচ করিবে। তৈল আদি শৈতাদ্ৰব্য সৰ্ব্বথা ত্যজিবে 🛭 অন্যায় করিনে নাহি পরস্ব হরণ। প্রাণী হিংসা লোকদের করিবে বর্জন।। অহঙ্কার না রাখিকে আপন অন্তরে। কৃটিলভা তেয়াগিয়ে অভি ষতু করে।। ন্ত্ৰেনাহি কহিবেক অসত্য বচন। কদাচ করিবে নাহি জীবের পীড়ন**া** ড্যজিবেক নাব্রীসঙ্গ একাগ্র অন্তরে। <del>বহুকথা মা কৃহিবে কাহার</del> গোচরে।। অধিক ভোজন নাইি করিবে কথন। যোগবিদ্ধ হয় ইথে ওহে ঋষিণণ। আন্তসিদ্ধি হয় যাহে তনহ সকলে। শাস্ত্রের বিধানমত বলিব সবারে।। মৃত দৃগ্ধ মিষ্ট অন্ন করিবে ভোজন।। **কর্পুর বাসিত পান** করিবে সেবন।।

প্রিয় বাহন বলিবেক সবার গোচরে। মিষ্টবাক্সে সম্বোধিবে সবার অন্তরে। ক্ষুপ্রহার মন্দিরাদি করির। গঠন। ভাছার মধ্যেতে বাস করিবে সুজন।। সিদ্ধান্ত বচন সদা শুনিবে সাদরে। তর্ক কন্ড না করিবে জানিবে অন্তরে। সংসাঠের কার্য্য বটে করিবে সাধন। বৈরাগ্য\* চিত্তেতে কিন্তু করিকে স্থাপন।। লাভে হর্ষ না করিবে আপন অন্তরে। অঙ্গাড়ে করিবে ত্যাগ সদা বিষাদেরে।। কিবা স্তব কিবা নিন্দা করিয়া শ্রবণ। সমভাব সদা জান করিবে সুজন্।। হরিনাম সংকীর্ত্তন করিবে সাদরে। না রাখিবে ব্যাকুলতা হলয় মাঝারে।। সতত করিবে *হাদে ধৈর্য্যাবলম্বন*। ক্ষমাশীল হবে সদা সেই মহাত্মন্।। যথা শান্ত্র তপশ্চর্য্যাশ্প করিবে যভনে। রহিবেক শৌচারে বিহিত বিধানে।। জলাদি দ্বারায় বাহ্য হবে পরিস্কার। সন্তুঠি করিবে ভদ্ধ চিত্তের যাথার।।

<sup>\*</sup> বৈরাগ্য সংসারের প্রতি বিরাগ ভাজন হওয়। কথায় বলে কোটি জন্মের থাকলে ভাগ্য বিষয় হেড়ে হয় বৈরাগ্য। বিষয়ে আসজিমন হরি ভজনের একান্ত অন্তরায়। তাই সংসারে থেকে একেবারে মনে প্রাণে তার প্রতি আসজি সম্পার না হছে উপারের প্রতি একনিট মন থাকা বাছ্নীয়। সালা কাগজে সুন্দরভাবে লেখা বায়। ভাতেই তেল মর্লন করলে যেমন লেখা বায় না তেমনি সংসারে আসজি থাকলে সংসারই বড় ও আসল হয়ে ঘাঁড়ায়। অতএব বিষয় বাসনা হীম অবস্থায় লিখর ভজনায় আন্থানিয়োগ করাকে বলে বৈরাগা।

<sup>••</sup> বথাপার তপশ্বর্ধা শাস্ত্রের অনুশাসন বাকশুলিকে মেনে নিয়ে তপ জপে আত্মনিয়োগ করা বিধের। শাস্ত্র বহির্তৃত কোন নীতি তপস্যার পঞ্চে কার্য্যকর নয়। শাস্ত্র অনুযায়ী কার্য্য করা গোলে ভাতেই লাভ এবং সুফল পাওয়া যায়।

ভগবদ্বিষয়ে\* বৃদ্ধি করিবেক স্থির। করিবেক গুরুদেবা হইয়া সুধীর।। পিতলা নাড়ীতে বায়ু পশ্চিবে যথম। য়েইকালে যোগীবর করিবে ভক্ষণ।। প্রাণবদ্ম ষ্টেইকালে পশিবে ইড়াতে। শয়ন করিবে যোগী তখন শয্যাতে। বাম নাসিকাতে ৰায়ু রহিবে যখন। **কৃতলীর নিদ্রাকাল জানিবে তথ্**ন। যোগীবর সেইকালে নিপ্রারে জ্যাগিবে। দক্ষিণ নাসাতে বায়ু যখন বহিৰে ১ দ্ধাগ্রত অবস্থা সেই কুন্তলীর হয়। তখন আহার যোগী করিবে নিশ্চয় ।। ক্ষেননা ভখন যদি করয়ে ভক্ষণ। কুওলীর মুখে হরে আহতি অর্পণ।। কুণ্ডলী মুখেতে যোগী ভাছতি অর্পিলে। যোগীর আথার ডন্ধি হয় সেইকালে । আহারের পরক্ষণে পরন অভ্যাস। কড় না করিবে যোগী শাত্রের প্রকাশ।। কুধার্ত্ত কালেতে নাহি করিবে ভোজন 🛚 ভাহার কারণ বলি করহ শ্রকা।। যেই কোন জীব কিছু আহার করিলে নাড়ীরন্ধ রসাধিত হয় সেইকালে । বাষুর গভিন্ন বিশ্ব জনমে ভাহাতে। খাস আদি রোগ জন্মে এই কারনেতে।। কুষিত ব্যক্তিগ বাতু অতি ক্ষীণ হয়। সেকালে <del>প</del>রনান্ড্যাস সমূচিত নয় ।। পর্বন অভ্যাস যদি করয়ে তখন। ক্ষররোগ তাহা হলে হয় উৎপাদন।। প্রথম অভ্যাস কালে কিছু নাহি খাবে। তৃত দুধা অন মাত্র ভোজন করিবে।।

অভ্যাস ব্রুমেতে স্থির ইইবে যখন। সেইকালে নিয়মের নাহি প্রয়োজন 🛚 ইতিপুর্বের্ব ঘেইরূপ করেছি কীর্ন্তন। সেরূপে কুপ্তক সাধু করিবে সাধন।। বায়ুর অভ্যাস যবে হিরীভূত হয়। ইচ্ছামত শক্তিজন্মে স্থানিবে নিশ্চয়।। যোগীর বেমন ইচ্ছা সেই অনুসায়ে বায়ু ধারণেতে শক্তি জনমে শরীরে।। যেই শক্তি জনমিলে জানিবে তথন। কুন্তক হয়েছে সিজ হয়ে কৰিগণ।। প্রাণমাম সাধনেতে প্রথম প্রথম। সাধকের দেহে ধর্ম হয় উৎপদন। ঘশ্মেদিয় যবে যোগী দেখিবে শরীরে। মর্দন করিবে দেহে অডি ফতু করে। মেরূপ যাস্তপি নাহি করে যোগীজন। ধাতৃক্ষর হবে তবে ওহে ঋষিগণ।। প্রথমেতে এই চিহ্ন যোগীর জনমে। ভারপরে যাহা হয় শুনহ শ্রবশে । দ্বিতীয় কল্পেতে দেহে কম্পের উদয় তৃতীয় করেতে ভেকসম গতি হয় ।। সেইকালে পদ্মাসনস্থিত যোগীবরে : প্রাণবায়ু থাকি থাকি বিচলিত করে।। 📑 অভ্যাসবশেতে ক্রমে যেই যোগীজন। বায়ুকে রোধিতে পারে অতি বহুক্রণ।) তাহা হলে অবিলয়ে ভূতল ত্যজিয়ে শুন্যতে উঠিতে পারে সানন্দ ছদয়ে।। শূল্যে বিচর্ণ যোগ। করিবারে পারে। তাহার অসাধ্য নাহি ত্বগত মাঝারে।। পদ্মাসনে থাকি যোগী ত্যব্ধি ধরাতল যখন উঠিতে পারে শূনোর উপর। সেইকালে বায়ুসিদ্ধি ইইবে ডাহার। ভবযোর বিনাশিনী সার হতে সার।। খাবৎ এরূপে বায়ু সিদ্ধি নাহি হয়। তাবং নিয়মবল রহিবে নিশ্চয়।।

<sup>••</sup> ভগবছিষয়ে — ভগবান সনাতন পুষকের বিষয়ে যাবঙীর আলোচনা বা কথাবার্ত সবই মঙ্গল বিষয়।

তারপর কোন কিছু নাহিক নিরম। হুখা ইচ্ছা যোগীবর করিবে ভেমন।। যোগসিদ্ধি হলে পরে অক্স নিস্রা হয়। মল মূত্র আত্ন হয় জানিবে নিশ্চয়।। সংসার মাঝারে যেই হয় যোগীকন। রোগ শোক ভার দেহে না রহে কখন।। শারীরিক মানসিক রোগ নাহি থাকে। সদাকাল যার তার অন্তবের সূথে। সতত প্রফুল রহে তাহার শবীর। স্বর্ম কৃমি কফ ভার ছাড়ে কলেবর।। কফ বায়ু আর পিন্ত ভাহার শরীরে সমভাবে সূপাকাল অবস্থিতি করে।। সেইকানে পথ্যাপথ্য যে কোন ভোকন। কিছুতে নিয়ম নাহি করিবে গ্রহণ।। যোগীন্তন যদি রহে করি জনাহার। অথবা হদাশি করে অত্যন্ত আহার।। **বিসা বহু**বিধ দ্রব্য করয়ে আহার। রোগশোক দেহে তার না রহিবে আর।। সাধক ভূচরী সিদ্ধি লভিকারে পারে। গম্যাগম্য সর্বস্থানে পারে বাইবারে।। যেরাপে করিবে ভাপ যোগীবর ভান। সেই কথা বলিতেছি করহ প্রকা।। ইন্দ্রির সংযত করি জনশুন্য স্থানে। উপবিষ্ট হইবে সাধু বিহিত বিধানে । দীর্ঘমার ওম্জপ করিবে জখন। যাবতীর বোগবিদ্ধ করিতে বারণ।। প্রাধায়াম যথাবিধি সাধন করিলে। পুর্বজন্মার্চ্জিও কর্ম্ম বিনাশে অচিয়ে।। ইহ্ সম্মৃত কর্ম বিনাশিত হয় 🕆 শান্ত্রের প্রমাণ এই জ্বানিবে নিশ্চয়।। ষোড়শ সংখ্যক যোগী করি প্রাণায়াম। পাপ পুশ্য সব ধ্বংস করিবে ধীমান।। প্রাণায়াম দারা যোগী পূলক অন্করে। অশিমাদি অষ্টেথর্যা লভিবারে পারে।।

ত্রিপোক অটন করে সেই যোগীবর . সদা স**বর্বক্ষণ** তার প্রফু**র অন্ত**র।। অভ্যাস বশেতে ক্রমে যেই যোগীগুন : তিনঘণ্টা প্রাণায়াম কররে সাধন।। বাক্যসিদ্ধি হয় ভার নাহিক সংশয়। দুরদৃষ্টি শক্তি জন্মে জানিবে নিশ্চয় ।। ইচ্ছামত সবৰ্বস্থানে ৰাইবারে পারে। দূরশ্রুতি শক্তি জন্মে জানিবে অন্তরে 🛚 পরকায়ে পশিবারে পারে সেইজন। তিরোধান শক্তি জব্মে শান্তের বচন । তাহার পুরীষ মৃত্র লেপন করিলে। অন্য ধাতু স্বৰ্গ হয় জানিবে অন্তৱে।। শূন্যপথে অবরোধ করি বিচরণ। তাহার অসাধ্য নাহি এতিন ভূবনার প্রহর অববি বায়ু রোঞ্জিতে পারিরে। প্রত্যাহার শক্তি তার জনমে অন্তরে।। সাধনার বিদ্ধ আর না রহে তখন। এইড শান্ত্রের বিধি গুহে মধিলপ।। যোগীকন যাহ্য কিছু দরশন করে। আছা বলি বিবেচনা করায় সবারে।। আত্ম ভিন্ন নহে বিশ্ব এই করে জ্ঞান : সে জন জানিতে পারে ইন্দ্রিয় বিধান। ইন্দ্রিয়ের পরাজয় সেই জন করে : বলিলাম গৃড়ভন্ত সবার গোচরের। **কৃত্তক প্রহরকাল করে যেইজন।** ভাহার শকতি বল কি করি বর্ণন ।। অঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করি দাঁড়াইতে পারে। বাতুরের মত সেই যথা তথা ঘূরে।। আপনার জ্ঞানের ভাব করিয়া গোপন। পাগদ সমান শ্ৰমে এ তিদ ভূবন।। পিঙ্গলোক ত্যাগ কৰি পুইড়া ষেই কালে। নিশ্চল ইইয়া বায়ু বঠে সেই স্থলে।। সূৰ্মার ছিডমধ্যে প্রণবায় রয়। পৰিচয়াবস্থা সেই যোগীর নিক্ষা।

পরিচয়াকছা হয় যোগীর সখন। কর্ম্মের ত্রিকুট হয় তথন দর্শন।। সাধক প্রণৰ জল করি তারপর ত্রিবিধ **তালের ফালে করে অতঃপর**। পুনর্জ্জন্ম আর যোগী না করে গ্রহণ নিবর্মণ মৃক্তি পায় শাস্ত্রের বচন।। সেইকালে পতিচক্রে যোগীর প্রবর। পঞ্চধা ধারণ করে ভাপস নিকর 🔢 এক এক চক্রে পঞ্চ কুন্তক করিবে। পঞ্চভূত সিদ্ধি তাহে নি-চয় জনিবে । ধরা আদি পঞ্চতুত খ্যাত গ্রিভূবন ভয় তার ইহা হতে না রহে কখন।। তন তন ভারপর ওচ্ছে ঋষিগণ, যোগ সমাপ্তির কাল করিব বর্ণন। জিহাকে তালু মধ্যে করিয়া স্থাপন প্রাণবায়ু পান বদি করে ধোগীজন।। সাধনা সমাপ্তি হয় জানিবে সেকালে হুপে তপে আৰু তার কিবা ৰুল ফলে।। এইরূপে যতদিন না হয় সক্ষম ভাবৎ সাধনা যোগী করিবে সাধন। যদি তাহা নাহি করে আলস্য করিয়ে। সকল **হুইবে নষ্ট জানিবে হাদ**য়ে।। কুগুলী হুইডে হয় অমৃত ঋরণ। নাদ বিন্দু দিয়া তাহা করিবে সেবন । **এইরূপ যেই বোগী ক**রিবারে পারে। **জীবস্মৃক্ত হয় সেই জানিবে** অন্তরে।। এইরূপে প্রতিদিন ফেই করে প্রাণ রোগশ্যেক তার দেহে নাহি পায় স্থান।। শ্রমদাহ ধরা নাছি দেরিবারে পারে। দ্বীবশ্মক হয় সেই জানিবে অপ্তরে। **জিহা যারা তালু মূল** করিয়া লীড়ন কুওলীকে হৃদিমাঝে করিয়া চিন্তন।। বায়ু সহ সুধ্ব ধারা যেই করে পান। মহাযোগী হয় সেই শান্তের প্রয়াণ।।

ছ্য়মাস মধ্যে তার ফোগীত্ব জনমে। ক্ষিগণ কহিলাম সবার সদনে।। কুওলিনী-স্থাপান যেই যোগী করে নাহি থাকে ক্ষয় রোগ তাহার শরীরে।। দূরদৃষ্টি দূরশক্তি শক্তি তার হয়। অসাধ্য সাধন সেই করয়ে নিশ্চয়।। দতবারা দতচাপি যেই যোগী জন। রসনাকে উর্দ্ধপথে করি আনয়ন।। অঙ্গে অঙ্গে প্রাণবায়ু যদি করে পান -মৃত্যুক্তর হতে পারে সেই মতিমান।। যথাবিধি ছয়মাস সাধন করিলে সর্ব্বপাপে সেই যোগী মুক্তিলাভ করে।। সর্ব্বরোগে অব্যাহতি সেই জন পায়। শান্ত্রের প্রমাণ এই কহিনু নিশ্চয়।। এক বর্ষ বেইজন করয়ে সাধন। অশিমাদি অষ্ট্রেশ্বর্য্য লভে সেইস্কন।। সর্বভূতে সেই যোগী করে পরাজয়। ভৈরৰ স্বরূপ হয় নাহিক সংশয়। রসনাকে উর্জগামী করি কোনছন। ক্ষণার্জ বদ্যালি হর থাকিতে সক্ষয়।। জরাব্যাধি মৃত্যুমুক্ত সেই জন হয়। সন্দেহ নাহিক ইথে জানিবে নিশ্চয়।। প্রাণসহ রসনাকে করি নিপীড়ন। ধ্যানপর সদা থাকে যেই স্থোগীজন।। মৃত্যু নাহি ভারে কভূ আক্রমিতে পারে। কামদেব তুল্য রূপে সেইছন ধরে।। ক্ষুধা ভৃষণ নিজা মূচ্ছা না রহে তখন পরম নিকর্ণে পায় সেই যোগীজন।। এরাণ বিধিতে যোগ যেইজন করে। কামচারী হয় সেই এভব সংসারে।। ষণা তথা ইচ্ছামত করে বিচরণ দুরীভূত হয় তার ভবের বন্ধন।। বাস করে সদা সেই আমর নগরে দেবগণ সহ সদা জানদে বিহরে।।

পৃণ্যপাপে পিগু নাহি হয় সেইজন জীবন্মুক্ত সেই জন শান্তের বচন।। এক কথা আরো বলি ওনহ সকলে। আসন করিবে যোগী সাধনার কালে । যোগ-সাধনাতে অন্তে অনেক আসন। চারিটি প্রধান তাহে ওহে ঋষিগণ।। সিদ্ধাসন পদ্মাসন উগ্র তার পরে। চতুর্থ স্বস্তিক হয় জানিবে অস্তরে।। চারির লক্ষ্ণ এবে করিব কীর্তন। ওন সবে মন দিয়া ওচে খাষিগণ। পাদমূল দিয়া সোনি করিয়া পীড়ন। জন্য পাদমূল নিয়ে কবিবে স্থাপন।। জিতেন্দ্রির হবে আর নিশ্চণ হাদয়। উর্দ্বদৃষ্টি হয়ে রবে জানিবে নিশ্চয়।। ত্রর মধ্যভাগ পরে করিবে দর্শন। দিদ্ধাসন করে এবে শাস্ত্রের বচন।। অবক্র শরীর হয়ে নির্ম্জন প্রদেশে। সিদ্ধাসনে বসিবেক মনের হরিয়ে।। সিদ্ধিলাভ হয় ইয়ে নাহিক সংশয় শাত্রের বচন মিধ্যা কড় নাহি হর।। যোগের নিষ্পত্তি হয় ইহার প্রসাদে। সব্বশ্ৰেষ্ঠ এ আসন কহিনু সাক্ষাতে ।। পদ্মাসন কথা এবে করহ প্রবণ। পরাগতি লভে যাহে যোগী মহাত্মন ।। সংস্যত্তের মায়া যোগী পরিত্যাগ করি। দিবানিশি ভাবে সেই ভবের কাণ্ডারী।। ওহা হতে ওহা হয় এই পদাসম। -সূৰ্ব্যাধি ইহা হতে হয় বিনাশন।। বাম উক্লপরি রাখি দক্ষিণ চরুণ। বামহন্তে উত্তানেতে করিবে স্থাপন।। নাসা অগ্রে দৃষ্টি পরে রাখিতে ইইবে। দস্তমূলে রসনারে স্থাপন করিবে।। চিবুক উন্নত করি আর বক্ষঃপর। পুরিবেক অন্তে অঙ্গে বায়ু তারপর।

শক্তি অনুসারে পরে করিবে রেচন। পদ্মাসন কথা এই করিনু বর্ণন।। অতীব দুৰ্মত এই পন্মাসন হয় : সকল জনের পক্ষে কন্তু সাধ্য নয়।। ষেই জন পহাসন অনুষ্ঠান করে। সমস্ত বন্ধনে সেই মুক্তিলাভ করে।। প্রাণবায়ু সমভাবে নাড়ীরঞ্জে তার। অবশ্য সরলভাবে করয়ে সঞ্চার।। উগ্রাসন কথা এবে করহ ভাবণ। শাস্ত্রমত বিবরিব তাহার লক্ষণ।। পদন্তম প্রসারিত কবি পরস্পর। অসংযুক্ত করি তাহা তাপস নিকর ।। দৃঢ়রূপে দুইহাতে করিবে ধারগ। জানুদ্বয়ে শিরোদেশ করিবে স্থাপন।। উগ্রাসন এই হয় লাড্রের প্রমাণ। আসনের মধ্যে ইহা জানিবে প্রধান।। উগ্রাসনে সমাসীন হয় বেইজন। জরা ব্যাধি তার দেহে না রহে কথন। অতি গুহা উগ্রাসন জানিবে অন্তরেঃ প্রকা<del>শ</del> করিবে নাহি সবার গোচরে।। বায়ু সিদ্ধি হয় ইবে শান্তের বচন। অচিরেতে শোক দৃঃখ হয় বিনাশন। স্বত্তিক ক্ৰমণ এবে বলিৰ সবাহয়। খন তাহা মন দিয়া শ্রহণ বিবরে।। ব্যানু উক্ল দোহামাঝে পদতলদ্বয়। স্থাপন করিবে যোগী হয়ে সমকায় । সূথে সমাসীন হবে শায়ের বচন। স্বস্থিক আসন কথা করিন বর্ণন । ইহার প্রসাদে ব্যাধি বিদুরিত হয়। বায়ু সিদ্ধি হয় ইথে নাহিক সংশয়।। সুখাসন বলি ইহা বিদিত সংসারে। যাবতীয় দুঃখরাশি বিনাশিভ করে । দেহের সুস্থতালাভ ইহাতেই হয়। গুহা হতে গুহা ইহা বুঝিবে নিশ্চয়।।

আসনের কথা এই করিনু কর্নি। ভারপর তন তন ওহে ঝমিগণ।। পুরুক অভ্যাসধোগ ছারায় প্রথমে। পূরিবে আধার পরে বায়ু সহমনে। মনকে প্রন সহ করিবে পুরুগ। শান্তের নিয়ম এই করিনু বর্ণন!। গুহা হতে শিশাবধি বাবতীয় স্থান ! যোনি বলি পরিগণ্য লাম্রের বিধান । যোনিস্থান আকু থিকে করিয়া যতনে। প্রবৃত্ত হইবে পরে মৃদ্রার বন্ধনে।। কামদের মনে মনে করিবে চিন্তন। বন্ধুক পুম্পের সম তাঁহার বরণ।। কোটি ভানু সমদীপ্তি ধরে কলেবরে। কোটি চন্দ্রসম থিগ্ধ ছানিবে অস্করে।। এইক্সপে কামদেব করিয়া মনন : পরমান্দ্রা ভার উর্দ্ধে করিবে ভাকন।। পরমান্ত্রা শক্তিসহ বিরাজে তথায়। এরূপে চিন্তিবে যোগী পরম অভায় ।। সূত্রদী হইতে সুধা হতেছে করণ। পান করিবেক তাহা সেই যোগীজন।। বেই যোগী এইরূপে চিগুরে অন্তরে। না থাকে অসাধ্য তার জগত-সংসারে।। যোনিমূ<u>দা বন্ধনের ফেরাপ</u> নিয়ম। বৰ্লিত আছে শাহ্ৰেতে ওহে কবিগৰ।। সেইরূপ মুদ্রাবন্ধ যদি কেহ করে। যাবত পাতক তার সমূলে সংহারে।। শত শত ব্রহ্মহত্যা করে ষেইজন। জীবের জীবন ধন করে বিনাশন।। ক্তরুত্তা সুরাপানে চৌর্য্য বৃত্তি করে। ওবর্গসনামহ যেই আনন্দে বিহরে।। সে বদি করায় যোনিমুদ্রার বন্ধ**।** যাবত পাতক তার হয় বিনাশন।। মোকবাঞ্ছা মেই যোগী করয়ে অন্তরে। যোনিমুদ্রা আচরণ করিবে সাদরে ।।

অভ্যাস করিলে সিদ্ধি অবশাই হয়। ইয়ে শ্রেক্ষলাভ হয় নাহিক সংশয় ।। অভ্যাসেতে জ্ঞানলাভ জানিবে অন্তরে অভ্যাসে মূদ্রার সিদ্ধি খ্যাত চরাচরে।। অভ্যাসেতে মৃত্যুঞ্জর হয় যোগীব্দন বাক্যসিদ্ধিলাত হয় শান্তের বচন। কামচারী হতে পারে অভ্যাসের **বলে**। যোগেতে প্রবৃত্তি জন্মে অজ্যাদের ফলে।। যোনিমূল্রা অভিত্তহ্য শিবের বচন। এই মুদ্রা গোপনেতে করিবে সাধন।। প্রকাশ করিবে নাহি সবার গোচরে। প্রকাশে সিদ্ধির হানি জানিবে অন্তরে 🕕 কন্ঠাগত প্রাণ যদি কোনকালে হয়। তথাপি প্রকাশ নাহি করিবে নিশ্চয়।। অধিকারী কিবেচনা করিয়া অন্তরে। প্রকাশ করিবে যোগী তাহার গোচরে । আর দর্শ মূদ্র আছে শায়ের প্রমাণ। বলিতেছি ক্রমে ক্রমে তাহার বিধান।। মহামূল্রা মহাকন্ধ মহাকেব পরে। খেচরী ও জলম্বর জানিবে অন্তরে।। মূলবদ্ধ বিপরীত করণ উচ্চান। বছেপি সক্ষিত্যলন পায়ের প্রমাণ।। এই দশ মূদ্র। হর সবার প্রধান। ইহার প্রসাদে সিদ্ধিপায় মতিমান।। এ দশ মুদ্রার ক্রমে বলিব লক্ষণ। ওন সবে মন দিয়া ওহে বফিল। মহামূল্রা গোপনীয়া সক্তিত্ত্রে হয়। তাহার লক্ষ্ণ বলি ওল পরিচর।। বামপদ মূল অগ্রে করি প্রমারণ। যোলি মণ্ডলেরে যোগী করিবে পীড়ন।। দক্ষিণ চরণ পরে প্রসারিত করি : দৃই হাতে ধরিবেক অতি দৃঢ় করি।। নবদার সংযমন করি যোগীঞ্জন: হাদরেতে করিবেক চিবুক স্থাপন।।

চিঙকে চৈতন্য মার্গে সমর্পণ করে। কুন্তুক করিবে যেংগী প্রফুল্ল অন্তরে।। মহামুদ্রা এরে বলে বুঝিবে অন্তরে ₹হার প্রসাদে যোগী সিদ্ধিলাভ করে।। বামান্ত্রে প্রথমে ইহা করিয়া অভ্যাস। দক্ষিণ অঙ্গেতে পরে করিবে অভ্যান।। উভয় অঙ্গেতে পরে বিহিত বিধানে। প্রাণায়াম করিবেক অতীব বতনে।। শুক্লর নিকট হতে করিয়া গ্রহণ। যদি যোগী যথাবিধি করে আচরণ।। যদি হয় অঞ্চ ভাগ্য সেই যোণীবৰ। তবু সিদ্ধি সতে সেই মহেশের বর।। এই মুদ্রা যথাবিধি করিলে সাধন। নাড়ীর সমস্ত তাহে হয় সঞ্চাবন।। **ইথে ৩ক্র স্তম্ভ হ**র নাহিক সংশয়। আকর্ষিত জীবনকে করুয়ে নিশ্চয় 🗄 ইহার প্রসাদে গাগ হয় বিনাশন। দেহ মাঝে রোগ শোক না আসে কখন।। ক্ষঠর অনল বৃদ্ধি ইহাতেই হয়। সন্দেহ আর নাহি বুঝিবারে হয়।। নির্মান লাবণ্য জন্মে শরীর মাঝারে। জরা মৃত্যু ধ্বংস হয় জানিকে অন্তরে।। শোপনে রাখিবে মুদ্রা শান্তের বচন। উহার প্রসালে যুচ্চ ভবের বন্ধন।। এই মুদ্রা যেই যোগী আচরণ করে। অনায়কে যায় সেই ভবপারাবারে । কামধেনু রূপা এই মহামূদ্রা হয় : বাঞ্ছিত সমস্য হয় বৃত্তিবারে হর।। গোপনে রাখিনে ইহা করিকে সাধন। সবার নিকটে নাহি বলিবে কখন।। মহামুদ্রা কথা এই ক্রনিবে স্বাই। মহাবন্ধ শুন একে কৃত্তি সবা ঠাই।। বাম উক্লপরি রাখি দক্ষিণ চরণ। যোনিদেশ গুহাদেশ করি আকুকান,।।

অপান বায়ুর সহ সমান বায়ুরে। সংযুক্ত করিবে যোগী একান্ত অন্তরে।। কুণ্ডক করিকে পরে যেমন বিধান। এই হয় সহাবন্ধ শান্তের প্রসদ।। ষ্টে যোগী এইক্লপে করয়ে সাধন। তার হর মনোবাঞ্ছা অবশ্য পূরণ।। দেহস্থ নাড়ীর রস উঠে শিরোপরে। তথ্য কথা কহিলাম সবার গোচরে। যেইজন মহাবন্ধ করে আচরণ। শরীরে হয় তাহারপৃষ্টির সাধন।। সৃধুশ্লা বিবরে বায়ু যাতায়াত করে বিদ্ন নাহি হয় তার জানিবে অস্তরে 🕕 সম্বন্ধ রহে সদা তাহার অন্তর। মহাসুখী হয় সেই যোগীর প্রবর ।। মহাবেধ কথা এবে গুনহ সকলে। ইহার প্রসাদে জ্বা সৃত্যু নাশ করে।। বায়ু সিদ্ধি বাঞ্ছাসিদ্ধি সেজনের হয়। শাস্ত্রের প্রমাণ এই জানিবে নিশ্চয়।। প্রাণবার্ সহ ঐক্য করিয়া আপন। বায়ুতে উদর পুরী মোগী মতিমান্। উভর পার্থকে পরে করিবে ভাতুন। মহাবেধ কথা এই করিনু কীর্দ্তন 😥 মহাসূদ্রা মহাবদ্ধ করে যেইজন। সেই জন মহাবেধ করিবে সাধন 🗵 বেধহীন হলে ফলে কিছু নাহি হয়। শাল্লের বচন সত্য জানিবে নিশ্চর ।। মহাবন্ধ মহামুদ্রা মহাবেধ আর। এ তিনে সাধন করে সেই **গু**ণাধার।। ছয়মাস মধ্যে সৃত্যু মেই করে অয়। জীবন্মুক্ত হয় সেই নাহিক সংশয়।। ইহার মাহাত্ম জানে যত থাবিগণ। অপরে জানিতে নারে ওহে ঋষিগণ।। রাখিবে গোপনে ইহা জতীব যতনে। নাহি *ফলে* মহাসিন্ধি অন্যথা চরশে ।।

বেচরীমূলার বিধি করিব বর্গন।। গুন এবে মন দিয়া ওছে খবিলণ।। উ**পদ্রব শূল্য হ্রানে ব**সিক্স বিধানে। হাদর মাঝারে দৃষ্টি রাখিবে বতনে। যন্ত্রে পুরি বিপরীত গামিনী জিহারে। বোজনা করিবে সাধু তালুর কুহরে। সিদ্ধির জননীরূপা এই মৃদ্রা হয়। শ্বীর পুরিত্র হয় জানিবে নিশ্চয় । ইহার অভ্যাস করি মেই সাধুজন। সহস্রারচ্যুত সূধা করয়ে সেবন।। পবিত্র তাহার দেহ সর্ব্বদাই হয়। भारभ्रद्ध रुक्त बाँदे स्नानित्य निश्वसः।। প্রভাহ ক্ষণার্ছ কাল যে করে সাধন। পাপরাশি দেহে তার না রহে কখন 🕠 স্বর্ণসূখ লভে সেই অমর নগরে*।* দেবগণ সহ সেই আনন্দে বিহুরে। ভোগ অন্তে ধরাতলে লড়য়ে জনম। সংকৃদ্ধে জন্ম হয় ওচেৰবিগণ।। খেচবীমুদ্ধর সিদ্ধি যেই ল্পন করে। দীর্য<sup>্</sup>আয়ু তার হয় মহেশের বরে। শত ব্রহ্মপাত বেশে সেই সাধুজন প্রাণের সদৃশ ইহা করিনু কণন।। প্রকাশ করিবে নাহি সবার গোচরে। গোপনে রাথিবে ইহা অভি যত্ন করে । জালহরবন্ধ একে করহ ধরণ। গলশিরা আকৃঞ্চিত করিবে প্রথম।। চিবুক স্থাপন হাদে করিতে হইবে। তারপর যথাবিধি কৃত্তক করিবে। क्षानश्चलका धारे कतिन् कीर्सन , ব্দঠরাখি বৃদ্ধি হয় ইহার কারণ। 🕫 শিরঃস্থ সহস্রদল কমল হইতে। ষে সুধা পতিত হয় বিদিচ জগতে।। সেধারা পতিত হয় জঠর-অনলে। অমৃতত্ত হয় ই<del>থে</del> জীবের শরীরে।।

সিদ্ধিকারী যোগীগণ যারা যারা হয়। করিকে<del>ক জালকর ভাহারা নিশ্চয়।</del> মূলবন্ধ এইখার করিব ক্রীর্তন , সন দিয়া শুন সব ওছে খ্রষিণ্ণ।। পাদমূলদ্বারা গুখ্য করিয়া পীড়ন। করিবে অপান বায়ু উৰ্দ্ধেআকৰ্ষণ । ইয়র প্রসাদে জরা বিনাশিত হয়। মরণ বিনাশ পায় জানিহে নিশ্চয়।। মূলবন্ধ আচরণ করি যেইজন। প্রাণাপান প্রেই। ঐক্য করয়ে সাধন। যোনিযুদ্রা সুসম্পন্ন সে জনের হয় শান্ত্রের বচন সভ্য নাহিক সংশয়।। মোনিমূদ্রা সুসাধন করিতে পারিলো। অসাধ্য কি রহে তার কমুমতী তলে। সিছ হয় সর্ব্বমুদ্রা জানিবে তাহার। বলিপাম সার কথা নিকটে সবার ।। বিপরীত কহি ইহা গুনহ সকলে। এই মুদ্রা গোপনীয় শান্ত্রের বিচারে 🔢 ভূমিতলে নিঞ্চ শিবঃ করিয়া স্থাপন উর্দ্ধদিকে পাদত্বয় করিবে ক্ষেপণ।। বায়ুরোধ করি পরে কুণ্ডক করিবে। খনের বাসনা তাহে সকল হইবে।। প্রহর ধাবৎ ইহা করিলে সাধন মৃত্যু পরাজয় করে সেই সাধ্<sup>জন</sup>।। প্ৰলয়েতে অবসন্ত কভ নাই হয় : শান্তের বচন ইহা নাহিক সংগয়।। উড্ডানবদ্ধের কথা করহ শ্রবণ। অত্যুত্তম কথা এই ওচে ঋষিগণ।। নাডীর নিগ্লেতে থাকে যে নাড়ী সকল। উর্দ্বভাগে উত্তোলিবে তাহা যোগীবর । কুণ্ডকেতে করিখেক তাহা উত্তোলন। উজ্জান বক্ষের এই করিনু লক্ষণ।। প্রতিদিন চারিবার এবদ্ধ করিগে। নাভি গুদ্ধি হয় তার জানিবে অন্তরে।

নিবির্বরোধ বায়ু**ওদ্ধি সেজনের হ**য়। ছয়মাস মধ্যে তার মৃত্যু হয় জয় । যেইজন এই বন্ধ করে আচরণ। সংবর্দ্ধিত হয় তার জঠর দহন। আহারীয় পরিপাক সে জনের হয় শাস্ত্রের বচন সভ্য নাহিক সংশয়।। আধি ব্যাধি নাহি রহে যোগীর শরীরে। বীয় বশে দেহ থাকে জানিবে অস্তরে।। ওরূর নিকটে শিক্ষা লইয়া বিধানে। নির্জ্জন স্থানেতে গিয়া রসিবে যতনে । **এই বন্ধ তারপর করিবে সাধ্ন।** গোপন ইইতে ইহা অতীব গোপন । ডব অন্ধকার ইথে বিনাশিত হয়। শান্তের বচন এই কহিনু নিশ্চর । বজ্রোলী মুদ্রার কথা গুনহ এখন। গোপন হইতে ইহা অতীব গোপন। যোনিদেশ হতে রক্তঃ করি আকর্ষণ। শিশ্বদ্বারা নিজ দেহে পশাবে ভখন।। নিজ বিন্দু ভারপর করিয়া বন্ধন। যেনিদেশে করিবেক শিশ্বের চালন।। দৈৰবশে বিন্দু যদি হয় প্ৰপতিড। যোনিমুদ্রা স্থারা তাহ্য করিবে রোধিত ।। ৰামভাগে সেই বিন্দু ইড়ানাড়ী যোগে। স্থাপন করিয়া পরে অতি ধীরবেগে।। শিশ্বের চালনা ক্রমে করিবে বারণ। যোগীবর স্থিরভাবে রহিবে তখন । ক্ষণকাল এইরূপে অবস্থান করে। চালনা করিবে পুনঃ হন্ধার উচ্চারে। আপন বায়ুকে পরে করি আকুঞ্চন। করিবে সবলে পরে রক্ষঃ আকর্ষণ।। এইরূপ করি ক্রমে কৃন্তক করিবে। বজ্রোলী ইহার নাম অন্তরে জানিবে।। বিন্দুপাত হলে মৃত্যু অবশা জানিবে। বিন্দু ধারণেতে আয়ু সমর্দ্ধিত হবে।

যত্ন করি এই হেডু ষত যোগীজন . বিহিত বিধানে বিন্দু করিবে ধারণ । বিন্দু হতে জন্মে জীব নাহিক সংশয়। গুঢ় কথা কহিলেন ওহে ঋষিচয়।। বিন্দু ধারণের শক্তি যদ্যপি জনমে। কি বুহে অসাধ্য তার এতিন ভূবনে 🕕 লিবের মহিমা যত করিছ দর্শন। ইহার প্রসাদে মাত্র ওহে ঋষিগণ । দুঃখ সৃথ বিন্দু হতে জানিৰে অন্তরে। গুভকর যোগ এই কহিনু সবারে।। স্বৰ্বভোগ মুক্ত হয় যেই কোন জন সেজন করে ফ্যুপি এয়োগ সাধন।। তার সিদ্ধিলাভ হয় নাহিক সংগয়। সেই যোগী সুখী হয় জানিবে নিশ্চর।। অকন্মাৎ বিন্দু যদি প্রপতিত হয়। চন্দ্ৰ সূৰ্য্য মিলে তাহে নাহিক সংশয়।। অমরাণী মুল্রা জান ইহারই মাম। বজ্বোলীর এক মূর্ত্তি শাস্ত্রের প্রমাণ।। গন্ধিত বিন্দুকে যোগী ক্ষেনিমুদ্রাবলে। রাখিবেক বন্ধ করি যতু সহকারে। সহজোলীমুদ্রা হয় ইহারই নাম। অডি গোপনীয় ইহা শাস্ত্রের বিধান।। ভক্তপাশে একমাত্র করিবে কীর্তন। অন্যথা সিদ্ধির হানি শাস্ত্রের বচন।। ইহা হতে শুপ্ত কিছু নাহিক ভূতলে। শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ ইহা জানিবে অন্তরে।। মুত্রত্যাগ সেইকালে কবিবারে হয়। সেইকালে বল করি যেই মহোদর।। বায়ুদ্ধারা মৃত্রবেগ করি আকর্ষণ। আবেগে আবেগে মূত্র কর যে বর্জন।। প্রভৃত মূত্রকে পুনঃ আকর্ষণ করে। স্যতনে উৰ্দ্ধভাগে লইবারে পারে।। ওর উপদিষ্ট পথে করয়ে গমন। বিন্দু দিক্ষি হয় তার শিবের বচন।।

তৰুপাশে যথাবিধি উপদেশ লয়ে। করিবেক যোগাভ্যাস একাপ্ত হাদয়ে।। ষোগাভ্যাস এইরূপে করিবে সৃঞ্জন। শতনারী ভোগে যেন সে হর সঞ্চয়। বি<del>ৰু</del>পাত তবু যেন না হয় তাহার। নিয়ম আছে এইত শাস্ত্রের বিচার।। বিন্দুসিদ্ধি হলে আর কিলে থাকে ভয়। অনাধ্য সাধন করে সেই মহোদর।। বিন্দুসিদ্ধি বলে শিব সহার উপর। জানিকে নিশ্চয় ওহে তাপস নিকর ।। গুনহ এখন সবে শক্তির চালন। এই মুদ্রাবলে হয় অসাধ্য সাধন। মুশাধার পরে আহে কুল কুওলিনী। প্ৰসৃপ্তা আছেন ডিনি ডন যড মুনি 🛚 আশন বায়ুতে তারে করি আন্নোপন। আকর্ষণ করি বলে করিবে চালন।। মুত্রার কথা এইত বসিনু সবারে। শক্তি চালনের ডক্চ যেইক্সন করে।। প্রতিদিন ইহা যেই করয়ে সাধন। সমস্ত রোগ ভাহার হর বিনাশন।। বৃদ্ধি পার পরমায়ু জানিকে ভাহার। किंद्न् मिशृष्ट कथा निकर्ष्टे সदात्र । বেইজন এই মুদ্রা আচরণ করে। নাহি থাকে মৃত্যু ভয় এভব সংসারে।। অণিমাদি অষ্ট্রৈশ্বর্যা সেইছন পায়। মূদ্রাদি সাধন করে মেজন ধরার।। মুধার কথা শান্তে করিনু কীর্ডন। বলিয়াছিল যেগ্রংগ দেব গঞ্চানন ।। এড বলি বিধিসূত মৌনভাব ধরে। **পবিরা জিল্লালে পুনঃ ভাহার গোচরে**।। বিধিসূত শুন শুন করি নিকোন। তব মূৰ্বে শুনিতেছি অপূৰ্ব্ব ক্ষন।। যোগ বিদ্ব ভনিবারে হতেছে বাসনা আমানের কুপা করি পুরাও কামনা।।

এত বলি বিধিসূত কহেন ডখন। অধিগণ ওন ওন করিব বর্ণন।। বেরূপ বলিয়াছিল দেব গণ্ডপতি সেইকথা বিবরিধ কর অবগতি।। নারীভোগ সূপশয়া উত্তম বসন। ধনের আকাথা আর ভাত্মল সেকন যোগবিদ্ধ এইসব জানিবে সম্ভৱে। এসৰ ভাজিৰে যোগী অতি যত্ন করে। শকট লিবিকা কিন্তা রূখে আরোহণ। প্রমে কভু না করিবে যোগী থেইজন।। ঐশ্বর্ণা হইতে হয় মৃক্তির ব্যাঘাত। ঐশ্বর্য্যে ঘটায় জান কড় উৎপান্ত।। কর্ণযৌপ্য তাঙ্র হীরা প্রবাল রডন। গন্ধক্রক্ত গোধনাদি বিবিধ ভূবন।। পাতিত্যের অভিমান নৃত্য গীত আদি। জানিবে এসৰ লয় ব্যাঘাত সম্ভতি।। ধোণীক্ষন এইসৰ করিবে বর্জন। নতুবা বিষম্প তার সব অকারণ।। ব্রীপুত্রাদি শরা মারে ষড়েক বিষয়। ভোগরংগ বিশ্ব সখ জানিকে নিশ্চয়। ধর্ম্মরূপ বিদ্ব এবে করিব কীর্ত্তন। মন পিয়া তল লবে গুহে ঋবিগণ । উপবাস ব্রড আর যতেক নিরম। কতু না করিবে ইহা ধারা বোগীজন।। ফশোগান কীর্ত্তিগান কারো না করিবে। দান আদি যত কাজ সবর্বদা ত্যজিকে।। না করিবে ব্যাপি কুল তড়াগ নির্দ্ধণ। অট্টালিকা না করিবে যোগী মতিমান 🖂 মন্দির প্রতিষ্ঠা নাহি করিবে সে জন চান্ডায়ণ আদি নাহি করিবে সাধন।। প্রায়শ্চিত না করিবে কতু কোন কালে। তার তীর্থ পর্যাটনে কিবা ফল ফলে । ধর্মকর্ম বটৈ ইহা নাহিক সংশয়। ষোগবিদ্ব কিন্তু ইহা জানিবে নিশ্চয়।।

এসব করম চিত্তভদ্ধির কারণ। যোগীর এ সবে বল কিবা প্রয়োজন।। যতদিন মাহি হয় চিত্তের শোধন। ভাবৎ করিবে এইসৰ আচরণ।। যাহা ষাহা যোগীগণ করিবে ভক্ষণ। সেই কথা বলিতেছি গুল সক্জিন।। নতুন সরস বস্তু সেবন করিবে যোগীজন ভটিচূৰ্ণ যতনে খাইৰে। সাধুসঙ্গ সৰতনে করিবে জর্জন। **দৃর্জ্জনের সঙ্গে নাহি থাকিবে কখন**। যেইকালে যোগাভাাসে প্রকৃত হইবে। এইরূপ আচরণ তথন করিনে।। এত শুনি জিল্লাসিল যুত খবিগণ। সাধন কাহারে বলে করত্ বর্ণন।। তাহার জক্ষণ বল কিবা রূপ হয়। এই সব শুনিবারে কৌতুকী হৃদয়।। এতত্তনি বিধিসূত কহে মিষ্টস্বরে। গুন শুন ঋষিগণ কহি সবাকারে।। মন্ত্রযোগ হঠযোগ লয়যোগ আর। রাজ্বযোগ আদি করি জানিকেক সার । চতুৰ্বিৰ্বধ যোগ হয় বিদিত ভূবন। ভার মধ্যে রাজবোগ অতীব উত্তর্ম। সকলের নাহি হয় ডাছে অধিকার। কৃহিনু নিগুঢ় তত্ত্ব নিকটে সবাব।। মৃদু মধ্যে অধিমাত্র অধিমাত্রতম। সাধক এ চারিবিধি জানে সবর্বজন 🛘 অধিমাত্রতম ভাহে সবার প্রধান ৷ ভববন্ধ ঘূক্ত তার শাস্ত্রের প্রমাণ। মৃদু সাধকের এবে শুনহ্ সক্ষা। মুগ্ধচিত নিরন্তর হয় সেইজন।। অন্ধ উৎসাহযুক্ত সেইজন রয় কুণ্ঠরোগী সেই জন নাহিক সংশয় 🕕 তর উপদেশ সেই করয়ে লগুঘন। লোভের উপরে সদা রহে তার মন।।

রত থাকে দৃষ্ট কর্মে সেই মহামতি অনেক ভোজনে তার নাহি হয় তৃপ্তি।। লবীসঙ্গে সদা *বহে সেই* অভাজন চ**পল সতত বহে সে জনে**র মন।। সহিষ্ণুতা নাহি থাকে ভাহার অন্তরে। পরাধীন সদা রহে পরের আপারে 👍 দয়াশুন্য হয় তার জানিবে হৃদয় কুৎসিত আচার বত নিরপ্তর রয়।। অন্ন বীর্য্য হয় সেই শান্তের বচন মৃদু সাধকের এই কহিনু লক্ষপ।। সাধনা করিভে ইচ্ছা মৃদু যদি করে। মন্ত্রযোগে অগ্নে শিক্ষা করিবে সাদরে।। মন্ত্রযোগে অধিকারী মৃদুযোগী হয়। এহেতু শিখিৰে তাহা ওহে ঋষিচয়।। দ্বাদশ বরষ মৃদ্ অভ্যাস করিলে। তাব হবে চিত্তগুদ্ধি জানিবে অন্তরে।। তার পর হঠকোগে অধিকারী হয়ে। এইত নিয়ম আছে জানিবে নিশ্চয় । সাধকের মধ্য কথা করহ শ্রবন। সমবৃদ্ধি হবে সেই শাস্ত্রের বচন । প্রিয়বাদী ক্ষমাদীল সেইজন হবে। পূর্ণকর্ম্মে অভিলাহ সবর্তমা করিবে।। সর্ব্বত্তে সমতা জ্ঞান করিবে বেজন। সাধকের মধ্য এই জানিবে ক্কণ্।। হঠযোগে অধিকারী এই জন হয়। প্রথমে শিবিবে উহা শান্ত্রের নির্ণন্ত ।। দ্বাদশ বরুষ শিক্ষা করিবার পরে। ভার হবে চিন্ত শুদ্ধি ছানিবে জন্তরে। পয়যোগে অধিকারী ইইবে তথন। সাধকের মধ্য এই কহিনু লক্ষণ।। অধিমাত্র হবে কথা কহিব সবারে। শুন তাহা মন দিয়া অতি সমাদরে।। স্থিরবৃদ্ধি বীর্য্যবান হয় সেইজন সমাধি যোগেতে সেই হয় সে সক্ষম।।

পরের **অধীনে সেই** কড়ু নাহি রয়। সক্জীবে দয়াবান সে জন নিশ্চয় । ক্ষমাণ্ডণ সদা থাকে তাহার অন্তরে সদা কহে সত্যবাকা সবার গোচরে।। হৃদয় আশ্রয় তার অতি উচ্চতর। সমাধিতে বিশ্বাস সে রাখে নিরম্ভর।। ঞ্জীওরু চরণ পূব্দা করে সর্বব্দেশ। যোগাভ্যাসে রত থাকে সদা তার মন।। অধিমান্ত সাধ্যকর কহিনু জক্ষা। ছয়বর্ষে সিদ্ধি হন্ন ইহার সাধন।। সদা তার রাজযোগে অধিকারী হয়। শাল্লের বিধান এই জানিবে নিশ্চরা । অতিমাত্রতম কথা শুনহ একণে। ইহার সমান ফোগী নাহিক ভূবনে।। উৎসাহ বিশিষ্ঠ সেই মহাবীৰ্য্যবান কলেবর মলোহর অতীব ধীমান । সবর্বশান্ত্রে পারদর্শী অভি শ্রুতিধর। মোহ না আক্রমে কডু ভাহার অন্তর।। নাহি থাকে আকুলতা তাহার হানয়ে। রহে সদা ভরশুন্য জিতেক্রিয় হয়ে।। অতি মনোহর তার নবীন যৌবন। পরিমিত **রূপে সদা করয়ে ভোজন**।। শৌচাচার সদা রহে সেই সাধ্বর আত্রিত রক্ষক সদা দানেতে তৎপর।। ছিরবৃদ্ধি ধরে সেই অন্তর মাবারে। সম্বোষ নিয়ত হাদে অবস্থিতি করে।। ক্ষমাগুণে বিভূবিত সদ্য সক্ষেশ। সরন সভাব তার অতীন উত্তম।। বাসনা সভত করে ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে। সর্ব্বকার্য্য সূসম্পন্ন করয়ে গোপনে।। প্রিয়বাক্য সত্যবাক্য নিরন্তর কয় , শ্রকাবান শান্ত হয়ে অনুক্ষণ রয় । সদাওরু পূজা করে অতীব যতনে ভক্তি শ্রদ্ধা রাখে সদা যত দেবগণে।.

বহুসহা সেই নাহি করয়ে কখন। মহাব্যাধি দেহ নাহি করে আক্রমণ।। অধিমাত্র তম হয় মেই সাধুজন। খ্যাত চরাচর এই ভাহার সক্ষপ।। সবর্ধযোগে অধিকারী হয় যেইজন। ডিনবর্মে সিদ্ধ হয় শাস্ত্রের বচন।। জ্ঞান যোগ জন্মে তার হাদর সাঝারে। প্রতীকোপাসনা পরে যেই জন করে।। প্রতীক সাধক হয় সেই সাধুজন। ডাহারে দেখিলে হয় সুপবিত্র মন।। প্রগাঢ় রৌদ্রেতে সেই আকাশ মণ্ডলে। দিখারের প্রতিবিম্ব দরশন করে। তাহার ব্যাকুল চক্ষু কভু নাহি হয়। সূর্য্যপানে একদৃষ্টে চাহি সেই রয়। চক্ষুর অনিষ্ঠ নাহি হইবে যখন। ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দেখিকে তখন।। ঈশ্বরের প্রতিবিদ্ধ আকাশের পরে। সেইজন নিরন্তর দর্শন করে।। আপনার প্রতিবিম্ব দেখিবারে পায়। কহিনু নিগৃঢ় তত্ত্ব তোমা সবাকায়। প্রতীকোপাসনা কহে জানিবে ইহারে। আপনার প্রতিবিশ্ব দরশন করে।। ঈশ্বরের বিশ্ব করা করে দরশন। जाधनात दर्धके द्या धक्तन जाधन (। প্রতিদিন স্বপ্রতীক আকাশ উপরে। নিজ্ঞচক্ষে যেই জন দর্শন করে।। পরমায়ু বৃদ্ধি পায় জানিকে তাহার। মৃতু জন্ম করে সেই শান্ত্রের বিচার।। অনুক্ষণ স্বপ্রতীক হেরে যেই জন। তাহার যোগেতে আর কিবা প্রয়োজন। সমস্ত ধরণী জয় সেইজন করে। বায়ু জয় করে সেই অতি অবহেলে।। আত্মবশে অনুক্ষণ করে কিচরণ পরমান্তা পায় সেই শান্তের বচন।।

আত্মার সাযুক্তা পায় সেই সাধু নর। হাদিয়াঝে স্বপ্রতীক হেরে নিরম্ভর।। ক্রমে ক্রমে মৃক্তিলাভ করে সেই জন। ইচ্ছামৃত্যু হয় সেই ওহে খবিনণ।। সেইজন জীবন্যুক্ত জ্বানিবে অন্তরে। অব*হেলে তরে সেই* ভব পারাবারে।। সানন্দে ত্রিলোক সেই করে বিচরণ। ষর্থা ইচ্ছা তথা যায় কে করে বারণ । শরীর ভ্যাগের ইচ্ছা যেইকালে হয়। প্রমাত্মাতে সেইকালে হয়ে যায় লয়।। প্রতীকোপাসনা কথা কহিনু কর্ণন রাজযোগ কথা এবে করহ শ্রবণ।। আ**ঙ্গুল যুগল ছা**রা ধরি কর্ণদ্য। ধরিবেক ডঙ্জনীতে আর নেত্রদয়।। মধ্যমান্বয়ের ছারা ধরিবে বদন। কুম্বকেতে বায়ু শেষ করিতে পুরণ। এইরূপ যেই যোগী করিবারে পারে জ্যোতিরূপ হেরে সেই আপন শরীরে 🖽 জ্যোতির্মায় নিজ আখ্যা করে দরশন। মুক্ত হয় সক্র্বপাপে সেই সাধুজন।। পরম পদেতে শেবে হরে যায় লয়। গৃঢ়তত্ত্ব কহিলাম ওহে খৰিচয়।। ওদ্ধচিতে যেই যোগী সদা স্*বৰ্ণক*ণ। এই বোগ শিক্ষা করে হয়ে একমন।। **দেহধর্ম্মে লিপ্ত নাহি সেইজন হ**র। আত্মাতে অভিন্ন হয় জানিবে নিশ্চয়।। যে যোগী অভ্যাস করে অতি গুপ্তাচারে পাপ মহাপাপ যদি সেই জন করে।। তবু পরব্রন্দো লীন সেইজন হয়। আনদে হইয়া রহে সদা ব্রহ্ময়।। এইযোগ শিব প্রিয় জানিবে অন্তরে। নিকাৰ্থি ফলদ ইহা শাস্ত্ৰের বিচারে।। বতনে সতত ইহা করিনে গোপন : **এই যোগ শিক্ষা করে যেই** সাধুজন।।

নাদোৎপত্তি হয় তার জানিবে অন্তরে। বলিতেছি ওন ওন বিশেষ সবারে . মধুকর যেইরূপ করয়ে স্বস্কার। প্রথমে যে রূপ ধ্বনি হইবে প্রচার।। তারপর বেণু ধ্বনি হইবে শ্রবণ। বীণাৰাদ হবে শেৰে ওহে ঋষিগণ 🕠 ভারপর ঘণ্টানাদ শ্রুতিগত হয়। মেঘ শ**ব্দ হয়ে শে**ধে জানিবে নিশ্চয় ৮ সেই শব্দে মন দিয়া যদি যোগীজন। নির্ভয়ে থাকিতে ক্রমে হয় সে সক্ষম।। মৃক্তিপদ লয় হয় জানিবে সেকালে। শাস্ত্রের প্রমাণ এই কহিনু সবারে ।। ষখন সে নাদে চিত্ত করিবে রমণ। না রহিবে বাস্থা জ্ঞান জ্ঞানিবে তখন।। যোগাভ্যাস এইরূপে করিতে করিতে। স্থাদাকাশে লীন হয় জানিবে ক্রমেতে। অধিক ব্**লিব কি**বা ওহে ঋষিগণ , যোগ শিক্ষা এইরূপে করিবে সুজন। সিদ্ধাসনে ৰসি যোগ করিতে হইবে ইঁহার আসন সম নাহি আর ভবে। খেচরী মুদ্রার সম মুদ্রা নাহি আর ! गाप भर नव नारि विस्थत यासात । মৃক্তাবস্থা কারে বলে করহ শ্রবণ। সেই কথা একে একে করিব কর্ণন।। সাধক যদ্যপি পাপে অনুরক্ত রয়। তবু মুক্তি হবে ভার নাহিক সংশয় । ঈশ্বরের বিধিমতে করিয়া পৃঞ্জন। বোগাসনে উপবিষ্ট হয়ে সাধুজন।। শুকুকে সমৃক্রেপে সন্তুষ্ট করিয়ে। **खांगिन्का लाउ भारत मातम क्**नसा।। ওক্সর উপরে সব করিয়া অর্পণ। তাঁহারে করিবে তুষ্ট ধহে শবিগণ।। ভারপর যোগ শিক্ষা গ্রহণ করিবে। তবেত স্কল কা<del>থ</del> সকল ইইবে।।

আরম্ভ করিবে ধ্যোগ যবে সাধুজন। বিপ্র**গণে প**রিভু**ট করিবে তথ**ন। মঙ্গল বিশিষ্ট হরে বিবিধ প্রকারে। পবিত্র হইরা খাবে শিকের মন্দিরে।। সেইখানে গুরুপাশে করিবে গ্রহণ। শান্ত্রের বিধি এইত ওহে ঋবিগণ।। চিত্তাযোগ একমনে করিবে অন্বরে। দেহ আদি দিনু সব ঞ্জীওক্লদেবেরে।। ওকর প্রসাদে এই মম কলেবর। স্বর্ণীয়ে সমান হলো সবার গোচর।। মনে মনে এইরূপ করিয়া চিন্তুন : সৃষ্ট মনে পদ্মাসনে বসিবে তখন।। একাকী বসিবে যোগী নিৰ্চ্ছন জাসনে। নিশ্চল করিবে মন অতীব যতনে।) অনুলীযোগেতে পরে বিজ্ঞান নাড়ীরে। নিরোধ করিবে সাধু অতীব সাদকে।। এইযোগে ষেই জন করমে সাধন তাহার যতেক দুঃখ হয় বিনাশন। চৈতন্যের আবিভবি ভাহার যে হয়। শাদ্রের বচন সত্য জানিবে নিশ্চয়।। নিরস্তর এই যোগ অভ্যাস করিলে। উপনীত হয় সিদ্ধি তার করতলে।। বায়ুসিদ্ধি হয় ভার স্থানিবে নিকর। সুখ্যান্তি লভয়ে সেই নাহিক সংশয়। প্রতিদিন একবার করিলে সাধন। পাপরাশি তার মেহে না থাকে ডখন।। দেবগণ পূঞ্চা করে জানিবে ভাহারে দেবতা সমান সেই ক্রিলোক বিচারে।। যোগাভ্যাসে পরিপ্রম করিবে যেমন। সি**দ্ধি হইবে তাহার জ**নিবে তেমন।: প্রকাশ করিবে নাহি সবার গোচরে। গুঢ়কথা কহিলাম ভোমা সৰাকারে। পদ্মাসনে সমাসীন হয়ে যোগীজন। কষ্ঠকৃপে নিজ মন ক্ষয়িয়া যোগুন।।

তালুমূলে জিহা দিয়া ক্ষুধা পিপাসায় .। নিবৃত্ত করিবে সদা কহিনু স্ববার , কণ্ঠকুপ হজে দীঙ আরো অধঃস্থানে। কুর্ম্মনামে নাড়ী আছে বিদিত ভূবনে।। সে নাড়ীতে মনোযোগ যদি যোগী করে। চিত্তের স্থিরতা হয় জানিবে অন্তরে। শিবনেত্র হয় বদি একান্ত অন্তরে। যোগীঞ্চন চিস্তা করে আপন আস্মারে। হুদাকানে পরস্ক্যোতি প্রকাশিত হয়। সন্দেহ নাহিক ইথে জানিবে নিশ্চর। এইরূপে ভাবেন মেই যোগীন্ধন পাপ ভার কিছুমাত্র না রহে কখন।। হাদাকাশে জ্যোতি সদা করিলে দর্শন। তাহার প্রতি দেবতা পরিতৃষ্ট হন।। দেবতা সহিতে কথা সেইজন কয় শান্ত্রের বচন সভ্য নাহিক সংশয়।। গমনকালেতে কিন্তা শরনের কলে। অর্থবর্থ আহারকালে একান্ত অন্তরে।। পরম আখারে ষেই কররে ভাবন। সিদ্ধিলাভ করে যেই শাস্ত্রের বচন।। সিদ্ধির বাসনা থাকে যাহার শরীরে! সেই জন বোগাভ্যাস করিবে সাদরে।। থেইজন যোগাভ্যাস করে সর্ব্বক্ষণ। শিবের পরমপ্রিয় হয় সেইজন । যাবতীয় ভৃতগণে করি পরাজ্য। বাসনা তেয়াগ করি সেই মহোদয়।। পদ্মাসনে সমাসীন হইয়া বতন নাস্যগ্রেতে দৃষ্টিপাত করে সক্রেন্দ।। আয়াতে ভাহার মন লয় হয়ে বায়। কহিনু নিগাঢ় কথা তোমা স্বাকায়।। মনোলয় হলে পরে সেই সাক্ষর খেচরত্বলাভ করে জানিবে তখন।। দেকতুলা হয় সেই এ ডিন ভূকনে ইচ্ছামত বিচরণ করে সর্বাস্থানে।

পরম ক্ষ্যোতিদের সদা করিলে দর্শন।
তার আর অন্য যোগে কিবা প্রয়োজন।
ফেনন কামনা করে আপন অন্তরে।
ফললাভ সেইরূপ সেইজন করে।।
সংক্ষেপেতে যোগ কথা করিনু কীর্ত্তন।
যেরূপ বলিয়াছিল দেব পঞ্চানন।।
শ্রবণ করিলে ইহা ভক্তি সহকারে।
আত্মতন্ত যোধ হয় জানিবে অন্তরে।



## ব্যাপদী মাহাম্য

মন্ধল কাহিনী তন্ত মন্ধল কথন। গুনি শৌনকাদি মুনি অনে<del>কে</del> মগন।। ব্যাস আদি ঋষিগণ সূমধূর স্বরে। আবার জিঙ্কাসা করে বিধির কুমারে 🕕 তব সূখে শুনিনু অপূৰ্ব্ব কাহিনী। যাহা জিঞ্চাসি এখন কহ মহামূনি।। কাশীর মাহাত্ম কথা শুনিতে বাদনা। বর্ণন করিয়া তাহা পুরাও কামনা।। ওঙ্কার মাহায্য তুমি করহ বর্ণন , এই সৰ শুনিবারে করি আবিক্ষ-া। এতেক বচন শুনি বিধির তনয়। ত্তন তন বলিলেন ওহে ঋষিচয়। তহাহতে অতি গুহা এসৰ কাহিনী। বর্ণন করিয়াছিল দেব শুলপাণি।। উযার নিকটে তিনি হুরেন কীর্তুন। বলিতেছি সেই কথা তন ঋষিণণ । এই কথা জানিবারে নারে দেবগণ জানিতে বাসমা করে পকলের মন।

অতীব মুৰ্ব্লভ কথা ওহে কবিণণ। শিবের কৃপায় আমি করিব বর্ণন।। উমারে সম্বোধি কহে দেব শূলপাণি। শুন শুন ওগো দেবী তুমি কাতায়নী।। বারাণসী পুরী মন অতি প্রিয়তম। সেথা তবস্থিতি আমি করি সকর্বক্ষা .। শিবপূজা সেইখানে যেই জন করে। আমারে দর্শন করে অতি হুক্তিভরে 🚶 পরকালে পরগতি সেইজন পায়। বিমানে চড়িয়া সেই মম লোকে যায়।। সংসারী অথবা যদি মেই কোনঞ্চন। পাওপত ব্রভধারী কিম্বা শৈবগণ।। ত্রিদশু অথবা একদশু আদি নর। সেইখানে যাব' বাস করে সর্ব্বতর।। নিজ নিজ ব্রত সাবে করিয়া ধারণ। ময় উপাসনা করে হয়ে একমন।। সবার শরীরে অমি করি অবহিতি। যোক্ষপদ দিই সবে জানিবে পার্বর্ডী।। ভথার শ্বশান আছে অতি মনোরম। েই ধাম মুক্তিপদ বিদিত ভূবন।। পাওগত বিজ্ঞগণ ভক্তিসংকারে। মনের সুখেতে নর সদা বাস করে।। দেবতা গদ্ধবর্ষ তথা করে অবস্থান। তথা অমি সর্কঞ্চণ করি অধিচান।। সেইখনে ফরো যারা করে অবস্থিতি। সবার নিকটে আমি রহিগে পার্বেডী।. স্কর্বজীবে আমি ডথা করি পরিত্রাণ। বারাণসী ধামে মম সদা অবস্থান।। বারাণসী ধামে যারা করে অবন্ধিতি। বিশেশ্বরে সদা দেখে করিয়া প্রণতি।। সংসার বন্ধনে তারা হয় বিশোচন। পুনার্জ্বর্যা নাহি হয় তাদের কখন।। সেই খায়ে দরশন করি বিশ্বেশরে। ওন্ধার রূপয়ে যেই অতি ভক্তিভরে ।

ভববদ্ধ দুচে তার নাহিক সংশয়। কবিলাম সার কথা ওহে ঋষিচয়। সিদ্ধিক্ষেত্র তপক্ষেত্র বাবপেসী ধাম। অবিমৃক্তেশ্বর দেব করে পরিত্রাণ।। বাপীন্তল আছে তথা অতি মনোহব। স্পর্শন যন্তালি ভাহা করে কোন নর।। সে জন কৃতার্থ হয় এই ধরাধায়ে। দেজন দুৰ্মত হয় এতিন ভূবনে।। অমৃত সমান জল অতি মনোহর। তারণ পাচন উহা খ্যাও চরাচর।। সেই জ্বল পান যদি করে কোনজন। অধিক পাডক তার হয় বিনাশন। দেৰনদী গঙ্গাদেবী বারাণসী ধামে বহিছেন অনুক্ষণ জানন্দিত মনে।। অতএৰ বিশালাক্ষি কি বলিব আর। কাশীতে থাকিতে ক্লচি না হর কাহার।। কাশীর সমান স্থান নাহিক ভূবনে। পাপে তরে জীবগণ যেই পৃথাস্থানে।



## হরিকেশ বংকর উপাখ্যান

হর গৌরী কথা বার্স্ত শ্রবণ করিয়া শৌনকাদি মুনিগল জানন্দিত হিয়া।। সনত কুমার কহে শুন ঋষিগণ। বলিতেছি স্বভঃপর অন্তুত ঘটন।। পূর্বভন্ত নামে ষক্ষ ছিল পূবর্বকালে। পূর এক জন্মে তার হরিকেশ বলে।। পরম ধার্ম্মিক পূত্র অতি বীর্ষ্যবান। প্রমণ্য নাহিক ছিল তাহার সমান। জন্মাবধি সেই পুত্র শঙ্কর উপরে। অনৃত্যা ভক্তি রাখে একান্ত অন্তরে । নিবানিশি শিবরূপ করয়ে চিপ্তন। তত্ময় ইইয়া করে নেত্র নিমীলন।। তাহার এতেক ভাব করি দবশন। পুৰ্ব্বতন্ত্ৰ সম্বোধিয়া কহিল তথন।। শুন শুন ওহে বংস বচন আমার যক্ষকুলে জন্মিয়াছি গুণের আধার।। ষক্ষের উচিত কার্য্য কেন নাহি কর। চকুমুদি সদাভাব কিবা ডাহা বল।। আমার বচন স্থাদে করহ ধারণ এই ভাব অন্তরের কর বিসর্জন।। যক্ষের উচিত কার্য্য করহে ষতনে। অধিক বলিব কিবা ডোমার সদলে।। পিতার এতেক বাকা করিয়া শ্রবণ। বিনয় কানে কহে ডনয় তখন।। অনিতা সংসারে জন্ম ধরিয়াছি আমি। সংসারের সারবতা কন্ত নাহি জানি।। ইহাতে বাসনা ময় কিছুমাত্র নাই। কহিনু মনের কথা ডাতে তব ঠহি।। পুত্রের এতেক বাক্য করিয়া প্রবণ। রোষবশে পূর্ণভক্ত কহিল তথন।। তবে আর কিবা কান্ত থাকিয়া আগারে। যথা ইচ্ছা ডথা হাহ অতি দ্রুত করে । পিতার এতেক ব্যক্ত করিয়া শ্রবণ। হরিকেশ গৃহ হতে করি নিষ্ক্রমণ।। অবিলয়ে গেল চলি বার্নসীপুরে। ত্তপ আরম্ভিল তথা একান্ড অন্তরে ।। চক্ষুর নিমেব তার না হয় পতন। **স্থাণুসম হয়ে তপ করে আচর**ণ।। ভঙ্ক কণ্ঠিসম ভার ইলো কলেবর। সদ্যভাবে কোথা সেই যোগীর ঈশর।। ইন্দ্রির সংক্ষম করি সেই মহায়ুম। নিশ্চল হইয়া তগ করে আচরণ।।

সহ্র বরম দিব্য অতীত হইল। তথাপি শিবের নাহি করুণা জন্মিল । ক্ষ্মীক জন্মিল ক্রমে ভাহার শরীরে। তার মাঝে পিপীলিকা নিবসতি করে।। সূচীমূখ মুখ দিয়া পিপীলিকাগণ। ভাহার দেহেতে সদা করয়ে দংশন । রুধিরের বিন্দু তাহে ঘনঘন পড়ে। সংজ্ঞা নাহি তবু চিত্তে একান্ত অন্তরে।। তপ করে এই রূপে যক্ষের নদন। দিখানিশি ভাবে কোথা দেবপ্ঞানন । উমাদেবী হেনকালে দেব মহেশ্বরে নিবেদন করি কহে সুমধুর স্বরে।। তন তন ভগবান করি নিবেদ্য। উদ্যান দর্শনে বাঞ্ছা হতেছে এখন। কাশীর উদ্যান মারে করি বিচরণ। কাশীর মাহাত্ম্য কথা করিব <u>স্র</u>বল। দেবীর এতেক বাক্য শুনি মহেশ্বর। সহাস্য বদনে হন প্রফুল্ল অন্তর।, পাব্বতী সহিতে পরে হরিব অন্তরে।। বাহির হলেন প্রভূ স্রমণের তরে।। উদ্যান মাঝেতে ক্রমে করিয়া গ্রমন। দেবীর যতেক প্রব্য করান দর্শন।। একে একে কন্ত শোভা দেখিতে লগিল।। উন্যান হেরিয়া হাদে আনন্দ জন্মল।। অশোক গুৱাগ আদি পুষ্প তরুগণ। উদ্যান মাঝেতে সব হতেছে শোভন।। অমরেরা শণ্ড শত পূলক অস্তরে। কুসূমে কুসুমে গিয়া বসিছে সাদরে।। স্থানে স্থানে সরোধরে কত শতদল্। ফুটিয়া রয়েছে কিবা অডি সৃবিমল।। দাতাহ সারস আদি বিহুক্ষমণুশ। সরোবরে জলকেলি করে সর্বক্ষণ।। চক্রবাক স্থানে স্থানে বিচরণ করে কপোত শ্ৰমিছে কত না যায় পপনে ।

कॉम्ब्ह्य कमन्न द्वारा शृंबदकः प्रश्ना। কারগুব রব করে অতি বিমোহন। মন্ত অলিকুল কড তন্ তন্ করি। চারিদিকে ভ্রমিতেছে সবে সারি দারি। বিকশিত পুষ্পভাবে যত **তরু**গণ। শোভিতেছে কিবা তাহা অতীব মোহন। সহকার পৃষ্প কত শোভে ভরুপরে দুলিতেছে মন্দ মন্দ পবন **হিল্লোলে** । শিশু সনে মূণীগণ করে বিচরণ। নব নব ঘাস সবে করিছে ভক্ষণ।। আনন্দে মুগেন্দ্রগণ বিচরণ করে। হিংসা দ্বেষ নাহি কভু কাহার অন্তরে।। তড়াগ শোভিছে কিবা উদ্যান ভিতর। ফুটিয়া রহেছে তাহে কত শতদল। ফর্ল ভারে অবনত হয়ে ভরুগণ। ভূমিতলে শমস্কার করে ধন খন।। তকণণ বুক্ষোপরি উপবিষ্ট হয়ে। কলরব করে কত সানন্দ হুদয়ে। মাধবীলভিকা যত বেড়ি সহকারে আনন্দে করিছে স্থিতি প্রণয়ের ঘোরে।। গন্ধবর্ব কিন্নর সবে করে বিচরণ। স্থার হাদয় সদা আনন্দে মগন।। উদ্যানের শোভা কেবা বর্ণিবারে পারে হেনস্থান নাহি আৰু ভূকন মাঝারে।। রাত্রিকালে সদাচন্দ্র করে অব্স্থিতি। কানন শোভিত করে চন্দ্রমার দীপ্তি 🖯 শিখিকুল সদা বসি তরুর উপরে। তালে তালে মনসুথে সদা নৃত্য করে।। স্থানে স্থানে শোভে পুষ্প কাঞ্চন সমান রজত সমান কত শেতে স্থানে স্থান। অঞ্জন সমান বর্ণ কোন পুষ্পা ধরে। পীত্রবর্ণ কত পুষ্প কানন ভিতরে।। লতাকৃত্ত স্থানে স্থানে হতেছে শোভন। বদিলে জুড়ায় তথা তাপিত জীবন।

এইরূপে বনশেভা দেখিতে দেখিতে দ্রমণ করিছে শিব দেবীর সহিতে।। সঙ্গে সঙ্গে অনুগামী আছে গণগণ মুখবাদ্য কক্ষবাদ্য করে ঘন ঘন।। গিরিজ সতী তখন পুলকিত মনে। জিজাসা করেন শিবে মধুর বচনে। উদ্যানের শোভা গ্রতু করেছি দর্শন এখন তোমার কাছে করি নিবেদন।। ক্ষেত্রের মাহাত্যা পুনঃ বলহ আমারে ওনিতে কৌতুকী বড় হতেছি অন্তরে। এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন কহিলেন শুন শুন করিব কর্ণন।। তহ্য হতে গুহা এই বারাণসীধাম। ইহার প্রসামে জীব লভয়ে নিবর্বাপ । কতসিদ্ধ এই স্থানে করে অবস্থিতি। কেবা সংখ্যা করে ভার গুনগো পার্বতী । মম লোক অভিজাবে পৃণ্যবান গণ কতরাপ ধর্ম্মকর্ম্ম করে সধর্মকণ। জিতেব্রিয় পূরুষেরা সরন হুদয়ে। বোগ অনুষ্ঠান করে সযতন হয়ে।। দেখদেখ কডপক্ষী করে বিচরণ কলকণ্ঠে রব করে বিহুঙ্গমগণ।। দেখদেখ প্রিয়তমে ওই সরোবরে। স্টিয়া রয়েছে পদ্ম কিবা শোভা ধবে।। এই স্থানে অঞ্চরারা সদাস্বর্বক্ষণ। নৃজ্যগীত করি হয় পুলকে মধন।। গন্ধবর্ষগণেরা হেখা করে অবস্থান। পান করি সদা তারা জুড়ায় পরান।। আমার পরম প্রির বারাণদীপুরী। তাহার কারণ বলি ওনগো সুন্দরী।। আমার পরম ভক্ত পূণ্যবাদগণ। আমার উপরে মন করিয়া ভর্পণ।। পরম সুখেতে হেথা করে অবস্থিতি . এহেতু পরম প্রিয় জানিবে পার্ববর্তী।।

যারা যারা এই স্থানে করে অবস্থান। তাহার অন্তিমে পায় পরম নিকাণ।। গুহা হতে অতি গুহা বারাণসীপুরী। তব পালে কি বলিখ তন গো সৃন্দরী।। উহার মাহায়্য জানে ব্রদ্রা আদি সবে। মম প্রিয়তম ক্ষেত্র জানিবেক ভবে।। ধ্খন যখন পূরী করি ধ্রণন। আনন্দে আমার খন হয় নিমগণ। মহামোক্ষ হয় দেবী এখানে থাকিলে মহাক্ষেত্ৰ নাম তাই জানিবে সকলে । অবিমৃক্ত নাম তাই বিদিত ভবন। জোমার নিকটে দেবী করিনু কীর্ত্তন। কুরুক্টেরে গঙ্গাদ্বারে নৈমিষ কাননে। পৃষ্কর তীর্যেতে কিংবা অন্য তীর্থস্থানে।। স্লান আদি পুণ্যকর্ম্ম করিলে সাধন। মেক্ষ নাহি জীবগণ লড়ে ক্লাচন। এই স্থানে কিন্তু প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে মৃক্তিলাভ হয় তার সেই পুপাফলে।। প্রয়াগ **ইইডে শ্রেষ্ঠ এইস্থান হ**য়। সন্দেহ নাহিক ইথে কড় মিখ্যা নয়। এই স্থানে ক্ষৈণীয়ব্য করি সদাবাস। আরাধনা করে সদা ভকতি প্রকাশ। করেছিল মম রূপ সতত ভাধনা। সে কারণে মহাসিদ্ধি লডে সেই জনা ।। এই স্থানে ধ্যান যোগ করিলে সাধন পর্ম কৈবল্য হয় শায়ের বচনা। দেবতা দুৰ্গভ স্থান বাবাণসী পুরী যোগীগণ সদ্যভাবে দিবা বিভাবরী।। এই স্থানে মোকলাত শান্তের কচন। অন্য ধামে মুক্তি নাহি হয় কদাচন।। কুবের ভপস্যা করি বারাণসীধ্রমে। যক্ষ অবিপতি হল বৃবিবেক মনে!৷ পরাশর সূত ব্যাস যোগী মহোদয়। ইহার প্রসাদে পেয়ে সিদ্ধি অভয় ।

ইহার প্রসাদে তিনি পুরাণ প্রণেডা। বেদের বিভাগ কর্ম্ব ধর্মের করতা। এই স্থানে বেদব্যাস করি সদা বাস ৷ খবি অধিপতি হন সেই বেদব্যাস।। ইন্দ্র চন্দ্র বরুশাদি যত দেবগণ। কাশী উপাসনা করে হয়ে একমন।। অনন্য মনেতে তাঁরা করি অবস্থিতি। দিবানিশি হুদে ভাবে কোথা পশুপতি।। আমার প্রসাদে ইন্দ্র দেবের রাজন। পেয়েছে অমরাবতী অতি বিমোহন। চতুর্বর্ণ এই ধামে সদা করে খাস। জনপদ আছে হেথা হয়ে মহোল্লাস।। এই ধামে বাস করি আমার উপরে। যেই জন মন প্রাণ সমর্গণ করে।। দুৰ্ম্লভ নিবৰ্বণি পায় সেই সাধুজন। আমার বচন মিথ্যা নহে বদাচন।। কাশীর মাহাদ্য কথা কি বলব ভার। যত বলি তত হয় ক্রমশঃ বিস্তার।। সংক্ষেপে তোমার পাশে করিনু কীর্তন। ওহা হতে ওহা ইহা অতি গুহাভম । ইহা হতে গুপ্ত মম আর কিছু নাই। কহিলাম গুঢ় তত্ত্ব দেবী তব ঠাঁই।। পরব্রন্দ সম এই বারাণসী পুরী। পরম সুরম্য ইহা জানিবে সুন্দরী।! কড কথা এইরূপে করে পঞ্চানন। গিরিজারে ভারপর করি সংখ্যাধন । কহিলেন শুন শুন ওগো প্রিয়তমে ফিরি দেখ একবার আপন নয়নে।। ফক্ষ্যুত এই দেখ একান্ত অন্তরে। দিবানিশি তগ করে থাকি অনাহারে।। উহার উপরে দয়া কর বিতরণ। ওই স্থানে চল চল করিগো গমন।। এত বলি পশুপতি পাৰ্বতী সহিতে। উপনীত হন ত্বর যক্ষ সমিহিতে।।

তথা গিয়া দেবদেব দেব পঞ্চানন। যক্ষসূতে দিব্যচক্ষ করেন অর্পণ । কহিলেন শুন শুন যক্ষের নন্দন। বরদান হেতু আমি করি আগমন।। চকু মেলি গরশন করহ আমারে। দিব্যচকু সমর্পণ করিনু ভোমারে।। দেবের এন্ডেক ব্যুক্য করিয়া শ্রবণ। পূলকে পুরিত হয় যক্ষের নন্দন।। প্রশাম করিয়া পরে শিবের চর**ে**। করযোড় করি রহে ভক্তি যুতমনে।। ধীরে ধীরে মৃদুবাক্য কহিল তখন ত্তন শুন নিবেদন ওহে ভগবন।। একমাত্র ভক্তি চাহি তোমার গোচরে। নাহি কিছু প্রয়োজন অন্য কোন বরে।। অবিমুক্তে সদা আমি করি অবস্থিতি। ্রই ডিক্ষা তব পাশে ওগো পশুপতি।। এই মাত্র *ছাদে* আমি করি তাকিঞ্চন। তব পদ অবিবস্ত ক্ষবিব দর্শন।। এতেক বচন ভনি দেব পশুপতি কহিলেন শুন শুন ধহে মহামতি।। ছরা মৃত্যু বিবজ্জিত হয়ে সর্বাঞ্চণ। কাশীধামে থাক তুমি আমার সদন।। গনাধ্যক হবে তৃষ্টি আমার প্রসাদে। সার কথা কহিলাম তব সন্নিহিতে। সকলে সবর্বদা পূজা করিবে তোমার। অক্সেয় হইবে ভূমি কহিলাম সার ।। ক্ষেত্রপাল হবে তুমি আমার বচনে। মহাবল মহাসত্ত্ব জানিকেক মনে।। মহাযোগী দশুপাণি হবে মহাস্থন ডোমার সেবক সদা রবে দুইজন।। অভ্রম সংস্ক্রম নাম সেই দোঁছে ধরে। তব আজা শিরোপরি ধরিবে সাদরে।। তোমার আদেশ তারা করিয়া গ্রহণ : করিবে লোকের মনে স্তম উৎপাদন।।

এত বলি দেবদেব শিব পশুপতি।।

যজস্তে কৃপাথশৈ করি গণপতি।
আপন আবাসে সুখে করেন পমন।
কহিলাম দিব্যুকথা সবার সদন।
এইকথা ভক্তিভরে ফেইজন পড়ে।
অথবা প্রকণ করে একান্ত অন্তরে।
শোক তাপ তার দেহে না রহে কথন।
শোক তাপ তার কহিনু সবারে।
পুরাণ কাহিনী এই কহিনু সবারে।
আর কি শুনিতে বাঞ্ছা করহ আমারে।।
পুরাণের সার এই শ্রীশিবপুরান
ইহার প্রসাদে নর সুরপুরে স্থান।।



শিবের ব্রতানুষ্ঠান

শ্রবণ করিয়া যত মঙ্গল কথন।
কোতৃহলী হন যত শ্রেনকাদি গণ।।
শ্বেণিণ জিজাদিল সনত কুমারে।
প্রভূ নিবেদন করি তোমার গোচরে।
তারপর কি করিল দেব শূলপাণি।
আরো কিবা শুনেছিল দেবী কাত্যায়নী
সেই কথা বিবিশ্বিয়া বলহ স্বাকারে।
শুনিকে বাসনা অতি হতেছে জন্তরে।।
এত শুনি বিধিস্ত করেন গুলন।।
উদ্যান দর্শন করি দেবী হৈমক্তী।
যথন ফিরিয়া আসে সহ পশুপতি।।
তথন জিজাসে পুনঃ মধ্র বচনে।
নিবেদন করি নাথ তোমার সদনে।।

জগতের হর্ত্তা কন্তর্ণ তুমি মহোদর। ভোমা হতে সৃষ্টি স্থিতি নাহিক সংশয়।। তোমা হতে দেবগণ লভেছে জনম। ব্ৰদ্যা বিষ্ণু তোমা হতে হয় উৎপাদন।। প্রকৃতি অতীত ভূমি দেব শূলপাণি , ত্তিগুণ আত্মদেব অন্তব্যেতে জানি। কিন্তু এক কথা বলি ওয়ে পঞ্চানন। ডুমি বল তপকর কিসের কারণ । আরো এক কথা বলি তোমার গোচরে দৃষ্কর ডপস্যা কল কৈলে কোনকালে। কোন তপে বহু কষ্ট পেয়েছিলে তুমি সেই কথা বিবরিয়া কহ শুলপাণি। এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন। रुहितन ७२ ७२ कविव वर्गन।: অত্যুক্তম প্রশ্ব তৃমি জিজ্ঞাসিলে মোরে। বর্ণন করিব সব ডোমার গোচরে । সত্য বটে আমা হতে বি**শের সুন্ত**ন। আমা হতে পুনঃ হয় সংহার সংধন। কর্ম্মফল কিন্তু মোরে ভৃত্তিবারে হয়। সন্দেহ নাহিক ইথে জানিবে নিশ্চয়।। পাপ আচরণ যদি কোন কালে করি ৷ তপস্যা করিতে হর জানিবে সৃক্ষরী।। স্বকৃত কর্ম্মের নাশ করিবার তরে প্রায়শ্চিত করিবেক জানিবে অন্তরে।। ইহা ভিন্ন আরো আছে অপর কারণ। বলিতেছি শুন শুন করিব বর্ণন।। নিবাকার সেই ব্রুছো সম্ভুষ্ট করিতে। দিবানিশি করি তপ জানিবেক চিতে।। ব্রহ্মবধ হেতু পাপে অতি পূর্ব্বকালে। করিয়াছিনু তপস্যা জানিবে অন্তরে।। তবেত আমার পাপ হয় বিখ্যেচন। সেই কথা বলিতেছি করহ শ্র**বণ**।। বিশেষ কারণে পুরের্ব ব্রহ্মার সহিত। সংগ্রাম দারুন মম হয় সংঘটিত। ে

সেই যুদ্ধে লছপুরা ব্রহ্মার চক্ররে। দিখণ্ড করিয়া ফেলি অতি রোবভরে।। তাহা দেখি বন্ধা হন রোবে নিমণন। ললাটে তাঁহার হয় ঘর্ম্বের উদ্দায়।। হস্ত দারা সেই স্বর্ম মোচন করিয়ে ভূতলে ফেলেন ব্ৰহ্মা কুপিত হৃদয়ে ।। সেঁই ঘর্মা হতে এক পুরুষ জ্বিল। ধনুস্বর্গণ হাতে ভাঁর শোভিত ইইল।। ব্রক্ষারে সম্বোধি সেই কহিল তখন কি হেতৃ আমারে প্রভু করিলে সূজন।। করিব কি কা**ড** আমি কর অনুমতি। তব আজ্ঞাবহ আমি ওগো সৃষ্টিপতি।। ভাহার এতেক বাক্য করিয়া খাকা। তাহার ভীষণ মূর্দ্তি করি দরশন।। মৃদ্রে মূলে পূলকিত ব্রহ্মা মহোদর। 'জয়ী হও' বলি ভারে কহে পুনরার। তন তন মহাবীর আমার বচন মহেশেরে অবিলম্বে করহ নিধন।। যেখানে ষেখানে যাবে ওই পশুপতি। ডপায় তথ্যয় ভূমি যাবে দ্রুতগতি 🛭 যেরূপে পারিবে শিবে করিবে নিখন আমার বচন নাহি করিবে লগুখন।। **ব্রহ্মা**র এডেক বাক্য শুনি বীরবর। ধনুখানি রাখে সেই পৃষ্ঠের উপর। নিজ করে বাপ পরে করিয়া ধারণ। মম অভিমূপে দ্রুত আলে সেইজন ।। জামার বিনাশ হেডু সেই বীরবর। ক্রতগতি খন খন হয় অগ্রসর।। ভাহার ভীষণ মূর্ত্তি করি দরশন। আমার হৃদয় মন কাঁপে হন ঘন।। পলায়ন করি আমি সভয় অন্তরে উপনীত হই গিয়া বিষ্ণুর গোচরে।। ত্রাহি ত্রাহি বলি আমি করি আর্তনাদ। বিষ্ণুর চরণে গিয়া করি প্রশিপাত।।

বিনয় বচনে পরে কহিনু তাঁহারে। নিকেদন করি বিষ্ণ ভনহ তোমারে । ওই দেখ পাপ-নর করে আগমন। আমার বিনাশ ওই করিতে সাধন।। ব্রহ্মা হতে ওই বীর লভেছে জনম। পশ্চাতে পশ্চাতে দেখ করে আগমন।। যাহে রক্ষা পাই আমি পাপাস্থার করে উপায় করহ ভাহার নিবেদি তোমারে।। আমার এতেক বাকা করিয়া শ্রবণ , হুঙার নিনাদ করে দেব নারায়ণ।। সেই শব্দে বিমোহিত পুরুষ হইল। আমারে সমোধি পরে কহিতে লাগিল।। ভয় নাই ভয় নাই ওহে পঞ্চানন। কিবা ডব অভিলাষ বলহ এখন।। কি কাজ কবিব তব বলহ আমারে। তোমার বাসনা আমি পুরিব সাদরে।। এতেক বচন আমি করিয়া শ্রবণ বিকুঃ পাশে করবোড়ে করি নিবেদন।। ভগবান্ শুন শুন কহি যে ভোমারে। কপাল বয়েছে প্রভু দেখ মম করে।। ভিক্ষা কিছু দেহ তৃত্রি ইহার ভিতর। এইমাত্র চাহি আমি ওহে গদাধর । আমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মনে মনে নারায়ণ করেন চিডান।। কিবা ভিক্ষা দিব আমি মহেশের করে। ইহার উচিত কিন্ধ না বুঝি অন্তরে।। এইরপে বছকণ করিয়া চিন্তন। দক্ষ হস্ত ভিক্ষাপাত্রে ভবেন অর্পন।। তাহা দেখি আমি নিজ শুলের প্রহারে। সে হস্ত কর্ত্তন করি অতি ক্রত করে।। ছিন্ন হস্ত হতে রক্ত অবিরল ধারে। পতিত হইয়া থাকে ভূমির উপরে।। সেই রক্তে নদী এক তখনি হুইল। বহিনিথা সম তাহা বহিতে লাগিল।।

মহাবেশে সেই নদী হয় বহুমান। সহস্র বরুর নদী রহে বিদ্যমান। এইরূপ হস্ত ভিক্ষা দিয়া মাধায়ণ কহিলেন মোরে পুনঃ করি সম্বোধন। মহেশ্বর শুন শুন বচন আমার। ভিক্ষা দিনু তোমা করে ওহে গুণাধার।। এখন বলহ দেখি স্বরূপবচন। ভিক্ষা পাত্র হলে কি সম্পূর্ণ পুরণ।। এতেক বচন শুনি হরিব অন্তরে। একদুষ্টে চাহিলাম কপাল ভিতরে।। কহিলাম তারপর করি সখোধন। পূর্ব হলো ভিক্ষাপাত্র গুহে নারায়ণ ।। আমার এতেক বাকা গুনিয়া শ্রবণে। শোশিত সংখারে বিশ্বু আনন্দিত মনে।। তারপর শুন শুন ওগো হৈমবতী অপূর্ক্স ঘটনা ক্রুদ্রে কর অবগ্যন্তি।। যে রক্ত সঞ্চিত হলো কপাল ভিতরে। মন্থন করিনু তাহা অতি যত্ন করে।, কম্লোল প্রথমে তাহে হয় উৎপাদন। বুদ্ধুদ ক্রমেতে পারে হইল সৃক্তন্।। তাহা হতে ক্রমে এক পুরুষ হইল। ধনুকর্বাণ করে ভার শোভিতে লাগিল।। অপূর্ব্য কিরীট গোড়ে মন্তক উপরে শোণিতের বর্ণ ধরে লোচন যুগলে।। পৃষ্ঠদেশে তুপ শোড়ে অতি মনোহ্র <mark>কবচ শোভিড করে</mark> তার কলেবর। অঙ্গুলীতে অঙ্গুরি হতেছে শোভন রাপ হেরি হই আমি আনন্দিত মন ।। তাহারে হেরিয়া বিষ্ণু জিজ্ঞানেন মোরে কোন নর আছে তব কপাল ভিতরে । বিষ্ণুৰ এতেক বাব্য করিয়া হ্রবণ। মধুর বচনে আমি কহিনু তখন।। নর নামা এই ব্যক্তি জানিবে অন্তরে বিশারদ এই নর অতীব সমরে।।

নর বলি জিজ্ঞাসিলে তুমি নারায়ণ এই হেডু নরনামা হলো এইজন।। ইহার সহিতে তুমি মিলি কলিকালে। সংগ্রাম করিবে কত হরিব অন্তরে।। দেবকার্য্য শত শত করিবে সাধন। লোকপালগণে সদ্য করিবে রক্ষণ। তোমার হইবে সথা এই মহামতি। কহিনু নিগৃঢ় কথা কর অবগতি।। তব ভৃত্তরক্তে হলো ইহার জনম। এই হেড়ু মহাতেজা হরে এইজন।। ব্রহ্মার পঞ্চম মূখ স্বর্মের ইইবে। সমরে অমিত বীর্যা হইয়া থাকিবে।। অবহেন্দে যভ শক্র করিবে নিধন। অক্রেয় অবধ্য হবে আমার বচন।। দেবণগ সদা ভন্ন করিবে ইহারে দেবরাজ রবে সদা সভয় অন্তরে।। এতেক বচন আমি বলিয়া তখন। বিযুগর সাক্ষাতে মৌন করিনু ধারণ।। সেই নর ভারপর করয়োড করে। বিকুরে আমনে শুব করিল সাদরে।। ন্তব আদি নানা মতে করি উচ্চারণ क्रिन कि व्याख्या ह्या चनाइ अधन।। ডাহার স্তবেতে তুর্ট ইইলাম জামি। কহিলার্য সম্বোধিয়া গুন গুণমণি।। আমার বচন তুমি অতীৰ অচিরে। ব্রহ্মার বিনাশ হেডু যাহ ত্বরা করে। এত বলি ভার হন্ত করিয়া ধারণ। ভিক্ষাপাত্র মধ্য হতে তুলিনু তথন। সমেধি কহিনু পরে দেব নারায়ণে : শুন শুন নিবেদন তোফার সদনে।। আসিয়াছিল যে বীর পিছনে আমার। সেই জন কর্ণে গুনি তোমার <del>হরা</del>র । বিমৃগ্ধ ইইয়া আছে কর দরশন। উহারে অচিরে তুমি করহ চেতন।।

এত বলি আমি তথা হই অন্তর্দ্ধান। বিকু বীরবরে করে গুহে মতিমান । উঠ উঠ মম বাক্য করহ শ্রবণ। অবিলয়ে গাত্রোখান করহ এখন।। এই রাপে কত কহে দেব নারায়ণ। তবু নাহি গাত্রোখান করে সেইছন।। তাহা দেখি বিষ্ণু করে পদাঘাত তারে . ডখন উঠিল বীর অভি দ্রুত করে।। **ম্বেদন্ত** ব্রক্তজ দুই পুরুষে তথন। তুমুঙ্গ সংগ্রাম ক্রমে হয় সংঘটন।। ঘন ঘন ধনুকেতে দিতেছে টঞ্চার। সিংহনাদে খন খন করয়ে হন্ধরে।। দশ দিক নিনাদিত সেই শব্দে হয়। শোণিতেতে ভূমিতল আর্দ্র হয়ে রয় ।। দিব্য দৃইশত বর্ষ সেই যুগ্ধ চলে। কেহ নাহি জিতে কিবা কেহ নাহি হারে।। অনন্তর নারায়ণ করেন দর্শন। রক্তজ নরের হস্ত হয়েছে ছেদন।। ষেদজ কবন্ধহীন হইয়া পড়িল। ডাহা দেখি ব্ৰহ্মা পাশে শ্ৰীবিষ্ণু চলিল। রক্ষার নিকটে তিনি করিয়া গমন। সসম্রয়ে এই কথা কহেন ডখন।। খনহ ব্রহ্মন্ এবে বচন আমার। শ্বেদজ্ঞ পৃঞ্জ তব হয়েছে সংহার। রণমাঝে সেইজন হয়েছে পতন। বলিলাম তব পাশে ওহে পদ্মাসন । এতেক বচন শুনি বিষ্ণুর বদনে। ব্যাকুল হলেন ব্ৰহ্মা নিজ মনে মনে। বিলাপ করিয়া পরে করি সম্বোধন। কহিলেন নাৰায়ণে ওহে ভগবান্।। ষে বীর জন্মিয়াছে আমার স্বেদেতে। দেবঞ্জয় করিবেক অপর জন্মতে । এতেক বচন গুনি দেব নারায়ণ। ভাস্কবৈরে সম্বোধিয়া কহেন তথন।।

কণ্ঠহীন দেহলয়ে করহ গমন। রসাতলে ওই দেহ করহ স্থাপন। দ্বাপর যুগের শেষে তৃমি পুনরায়। জনম লভিবে বীর আবরে ধরায়।। এত বলি নারায়ণ ডিরোহিড হ্ন ভাস্তব আদেশ মত করেন পালন । ভারপর দেবরাজ বিষ্ণুর সদনে। উপনীত হয়ে বন্দে ভাহার চরণে।। কহিলেন শুন শুন ওহে ভগবান। দেবকার্য্য সুমহৎ করিলে সাধন।। ত্বাপরের শেষে প্রভু তোমার কৃপায়। জনমিবে যে পুরুষ ঘহিয়া ধরায়।। বিস্তর সাহায্য হবে সেই ব্যক্তি হতে। তাহার কারণ বলি ভোমার সাক্ষকে।। দুই ভার্য্যা পাণ্ড রাজা করিবে গ্রহণ। পৃথা মদ্রী দুইনাম বিদিত ভূবন।। দুই নারী সহ যাবে গহন কাননে অনিচ্ছা করিবে ৰূথা পতি সমাগ্রে। পতিরে কহিবে কুন্তী এতেক বচন। মানব ঔরসে পুত্র না চাহি কখন।। দেবের প্রসাদে আমি হব পুত্রবতী। এই ডিক্ষা চাহি আমি ওহে প্রাণপতি।. অবলা পড়ির আজা করিয়া গ্রহণ। দূর্বর্বাসা প্রদন্ত মগ্র করিবে ধারণ।। মন্ত্রবলে ষেই দেবে আহুল করিবে। তাহারেই নিজ্ঞ পাশে অনিতে পারিবে।। অতএব ভার গর্ভে যদি পুত্র হয় তবে এক কাজ করে। ভূমি মহোদয়।। মশ্বস্তর গত হলে যদুকুলে গিয়ে। অবতীর্ণ হও ডুমি প্রফুল্ল হাদয়ে।। ভাহা হলো দুরাচার কুরুকুলগণ। অবশ্য নিধন হবে ওহে ভগবন্।। আপনার রক্তজাত নর সেইকালে। জনম ধরিবে সেই কুন্তীর উদরে।।

তাহার সাহায়। হবে ওহে মহোদয়। নাহিক সংশব ইঘে কহিনু নিশ্চয়। রাম অবভার যবে হয়েছিলে তৃমি নিয়েছিলে বনবাসে ওহে চিন্তামণি!! সুহীবের হিউাকাঞ্চনা করিয়া তখন। করেছিলে মম পুত্র বালিরে নিখন।। সে দুংখ এখনো আছে আমার অন্তরে। জাগৰুক আছে তাহা হৃদ্যু বিৰৱে । সেই হেতু অনুরোধ করি মহোদয়। অবতীর্ণ হও ভূমি হইয়া সদয়।। যদুকুলে অবতীৰ্ণ হয়ে ভগবান আমার পুত্রের কর সাহায্য সাধন। ইচ্ছের এতেক থাকা করিয়া প্রবণ। মধ্র বচনে করে দেব নারায়ণ।। ৰুৰ্বৃত্ত মানৰ ভাৱে এই বসুমতী। হইয়াছে প্ৰণীড়িতা ওচে মহামতি।। সেই ভার যথ্যসাধ্য করিতে হরণ। অধিকন্ত কুক্লকূল করিতে নিধন।। অবতীৰ্ণ হব আমি অবনী মাঝারে তোমার বচন আমি পালিব সাদরে 🕠 এতেক বচন গুনি দেব অধিপত্তি। লভিবেন ৰনে মনে অতীব স্থীবিভি।। ধন্যবাদ দিয়া কহে গুছে ভগবান। আপনার বাক্য সত্য হউক এখন।। ভারপর *দেবেন্দ্রকে* বিদায় করিয়ে। উপনীত হল বিষ্ণু ব্রহ্মার আলয়ে।। কহিলেন শুন শুন নতে পদ্মাসন। ত্রিভূবন তুমি দেব করেছ সৃঞ্জন।। আমিও মহ<del>েশ</del> দৌহে নহার তোষার। কিন্তু এক কথা বলি ভন গুগাগার।। স্ঞ্জন করিয়া নিঞ্জে বিনাশ সাংধন। কভূ নহে উপযুক্ত ওহে মহাদ্মন্।। হিংসা করিছ তুমি মহেশ উপরে। অতি দৃণ্য কর্ম ইহা জানিবে অপ্তরে।।

যাহা হোক মম কাকা করছ শ্রবণ প্রায়শ্চিত কর এবে ওচ্ছ পশ্মাসন। অগ্নিহোত্ত অনুষ্ঠান করহ যতনে। শীয় করহ গমন কোন পুণ্যস্থানে ।। অবিলয়ে পৃশ্যতীর্থে করিয়া গমন। যতন করিয়া কর যজ্ঞ আয়োজন।। জগতের পতি ভূমি পরম দেবতা। তুমি ক্লদ্র ও আদিত্য সকলের পিড়া।  $\imath$ তোম্যর আদেশ সবে করয়ে পাঙ্গন। প্রভূ সকলের ভূমি ওছে পদ্মাসন।। আদেশ লড়েয় ডোমার হেন সাধ্য কার। কহিলাম সার কথা নিকটে ভোমার।। গাণপত্য দক্ষিণায়ি ও আহবনীয়। শান্ত্রের বিধানে এই হয় অগ্নিত্রয় 🔢 অগ্নিক্রয় যথা বিধি করিয়া গ্রহণ। ৰজ্ঞ অনুষ্ঠান কর ওহে মহাত্মন্।। ষজ্ঞ হৈতু কুণ্ড কর বিধানে নিম্মণ। শিবের ত্রপণ কর তাহে মতিমান্ । আমার ভর্পণ ভূমি করিবে তাহাড়ে। প্রায়শ্চিত্ত হবে তাহে জানিবেক চিতে।। এইরাপে হোমক্রিয়া করিলে সাধন। পরম ঐশর্যা পাবে ওহে মহান্মন্।। আমারে গাইবে তুমি নাহিক সংশয়। শাস্ত্রের বিধান এই খন্তে মহোদর ।। অগ্নিহোত্র হতে শুদ্ধ আর কিছু নাই। ইহাতে সকল সিদ্ধ জানিবে গোঁসাই।। ইহার প্রসাদে হয় পরমা সুগতি এক অগ্নি পুঞ্জে যদি আছে যথাবিধি।। অভীষ্ট সাধন হয় জ্ঞানিবে নিশ্চয়। শাম্রের বচন মিখ্যা কডু নাহি হয়।। এতেক কচন শুনি পাকতী ভখন। পুনশ্চ জিঞ্জাসা করে ওহে পঞ্চানন।। আপনার ভিকাপাত্রে যে পুরুষ জনমে। কৰ্মবশে জন্মে কিনা কহ মম স্থানে।।

কিয়া বিষ্ণু হিতে হয় জনম তাহার। এই কথা বিবরিয়া কহ গুণাধার।। বলি আরো এক কথা শুন পঞ্চানন। চারি মুখ পদ্মাসন বিদিত ভূবন।। পঞ্চমুখ কিবা ক্লপে ভাহার ইহল। এই কথা প্রকাশিয়া মম পাশে বল । স্ভুগুশে রক্ষঃ নাহি হয় দরশন। সত্ত নাহি থাকে কভূ রজতে কখন।। সম্ভণ্ডণরাপী ব্রক্ষা বিদিত ভূবনে। সে পুরুষ কিরূপে গত হলো পদ্মাসনে।। কেন না সেজন হয় রক্তোগুণধারী ত্রতএব বল নাথ করুণা বিভন্নি।। এতেক বচন শুনি দেব পঞ্জানন। কহিলেন ওল দেবী কবিব বর্ণন। য়ে দুই পুরুষ কথা কহিনু ভোমারে। আয়ার শরীরে দৌহে নিজ-জন্ম ধারে।। মহাথা আছিল দেহৈ ওহে ভগবড়ী। অসাধ্য তালের কিছু নাহি বসুমতী।। তার মধ্যে একজন ব্রহ্মা শিব্রোপরে। পঞ্চম বদনরূপে তাবস্থিতি করে।। সেই হেতু রজোগুণী হয় পদ্মাসন। বিমোহিত ভাবে রহে সদা স্*ক*ক্ষণ।। আপনার সৃষ্টি বলি অভিমান করে। অহঙ্কার ঘটে তার অন্তর মাঝারে। মনে মনে চিন্তা করে দেব গল্পাসন। সৃষ্টিকন্তৰ্ণ মম সম আছে কোন জন।। পঞ্চমুখ ইয়ে ব্রহ্মা এ হেন প্রকারে। নিগুঢ় হইয়া রহে আপনা অন্তরে । পুর্বেতে তোমার কাছে ওণো ক্ত্যায়নী। ৰলেছিনু এইসব অপূৰ্ব্ব কাহিনী।। এখন সে সব কেন হও বিশ্বরণ। পুর্বের কথা সংক্ষেপ করিনু বর্ণন।। পঞ্চমুখ পিতামহ করেন ধারণ। প্রথম মূখেতে ঋঞ্চে নিদ্ধমণ।।

স্জুবৈর্বদ প্রকাশিত দিতীয় বদনে। সামবেদ বহির্গত কৃতীয় আননে।। অথবর্ব নিঃসৃত করে চতুর্থ বদন। পঞ্চম বদনে যাহা করহ শ্রবণ।। সঙ্গপাত্র ইতিহাস প্রকাশিত হয়। রহস্য করিয়া আদি জানিবে নিশ্চয়। পঞ্চম মুখেতে পিতামহ পদ্মাসন। কখন কখন করে বেদ অধ্যয়ন।। সে মূখ দৃঃসহ্ তেজ করয়ে ধারণ। কার সাধ্য ভার প্রতি করে দর্শন।। দর্শহারী তুমি দেব ভুবন মাঝারে। কালেরে সংহার ভূমি কর ধথাকালে। ভক্তের যাতনা তুমি কর বিনাশন। নমকার তবপদে ওহে পঞ্চানন।। ভত্তের কল্যাণ ভূমি কর চিরন্তন। তোমার চরণ বন্দি ওহে পঞ্চানন।। ব্রহ্মার পঞ্চম মখ করিয়া ছেদন। কপাল হস্তেতে তুমি করিছ ধারণ।। এহেতু কপালী নাম ইইল ডোমার। প্রসর হউন দেব ওহে গুণাধার।। এইরাপে ভব করি মত দেবগণ। আপন আপন স্থানে করিল গমন া তিরোহিত হুই আমি দেখিতে দেখিতে। তারপর যাহা ঘটে শুনহ পরেতে।। পঞ্চম মূখ <del>প্রসার</del> করিয়া ছেদন। আমি যনে মনে চিন্তা করিনু তখন।। ব্রহ্মধ্য্যা আক্রমণ করিল শরীরে। কিরূপে পাপের ক্ষয় হইবারে পারে।। ক্ছবিধ রূপ মনে করিয়া চিঙ্কন। ব্রজার উদ্দেশ্যে স্তব কবি অধ্যয়ন। কহিলাম শুন শুন ওছে ভগবান্ ৷ প্রমাত্মা ভূমি দেব করি গো বন্দন !! তোমা হতে পদার্থের উৎপত্তি হয়। ডেক্টের অব্যয় নিধি তৃমি মহোদয়।।

তুমি নিজ মন্তাবশৈ করহ সৃজন আপনকে নমশ্বার ওচে পদ্মাসন। জনস্থ কমল হতে জম্মিয়াছ্ ভূমি। জলই তোমার স্থান গুহে পদ্মশোনি।। ক্ষল পত্রের সম তোমার নয়ন। পরম অন্যান্দ তুমি রহু সর্বাক্ষণ 🕡 যজের সক্রপ তুমি হজের ঈশর নমঞ্চর করি তোমা ওচে পূথাকর।। পথগর্ভ বেদগর্ভ ভূমি মহামৃতি। ডোমার চবপে আমি করিগো প্রণতি। স্বধা ম্বাহ্য বযট্কার তুমি গুণাধার। তোমার পায়েতে জামি করি নমধার। দেবতার কথা আমি করিন্ প্রবণ। তোমার মন্ত্রক আমি করেছি ছেলন।। ব্রহাহত্যা গাপ আসি ঘিরিছে আমরে। পরিঞ্জাশ কর মোরে কৃপাদৃষ্টি করে।। আমার এতেক স্তব করিয়া প্রবণ। শরম সম্ভষ্ট হন দেব পদ্মাসন । কহিলেন শুন শুন গুত্তে পশুপত্তি। জেমার **স্তা**বতে তুষ্ট হইয়াছি স্রভি।। ইহাতেই হলো তব যত পাপ ক্ষয়। সন্দেহ নাহিক ইথে জানিৰে নিশ্চয়।। আমার মন্তক তৃমি করেছ ছেলন এ হেতু কপালী নাম করিলে ধারণ।। কত বিপ্ৰ ছোমা হতে লভিবে উদ্ধার। কত পাপী হরি যাবে ওহে গুণাধার 🕕 শাশক্ষ হল বটৈ ওত্ত্ পঞ্চানন। তবু এক কাজ কর ভঞ্জির কারণ।। পৃথক কামনা করি প্রায়শ্চিত্ত কর। ক্তকল পাবে তাহে গুছে ক্রিপ্নর।। এত বলি পদাসন হয় ডিরোধান। আপন স্থানেতে আমি করিনু প্রস্থান 🗅 একান্ত অন্তরে করি বিষ্ণুর চিন্তন অকমাৎ আবির্ভুত দেব নারায়ণ।।

তাঁহারে প্রশাম আমি করিয়া বিধানে। বলিলাম ভগবন্ নগ্রামি চরপে।। পরাৎপর তৃমি দেব সবার প্রধান। তোমার চরণে করি নিয়ত প্রণাম 🥫 সবাব ঈশ্বর তৃমি পর হতে পর। ৰহ্নিত্ৰয় ক্ষপী তুমি যজের ঈশ্বর।। ভোগা হতে চতুর্বর্ণ হয়েছে সূত্রন। কমল পত্র সম মুগল নয়ন। জগৎ ব্যাপিয়া ভূমি কর অবস্থান। কেবা জানে তব তত্ত্ব ন্ধহে মতিমান। ফেদিক ফির'ই আমি ওহে ভাগান সেই দিকে তব রূপ করি দর্শন। তোমা ভিন্ন কিছু নাই দেখিখারে পাই। গ্রোমার চরণে নতি করিগো গোঁসাই।। আমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রহা। পরিতৃষ্ট হয়ে কিভূ কহেন তখন।। প্রসঙ্গ ইয়েছি আমি তোমার উপরে। বর সহ যাহা হয় কাসনা অন্তরে। এতেক বচন আমি করিয়া শ্রাবণ। বিনয় করিয়া তারে কহিনু ভখন। ওন খন ভগবন্ নিবেদি ভোমারে। কিবাপে ইইব মুক্ত বলহ আমারে । আমার পাপ কিরুপে হবে বিমোচন। কুপা করি কহ তাহা ওহে ভগকন্।। ছোমা বিনা এই পাপে কে তারিতে পারে। ব্রন্মহত্যা পাপ মোর ঘিরেছে শরীরে । ইইয়াছে অপবিত্র মম কলেবর। কিরুদে পবিত **হব কহ গদাধ**র ।। আমার এড়েক বাক্য করিয়া প্রবর্ণ ৷ মধুর বচনে বিষ্ণু কছেন তখন । ব্রুক্ত হত্যা উগ্রপাপ হয় অতিশয়। যাতনা গায়ক ইহা জানিবে নিশ্চয়।। এই হেডু মনে মনে পাপের চিগুন। কভু না করিবে জ্ঞান ওহে মহান্মন্।।

ভক্তিমান হলে তুমি আমার গোচরে। পরিত্রাণ হেডু ভিক্ষা করিছ সাদধে । এই হেতৃ বলি শুন ওহে পঞ্চান্দ। ব্রহ্মচর্য্যা আচরণ করহ সাধন।। তাহা হলে পাপনাপ হইবে ভোমার। আমার বচন সতা ওরে খণাধরে 🕩 এক বলি অন্তর্হিত হন ন্মরায়ণ। লক্ষ্মীসহ নিজস্থানে করেন গমন।। ব্রহ্মহত্যা পাপে আমি হইয়া কাতর : নানাতীর্থ-পর্য্যটন করি নিরন্তর। প্রথমতঃ কামরূপে করিনু গমন ৷ প্রভাস তীর্থেতে পরে করি পর্যটিন।। নানা স্থানে এইন্নাপে বিচরণ করি। স্থান নাহি পাই কিন্তু জানিবে সুন্দরী।। লজ্জিত হইয়া পরে আপন অন্তরে। অনুতাপ করি কত কি কব তোমারে।। অকস্মাতে হৃদে হয় বৃদ্ধির উদয়। পদ্ধর তীর্থেতে যাব যথা পাপক্ষয়। মনে মনে এইরূপ করিয়া চিস্তন। সেই স্থানে কবিলাম্ব কবিনু গমন।। উদ্যান শোভিছে তথা অতি মনোহর। রূল ফুলে জবনত কত তরুবর।। স্থানে স্থানে মৃতা পক্ষী করে বিচরণ। প্রবেশি তথায় হই আন<del>দে</del> মগন।। যেই জন এই স্থানে আগমন করে। নাহি থাকে কভু পাপ তাহার শরীরে। সেই স্থানে ব্রতবিধি করি অনুষ্ঠান। কানীধ্যমে ভার পর করিনু প্রস্থান। নয়ন মৃদিয়া তথা একান্ত অন্তরে। ভগবানে শ্বরি সদা ভক্তির ভরে ॥ আমার পরম ভক্তি করি দরশন। পুনরায় ব্রহ্মা আদি আবির্ভুত হন।। প্রত্যক্ষ আসিয়া মোরে কহে পদ্মযোনি। আরাধনা করিতেছ ওছে শূলপাণি ।।

তোমার ভকতি আমি করি দর্শন পর্ম সঙ্গষ্ট হরে করি আগমন। যথায়থ ব্রতী হয়ে ডজনা করিলে। আবির্ভূত হই আমি ডাহার গোচরে।। কায়মনে মম সেবা করিতেছ তুমি। সেই হেতৃ পরিতৃষ্ট হইয়াছি আমি।। অত্যুত্তম বর তোমা করিব প্রদান। গ্রহণ করহ তাহা ওহে মতিমান।। এতেক বচন তার করিয়া প্রবণ। কহিলাম শুন শুন ওহে পথাসন।। জগতের কর্ত্তা তুমি জগতের যোনি। তোমা হতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যে জানি।। প্রত্যক্ষে তোমারে আমি করিনু দর্শন: ইহাপেক্ষা কিবা বর ওহে ভগবান। করুণা ষদ্যপি হয় আমরে উপরে। এইবর দেহ প্রভূ কৃপাদৃষ্টি করে।। ব্ৰহ্মহত্যা পাপ মম হোক বিনাশন পবিত্র হউক দেহ ওচে ভগবান।। আমার বচন শুনি দেব পয়যোনি কহিলেন বলি শুন গুহে শূলপাণি।। যে তীর্থে বসিয়া তপ করিছ সাধন। এখানে কপাল তব হয়েছে পতন । যে কপাল তব হস্তে ছিল বিরাজিত। এইখানে সে কপাল হয়েছে গতিত।। কপাল মোচন নাম এজন্য ইইল। এইস্থান পৃণ্যপ্রদ সকলে জানিল।। ইহার সমান স্থান আর কোথা নাই। প্রসিদ্ধ হইবে ইহা কহি তব ঠাঁই।। যেই ব্যক্তি এই স্থানে করি আগমন। তোমারে ভক্তি ভরে করিবে দর্শন।। যদি হয় মহাপাপী সেই নরাধম। ভথাপি পাতক ভার হবে বিমোচন।। পবিত্র হইয়া সেই জগৎ সংসারে। নালা সুখ ভোগ সলা করিবে অস্তরে।।

পঞ্চক্রেশ্প পরিমিত এই স্থান হয়। পরম পবিত্র তীর্থ জানিবে নিক্ষয় ।। এই তীর্থ মধ্য দিয়া জাপ্রুণী সুন্দরী : গমন করিবে ভান ওহে ত্রিপুরারি।। সকৰ্বদেৰ সহ আমি মিলিত ইইয়ে। এখানে করিব বাস সামন্দ হাদয়ে।। শারাণদী নামে খ্যাত এস্থান হইবে। য়েই জন এইখানে পরাণ ত্যক্তিবে। ব্রদ্রত পভিবে তারা নাহিক সংশয়। আমার বচন মিথ্যা কড় নাহি হয় ।। পূজা ভাগ হোম আদি করিলে সাধন। অন্ত হুইবে ফল আর্মীর বচন। বলিব অধিক কিবা ওঙ্গু মহামতি। ইহার প্রসাদে হারে নিবর্ষণ মুকতি। জতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ। এই স্থানে ভার্যাসহ থকে পঞ্চানন।। যাবত পাতক তন হল বিনাশন। ব্রথাহত্যা পাপ তার নাহিক এখন।। বিধির তাদুশ বাকা শুনিয়া তথনি। বিনয় বারনে করে ওয়ে পদ্মযোগি 🕦 নিবেদন করি এক ডোমার সন্দ ফ্যুপি প্রসন্ধ তুমি ওহে পথাসন । ষত তীর্থ ধরাধামে করে অবস্থিতি। সবার প্রধান ইহা হউক সম্প্রতি।। বিকৃষ্ণহ মেন ভামি সদা সহর্বকণ। এই হ্রানে বাস করি ওহে ভগকন্।, কিবা দেব কিবা দৈতা গন্ধবৰ্ণ বিমন্ত। উত্তগ পর গ জাদি ফকাদি নিকর।। সকলের বরপ্রদ আমি যেন ইই। এই মাত্র ভিক্স মম জানিবে গোঁসাই। আমি ভিন্ন অন্য কেহু যেন এই স্থাদে। বরপ্রদ নাহি হয় জানিকেক মনে।। আখার এতেক বাকা করিয়া শ্রকা মিষ্টভাবে কহে মেরে **পেব প**থাসন।

याचा यादा अञ्च अत्न कविद्रल कीर्द्रन । ভাবশ্য সে সৰ হবে সম্পূৰ্ণ পূরণ।। নাধায়ণ বশীভূত রহিবে তেমার . এই স্থানে সদা রূবে ওচ্ছে গুৰাধার।। সকতিৰ্থ হতে শ্ৰেষ্ঠ এই তীৰ্থ হৰে। অন্তরের বাঞ্জায়ত একানে পুরিবে . আশ্বারে এতক কক্যে বলিয়া তথন। অবিলম্বে অন্তর্হিত হন পর্যাসন।। ভারপর মহাসূধে অতীব যতনে। ধারাণসী পরী আমি ক্রিয়া বিধানে। দিবানিশি ভোমা সহ করি অবস্থান। এই স্থানে পাপীণণে কবি পরিত্রাণ। সকলি বিশিত আছ ভুমি সুলোচনে। ওবে ক্ষেম যাও ছুলি জ্বাপনার মনে 🕡 এসৰ বৃত্তান্ত পুরের্ব করেছে শ্রবণ স্থারণ কারণে পুনঃ করিনু বর্ণন 👍 কত কট্ট দভিয়াছি গুনিলে প্রবণে। বলিব কিবা অধিক তোমার স্পলে 🕡 সত্য খটে ইই আমি জগত ঈশ্ব । লিপ্ত হুই ওবু গালে খ্যাতচরাচর।। ব্ৰহ্ম হত্ত্য পাল হেতু যত কষ্ট পাই। কহিলাম সবিস্তাপ এবে ৩ব ঠাই।। পাপের নিকটে কারো নাইক নিতার। যেমন করম যোগ্য শান্তি আছে ভার 📊 খলিব কিবা পাদিক ওগো প্রিয়তমে। জিল্লাসিয়াছিলে যাহা শুনিন্সে শ্রবণে 🥫 এখন বাসনা কিবা করহ বর্ণন। জিঙ্গাসিবে যাহা ডাহা ৰলিব এখন।। এত বলি বিধিসূত যুক্ত ঋষিগণে। কহিলেন তম শুন কহি সবা স্থানে।। এইরাপ নানা কথা কহি পঞ্চানন। মৌন ভাবে উমা সহ করেন গমল। **অপূৰ্ব্ব আখ্যান এই কহিনু সবারে**। ভূমিকে পাতক মাশ শাস্ত্রের বিচার।।



## নারায়ণ ও গালব ঋষির কথা

পুনরায় ঋষিগণ মধুর বচনে। মধুভালে জিজ্ঞানেন বিধির নন্দনে।। ভারপর কি করিল ভগবতী সতী। পুনরায় কিবা কহে দেব গশুপতি 🔢 সেই সব প্রকাশিয়া করহ বর্ণন শুনিবারে সবে হাদে করি আকিঞ্চন।। এতেক বচন শুনি বিধির জনর। কহিলেন শুন শুন ওয়ে খয়িচয়।। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে দেবী ভগবতী ৷ ন্ডন ন্তন নিবেদন ওহে পশুপত্তি।। ইতি পুরের্ব ভূমি দেব করিলে বর্ণন। বিষ্ণুর সহিতে তুমি থাক সর্বক্ষণ।। ইহার কারণ কিবা বলহ আমারে। কেন এত প্রিয় বিষ্ণু জগত সংসারে।। তাঁহার মাহাম্যু কিবা করহ বর্ণন। এত গুনি হাস্য করি কহে পঞ্চামন।। শুনি দেবী মনোময়ি বচন আমার। বিষ্ণু হতে হইয়াছে জগত সংসার।। বিষ্ণু মায়াৰশে মুগ্ধ হয়ে জীবগণ। অহর্নিশি ভগবন্ধে হতেছে বন্ধন।। পরম বৈষ্ণবী ভূমি ওগো সুলোচনে। বলিব কিবা অধিক তোমার সদনে।। ক্ষিতিরা**প তেজোরাপ বায়ুরূপ** তিনি। আকাশ স্বরূপ তিনি ওগো কাত্যায়নী।। সকল ভূতের **আত্মা সেই** নারায়ণ। পেই দেব অন্তর্যামি জানে সর্বর্জন।।

ভূলোক করিয়া আদি যত লোক আছে। সকলি ভগায় দেবী কহি তব কাছে। বিষুণতে আমাতে ভেদ কিছু মাত্র নাই। যেমন আমারে হের তথা সে গোঁসাই।। তাঁহার অসাধ্য কিবা জগন্ত ভিতরে , ভিনি বিনা কোন জন ভঝপারে ডরে।। যাগ যজ প্রতিষ্ঠিত স্কলি তাঁহায়। কহিনু নিগুঢ় তত্ত্ব পাবর্মতী তোমায়।। তাঁহা হতে সর্ব্বশস্ত্র হয় উৎপাদন। তাঁহা হতে যুচে বত ভবের বন্ধন।। পশুপক্ষী সৰ্প আদি যত জীবলণ : বৈশ্ববী মায়াতে সব লভেছে জনম।। বলিব কিবা অধিক তোমার গোচরে। বলি এক উপাখ্যান গুনহ্ সাদরে।। তাহলে মাহারা তার জানিবে সৃন্দরী। ষ্মগতির গতি সেই ডবের কাণ্ডারী।। পরম ধার্ম্মিক ঋষি বিষ্ণু পরায়ণ। বিষ্ণু ভিন্ন কোন দিকে নাহি ছিল মন।। একদা ৰসিয়া ঋষি আছেন আসনে। হাদিমাঝে সদা জগ করে বিষ্ণু ধনে । দেহের তেন্ডেতে দিক সমুজ্জ্বল হয়। চারিদিকে বসি আছে যত মুনিচয়। নানাবিধ ধর্ম্ম কথা হয় আলাপন। আনদে সহার হৃদি হয় নিমগন 🖂 হেন কাজে কলরব পশিল শ্রবণে ধূলিরাশি আচ্ছাদিত করিল গগনে। চমকিত হয়ে সবে করে নিরীক্ষণ দেখিতে দেখিতে ক্রমে হয় দরশন।। তথাকার নরপতি সেনাগণ সনে। আসিয়াছে বনমাঝে মৃগয়া কারণে।। মৃণয়া করিয়া যবে করিবে প্রমন। দূর হতে তপোবন হয় দরশন।। তপোবন হেরি মনে আনন্দ জন্মিল . মুনিপদে প্রণমিতে বাসনা করিল ।

বথাবিধি ঋষিপদ করিয়া বন্দন। পরেতে আপন বাসে করিবে গমন।। ক্রমে ক্রমে দলবল সয়ে নরপতি। আবাস নিকটে সবে আসি শীয়গতি।। সময়ে হয়ত বৃষ্টি অবনী উপরে শাসন করিতে তুমি দুরাত্মা নিকরে । জিজ্ঞানে এই রূপে শ্ববি মহাত্মন্। थनिया बा<del>खा करह ७८१ ७ गवन</del> ।। আপনার আশীবর্বাদ ধরি শিরোপরে। কোখা সব অমঙ্গল চলি থার দূরে।। তোমার প্রসাদে ঋষি সকলি কৃশল গভিতেছি পদে পদে অভি সুখঙ্গল 🔢 মৃগরা কারদে আসি গহন কাননে। ফিব্নিয়া যেতেছি এবে আপন ভবনে।। তোমার চরণ পদ্ম করিতে দর্শন। গৃহ্বের ভিতরে ভাই করি আগমন। কৃতার্থ হইনু এবে হেরিয়া ভোমারে . আশীবর্গদ কর প্রভূ হাইব জাগাবে।। এতেক বচন শুনি ঋষি মহান্মন্। কহিলেন নৃপবর গুনহ বচন।। দয়া করে অসিঞ্জাহু আমার আগারে। রাজ্যের ঈশ্বর ভূমি খ্যাত চরাচরে তোসার গুণেতে মোরা করি অবস্থিতি : বীকার কর আতিথ্য ওছে নরপতি।। বনমাঝে অতি কণ্ট হয়েছে তোমাব। বিশ্রাম করিয়া ফর শান্তি পরিহার।। পরম সম্ভুষ্ট আমি হইব তাহাতে। বলিব কিবা অধিক ডোমার সাক্ষাতে।। এতেক বচন গুনি নৃপত্তি ডখন। এইরাপে মনে মনে করেন চিস্তন।। ক্ষরির আদেশ লক্ষ্ণি বনি চলে হাই নিশ্চয় কুপিত হবে ঠাকুর গোঁসাই।। এত ভাবি করিলেন আতিথ্য স্বীকার। রহি**লেন সৈন্যসহ গৃহের মাঝা**র।।

মনে ভাবে কিবা রূপ ভোজন করা । রাজার উচিত ফ্রব্য কোথায় পাইব।। মনে মনে এই রূপ করিয়া চিন্তন। হৃদিমাঝে নারায়ণে করেন স্মরণ। বলে কোধা দয়াময় রক্ষহ আমারে। তেয়ো বিনা কোনছন নিপদেতে তারে।। ভোমা বিনা নাই জানি অন্য কোন জন। কোথা হরি রক্ষা কর শ্রীমধুসুদন,। নিমন্ত্রণ করিলাম রাজ্যের ঈশ্বরে। অতিথি সংকার এবে করি কি প্রকারে।। উপায় নাহিক কিছু করি দর<del>শ</del>ন i ব্ৰুকা কর দয়াময় কোথা ভগবন।। অকিখন আমি অতি কিছুমাত্র নাই এই হেন্ডু নিবেদন করিগো গোঁসাই।। অতিথি সেবার দ্রক্য করি আহরণ। আমারে অর্পণ কর ওহে ভগবন্।। যেই তরু হন্ত দ্বারা করিব স্পর্শন। কতা তৃণ কিন্তা যাহার স্পর্শন এখন।। দর্শন করিব যাহা আপন নয়নে। আঃস্থাপী সেই সব হউক এক্ষণে চকা চুষ্য লেহ্য পেয় এ চারি প্রকার। আহারীম হোক তাহা ওহে গুণাধার।। মনে মনে যাহা আমি করিব চিন্তন। স্তবহার্য্য স্বব্য তাহা হউক এক্ষণ।। আমার প্রার্থনা প্রভূ করহ পূরণ। তোমার চরপে আমি করিগো বন্দন।। বৰিন স্তবেতে তৃষ্ট হয়ে জগৎ পতি তাঁহার উদ্ধার হেডু করিকেন মতি।। আবির্ভূত হন জাসি দেখিতে দেখিতে। বীয় রাপ দেখালেন খবির সাক্ষাতে।। প্রসন্ধ বদ**নে প**রে কহেন তথন। যবি ওহে শুন শুন আমার বচন।। অভিমত বর লহ আমার গোচরে। যাহা তব বাখা হয় বল ত্বরা করে।।



वैशं नाम बांश पूर्णि करिएक विदान प्राकृष्टि कथन भारत बहुद प्रकृत्यन :

ধ্যানেতে মগন ছিল ঋষি মহাত্মন । এই কথা গুনি নেত্র করে উন্মীলন।। **দেখে অথ্যে বিরাজিত বন মালা**ধারী। শহা চক্র গদাধর ভবের কাণ্ডারী।। গরুড়উপরে প্রভু করি আরোহণ। পুরোভাগে উপনীত প্রসন্ন বদন।। সহস্র আদিডা সম বরণ তাঁহার। হেরিদেন ঋষিবর অদ্ধৃত ব্যাপার।। কত যে ব্রহ্মাণ্ড শোডা প্রভুর শরীরে। কত ব্রহ্মা চন্দ্র আদি তাহে শোভা ধরে।। এই সূব নির্ম্বিয়া ঋষি মহাত্মন্ ( কহে বিনয় বচনে ওঠে ভগবন্।. বরদ বদ্যপি হও অধীন উপরে। এই ডিক্ষা দেহ নাথ কহি যে তোমারে।। বাহনাদি সহ এই এসেছে নৃপতি আডিথ্য করিতে সবে করিয়াহি মতি।। ডোমার বাসনা পূর্ণ হবে মহাত্মন্। আমার বচন এবে করহ শ্রবণ।। এই যে অপুষর্ব মণি দিনু হে তোমারে । গ্রহন করহ ইহা অজীব সাদরে। ইহা লয়ে যাহা তুমি করিবে চিগুন। তাহাই তখন পাবে ওহে মহাত্মন্।। চিন্তামণি মণি এই লইয়া যতনে। মলের যাসনা পূর্ণ করহ বিধানে।। অনম্ভর শ্বয়িবর মণি লয়ে করে : **এইক্রপ বিবেচনা করিল অন্তরে** । লক্ষ লক্ষ গৃহ এবে হউক সঞ্জন। হিমাসয় সম উচ্চ অতি বিমোহন।। সুধা ধবনিত হবে সে সব আগার। বাসযোগ্য হবে উহা যতেক রাঞ্চার।। মনে মনে এত চিস্তা ঋষি মহান্মন্। আপন করেতে মণি করিল স্পর্লন।। বাসনা মত অমনি আগার হইল। পরম শোভায় সব শোভিত্তে লাগিল।।

ঋষিণর পুনরায় করেন চিন্তন। অপ্রমে যে সব গৃহ হয়েছে সৃক্তন . চারিদিকে তার হোক প্রাচীর বিস্তার উদ্যান হউক এক অতি শোভাধার।। যেমন এসব চিন্তা করে ঋষিবর। অমনি হইল তাহার আশ্রম ভিতর।। ফুল পুষ্পযুত তরু জনমিল কত। তপোবন হলো কিবা বাগানে শোভিত।। নানাবিধ পক্ষীগণ বসি ভক্তপরে কলনাদ করে কিবা সুমধুর স্বরে . তারপর মনে চিন্তা করে ঋষিবর। অশ্বপজশালা হোক বাটির ভিতর।। অমনি ইইল তাহা কেবা সংখ্যা করে। হেরিলে যে সব শোভা জন মন হরে।। অশ্বশালা হস্তিশালা গোশালাদি করি। সমস্ত শোভিত হঙ্গো বাটির ভিতরি।। খাদ্যদ্রব্য তার পর হইল সৃজন। চবর্বা চুষ্য লেহ্য পেয় কে করে গণন।। এইরূপে নানা হ্রব্য প্রস্তুত করিয়ে। नृপপাশে याग्र भूनि হরিব ऋष्ट्य ।। কহিলেন তন তন ওহে নরগতি। তোমার নিকটে আমি করিগো মিনতি । সন্তলে আপনি এবে কর আগমন কুপা করি আহারীয় করহ গ্রহণ।। কিঞ্চি ম্মাত্র আয়োজন করিয়াছি আমি। কুপাকরি লহ ভাহা গুহে নৃপমণি।। ঋবির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। আশ্রম ভিতরে নূপ বসিন্স তখন।। অস্তর ভিতবে রাজা করিয়া গমন। বিশ্বরে স্তিমিত হন করি দরশন।। হেন অট্টালিকা নাহি নয়নে নেহারে। হেন শোভা নাহি কিন্তু তাঁহার আগারে।। নৰপতি এই সব কবি দবশন। সবিক্ষয়ে মনে মনে করেন ছিন্তন।।

কিরাপে হলো এসব মুনির আশ্রমে হেন শোভা কড় নাহি হেরেছি নয়নে । বিশ্ময়ে আকুল রাজা ইইয়া তখন ঋবিদত্ত প্রব্য আদি করেন ভোজন ।। অপূর্ব্ব পদার্থ সব করিয়া ভোজন। মনে মনে পুলকিত নুপতি গুখন পরিডোষ রূপে দ্রব্য ভোজন করিয়ে। আশ্চর্য্য মানিল সবে বিশ্মিত হুদয়ে! এইক্রপে ভোজনাদি ব্লে সমাপন। নুপপাশে ঋষিবর আসিয়া তখন।। কহিলেন শুন শুন ওহে মহোদয় পথশ্রমে ক্লান্ত অতি হয়েছে নিশ্চয় অভএব মম বাক্য করহ শ্রবণ। বিশ্রাম আগারে এবে করহ গমন। দাসীগণ দিব আমি ভশ্রুষার তরে। এত বলি শশি লৃয়ে হরিব অন্তরে।। যেমন রাজার পার্মে করেন স্থাপন। অমনি জন্মিল দাসী কে করে গণন।। অতি রূপৰতী সবে সূচারুহাসিনী। অলঙ্কার শোভে অঙ্গে মধুবভাষিণী । ইহা ডিন্ন কত ভৃত্য জন্মিল তথন। নর্ব্ব কী পার্কী কত লভিল জনম।। জনম ধরিয়া সবে অতীব ষড়নে বাঞ্জার হাদয় হয় বিস্ময়ে মণুন।। মনে মনে নানা চিন্তা করে নরপতি কিরুপে জিখ্মল এত মুনির শক্তি। তপস্যা বলেতে কিবা হতেছে সকল। কিছুই বৃঝিতে নারী অপ্তর বিকল। মণির প্রভাবে কিবা হতেছে সৃজন বুঝিবারে কিছু নাহি হতেছি সঞ্চয়।। এইর্রূপে চিম্ভাকুল হইয়া রাজন। দিবাভাগ মনসূধে করেন যাগন । দেখিতে দেখিতে নিশা হলো উপস্থিত। দাৰুণা তম্সী আসি হলো উপনীত।।

মনির প্রভাবে জ্যোৎশ্লা অপুরর্ব ইইল

দিবাসম নিশাকাল প্রকাশ পাইল।।

নির্দিষ্ট ইইল ঘর সকলের জরে।
প্রত্যেকে ধহিব সুমে এক এক ঘরে।
প্রত্যেক পর্য্যক্ষাপরি করিনে শয়ন।
দাস দাসী কাছে রবে এক একজন।
এরূপ নিয়মে সব চলিল আগারে
শয়ন করিল সবে পর্যান্ত উপরে।

যুবতীরা সেবা সবে করিতে লাগিল।
পরম সুথেতে সবে নির্দিত ইইল।।
পরম সুথেতে নিশা করুয়ে যাপন
হরির কৃপায় মান্ত এসব ঘটন।
অতএব কি বলিব শাক্তিী জোমারে
গতি কহি হরি বিনা এতব সংসারে



#### নৃপতিসহ গালৰ ঋষির ফুদ্ধ

বলিছেন শাস্ত্ৰকথা দেব শ্লপাণি।
আনন্দে প্ৰবণ করে দেবী ত্রিনয়নী।।
অপুবর্ব কাহিনী শুনি দেবী কাত্যায়নী
কহিলেন নিবেদন করি শুলপাণি।
অপুবর্ব ঘটনা আছ করিনু প্রবণ।
কিবা ঘটে তারপর কহ ভণবন্।।
প্রভাতে উঠিয়া রাজা কি কাজ করিল
মণিজাত অট্টালিকা কোথায় রহিল।।
সেই সব বিস্তারিয়া করহ কর্মন
অনিবারে আমি প্রভু করি আকিঞ্চন।
এতেক বচন শুনি দেব পশুপতি।
কহিলেন শুন শুন ওলো হৈমবতী।।

রজনী প্রভাত হলে অবনী রাজন। নিদ্রাভঙ্গে গাব্রোখিত হলেন তখন।। বলবাহনাদি সবে জাগ্রত হুইল। নিত্যক্রিয়া য**থা** বিধি সবে সমাপিল ৷ গাত্রোত্থান কবি রাজ্য করেন দর্শন কোথা অট্রালিকা কিন্তা কোথায় কানন । বসন ভূষণ আদি কিছু মাত্র নাই। আশ্রম পুরের্বর মত দেখিবারে প্রাই। রাজ্য তাহা দেখি মনে করেন চিস্তন কোথা পেল এই সব না বৃদ্ধি এখন।। যেমন আশ্রম পূর্বের দেখেছি নয়নে। অবিকল সেই রূপ হেরেছি এক্ষণে।। বৃঝিতেছি অনুমানে মণির কারণ। যতেক অজুত কার্য্য হয় সংঘটন । কল্পতকু সম মণি নাহিক সংশয় যেরূপে গারিব মণি লইব নিশ্চর। যাচিএর করিলে মণি দিবে তপোধন অনুমানে বুঝি তাহা না হবে কথন । হরণ করিব মণি যেন্দ্রণে পরিব। মণি নাহি লয়ে কড় গুহেতে ফিরিব। মনে মনে এই রূপ করিয়া চিস্তন : মূনির নিকটে করি বিদায় গ্রহণ।। রাজার আদেশ পেয়ে অমাত্য প্রবর আসি উপনীত হন মুনির গোচর।। প্রণাম করিয়া পরে মুনির চরণে কহিলেন শুন শুন কহি তব স্থানে।। মন্ত্রীর এতেক বাক্য কবিয়া শ্রবণ ঞ্ছ হয়ে মুনিবর কচেন তখন।। মন্ত্রী কহ একি কথা বুঝিবারে নারি। স্থির করিয়াছে বুঝি অন্তরে বিচারি।। প্রসিদ্ধি আছয়ে ভূমে শান্তের বচন। ব্রা**ন্মাণে**রা প্রতিগ্র**হ** করিবে গ্রহণ।। রাজ্ঞারা করিবে দান বিদিত সকলো। একপ বচন আজি বলিছ কি বলে ।

তব প্রভূ সবাকার হয়ে নরপতি . কি রাপে কহেন হেন ওহে মহামতি । যাচিএর করেন তিনি কিসের কারণ। বল দেখি মন্ত্রীকর স্বরূপ বচন।। এখন বৃদ্ধিনু আমি আপন অস্তরে। ত্তব রাজা অপদার্থ এতব সংসারে।। যাহ যাহ শীঘ্ৰ যাহ ওহে মন্ত্ৰীবৰ। অবিলম্থে যাও ফিরি নৃপতি গোচর।। তাঁব পাশে বল গিয়ে জায়ার বচন ভাল কভু নহে তাঁর হেন আচরণ পুনন্চ করিলে হেন মন্দ ব্যবহার। আমি দিব প্রতিফল উচিত ইহার।। এতেক বলিয়া ঋষি মন্ত্রীর গোচরে। বিদায় করিয়া দিয়া যান ক্রোথ ভরে।। ঋষির এতেক বাকা শুনি মন্ত্রীবর। অবিলম্বে চলি আসে নৃপতি গোচর । ভাঁহার নিকটে সৰ করে নিবেদন। গুনিয়া <mark>নৃপতি হন ব্লোবে নিমগন।।</mark> ক্রোধভরে সৈন্যাধ্যক্ষে করিয়া আহ্বান। কহিলেন গুৰু গুৰু গুহু মতিমান। । অবিলম্ভে যাহ চলি আশ্রম ভিতরে। হরণ কর সকলে সেই মণিবরে।। অবিলম্বে সেই মণি করিয়া হরণ। শীব্র আমার পাশে কর আগমন। রাজার এতেক বাক্য <del>খনি সেনাপতি</del>। আশ্রম ভিতরে চলে অতি ক্রতগতি।। সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া তখন। পশিল আশ্রম মধ্যে মণির কারণ । অগ্নিহোত্র গৃহে গিয়া দেখে তারপরে। চিন্তামণি মণি তথা আছে আলো করে।। সেই তেজ কার সাধ্য করে দরশন। করিতে লাগিল যেন জগত দহন।। দেখিতে দেখিতে শুন আশ্চর্য্য ঘটন। মূপ হতে কত যোদ্ধা লডিল জনম।।

অস্ত্র শস্ত্র কত শোভে ভাহাদের করে। তেজের ছটার সবে দিক আলো করে । সঙ্গে সঙ্গে কত রথ হয় শোভমান। কত অৰ্থ কড গক্ষ কে করে সন্ধান। শেভিছে কড পতাকা রথের উপরে কত আসি শোভা পায় সেনাগণ করে মহাবল পরাক্রয় ধরে সবজন রণপটু ভারা সবে অমিত-বিক্রম । মণি হতে যারা হারা পশ্চিত জনম। সবে নানা অন্ত্র করে করয়ে ধারণ। জনম ধরিয়া সবে অতি রোষ ভরে। রাজ্ঞদৈন্য সহ ক্রেমে মাতিল সমরে । ধনুকেতে খন খন দিতেছে ট্রার। ভীষণ ভীষণ শর ক্ষেপে গুনিবার .. অশ্বণণে অশ্বনণে মহাযুদ্ধ হয়। পড়ে গভে যুদ্ধ ঘটে বর্ণিবার নয়।। তুমুল সংগ্ৰাম ঘটে অতি বিভীষণ। গুনিলে *ক্*দয় কাঁপে অতি ঘন ঘন।। রাজার যতেও সৈন্য ক্রমে পড়ে: পড়ি ব্যায় রণমাঝে শমন আগারে নুপতির সেনাপতি হইল পতন। নরপত্তি ভাহা <del>খ</del>নি রোমে নিমগন।। রথ আরোহণ করি অভি রোষভরে। সৈন্যগণ সহ নি<del>জে</del> আসেন সমরে। অবিক্সেরণ মাঝে করি আগমন। বি<del>পক্ষ সৈন্</del>যের মহ আরম্ভিগ রগ। . মণিজ সৈন্যরা ভাহা দেখি রোদভরে। রাজার সহিতে ফুদ্ধ ত্বরা করি করে।। শূল মারে শেল মারে মারয়ে শব্দতি। অসি ক্ষেপ করে সবে শতি ফ্রন্ডগতি।। পট্টিশ তোমর মারে অডি ঘন ধন ক্রবন্ধ উঠিছে কত কে করে গণদ। এইরাপে মহাযুদ্ধ করে রোষভরে। রাজার যতেক সৈন্য পড়িল সমরে

এরূপে দুর্গতি পায় সেই নরপতি সংবাদ খটিল ক্রয়ে সর্ব্ব বসুমতী।। হেতৃ ও প্রহেতৃ নামে দৈত্য দুইজন : রাজার শ্বণ্ডর ছিল অমিত বিক্রম । রাজার দৃগতি কথা শুনিয়া শ্রবণে। দ্রুতগতি আ**সে তা**রা সমর কারণে।। পঞ্চদশ সেনাপতি সহিতে দেহার মহাবল ধরে সবে গুণের আধার . অক্টোহিণী সেনা সঙ্গে প্রত্যেকের হয়। সমরে দুর্মদ সবে অতীব দৃহর্দ্রয় । ধরণী কাঁপায়ে সবে করি আগমন ! মণিজ সৈনোর সহ আরম্ভিল রণ। পরস্পরে মারে সব অতি দ্রুতক্তরে। রণভূমে পড়ি সব যায় যমপুরে : ক্রুমে ক্রুমে দৈত্য সৈন্য হয় নিপতন জয়ধ্বনি করে যত দ্রে মণিভবন। ক্রমেতে পড়িল সবে সমব অঙ্গনে দৈকাপণ গোল সবে শমন ভবনে।। যুদ্ধ হয় এইরূপে অতি ভয়ঙ্কর হেন কালে যুদ্ধে আনে তাপস প্রবর । সহসা সংগ্রাম খ্যমি করি দর্শন ভয়েতে ব্যাকুরে হন বিস্ময়ে মগন মনে মনে বৃঞ্জিলেন সেই মহামতি। মণির কারণ যুদ্ধ করিছে নুপতি।। ধানিযোগে ভাবে হরি হাদয় মাঝারে শ্রীহরি জানিল তাহা আপন অন্ত্যর । পীতবাস পরিধান করিয়া তখন। আবির্ভুত হন হরি চিম্বামণি ধন।, মণি হতে প্রকাশিত হুইয়া তথন। খ্যবি**রে সম্বোধি কন মধুর বচন** ৮ ত্তন ত্তন মূদিবর বচন আহার। করিব কি কাজ ডব বল গুণাধার।। এতেক বচন গুনি তাপস-প্রবর্ কহিলেন শুন প্রভু তুমি গদাধর।

নুপতি দৌরাঘ্য করে আমার উপরে ইহার উপায় প্রভু কর কৃপা করে 🕡 এতেক ৰচন গুনি জীমধুসূদন। তথাস্ত্র বলিয়া চক্র করেন গ্রহণ 🥫 ঘুবিতে ঘুরিতে চক্র করিল গমন। রাভার মন্তক গিগ্রা করিল ছেদন।। নুপতির অবশিষ্ট যত সৈন্য ছিল ভস্মীভূত হয়ে সূবে বমপুরে গেল।<sub>।</sub> এই রূপে সকলেরে করিয়া নিধন ঋষিরে দল্লোথি কহে দেব নারায়ণ।। ওন ওন মহাঋষি কচন আমার। ভক্তির আধার তুমি তলের আধার।। এই স্থানে কন্ড সৈন্য হলো নিপতন। ভীষণ সংগ্ৰাম হেথা ইইল ঘটন 🕔 পবিত্র হুইল স্থান জানিবে সংসারে। মহাপূণ্য এই স্থান অবনী মাঞারে । যঞ্জেশ্বর রূপে আমি ওহে মহামতি এই ছানে দিবানিশি করিব বসভি।। য়েইজন এই স্থানে করি আগমন। ভণ্ডি ভাবে শ্রাদ্ধ আর করিবে তর্পণ। স্থান আদি সমাধান যে জ্বন করিছে। অবহেলে সেইজন সংস্থার তান্ত্রিরে।। এই স্থানে যেইজন করি আগমন : ইত্রিয়ে অটল করি বিধানে সংযম 👍 তিন দিন উপকাস করিয়া যতনে। বসতি করিবে হেথা ডক্তিযুত মনে 🔢 তাহার পুণোর কথা কি বলিব আর . অনায়াসে তরে সেই ভব পারাবার ।। সেইজন অন্তকানে তাজিয়া জীবন। বিমানে চড়িয়া যায় অমর ভবন। **অঞ্চরারা সবে সেবা কর**য়ে **ডাহা**রে। দেবগণ সহ গিয়া রহে সুর**পু**রে।। বহুকাল পুণা ভোগ করিয়া তথায় মহত বংশেতে শেষে জনমে ধরায়।।

একাহারে থাকি যেই অতি ভক্তিভবে দ্বাদশ বর্ষ হেথা নিবসতি করে।। পুনৰ্জ্জন্ম নাহি তার ইইবে কখন। তবেশা ঘুচিবে তার ভবের বন্ধন :। निवर्शन शक्यी लाख स्मेरे प्रशंजन् । আন্তঞ্চালে যাবে চলি অমর ভবন। গমন করিবে সেই বৈকৃষ্ঠ আগারে। হুরিদাস হয়ে রবে হুনিষ ভস্তরে।। আরুরা এক কথা বলি ভদ ঝবিবর। মণি হতে জন্ম ছিল যার। বীরবর।। ধরাধায়ে হবে তারা প্রবল এপতি। ভূতলে রটিবে জান তাদের সুখ্যাতি।। ঋষিবর শুন শুন আমার বচন। পরম ভক্ত তৃমি অতি মহাবান্।। অন্তকলে স্থান পাবে আমার আগারে . অধিক বলিব কিবা ডোমার গোচরে।। এডবলি নারায়ণ হন ডিরোধান ধ্ববিবর মনে মনে মহানন্দ পান। এত বলি মহেশ্বর গিরিঞ্জা সভীরে। কছিলেন শুন প্রিয়ে কি বলি ভোমারে।। হরির মাহাত্ম্য বল ফি করি বর্ণন। যেই হরি সেই আমি হই পঞ্চানন। আমারে পুজিলে হয় হরির ফর্চনা। হরিরে অর্চিঙ্গে হর আমার সাধনা । যেই জন ভক্তি ভরে বরে অধ্যয়ন। অথবা একান্ত মলে করয়ে শ্রবণ।! পাতক ভাহার পেহে কড় নাহি রয়। সেজন ভক্ত মম পুণ্যের জালয়।। ধর্মাকথা মেইজন করারে শ্রবণ ৷ মহাপুণ্য হয় তার শান্তের বচন ,।





## ত্রিপুরাসূরের কহিনী

সমৎ ঝুমার ধদি এতেক কহিল। নৈমিষ কানন বাসী গুনিতে লাগিল। ঋষিগণ কহে পূনঃ সমত কৃষয়রে। শুন প্রভু নিবেদন করিন্যে তোমারে।। ত্রিপুরারি নাম ধরে দেব পঞ্চানন ভাহার কারণ কিবা করহ বর্গন। ত্রিপুর বৃত্তান্ত গুলি মনেতে বাসনা। রর্ণন করিয়া ভাহ' পুরাও কামনা। এতেক বচন ভনি বিধির ৰক্ষন কহিলেন শুন কিছু ওহে ঋষিণা। **म्चिला मानदेव युक्त मदर्व कार्टी इ**ग्न । দৈতাগণ হাব্রে তাহে ওহে ঋষ্চিয়। গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা করয়ে সাধন। বর্ষাকালে বর্ষাজ্ঞলে রহে সবর্বক্ষণ। শীতকালে জন্ম মধ্যে করি অবস্থান। ত্তপ আচরণ করে সেই মতিমান।। এইরূপ উপস্যাতে বহুকাল যায়। অস্থিমাত্র হলো সার ক্রমে ওন্ধকার। ভাহার দারুণ ভাপ করি দরশন। পিতামহ মনে মনে অতি তৃষ্ট হন।। আবির্ভূত হন আসি তাহাব গোচরে। বরিলেন ভন দৈত্য কহি যে তোমারে।। তোমার কঠোর তপ করি দরশন। পরম সম্বষ্ট আমি হয়েছি এখন । <del>ব্রন্থা</del>র এতেক ব্যক্য করিয়া শ্রন্থ। চরণ বন্দিয়া দৈত্য কহিল তথন।।

কুপা যদি হয়ে থাকে আমার উপরে। এই বর দেহ প্রভু নিবেদি তোমারে। মহাবল দেহ যেন করি গো ধারণ। অব্ধ্য সৰার ইই গুহে মহাপ্যন্ । জাফার বাসের জন্য দিব্য স্থান হয়। জায়র হটব জামি ওচে **মহোদর**া, দৈতোর এতেক খক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাবে কহে তাঁৱে দেব পথ্যস্ন । . ল্প গুন দৈতাবর ক্যন আমার। সব বৰ দিতে পাবি গুহে গুণাধার ।। অমন্ত্রত্ব কিন্তু নাহি করিব অর্পণ আর যথে চাহ তাহা পাবে মহাত্মন্।। এতেক শুনিয়া দৈতে। কহিল তখন। শুম শুম নিহেদন গুহে ভগবন্ । বলি তবে এক কথা ওনহ প্রবশ্ন। সেই বর সেহ গ্রন্ড্ কুপা বিতরগে।। তিন পুরী বিনির্মিয়া করিব খসডি। দিব্যপুরী হবে তাহা ওছে মহামতি।' একবাণে ভিন পুরী করি বিদারণ : আমারে মারিতে যেই হইবে সক্ষম।) ভাহার করেতে আমি শুজিব পবাণ -কুগাকরি এই বর দেহ ভগবান্। দৈত্যের এতেক বাদী করিয়া এবণ। পুলবিত হয়ে ব্ৰহ্মা কহেন তথন।। যা বলিলে হবে তাহ্য গুড়ে দৈন্তবর। মনেব কামনা পূর্ণ হইকে সম্বর।। এত বলি বর দিয়া দেব পদাসন। অফ্লিম্থে সেইস্থানে তিরোহিত হন।। দৈত্যরাজ ভারপর পূলকিত মনে। ত্রিপুরনগরী করে অকীব যতঞে।। শুন্যের উপর পুরী করিল সৃজন। প্রথমত লৌহুম্য অভি মনোর্ম । তার উর্দ্ধে শ্রৌপ্যময় করিল নগরী। ভদুর্দ্ধে নির্মিত হলো স্থাময়পুরী।।

এইরূপে তিনপুরী করিয়া নিম্মণি বীর নিজে স্বর্গপুরে করে অবস্থান। অন্য দৃই পূরে রাখে জন্য দৃইঞ্জনে। তিনজনে তিনস্থানে রহে ইউমনে। স্বর্গের সমান পুরী করিল গঠন। মনোরম কত দার করিল যোজন।। কত যে গবাক্ষ হলো কে গণিতে পারে সেইসৰ স্বৰ্গমন্ত জানিৰে অন্তৱে শীতের পবন যার হিল্লোলে হিল্লোলে গবাক্ষ সকল শেহেভ মৃকুতা প্রবালে। কত শত মণি শোভে গৃহের ভিতর। বিচিত্র কত বা সেথা অতি মনোহর।। পুরীমাঝে উপবন অতি মনোরম। বিকশিত পুলেশ সব হতেছে শোভন।। সকল ঋতুর পূজা সদা সর্ব্বক্ষণ। আলোকিত করি আছে কৃস্ম কানন।। ভন ভন রব করি ভ্রমর নিকর। 'বুরিয়া স্থুরিয়া ফায় পুতেপর গোচর।। ফুটিয়াছে শতদল সরোবয়োপর। হেরিলে দর্শক হয় হরিষ অন্তর।। শিখিণণ বৃক্ষোপরি করি আবোহণ . কেকারব করি হয় আনন্দে মগন।। এইরাপে পুরী করি দৈত্যের রাজন। আনন্দে করয়ে বাস সদা সর্কান্ষণ।। সেবা করে ভূত্যপণ বিহিত বিধানে। পরম সুখেতে রহে পুলকিত মনে।। দৈতারা<del>ত্</del>ব এইরূপে করি অবস্থিতি। দেবগণে উৎপীড়িত করে নিরববি।। স্বর্গধামে কভু কভু করিয়া গমন। দেবের ঐশ্বর্যা সব করয়ে হরণ।। দৌরাত্ম্য করিয়া কত দেকের আগারে . অনুচর সহ আছে আনন্দেডে ফিরে।। দেবগণ উৎপীডিত হইয়া তখন ব্রহ্মার নিকটে সবে করিল গমন।

মধুর বচনে কহে দেব পদ্মাসনে। প্রভূ নিকেদন করি তোমার সদনে।। দানব দৌরায়্যে মোরা তিন্ঠিবারে নারি। তাহার উপায় কর তুমি হে কাণ্ডারী।। এতেক বচন শুনি দেব পথাসন। বলিলেন ওন্তন ওহে দেবগণ দৈত্যনাম আমা হতে কভু নাহি হবে। দৈতা প্রবল হয় আমার প্রভাবে।। উপায় বলি ইহার করহ এবণ আমাৰ সহিতে চল শিবেব সদন উপায় করিবে সেই দেব শূলপাণি এত বলি মৌনভাব ধরে পদ্ময়েনি।। তারপর বিষ্ণু ছার দেব পদ্মাসন। সঙ্গে করে দেবগণে করিলে গমন। উপনীত হয়ে সবে কৈলাস শিখবে। প্রণাম করেন গিয়া দেব মহেশ্বরে।। ন্তব সবে ভক্তিভরে করেন তখন। ব্রিজোক ঈশ্বর প্রভু করিলো বন্দন।। বন্দনীয় সকলের তুমি মহামতি। তব বিক্রমের প্রভূ নাহিক অবধি।। যক্ষের ঈশ্বর তুমি ওহে পশুপতি। ভকত জনের হণ্ড একমাত্র গতি।ঃ বাস কর সর্ব্ধক্ষণ কৈলাস শিখরে। শনীধ্বজ্ঞ তুমি দেব নমামি তোমারে। বুয়োপরি সদা তুমি কর আরোহণ। দিক বন্ধ্র পরিধান ওছে পঞ্চামন । সূর্য্য **চন্দ্র দেবরাজ** বরুপ অনল। তার আরু **যত কেহ** দেবতা সকল .। জন্মিয়াছি ভোমা হতে নাহিক সংশয় তোমার কৃপায় হয় ভববন্ধ ক্ষয়।। সৃক্ষ্ম হতে সৃক্ষ্ম তৃমি পরম ঈশ্বর . মঙ্গল কারণ হেডু নাম যে শঙ্কর।। ভূমি দেব ধনুর্দ্ধর করি নমস্কার। তোঘার সমান নাহি এতিন সংসার

ভাইমুর্ব্যি খ্যাত ভব জগ ৎ সংসারে। ময়স্কার নমস্কার চরণ উপরে 🖰 কামান্সহারী ভূমি ওচে পঞ্চানন। ধৃক্জীট তোমার নাম ছানে সর্ব্বজন। ধ্যোপীৰ উশ্বয় ভূমি ওছে মহাস্মন্। ব্ৰুদ্ৰক্ৰপী ভূমি দেব বিখ্যাত ভূবন। ভোয়া হতে দেব দৈত্য হমেছে সৃজন। তুমি দেখ নীলকণ্ঠ পুরুষ উত্তম। শ্মশানে মশানে সদা কর অবস্থিতি। অক্সান করত্ নাল ওয়ে মহামতি । মোক্ষদাতা ডুমি প্রভূ ক্ষণং সংসারে। পুরান<del>দে</del> সদা স্ববে হরিষ অস্তবে।' ব্ৰহ্মা জাত্মা ব্ৰহ্মা ক্ৰষ্টা ভূমি মহাত্মন। ধাতা ও বিধাতা তৃমি বিখ্যাত ভূবন।। ভকত বংগল তুমি অগড়ির গতি। হর্ম্ম কর্তা ডুমি প্রভূ স**নলের প**তি । ব্রিগুণ অতীত তুমি ওয়ে মহেধর কুপা কর প্রশিপাত চরণ উপর।। ব্রন্দা ইন্দ্র বিশ্বকর্মা আদি দেবগণ। এইরূপে ভাব করে হয়ে একমন।। ডাঁহাদের ভত্তি দেখি দেব পণ্ডপতি। খনে মনে লভিলেন অতীব পিরীতি।। সধুর বচনে পরে করি সম্ভোধন। দেবগণে বলিলেন ওছে সুরগণ।। পরিতৃষ্ট হইয়াছি সমার উপরে। তাভিনাষ কিবা বল হরম আমারে । অভিমত বর যাহা করহ গ্রহণ। যা চাহিবে দিব ভাষা ওহে দেবগণ।। অদেয় আছুয়ে কিবা এতিন সংসারে। বল কিবা কঞ্ছা বল তুরা করে।।





# ব্রিপুরসূরের যুদ্ধে উদ্যোগ

(प्रवृत्तन शाहन भित्र कृतिन वर्गन। সানন্দে শ্রবণ করে বত দেবগণ। শিবের এতেক বাকা করিয়া শ্রবণ। করয়োড়ে দেবগণ কহেন তথ**ন**।। শুন দেব নিবেদন করি গো ভোমারে। কতের মোরা হয়েছি দৈতা অভ্যাচারে।। ময় আহি তিন জন দানৰ প্ৰধান। ত্রিপুর করিয়া শূন্যে করে অবস্থান। ত্রভার নিকটে বন কবিয়া গ্রহণ। অধিকার আমানের করের হরণ।। ৩,,মাদের বল ভূমি লয়েছ হরিয়ে উপার কর ভান্তা করুশা করিয়ে।। দেবতাগণের কক্য শুনিয়া শ্রবণে। বলিলেন মহাদেব মধুর বচনে।। ক্রেবগণ শুন শুন কথান আমার। হাদি হতে ভয় এবে কর পরিহার।। আমার অন্ধর্ণি তেজ করহ গ্রহণ ক্টত্র তেজোময় হাবে ওহে দেবণণ।। দৈত্যধাংসে তথা হলে ক্ষমধান হৰে মুনের বাসনা যত ভাষণ্য ফলিকে।। এক্তেক বচন শুনি যত দেশগণ। কহিনেন নিবেদন ওছে পঞ্চানন।। ত্তব তেজ সইবালে মোধা নাহি পাৰি। বিল্যাপে ধনিব তাহা ওছে দৈয়ে অরি ।। কি লাধ্য মোনের বল ওস্থে পঞ্চানন . তোমার ভীষণ ডেজ করিব ধারণ ।

যাঁহার পরম তেভ করিতে দর্শন ত্রিভূবনে শক্তি ন্যাহি হয় কোন জন।। তাঁর তেন্ধ ধরিবারে কিরুপে পারিখ। হেনকাজে মোরা নাহি সক্ষয় হুইব।। অতএব কৃপা কর ওচ্ছে ভগবন। প্রদল্প হইয়া সবে করহ রক্ষণ।। দৈত্যবরে দিয়াছেন বহু পদ্মাসন। তিনপূর একবাণে করিলে দাহন।। **মেইন্ডন বিনাশিতে তাহুরে গারিবে।** তবে সেই দৈত্যধর খমালয়ে যাবে।। অতএৰ ফোরা নাহি হইব সক্ষম। দয়া কর তুমি দেব ওচে পঞ্জানন।। এতেক বচন শুনি দেব দিগন্তব কহিছেন শুনশুন দেবতা নিকর। তোমাদের বাঞ্ছা আমি করিব পুরণ : দৈত্যত্রয় সহ দুর্গ করিব নিংন । তিন পুরী করি দৈত্য করে অবস্থিতি প্রথম পুরীতে রহে তারক দুর্মতি। দ্বিতীয় পুরীতে বিদ্যুদ্মালী বাস করে মশ্ব দৈতা নিজে রহে সবার উপরে। তিনজনে আশু আমি করিব নিধন। আমার বচন শুন ওহে দেবগণ।। অত্যুত্তম রথ এক করছ নিশাণ। যাহাতে করিতে পারি আমি অবস্থান।। এতেক বচন গুনি যত দেবগণ। দিব্যর্থ মত্যতাম করিল গঠন।। দেবতার অংশে রথ করিল নিমার্ণ অনুন্তম দিব্যরথ হলো শোভমান ।. চন্দ্ৰ সূৰ্য্য ধাতা যম ধনদ পৰন ইন্দ্র শুক্র বসু রুদ্র গদ্ধবর্ম পরন।। গরুড় কিন্তুর নাগ মহোদখি আদি . যক্ষ রক্ষ গুহু ঋষি সিদ্ধি সিদ্ধমতি।। দিবস মৃহূর্ত্ত কাঠা কলা আর ক্ষপ। অরন বরষ মাস স্থাবর জঙ্গম।

অন্টবসূ নশ্বত্ৰ'দি অংশেতে সৰাৰ । অত্যুক্তম রথ হলো অভি শোভাধার। কোন দেব বথ চক্র রূপেতে রহিল। কেহ রজ্জু কেহ ধ্বজা প্রত্যেকে লইল।। উচ্চ হলো শৈলসম সেই রথবর। জগৎ পতি জ্ঞা–রূপেতে রহে তদুপর। দিব্যর্থ এইরাপে করিয়া স্ঞন। ব্ৰহ্মা বিষ্ণু দেহি যান শিবের সক্ষ। কহিলেন রথ সভ্জা হয়েছে বিধানে। এত গুনি মহেশ্বর আনন্দিত মনে।। দিব্য দেবময় রথ করি দরশন সাধুবাদে ধন্যবাদ দেন পঞ্চানন। তারপর শ্বাসন ধরি নিজ করে। অধঃউর্দ্ধ চারিদিকে বারেক নেহারে । জ্যা-রূপেতে নার্যায়ণ করেন গ্রহণ। অগ্নিদেবে শরক্রেপে লয় পঞ্চানন।। শবপুঞ্জ সোমদেকে করি মহেশ্বর। ব্রহ্মারে সম্বোধি আনে আপন গোচর।। কহিলেন শুন শুন দেব পদ্যাসন। সারথী পদ তুমি করহ গ্রহণ।। উথান্তু বলিয়া ব্রহ্মা কবিলে স্বীকার। আরোহিল রখেপরি দেব দয়াধার।। শিব পারিষদ যতজাছিল সহিতে আরে:১৭ করে সবে শিকের রথেন্ডে।। শঙ্কবর্গ এন্দীশ্বর আর দত্তেশ্বর মহাযোগ এক্ষবীর তারে গুলেশ্বর।। ইহারা সকলে অন্ত করিয়া গ্রহণ। রথের উপরে দ্বরা করে আরোহণ।। যুদ্ধ বিশারদ সবে অতি ভয়ঙ্কর। মুরতি হেরিলে কাঁপে সঘনে অন্তর।। রণবাদ্য করে সবে অডি ঘনঘন। শঙ্খবাদ্য ডেবীবাদ্য করে কোনজন।। পুষ্পাবৃষ্টি ঘন ঘন মুখোপরি হয় কক্ষবাদ্য করবাদ্য করে গণচয়।।

রণসকল এইরাপে করি পঞ্চানন। ত্রিপুর নিধনে যাত্রা কবেন তখন। আশ্চর্য্য ঘটনা ঘট্ট শুন হেনকালে . নারদ ভরার যায় দানব গোচরে । দানৰ নিকটে গিয়া কহেন তথন। দৈত্যরাজ শুন শুন আমার বচন।, ত্রিপুর দাহ্ন হেতু দেব মহেশ্বর। রথোপরি আসিতেছে সঙ্গে অনুচর দেবময় বুধে চড়ি দেব পশুপতি ওই দেখ আসিতেছে বিধাতা সার্থা।। শারদের এই বাক্য করিয়া প্রবণ। রোবেতে স্ফুরিড হয় দানৰ ওখন তারক ও বিদ্যুশালী এই দুইস্কনে। অবিৰয়ে ভাকিলেন নিজ সন্নিধানে । আব্ধামাত্র উপনীত হয় দুইজন। তাহাদিগে সম্বোধিয়া কহিল তথন। নিশ্চিত্তে বসিয়া আছ কিছু নাহি জান ৷ দেৰ শ্বাষি কহে কিবা দুইজনে ওন।। গ্রিপুর দহন হেতু দেব পঞ্চানন। আসিছেন র্থোপরি লয়ে সৈন্যগণ।। এতেক কান ভানি তারক ধীমান কহিলেন কিবা ভয় ওহে মতিমান।। ভোমার সমান কেবা আছে ধরাতলে। ত্রিলোক ঈশ্বর খ্যাত ভূমি চরাচরে।। আমার সহিত যুদ্ধ করে কোনঞ্জন। চিন্তা কর কেন বৃথা ওয়হ মহাগ্মন। ত্রিপুর দহনে শক্তি কোন জন ধরে। হেনজন নাহি দেখি ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে। সবর্বদেব মিলি যদি করে আগমন , তবু না করিতে পারে ত্রিপুর দহন । এক। আমি সবর্বদেবে বিনাশ্যিত পারি। কি ছার দেবতাগণ কড়ু নাহি **ডরি**। দূর্ব্বল যাহারা হয় এভব সংসারে। দিবানিশি তাহারাই চিস্তা করে মরে ।

একা আমি সবর্বদেবে করি পরাজ্য। ভোমারে করিব সুখী ওহে মহোদয়।। তারণ্য এতেক বলি মৌনভাব ধরে . বিদ্যুদ্মালী কহে পরে দানব ঈশবে। তুমি প্রভূ ওল গুন আগ্রর বচন। ত্রিপুর দহ্দে সক্ষম হয় কোন্জন । বলহীন দেবগণ বিদিত সংস্যাত্ত। কিরূপে করিবে যুদ্ধ ভাবহ অস্তরে । প্রনিদ্ধ আছুয়ে সদা ভূকন মাঝারে। যখন তথ্ম যুদ্ধেদেবগণ হারে।, যধ্য তথা যুদ্ধে হয় দানবের ভয়। চিন্তা কর তবে কেন ওহে মহোদয় । আমার বচন নৃশ করহ প্রবণ। সূখে তৃমি ভোগ কর এতিন ভূবন। ষদি এই *রনে* জয়ী হও দৈত্যপতি। করিংবন তব দাস্য দেব শটাপতি। এতেক বচন শুনি দানব রাজন। মনে মনে নানা চিন্তা করছে তথন।। মদাশিব মনে ভাবে জগতের পতি। তারে পরাজয় করে কাহার শক্তি । সৃষ্ণন করেন খিনি এতিন তৃত্বন। কিরুপে কবিব হায় তাঁর সহ রণ।। ব্ৰহ্মা আদি দেব গণ একান্ত অন্তরে। শরণ গ্রহণ করে বিপদে যাঁহারে।। তাঁহার সহিত যুদ্ধ বি রূপেতে করি। সে জন *ইইবে আজি* ত্রিপুরের অরি। কাজ নাই, যুদ্ধে আর কিবা প্রয়োজন। শিবের নিকটে গিয়া শইব শরণ।। ভাবি এত মনে মনে দানবের পতি। কহিলেন খন দেহি ওয়ে মহামতি। আমার বচন দৌহে করহ শ্রবণ। কাজ নহি যুদ্ধে আর কিষা প্রয়োজন 🥫 বধন আশিবে সেই দেব মহেশ্বর। শরণ লইব গিয়া তাঁহাব গেচর।

মনে মনে এইরূপ করি হে চিন্তন ।
নতুবা ব্রিপুর হবে সমূলে দহন।।
দেব ঋষি এত শুনি কহে ধীরে ধীরে।
কেন নৃপ কর ভয় আপন অন্তরে ।
কাপুরুষ সম বাক্য কহ কি কারণ।
রাজার উচিত ইহা নহে কদাচন।।
ভোমারে জিনিতে কল পারে কোন জন।
হেনজন ব্রিভ্বনে না করি দর্শন।
ভারকাথ্য বিদ্যুম্মালী দৈত্য দুইজন।
সরোধ বচনে কহে ওহে মহাম্মন।।



ত্রিপুর দহন

ঋষিগণ জিজ্ঞাসিল সনৎকৃষারে। সংগ্রামের কথা সব বলহ বিস্তারে ।। সনত কুমার কহে শুন ঋষিগণ। ত্রিপুর নগরে হয় যুদ্ধ আয়োজন।, পতাকা উঠিল কন্ত আকাশ উপব্লে স্বৰ্গময় ধবজা সব কিবা শোভা ধরে।। দূর হতে পুরী শোভা করি দরশন। ননীশ্বর আমি সবে রোবেতে মগন।। ঘনধন সিংহ্নাদ রো**ষ বশে ক**রে। লাক্ষ ঝাক্ষ করে কড আনন্দ অন্তরে। চণ্ডেশ্বর অস্ত্র করে করিয়া ধারণ। জুলিতে লাগিল যেন জুলন্ত দহন।। শিবের অগ্রেতে রহে হরিষ অন্তবে। মনে ইচ্ছা <del>কতক্ষ</del>ণে মাতিব সমরে।। প্রদীপ্ত ত্রিশূল করে করিয়া ধারণ। ব্রাক্ষনামা বীব রাহ্র আনন্দে মগন।

শন্ধকর্ণ শিব পার্ম্বে করে অবস্থিতি ক্রমে ক্রমে আসে সবে সহ <del>প</del>শুপতি । ক্রুয়ে ব্রুয়ে শিবসৈন্য করি দরশন। দমরে উদ্যুত হর বত দৈত্যগণ।। पूरे সেনা ৰুমে ৰুমে একর হইল। ভীষণ সমূরে সবে আনন্দে মাডিল।। শেল শূল শক্তি সবে মারে ঘনঘন। খড়েনর আঘাত কভু করে কোনজন।। বালে বালে সমাচ্ছন্ন গণন হইল . পুন্যে যেন অগ্নিবৃষ্টি ইইতে থাকিল।। দনুপুত্রগণ সব অতি রোহভরে শিব সৈন্য সহ যুদ্ধ ভয়ানক করে।। বিদ্যুৎপ্ৰভ নামে দৈত্য মহাবলাখার। দশ বাণ ক্ষেপ করে ভূঙ্গীর উপর।। ভুঙ্গীরিটি সেই বাণ করি বিনাশন ভাহার পৃষ্ঠেতে শূল করিল ক্ষেপণ। সেই শুল বিদ্যুৎপ্রভ ধরি নিজ করে। ক্ষেপণ করিল তাহা বিনায়কোপরে।। সেই শুল বিনায়ক করি বিদারণ। পুনঃ ত্রিশ বাণ মারে হয়ে কুদ্ধমন। দৈত্যশির সেই বাপে হইল ছেদন। ধরাতলে অবি<mark>লম্বে হইল পতন।।</mark> অচল সমান শিব শোভে ধরাতলে। দৈত্যপত্তি তাহা দেখি আনে রোকভরে।। শঙ্কুকর্ণে পুরোভাগে করি দরশন। তাহার সহিত যুদ্ধে হয় নিমগন।। একেবারে নানা বাশ মারে ভারপরে। বাণে বালে বিদ্ধ করে তাহার শরীরে।। ডাহা দেখি শঙ্কুকর্ণ হয়ে কুদ্ধমন একেবারে শতবাণ করিল ক্ষেপণ।। সেইবাশে রথ আশু করিল ছেদন। দৈত্যপতি অন্য রূথে করে আরোহণ।। দৈতাপতি জন্য দিকে করিল গমন। সৈন্যাধ্যক্ষ দুইজন করে আগমন।।

গণেশের সঞ্চে লেঁহে মাজিল সমরে বহুক্ষণ যুদ্ধ করে অতি রোবভরে। গণপতি হতে দৌহে হয়ে নিপ্তন। অবিলয়ে যমালয়ে করিল গমন।। ঞ্দিকে ভারক সহ যুদ্ধ থোরভর। হেরিলে সঘনে কাঁপে দর্শক অন্তর । শক্তুকর্ণ তার সহ করে ঘেরে রণ। কেহ নাহি হারে জিনে সম দুইজন। এইরতে মহাযুদ্ধ ত্রিপুর নগরে দেৰণণ হেরে সব রহি শুন্যোপরে । রথমাঝে কত দৈত্য হয় নিপতন কার সাধ্য সেই সব করিবে গণন। ধন খন উঠে কত কবন্ধ গুণানে মৃত উঠি ঘুরে কত না যায় কহনে। এইরপ মহাযুদ্ধ করি দর্শন। শিবেরে সম্বোধি করে দেব পদ্মাসন। ওমহ দেশদেব লিবেলি তোমারে। বছদিন হলো লিগু রয়েছ সমরে। **সহস্র বরষ গ**ও *জনেতে*ত <u>ই</u>ইল। ত্রিপুর তথালি নাহি এখনো ছহিল।। এতেক বচন শুনি পেব পঞ্চানন রোধবশে করি উঠে আরক্ত নযন। শরাসন আকর্ষণ করিয়া খতনে। পঞ্চানন বশিকেন প্রনীট্ আসনে।। ধনুকে টন্ধার দিয়া অতি ঘনঘন। শরাসনে শর দেব করিল যোজন।। শর হতে মহাতেজ বাহির হইল। তেজ উঠি দশদিক আলোক করিল। ডেক্সের অপূর্ববাপ করি দরশন মনে মনে ভাবে সৰ যত দেবগণ । বুঝি বা করিবে তেজ ত্রিলোক দহন। এত ভাবি দেবগণ ভরাকুল হন দেখিতে দেখিতে শর ছাড়ে মহেশ্বর। আলোকিড করি উঠি গগ্রম উপর।।

দিবাশর দরশন কবি দন্পতি ন্তব করে কবয়োচে ওহে পশুপতি।। পরম সৌভাগা প্রভু করি দবশন। ভোমার হাতেতে যাবে অধীন জীবন।। দৃষ্টি স্থিতি কন্তৰ্য তুমি ওহে শূলপাণি সমৃৎপান্ন তোমা হতে হয়েছে জবনী। কিছুমাত্র বাঞ্চা নাহি করিলো শুভরে যেন প্রভূ স্থান পাই তব পদপরে।। সিন্ধির ঈশ্বর তুমি যেগের ঈশর। দয়াময় দয়াক্ষ অধীন উপর 🗃 করয়োড়ে এই ক্লাপে করি দৈত্যপতি মহোবরে করে স্তব করিয়া ভর্নতী। দেখিতে দেখিতে ভান্ত হয়ে খোরতর। হঙ্কার করি পড়ে ত্রিপুর উপর। তিনপুরী দ্দ্ধ হয় অসুর সহিতে। ধ্বনি উঠে জয় **জ**য় দেবতা মৃখেতে । পুষ্পাবৃদ্ধি দন হন হয় নিপতন। আনদে মধন হয় যত দেবগণ। অধ্বরারা নৃত্য করে পুলকিত মধে। গন্ধবৈৰ্ববা দিল মন সূললিও গানে । এরেপে ত্রিপুর যদি হইল নিধন। ভাবশিষ্ট মত ছিল দানবের গণ।। ভয়েতে পশিল গিয়া সাগর ভিতরে। দেশতা ভয়েতে গিয়া তথা ক্ষম করে।। মহানন্দে দেবগণ হয় নিগমন : আগন আপন স্থান করিল গ্রহণ।। গ্রহণ করিল সবে নিজ অধিকার। পূরিল হরিষে হাদি ভাঁহা সবাকার।। ত্রিপুর নিধন করি দেব পঞ্চানন গণসহ **কৈলানেতে** করেন গমন। চামিদিকে স্তব করে দেবতা নিকর কক্ষবাদ্য গালবাদ্য করে অনুচর । নন্দী ভূসী আদি সবে আ**নদে** মগন। জয় জয় ধ্বনি করে অতি ঘনঘন।।

শুন শুন ঋষিগণ কি বলি সবারে। বিচিত্র কর্ম্ম শিবের এডব সংস্যারে।। তাঁহার করম বুরো হেন সাধ্য কার। অগতির গতি সেই কুপার আধার । এইরাপে ত্রিপুরেরে করিয়া দহন নাম ধরে ত্রিপুরারি দেব পঞ্চানন। ভক্তিভব্নে শুচি হয়ে ষেই কোন নর। ত্রিপুর বৃগুঙ্গ পাঠ করে নিরন্তর।। পাতক ভাহার দেহে কভু নাহি রয় : পর্য পবিত্র সেই জানিবে নিক্য়। সেইজন অন্তকালে ত্যজিয়ে জীবন মনসূপে সূরধামে করয়ে গমন।: দিব্য বিমানেতে চড়ি সেই মহোদয়। দেবতা সহিতে যায় স্বরগ আলয়।। অ**ল**রারা সদা সেবা করে সেইজনে। দিব্য নারীগণ তারে সেবয়ে যতনে । স্বর্গভোগ বহুকাল করি সেইজন। মহত বংশেতে পুনঃ লভয়ে জনম। পরম সুখেতে সেধা করে অবস্থিতি দাস দাসী সেবা তারে করে নিরবধি।। পীনজনে অল্লদান করে সেইজন। সবার দুঃখেতে দুঃখী সদা তার মন ! পরদুঃখ দরশনে তাহার হাদয় অতীব বিকল হয় নাহিক সংশয়।। অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ। क्षिन्छ।भिग्नाहित्व यादा कविन् वर्गन। শিবের সমান নাহি এতিন ভূবনে তিনি মৃত্তি তিনি গতি শাস্ত্রের বিধানে । অনিমাদি অষ্টগুণে বিভূষিত তিনি। তাঁহার কুপায় সৃষ্টি হয়েছে অবনী।। অতএব ভন ভন ওছে ঋষিগণ। একান্ত অন্তরে সদা ভব পঞ্চানন।।



#### মহেশ্বর যোগ

এতেক বলিল যদি সনতকুমার। শুনি শৌনকাদি সুনিগণ চমৎকার।। ব্যাস আদি শ্ববিগণ সুমধুর স্বরে। জিজাসা পূনশ্চ করে স্নত কুমারে।। তব মুখে পুণ্য কথা করিয়া শ্রবণ। ধর্ম্মজ্ঞান সবে মোরা করি উপার্জ্জন। এখন জিজাসি যাহা করিয়া বর্ণনা। আমা সবাকার হাসে পুরাও কামনা। যোগীগণ কিন্তুপেতে মুক্তি লাভ করে। মহেশর যোগ বল বলা যায় কারে। এইসব কৃপা করি করহ বর্ণন খনিতে আমরা সবে করি আকিঞ্চন । এতেক বচন শুনি সনত কুমার ্র্তিলেন শুন শুন কহিব বিস্তার। জ্ঞানপরায়ণ যোগী নিজ ইচ্ছাবশে। যেরূপে মুকৃতি পায় কহিব বিশেষে 🕦 দেহমধ্যে যত নাড়ী আছে বিদ্যুখান। প্রাণনাড়ী ভার মধ্যে সবার প্রধান।। শিবের সমান উহা জানিবে নিশ্চয় শিবরূপে রহে দেহে নাহিক সংশয়।। সেই নাড়ী বোধ করি একান্ত অন্তরে যেইজন ম**হেশ্ব**রে নিবানিশি শ্বরে । তাহার ভাবনা কিবা ওচে ঋষিগণ। অনায়াসে ঘুচে ভার ভবের বন্ধন । সে নাড়ীর তেজ ক্রমে হইয়া বিস্তার। যোগবলে সর্ব্ধদেহে হয় যে সঞ্চার।

ইচ্ছিম্ন নিগ্রহ করি একান্ত অন্তরে **था**गमाड़ी भिन्नी इन कवित्रा भारतः । এইরুপে পুনঃ পুনঃ করিবে চিডন। সংযোর স্থাপান করিবে সেজন তন্ময় ভাবিয়া পরে সেই যোগীবর। আপনারে নেহারিবে যেমন শঙ্কর । মহেশ্বর যোগ এই জানিবে অন্তরে। মৃকতি দায়ক ইহা এভব সংসারে । কিবা ষজ্ঞ কিবা হ্রন্ড ধরম করম। ইহার মমান কিছু নহে কদাচন।। পাণ্ডপতত্ত্বত এই জানিবে অন্তবে। সেইজন এইয়োগ ভক্তিভরে করে । মহাদেবে পরায়ণ হয় সেইজন। কৈলাস পুরেডে যায় শিবের বচন । পরম মুক্তির বিধি কৃহিনু সবারে। নিক্ষল **পর**ম জান জানিবে অন্তরে। শিবের সমান আর নাহি কোনজন। সৃষ্টি হিডি ভাঁহা হতে হতেছে সাধন।। তাঁহা হতে অশিয়াছে বৈকবী প্রকৃতি পরম ধ্যানেতে তিনি করেন কসতি।। হিবা দেব কিবা মূলি কিবা পিওগুণ। নিগুঢ় তত্ত্ব শিবের না **ছানে ক**খন।। হদরে কেবল চিন্তা করে ভক্তিভৱে। রূপ চিঞ্জি হাষ্ট হয় আপন অভৱে।। থেঁই স্থানে অবস্থান করে পঞ্চানন। কার সাধ্য ভার শোভা করয়ে বর্ণন। বৈদূর্যোর শোভা কোথা হয় দরশন। স্ফটিক সহান কথা অতীৰ শোভন । কোন স্থান শোডা পায় প্রবাস সমান। অর্করাপী দেখা যায় কোন কোন স্থান। কামদ পাদপূৰ্ণ শোডে নানা ছানে। জ্জার দর্শকমন হেরিলে নয়নে।। স্বর্বলোকপরি স্থিত শঙ্কর আলয় মহেশ্বর হাউমনে সদা তথা রয়।।

মেধা ধৃতি কীর্ত্তি শ্রী ও সরস্বতী। উমাসহ সবে তথা করে নিবসতি দিবারুপী যোগে রত যত মুনিগণ। দেবদেখী **সহ** তথা আছে সক্ৰ্ৰক্ষণ। মনের সুখেতেতথা গণপতি ব্রয়। কমরাপী মহাবল প্রমথ নিচয়। মহাকাল নন্দীশ্বর করি অবস্থান। পট্টিশ হ'তেতে ডথা হয় শোভমান জরা ও বিজয়া আছে দেবীয় গোচরে কুমাব কবিছে বাদ হরিষ অন্তরে 🕫 শিবের পরম ভক্ত যেই সবঞ্জন। শঙ্কর আলয়ে ভারা রহে সবর্গক্ষণ । সনন্দ সৰক আমি আরু সনাতন। পঞ্চশিথ হাত্তক্ষ্য অন্য ক্ষরিগণ । পরম আনন্দে তথা করি নিবসতি তাঁহার উপরে রাখি সতত ভক্তি। শিবের পরম স্থান যথায়থ হয়। ৰলিতেছি সেইসৰ গুন ঋৰিচয় । কেদ্যর শ্রীণিরি আর-শ্রীণঙ্গার দ্বারে গোকতে ও শতুকর্ণে বারাণসীপুরে 🕕 প্রভূ এই সৰ স্থানে করে অবস্থান। এইসৰ হান হয় সৃতির ধাম। পাতপতযোগ এই করিনু কীর্তুন। ইদে ভক্তি রাখে দল ফেই নরন্তন।। তাহারা জীবন ত্যজি শিবপুরে যায়। নন্দীশ্বরসম হয়ে বহিবে তথ্যয়। রুদ্ররূপে সদা *বহে* শঞ্চর গোচরে নিগৃঢ় কথা কহি ডোমা সৰাকারে। এই সব যোগ জ্ঞান জ্ঞানে যেইজন। তাহার যতেক বন্ধ হয় বিমোচন।। যোগশীল হয় সেই জ্ঞানের প্রভাবে। অতএব খন খন বলিভেছি তবে। হাদিমাঝে এই জ্ঞান করিয়া ধারণ। নানাবিধ পুরাণাদি কর বিরচন।।

পরকালে যাইবে তুমি ঈশ্বর আলয় আমার বচন কভু মিথা। নাহি হয়।। এতেক বচন গুনি ব্যাস মহামতি। অন্তরে জন্মিল তাঁর পরম ভকতি। সনত কুমার পাশে এইরূপ গুনি শ্রীশিবপুরাণ করে ব্যাস মহামুনি।।

পরম আনন্দ লভে করিয়া বচন
পুরাণ ইহার সম নাহি অন্যতম ।
যেইজন ধর্মাকথা তনে ভাতিভারে।
অসাধ্য কি বহে তার জগত ভিতরে
উত্তরখণ্ড শিবপ্রাণ হল সমাপন
কবি করে হরিহব ভাব মোর মন।

## ইতি খ্রীখ্রীনিবপুরাণের উত্তরখণ্ড সমাপ্ত।





#### 800



ও মারায়ণং নমস্কৃত্য নরপ্রের সরোভ্যয়। দেবীং সরস্কটিধেন ককোরসমুদীরয়েখা।

## বামদেবের আশ্রমে তৃত্তি ঋষির গমন

ওনিরা পুতের কথা কহে মুনিগণ।
শিবের মাহাদ্য পুনং করহ বর্ণন।
সূত কহে গুন সবে একান্ত অন্তরে।
স্নিশ্চয় বিবরিব শক্তি অনুসারে।।
শিরোপরে শোভে যার জটাজুট আর।
পরিধানে কৃষ্ণান্তিন সভ্যের আধার।।
সেই পরাশার সূত ব্যাসের চরণে।
প্রগতি জানাই আমি ঐকান্তিক মনে।।

একদিন কুরুক্তের বত মুনিপা।
নান্ত দান্ত নিছলুষ শিব পরায়ণ।।
কমণ্ডলুধারী সরে কৃষ্ণাজিনধারী।
ভটাজুঁট পোড়া করে মন্তক উপরি।।
বত সরে সদাচারে বেদ পরায়ণ।
হথাবিধি শিবপূজা করেন সাকা।।
ভারপর পরম্পর নানা কথা কয়।
হেনকালে আসে তথা ভূও মহোদয়।।
ভূগুখ বি সেইস্থানে করি আগমন।
কহিলেন ভনশুন ওহে খবিগণ।

সবর্বজ্ঞানী প্রাক্ত সত্যবতীর নন্দম। যেইস্থানে অবস্থান করিছে এখন।। চল চল সেই স্থানে সবে মোরা যাই। মনের বাসনা গিয়া তাঁহারে স্ধাই।। ভৃতর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। পুলকিও মনে সবে করিল গমন । সবে উপনীত নরনারায়ণাশ্রমে। হেরিলেন ব্যাসমূনি যত ঋষিগণে।। পাদ্য অর্ঘা দিয়া সবে করিয়া পৃজন। করযোড়ে সমাদরে কহেন তখন 🥫 জনম সফল আক্ত হইল আমার। ইইল সফল কর্ম্ম দর্শনে সবার।। পিতৃ পিতামহগণ প্রসন্ন হইল। **সেই সাথে** বিশ্বপতি সূপ্রসন্ন ভাল।। পুণ্যকর্মা সাধুগণ একান্ত অন্তরে। সদা ভোমাদের দরশন কাঞ্ছা করে।, আমারে দেখিতে হেখা আসিয়াছ সবে। মনে মনে ধন্য আমি মানিলাম তবে।। জ্বানি সবে লোককন্ত্র্য ওচে ঋষিগণঃ করিছ ভোমরা সদা জগৎ পালন।। তোমরা সকলে হও শিব পরায়ণ। পবিত্র হইনু ভোমা করি দর্গন। অতীব আনন্দ মম জন্মিল হাদয়ে। কি করিতে হবে বল সত্বর কবিয়ে।। শিবের সমান হও তোমরা সকলে। কি করিব মহাত্মন দাও মোরে বলে।। ব্যাস বাক্য সকলেই করিয়া প্রবল। শিষ্যগণে কহিলেন বিনীও বচন।। শিবের মাহান্য কথা করহ বর্ণন। ভনিবারে সেই কথা এসেছি এখন।। **তুমি দেব শিবগুণ কর্ণনা ক**রিয়ে। বর্ষণ করহ সুধা মোদের হাদরে।। শুনিয়া এত্তেক বাক্য কৃষ্ণ হৈপায়ন কহিলেন তন তন তহে শ্বারিপণ।।

অতীব মহান প্রশ্ন করিয়াছ মোরে। যাহা পুণ্য মোক্ষপ্রদ হয় এ সংসারে । শিব মাহাপ্য কথা অতীব উত্তয়। সকলের পাশে তাহা করিব কীর্ত্তন।। বেইজন তলে ইহা একান্ত অন্তরে। শঙ্কর আলয়ে সেই সুখে দীলা করে।। তৃত্তিনামা মহাঋষি অতি পূৰ্ববালে . প্ৰয়াগেতে গিয়েছিক তীৰ্থযাত্ৰাচ্ছলে।। পরম ধর্ম্মজে ঋষি শিবপরায়ণ প্রয়াগেতে মাঘ মানে উপনীত হন। তথায় বিমল জলে করিয়া সিনান : মাধব দর্শন করে সেই হতিয়ান।। তারপর যান বামদেবের ভবনে। সুন্দর ভবন সেই বিদিত ভুবনে।। যে সব বৃদ্ধান্ত তথা হয় সংঘটন। সেই কথা বলিতেছি তনহ এখন।। সুখবহ কথা সেই পাতক নাশন। শ্রীশিবপুরাশ হয় অতি মনোরম।। ভক্তি করে যেই জন করে অধ্যয়ন। ফল ভার বলিতেছি শুন খবিগণ।। যতগুলি ক' আছে পুরাণ ভিতর। স্বর্গপুরে ততবর্ষ রছে সেই নর । তাহার শরীরে থাকে যভ বোমচয়। তাবৎ সহজ্বর্ব সুরপুরে রয়।) <del>ইন্দ্ৰ</del> আদি দেবগৰ পুজে সেইজনে। পরম মৃত্তি হয় শ্রীন্দিবপুরাদে।।



## কেতকী কাহিনী ও ব্ৰহ্মর সৃষ্টি বর্ণন

ধ্যাদের মূখেতে তনি এতেক বচন পালহীন কবিগদ আনন্দ খগন।: শিবগাত প্রাণ সবে একান্ত অন্তরে। ছল বৃথি মুক্তিলাভ এই চিন্তা করে।। পূঞ্জণ পিতৃপাশে জিল্ঞাসে যেফা। সেইস্তাপ ব্যাসদেবে কহিল ওখন। ব্যাসদেব শুন শুন গুহে মহামতি। কোখায় আছিল ডুডি কহ শীয়পতি। প্রয়াগ ধামেতে ভাসে কিসের কারণ ক্রেন বা গেলেন বা**ংদেবের অভে**ই। দুইজনে সেই স্থানে কিবা কথা হয়। সেই সব গড় করি বহু মহেন্দের। এতেক ব্যব শুনি ক্ষা ধ্বৈপাহন। বলিলেন তন তন ওহে ঋষিগণ।। তৃত্তি ছিল পূনৰ্বকালে পঞ্চবটী বনে। শিবরূপ সদা চিন্তা করে মনে মনে। শিবনাম গান করে হয়ে একমন। কিছুকাল এইরাপে করন্তে যাপন। সাম্ব সাস ক্রমে আসি উপনীত হয় পাপীর গুদ্ধির হেডু নাহিক সংশয়।। সাধুজনে মৃতিদান করিবার তরে। ঘাষমানে উপনীত এভৰ সংগাৱে । মাধ মাসে শীত জঙ্গে যেবা করে রান . অন্তর্কালে ব্রহ্মলোকে সে করে প্রয়াগ।, ব্রহ্মঘাতী যদি হয় সেই নরাধ্য। তথাপি সে ঋন হবে পাপে বিমোচন। শীতৰ সন্দিল থাকে যেই কোন স্থানে। পুণ্য হয় সম্ধিক তথায় সিনানে।। সেইসৰ মনে মনে করিয়া চিন্তন। প্রয়াগেতে ভণ্ডিখ হি করেন গমন। সেইস্থানে উপনীত হয়ে ভক্তিভরে মন্ত্র পড়ি জলে প্রান তৃতিখায়ি করে।।

জ্বপ্ন স্তোক্র প্রাণায়াম করিয়া সাধন লিবের পরম ভোষ করে সেইজন।। শহাচক্র গদাধর মাধর্বের পরে। নিবৃথি সামাঙ্গে নতি করিল ভূতলে 🕫 ন্তব পাঠ করে পরে সেই মহাধান শ্রীকৃষ্ণ পুণাপ্রবর্ণ কমপ্রসাচন ।। অগদ্যোশি বাসুদেব নথামি ভোমারে। এইরূপে মাধ্রেক কত ম্বব করে । ন্তক করি এইক্সপে তৃতি ক্ষবিবর। কৃতকৃত বিবেচনা করিল জন্তর। চাইপার যান *বামদে*বের আশ্রেমে। মনোহর তাপোবন এতিন ভূবনে।। নান্যবিধ ওকুবর হতেছে শোভন বেভিয়দছ চারিদিকে সেই তপোবন .। দেখিজেন বামদেব বসিয়া অসেনে লিবজ্ঞান লোভিতেছে লশারু বসনে ।। ভনশুন নিবেদন ওয়ে ঋবিবর। পিত্র পাদপদ্ধ মধু পীয় নিবস্তর।। দ্বিস্কাসা করি সেই ভোমার গোচরে। শিবগুণ কহ গ্রভু কুপাদৃটি করে।। যোগীর হদম পরে রহে সেইজন। যোগীর ঈশ্বর যিনি কাহ নিসুদন।। ভার ৩ণ বর্ণিব্যরে কোনজন পারে। একমত্র ডুমি ক্ষম জানিগো অস্তরে।। বলিয়াছিলেন পুরের্ব দেব পশ্বাসন। বামদেব মহাজ্ঞানী শঙ্কর যেমন ।। শিবগুল বর্ণিবারে সেইস্কন পারে। পিতামহ এই রূপ বলেছিল মোরে।। ভিন্তাসিছি এই হেডু তোমার পদন। কুগা করি দিবওগ করহ বীর্তন । তৃত্তির এতেক বাকা করিয়া শ্রবণ। বামদেব বলিবারে সমৃদ্যত হন। প্রকৃত্ম হইল মৃখ বলিবার তত্তে। তৃতি ধনি তাহা দেখি প্রফুন্ন অন্তরে।। কহিলেন বামদেব শুন মহাস্থন্। শিবওণ বর্ণিবারে কে হয় সক্ষয়।। কিবা বিষ্ণু কিবা ৱল্কা কিবা শচীপতি। শিবগুণ বর্ণিবারে কাহার শকতি । শিব অনুগ্রহ বিনা কোন জন গারে। সাধ্যমত বিবরিব ভোমার গোচরে ।। তু জিম্মাই শুন শুন আমার বচন। জগতে হয় যখন প্রলয় ঘটন।। প্ৰবন ৰায়তে বিশ্ব বিনষ্ট হইলে। ভশ্ম হলে চরাচর প্রলয় অনলে . ভূমি আদি সর্ব্বভূত জানিবে তখন। একার্ণব হয়ে পড়ে ওহে মহত্মন্।। তার মাঝে আধির্তৃত হন মহেশর . কুন্দেন্দু স্ফটিকনিভ অতীব সুন্দর।। জগত ঈশ্বর তিনি দেব ব্রিনয়ন। মা ভয় মা ভয় শব্দ করিছে বৃদন।। শোভিতেছে কটিতটে ব্যাঘ্রচন্মীন্বর আসি প্রাদুর্ভূত হন অন্বর উপর। চন্দ্রমা বেমন উঠে গিরি শিরোপরে। আবির্ভূত প্রভূ তথা গগন উপরে।। **তাঁহার দক্ষিণ অংশ হইতে** তথন জন্মিলেন পদ্মধোনি দেব পদ্মাসন।। জনম লভিনু বিষ্ণু বামাঙ্গ হইতে। জনমিল ক্লড্ৰমেৰ হালয় দেশেতে । জনমিয়া ক্লম্রদেব হন তিরোধান। ব্রহ্মা বিষ্ণু দুইজনে করে অবস্থান। পরস্পর দুইজনে কত কথা কয়। 'বিশ্বকত্ত আমি' কহে ব্রহ্মা মহোদয়।। তুমি বিশ্বু বিশ্বু পিতা বিদিত ভূবনে। সংহারের কন্তর্ বল গেল কোন স্থানে।। নানাকথা এইরূপে কহে দুইজন। অক্সাৎ জলমধ্যে অন্তও গটন।। অপ্রমেয় মহালিক জলের ভিতরে আবির্ভৃত অকশ্মাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু হেরে।।

জ্বালামালা সমাকৃত সেই লিঙ্গবর। বোজন আয়ত উহা খ্যাত চরাচর।। ভাহা দেখি দুই জনে বিশ্বয়ে মুগন। একি একি বলি দোঁহে কাঁপে ঘনঘন।। বিষ্ণু কহে সমোধিয়া দেব পথাসনে। মহেশ্বর লিঙ্গ এই বলিতেছি মনে।। আমা দোঁহে করি কুপা দিতে দরশন। আমা দেহি জান দিতে লিঙ্গের জনম। নৈলে ইহা অন্য কিছু হইবারে নারে। দূর্ণিরীক্ষ্য তেজ্ঞ দেখ লিঙ্গবর ধরে।। উৰ্জভাগে যান ব্ৰহ্মা অতি দ্ৰুতগতি। অধোভাগে নারায়ণ করিলেন গতি।। উর্দ্ধভাগে পদ্মাসন করিয়া গমন। সীমা না পাইয়া হন উৎকণ্ঠিত মন।। স্তব করে শিবলিঙ্গে আপন অন্তরে। লিঙ্গ শির হতে পুষ্প হেনকান্সে পরে।। কেতকী পূষ্প সুন্দর হয় নিপতন। ব্রস্কার হস্তেতে আসি পড়িল তথন।। সেই পুম্পে সয়ে ব্রহ্মা হরিষ অন্তরে। অধোভারে আগমন করেন সত্তরে।। এদিকেতে অধ্যেদেশে নিরম্পিতে নারি আসিয়া রয়েছে বিষ্ণু ক্ষুয়মনে ফিরি।। দর্শন করি তাঁহারে দেব পদ্মাসন। ওন ওন কহিলেন ওহে নারয়েব।। আমি লিঙ্গে উর্দ্ধগুণি দরশন করি। বেতকী লইয়া এই আসিয়াছি ফিরি।। কিবা আনিয়াছ তুমি অধোভাগ হতে। বল বিস্থু তুরা করি আমার সাক্ষাতে।। ব্রখ্যার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। কেতকীরে সমোধিয়া কহে নারায়ণ।। হ্রে কেতকী সভা বল আমার সদনে। ব্ৰদা কিশো আনিয়াছে ভোমারে এথানে।। বিষ্ণুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। বিনয় বচনে কহে কেতকী তথন।।

কহি আমি মিথ্যা নাই জানিবে অন্তরে। কেতকীরে অভিনাপ দেন রোমভরে । শুনহ কেতকী এবে আমার বচন। শিবের মন্তক্তি স্থান না পাবে কখন। আমার নিকটে মিখ্যা বলিয়াছ ডুমি ৷ তোমারে এহেতু নাহি লবে শূলগাণি। বিষ্ণুর এতেক ঘাক্য করিয়া শ্রবণ। ভয়েতে বিহুল হয় কেডকী ডখন। অবনত শিরে পঞ্জি বিষ্ণুর চরণে। किश्रुष्ट नाशिन भटा शन्त्रम यहटने।। নমন্তে মুরারে হরে কৃপা পরায়প। দীননাথ মোরে **রক্ষা** করহ এখন। পড়িয়াছিলাম আমি শিবশির হাঙে। ব্রস্বা সাইয়া আনেন আমারে সঙ্গেতে। কবিয়াছি অপরাধ চরপ্রে ভোমার। ন্তৃপা কবি দহাময় করহ উদ্ধার।। কেডকীর বাক্য গুনি শব্ধ চক্রধারী কহিলেন শুন শুন কেতকী সূন্দরী।। প্রসন্ন হইনু আমি তোমার উপরে। অনুগ্রহ কঝিতেছি শুনহ সাদরে।। ষেহাদিন শিবরাত্তি চতুদশী হবে। সেইদিন শিবশিয়ে ক্ষান্তি পাঁইবে।। শিবরাত্রিকালে ভক্তি করি যেইজন। কেতকী কুসুমে শিবে করিছে গুঞ্জন। । अञ्चलक व्यक्तास (सर्वे, कन दश) সে ফল লভিবে সে মাহিক সংশয় 环 মেইজন অন্তকালে শিবপুরে যাবে। মিথ্যা বচন আমার কড় নাহি হবে।। চক্রীর এতেক বাকা করিয়া প্রকণ। কৃতকৃত্যা জ্ঞান করে কেডকী ডখন।। প্রণাম করিয়া পরে বিষ্ণুর চরুগে। মনসূথে যায় চলি ইচ্ছামত স্থানে ।। এইরূপে কেডকীরে বরুগন করি। ব্ৰহ্মার সহিত্তে মিন্সি শশ্বচক্রধারী।।

স্তব করে নানামতে দেব পঞ্চাননে বেদবাক্য শ্রুতি বাকা বিহিত বিধানে। নিবেদন গুন প্রভু করিগো ভোমারে। কোমা জনে বেদবিদ ভানিবারে পারে।। আনম্ভ অনাদি তুমি অখিল কার\*। এই বিশ র্জোক্সপে করেছ স্জন। ভূমি শাল সন্তব্যপে জগত সংস্থারে তমোরূপে অস্কুকালে সংহার সবারে।। ডোমার বিভূতি বল বুঝে কোনজন বিভূত্তি বলেতে প্ৰজা করহ পালন।। চরাচর জীবগণে মুক্তিদান তরে লিকরপে উঠিয়াছ দাগর উপরে। তোমার করণা ভিঙ্গা করি দুইজন। চরণ তালেতে স্থান করহ অর্পণ। তাঁহাদের শুব বাক্য শুনি মহেশ্য। লিক্সে আবির্ভূত হয়ে করেন উপ্তর ।। ন্তুনা ভূমি রক্তবর্ণ করহ প্রবণ। ব্ৰভোরতেগ বিশ্ব ভূমি করন্থ স্কন।; বিষ্ণু ভূমি সত্তরূপে গালহ সংসারে। পরকালে সংগ্রুরিব তমোরূপ ধরে।। ডোমা দৌহে মৃক্তি আমি করিব প্রদান। মন এই লিঙ্গ পূচ্ছে দৌহে মতিয়ান্।। লিবের ক্রতেক খাক্য করিয়া শ্রবণ। পুলকিত হন গ্রন্থা বিষ্ণু দুইজন 🖰 কর্বোতে কমি পরে একান্ত অন্তরে। বিবিধ ভারেতে পূজা করি মহেশনে।। মানা বিধ শুখবাক্য করে অধ্যয়ন। দেবতারা সবে সিঙ্গ করয়ে পৃজন।**।** শিবের আদেশে ব্রহ্মা একান্ড অন্তর্যে। সৃষ্টিকার্য্য সমারন্ত কবিলেন পরে।। আন্তা অনুসারে বিষ্ণু করেন গালন। পুরাদে ধর্মের কথা অতি মনোরম।।



# দেবগৰ কৰ্তৃক হাদশ লিগ পূজন

বামদেব মিষ্টবাক্যে করি সম্বোধন ভূতি ঋষিকরে কহে শুনহ্ বচন।। ছন্ত্ৰং-কত্তৰ্ভিন্ননাথ দেব প্ৰজ্ঞাপতি। দেৰগণ সহ মিলি অতি ক্ৰতগতি। বিষ্ণুর সহিতে যান হিমগিরিবরে। গিরিতহা পেয়ে তথা রহে ভতিভরে।। শিবের উপরে ছক্তি রাখিয়া তখন। ষথাবিধি আদি পূঞা করিয়া সাধন।! জগতের পতি সেই দেব মহেশ্বরে ছতিবাদ করে কত একান্ত ভান্তরে।। চারিবেদ উক্ত বাক্যে করিয়া স্তবন। সহক্রেক নাম মালা করি অধ্যয়ন।। প্রশমিল দত্ত বহু ভূমির উপরে। পঞ্চানন তাহা দেখি প্রফুল্ল অন্তরে।। ব্রহ্মার মহতি পূজা করি দর্গন। তাঁর কৃত্য স্তববাব্য করিয়া বর্ণন।। মহাতৃষ্ট হয়ে শিব আপন অন্তরে। প্রত্যক্ষ হলেন আসি ব্রব্যার গোচরে।। আবির্ভূত হয়ে কন দেব পঞ্চানন। বচন আমার শুন হে চতুরানন।। উঠ উঠ ত্বরা করি ভূমিতল হতে। বর মাগ ফাহা ইচ্ছা লয় তব চিতে।। তোমার স্কবেতে তুষ্ট হইনু এখন। অতএব বর মাগো হে চতুরানন।। শিবের এতেক বাক্য শুনিয়া তথন। করয়োড়ে ব্রহ্মা কহে গুহে পঞ্চানন।।

অন্য বব্লে অভিলাষ কিছুমাত্র নাই। তৰ শ্ৰীচৰদে ভক্তি এই মাত্ৰ চাই।। তৃষি একমাত্র গতি নাহিক সংশয়। অনুশ্য রূপেতে থাক ওহে দয়াময়।। কোথায় কোথায় তুমি কর অবস্থান। কিছুই বুঝিতে নারি ওহে ভগবান ।। তব শ্রীচরণ পূজা এই ধরাতলে। কবিব কোপায় প্রভূ দেহ তাহা বলে।। ব্রক্ষার এতেক বাক্য তনিয়া তখন। বলে মিষ্টভাষে শিব হে চতুরানন।। ধরিয়াছ ন্যায় বৃদ্ধি আপন অন্তরে। সেই লিস আবির্ভৃত হয়েছে সংসারে।। ভারতবর্ষেতে তাহা বিরাজিত হয় দ্বাদশ আকারে আছে জানিবে নিশ্চয়।। সেই সেই লিঙ্গ পূঞা কর পদ্মাসম। মনের বাসনা হবে অবশ্য পুরণ।। এতেক বচন গুনি দেব পদ্মযোনি। বলিলেন ভন ভন ওহে শূলপাণি।. কর যদি অনুগ্রহ আমার উপরে। কোথায় কোথার শিঙ্গ বল তুরা কয়ে।। জ্যোতির্মায় লিঙ্গ যার স্বাদশ আখ্যান। সেই সেই স্থান কহু ওছে ভগবান।। ব্রহ্মার এতেক ব্যবদ করিয়া শ্রবণ। তাঁরে বঙ্গে মিষ্টভাষে দেব পঞ্চানন। কাশীক্ষেত্র আদাস্থান জানিবে অন্তরে মম প্রিয়তম স্থান এ ডব সংসারে ।। বিশ্বেশ্বর নামে তথা আদ্যলিক রয়। সেই লিঙ্ক সংর্বশ্রেষ্ঠ হয় জ্যোতির্ময়।। বিরাজে দ্বিতীয় লিঙ্গ বদরিকা**খ্র**মে। -কেম্বর ঈশ্বর নাম জানিবেক মনে।। শ্রীশৈলে তৃতীয় লিঙ্গ বিত্রাজিত রয় মছিকা অৰ্জ্জুন নাম জানিবে নিশ্চয়।। ভীমপুরে মম লিঙ্গ নাম যে শন্তর। ভীমশঞ্জর আখ্যান বলে কোন নর ।।

সেতুখন্ধে বামেবর লিঙ্গের আখ্যান। এ লিঙ্গ খাদশ হয় ওহে মতিখান । এইসব জ্যোতি লিঙ্গ কবিনু কীর্তন। ভূক্তি মুক্তিপদ সব বিধিত ভূবন। কৃপা দৃষ্টি করি আমি জীবের উপরে। লিঙ্গের কথা কহিনু তোমার গোচরে।। এইসব নিজ ভূমি করহ পূজন। আগার বচন হাদে কর্ম্ ধার্থ।। শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। দেৰগণসং মিলি দেব পদ্মাসণ , সান্ধিকী ভত্তি রাখি হালয় মাঝারে। শিবপঢ়ে প্রশমিক অবনত শিরে । ইন্দ্র আদি দেবগণ পূপকে মগন। শিক্সকে ভক্তিভরে কবিল বন্দন।। ব্ৰহ্মা আদি দেবগণ যেমন বন্দিল। মুহেশর ডিরোধান অসনি ইইল।। ব্ৰহ্মা কহে মৃত্যতি আমি অভাতন। কোথা মম ভাগ্যদোৱে রয় জিলোচন। মোরা মায়াবশে মুগ্ধ এভব সংসারে: হারালাম ভাগানোকে শিব তক্রবরে ।। বামন হইয়া চন্দ্র ধরিতে বাসনা সেইরাপ করেছিনু শিবের কামনা। এবে মোরে উপহাস করিবে সকলে কুলা করি কহ প্রভূ কোথা চলি গেলে।। শিৰের এতেখ বাক্য করিয়া এবং ব্রন্দা তথান্ত বজিয়া করেন তর্বন। । ওক্ষার স্বরূপ তুমি ওহে বিশেষর। সদা ভাবি তব রূপ সুদয় ভিতর।। এন্ড বলি নডি কবি শিবের চরগে। লিজ-পূজা হয় বিধি কাশী আদিস্থানে।। অন্ণামী তাঁর হয় যত দেবগণ। ভকতি করিয়া করে লিঙ্গের পূজন। বিষ্ণুহুদৰ করে পূজা লিম বিশ্বেশারে ইন্দ্রদেব পুঞ্জিলেন কেলার-ঈশ্বরে।

মল্লিকা অর্জ্জুনের অগ্নি করেন প্রদা। ভীমশস্করের পৃদ্ধা করিল শমন।। ত্ৰেভায়ণে বিষ্ণুদেব লভিয়া জনম। মনবধ গুয়ে জাসি ভাবতীর্ণ হন।। রামেশ্বর লিঙ্গ তিনি পুক্রেন সাদরে। রাবলে কন্ধেন জয় হরিষ সম্ভরে।। এইস্কলে প্রতিদিন দেব প্রয়াসম। ভক্তিভাবে গুড়ো লিঙ্গে লয়ে দেবগণ। **ंट्राप्त परकाम সম**ণ্টीए **ट्**रा। উৎকণ্ঠিত চিওহন বিধি সহোদয ।। পুনঃ দেৰগদে লয়ে সমভিব্যাহারে। উপ্রনীত হন আসি হিমর্গিরিপরে II পৃত্রবিৎ শিবপূজা করিয়া সাধন। চম্দ্রশেখরেন স্তব করে পশ্বাসন। ব্রহ্মার স্তবেতে ভূষ্ট হয়ে পশুপতি : আহির্ভত হন আসি যথা সৃষ্টি পঠি।। বুধের উপরে প্রভু করে অংরেছন। ত্রিশঙ্গ-ডমক করে হতে**ছে শেভি**ন ।। নীলকষ্ঠ এইরূপে করি আগমন। ব্ৰহ্মার নিকটে আসি উপনীত হণ। ক্ৰেগণে পদাসনে সম্বোধন করি। মিষ্টবাক্যে কহিলেদ দেব প্রিপুরারি।। কিবা বাস্থ্য হনোগত কহু সবা**হা**র। চাছ হাহা ডাহা দিব বচন আমার।। আমার মায়ার মুগ্ধ হইবা সকলে। জীবন ধরিয়া আছু স্ববনী যগুলে । আমার মায়ার বশে এই পদাসন। ধরামাঝে করিছেন সবার সূজন । এই যে দেখিছ থিফু অখিদের পতি। আমার মায়ার বক্ষা করে বসুমতি।। আখার মায়াৰ বণে এই মহাঘান্ দশ ভাষতার কালে করেন গ্রহণ।। লিবের এডেক বাকা করিয়া প্রবণ। অবনত শিৰে নিউ *করে প*থাসন ।

প্রণমিক দেবগণ ডকতির ভবে। তারপর কহে ব্রহ্মা শিবের গোচরে।। ব্ৰহ্মা কহে তল তন ওহে পঞ্চানন মোদের পরম হিত করেছ সাধন।। যহিব ধরার মোরা তোখার আদেশে। জ্যোতির্মিঙ্গ পৃজ্ঞা সবে করিবে হরিবে।। কিন্ধু এক কথা বজি ওহে ভগবান্।। প্রতিদিন নাহি পারি করিতে গুজন। লিঙ্গ তব্ব নানা স্থানে করে অধিষ্ঠান। কিক্রপে সর্ব্বত্র যাই ওহে মতিমান।। প্রতিদিন নাহি খেতে পারি সর্বস্থানে।। ইহার উপায় কর কুপা বিতরণে।। সকল লিক্সের শ্রেষ্ঠ সেই লিঙ্গ হয় সমাতন জ্যোতিরাপ যে লিঙ্গ নিশ্চয় ।। নিরূপণ কর তাহা ওহে ভগবান। তথা গিয়া প্রতিদিন করিব পূজন।। এক লিঙ্গে হলে পূজা সকলিঙ্গে হবে। হেনস্থান কোথা আছে কহ এই ভবে।। সেই ক্ষেত্রে মোরা সবে কবিয়া গম**ন**। একান্ত অন্তরে পূর্জা করিব সংধন।। এতেক কান খনি দেব পশুপতি। কহিলেন শুন শুন গুহে পশুপ্তি।। আমার পরম ওহা যেই লিঙ্গ হয়। সেইকথা বলিডেছি ভন মহোদয়।। বিষ্ণুর সহিত ভূমি করেছ দর্শন। উৎকল দেশেতে তাহা হতেছে শোভন।। সেই লিঙ্গ শোভা পায় একাম্র কাননে। সনাতন লিঙ্গ সেই জানিবেক মনে।। তাহার আখ্যান হয় ত্রিভূবনেশ্বর। সক্র্য জ্যোতির্মার লিক খ্যাতচরাচর ।। পরম গোপন শিঙ্গ জানিবে অন্তরে। আমি রহি সদা তথা অতি হর্ব ডরে ।। নানাবিধ দিবা দ্রব্য করি আয়োজন। বিধানে লিঙ্গের পূজা করহ সাধন।।

আমার নৈবেদ্য পরে ভোঞ্জন করিবে। পরম পবিত্র দেহ তাহাতে হইবে।। এতেক বাকা প্রভুর করিয়া শ্রবণ। বিনয়-বচনে কহে দেব পঞ্জাসন।। পূজা করি শিবলিঙ্গে সরল অন্তরে। কভু না খাবে নৈবেদ্য ঋষির বিচারে।। এইরূপ অবগত আছি ভগ্রন। কিব্যূপে করিব তবে নৈবেদ্য ভক্ষণ।। মাহান্ম ইহার কিছু বৃঝিবারে নারি। সংশয় ছেদন কর ওহে ত্রিপুরারি।। জ্ঞান লাভ যাহে করে সর্ব্বদেবগণ। উপন্ন কর ভাহার ওচে ভগবন্।। র্ত্রভেক বচন শুনি দেব শুলপানি কৃহিলেন বলি শুন ওছে পদ্মধোনি।। শুন বলি মম বাক্য ওহে দেবগণ। শুনিলে সবার হবে সংশয় ছেদন।। নৈবেদ্য অগ্রাহ্য বটে লান্তের বিচারে। সে বিধি মহেক কিন্তু ক্রিভূবনেশরে।। অন্য অন্য লিঙ্গে আছে যেরূপ বিধান। ইথে তার বিপরীত ওহে মতিমান। অডএব সঙ্গে করি মত দেবগণে। চলি যাহ অবিগম্বে একাম-কাননে।। তথা শিয়া যথাবিধি করিয়া পূজন। সরল হাদরে কর নৈবেদ্য গ্রহ**ণ**।। এত বলি ডিরোধান হলেন শঙ্কর। একাফ্র কাননে চলে মেবতা নিকর।। সেইস্থানে অবিলয়ে করিয়া গমন। সৃন্দর শ্রীশিবলিক করেন দর্শন।। প্রজ্ঞাপত্তি ভাহা দেখি একান্ত অন্তরে। দেবগণ সহ মিলি শিব পূজা করে।। প্রজ্ঞাপতি খ্যানযোগে হন নিমপন। তাঁহার পরমূভক্তি হেরে পঞ্চানন। সান্তিক ভকতি দেখি হরিষ অন্তরে। হকপ দেখান শিব দেব পদ্মাকরে।।

মধ্র বচনে পরে করি সম্বোধন। কহিলেন কিবা চাহ ওচে পদ্মাসন। এতেক ৰচন শুনি দেব প্ৰজাপতি। কহিন্তেলন প্রনিশাত করি পশুপতি।। শৃশান্ত সমূদ্র তার ধ্রত বরণ। শৃল-মুগ পিনাকাদি করেছি ধারণ ।। ভূমি প্রমার্থ বীজ ওহে সনাত্তন ডেমোর চরণে করি সতত বন্দন । ভীষণ রূপ ভোমার দরশন করি। ওছে প্রভূ সবে মোরা হৃদয়ে শিহরি।। কৃপা করি শান্তিমূর্ত্তি কর **প্রদ**র্শন। এই ভিক্ষা তব পদে ওহে ভণবন্।। এত বলি প্রজাপতি ভূতল-উপরে। অষ্ট্র-অব্দে প্রশিপাত করে ভক্তিভরে।। ভূমিক্তলে নতি করে যণ্ড দেবগণ। গাত্রোখান অবিলয়ে করে সর্ববন্ধন। গ্যুক্তেত্থান করি সবে মাগিল বিশ্বায় হয়েছেন ডিন্নমূর্থি শিব দয়াময়।। প্রস্থা বদন কিবা আহা মরি মরি . মুকুটেন্দু শোভে কিবা মন্তক উপরি।। মধুর মধুর হাস্য কিবা শোভা পায়<sup>।</sup> পীযুষ শবিহে যেন বদনে তাছার। মানিক্য-কৃত্তল শোভে দিব্য গণ্ডস্থলে। কিবা নীলবৰ্ণ হুষ্ঠ শোভিতেৰ্ছে গলে।। মুক্তামালা স্বৰ্গমণি শোভিছে গ্ৰীবায়। পীৰ দীৰ্ঘ চাবিভুঞ্ন শোভিতেহে ডায় ।। চারিহন্তে শোভিতেছে সুন্দর করণ মুগান্ধিত ট্রুদের করিছে ধারণ।। বরাভয় শোভা পায় ক্বেচিব-করে। কর্পুর চন্দন শোভে ভাহার উপরে ।। মালতী-চম্পক আরু কাঞ্চন-কমঙ্গে। মালা গাঁথি ধরিয়াছে মনোসয় গলে।। কদলী জিনিয়া কিবা শোভে উক্তম্ব। নৃপুরে শোভিত হয় শ্রীচরণদয়।।

ধনজবজ্ঞান্ত্রশ নিক্ শোভিছে চ*র*লে। ছদের ভূলিয়া খার হেরিছে। নরসে 🗥 এইরূপে শিবরূপ করি দরশন। আদি ব্ৰহ্মা দেবগথ বিয়েহিড হন।। দেবগণ সহ পরে দেব **প্রজাপ**তি। স্তুতিবাদ করি কহে গুরে গল্পতি । এত বলি লিঙ্গ স্নাপ করি দর্ধশন। বিশ্বহে মধন হন দেব পঞ্চাদন। নেখিতে দেখিতে শিব হন তিরোধান। লিঙ্ক পূজা করে পত্তে বিধি মতিমান।। দেরগণ সহ মিলি হরি**য় হাদয়ে**। ভক্তি করি করে পৃঞ্চা আনন্দিত হয়ে।। মানাবিধ উপহার করিয়া শুর্পণ। পরম আনম্ভে লাভি দেব পথাসন। যথাবিধি পূজা আদি কবিয়া সাধন নৈবেদ্য প্রদেশ কর যত দেবপণ। ভারপরে যায় সবে নিজ নিজ হানে । সদা ভক্তি রাখে সেই শিবের চরণে 🕡 লিক্সের মাহাত্ম যদি শুনে কোনজন। ষাবত পাতক তার হয় বিযোচন।।



দেবগণ কর্ত্ত ছাদল জ্যোতির্লিক পূজন

ব্যালনের যলিন্দেন ভনত্ সকরে। এইরূপে বামদের ধর্মবিক্য বলে। বামদের বাক্য-সূধা করিয়া শ্রবর। পর্যয় আনকে সভে তুর্ভি মহাজন্।

<sup>\*</sup> প্রশেন— ভক্ষণ করা।

বা**মদেবে সম্বো**ধিরা কহে পুনরার। নমস্কার ন্মস্কার করিগো ভোষায়।। শিবের পরমন্তপ করিতে প্রবণ। মোর হাদে পুনশ্চ হয় আকিঞ্চন।। ত্রিভূবনেশ্বর কথা ডোমার কনে। গুনিয়া পরম তৃষ্টি লভিয়াছি মনে।। যে সব লিঙ্গের নাম করেছ কীর্তন। বিস্তারিয়া ভাহা নাহি করেছি শ্রবণ।। যথাৰ্থত বিস্তারিয়া ক্লে সব কাহিনী ৷ আমার নিকটে কহু ওহে মহামূনি।। কাশী আদি সবর্বস্থানে যত দেবগণ। কিরাপে সকল লিঙ্গে করিল পূজন।। এতেক বচন শুনি জুন্ডির বদনে। বামদেব বলিলেন মধুর বচনে।। শিবপাশে বরলাভ করি পদ্মাসন। হিমগিবি হতে আনে সহদেবগণ।। আগমন করি সবে অবনী মাঝারে। লি**শ পূজা একে একে করে** ভক্তি ভরে।। তারপর মহাবাহ শহাচক্রধারী। দেবগণ সহ যান বারাণদী পুরী। সেই **স্থানে জ্যোতির্মিন্স** করি দরশন। প্রম অনিন্দ লাভ করে নারায়ণ।। নারায়ণ সেই স্থানে করিয়া গমন : नानविश्व উপচারে করেন পৃঞ্জন। এই চিন্তা মনে মনে করে বনমালী। দেখিয়াছি পূর্বের্ব যাঁরে হিমালয়োপরি।। সেই দেবে এখানেও করি দরশন। এড ভাবি ধ্যানপর হন নারায়ণ।। বিষ্ণুর সান্তিকভাব দেখিয়া নয়নে। পরম জানন্দ জন্মে শঙ্করের মনে। পরম সম্ভষ্ট হয়ে দেব উমাপতি। বিষ্ণুর সমক্ষে আসি করে অবস্থিতি 🖽 আসি আবির্ভূত হন বিঞ্জুর সদন। শরতন্ত্র সম কিবা অঙ্গের বরণ।।

ষ্টটাজুট শোভা পায় মস্তক উপরে। ব্রিসেত্র জলাটোপরি কিবা শোভাধরে । ত্রিশৃঙ্গ পিণাক আদি করে শোভা পায়। শোভিতেছে বরাভীতি মন্নি কিবা ভার। প্রভু দিগম্বর বেশে করি আগমন। মনের হরিবে নৃত্য করে ঘন ঘন।। তাহা দেখি নারায়ণ হরিষ অন্তরে শন্ধধ্বনি পাকজন্য ঘন ঘন করে।। শিবের চরণ পদ্ম করিয়া বন্দন। করতালি করি বাদ্য করে পদ্মাসন।। তাহা দেখি মন্ত হয়ে দেব মহেশ্বর। নৃত্য করে ধন ধন ভূগুল,উপর।। নৃপুরের শব্দ হয় চরণ কমলে। চরণের শোভা পড়ে দিক দিগন্তরে।। বাহন্বয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে খত দেবগণ ক্ষদূরে সবে গিয়া হয় নিপতন।! এইরূপে নৃত্য করে দেব দিগস্বর। ব্রহ্মা বিশৃঃ তাহা দেখি ব্যাকুল অস্তর ।। কার্ডর ইইয়া করে বিনয় বচনে। গুহে প্রভূ রক্ষ কর এতিন ভূবনে । এতেক বচন গুনি দেব পঞ্চানন নৃত্য ভ্যঞ্জি কহে পরে গড়ীর বচন।। শিব কহে শুন শুন গুহে পদ্মাসন। মম বাক্য শুন শুন দেব নারায়ণ।। ত্যেমাদের ভক্তি হেরি আপন নয়নে। নৃত্য করিতেছিলাম আনন্দিত মনে।, হিংসা করি নৃত্য নাহি করেছি কখন। আমার নর্ত্তন গুদ্ধ মঙ্গল কারণ।। পিতা হয়ে পুত্র নাহি করে বিনাশন। ত্রুদয় সংশয় নাহি রাখিল কখন।। খন খন জগৎপতে বচন আমার। কাশীধামে সন্নিহিত রহি অনিবার।। কুপা করি তোমাদের দিরাছি দর্শন। এত বলি মহেশ্বর ভিরোহিত হন।।

বামদেব এত বলি কহেন তৃতিরে পৃথর্বকথা বলিলাম তোমার গোচরে।। নিবপৃঞ্জা মেইরূপে কাশী ধামে হয় নেই দৰ কহিলাম ভহে মহে।। তারপর দেবরাজ সুরগণ সলে। বিষ্ণুরে সম্বেদিধ আর দেব পদ্মাসনে। পঞ্জীর বচনে কহে তন পদাসন। ওছে ছরি শুন শুন আমার বচন।, বংসনা করেছি যেতে বদরিকভাগে কেদার-ঈশরে পূজা করিতে বিখানে। ইন্দ্র কহি এইক্সপ সবার গোচরে অবিলয়ে চলিলেন কেনর গোচরে।। তথা উপনীত হয়ে সহ দেবগণ। ভক্তি ভরে কেদারের করেন দর্শন ।। বটবৃক মৃজে আছে লিঙ্গের প্রবর। মেখি ভাহা প্রণমিল দেবতা নিকর। বিধানে করিয়া পূজা দেব শটীপতি। ন্যান মুদিয়া ধ্যান করে পশুগতি । তাঁহার পরম ভক্তি করি দরশন। পর্ম সন্তুষ্ট হন দেব পঞ্চানন।। খ্যান করে শুটীপতি একান্ত অন্তরে। উমাকাঞ্জ জাবির্ভূত হন হেন কালে।। শারদীয় চন্দ্রসম শোভিছে বদন। ইস্ত্ৰ-আদি দেৱগণে কৰে সম্বোধন।। টক মৃগ আদি তাঁর শোভিতেহে করে। কটিউট শোভা পায় অন্তিন-অস্বরে । মন্দ যন্দ হাস্য শেট্রেড কমল বদ্দন। ভালতটে নেত্র ত্রশ্ব করেন ধারণ া আবির্ভূত হয়ে দেব মধুর বচনে। কহিলেন ওন ইন্দ্ৰ কহি তব স্থানে । ভোমার পরম ভক্তি করি দরশন পরম সম্বন্ধ আমি হয়েছি এখন।। অভিমন্ত বরদান করিবার তরে 🖟 জবির্ভৃত হইরছে তোমার গোচরে।।

মনের বাসদা যাথা করহ যাচন যা চাহিবে দিব ভাহা অমর রাজন। । এতেক ফল গুলি দেব শ্রীপতি। প্ৰভূ বলিলেন <del>খন তুমি পণ্ডপ</del>তি। পাই যেন অহরহঃ তোমার চরণ। তান্ কোন বল্লে মম নাহি প্রয়োজন। এন্ড বলি মৌনভাব ধরে শচীপতি ! ভথান্ত বলিয়া তিরোহিত উমাপতি। ভারপর দেবনাজ বিহিত বিধানে। স্তব করে নানামতে দেব পঞ্চাননুন্ 🕽 ভক্তি ভরে লিঙ্গ এদে করিয়া প্রধার্ম আগন আপন ছানে করেন প্রয়শ ।। য়েরপে অর্চনা হয় কণরিকাশ্রনে। ত্ততে তাহা বলিলাম তোমার সদনে । সক্লোক সুধাৰহ এসৰ ঘটন। বহুপূৰ্বের্ব ঘটেছিল গুহে মহন্মন্।। তারপর ঘটে যাহা অপুর্ব্ব কাহিনী। ভকতি করিয়া শুন গুছে ভূতিমূনি।। অপ্রিদের ভারপর করি যোড়কর। কহিলেন **ওন ওন দেবতানিক**র 🖠 মনে করেছ বাসনা শ্রীশৈলে যহিতে। পুঞ্জিব মাহেল লিঙ্গে ভক্তি যুক্ত চিতে।। উপনীত সধে তথা হরিষ অন্তরে। হ্রীলৈল শ্বেভিছে সবে ন**য়নে** দেহারে।। ষ্টুৰত্ব কল প্ৰেপ অতি সুশোচন। মলোহর গিরি সেই অতি বিখেহন। তাহার পরমভত্তি দেখিয়া নয়নে। প্ৰধানন উপনীত সহাস্য বদনে । ত্রিশূল করেডে প্রভূ করিয়া ধারণ। সকা আন্ধে চিতা ভশ্ম করিয়া লেপন । বরুণ স**কালে আ**সি পুলক অন্তরে। গভোধিয়া বলিলেন সৃমধুর শরে।। বন মাগ মনে যাহা অ ডিলাম হয়। বর দিতে আসিয়াছি ওহে মহোদর।

এতেক বচন শুনি বরুণ ধীমান। কহিলেন নিবেদন ওহে ভগবন্।। ভক্তি চাহি একমাত্র তোমার উপরে। মনেতে বাসনা আর নাহি অন্য বরে। ডথান্তু বলিয়া বর দিয়া পঞ্চানন। সেই স্থানে অবিলম্বে তিরোহিত হন। বামদেব ঝটি কহে সুমধুর স্বরে। ওন গুন ভূগু ঋষে কহি তার পরে । সোমনাথে পুঞ্জিবারে করিয়া মনন। দেকভাগণের সহ চলেন পবন । তথ্য উপনীত হন হরিষ অন্তরে , পৃজিলেন ভোলানাথে নানা উপচারে।। তাহার পূজায় তুষ্ট হয়ে পঞ্চানন। আবির্ভূত হয়ে কহে ওনহ পবন।। বরমাগ যাহা ইচ্ছা হয় ছে অডরে। এত শুনি বায়ুদেব কহে ভক্তি ভরে।। সারিধ্য চাহি তোমার ওহে ভগবান্, মোরে দিব্যরূপ সদা করাবে দর্শন।। **সবর্বদা তোমার পূজা করিকার** তবে। দিব্যরূপ তব যেন দেখিগো **অন্তরে** ।। এতেক বচন শূনি দেব পঞ্চানন। বলিকোন শুন শুন ওছে মহাস্থন্।। পাশাস্থূর্শ করপ্রক চন্দ্রার্দ্ধশেখর। গুল্রমূর্ত্তি ব্যন্তাজিন বিধৃত অঙ্গর।। তুমি সদা এই মৃত্তি হেরিবে নয়নে। এতবঞ্চি তিরোহিত হন সেই স্থানে।। দিব্য কর্ণপঞ্জে আর ইন্দু বিশ্ব মলে। মহেশ্বরে পুজিলেন ভক্তি সহকারে।। তাঁহার পূজায় তুষ্ট হয়ে ভগবান্। কুবের গোচরে দিল দর্শন প্রদান।। আহা মরি কিবা রাপ বৈদ্যনাথ ধরে। পরগভূষণ কিবা শোভে কলেবরে।। ললাটে শশীকলা কিবা শোডা পায়। বিদ্যুৎ বরণ কান্তি মরি কিবা তার।।

মিষ্ট ভাবে বলিলেন দেব পণ্ডপতি বর লহ যাহা বাঞ্ছা করহ সুমতি।। এতেক বচন শুনি যক্ষপতি কয়। কিবা প্রভু অন্যবরে আছে ফলোদর।। পদ পূজা তব যেন করি সর্ব্বক্ষণ বর চাহি এইমাত্র গুহে জগবন্।। অনস্ত তাহার পর দেকগণে কয়। চল চল নাগনাথে লয়ে দেবচয় ।। এও বলি সবে মিলি করিল গমন। नाननाथ लिऋ शृंका कतिल जांधम।। দেখিলেন শিবে তথা জটাজুট শিরে। অর্দ্ধচন্দ্র শোডে কিবা ললাট উপরে।। অনন্ত ভাঁহারে মতি করি ভক্তি ভরে। নানাবিধ পূষ্প দিয়া পূজেন সাদরে।। শিব আবির্ভূত হয়ে কহেন ত খন। বর মাগো বাহা বাঞ্চা ওহে মহাজুন্ । অনম্ভ কহিল প্রভ নিবেদি তোমারে। একয়াত্র ভক্তি চাহি তব পদোপরে ।। ভানম্ভ এতেক বলি কবি প্রণিপাড : তথান্ত বলিয়া তিরোহিত নাগনাথ।। তুণ্ডিরে সম্বোধি পরে বামদেব কয় খন শুন ভারপর ওহে মহোদয়।। ভূবন-ঈশবে তথা করেন দর্শন। বিশুদ্ধ স্ফটিকসম অঙ্গের বরণ।। দীপ্তচর্ম্ম পরিধান অতি বিমোহন। অন্তর ধরিছে আর আসি শৃলবর। এত শুনি দিনমণি কছেন তথন ) ত্যেমার উপরে ভক্তি চাহি সর্ব্বক্ষণ।। চাহি শুদ্ধ জম্মে জম্মে ভোমারে ভকতি। তান্য কোন ববে বাঞ্ছা নাহিক সুমন্ডি।। এই বাক্য গৌৰীপতি করিয়া শ্রবণ তথান্ত বলিয়া তথা ডিরোহিত হন।। তারপর চন্ত্রদেব লয়ে মেবগগৌ। ব্রহাগিরিপরে বান পুলকিত মনে 🕫

<u>अञ्चल निरुक्त्य छथा करत्रन मर्</u>गत কিবা রূপ মনোহর অতি বিমেছন।। কলস তুলি মহম্বে আনন্দিত মনে চন্দ্রমা করান হান সাধনের বনে।। নানবিধ উপচারে করেন পূঞ্জন। আবির্ভৃত হয়ে বর দেন পঞ্চানন।। অন্তর্হিত হন পরে জগত ঈশর। আনন্দে মগন হয় দেবতা নিকর। তারপর বীশাপাণি হরিষ অপ্তরে। দেবগণ সহ যান দক্ষিণ সাগরে।। সাগর তীরেতে ভাত করিয়া গ্র্যন। রাচেপার লিঙ্গ তথা করেন দর্শম।। পূর্ণচন্দ্র সম তার বদন কমলে। শোভা পায় ইন্দ্রকলা ললাট উপরে।। শোভিতেছে ত্রিলোচন নসাট উপারে . শেভাপায় কটিতট দীগুচর্মাঘুরে।। চরণে নৃপুর ধ্বনি হয় খন খন। হাস্য মূর্বে ভারতীরে কহেন এখন।। ওহে দেখী ওন শুন বছন আমার। ষাহা বাঞ্ছা বর লয় অন্তরে ভোমার।। ষাহা চাবে দিব ভাহা স্বরূপ বচন। ভোমার উপরে খ্রীতি আমি সবর্বকণ।। এতেক বচন শুনি কহেন ভারতী। নিহেদন শুন তন শুহে পশুস্তি।। আমি তব ৩ণ সদা করিব কীর্ত্তন। মাণি বর এই যার ওচে ভগবান।। কিবা কাজ অন্য বরে গ্রহে পশুপতি এত বলি সৌন ভাব ধরেন ভারতী।। এতেক বচন শুনি দেব ত্রিলোচন। তথ্যস্ত্র বলিয়া বর করেন অর্পণ। লিমপুজা এইরা পে করিয়া সংধন ভারতী সহিত্তে যান যড দেবগণ।। আন্দে চলেন সবে অমর নগরে সৰে তথা রহিলেন হরিষ অন্তরে।।

তৃতিরে এতেক বলি বামদেব কয়। গুনিলে অপূর্ব্ব কথা ওছে মহোদয়।।



ত্তিপুরাসুর কর্তৃক দেবরাজ্য গ্রহণ

ভূতি কহে বামদেৰে ওহে মহাদ্যন।
লিক্সের চরিত এই করিন্ শ্রবণ।
স্থাবাণী তব পুনঃ ভনিতে বাসনা।
বর্ণন করিয়া তাহা পুরাও কামনা।।
নির্দ্রেপ মির্দ্রণ ব্রুলা চিলানক্ষময়।
সেই জন কিয়াপেতে গুপবান হয়।।
কহ প্রভূ এই কথা আমার গোচরে।
ভত্তজ্ঞান\* গুনি জামি ক্তিব অন্তরে।

\* তত্ত্বরেন — জান সাতের মধ্যে অংশতন্ত্বজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। যে জীবের আশ্বতন্ত জ্ঞান নেই, সংসারের মধ্যে তিনি ব্রান্ত ভাত্তবলে জীব সংসারেত্যাসে আর মায়ার চরনত্ত্ব পড়ে মিথ্যা কর্মফল ভোগ করে।

অভি-ার সঞ্চ থেকে যেমন কুশীলবগণ জভিনয় করেন আর অভিনয় শেষে যে যার গৃহে যিরে যান, তেমনি সংসারও এক অভিনয় মক। এখানে এসে আধার আমার করে কেনে বেঁদে বৃধা সদয় মট্ট করি। কিছা শ্রী পুত্র কল্যা কেউ কারো আপন নয়। ছয়োবাঞ্চির মত অনিত্য সমোরে বুণা মায়া-মমতায় দিন অভিবাহিত হয়। জলবিহের মন্ত মানবের জীবন। নিঃশাস-নৈরিশাস। সবই ক্ষণস্থায়ী। পৃথিবীতে কোন কিছু দীর্অস্থায়ী নয়। সংসারে এনে অন্বেরা বা কিছু করিনা কেন मदरे दुशा मदरे निष्मम् । यहि छशरद कुना ना दुस छाहरू দুর্হাড মানব অস্টাই বিষয়ে চলে যাবে। জীব একবার মরে গেলে কারো ক্ষমতা নেই পুনরার ব্যচিয়ে দেওয়ার কর্ম্মফল ছিলাৰে তাৰে অন্য যোদিতে স্বাস নিতে হবে প্ৰতিদিন আমন্ত্ৰা চোষের সামনে দেখতে পাই কড লোক মরে বাচেছ। তথাপি আমরা আশাপণ চেরে চেয়ে বসে থাকি শিশুকালে একং যুবাকালে আমরা যেরূপ থাকি সেরূপ কিন্তু বৃদ্ধ কালে থাকতে পারি না পূরের ছিহায় যে আখাদ ভোগ করি পারে অর্থাৎ

এতেক বচন গুনি বামদেব কর।
থন খন তুথি কবে তুমি মহোদর।।
যেরাপ নির্ত্তপ রক্ষ হন ওগবান্
সেই কথা বলিতেছি শুন মতিমান।।
থিপুর নামেতে দৈত্য ছিল পুর্বকালে।
দুর্মর্ব পরম সেই খ্যাত চরাচরে ।
উদর অচল পুর্বের করিয়া গ্রমন।
সে দৈত্য পুছরে তপ কর্মে সাবল।।
থিলোক্য বিজর বাজা করিয়া অন্তরে।
সেই দৈত্য দিবানিশি হোরতর করে।।

কুজপালে লৈ আহল খেকে সৰাই বিয়ত বাকে। কিলেই ব্যৱস্থ ৰে ভাৰ্ব্য সূৰদনে কৰে, বৃদ্ধ কৰণে ভা আৰু <del>থাকে</del> না , কিলোৰ বৰনে ইপ্ৰিয় সভেজ ও প্ৰকল পাৰে কিছু বৃদ্ধ বয়নে ভা পাকে না। ভাৰম চিন্তা কমদে মৃত্যুক্ত মনে হয়। লোভের বসে সানুষ উধর চিস্তা কলে নিয়ে কেবল কট করে অর্থ আহকা কৰে।সে কিছু কেৰে না শেষকালে দেহ এটা হওয়ায় সংখে সংখে সৰ বৃধ্ব হয়ে কয়। কয় কংগ্ৰহণে কে অভুন ঐৰথ্যলাক করে বোকা যায় না আত্মর কেন কেনে আর্ম্ব বুজিয়ান বানুষ অভুল নাখৰ্ম পৰিভয়ণ করে ভগৰান **এ কুকেনা লেবার আত্মনিয়োগ কমেন। বয়শ ব্যাহীত কোন** মানুহের আলার নিবৃত্তি হটে না। আশা হল বিশাস তথ काना कुरकिनीत बफराज नरफ मानूब शारत रहा। अकहात ক্ষীকৃষ্ণের ররণ চিন্তা স্বাতীত জীবের আর জোন পান্তির পৃথ নেই। যিনি নিনরামি নানা কলের মতে ও ভগবানের নাম গুনকীৰ্তনে আৰু নিয়োগ কয়কে চেটা কৰেন ডিনি উক্তা ও সুকৃতি লাভের কলে আমাৰ বাবে বাব্ৰা করেন। আশি লক্ষ যেনি লম্প করে ভবে আমরা সাধের মানব কর

উপতৃত্ত কাজে লাগাবার চেটা করে।

সূত্র, তাপল, গঞ্চ, বিভাগ আহার বিহাব নিরা সব কিছুই
করে। নানুধ ধনি একই কাজ করে জীবন কটার ডাহলে মানুব
আৰু পতার পার্থকা কোঝার। স্থানাং ভ প্রান তার
ক্রেপরকাজঃ তার নিজের লাগে মানুবকে সৃষ্টি করে উপতৃত্ত
আল ও বৃষি কাল করেছেন। ডাই আমাপের প্রাথম এবং প্রধান
কর্মন ছবে তার নাম ওলকীর্ত্তন করে মনুবা জনকে সার্থক করে।
সূত্রাং বর্লা হীন মানুব মারে পড়ার সমান।

লাভ করেছি। সুভরাং জানী ও সুদ্ধিদান স্বনুধ কোনদিন এড

কটান্দিৰ্ভ সাধের সামৰ কৰা হেলাম অভিবাহিত করে না।

দুক্তর তপ্স্যা ভার করি দরশন। পদ্মযোনি মনে মনে পুলকিত হন। আবির্তৃত হয়ে পরে কহেন দৈত্যেরে। যাহা বাঞ্ছা বর মাণ ডোমার অন্তরে।। এতেক ক্যন শুনি দৈত্যকর কর। নিৰেদন ওল ওল ওছে মহোদয়।। কেবা দৈত্য কেবা দেব কেবা অন্যন্তন। ষ্ণামার সমান কেছ না হবে কখন।। একবানে ত্ৰিলোক যে ভেদিতে পারিবে। সেইজন মম প্রাণ সংহার করিবে।। চাহি আমি এই বর ওহে ভগবন **তথাস্ত** বলিয়া ব্ৰহ্মা ডিৱোহিত হন । দৈত্য ব্রহ্মার বরেতে বাড়িয়া উঠিল। ইন্দ্রকে জিনিয়া রাজ্য হরিয়া লইল। সবে পরাজয় হয় দলেৰ গোচয়ে দৌরা**ন্য** করয়ে দৈত্য ভবন ভিতরে i i তাহা দেশি ইক্স আদি যত দেখগণ। জনার্দনে পুরোগামী করিয়া তখন 🛭 সভ্যাল্যকে উপনীত হুইয়া সকলে। ন্তৰ করে পিতামহে একান্ত অন্তণ্ডে।। প্রজাগতি তব গদে করি নমস্কার। নাশ কর তব প্রথা দৈত্য দ্রাচার।। ব্দামাদের বর্গ হতে দিয়াছে ভাড়ায়ে। মোরা ভ্রমি ধরাতক্তে বিকল-জদক্তে।। বালর সমান মোরা করি বিচরণ। তোমার আপ্রয়ে এবে লইনু শরব।। এতেক বচন শুনি দেব পথবোলি। দেবিদেন পুরোভাগে বিষ্ণু চিতামণি। দেৰি তাহা পশ্বযোনি কৰেন তখন। ক্ষমাকর অপরাধ ওছে নাবারণ।। মগ ছিলু খানবোগে একান্ত অন্তরে। অন্তর স্থান মন কব প্রদোপরে।। বোটি কোট বিশ্বশেতে হাদয়ে ডোমার। ত্রিলোক কাপিরা ভূমি রহ তগদার।।

তব পাদপর ছেলে পবিত্র অবনী। বলিরে করেছ ধবনে তুমি চিন্তামণি।। নৃসিংহ রূপেতে তৃমি নথর প্রহারে। করিয়াছিলে নিধন দানব প্রবরে।। এতেক বচন ভনি কতে নারায়ণ। সত্য বটে বহু দৈত্য করেছি নিধন । করেছি প্রেরুণ জামি বলিরে পাতালে। তা হতে অধিক কিন্তু স্থানিবে শ্রিপুরে।। তোমার বরেতে সেই দানব প্রবর বিজ্ঞয়ী হইয়া আছে ত্রিলোক ভিতর ।। ইয়াদেবে পরাজয় করি দৈত্যাধম। বজ্র আর ঐরাবতে করেছে হরণ।। উচ্চৈঃশ্রবা **অন্যরাজে ল**ইয়াছে হরে। নন্দন কানন সেই একে ভোগ করে।। সে পতিব্রতা শচীরে করেছে হরণ। সূচার স্থান ইচ্ছকে লা দেয় জধম।। ধরা হতে ইন্দ্রশব্দ করেছে বিলোপ। দেবরাজ প্রতি তার এতদুর কোপ।। লয়েছে মহিষ দশ্চ ফমেরে হরিয়ে। বক্রশের পাশ অন্ত সানন্দ হানয়ে।। সূর্য্যের চক্রের গতি কৃষিয়াছে বলে। নাহি যেতে দেবগণ পারে সুরপুরে।। ইব্র আদি সবে গিয়া ক্ষীরোদ সাগরে। আমারে করিল স্তব সরল অন্তরে।। ইহাদের রক্ষা হেতু হইয়া সদয় চক্রহন্তে গিয়াছিনু ওহে দয়াময়।। দেখিয়া দৈত্য শোরে অতি রোব ভরে। মিক্ষেপিল বক্সতামু মম বক্ষোপরে।। সুদর্শন ফ্রোধডরে করিনু ক্ষেপা। দৈত্যক্তদে চক্র পিয়া হয় নিপতন।। সেই চক্র নিজ হজে ধরে দৈত্যবর সুদর্শন গেছে মম ওছে পথাকর।। তারপর মহা-অস্ত্র কবিয়া ক্ষেপণ। কীরোদ সাগর দৈত্য করিল শোষণ।।

কল্পদুম মব ভগ্ন করে রোমভবে সুরভি লইয়া সেই গেল মহাবলে।। কিব্য উপায় এখন করি পলাসন। ব্রিলোক ব্যাপিয়া আছে সেই দৈত্যাধ্য ।। যেখানে যেখানে আমি করি হে গমন। সেই দুষ্টে সেইখানে করি দরশন।। লয়েছে সকল অন্ত সেই দুরমতি। গরুড় বাহন মাত্র আছে সহামতি। লক্ষ্মীদেবী আছে আরো আমার গোচরে নাহি কিছু তার মম জানিবে অন্তরে। এতেক বিষ্ণুর বাক্য করিয়া শ্রবণ। ব্রহ্মার হৃদর হয় কম্পিত তখন।। বিষয় বদনে পড়ে গরুড় বাহনে। কহিলেন ওন ওন কহি তব স্থানে।। সবার ঈশর তুমি ওহে ভগবন। থামি তৰ পাৰে দণ্ড হয়েছি এখন।। ভয়েতে ব্যাকুল মম হতেছে হদেয় কাঁপিছে আদান মম দেখ মহোদয়।। এইক্সপে কথাবার্স্ত হয় বিষ্ণু-সনে। ত্রিপুর-দৈত্য সহসা আসিব দেখানে।। ব্রহ্মার কমলাসন করিতে হরও। দৈত্যকর মহাবেগে করে আগমন।। ভাহা দেশি দেবগদ বিহুল হঁইয়ে। ষেই দিকে যায় চক্ষু চলিল পলায়ে।। তাহা দেখি বিষ্ণু কহে যত দেবণগে। তিষ্ঠ তিষ্ঠ মাহা কহি শুনহ প্রবলে । বিকুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রকা। স্তয়েতে সকলে তার লভিল শরণ।। পদ্মাসনে বিকু কহে গুহে পদ্মাক্র। এই দেখ দেবপশ ভয়েতে কাতৰ।। বল কি হবে উপাধ্ন ওহে পদ্মাসন। ক্রোপ্রায় থাকিবে বল যত দেবগণ।। বিধি কহে এত শুনি শুনহ মুরারি। মোদ্বা যাই চল চল হিমগিরি পরি।।

শঙ্করেরে তথা গিয়া তুষিব যতনে। করিবে উপার গ্রন্থ ভাবিয়াছি মনে। এতবলি দেবগণে সঙ্গেতে লইয়ে। ব্ৰহ্মা বিষ্ণ দোঁহে যান ণিরি হিমালয়ে। তথায় সবে সূৰেতে সভত বিহুরে। ধাতু শোভে নানা বর্ণ গিরি-শৃঙ্গ পরে। পৃষ্প ফলে অধনত কত তরুবর। নিরস্থর শোভা পাম পর্বাত উপর 🖽 কোকিদেরা বসি শাখে পুলকে মগনঃ সদ'রবে কুহু কৃহ করিছে কুঞ্জন।। তর তর রবে বহে গুঙ্গা সুরধনী। ভাসিয়া চলিছে পদ্ম কন্ত বল গণি।! পিরিশোভা এইরাপে করি দরশন। মগন হন পূলকে যত দেৱগণ।। দেবগণ যনে মনে এই চিম্তা করে। মঙ্গল হতে অবশ্য মহেশের বরে। মঙ্গল করিবে সেই দেব পঞ্চানন। 'ভূবনে বিদিত যিনি মঙ্গল কারণ। পুরাণের সার এই শ্রীশিবপুরাণ তনিলে তাহার হয় দিব্যতত্ত্জান।। ভবপারে ভরিবারে ইচ্ছা যেই করে। পড়িবে শুনিকে ইহা একান্ত অভারে।। ডাই বলে কবিবর ওরে মুচমন। এ**কান্ত অন্তরে** ভাব শিবের স্করণ।।



উপমন্য ঋষির কথা

সনৎ-কুমার করে শুন মুনিগল। শিরি হিমালয় কথা করিলে শ্রবণ।।

বামদেব তারপর সম্বোধি তৃতিরে। ধীরে ধীরে বলিলেন সুমধুর স্বয়ে।। ওহে ঋষিগণ ওল অপূৰ্ব্ব ঘটন। ভারপর ঘট্টে যাহা করিব বর্ণন।। ব্রখ্যা বিষ্ণু দূইজন দেবগণ সনে। হিমালয় সুখাগারে গিয়া ফুল্ল মনে । প্রর্বমূপে বসিলেন যত দেবগ**্**। তাঁদের সহিত মিলি ব্রহ্মা নারারণ।। হুদিমাঝে চিন্তা করে দেবদেব হরে তথ্য খবি উপমন্য আসে হেনকালে।। মহাতেজা মহাযশা সেই মুনিবর প্রদীপ্ত জনজ সম যেন কলেবর।। ব্রস্থা বিষ্ণু দৃইজনে করি দরশন শ্ব<mark>ষি অবনত শিরে করিল ব<del>সন</del></mark> ক্তে কর্যোড়ে মম জনম সংচল এতদিলে হলো ময় শিবপৃষ্ধা কল ,। ব্রন্ধা বিষ্ণু দুইজনে প্রত্যক্ষ নয়নে : আন্তি হেরিতেছি ধন্য আমার জীবনে । ইন্দ্ৰ আদি দেবগণ সদাস্বৰ্বক্ষণ। নয়নে দর্শন করে শ্রীমধুসূদন।। অতথ্যব ধন্য সব দেবতা সকলে। আমি ধন্য আসি আ<del>জি</del> সবার গোচরে।। ওনহ গরুড় তুমি আমার বচন। তব সম ধন্য বল আছে কোন জন।। স্কদ্বেতে বহন সদা করিছ হরিরে। ধনা ধন্য হংস তুমি বহিছ বিধিরে। কত কথা এইক্লপে কহে তপোধন। কহে সম্বোধি ঋষিয়ে বিধাতা যখন।। উপমূল্যে মহাভাগ তোমার সমান ধরাশ্বামে কোন জন নাহি বিদ্যামান।। ব্ৰিজ্ঞানি তোমা এখন কহ তপোধন। अभन्न इत्व किकार्ण एव भव्याननः। এত শুনি উপমন্যু কহে ধীরে ধীরে। জিজ্ঞাসা করেছ প্রশ্ন দুরুত্ আমারে।।

নিলিশু নির্গুণ সেই সাক্ষাৎ শস্তর। বিগ্রহবিহীন তিনি খ্যাত চরাচর।। সাধারণে কিরুপে জানিবে ভাঁহারে। স**ক্ষ**নের গতি তিনি ভব <del>গা</del>রাবারে । পিতামহ গুন গুন আমার বচন। শিব এই শব্দ মাত্র করি উচ্চারণ । কোন পথে গেলে ডিনি প্রসন্ন যে হন কিন্ত্ৰপে বলিৰ তাহা হে চতুবানন।। সেসৰ কিছুই নাহি জানিগো অন্তরে একমাত্র জানি শিব এ দৃই অক্ষরে । এতেক বচন শুনি বিরিঞ্চি ভখন দৈবগণে সম্বোধিয়া কহেন ৭৮ন 🕕 দেবগণ শুন শুন একান্ত অন্তবে শিবতুল্য উপমন্য এ ভব সংসারে। ইহারে মোরা যখন করিনু দর্শন। পূৰ্শন প্ৰসাদে পাব নিবের দৰ্শন। বিধি হয়ে আমি নাই শিবতত্ত্ব জানি। অন্যে পরে কিবা কথা বল দেখি শুনি ।। বিরূপাকে এবে আমি করিব স্থবন প্রসন্ন অবশ্য ভাহে হবে ত্রিনয়ন।। এত বলি কহে ব্রহ্মা কোথায় ঈশ্বর। সহস্র-মন্তক ভূমি পুরুষ প্রবর।। সহস্র লোচন তব সহস্র চরণ। অগতে কেবল ভূমি মঙ্গল কারণ । বিরাট প্রুষ তুমি খ্যাত চরাচরে। তোম। হতে ব্রুশ্ম তার জানিগো অন্তরে।। তোমার বদম হতে জন্মেছে খিজাতি। বাহযুগো জন্মে ক্ষত্র ওহে পণ্ডপতি 🛭 । বৈশ্যগণ **উ**ক্ত হতে লভয়ে জনম। পদন্বয় হতে হয় শূদ্র উৎপাদন।। চন্দ্রমা মানস হতে জন্মে ডোমার। চক্ষু হতে জন্মে দিনমণি গুণাধার।। বায়ুদেব শ্রোত্ত হতে লভেন ক্সনম। নথ হতে জন্মিয়াছে জুলস্কু দহন।।

অন্তরীক্ষ জন্মিয়াছে নাভিদেশ হতে। শীর্ষ হতে দিব্যদ্যেক বিদিত জগতে।। এইরূপে পদ্মাসন করিয়া স্তবন : মৌনভাব তথা ধরি করেন চিন্তন।। বেদবাকা ভারপর করি উচ্চারণ পাঠ করে শিবস্তব দেব নারায়ণ 🕡 ব্রহ্মদাস্বরূপ তুমি ওহে ভগবান্। তোমার উদ্দেশ্যে করি সভত প্রশাম। গো-ব্রাক্ষণ হিতকাবী ভূমি মহায়ন্। সদা প্রভূ বিশ্বহিত করিছ সাধন। *শোভিতে*ছে শশীকলা তব শিরোপরে। নমস্বার করি তব ঐচরণোপরে . নির্গুণ সচ্চিদানন পরব্রন্থ যিনি। নির্মেপ ও নিরাভাস বিনি শৃত্যপাণি।। প্রপাম করি তাঁহারে একান্ত অন্তরে প্রসন্ন হউন তিনি আমা স্বা পরে।. ন্তব করে এই **রূপে দেব** নারায়ণ মৌনভাবে মহেশেরে করেন চিন্তন।। এদিকে প্রসাহ হয়ে দেব মহেশ্বর। জদৃশ্যভাবেতে থাকি গগন উপর।। দেববাণীচ্ছলে কহে গুল পথাসন। দেবগণ শুন শুন আহার বচন।। এখানে এসেছ সবে কিসের কারণে। वल दल भोड़ कत्रि आभाव সদনে । বিবাদ অন্তর মাঝে না রাখ কথন। আগমন হেতু সবে বলহ এখন।। দৈববাণী এই ক্লাগে ভনিয়া ভাবনে। দেবণণ হইলেন সবিশ্বয় মনে।। কহে সবে পরস্পর একি বা ঘটন। পুন্য পরে দৈববাণী করে কোনজন । কিরূপে দেখিব তারে ভাবিয়া না পাই। চিন্তায় চিন্তায় মোৰা স্থাকুলিত হই।। চিন্তা করি এই রূপ কহে দেবগণঃ কোধায় রয়েছ প্রভু গুহে ভগবন।।

এই হেডু তব পায়ে লয়েছি শরণ ত্রিপুর হত্তেতে রক্ষা কর ভগবন। দেবতাগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ। অদৃশ্যরূপেতে থাকি কহে পঞ্চানন।। দেবগণ শুন <mark>শুন আমার</mark> বচন। সৈজন কহে কি কথা ওহে দেবগণ ৷৷ কি কারণে তারে বর দেন পদ্মযোনি সেই সব তুরা করি বল দেখি গুনি 🕕 এত তনি ব্রহ্মা করে ওরে ভগবন। গগন মুবতি তোমা করিগো বন্দন 🔒 পরমাত্মরূপী তৃমি সর্ব্বভৃতাত্মন ভূও ভব্য ভর প্রভূ অখিল কারণ। ত্তিপুর-বৃদ্ধান্ত বলি শুনহ প্রবণে মধ্যাহ- সময়ে সেই দুরাত্মা জনমে।। ষ্পনমিয়া তিনলোকে আধিপত্য চায়। এতখনি মিষ্টভাষে কহিলাম তায় উপস্যাতে মনোরথ সম্পাদিত হয় নতুবা অধমা পতি জানিবে নিশ্চয় । তাহার নিকটে আমি করিয়া গমন। 'বরমাগি' বলি কহি মধুর ৰচন। কল্যান হউক তব ওহে দৈত্যবর। মনের বাসনা কিবা বলহ সত্তর ।। এত শুনি দৈত্যবর কহিল তখন অত্যুক্তম বর দেহ ওহে ভগবন।। ত্রিলোক বিজয়ী প্রভু আমি যেন হই। আরো এক কথা বলি শুনহ গোঁসাই। একবাণ **ক্ষেপ করি যেই** কোন জন। ত্রিলোক করিবে ভেদ ওহে ভগবন।। আমি যাব তার হাতে শমন আগারে। এই বর দেহ প্রভু কুপা দৃষ্টি করে। তথান্ত বলিয়া বর করিয়া অর্পণ। **আগন ভবনে ফিরি করিনু গ**মন। মম বরে অহত্তৃত হয়ে দৈত্যবর দেবগণে জয় করে অতীব সত্র।।

নারায়ণে পরাজয় করে দুরাবান্। হরিরা লয়েছে দুষ্ট আমার আসন। এহেতু শরণাগত তোমার চরশে। আমাদের গতি হও কৃপা বিতরূদ। ত্রিপুর নিধন করি ওহে ভগবন। দরাময় রক্ষা কর এতিন ভূবন।। দেবগণে পরিত্রাণ কবিবার ডরে। তুমি হও অবতার কৃপা দৃষ্টি করে।। দেবতাগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ गगरम थाकिया कर्ड् काम नित्रुष्म । মম বাক্য ওন ওন ওহে পদ্মাকর আমার বচন তন দেবতা নিকর।। হ্বধীকেশ মন দিয়া করহ শ্রবণ। বৌদ্রকার্য্য হেতু যোরে করিছ বাচন।। এ হেতু রুদ্রাংশে আমি তোমা সবাকার। সাধ্যমতে সম্পাদিব ষত উপকার। তোমা সবে ধ্যাননিষ্ট হওছে এখন। আমার স্বরূপ সবে করাব দর্শন। যোগীর দুর্ন্নভ রূপ ক্ষানিবে অন্তরে। এত বলি মহেশ্বর মৌনভাব ধরে।। এতেক বচন শুনি যত দেবগণ ধ্যানযোগে অবিলম্বে হন নিমগন।। ধ্যানযোগে দেখে সবে রূপ মনোহর। বিশুদ্ধ স্ফটিক সম শুল্র কলেবর। বিমাশিব একবাপে ত্রিপুর অসুরে। শুন ব্রন্দা শুন বিষ্ণু কহি সবাকারে।। অবিলম্বে সবে কর যুদ্ধ আয়োজন। যুদ্ধে নিমগন হব ওহে দেবগণ।। এত ধলি দেবগণে দেব মহেশ্বর। অবিলম্বে সবাকার হন অগোচর । রোধ করি কৃতকৃত্য আপন অন্তরে। মনে মনে দেবগণ সুখ লাভ করে।। পুরাণে ধর্ম্মের কথা অতি বিমোহন শুনিলৈ তাহার হয় পাতক নাশন।।



#### লিং কর্তৃক ত্রিপুরাসুর বয

শুন শুন ধর্মাকথা বসিয়া নিকটে। তারপর প্রকাশিব কি ঘটনা ঘটে।। ক্ষত্তে গুল বামদেব ওছে মহাত্মন্ . এইজনে মহাদেব করিলে গ্রুন। উপ্রেদ্রাদি দেবগণ মিলিয়া সকলে। ত্রিপুর বধের কন্য জায়োকন করে।। পৃথিনীকে করিল যে মোহন স্যাদন। চন্দ্ৰ সূৰ্য্য চন্দ্ৰ ৰূমে ৰুড দেবগণ .. বাহন করিলে পরে কো চতুষ্টরে সারথি হলেন রক্ষা পূলক হাদয়ে।। দিব্য শরবাপী হন দেব নারায়ণ। এইরূপে হয় বুথ অভি মনোরম । ওহে প্রভূ দিগম্বর তুমি মহেশ্বর। মেরা হই রথ অঙ্গ দেবতা নিকর।। দারুণ ত্রিপুর হতে করহ রক্ষণ। ক্রাণ কর চরাচর ওহে ভগবন্।। তুমি সাক্ষী ভগবান এই চরাচরে। কর্যাকারদের কর্তা জনিপো ভোমারে।। এইরূপে দেবগণ স্তভি বাক্য কয় ৷ দুদ্যভির মহাশব্দ হেনকালে হয়। বীণাকেপু গণবাদি ৰাজে ঘন ঘন। ভাংস্য শহা কত বাজে কে করে গণন পুষ্পসৃষ্টি ছন ঘন হয়ে পূল্যোপরে . দ্বয় শব্দ উঠে কত হাদয় শিহরে।। এই সব দেবপণ করিরা শ্রাংণ খন খন উৰ্দ্ধযুখে কৰেন দৰ্শন ।

দেখিকেন ভগবান বিধি দিগ্ৰন্ত । রণবেশে আসিছেন লয়ে অনুচর।। সক্ত্র আদিত্য সম কিরণ তাঁহার বাহদতে ব্যাসি আছে জগত সংসার।। শোভা পায় চিতা ভশা দিব্যকলেবরে। গুলাছিন উত্ত্রীয় শোভিত শরীরে । শোভা পায় মৃশুমালা অতি বিমোহন। ভূমি যেন পদাঘাতে হয় বিদারণ । নাপ আভারণে দেব হতেছে গোজন। নীলবৰ্ণ কণ্ঠ ভাহে অডি বিমোহন।। ঐইক্লপ দিশু গোভা করি দরশন। ব্রহ্মাজাদি দেবগণ হরিয়ে মগন।। দেৰগণে নিরখিয়া দেব মহেশ্বর। শুন শুন বলিলেন অখর নিকর। শহর বলিয়া যোরে জ্ঞানিবে অন্তরে নাহি ভর নাহি ভয় কহিনু সবারে 🚶 রৌভ্রকম্মে মোরে সবে করেছে <del>বর</del>ণ। রুখংলে এ দেহ ভাই করেছি ধারণ।। বিনাশিৰ একৰাণে ত্ৰিপুরেরে আমি ভন্ন কেন কর তাবে বল দেখি তনি।। তোমাদিলে স্বীয়পদ করিব অর্পণ। ভয় নাছি নাই ভয় ওহে দেবগণ। করয়োড়ে কহে পরে শশাই শেখরে। ভূমি দেব গতিমাত্র গুব পারাবারে।। মেবতাগদের বাক্য করিয়া শ্রবণ। জাননে মধন হন দেব পঞ্চানন।। ব্রহ্মারে সার্রথি পরে করি দরশন। পুথিবীরে রথরাপী দেখিয়া তখন। কহিলেন মহেশ্বরে শুন দেবগণ। পদাবহুতে মম পৃথী না রবে এখন।। ক্ষয় হবে কৰুমন্তী নাহিক সংশব্ধ। বহিঁৰে কিব্ৰূপে মেনুৱ দেকতা নিচ্যু ।। এতরলি পদার্পণ করে রথোপরে। পৃথীসহ রথ যায় পাতাল নগরে।।

তাহা দেখি পদাঙ্গুষ্ঠে সেই রথ ধরি ৷ মন্ত্রপুত করিলেন ভবের কাণ্ডারী।। তাহার উপরে তথম করি আরোহণ। করতলে শরাসন করেন গ্রহণ।। মৌবর্বী আরোপণ ভাহে যেমন করিল। বাহ বলে ছিন্ন হন্তে অমনি পড়িল।। তাহা দেখি ম<del>হেগ্</del>যর সহাস্য বদন। পাশুপত মন্ত্র মুখে করে উচ্চারণ । তখন ব্রহ্মানে কহে দেব পঞ্চানন। ত্বরিতে চালাও তবে যতেক বাহন। শিবের এতেক বাক্য শুনিয়া প্রবশে। কভ চেষ্টা করে ব্রহ্মা রথের চালনে 🕫 কিছুতেই রথ নাহি চলিল তখন। দেখি তাহা অধোমুখে রহে পরাসন।। হাস্ট্যমুখে ভাহা দেখি দেব দিগম্বর। পদহন্তে স্পর্শ করে ব্রহ্মা শিরোপর। তাহে মহাবল ধরে দেব পদ্মধোনি। বাহন চালাতে থাকে হয়ে দওপানি।। এই রূপে রথে চলে দেব দিগম্বর দুর হতে হেরে তাহা দানব প্রবর।। শোন্ শোন্ ওরে মৃঢ় তুই কোন জন গ্যন করিস কোণা বলরে এখন।। এসেছিস কোথা হতে আমার গোচরে। ত্রিলোক বিজয়ী আমি জাননা অন্তরে।। আমার শরণ শীঘ্র করত্ গ্রহণ। নৈঙ্গে পরিত্রাণ ভোর নাহি কদাচন।। এতেক বচন **ওনি ক**হেন শঙ্কর। শৌন ওরে দুরাম্বন দানব প্রবর।। তোমার নিধন হেডু আমি পঞ্চানন। আসিয়াছি এইখানে লয়ে দেবগণ।। দেৰগণে শান্তিদান করিবার তরে। ওরে দৈত্য আসিয়াহি ভোমার গোচরে।। এতেক বচন শুনি ব্রিপুর ভখন। রোষ ভরে করে তন ওহে পঞ্চানন।।

করিয়াছি পর<del>াজয় দেব নারায়ণে</del>। জিনিয়াছি ইক্সে চন্দ্র যম হুতাশনে।। কুবের বঞ্চণ সূর্য্য আমার গোচর . কোথায় হারিয়া গেছে ওনহ শবর।। কেবা আছে হেন জন ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে। আমারে সমরে বঙ্গ বিনাশিতে পারে:: রু**ন্ধাও** ব্যাপিয়া আমি করি অবস্থান। স্থির হও মৃত্মতে নাহি পরিত্রাণ।। দৈতোর এতেক বাবদ করিয়া প্রবেশ . হাস্য করি মহেশ্বর কহেন তখন। বিষ্ণু নহি ইন্দ্ৰ নহি অগ্নি নহি আমি। কূবের বরুশ নহি নহি দিনমণি।। না ভাব আমারে তুমি *দেব শ*শধর। কৃতান্ত ভোমার আমি গুহে দৈত্যবর।। অদ্যই তোমারে আমি করিব ভক্ষা। গ্রাস করি বিনাশিব এ তিন ভূবন।। শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। দৈত্যবর জুদ্ধ হয়ে ধরে শরাসন।। সহস্র সহস্র শর করিয়া যোজন। একেবারে শিবেঙ্গরি করে নিক্ষেপণ।। শিবতেকে শর সব ভশ্মীভূত হয়। দৈত্যহাদে ভাহা দেখি লাগিল বিশ্বয় ।। মহেশ্বরে তারপর বধিবার তরে। বন্ধ অস্ত্র ঙ্গয় দৈত্য আপনার করে।। মহাবেশে বস্তু অন্ত করিল গমন : শব্বর পদেতে শিয়া হয় নিপতন।। ভক্তিভরে প্রণমিয়া শিবের চরশে। বিবর্ত্তিত হয় পরে কৃতকৃতা মলে।। দৈত্যবর ভাহা দেখি রোমেতে মগন। পুনরায় সৃদর্শন করেন গ্রহণ।। দক্ষ করে সূদর্শন লয়ে ক্রেণখভরে উদ্যত হুইল দৈত্য লিবে বধিবারে।। তাহা দেখি পরমাত্বা কহেন তখন -মৃত্মতে স্থির হও শুনহ এখন।।

তোমার নিকটে দেখ কুভান্ত নগরী। <del>বল দেখি কোধা রবে</del> তব এই পুরী। এতেক বচন শুনি কহে দৈতাবর। বাতৃল সমান কথা কহিছ শব্দর 🕕 সৌরীপতি পদে নতি করি ভক্তিভরে। তিরোহিত হয় চক্র সবার গোচরে।। তাহা দেখি ক্রোধে দৈত্য হয় নিমগন। কোটি সূৰ্য্য সম শূল করিল গ্রহণ 🗆 মহাবেগে নিক্ষেপিল শিবের উপরে। শিবতেজে সেই শূল ভন্ম হয়ে পড়ে।। ভোমা সহ সৰ্ব্ব বিশ্ব ভশ্মীভূত হবে। আমার শক্তি তবে জানিতে গারিবে ! ৷ এতবলি পিতামহে করি সম্বোধন। মিষ্ট ভাসে কহে হে দেব <del>পঞ</del>্চানন।। বেদধ্বনি কর তুমি হরবিত মনে : শীঘ্র চালাও বাহন বিহিত বিধানে।। শিবের আদেশ পেরে দেব পদ্মাসন। পরম আনন্দ নীরে হন নিম্পন।। সামবেদ উচ্চারণ করিয়া কদনে। চালালেন কেগণামী যতেক বাহনে ৷ ৷ বাম করে বচ্চু তিনি করিয়া ধারণ। দক্ষহন্তে ষ্টী লয়ে করেন চালন।। রখের ঘর্ষর শব্দ উঠিয়া গগনে। প্রতিনিনামিত করে এতিন ভূবনে।। জ্যা-শব্দ শ্রবণ করি দানব প্রবর। মোহিত ইইয়া হয় বিশ্বিত অন্তর।: তারপর মহেশ্বর হত দেবগণে। খনখন বলিলেন ঐকান্তিক মনে।। আমারে শ্বরণ কর হৃদর মাঝারে। একবাশে ত্রিভূখন নাশিব অচিরে।। শিবের মুখেতে শুনি এতেক বচন। শিব পাশে দেবগণ করে জাগমন। শরণ লয়ে শিবের একাস্ত অন্তরে। শিব নাম হৃদিমারে অনুক্ষণ স্মরে।।

দেবগণ মনে মনে বলিল তখন। শিবনয় মোলা সবে হই সবর্বক্ষণ।। শৃভূময় মোরা সবে এড়ব সংসারে শস্তুনামে তরি সব ভব পারাবারে।। **এইরূপে দেবগণে করিয়া স্থাপন।** শরাসনে শর শিব করেন যোজন । সপ্তশীর্য সেই শর ভীষণ আকার। মহাতেকে ব্যাপি উঠে জগত-সংসার।। সাক্ষাৎ বিষ্ণুর সম সেই শরবর। প্রসম অনল সেধা জনে নিরম্ভর ।। নিক্ষেপিল সেই শর দেব পঞ্চানন। দেখিতে দেখিতে শর উঠিল গগন।: ভূলোক ইইতে স্বর্গ পর্যাপ্ত সবারে। সেই শর দক্ষীভূত অবিলম্বে করে।। ভারপর দৈত্যদেহে হয় নিপকন। ওহাদেশে প্রবেশিল দে শর তখন । শিরোদেশ হতে পরে বাহির হইল। দৈত্যবর ধরাপুঠে অমনি পড়িল।। **অঞ্জন পর্ববর্ত সম পড়িল ভূতলে**। ঘ**ন ঘন দৈত্যপূর্ণ হা**হাকার করে।। ভারপর পদ্ধাসন হরিয়ে মগ্ন। অমৃত কু**ণ্ডের <del>ছল</del> করেন ক্ষেপ**া।। সেই জল চারিদিকে হয় নিপতন। পূৰ্ব্ববং সক্ষবিদ্য হইল সৃজন।। স্বর্গেতে দৃশুভি ধানি ঘন ঘন হয়। নিপতিত হয় কড কুসুম নিচয়।। শিষের অপুষর্ব লীলা কে বৃদ্ধিতে পারে। বৃবিদ্ধে সে স্থন ডৱে ডব পারাবারে।।



### শ্ৰীহুৱি কৰ্ত্তক শিবকে বৃষ্ প্ৰদান

বামদেব সূখে তনি অপূৰ্ব্য কাহিনী : জি**জা**সিল মুনিবর বৃষের কাহিনী।। কেমন শিবের নৃত্য ত্রিপুর বক্ষেতে। বিবরিয়া কহ ভাহা বাসনা ওনিতে।। বামদের করে ওন ওরে মুনিবর। অপূর্ব্ব ঘটনা যাহ্য ঘটে তারপর।। ত্রিপুর পতিত হয় ধরণী উপরে। অঞ্জন অচল সম কিবা শোভা ধরে।। আনন্ধে করে নৃত্য দেব পঞ্চানন খন খন নৃত্য করে যত দেবগণ।। মৃদক্ষ বাদন করে দেব পশ্বযোনি। কাস্যে তাল করে বান্য বিবৃৎ চিন্তামণি।। মখ্যা দুস্ভুভিধ্বনি করে খন খন। বরুণ লইয়া শব্ধ করেন বাদন।। বীণাযন্ত্র বাদ্য করে দেব ঋষিবর। গ**ন্ধর্মপ**রের গীত করে নিরন্তর।। সৃষরে সংগীত করে সুমতি পবন। সামবেদ গান করে যত ঋষিগণ।। ঋষিগণ স্থাব করে দেব মহেশ্বরে। অযুত বরষ যায় এহেন প্রকারে।। নৃত্য করে এইরূপে দেব ত্রিলোচন। নি<del>ডেজ হ</del>ইল গ্ৰহ <del>নক্ষ</del>ত্ৰাদি গৰ।। নিম্পূন্দ সমান হয় দেবতা নিকর। পৃথিবী চলিল যেন রসাতল পর।। তাহ্য দেখি দেবগণ করি সম্বোধন। বিনয় বচনে করে ব্রহণেরে তখন । **इत्क** पदम्ब कत खहर भग्नरगिन। রসাতলগত ক্রমে হতেছে অবনী।। কোটি কোটি কিশ্ব করে বেজন ধর্মেশ। রথে আছে সেই শিব করি আরোহণ।। আমরা তাঁহারে আরু বহিবারে নারি। উপায় ভাহার তুমি কর শীঘ্র করি।

কোন জন শিবনৃত্য করিবে ভঞ্জন মেদিনীরে সংস্থাপিত করে কোন জন।। দেবতাগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ। শিবস্তব পাঠ করে দেব পদ্মাসন 🖽 দেবগণ সহ মিলি একান্ত অন্তরে। শিবেরে সম্বোধি স্তব করে ভক্তিভরে ।। নমো নমঃ সর্কেশ্বর জগতের পতি। শিরোপরি হংসরূপী অগতির গতি।। করহ বিরাজ্ঞ তুমি সবার অন্তরে। তুমি সর্ব্বসান্দী দেব এই চরাচরে । তুমি সকলের পিতা নাহ্ক সংশয়। নমন্তে পরম ঈশ ওহে দয়াময়।। শরণ লয়েছে ভব যত দেবগণ। কুপাকরি সবাকারে করহ রক্ষণ।। স্তব করে এইরূপে যত দেবপণ। স্তবে তৃষ্টে হয়ে শিব কহেন তখন।। দেবগণ শুনশুন বচন আমার। ত্রিপুর অসূর এই অতি সুরাচার।. সমস্ত জগৎ ধ্বংস করেছে দুর্জ্জন। হরিয়াছে বন্ধ ভার চক্র সুদর্শন।। উচ্চেঃশ্ৰবা হরিয়াছে এই দৃষ্টমতি ব্রন্ধার আসন হরে এই মৃঢ়মতি।। গ্রত বলি রো**যভরে দেব পঞ্চা**নন। ত্রিপুরের বক্ষঃস্থলে করি আরোহণ।। পুনন্দ নাচিতে থাকে আনন্দের ভরে। কক্ষবাদ্য গালবাদ্য ঘন ঘন করে।। ভাহা দেখি ব্ৰহ্মা আদি যত দেবগণ। ভয়েতে বিহুল হরে কাঁপে হন হন।। ভাবে মনে মনে সবে হইয়া বিশ্বর। ভাগ্যদোধে ঘটে বৃবি অকালে প্রলয়।। বিষয় বদন হেরি যত দেবগণে: প্রধ্যানন বলিলেন মধুর ভাবণে।। বিষপ্প বদনে কেন ওছে দেবগণ। আনন্দে সকলে বাদ্য করহ বাদন।।

দেবগণ শুন শুন ইচন আমার। নৃত্য করি হয় মম আনন্দ সকার ।। <del>ট্রখারের আছে।</del> পেয়ে যত দেবগণ। তাঁর প্রীতি হেতৃ যাগ্য করে ফন ঘন।। ভাঁহাদের বাদ্যগীত করিয়া শ্রবশঃ পুলকে পুরিত হয় মহেনের মন।। বিশ্বর নিকটে পিরা লভিল শরণ। ৰুহে বিষ্ণো তব পদে করিগো বন্দন।। জগত পালনে তুমি সদা তৎপর। মোরে রক্ষ কর তৃমি ওহে গদাধর।। ধরিত্রী বাক্য এতেক করিয়া শ্রবণ মধামায়া স্তব করে দেব নারামণ । ক্রোধনতে জুলিতেছে ধেব পঞ্চানন। শৃণ্ড কর হির কর এতিন ভূবন।। চগদ্বাত্রী ন্মোনমঃ কল্যাগকারিণী ভোমার জ্ঞান্ত বশ নিখিন অবনী।। স্তব করে এইরুপে দেবদেব হরি। মন্তুষ্ট হন স্ববেতে পরম ঈশ্বরী।। ল্পক্ষাতা জাবির্ভুতা গণন উপরে। দিবারাপে দরশন দিলেন সবারে।। বিদ্যুৎবরণী সভী মদ্মথমদিনী। ক্রিভূক্দমোহকরী পূর্ণেশ্ব বদনী।। আদি শক্তি পুরোভাগে করি দরশন। নৃত্য হতে ক্ষাম্ব হন দেব পঞ্চানন।। ত্রিপুরের *ব*ক্ষ হাত নামিয়া তথনি। সম্বেমিয়া দেবগণে কহে শূলগানি। দেবতার জানি যথা আমি পঞ্চানন। ত্তেমরি আদিমা শক্তি কর দর্গন। **শক্তি আদি হের হের সম্মূর্থে জামার।** শান্তি প্রণায়িনী মন জানিবেক সার।। বেক্সপ নির্বাণ ব্রহ্ম জ্ঞানহ আমারে। সেরাপ নির্ভণ ইনি জানিকে অন্তরে । মেরুপ সত্তব আমি গুহে ছেবগুণ। তথা গুণবড়ী ইনি থিদিড ভুকন।।

সনাজনী দেখ দেখ কিবা শোভা ধরে। মন মন বিমোহন পৃথী রক্ষা তরে।. জাদ্যাগক্তি সহ আমি করিব রমণ। এত্তেক বাসনা মনে করেছি এখন। দেবগণে এড বন্ধি শশ্বাক-শেশর বাছপাশে মহেশীরে ধরেন সম্বর।। দেবতা-সমীপে নিবে তথাজুত হেরি। দেশুদিক উদ্বাসিয়া করেন শঙ্করী ।। মধ্যন উপরে রহি কহেন ডখন। ভগবন শুন শুন সামার বচন।। নুমো নমঃ ভগবান তোমার চরণে। ক্ষমা কর অগরাধ কৃপা বিতরশে 🕕 ধরাতলে করিবারে ধর্ম্ম সংস্থাপন। নির্থণ হইয়া ভূমি হও খণবান । পাদপত্ব তব জামি কবিতে দর্শন। এই শ্বানে আসিয়াহি ওছে ত্রিলোচন।। জনম ধরিব আমি দক্ষের আগারে। আমারে করিৰে বিভা ধর্ম অনুসারে ।। এত বলি সনাভনী তিরোহিতা হন। প্রণাম করেন তারে যত দেবগর।। এতেক বাক্য দেখীর শুনিয়া শ্রুবশে কহিনেন মধ্যের হত সেবগণে।। আদি শক্তি যা বলিল ওহে দেবগণ : ছোমত্রা সকলে তাহা করিলে শ্রবণ 🛭 হারত শঙ্করী নাহি ধরিবে জন্ম। ত্তত দিন হিমানমে করিব যাপন।। তোমরা সকলে যাও নিজ নিজ পুরে। নিঃশক্ত ইইয়া বাস করাহ সকলে ।। ব্রহ্মপুরে পথ্যাসন করেন পমন। শেডদ্বীপে হান চলি শ্রীমধুসুদন।। এতেক বচন শুনি দেব পৰযোগি। শুন শুন কহিলেন ধতে শুলপাণি!। নয়স্কার তব গদে সর্বলেকেশ্বর। ছিতকারী সকলের হুমি দিগখন ।।

আমাদের উপকার করিবার তরে। অবতার হলে তুমি কুপাদৃষ্টি করে।। আদি মধ্য অস্ত তৰ জ্বানে কোন ছন। যোগীঞ্চন জানিবারে না হয় সক্ষম।। নির্মেপ নির্গুণ যিনি এ ছব সংসারে। তাঁর তত্তবন্দ কেবা জানিবে কি করে।। পরম কল্যাণকর তোমা নমস্কার। পরানন্দময় তুমি ওঠে দয়াধার।। তব পাদপাক্ষরাজে মোরা দেবগণ। হইলাম নিঙ্কুষ গুহু পঞ্চানন।। তব শান্তরূপ হেরি এতিন সংসার। পাইল পরমা-শান্তি গুহে গুণাধার ।। স্তব করি এইক্রপে দেব পদ্মাসন। নত শিরে শিরপদে করেন করন।। ইন্দ্র আদি দেবগণ দক্ষে ভক্তিভরে। পরম পুলকে মগ হইল অন্তরে । তারপর দেবদেব শ্রীমধ্সুদন। মহৈশের দান করে বৃব মনোরম।। ধর্ম্মরূপী সেই বৃষ সুরম্ভি ভনয়। বাহনার্থ শঙ্করেরে দেন মহোদয়।। ধর্মরূপ বৃধ লাভ করি পঞ্চানন। প্রম আনন্দ নীরে হন নিমগন।। তারপর ব্রহ্মা আদি দেবতা নিকর। প্রশমিয়া ভক্তিভরে শিব পাদোপর।। আ**ত্মারে অর্পণ করি তাঁহার** চরণে। व्यानत्त्व प्रलिया यात्र निक निक श्रातः।। বৃষ লাভ করি হাঁই দেব পঞ্চানন পরম সম্বন্ধ হৈদে করেন যাপন।। হিমাচলে তারপর করিলেন গতি সেইস্থানে মহাসুখে করেন বসতি।। এতবলি বামদের তৃত্তি ঋষিবরে। সম্বোধিয়া কহিলেন সুমধুর স্মরে 🕔 নির্স্তণ পরমব্রহ্ম হয়ে পঞ্চানন। রাপবান গুণবান যেইরাপে হন।।

ভোমার পাশে বলিনু সে সব কাহিনী আর কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ মহামুনি। এইসব ধর্মকথা যেই জন শুনে। শুভাগতি হয় তার জানিবে অন্তিমে। তাহার পাডক দেহে কভু নাহি রয়। বিহরে স্বরণপুরে নাহিক সংশয়।। শ্রীশিবপুরাণ কথা অতি মনোহর। শুনিসে ভাহার হয় পবিত্র অন্তর।।



#### শিবসহ সতীর পরিধয়

বলে বামদেব যাহা করিলে শ্রবণ। ড্যরপর কি বাসনা বলহ এখন।। বামদেব ভৃত্তিশ্বস্থি করি সম্বোধন। জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ ওহে মহাত্মন।। তব মূখে সৃধাকথা করিয়া শ্রবণ। কৃতকৃত্য হলৈ সম অন্তর আন্ধন্।। জনদ গর্জন যথা পশিল শ্রবণে। হরিবে ময়ুর হয় পুলকিত মনে।। মেরূপ ভাসিনু আমি আনন্দ সাগরে জিজ্ঞাসি এখন মূনে তোমার গোচরে।। দক্ষগৃহে কিরূপেতে জনমে পার্ব্বতী। তাঁহার কিরুপে বিভা করে পশুপতি।। এই সৰ ভনিবারে করিগো কামনা। বর্ণন করিয়া মম পূরাও বাসনা।। সুধাকথা তব মুখে করিয়া শ্রবণ। নাহি তৃত্তি হয় মম ওহে মহাস্বন্।। ঈশর চরিত শুনি প্রবণ বিবরে। বল কোন জন ভূমে **ক্ষান্ত হতে** পারে।

কর্দে শিব শব্দ আমি করিয়া প্রবণ। পরম আবন্দ নীরে হুই নিমগন।। এত শুনি বাহদেব কছে মিষ্টাৰয়ে সাধু সাধু মহাভাগ তুমি হে সংসারে।। ধন্য ধন্য তুমি মূনে ওহে মহান্তন্ শিবোপরে তব মতি হয়েছে কবন।। শিবভন্ত নর বাস করয়ে যথায়। জ্বনার্কন নিরন্তর রহেন তথার । ইন্দ্র আদি তথা রহে যত দেবণং। ভত্র গঙ্গা সরিত্বর শাত্রের বচন। পুরুরাদি সর্ববর্তীর্থ বিরাক্তে সেবানে। শাস্ত্রের বচন এই কহি তব স্থানে।। • শিব ভঞ্জ সাথে যদি করে সন্তারণ। সকতিীর্থ স্নান ককা পায় সেইজন।। অতএব শুন তুপ্তে তুমি মহোদয় , পবিত্র হৈনু আমিও নাহিক সং<del>শ</del>র। শিবে মতি ক্তমন্ন হয়েছে ভোমার। লিব তুল্য তুমি ভূতে জগত মাবার। শিবের চরিত পুনঃ করিব বীর্ভন। শুন মন দিয়া ওচে শিব পরায়ব।। ব্ৰহ্মাহাদি হতে ধ্ৰুত্ম দক্ষ প্ৰজ্ঞাপতি। বেদশান্ত্রে বিশারদ সেই মহামতি।। ষষ্টি সংখ্যা কলা ভার লভয়ে জনম। শীনোধতন্তনী সবে পূর্ণেশ্ববদন।। সুন্দরী পরমা তিনি নাম তার সতী। <del>ওণবতী সতী সাধবী ধর্মে</del> ভার যতি।। লিবপ্রিয়া আদি শক্তি জানিয়া তাঁহারে। **भचाः**थानि मध्याधिका करहन मस्करत ।। ওন দক মহাভাগ আমার বচন। তুমি পূণ্যবাম ভাত্তি ওংহ সহাত্মনু।। দোকমাতা আদ্যাশক্তি তোমার আগারে ক্ষমিয়াছে কন্যান্ত্রপে জানিবে অন্তরে।। ঙ্গণতের হিত হেতু তৃমি মহন্দান্। শিব করে এই কন্যা করহ অর্পা।

লিবা সহ মহেশের ইইবে মিলন। পরম দ<del>ূর্লত</del> ইয়া ওহে মহাযান্ । ব্রস্মার এতেক বাক্য **শুনি গ্রন্তাপ**তি। বিনয় বচনে করে ওয়ে মহামতি।। হুইনু কুতাৰ্থ আ**জি** তৰ দৰণনে। নিবেদি যাহা এখন শুনহ শ্রবদে।। আগেতে দেখিবে বরপাত্র যে কেমন। ভার পর দেখিবে বিদ্যা কুলখন।। শাস্ত্রের বিধি এইত জানিগো অস্তরে। অতত্রব নিবেদন তোমার গোচরে।: কিবা রূপ মহাদেব বলহ এখন। কোন কেদে দেখি জন হয় পরায়ণ।। কিবা গোত্র কার সৌত্র কাহার ভনর। কিবা ধন আছে তার কহ মহোদয়।। দাভা কিম্বা সেইজন হতে বা কৃপণ। চরিত্র কিরাপ তার কম্বছ এখন। এতেক কন ওনি কমল আকর। কৃষ্টিলেন তন শুন থছে গুণধ্য। তত্ত্ব বিশারদ ভূমি জানিগো অন্তরে। জিল্ঞানিঙ্গে সাধুকথা আমার গোচরে।। শিবের বৃদ্ধান্ত সব করিব বর্ণন তুত্বি একে একে পৰ করহ প্রবশ।। তৰ পালে কি বলিধ ওচ্ছে বিজ্ঞবন্ন। রূপের তুলনা নাহি ক্ষপত্র ভিতর 🕞 সহস্র চরণ কভূ সেই জন ধরে। একপদে রহে কড় সংসার ভিতরে।। শহর মন্তক কড়ু হয় দরশন। একশির কভূ দেখি ভহে মহাব্যন্।! ত্রি-নেত্র কখন দেখি সেই মহেশ্বর। শতচন্দ্ ইয় কন্তু নরনগোচর।। সহত্র নয়ন কড় দরশন করি। কি ভাব ধৰে কখন বৃঞ্জিবারে নারি।। হিম কুন্দ ইন্দু সম তাঁহার বরণ। বভূ কভূ ধুমারিল হয় দরশন।।

বিদ্যুত সূৰৰ্ণবৰ্ণ কভূ বা নেহারি। নীল মেঘ সমবর্ণ কখন বা হেরি।। তাঁহার বিদ্যা কিরাপ ওহে মহাত্মন্। বিদ্যাবলৈ তাহা কেন না জানে কখন। সকবিদ্যাময় হয় সেই দিগন্বর। অবিদ্যা তত্ময় সেই জগত ঈশ্বর।। তাঁহার গোত্তের কিছু নাহিক নির্ণয়। সর্ব্বক্ষণ সদা ডিনি সর্ব্বগোত্রময়।। গোত্রাগোত্রময় হয় সেই শুলপাণি . গোরের অধিপ তিনি অস্তরেতে জানি । পরম সুবদ তিনি গ্রভব সংসারে। অতিদাতা মুক্তিদাতা জানিগো অস্তরে।। ভুর্ভুবঃকঃ চরাচর করিয়া সংহার শ্বশংনেতে দিবানিশি করেন বিহার।। তাঁহার সভাব এই করি দরন্দন यारा किकानियाहितन कतिन् वर्गन।। বরের উচিত পাত্র সেই পশুপতি কল্যাদান তাঁরে কর ওহে প্রজাপতি।। দক্ষ কহে মহাদেবের বরের লক্ষণ। দেখি নাহি কিছুমাত্র ওহে পদ্মাসন।। ক্ল্যাদান তবে কেন করিব তাহারে। রা**জীব-লোচনা ক**ন্যা বিদিত সংসারে। ক্রিমাকাণ্ড বহির্ভত সেই শিব হয়। ভাহারে কিরুপে কন্যা দেব মহোদয়।। এতেক বচন শুনি বিধি প্রজাপতি। কহিলেন গুন খন গুহে মহামতি।। ত্রিপুর বিনাশ হয় পর্বহত মধন। নির্ম্পণ মহেশ হন সংগণ তখন।। ব্রহ্মার মুখেতে ওনি এতেক বচনঃ <del>দক</del> প্রকাপতি করে ওরে পদাসন ,। ভূমি আর বিষ্ণু দোঁহে আমার শঙ্কব। আর কাহে নাহি জ্ঞানি অন্তর ডিতর।। তোমারে তন্যা আমি করিব প্রদান। ভূমি লয়ে যাহ ইচ্ছা হয় যেই স্থান।।

দক্ষের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। পরমেষ্ঠী পিতামহ পুলকে মগন .। সতীরে **আপন সঙ্গে ক**রিয়া তথনি। অবিলয়ে চলি যান যথা শুলপাণি 👍 হিশালয় গিরি পরে করিয়া পমন। বিষানে শিবেরে করে সতী সমর্পণ। শিব শিব শিরে হয় কুসুম পতন। এরূপে বিশ্বাহ কার্য্য হয় সমাপন।। তারপর যান ব্রহ্মা আপনার পুরে। চলে গেল দেবগণ নিজ নিজ স্থলে।। শিবের বিবাহ কথা পড়ে যেইজন। অথবা একান্ত মনে করয়ে শ্রবণ। বংশধর পুত্র তার জনমে আগারে। নাহিক সন্দেহ ইথে কহিনু সবারে।। তাই ৰলে বিজ কবি ওহে মৃত্যন। হাদি পঞ্মে ভাব সদা শিবের চরণ।।

সতীর অগ্নিপ্রকেশ

সনৎ কুমার হন বিধির নন্দন।
সৌনকাদিগদে কহে ধর্মের কর্মন।
ধর্মকথা শুনিকারে অতি মনোহর।
বাহাতে প্রবিষ্ট আছে সতী আর হর।।
বাহাদের কহে শুন গুহে শ্বরিগণ।
লাভ করি দান্দায়ণী দেব দিগহর।,
দটী সহ ইব্র ষথা করয়ে রমণ।
উমা সহ শিবক্রীড়া করেন তেমন।।
গঙ্গাদেরী প্রবাহিত হতেছে যেখানে।
দীতল সমীর বর সুমৃদু বহনে।।

ভ্রমরেরা শুন শুন করিয়া বেড়ায়। শিবশিবা ক্রীড়া করে সেথায় সেধায় ॥ ধাতুমর কন্দরেতে করেন বিহার। সরোবরে জলকেলি করে অনিবার।। কুচভারে অবনত সতীরে সইয়ে। বিহার করেন প্রভূ জানন্দ হৃদয়ে।। ন্ধগ্বপিতা এইরূপে ক্রপন্মাতা সনে। বাস করে বহুকাল পর্ব্বত ভবনে।। একদিন আসিলেন দেব পদ্মধ্যেনি। দেখিতে বাসনা করি প্রভু শৃলপাশি।। বসি আছে দেখিলেন দেব পঞ্চানন। বিশ্বাধরে মৃদুহাস্য হতেছে গোভন।। শোভা পায় উত্তরীয় ব্যায়চর্মান্বরে প্রভূ আছেন বসিয়া আসন উপরে ।। বামপার্শে আছে বসি দেবী সনাতনী। কমঙ্গ সোচনা সতী ব্ৰহ্ম সনাতনী 🖽 চামর আপন হাতে করিয়া গ্রহণ। মহেশেরে জগতগুরু করিছে ব্যঞ্জন।। তথাভূত দোঁহাকারে করি দরশন। পরমেষ্টি পিতামহ করেন বন্দন । সঙ্গেতে আছিল যত দেবতা নিকর অষ্টাঙ্গে প্রদাম করে ধরণী উপর।। করয়োড়ে করি পরে দেব পদাসন। শিব শিবা দেখি।পদে করি নিবেদন।। আমি রক্ষা এই হরি এই দেবগণ। তোমার চবণ কৃপা যাচি অনুক্ষণ।। তোমার প্রদাদে মোরা রব ষথাস্থানে। বিশ্বাস আছয়ে ইহা নিবেদি চরণে।। মোরা বহুদিন ছিনু মাতৃহীন হয়ে। এখন লডেছি মাতা সভীরে পহিরে।। তোমাদের দুইঞ্জনে করিতে দর্শন। আসিয়াছি দেবগণ ওহে ভগবন। খুগে যুগে পরিরক্ষা করহ সবারে। সর্বকার্য্যে লই মোরা শরণ ভোযারে।।

আমাদের হিত হেতৃ হইয়ে নির্থণ। কুপা করি হলে প্রভু তুমি গো সগুণ।। তুমি জগতের নাথ ওহে মহোদয়। জন্মিয়াছে তব অংশে যত দেবাচয়।। জনুগ্রহ যেন থাকে সবার উপরে। প্রভু করি এই ভিচ্চা ভোমার গোচরে।। এত্তেক বচন শুনি শশাল্প শেখ্র। বলিলেন শুন শুন অমর নিকর।। অনুগ্রহ রবে মম সবার উপরে। যেরাপ ত্রিপুর হতে রক্ষেছি সবারে 🕫 করে ব্রহ্মা এত শুনি ওরে ডগবন। আমাদের বাঞ্ছা এই করি নিবেদন। । রেখো সবে যুগে যুগে তোমার চরগে। এখন আদেশ দেহ যাই নিজন্বানে।। নিজস্থানে দেবগণে করেন গমন। আমি হরি দেঁহে যাই আপন ভবন ।। এক্লপে প্রার্থনা করি বন্দিরা চরণে विशास काँदेश जात्व यास निक्क्शान ।। পিডামহ সভ্যলোকে করেন গমন বৈকৃষ্ঠ লগরে বান দেব নারায়ণ।। দেবতারা নিজে অন্য অন্য স্থানে যায়। পূর্ব্ববং শিব শিবা রহেন ভখায়। ব্রহ্মা আদি দেবণার করিলে গুমন। সজীরে সম্বোধি প্রভূ কহেন তথন।। ভোমারে লইয়া প্রিয়ে হাব অন্যস্থানে। যাবত দেবগণ জেনেছি এথানে।। বেন্ধন মুমুক হয় এভব সংসারে। পারে যেতে তাহারটি কৈলাস শিখরে ।। চারিদিকে করতক্র হয় শোভমান। প্রভাশোভে যেন কোটি চন্দ্রের সমান।। শিবের পরস্থ প্রিয় এইস্থান হয় ধ্যান যোগে দেখে ইহা যন্ত যোগীচয় ।। আদিমা জননী সহ দেব পঞ্চানন। সেইস্থানে নিরম্বর করে বিচরণ।।

অতি মনোরম স্থান কেলাস শিখরে ! হেনস্থান নাহি আর জগত ভিতরে।। ওন বলি তৃতি শ্বমে অপূর্ব্ব ঘটন ্রইরাপে কিছুকাল করিল যাপন। একদিন ধূমশিখা উঠিল গণনে : বজ্ঞধুম হয় উহা জ্ঞানিবেক মনে। কোন যক্ত পৃথিবীতে হতেছে সাধন! তার ধুমরাশি উঠি স্পর্শিছে গগন।। জগনাথ শুন শুন আমার বচন। ধূমরাশি উঠিতেছে কর দরশন।। ৰদি শ্লেহ থাকে ডৰ আমার উপর। এ ধূম কিসের হয় বলহ শক্ষর।। জগদ্ওর বিশ্বনাথ করিয়া শ্রবণ ! সহাস্য বদনে কহে গঞ্জীর বচন।। বলি ওন ওগো সতী বচন আমার। তব পিতা প্ৰজাগতি শুলাৰ আধাৰ।। বজ্ঞ অনুষ্ঠান করে দেবগণ সনে। সেই ধুমশিখা উঠে দেখৰ গগনে।। সতী দেবী শুনি এড ধীরে ধীরে কয়। সর্ব্বদেবেশর তুমি ওচে মহোদর।। তবৈ কেন তৰ নাহি হয় নিমন্ত্ৰণ পিতা মম মূর্খ অতি করি দরশন। এও ওনি শিব করে গুন প্রিয়ত্যে . যে সব দেবতা গেছে যজ্ঞ আয়তনে।। তাহারা করিবে তথা যজ্ঞাশে ভোজন। তাহাতেই মম শ্রীতি হবে সম্পাদন।। সেই সব দেবীরূপী জানিবে আমারে। নির্ত্তণ পুরুষ আমি সত্য হে সংসারে।। সেই সব দেবগণ **ত**ণবান হন। তাদের উদ্দেশ্যে যজ হতেছে সাধন।। এতেক শিবের বাক্য শুনিয়া তথনি। বিনয় বচনে কহে জগত জননী।। তুমি জগতের পতি ওহে পঞ্চানন। আজ্ঞা কর পিতৃগুহে করিব গমন।।

পিতার যজেতে শ্রন্ধা দেখি অতিশয়। অতএব আজ্ঞা কর যাই মহোদয়। মিষ্টভাবে ভগবতী কহে পঞ্চানন। আজ্ঞা কর পিতৃগৃহে করিব গমন।। মাড় পিড়পদ আমি দেবগণে হেরি আসি প্রিয়ে অবিলম্বে কৈলাসেতে ফিরি।। আনেশ পাইয়া সতী কবিল গমন। পিতৃগুহে অকিলয়ে উপনীত হন।। তাঁহারে হেরিয়া ব্রহ্মা বন্দে নতলিরে। ইন্দ্রোপেন্দ্র বরুণাদি নামে ভক্তিভরে ।। কিন্ত দক্ষ ভাবে দেখি না কছে বচন। কিছুই আদর মাহি করিল তখন। অ**খন্ধ হুইল মম যঞ্জ আ**য়তন। শিবের প্রিয়া যে হেতু করে আগমন।। পূর মাংস; অন্তিময় শাশানে শাশানে। সতত কেড়ায় যেই নিজপতি সনে।। আমার যঞ্জেতে সেই আসে কি কারণ। অতীৰ অশুদ্ধ হলো যঞ্জ আয়তন ।। এত শুনি দক্ষে কহে দেব পদ্মাযোনি। কহ দক্ষ একি কথা পাপিষ্ঠ যে ডুমি।। ইহা হতে জগতের হয় উৎপাদন। তবে হেন কথা কহ কেন অকারণ।। শঙ্কর যে কেবা হন কিরুপে জানিবে। তাঁর ওত্বে ভবষামে বন কে বৃঞ্জিবে।। ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়ে আমি জানিবারে নারি। ভাগ্যবশে লভিয়াছে কন্যা মহেশ্বরী।। যাঁহারে করিলে ভূষ্ট মোরা দেবপণ। লাভ করি মহাপ্রীতি ওহে মহাত্মন্।। শোভা পায় ত্রিনয়ন যাহার কপালে। হবিদান কর দক্ষ সেই মহেখরে।। দধীটি দক্ষেরে কহে গুল মহামতি। ব্রহ্মার বচন রক্ষা করহ সম্প্রতি।। ধ**র্ম্মবৃদ্ধি হবে তব জানিবে অন্তরে**। আমার বচনধর হৃদয় মাঝারে।।

এতেক বচন ওনি কহে দকরার। ঞক কাক্য নিবেদন করি সবাকায়।। শংশানে শ্বাশানে যেই করে বিচরণ। হবিদান তারে নাহি করিব কথন।। বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে দান ষাহা কিছু হয়। জ্বনত তাহার বল ওং মহেদিয়। দখ্যীচি এতেক ওনি কহিল তখন। লিব হতে শ্রেষ্ঠ দেব না হেরি কখন।। অরুএব হবিভাগি কর্পই আঁহারে। বৃদ্ধে বিচক্ষণ তুমি ভাবহ অন্তরে।, করে দক্ষ বলি শুন আমার কচন। রঞ্জক আছেন য**ের স্বয়ং** নারায়ণ।। তখন যঞ্জের হবি না দিব ক্লচ্রেরে কাহাকে কি ওয় বস আহয়ে সংসারে।। মম আঞ্চাবহ আছে যত দেবগণ। ইহাদিণে যজ্ঞ হবি করিব অর্পণ্।। ফদ্যাপি কুপিত হয় সেই মহেশর। ডাহে কিবা আছে ভয় দেবতা নিকর।। এতেক বচন গুনি দখীটি তখন। কহিছে দক্ষরে তন ওহে মহায়ন্।! কিবা রজা কিবা বিষ্ণু কিবা দেবগণ। এই যায়ে যেই কেহ থাকে সর্ব্বন্ধণ।। যদ্যনি কৃপিত হন দেব উমাপতি। যঞ্জভঙ্গ হবে ছব ওয়ে মহামতি ।। তাঁহা হতে সৃষ্টি হয় এতিন ভূবন। তাঁহা হতে সদা রক্ষা হতেছে সাধন।। তাঁহা হড়ে পুনঃ হয় সবার সংহার এই হেড়ু রুদ্র নাম ধরে গুণাধার।। দঘীচির এই বাক্য করিয়া প্রকা। **एक क्टर् क्षरण करह प्रश्चन।।** শিবের মাহান্ম যত দেবগণ আনে লক্ষাহীন নদাহ্রমে শ্বাশানে মশানে।। উলঙ্গ ইইয়া সদা করে বিচরণ। কুচরিত্র তার সম আছে কোনজন।

অতএব মম বাকা বুঝিয়া সকলে। তার গুণগান যেন কেহ নাহি করে।। তার ৩৭ কেই নাহি করিও কীর্ত্তন। জায়ার বচন সবে করহ রক্ষা।। এত শুনি দক্ষে কহে দ্বীটি সুমতি। তদ বলি মম বাক্য ভহে মহামতি।। ভাষারে হৃদয়মধ্যে করিলে স্বরণ। অখিল যাডনা রাশি হয় বিয়োচন।। তার মৃক্তিলাভ হয় নাহিক সংশয়। ভাবিয়া দেখ হৃদয়ে ওয়ে মহোদয় । ভাঁর নিন্দাধাদ করে যেই জভাজন। সুখ যুক্তি তার নাহি হয় কদাচন।। আমার বচন ধদি না কর পালন। ষক্ত ভঙ্গ হবে তব ওছে মহাত্মন্।। **এরাপে দবীতি করে প্রবোধ প্রদান**। বুঝলেন নানায়তে ব্ৰহ্মা মডিমান।। কিন্তু দে পালিষ্ঠ দক্ষ না বুঝি অপ্তরে। নিম্ন মূৰে লিখনিকা নানা মতে করে।। পতিনিশা নিজ কর্গে করিয়া শ্রবণ সতীদেবী মনে মনে মহারুষ্ট হন।। দেকাণ সমক্ষেতে শ্বতি রোধ ভরে। প্রবেশ করেন সৃতী যত্নীয় তনেলে।। আদিমা প্রকৃতি সতী মহাজ্যোতিশ্বরী। বহিং জ্যোতি সূসে মিলি চিদ্যনন্দ্যয়ী। দেখিতে দেখিতে দেখী হন অদর্শন। দেখালেন পতিভক্তি সবার সদন।। শিবশ্বিবাদীলা বুবে হেন কোন **খ**ন। ভাই বলি দোঁহা পদে মজ ওরে মন।।



## দক্ষমজ্ঞ ধবলে হেতু বীর ভয়ের জন্ম

সতী দেবী দক্ষকন্যা যজেতে আসিল। বর্ণিব সকল কথা কিন্তাব হইল।। অপূর্কা কাহিনী তাহা করহ এবণ : পাতক বিনাশ যাহা করিলে শ্রবণ।। করে ওল বামদেব ওয়ে মহামতি। অগ্নিতে পশে এরূপে আদিমা প্রকৃতি।। দক্ষপ্রতি রোষ করি দেবী সনাতনী। অগ্নিমাঝে পশিলেন ওরে মহামূলি।। দেৰগণ ভাহা দেখি বিস্ময়ে মগন। দক্ষ বিহুল হইয়া করয়ে চিন্তন।। ষজ্ঞে বুঝি বিদ্ন হয় বুঝিবারে নারিঃ প্রনয় ঘটে বা বুঝি কি উপায় করি। এদিকে কৈলাস পুরে শশাক্ষ শেখর। জানিলেন জ্ঞানচক্ষে সব দিগন্বর।। রোষ উপজিল আসি তাঁহার অস্তরে ক্সন্থ্যমূর্ত্তি ধরিলেন ভীবণ আকারে । প্রজয়ে ফেরাপ রূপ করেন ধারণ , **ধরিলেন সেইরূপ দেব পঞ্চা**নন। ষর্ম্মপড়ে জলাট হইতে ধরাতলে। দর্শ্ব হতে একবীর জঞ্মে সেইকালে । বহাবীর জন্মি এক করি সম্বোধন। সহেশেরে কহে গুন ওহে পঞ্চানন।। **কি করিতে হবে মোরে দেহ অনু**মতি। তোমার আদেশ রক্ষা করিব সম্প্রতি।। এতেক ৰচন তার করিয়া প্রবণ। গদগদ কঠে শস্তু কছেন তখন 🖽 শীয় করি বাহ তুমি দক্ষের আগারে। দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংস কর কহিনু তোমারে 🔠 এড বলি ভগবান দেব পঞ্চানন। অভেদ্য কবচ তারে করেন ভর্পণ । অক্ষয় তুপ প্রদান করিল ভাহারে। পশ্মমালা অর্পিলেন হরিষ অন্তরে ।

বজ্রাক্ষ পরশু আরো করেন প্রদান , পরশুর আভা শত সূর্য্যের সমান 🖽 শিবের আদেশ শিরে করিয়া ধারণ। বীরভদ্র অবিলম্বে কবিল গমন।। প্রথম গণের সঙ্গে হইয়া হরিষে কোধ ভরে চলিলেন যজের উদ্যোগে।। শ্রমথগণের রূপ কি করি কর্ণন। গঞ্জমুখ কেহ কেহ কেহ অশ্বানন।। সাজ্জার সমান মুখ কোন জন ধরে। কোন জন কাকমুখ চলে হর্ষভরে।। সর্পমুখ কেহ কেহ নকুল বদন ৷ শত মুখ কেহ কেহ সহস্রবদন। একমৃষ দৃই মৃখ কাহার কাহার হিন্নবাছ কেহ কেহ হয় আগুসার।। এ<del>কপদ কেহ কেহ কবিছে</del> গমন। জ্টাজুট কেহ শিরে করয়ে ধারণ।। মহাবেগে বীরভত্ত করঙ্কে গমন। পদভৱে ধরা দেবী কাঁপে ঘনঘন।। খেচর যাহারা ছিল গগন উপরে। ডক্স পেক্সে দ্রুতগতি পলায়ন করে । মহাতেজ বীর ভদ্র শূল লয়ে করে উপনীত ক্রুম আসি দক্ষের আগারে । ত্বারদেশে ক্রন্তগতি করি আগমন। বিষ্ণুরে সম্বোধি কছে শুন মহান্তন।। আমি বাব পথ ছাড় যক্ক আয়তনে। শিবদ্বেষী নাহি হও কহি তব স্থানে।। দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস হেতু দেব পঞ্চানন। আমাকে যক্তের স্থানে করেছে প্রেরণ।। তৃমিও শিবের ভক্ত ধ্বহে নারায়ণ। আমিও শিবের ভক্ত বিন্দিও ভূবন । বিরোধ তোমার সহ উচিত না হয়। এত শুনি বিষ্ণু কহে শুন মহোদয়।। সত্য বটে যাহা তৃমি কহিলে বচন। প্রাগতি হ্ন মম দেব পঞ্চানন ।।

ডবু যাহা ৰলি ভাহা ভনহ শ্ৰহণে। শুনি তাহা বিবেচনা কর নিজ মনে 🕠 প্রতিজ্ঞা করেছি পুর্ফো দক্ষের গোচরে। রাখিব ব্যাঘাত হতে তদীয় যক্ষেরে।। অন্যথা ভাহার নাহি করিব এখন। ইহা মনে মনে বুঝে ওহে মহাত্মন্। এই সব বিবেচনা করিয়া অন্তরে। যাহা হয় সমূচিত করহ বিচারে। এতেক বচন শুনি বীরভন্ত কয়। শুন শুন নারায়ণ তুমি মহ্যেদয়।। অগতির গতি সেই দেব পঞ্চানন। তোমাকে পূর্ব্বেতে দিয়াছেন সৃদর্শন।। তাঁহার কৃপায় তব হয়েছে উন্নতি। এখন প্রতিজ্ঞা নহি লপ্তিমরে সুমতি আজি প্রতিজ্ঞা তোমার করিব ভঞ্জন। সৰ দেবগণে আজি করিব নিংন , ৷ যাঁহার ভূকেপে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়। ভার আজ্ঞাবহ আমি জানিবে নিশ্চর । অতঞ্ব মম বাক্য কর্ত্ শ্রবণ। আমার সম্পুথ হতে কর্ম্বর্ গমন। কেন বল প্রবেশিবে কৃতান্ত বদনে। মন্দ ভাগ্য অভি তুমি জানিলাম মনে।। এতেক বচন শুনি নারায়ণ কয়। কি প্রকারে সভ্য ভঙ্গ করি মহোদয় 🕧 আমার সহিতে বৃদ্ধ করি বীরবর। দক্ষযুক্ত বিনাদান কর তারপর।। হাসি হাসি বীরভদ্র কহিল ৰচন। কালগতি বৃবিবারে নারে যোগীজন।। সমর করিতে থিকো হতে তব সনে। হেনকথা কড় নাহি তনেছি প্রকরে। কালেতে এমন কথা শুনিতে ২ইল। কান্সের বিচিত্র গতি কে বুঝিবে বল।। এতেক বচন ভনি কহে নারায়ণ। সত্য বটে যা বলিলে ওচ্ছে মহায়ান।।

তোমান্তে আমাতে কভু নহেত সমান। খদ্যোতে ভাষরে সম হয় কোন স্থান।। বীরভদ্র এত শুনি কহে রোহভরে প্রমথগণেরে ডাকি কহে উচ্চেম্বরে। **দক্ষযঞ্জ অবিলয়ে করহ নিধন।** গুনিয়া প্রযথগণ আনন্দে মগন। তাহা দেখি কুদ্ধ হয়ে দেব নারায়ণ। বীরভদ্র সহ যুদ্ধ করেন তখন রথে রথে গঞে গঞে মহাযুদ্ধ হর। অৰে অশ্বে কত হয় কে করে নির্ণয়।। পদাতি পদাতিসহ মহাযুদ্ধ করে। কীরভন্ত শতবাণ বিষ্ণুবক্ষে মারে। সে বাণ ছেদন করি দেব নারায়ণ। নয় বাপে বীরভঙ্গে বিস্তেন তখন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখ অন্তত ব্যাপার। চক্র গিয়া বীরগলে হয় কণ্ঠহার।। গলদেশে মান্য সম কিবা শোড়া পায় তাহা দেখি নারায়ণ ভরেতে পলায়।। নাবায়ণে পলায়ন করিতে দেখিয়ে। দেবগণ পলায়ন করিল সভয়ে চ বিহুল হইয়া দক্ষ করয়ে চিন্তন ৷ অবাক হইয়া রহে যত মৃনিগণ।। প্রমধেরা মুনিগণে কত মতে মারে। হাহাকার করি সবে কাঁদে উচ্চঃম্বরে।। তাহা দেখি কণা গাদি মহাত্মা মিক্ষর বীরভমে করে স্তব হয়ে একান্তর । নানারা**ণে ত**বে করে কত মহাখান্। তবু নাহি বীরভদ্র শাস্ত চিন্ত হন । তখন সকল দেব কহেন দক্ষেরে বীরভদ্র কর পূজা একান্ত অন্তরে।। এইরূপে দেবগণ করেন বচন এদিকে ঘটিল এক অল্চর্য্য ঘটন।। মহারোমে বীরভন্ত পাণির প্রহারে। উদ্যুত বিনাশ হেতু মুর্খ দক্ষবরে ।

দক্ষের মণ্ডক বীর করিয়া ছেদন। লশ্ভ ঝন্ফ দিয়া নৃত্য করে ঘনখন। যনোদঃখে তাহা দেখি দেবতা নিকর। দক্ষের শাগিয়ে শোক করিল বিস্তর।। ইতন্ততঃ সথে ভয়ে করে পলায়ন। পশুপক্ষী ব্রূপ ধরে যতে দেবগণ।। মূগরূপধারী হয় দেব পদ্মাসন। চারি খেদ হলো তার চারিটি চরণ।। শস্তুক হইল ভার জানিরে ওক্ষার। এইরাপে পলায়ন করে ওপাধার।। বিধির বিনাশ হেতু দেব পঞ্চানন সেই মৃগ বাম হয়েও করেন ধারণ। ভাহা দেখি সবিনয়ে দেব পদ্মাসন। মহেশের পাদপদ্ম করিল বন্দন তথন শঙ্কর কহে গুন প্রদ্ধাপতি। উঠ উঠ গান্তোখান কর শীয়গতি।। কহে ব্ৰহ্মা শুন প্ৰভু গুছে ত্ৰিনয়ন জীবিত হউক পুনঃ দক্ষ মহাত্মন্।। দেবতা যুদ্ধে যে যে হয়েছে নিধন। পুনশ্চ তাহারা হোক জীবিত এখন।। এতেক কলে শুনি কছেন শৃক্ষর। মম বাক্য শুন শুন ওছে পদ্মাকর।। এই যজে যেই পত হয়েছে ছেদন তাহার মস্তক শীঘ্র কর আনয়ন। তাহার মন্তক আনি দক্ষের ক্ষেতে। যোজনা করহ শীঘ্র কহিনু সাক্ষাতে।। তাহ্য হলে পুনঃ ক্ষ্ণ লভিবে জীবন। আর যাহা বলি তাহা কণ্ণহ শ্রবণ।। কমণ্ডলু জলদেহ মৃত দেবগণে পুনক্ষ উঠিবে সবে কহি তব হালে।। বলিব অধিক কিবা গুল্ল পদ্মাসন। কবিয়াছে অপরাধ দক্ত মহাব্দন্।। ডাহার উচিত শান্তি এইত বিহিত। অধিক বলিব কিবা যাও হে ছবিত।। শিবের এতেক বাক্য করিয়া প্রাকা . পশু মুগু দক্ষশিরে দেন পদ্মাসন।। কম**ণ্ডলু জল** দেন যাত দেবগাণে। সকলে উঠিয়া বসে আসন্দিত মনে । করয়োড করি **পরে দক্ষ মহাম**তি। মহেশেরে করে স্তব করিয়া প্রপতি । তুমি সৃকলের আত্মা ওহে ভগবন সবর্বভূতপত্তি তুমি দেব ব্রিনয়ন।। সগুণ নির্গুণ ভূমি জগত সংসারে। না বুঝে করেছি কাজ ক্ষমহ আমারে।। নিমঞা নাত্রি করেছিনু হে তোমায় তাহার উচিত শান্তি পিরাছ আমার . ন্তুব কবি এইক্রপে দক্ষ মহান্তুন্ যথাবিধি দক্ষকার্য্য করে সমাপন।। অর্কপত্র সহ হবি শিবে করে দান। শিবের পরম ভৃষ্টি করেন বিধান।। বীরভারে তৃত্ত হয়ে করে সর্বো**ধন** : মিষ্টস্বরে বলিলের দেব পঞ্চানন সকল রুদ্রের তুমি হইলে প্রধান। গণ অধিপতি তুমি হলে মতিমান। এত ধলি কৈলাসেতে করেন গমন। খান চলি সত্যলোকে দেব পশ্বাসন।। দেবগণ সবে যায় নিজ নিজ স্থানে। সকলে করিলে স্থিতি আনন্দিত মনে। বলিনু সকল কথা তুণ্ডি ঋষিবর। পুরাণে ধর্শ্মের কথা অতি মনোহর ।। ষেই জন ভক্তিভয়ে করমে প্রবণ পাতক ভাহার সেহে না থাকে কখন।।



## ব্রস্কা ও সন্ধার মৃগরূপ ধরেণ ও শিব কর্তৃক মৃগরূপী ব্রসার শিব্যক্তেদ

তুত্তি জিজ্ঞাসিলে পরে যে ঘটনা হয় বামদেব মুনি তাহা সবিস্তারে কয় 🔉 বামদেৰ সম্বোধিয়া ভৃত্তিরে ভখন তন তন কহিলেন ওহে তপোধন।। লিবের সম্ভণ্টি হেড়ু চরিত্র ভাঁহার। বরিক বর্ণন আমি সমক্ষে ভোমার।। এইরাপে দক্ষয়ক্ত *হলে সমাপ*ন। যেরূপ অস্কুত কার্য্য করে পঞ্চানন । বলিব সেসব আমি জোমার গোচরে। পবিত্র হইবে হৃদি শ্রবণ কবিলে।। বীরভঞ্জে আশ্বাসিয়া দেব ত্রিলোচন মনসূখে কৈলাসেতে ককেন গমন । এইরাগে বহুকাল সমাতীত হর। তন তন তারপর ওছে মহোদয় । গৌরালী নীলেন্দীবর সমান নয়না। বিশ্ব সম ওষ্ঠ তাঁর মরাল গমনা। শ্দীণ কটি পৃথুস্তুনী সেই রূপক্তী। কথুগ্রীবা সুলক্ষণা কিবা দেহজ্ঞাতি । ক্টাক্ষে বিমৃদ্ধ করে এতিন ভবন এইরাপে নিজ কন্যা দেখে পরাসন।। ডাহার পরম রূপ দেবি প্রভাপতি। কামবশে জুর ধুর হইলেন অভি।। ধৈর্য্য ধরিবাবে নাহি হলেন সক্ষম। कामवार्ग कृति जाँद शुला विमादग्।। পিতারে কামার্ব দেখি সন্ধা রূপবতী লজ্জাবশে নতশিরা হইদেন অভি।। অন্তগৃহে অধোমুদে করেন গমন। পাছু পাছু সেইস্থানে যান পশ্মাসন!! বিনয় করিয়া ব্রহ্মা ক্রেন তখন, জগৰাতা ওন ওন আমার বচন তোমার বটাক আমি হেরিয়া নয়নে বৈর্য্য নাহি ধরিবারে পারিতেছি মনে।

কামেতে হাদ**র মম হর জু**র জুর। কি করি উপায় তুমি বলহ সত্র।। রতিতে নিপুণা ভূমি ওচে রূপবতী আমার উপরে কৃপা কর শীপ্রগতি । পতিত হয়েছি আমি মদন সাগরে। রক্ষা কর ও সুকরী অধীন আমারে। মোরে কর অঙ্গদান গুনগো সুন্দরী। বিরহ জ্বালায় আমি নিরস্তর জ্বলি।। যদি মোরে তুমি নাহি কর অঙ্গদান। তাহলে ত্যক্ষিব আমি এ ছার পরাণ এতেক বচন ভনি সন্ধ্যা সতী কয়। শুন শুন ধর্মনিষ্ঠ তুমি মহেদেয় -ধরাতলে ধর্মদেব করিতে স্থাপন ভোমার কেশব দেব করিছে স্থাপন। তোমার দুহিতা আমি শুন ওহে ভাত। স্বধর্ম্মে করহ রক্ষা ষেমন বিহিত।। ধ্রের উপর হিসো না কর কখন। জগতের নাথ তুমি হে চতুরানন।। পাপ যদি কর ভূমি এ হেন প্রকারে তবে কেবা ধর্ম্মরক্ষা করিবে ভৃতলে।. অতএব ধর্মারক্ষা কর মহাঙ্গন্। পাপের উপর হিংলা কর সংবক্ষণ : তুমি যদি পাপ কর এ ছেন প্রকারে। ক্সগৎ ইইযে নাল জানিবে অগুরে। নিজ মনে ধৈয়া দেব করিয়া স্থাপন। গুহে পিতা নিজস্থানে করহ গমন।। ব্দর্শ্ব করহ রক্ষা একান্ত হৃদরে। নতুবা মজিবে পাপে দেখিনু বৃঝিয়ে এতেক বচন শুনি দেব চতুরানন। কহিলেন গুন সন্ধ্যে আমার বচন। জানি আমি সবর্বধর্ম ওনগো সুকরী আমা হতে জন্মে ধর্মা অবনী ভিতরি।। কিন্তু শৈৰ্য্য ধরিবারে না হই সঞ্চন তোমার ক্টাক্ষে মম মন্ডিয়াছে মন 🕩

নতুষা প্ৰবৰ্ত হতে হব নিপতন। অথবা জনলে পশি ত্যক্তিব জীবন। এতেক বচন গুনি সন্ধ্যা সতী কর। ধ্বহে পিতা শুন শুন তুরি মহোদ্যা স্বীয় কন্যা সহ রতি করিয়া সুখেতে। যেন্দ্ৰন বাসনা করে জীবিত থাকিতে।। মরণ মঙ্গল তার হে চতুরানন। তাহার জীবনে বল কিবা প্রয়োজন।। আমার নিকট হতে করহ প্রয়াণ। নাহি কর নাহি কর পাপ অনুষ্ঠান।। পিতারে এতেক বলি সন্ধা রূপবতী বদনে বসন দেন লচ্জাবশে অতি।। এদিকে বিমৃ**গ্ধ হয়ে দেব পশ্বা**দন। পীনোরত কুচন্বয় করেন ধারণ 🕧 পিতাৰ একপ কাজ দেখিয়া সুন্দরী সবলে ছাড়ায় হাত অতি শীখ্র করি।। অবিলম্বে মৃগীক্রপ করিয়া ধারণ। তথা হতে শীচ্নপদে করেন প্রয়ন।। তাহা দেখি মৃগরূপ ধরে প্রজাপতি : পশ্চাতে পশ্চাতে চলে অতি শীঘ্রগতি।। মনেতে সম্বল্প তাঁর যে ক্রাপে পারিব সন্ধ্যার সহিতে রতি অবশ্য করিব।। পিতার সঙ্কর জানি সন্ধ্যা রূপবতী। চলি যান স্বৰ্গপূৱে অভি দ্ৰুতগতি।। ত্রাহি ত্রাহি করি মুখে করেন গমন ইন্দ্রের নিকটে গিরা লভেন শরণ।। মৃগলপ দেখি ইন্দ্র দ্যানযোগ বলে জানিলেন সৰ কথা আপন অন্তরে।। ব্রন্দারে তখন করে দেব শচীপতি। তন তন হে বিরিঞ্চ ওহে মহামতি । সুরক্রেষ্ঠ জগদ্গুরু তুমি হে সংসারে। किन देल राष्ट्रा कद जानन कन्हादि। উচিত নহেত ইহা জানিবে ভোমার। সকল ধর্ম্মের মূল তুমি গুণাধার।।

তুমি কেন মহাপাপ কর আচরণ : থৈর্য্য ধর স্থির হও হে চতুরানন।। ইন্দ্রের এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে মুগরূপী বিধি কহে সহাস্য বদনে 🚦 উপভোগ ব্যতিক্রম যদি কড় হয়। তির্যাক জাতীয়দের কিবা ভাতে ভর। তাদেরপাপ ইহাতে না হয় কখন। অন্তরে জানিবে ইহা অমর রাজন। মৃগরূপ হইয়াছি দেখিছ নয়নে মৃগীকপী সন্ধ্যা এই তোমার সদনে।. উহারে যদাপি ভোগ করিহে রাজন শুন শুন কহিলেন হে চতুরানন।। ডোমারে অধিক বলি হেন সাধ্য নাই। থেমন বাসনা তব করহ ভাহাই।। এত শুনি সন্ধা দেবী চকিত হাদয়ে তথা হতে দ্রুতপদে যায় পলাইয়ে।। মৃগরাপী সে বিরিঞ্চি পিছু পিছু যায়। ধরিবারে নাহি পারে এমিয়া বেড়ায়।। এইরূপে কডকাল করয়ে ভ্রমণ। শূন্যে শূন্যে দুই জনে করে বিচরণ 🕕 অকস্মাৎ একদিন ভামিতে ভামিতে। পড়িন্সেন দুইঞ্জনে শিবের চক্ষেতে। তাহাদিগে দেখি শিব করেন চিন্তন। মুণী এই কেবা হয় মুগ কোন জন।। বহুবাল শ্রমিতেত্ত্ে গগন-উপরে। দুই জন কেবা হয় না জানি অগুরে।। এত ভাবি খ্যানে চিস্তা করে পঞ্চানন। জানিজেন সব তন্ত অথিল কারণ।। মুগরূপে নিজ কন্যা হরিবার তবে 🔻 এইরূপে প্রজাপতি ভ্রমে শূন্য পরে।। ইহা জানি রোষবশে দেব পঞ্চানন . বিধিরে নাশিতে হন উদ্যাত তখন। মনে মনে এইরূপ করেন চিন্তন। মুগৰুধে নাটি পাপ হৰে কদচন।।

আরো শিব ভাবে সদা আপন অন্তরে মহাপাপ পরায়ণ দেখিছি বিধিরে। পাপিষ্ঠ বধেতে পাপ না হয় কখন। শ্রুতির বিধান এই বিদিও ভূবন । যদি ইথে পাল হয় তাহে কিবা ভয়। নির্দ্রেপ নির্ন্তণ আমি খ্যান্ড ক্ষপত্রয়।। পাপপুণ্যভোগী আমি নহি কদাচন। অন্তএৰ কিবা ভয় ক্ষিত্তে নিধন।। ধর্ম্মের স্থাপন মাত্র করিবার তব্রে। নির্ধণ ইইয়া রহি সঞ্জ জাকারে। অভএব ধর্মা আমি করিব বক্ষণ সকলের হিতক'জ করিব সাধন । यनानि श्रेश्चग्न सिर्ट धरे मुशवदा চলিবে সকলে এই পথে অনুসারে।। এই মৃগবরে আমি করিলে নিধন। হুইবে ভগতে মম ফশের হোবণ।। কীৰ্তিমান যেই কল ভবনীমগুলে তারে পূজা করে সবে জানিবে সকলে।। অকীর্ত্তি যাহার হয় বিনাল ভাহার। ্রইরাপ খ্যাত আছে জগত-সংসার । এইকুপ মনে মনে ভাবি পঞ্চানন। দিব্য বাণ শ্রা**সনে করেন যোজন**।। মন্ত্রপূত করি বাণ ক্ষেপণ করিলে। ডাইে ব্রহ্মশির কাটি ফেলে ধরাতলে । মৃগেতে নিহত হেরি হরিণী তখন। মনানন্দে স্থর্গধামে করয়ে গমন । মৃগরূপ পরিত্যাগ করি প্রজাশতি : শিবের নিকটে গ্রন্থা করে অবস্থিতি।। কৃতাঞ্জলি হয়ে কয়ে ওয়ে পঞ্চানন তোমা হতে ভূমে হয় ধর্মের স্থাপন। পাপ হতে পরিত্রাণ করিলে আমারে পরম কল্যাখদায়ী তুমি হে সংসারে।। ৰয় সম পাতকী ভূমে নাই কোন জন। পাপ হতে মোরে রক্ষ ওহে ত্রিলোচন।।

যার নাম উচ্চারণ করিলে বদনে। পাতক বিলয় হয় শান্তের বিধানে।। সেই হেতু মূর্তিমান নিকটে আমার। তোমার দর্শনে পাপ নাহি রবে আর। তব নাম সংকীর্তন নেই জন করে . মহাপাপে সেই কন অবহেলে তরে।, এখন জিল্ঞাসি তোমা ওহে বিলোচন জ্বাদি শক্তি হূপক্ষাতা কোথায় এখন। কোথার স্থনম বল ধবিছে জননী এত গুলি মিষ্টডাৱে কহে শূলপাণি।। দক্ষ অপরাধে সতী ত্যক্তেছে জীবন দক্ষ ও তাহার শাস্তি পেয়েছে এখন। দক্ষের সগতি নাহি হেবি কোনস্থানে। নরকে নাহিক স্থান জানিকেক মনে।। আমার উপরে ছেষ করি ফেইজন এক মনে নারায়ণে করিবে ডজন । দক্ষসম গতি হবে জানিবে তাহার দক্ষসম অজমুধ হতে দুরাচার । দক্ষপুত্রী জন্মিবেন হিমালয় সরে বাঞ্জা আমি সেই হেতু করেছি অন্তরে।। তাঁহার হাবত নাহি ইইবে জনম। ডডকাল হিমালয়ে করিব ষাপন। এত বলি মহেশ্বর হন তিরোধান। সতালোকে যাম ব্ৰহ্মা কবিয়া প্ৰণাম ! হিমালয়ে উপনীত হয়ে দিগদর। ধ্যানে মগ্ন হরে থাকে আত্ম নিষ্ঠপর । ভূতে ৰূবে দেখ দেখ ওহে মতিমান। শিবের কীর্ত্তি জদ্যাপি আছে বিদ্যমান।। ভারকা মণ্ডিভ এই আকাশ উপরে। দেখহ আর্দ্র নক্ষত্র কিবা শোভা ধরে। বধ করে বেই মুগ দেব পঞ্চানন। মৃগশির তারা রূপে হয় সুশোভন।। মুগের শোনিতে আর্দ্র হয়েছিল বলে। ইইয়াহে আর্ম্রা নাম খ্যাত চরাচরে।।

উহার দর্শনে হয় পাতকের ক্ষয় ইহা মহেশের কীর্ডি জানিবে নি<del>শ্চ</del>র। শিবের চরিত্র এই অতি বিমোহন : অধায়ন করে যদি অথবা শ্রবণ । নাহি কন্তু পাপে লিপ্ত সেই জন হয়। শান্ত্রের বিধান এই জানিবে নিশ্চয় । দক্ষের চরিত্র কথা যেই জন শুনে। তার দৃঢ়ভক্তি জন্মে দেব পঞ্চাননে । কিবা তপ কিবা যজ্ঞ কিবা কিছু দান। ইত্যাদি ধরম কর্ম্ম করে সে ধীমান । যদি শিব আরাধনা সেই নাহি করে। সকল বিফল তার জানিবে অন্তরে । শ্রেষ্ঠ হতে সবর্বদেব দেব পঞ্চানন ভক্তির আধার তিনি সাধনের ধন । তাঁহারে ভজিলে হয় পূর্ণ মনোরথ উন্মৃক্ত তাহার হয় সুগতির পথ । তাঁহার ভজনা ছাড়ে যেই মৃঢ়মতি। পদে পদে লভে সেই অসীম দুৰ্গতি।। একমনে যদি পূর্চে দেব মহেশ্বরে পাপ উপপাপ যদি সেই জন করে । তথাপি সুগতি হবে অন্তিয়ে তাহার। তাহার দেহে পাতক নাহি রবে আর । ডাই বলে দিল্ল কবি ওরে মুঢ় মন একান্ত অন্তরে ভাব শিবের চরণ।। পুরাপের সার এই শ্রীশিবপুরাণ। গুনিলে তাহার হয় দেবলোকে ধাম।



#### মেনকার সৌরী প্রস্ব

দেবী দুগাঁ মাতা হন প্রকৃতি আদিমা তাঁহার লীলার কথা দিতে নারি সীমা। মেনকা উদরে পুনঃ গৌরীরূপে **অাসে**। শুনহ কেমনে আসে কৃত্তিবাস বাসে।। বামদেব কহে গুন গুহে তপোধন অতঃপর শিবকথা করিলে কীর্ন্তন। শ্রবণ করিলে ইহা মোহ দূর হর। ধ্বংস হয় মহাপাপ জানিবে নিশ্চয়। মহেন্দ্রাদি দেব গণ একান্ত অন্তরে। শিবকথা সদা শুনে শ্রবণ বিবরে।। মুক্তিলাভ করে ইথে মহাথ্যা নিকর জ্ঞজএৰ মন দিয়া গুন বিজ্ঞবব। শিবের পরম ভক্ত তুমি মহামতি। তারপর গুন যাহা করে গশুপতি। মুনিগৃথ কদুনীয় দেব প্রফানন। এইক্রপে মৃগবরে করিয়া নিধন। গমন করেন প্রভু হিমালয় গিরে তথায় করেন বাস সানন্দ অন্তরে। এইরূপে কিছুকাল করিল যাপন হিমালয় পত্নীগর্ভ করেন ধারণ।। মেনকার গর্ভ হেরি যত পুরবাদী আনন্দে উৎসব সরে করে দিবানিশি।। মেনকার দ্বিগুপরাপ বাড়িল তখন। মৃদুমন্দ ভাবে সতী করয়ে গমন।। তাহা দেখি সম্বোধিয়া কহে হিমগিরি আমার বচন এবে গুল গো সুন্দরী।। গর্ভ ভারে অবনত ইইয়াছ ভূমি। কপের তুলনা নাহি গুন ওগো ধনী।। এহেন তোমার রূপ করিলে দর্শন। ভুলিয়া যায় ষোগীরা বোগরত মন । কহিছে মেনকা তবে অতি ধীরে ধীরে প্রাণনাথ ওন ওন বলি হে তোমারে।

গর্ভভারে আমি অতি হয়েছি কাতর। ইহার উপায় ডুমি কর গিরিবর। বুঝি আর বাঁচিব না হেন মনে গণি। গর্ভজার নৃদুঃসহ হয়েছে ইদানী । চারিবর্ষগর্ভ আমি করেছি ধারণ। তবু নাহি হলো কোন অপত্য জনম। দশমাস ধরি শর্ভ প্রসব যে হয় এই ত জানে সকলে ওহে মহোদয়। এতকাল কিন্তু মম না হলো সন্তান অনুমানে ইয়েথ বৃঝি নাহি পরিক্রান ! আমার জীবন বুঝি হবে বিসর্জ্জন প্রসূব উপায় দেখ ওছে মহাদান ।। করুশ বাক্য ফেনকার শুনি গিরিবর। বিষপ্ন বদন হন না করে উত্তর। অযোমুৰে আছে বসি বিষয়-অন্তরে **দেবখনি হেনকালে ভাসে মেইস্থলে**।। গিরিকে বিবগ্র দেখি জিজ্ঞানে তখন যন্ত্রিন হইয়া আছে কিলের কারণ।। নারদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। আদ্যোপান্ত গিরিরাজ কহিল তখন।। দেব কবি তাহা তনি কহে মিষ্ট্ৰস্থরে ইহার কারণ বলি ওনহ সাদরে । সক্ষকন্যা মেনা গর্ভে করে অবৃদ্ধিতি অগ্নিমাঝে দক্ষথজ্ঞে পলে যেই সতী। জীবন ধন্য ভোমার ওহে গিবিবর এতদিনে হলো তব তপ্স্যা সফল।। আদ্যাশ**ক্তি ফ**গৎমাতা তৰ পুত্ৰী হবে। ইহার অপেক্ষা ভাগা কিবা আছে ভবে। সতীর জনমাকাজ্ঞা করি পঞ্চানন। ভোমার শিখরে আছে ধ্যানেতে মগন দশমাস পত্ত হলে যতেক রমণী প্রসব হইয়া থাকে ওচে গিরিমণি। কিন্তু এককথা বলি তন গিবিবর। ঈশ্ববী জনম লবে বারো বর্ষপর ।

অতএব নাইি রাখ বিবাদ অস্তরে পূজা কর ঈশবের ভত্তি স্থকারে । সাক্ষাৎ ঈশ্বর বিনি ললাম্ভ শেখর তোমার শিখরে বাস করে নিরন্তর । মঙ্গল কারণ সেই দেব গঞ্চাননে। পূজা কর মহাভাগ ভক্তিযুত মনে।। এতেক বচন গুনি হিমালয় কয়। নিবেদন শুন শুন গুছে মহোদয়।। জানিব কিন্তালে আমি দেব মহেশবে করিব কিরাপে পূজা বলহ আমারে । **ি**রাপ পূজার বিধি করহ কী∕রুন তোমার প্রসাদে তাঁরে করিব পুজন। এত তনি দেব ঋষি কংই ধীরে ধীরে । ন্তন গিরি গুহু যন্ত্র বলিহে তোমারে । পূজা কর এই মন্ত্রে ওহে গিরিবর। ইংরি প্রসাদে হবে বাসনা কছক। ইহার প্রসাদে ব্রহ্মা আর নারায়ণ। সদা আছে মন সুখে ওহে মহাত্মন্।। ওঁ নমঃ লিবায় এই মন্ত্রের প্রধান। ইহার প্রসাদে হয় অন্তিমে নিধ্বর্ণা । পরম শুভীষ্ট মন্ত্র জানিবে অপ্তরে। বেদে শিবাগমে খ্যাত জানে সকর্বনয়ে । ষড়ক্ষর মন্ত এই মুক্তির কারণ। পঞ্চাক্ষর কিম্বা হয় ওহে মহাস্কন্। প্রণব ছাড়িয়া দিলে পঞ্চাক্ষর হয়। এই মন্ত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাহিত সংশয়।। তার মাঝে পঞ্চাক্ষর সবার প্রধান। নাহি হয় কোন মন্ত্র ইহার সমান। ঋবিছদে এ মন্ত্রের করহ শ্রবণ। বামদেব মুনি হয় ওছে মহাক্সন্।। এই মত্ত্রে পংক্তি ছন্দ গুহে গিরিবর দেবতা ইহার হন জানিবে **ঈশ্**র।। অর্থে সর্বকাম বিনিয়োগ যে হয় ওকার ইহার বীব্দ ওহে মহোদয়।

পাৰ্বতী শকতি হয় ওচে মহাত্মন্ এই মন্ত্রে তাঁর পূজা করহ সাধন। মহেলেরে দরশন করি গিরিবর। প্রণতি করে সাষ্টাঙ্গে ধরণী উপর । প্রথমিয়া গিরিরাজ উঠিল যেমন। দেখে তথা আর নাহি সেই পঞ্চানন । বিহুল ইইয়া পরে নানা চিন্তা করি। নারদৈরে সম্বোধিয়া কহিলেন গিরি।। শ্রতীৰ বিচিত্র খব্দি করি দরশন গেলৈন কোথায় সে দেব পঞ্চানন।। তোমার প্রসাদে আঞ্জি হেরিনু তাঁহারে কিন্ত কোথায় এবে বলহ আমারে।। এতেক বচন শুনি নারদ তখন। কহিলেন <del>তম তন ওহে মাহান্</del>মন্।। অচিন্ত্য মহিমা ভাঁর কি বলি ভোমারে। আছেন সে দেবদেব তোমার শিখরে।। আরাধনা কর তাঁর ওহে মহাশ্বন্। বাসনা অকশ্য তব হইবে পূরণ।। মেনকার গর্ভে কন্যা পভিবে জনম। সেঁই কন্যা পঞ্চাননে করিবে অর্পণ।। চিন্তা করি এইরূপ নিজ মনে মনে। আরাধনা কর গিয়ে দেব ত্রিনয়নে। ইহাতে *হইবে* **তু**ষ্ট দেব মহেশ্বর। কল্যাণ হবে মেনকার ওহে গিবিবর । দেবধবি এত বলি করেন প্রস্থান। কার্য্য তাঁর আজ্ঞামত করে হিমবান। তারপর একদিন হৈমগিরিবর। শিবেরে দেখেন গিয়া নিজ শৃসোপর।। তাহা হেরি করযোড়ে বলে হিমালা। মহাদেব নমস্তেত ওগো মহোদয়। রক্ষা করহ আমারে মঙ্গল কারণ। তোমার একান্ত আমি লভিনু শরণ 🚦 এত তনি মহেশ্বর কহে মিষ্ট স্থরে , তোমার ক্রনে তুষ্টি পভিনু অন্তরে।

মেনকার গর্ডে আছে আমার রমণী। জনম লভিবে সেই নিত্য সনাতনী। এত বলি ত্রিপুরারি হন তিরেখান। নিজবানে সহানশে আনে হিমবান। আত্মীয়গণের পরে করি সম্বোধন। শিবের ক্তান্ত সব করে নিবেদন কিছুকাল এইরূপে সমাতীত হয় তাবপর ঘটে যাহা শুন মহোদর।। ছাদল বরুব গর্ডে করিয়া যাপুন। ভূমিষ্ঠ হইল কন্যা শুন তপোধন। যখন জন্মিল কন্যা মেনকা উদরে। মৃদু মৃদু সমীরণ বহে ধীরে ধীরে।। সূপ্রসন্ন চারিদিক হইল ভখন। গগনেতে শব্ধধবনি হয় খন খন।। অবিরত পুষ্পবৃষ্টি ধরাতলে পড়ে। আনন্দের ধ্বনি উঠে হিমালয় পুরে । মেনকার দিওপরাপ বাডিল তখন ! তাঁহার শোভার কথা না যায় বর্ণন।। জনমিয়া দিব্য কন্যা তাঁহার ডদরে। হিমপুরী দিব্যক্তপে আলোকিত করে।। জনমিয়া সেই কন্যা বাড়ে দিন দিন। সূললিত দেহ তার কটিদেশ ক্ষীণ। দেখিতে দেখিতে বাল্যকাল গত হয়। ক্রমেতে হইল জাসি যৌবন উদয়।। তাহা দেখি হিমালয় ডাকিয়া কন্যারে। কহিলেন শুন গৌৱী কহি যে তোমারে ৷ আমার শিষরে বাস করে পঞ্চানন। তাঁহার অর্চনা ডুমি করহ সাধন।। মরিয়াছে দক্ষ যতে সভী দাক্ষায়নণী তদবণি ত্যক্ত সঙ্গ আছে শূলগাণি।। তদবধি মম শৃঙ্গে করি আরোহণ। **জপেতে মগন আহে দেব পঞ্চানন।।** অতএব তাঁর সেবা কর ভক্তি ভরে। পরম মঙ্গল হবে কহিনু ডোমারে।

এতেক বাক্য পিতার করিয়া প্রবণ হাদ্য করে মনে মনে পাকটো তখন।। তথান্ত বলিয়া তিনি করেন খ্রীকার। জয়া বিজয়ার সঙ্গে হন আগুসার। সখীদ্বর সঙ্গে তিনি একান্ত তন্তরে শিবের করেন সেবা অতি ভক্তিভরে কেবল লোকের শিক্ষা দিবার কারণ। এইসাপ কাম্ব করে পাকটো তখন। মদা চিন্তা করে দেবী আপন অন্তরে। করিব যে পতিলাভ দেব মহেশ্বরে।। পুরাণে পীযুষ কথা ভাতি মনোহর তনিলে পবিত্র তার হয় কলেবর



## ভূপ্তির নিকট মদন দহন বর্ণন

জিজ্ঞাসিল তৃতিবর কেমনে মদন।
কিভাবেতে অকালেতে হইল দহন ।
বামদেব করে শুন ওবে তপোধন
অতঃপর ঘটে যেই অতুত ঘটন ।
তারক নামেতে দৈত্য অতি দুরাগয়।
বৃদ্ধেতে দেবতাগদে করে পরাজয় ।
দেবেক্সের বলবীর্য্য করি বিনাশন
হরি লয় স্বর্গরাজ্য সেই দুরাগ্যন্।
আসি উপনীত হন প্রকার আলয়ে ।
সত্তলাকে পদ্মাসনে করি নিরীক্ষণ ।
প্রাণিত্য করি পরে বিধিন্ন চরণে
নভশিরে কহিলেন বিনয় বচনে।

তোমা হতে হয় বিধি বিশ্বের সৃঞ্জন। ভোমার চরণে করি সভত বন্দন। কল্প-অন্তে কল্লরূপী হও পদ্মযোনি বিষ্ণুরূপে পাল বিদ্যে তুমি চিস্তামণি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমিই কারণ তুমি প্রকৃতি পুরুষ ওহে মহাম্মন্।। করুণা কটাক্ষ কর মোদের উপবে। পতিত ইইয়াছি মোরা বিপদ সাগরে 🕡 এতেক বচন ভনি দেব পঞ্চাসন কহিলেন শুন শুন ওহে দেবণণ । কি হেতু রয়েছে সবে মলিন অস্তরে বিষানের হেতু কিবা বলহ আমারে।। ইন্দ্রের বজ্রের তেজ না হেরি এখন। বরুণের পাশ কেন বিকল এমন।। কুরেরের গদা নাহি সুবিশাল করে। বিবর্গ বদনে যম আছে নতশিরে। হাদশ আদিতো দেবি তেজহীন অতি অগ্নিদেব হীন ভেজ আছে নিৱৰধি। নিত্তেজ হইয়া আছে যতেক পবন। সুধাহীন সম আছে চন্দ্ররমা এখন।। ঐরাবত দম্ভ ভগ্ন দেহারি নয়নে। উচ্চৈঃশ্ৰবা হীন তেন্ধা কিমের কারণে। বুধদেব কাঁপিতেছে অতি থরথর। ইহার কারণ কিবা অমর নিকর । এতেক বচন তনি তরু বৃহস্পতি। বলিলেম শুন শুন শুহে মহামতি । যা বলিল সভ্য ষটে কিছু মিধ্যা নয়। অন্তর্যামী তুমি প্রভু জান সমুদয়।। রাখিয়াছে সূর্য্য**দেবে আপন আ**গারে। দীর্ঘিকাতে পদ্মরাশি উৎপাদন তরে। নিরস্তর বামে তার করি অবস্থান। বলিতেছে মৃদু মৃদু পবন ধীমান।। পূर्वदन्ता दात्रा हन्त्र जना अवर्वक्रम ! তার উপাসনা করে ওহে পঞ্চাসন।

সমুদ্র যতেক রত্ন লইয়া সাদরে ডাহার নিকটে সদা অবস্থিতি করে।। মন্দাকিনী জল দৃষ্ট করিয়া গ্রহণ। আপনার দীর্ঘিকাতে করেছে স্থাপন।। অতএব তব পঢ়ো করি নিবেদন। সেনাপতি একজন করহ সৃজন।। সেই জন তারকেরে করিবে সংহার নতুবা মোদের নাহি কিছুতে উদ্ধার।. মহাবীর্য্য পরাক্রম হবে সেনাপতি বিনাশিবে পরসৈন্য ওহে সৃষ্টিপতি।। সেইজন দেবগণে করিবে রক্ষণ। বলিব ভাষিক কিবা ওহে পদ্মাসন।। তুমি একমাত্র গতি ওহে পদ্মাকর , কৃপা দৃষ্টি কর এবে দেবতা উপর।। এতেক বচন শুনি দেব পদ্ধাসন। কহিলেন শুন শুন ওহে দেবগণ।। তোমাদের বাঞ্চাপূর্ণ হবে ষথাকালে। এখন যে কথা বলি ধরহ অন্তরে।। ভগস্যা বলেতে সেই দানৰ প্ৰবর হয়েছে দুর্ধর্য গুহে দেবতা নিকর। তপস্যার কল শেষ যত দিনে হবে। ভতদিন দুরাধর্ষ মে জন রহিবে।। নিজে আফ্রি তারে বর করেছি অর্পণ। কিল্লাপেতে নিজে ভাবে করিব নিধন।। বিষবৃক্ষে সমর্দ্ধিত করিয়া আপনি। কেবা কোথা করে ছেদ বল দেখি শুনি।। বিশেষতঃ এক কথা করহ শ্রবণ। যুদ্ধে তারে কোন জন করিবে নিধন । হেন জন কেবা আছে অবনীমণ্ডলে . হেন ছায়ী কেহ নাহি জগত ভিতরে। যে কথা এখন বলি করহ শ্রবণ। দক্ষযম্ভে সতীদেহ করে বিসর্জ্জন।। উমারূপে সেই সতী হিমালয়োপরে শিব আরাধনা এবে করিছে সাদরে

পতিলাভ শিব ধনে করিবার তবে। একান্ত জন্তুরে সতী আছে গিরিপরে । অভএৰ শুন শুন ওয়ে দেবগণ। যাতে গৌরী বিভা করে দেব পঞ্চানন । তাহার উপার কর তোমরা সকলে। জন্য কেহ শিবতেজ ধরিবারে নারে।। পরম পুরুষ সেই দেব ত্রিনয়ন ) আদিমা প্রকৃতি সতী বিচিত ভূবন।। পাবর্বতী জঠবে পুত্র সভিলে জনম : মঙ্গল ইইবে ডবে ডহে সুরগণ। এত বলি পদ্মযোনি ক্ষমর নিকরে। প্রবেশ করেন পুনঃ গৃহের ভিতরে । বৃতকৃত্য হয়ে পড়ে যত দেবগণ নিজ নিজ থামে পুনঃ করেন গমন ণ্ডন শুন কামদেৰ বচন আমার। তোমা হতে হয় বিশ্বে মোহের সঞ্চার।। আমার বচনে রক্ষ এতিন ভূবন। অব্যর্থ তোমার শর জানে সর্বজন। এতেক খচন ভনি কামদেব কয় ধন্য ধন্য আমি ধন্য ওহে মহোদয়।। অনুগ্রহ আছে তব আমার উপরে। কি করিতে হবে প্রভু ভাজা দেই সোরে । সতীরে আনিব কিহে তোমার গোচর বল বল শীঘ্র করি ওছে বদ্ধধর । ৰজ্ঞ যথা তব আজা করয়ে পালন , কবিব সেরূপ আমি ওহে মহান্মন্।। পুষ্প-অন্তে সুরাসুরে মোহিবারে পারি। শিবের ধৈর্য্যচ্যুতি আজা দিলে করি। কিবা দেব কিবা দেত্য ষেই কেহ হয়। তাহারে করিব মুগ্ধ ওহে মহোদয়।। কামের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। দেবরাজ মিষ্টভায়ে কহেন তখন।। ন্ধানিহে অনঙ্গদেব তব পরাক্রম। শিববৈষ্ট্য নাশিখারে তুমিই সক্ষয়।।

অতএক দেই কজে কণ্ণহ স্ববায়। দেবের মঙ্গল হবে জানিবে ইহায় । সর্গের কল্যাণ হবে ওহে মহাব্যন জতএব মাম বাক্য করহ পালন । মেখারে আছেন শিব হিমালয়োপরে। সতী আছেন সেধানে হরিখ অস্বরে।। তথা ভূমি অবিলয়ে করহ গমন উমা প্ৰতি শিব মন কৰ নিয়েজন। আদেশ পাইয়া কাম তখনি চলিল **दिमान्त्य खरिलास छैन**श्चित ट्रेन ।! কামের সাহায্য হেতু মলয় পবন আনদেতে পিছু পিছু করেন গণ্যন . দুইজনে উপনীত হইয়া সেখানে উপবিষ্ট হন যথাস্থানে দুইঞ্চনে । মনের ফিকৃতি ভাল দরশন করি একি একি মনে ভাবে দেব ত্রিপুরারি।। ধৈর্যাচুতি কেন মম হইল এখন। এত ভাবি চারিলিকে চাহে পঞ্চানন। দেখিলেন পৃষ্ঠভাগে আছেন মদন জার হাতে শরাসন হতেছে শেভন 🗤 তখন উপজে ক্রোধ শিবের অন্তরে লোহিত নয়ন বর্গ অবিলম্বে খরে । তৃতীয় নম্বন হতে জগ্নি বহিৰায়। চারিদিঞ্চে দেবগণ করে হায় হায়। সম্বন্ধ সম্বন্ধ হোৱা গুড়ে পঞ্চানন শূন্যোর্গে এই রূপ করে মেষণধ।। বলিতে বলিতে সেই নম্বন অনলে ড°ষীভূত হয়ে কাম পড়িল ভূতলে ,। মহাবিদ্ব সমূৎপদ্ম করি দরশন। অবিলধে তিবেহিত হন পঞ্চানন।। এই কথা ভক্তি ভারে কমিলে প্রাক্ত পাল উপলাল ডার হয় বিয়োচন। ইহকালে মহাসুখে সেই জন রয়। আপ্তে শিবপূরে যায় নাহিক সংশয়।।

নাহি থাকে অগ্নি ভয় তাহার কথন। তাহার নিকঃট হয় শমন দমন তাই বজে কবিবর গুন সাধুনর মৃতিক্ষেত্র ভক্তি রাখ শিবের উপর।



### মদন শেকে রতির বিলাপ

মদন দহন কথা শুনি কৃষ্টিবর। বামদেবে দক্ষেধিয়া কৃথিল সত্তর। ভারপর হাতিদেবী কি কর্ম্ব করিল শঘরাসুর কথা বিস্তারিয়া স্বল বলেদের বলে ভন ভতে ঋষিবর। তিরোধান হলে পরে লনান্ধলেখর।। ৰৈলেন-নন্দিনী উমা দুংখিত অন্তৱে। সহীধন সহ যান আপন আগতের । বিষয় বদনা তাঁরে করি দরশন ৷ ক্ষরণ জিজ্ঞাসা করে পর্বর্ত রাজন। ওগো বৎস বলি শুন আমার বচন ভোমারে কি হেতু হেরি মলিন খদন। ভঞ্জার ভটি বুখি করেছিলে তুমি কৃপিত হয়েছে তাহে দেব শুলপাণি।। এন্ড শুনি উমা সঙী কহেন ডখন আমার সেবায় তুষ্ট সদা পঞ্চানন।। সেই সেবা কর্মাফলে হয়েছে বিকল তাহার কারণ খলি গুহে গিরিবর ।। মারী এক সঙ্গে করি পুরুষ ধীমান। উপনীত হয়েছিল শিব বিলুমান। ফুলখনু তার হাতে কিবা শোভা পায় সঙ্গে জনুচর মৃদু পবন তাহায়।।

যেমন সেজন তথা করে আগমন সকৰ্ব ঋতু জাত পুষ্প ফুটিল তখন । কোকিলেরা কুছরৰ করিতে লাগিল বসন্ত প্রত্যক্ষ আমি আগত হুইল । নিতত্বের কাঞ্চী রমণ হইন চঞ্চল শিবের ধৈরৰ চ্যুতি হলো গিরিবর 🕟 তাহা দেখি চারিদিকে চাহে ত্রিলোচন। পৃষ্ঠভাগে সেইজন করেন দর্শন।। অমনি উপজে ক্রোধ তাঁহার অস্তবে নয়ন আরক্ত বর্ণ সেই ক্ষণে ধরে।। তৃতীয় নয়ন হতে অগ্নি বাহিরায়। অবিলম্বে ভশ্মীভূত করিল ডাহায়।। **এতেক বচন তনি হি**মগিরিবর। প্রবোধিয়া দুহিতারে গেলেন জন্দর।। এদিকে কামের পত্নী রতি মনোরমা পতির লাগিয়া থেদ করুরে *দা*লনা। শুন শুন রতি সতী আয়ার বচন। যেই কালে মুগরাপ ধরে পদ্মাসন ,। যবে বিধি বাঞ্ছা করে আপন কন্যারে। যবে দেব প্রজাপতি মুগরুপ ধরে।। বর্থনা সে মুগা বধ করে পঞ্চানন। তখন লক্ষিতে হয়ে দেব পদ্মাসন । দিয়াছিল অভিশাপ *কদৰ্গ দেবে*রে । হয়কোপে হবে ভক্ষ এই কথা বলে।, সেই হেতু ভস্বীভূত হইল মদন। অভএব শুন রতি আমার বচন।। দৈববাণী শুনি সতী আনন্দে মঞ্জিল। সরল মনে শিবেরে পূজিতে থাকিল 🗔 মৃত্তিকার লিঙ্গ গড়ি বিহিত বিধানে গন্ধ উপচারে পূচ্ছে ঐকান্তিক মনে।. পুজিতে অযুত লিঙ্গ করিয়া মনন . একে একে রূতি সতী করয়ে অর্চন । পৃক্তিতে পৃঞ্জিতে মন সরল হইল দুঃখ বাশি গিয়া চিত্ত হুইল বিমল।

অযুত সংখ্যক নিঙ্গ হইল পূজন তিল-হোম ষধাবিধি করেন সাধন।। তখন প্ৰসন্ন হয়ে দেব ভগৰান্ আবির্ভৃত হন আসি রতি বিদ্যমান।। শঙ্করের পুরোভাগে করি দরশন। করপুটে ন্তব রভ করেন তখন। তব তত্ত্ব নাহি জানে দেব পদ্মযোনি নাহি জ্বানে নারায়ণ ওহে শূলপাণি।। ভোমার ভত্ত বেদেতে কেহ নাহি পায়। অবলা ইইয়া কিসে জানিব তোমায়। এইকপে তব করে মদন রমণী। ম্বাৰ শুনি তুষ্ট হন দেব শূলপাণি।। আবির্ভৃত হন আসি রতির সদন। সম্বোধিয়া মিউভাবে কচেন তখন।। তৃষ্ট হৈনু স্তবে অতি তোমার উপরে অভিমত বর এবে দিব যে তোমায়ে ।। এতেক বচন গুনি রন্তি সতী কয় অন্য ক্ষেন বরে বাঞ্ছা নাহি মহে'দয়।। কামদেবে কর দান ওহে পশুপতি বর চাহি এই মাত্র কর অনুমতি । এতেক বচন গুনি দেব ত্রিলোচন , ত্র বর অর্পিতে আমি না পারি কখন আমাৰ অৰ্চনা তৃমি করেছ সাধন : স্তব মন করিরাছ তুনি অধ্যয়ন।, তব পাশে তাহাতে ঋণী আছি আমি। অতএব বৰ মাণ মদন-ভামিনী 📙 অন্য বর বাহা তৃমি করিবে বাচন ভাহাঁই অর্পিব আমি স্বরূপ বচন।। এতেক বচন শুনি রন্তি সতী কয়। নিবেদন শুন শুন শুহে মহোদয়।। অপরাধী জনে ক্ষমা সাধুজন করে। দ্বগতে বিদিত আছে শাস্ত্রের বিচারে।। পরম পুরুষ তৃমি ব্রুগত ঈশ্বর। অসাধ্য কি আছে ভৰ জগত ভিতৰ ।

আমার প্রার্থনা তুমি করিলে প্রণ। সুখ্যাতি অতুল্য হবে জগতে যুটন।। এতেক বচন গুনি দেব ত্রিপুরারি। তন তন কহিলেন বলি ডা সুন্দরী .. কামেরে পাইতে বাঞ্ছা করিছ এখন। কিন্তু তাহা নাহি হবে ভনহ বচন । শবর নামেতে দৈত্য আছে ধরাতলে। এবে ডুমি গিয়া থাক ডাহার আগারে । ম্বাপর যুগেতে পরে দেব নারায়ণ। কৃষ্ণরূপে ধরাতলে লভিবে জনম।। ধরার দুর্বাহ ভার হরিবার তরে। অবতীর্ণ হবে হরি জগত মাঝারে। তাঁহার পরম ভার্য্যা হযেন কুক্মিণী লক্ষ্মীকপা সেইদেবী সুবার জননী । জনমিবে তাঁর গর্ভে তথন মদন প্রদুম ইইবে নাম বিদিত ভূবন । সেই কালে পতি সহ ইষ্ট্ৰে খিলন। আমার বচন মিথ্যা নহে কলচন।। কামে ভশ্ব করিলাম আমি গো সুন্দরী এই কীর্তি বাবে মম জগত-ভিতরি।। রতিরে এতেক বলি করি বরদান অবিলয়ে মহেশব হন তিরোধান।। ভাঁহার আদেশে রতি সম্বর আগারে। পতি লাভ আশা করি নিবসতি করে .। শিবের মাহাত্ম্য এই করিনু কীর্ভন। পরম মহলপ্রদ দেব ব্রিলোচন ৷ যেজন শরণ লয় দেব মহেশ্বরে তাহার কি ভয় বল জগৎ সংসারে।। শঙ্কর ইইলে তৃষ্টি কি ভাবনা তার। অমঙ্গল হায় দূরে কহিলাম সার।। অতএৰ শুন সাৰে যত সাধুজন সরল হাদয়ে কর শিবের পুঞ্জন। শিবরাপ হাদি পারে ভাব নিরপ্তর। অশিব বিনাশ হবে কহে চিক্তবর।।



#### উমার তলস্যা ও শিবের আবির্ভাব

অপূর্বে শাস্ত্রের কথা ভ্রবণে মধ্র। শ্রবণ করিলে পাতকানি হয় দুর। বামদেশ্বে পুনরার করি সম্বোধন। তুণ্ডিঞ্চামি মিশ্বস্থারে জিজানে ভখন ন ডিরোহিত হলে শিব নগেব্রনন্দিনী। পিতৃগৃহে কিবা করে কহ মহামূনি। এই কথা গুনিবারে করি আকিঞ্চন বর্ণন করিয়া কর বাসনা পূরণ। এত শুনি বামদের করে মিউস্বরে মুনিবর শুন শুন ধলিহে তোমারে।। পিতৃগৃহে গিয়া সভী বিষয়-বদন। পিতৃ-মাতৃ দেশ্যে পদে করিবা কদন । কহিলেন গুল গুন পিতা মহোদা विकल १५न यम (जवा अमून्य । জনম বিফল মম বিফল যৌধন অক্তা কর করি আমি তপস্যাচারণ।। শুলোপরি বনমাঝে গমন করিয়ে। করিব দারুণ তপ শিবের লাগিয়ে।। ব্রহ্মা বিষ্ণু যাঁরে নাহি ধ্যান যোগে পায়। বিনা তপে कি প্রকারে সভিব ভাঁহার । উমার এতেক বাকা করিয়া শ্রবণ। পিতা মাতা দুইজনে কহেন তখন। বলিলে তুমি গো বাছা দেব মহেশর। একমাত্র ডপোগম্য জগত ভিতর । অভএব মম বাকা করহ শ্রবণ। হুদিমাঝে ভক্তি খনে করিয়া স্থাপন।।

নারীর কাননে বাস সমূচিত নয় বনমাঝে একাবিনী কিরুপেডে রয়। অতএব বনে নাহি কবিও গমন। মুনিদের বাসস্থান জানিবে কানন । মহেশ্বর কৃত্তিবাস সবর্ব অস্কর্য্যামী। আছে সবার অন্তরে সেই শুলপাণি।। সর্বের্বশ্বর পতি হন দেব পঞ্চানন ভক্তি মুক্তি সকলের তিনিই কারণ।। যথা তথা সংর্যস্থানে বিশ্বাঞ্জে শঙ্কর ভক্তের হৃদয় পদ্মে তিনিই ভাষর।। অতএব সদা পূজ দেব মহেশ্বরে। যেও না গো কড় উমা কানন মাঝারে। কেবল কানন হয় বিয়ের কারণ। আমার্দের বাক্য মাতঃ করহ বক্ষণ।। পিতার মাতার বাকা শুনিয়া প্রবর্ণে। পাবর্বতী উত্তর করে বিকম্পিত মনে । য়া কহিলে সত্য বটে গৃহস্ক-ধরম। কিন্তু আমি তাঁহা নাহি করিব পালন গৃহ ধর্ম্ম হতে মোরে জনিবে বাহিরে রক্ষচারী হব আমি কহিনু ভোমারে।। ব্রহ্মচারী ধর্ম্ম মেই করে আচরণ। বনবাস বিধি ভার শাস্ত্রের বচন । অতএব যাব বনে শিবের কাবণে। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বি রব সেইখানে।। বিশেষতঃ মহাদেব বনে বনে রয় এইকথা শুনিয়াছি মুনিগণ কয় । বনমাঝে যদি আমি করি নিবসতি তুষ্ট হবেন অচিরে সেই পশুগতি।। এত বলি গিরিসুতা কমল লোচনী হ্রদয়-মাঝারে ভাবে কোথা শুলপাণি । মহেশ্বরে হৃদিমাঝে করিয়া শ্ররণ আনন্দাশ্রু অবিরত করে বরিষণ।। তকজনে তারপর প্রণাম করিয়ে। তপ হেতু যান বনে প্রফুল্ল হাদয়ে 🕕

জরা ও বিজয়া নামে দুই সধী ছিল অনুগামী দুইজন আনন্দে হইল।। সখীৰস্থ সহ গৌরী হরিষ অন্তরে। অবিলক্ষে চলি যান পবর্বত শিখরে ।। পবর্বতের কিবা শোভা কি করি বর্ণন অশোক পুরাগ আদি শোভে তকুগণ। বিশ্ব আমলকী আরু কত বা মালতী। দেখিলে জনমে কত নয়নের প্রীতি।। সূশীতল সরোবর কিবা শোভা পায়। অব্যরা সান করে সুখেতে ভাহায়। এইকুপ মনোহর সুরমা-শিখরে। গৌরী সহ সখীষ্বর তথা বাস করে। গৌরীর কসতি হেডু সেই দিব্যস্থান শ্রীগৌরী শিখর এই লভিনু আখান।। ৌারীসতী সেই স্থানে করি অবস্থিতি। দিবানিশি হুদে ভাবে শিব কথা অতি। t বর্ছদিন ঐইরূপে সমাতীত হলে " জটিল পুরুষ এক ত্বাসে সেই স্থলে।। মুনিবেশধারী সেই পুরুষ প্রবর। উপনীত হয় আসি উমার গোচর।। নানামতে উপদেশ করেন অর্পণ। উপদেশ শুনি গৌৰী পূলকে মগন।। পঞ্চাক্ষর শিবমন্ত হাপে জপ করে ! দিবামিশি ভাবে সেই দেব মহেশ্বরে।। শীতকালে গঙ্গাজনে করি অবস্থান হাদে চিত্তে কোথা সেই মহেশ ধীমান ৷৷ বসত্তে বাসম্ভীপুষ্পা পূচ্ছে পঞ্চাননে। শ্রদ্ধা ভক্তি হাদি মাঝে রাখিয়া বিধানে। গ্রীত্মে পঞ্চাগ্নির মধ্যে থাকিয়া সুন্দরী। হাদয় কমলে ভাবে কোধা ত্রিপুবারি।। বর্যাকালে বৃষ্টিজলে করি অবস্থান সদা<sup>-</sup>চিন্তে<sup>-</sup> কোথা সেই হর গুণবান। ফলমূলমাত্র দেবী করিয়া ভোজন। শতবর্ষ এইরূপে করেন যাপন।।

তারপর জলমাত্র করিয়া সেবন আব একশত বর্ষ করেন যাগন। তারপর শতবর্ষ শীর্ণ প্রণাহারে ষাপন করেন সতী একাল্প অন্তরে। তারপর পর্ণাহার করি বিসভর্জন . একশত বর্ষদেবী করেন হাপন। এইকপে পর্ণাহার বিসর্জন করি এহেতু অপর্ণা নাম ধরেন স্করী।। তারপর বায়ুমাত্র করিয়া সেবন। একশত বর্বকাল করেন যাগন । পঞ্চশত বৰ্ষ করে একপে গমন কঠোর তপস্যা মাঝে হন নিমগুন ত'হার কঠোর তল দর্শন ক্রি পরম সম্ভুষ্ট হন দেব ত্রিপুরারি পরীক্ষা করিতে বাঞ্ছা করিয়া অন্তরে। ব্রহ্মচারী কেশ প্রভূ ধরেন সভরে । অধ্যিন আৰাচ দত করিয়া ধারণ, গৌরী পাশে ধীরে ধীরে করেন গমন । অতিথি আগড় দেখি গিবিস্কা সুন্দরী বসিতে আসন দেন অতি ত্বরা করি।। নানা বিধি ভক্ষ্য ভোজ্য করি আয়োজন। অতিথি সংকার দেবী করেন তখন। সেই সব প্রতিগ্রহ করি ব্রত্মচারী। উমারে কহিতে থাকে সম্বোধন কবি। সতী কোনে তপস্যা করিছ এখানে। করিছ ত সব কাজ বিহিত বিধানে । তপের আবশ্যকীয় পুষ্প কুশ বারি । এই সব সুজন্ত ত এখানে সুন্দরী। শক্তি বুঝি তপস্যা করিছ সাধন এক কথা ভাল ভাল জিজ্ঞাসি এখন।। যৌবন ভোমারে এই নয়নে নেহারি তপস্যার যোগ্য কাল নহেত সুদরী।। ব্ৰহ্মচারি মুখে **ও**নি এতেঞ্চ বচন। হাস্যমূখে জয়া করে তন মহাস্থন

হিমালয়সূতা ইনি কমল লোচনী কার সঙ্গে কথা মাহি কহিবে এ ধনী। ইহার হইয়া আমি করিব বর্ণন। ওন বলি ঘন দিয়া তপ্স্যা কারণ যখন কামেরে ভঙ্গা করে ত্রিপুরারি। তদৰ্বাধ তাঁরে পতি ৰাঞ্ছেন সুৰুৱী এত তনি ব্ৰস্কচারী কছেন ভখন। आधु आधु जिवादत करत्रष्ट प्रमम । ইক্রাদি অসংখ্যদের আছে সর্গপুরে তাহাদিগে পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে।। শ্বশানে শ্বশানে প্রয়ে খেই অভাজন। মাংসাদী ভূজক যার গাত্র আন্তরণ সবর্বলোকে অপবাদ যেইজনে করে , কেন তারে বাঞ্ছা ধনী করিলে অন্তরে। চিতাভশ্ম অঙ্গে মাখে সেই পঞ্চানন জটিল বাতৃল সেই বিদিত ভূবন । লাক্ষারতে সুরঞ্জিত তব পদদ্বয় শিবের চরপযুগ পৃত্তিগদ্ধময়।, দক্ষ ভাবে নিমন্ত্রণ কভূ নাহি করে। তবে তুমি কেন বাঞ্ছা করিছ অন্তবে । কপোল লইয়া সেই করয়ে জ্বহণ। ভূত বেতালাদি সঙ্গে যায় সর্ব্বক্ষণ । উলক ইইয়া যেই সতত বিচারে। যার নাহি লক্ষ্যবোধ অস্তর মাঝারে। তাহারে করিবে পতি কিসের কারণ এই কথা যেই জন করিবে প্রবণ । উপহাস করিবেক শেই-ই তোমারে **অতএব মমবাকা ধরহ অন্তচ**র 🖽 সেই বাঞ্চামন হতে করহ বহর্তন। শিবেরে বরিলে কট পাবে সর্ফাঞ্চল । দেবেন্দ্র উপেশ্র আদি আছে দেবগণ। তহোদের একজনে করন্ত্ বর্ণ। এতেক বচন শুনি পাৰ্বেডী সুন্দরী। রোষ*বশে* কহি*লেন মৌন* ভঙ্গ করি ।

মম বাক্য খন খন তুমি হে ব্রাহ্মণ ষা বলিল সত্য বটে আমারে এখন।। সত্য বটে প্রমে শিব শ্বশানে মশানে। কিন্তু ৰলি ষাহা তাহা ভেৰে দেখ মনে।। আব্রন্দ স্তম্ভ পর্য্যন্ত এই চরাচর। প্রলয়ে **যখন ভগ্ন হ্**র মুনিবর 🕦 তথনো জমেণ লিব প্রনায় খ্যালানে। তাঁহার বিনাশ নাহি এতিন ভবনে। সদানন্দ দান করে মেই ত্রিলোচন করিছ ভাহারে তুমি নিন্দিত এখন ।। শোভা পায় জটা বটে শিব শিরোপরে। সামান্য নহেক জটা জানিবে অন্তরে।। তিন বেদ জটারূপে শিরোদেশে রয়। সে হেডু জটিল নাম হয়েছে নিশ্চয়।। তাঁহার তুলনা নাছি এ বিশ্ব সংসারে এহেতু বাতুল ভারে বলে চরাচরে।। যাহার নাহিক শেষ শেষ নামধারী। সেই শেষ ভূষা রূপে আছে গাব্রোপরি। সধর্বপাপ নাশ পায় স্মরূপে তাঁহার আমি মহাঁপাপীয়সী জগত মাঝার ৷ সত্য বটে দক্ষ নাহি করে নিমন্ত্রণ। চক্ষে চক্ষে ভার ফল হয় দরশন । তাঁহার যজেতে যেই পূজা নাহি করে তার সুগতি না হয় অবনী মাঝারে।। তাঁহা হতে পৃথিব্যাদি ভূমেতে উৎপত্তি। ভূতের প্রধান হয় বেভাল সুমণ্ডি ।। এই হেডু ভূতপতি তাঁহার আখ্যান। ভূতবৃত নাম ডাঁর ওহে মডিমান । চরণ পাঁডাল ডাঁব কটি নবধাম। শিরোদেশ স্বর্গলোক খ্যাত সর্বস্থান। দিক সমূহ বস্তু তাঁর এই যে কারণ দিখালা ধরেন নাম সেই জিলোচন । যবে বিধি বাস্তা করে নিজ কন্যাপরে। মহেশ্বর তাঁর লক্ষা ভাঙ্গে সেই কালে।।

এহেডু বিগতক্রীড় শিবের আখ্যান , অধিক বলিব কিবা তব বিদ্যুমান ৮ তথ্যির ভত্ত বেদেতে না হয় নির্ণয়। কি রূপে বর্ণিব তাঁরে ওহে মহোদয়। সামান্য রমণী হয়ে বাঞ্চিত তাঁহার। এই কথা সজ্য বটে কহিনু তোমার। জটিল গৌরীর মুখে ক্রিয়া শ্রবণ। শিবনিন্দা হৈত পুনঃ উন্মত তখন। তাহা দেখি শৌগ্নী সভী বিজয়ারে কয় : শুন সখী এই বাক্তি অজ্যাগত নয়।। এরে যেতে স্থানাস্তবে বলহ এখন এখানে থাকায় আর নাহি প্রয়োজন। যেই করে শিবনিন্দা জাপন বদনে। তার সম পাপী নাহি এতিন তৃবনে। শিকনিন্দা মেই জন করায়ে প্রবল! ততোধিক পাপী সেই শাস্ত্রের বচন।। অভএব যেতে বল এই বিপ্রবরে 🔻 শিবপাণে অপরাধী জানিবে ইহারে। শিবদ্বেষী লোক যথা করে অবস্থান। নাহি কতু ধর্ম্ম তথা থাকে বিদ্যমান। এতেক ৰাক্য দেবীর করিয়া শ্রবণ জটিল মধুর ভাষে কহিল ভখন।। জানি জানি মহাভাগে জগতজননী। তুমি সত্য বটে হও হরের গৃহিণী। এত বলি দেবদেব প্রভু ত্রিলোচন সেই স্থানে নিজ মূর্ত্তি করেন ধারপ। বলিলেন ন্দ্ৰন সতী কমল লোচনে আমার গৃহিণী হও পুসকিত মনে 🔢 ক্রীতদাস তব পাশে দ্বানিবে আমারে। তুমি বিংনিলে আমারে তপস্যার বলে।। হিমালয় গুহে এবে করন্থ গমন তোমারে করিব আমি ধর্মতঃ গ্রহণ।। যদি ধর্মা জনুসারে বিকত্ব না করি শাস্ত্র বিধি কে জানিবে তবে গো সুন্দরী।।

তুমি দেবী আদ্যাশক্তি বিদিন্ত ভূবন। তুমি দেহ দক্ষযজ্ঞে কর বিসর্জন। উচয়ে মিলন পুনঃ হইলে ইন্দ্রানী বিশ্বের মঙ্গল ইথে হবে গো ভবানী। আমার বাক্য এখন করহ স্তবণ। পিতৃগৃহে সখী সহ করহ গমন । স্বয়ম্বর অনুষ্ঠান করিবেন গিরি। আমি যাব সেই স্থানে ওনগো সুন্দরী। মহন্ত দেখাব আমি সবার গোচরে। অন্তএব যাহ শীব্র হিমালয়-ঘরে। এতবলি অন্তদ্ধনি হল পঞ্চানন। সৰীসহ গিরিকন্যা করেন গমন।। শুভরতি হয় তার নাহিক সংশয় শিবপদে লয় পায় সেন্ধন নিশ্চয় । অতএব বলি শুন যন্ত সাধুগণ মহাভক্তি শিব পদে রাখ সনর্বন্ধণ।।



# শিবের কুঞ্চীর মূর্ত্তি ধারণ ও উমালাভ

মধং মহাদেব ধরে কুঞ্জীর মূরতি ভাহাতেই উমলোভ পান পশুপতি।। বামদেব কহে শুন ওছে তপোধন। সধীধ্বসহ গৌরী করেন গমন।। হিমানম গৃহে গিয়া সানন্দ অন্তরে। কহেন সকল কথা পিডার গোচরে।। সব কথা কন্যামুখে করিয়া শ্রবণ কৃতকৃত্য জ্ঞান করে পর্বেত রাজন। বিবাহের আয়োজন করে তার পরে। করিলেন বেদী এক মহাউচ্চ করে।।

চারিদিকে দূতগণে কবেন প্রেরথ স্বয়স্বর বিবরণ করিতে ছোবণ । পৃথিবীস্থ রাজগণে নিমন্ত্রণ করে। দুষ্ঠগদো পাঠাদেন পাতাল নগরে। ষর্গধায়ে দেবগণে করে নিমন্ত্রণ। স্বয়েশ্বর কথা সবে করিল প্রবল । উমামুৰ দেখিবারে উৎকঠিত হয়ে আনিতে থাকে সকলে সানন্দ হৃদয়ে । পক্লড়-বাহনে আসে বৈকুঠ বিহারী। নীলোৎপলদল শ্যাম আহা মরিমবি। পদ্ম পত্র সম তাঁর যুগল নয়ন মকর-কুণ্ডল কর্লে হতেছে পোভন । শিবের আদেশ পেয়ে দেব পদ্যাসন মরাল-বাহনে জরা করে আগমন।। শারনীয় মেয়সম গজরা*জাপ*রে। শ্চীপড়ি দেবরাজ জাগমন করে। বজ্র অম্র ভার করে হয় শোভযান পারিজাত মালা গলে হয় লম্বান 🕕 সঙ্গে সঙ্গে অনুণামী যত দেবগণ হিমাল্য গৃহে সবে করে আগমন। সবার হাতেতে শোভে অন্ত্র মনোহর। দিখ্যমাল্য গলে শেভে মরি কি সুন্দর।। নরনাগ সূরণণে পুরিল নগরী। নে সকল শোভা কিবা বর্ণিবার নাবি । ণৌরীর বদনপদ্ম করি দরশন। উৎসূক হইয়া রহে ভাগন্তকগণ। এদিকে আশ্চর্য্য ষটে শুমহ সকলে অস্তুত শিবের নীলা কে বুঝিতে পারে।। উমায় পরীকা হেতু করিয়া মনন। গ্রহিকাপ ধরে প্রভূ দেব পঞ্চানন।। মায়াবলে শিশু এক করেন সূজন। গ্রাহ সেই শিশুবরে করে আক্রমণ । কহে শিশু উচ্চঃস্বরে কে আছে কোথায়। আমি অনাথ বাদক বক্ষহ আমায়।।

দেবগণ **তন তন বচন আ**য়ার। কৃপা করি মোরে সবে করহ উদ্ধার।। মাতা পিতা নাহি মম কেইই সংসারে হায় হায কে রক্ষিবে বিপদ সাপরে।। এতেক বাকা শিশুর করিয়া <u>শ্র</u>বণ। রক্ষিবারে কেছ নাথি করিল গমন।। কিবা সেব কিবা দৈত্য নাগ আদি করে। কেইই নাহিক গেল রক্ষিতে শিশুরে।। শিশুর রোদনধ্বনি করিয়া প্রবণ গৌধীদেবী দ্রুতপদে বহির্ভূত হন।। শখীধ্য সহ আসি অচিরে বাহিরে। দেখেন শিশুরে মারে ভীষণ কুন্ডীরে 🙃 রক্ষ রক্ষ বলি শিশু করয়ে রোদন। উমাবতী তাহা দেখি বিবাদে মগন।। বৃদ্ধীরে সম্বোধি উমা কচেন তখন গুন গুন গ্রাহবর আমার বচন। ছাড় ছাড় শীঘ্ৰ ছাড় এই বালকেরে পিতৃমাতৃ হীন শিশু জগৎ সংসারে।। কুজীর তথন কহে কিরূপেতে ছাড়িঃ পেয়েছি আহার আমি শুনগো সুন্দরী। ঈশ্বৰ কৃপায় আমি পেয়েছি আহার। কিক্লপে পাইয়া বল করি পরিহার।। ক্ষু**ধার্ত হই**য়া **আমি আ**ছি সরোবরে। এখানে আহার বল পাব কিবা করে।। এতেক বচন তনি পার্ববর্তী তখন। কহিলেন গুন গুন আমার বচন । আমিষ দ্বিগুণ খাদ্য দিব হে তোমারে। সুম্বাদু অতীব তাহ্য জানিবে অন্তরে।। জবোধ বালকে আও করহ মোচন। আমার নিকটে শিশু লয়েছে শরণ।। দিবে খাদ্য কিবা মোরে বসহ এখন ক্ষুধায় কান্তর আমি কর দরশন।। এতেক বচন খনি উমা সতী কয়। শুন শুন ওহে গ্রাহ্ তুমি মহোদয়।

रुलाभूल जानू शक्त कवित क्षनान । যুত পৰু অৱ আমি দিব মতিমান । এত শুনি সে কুড়ীর কহিল তথন। কিবা মম ফল মূলে আছে প্রয়োজন।। মুনিজনে ফল মূল করয়ে আহার আন আদি নরগণ খায়ে অনিবার ।। মোরা খাই রক্ত মাংস বিধির নিয়ম অন্নে সৃতে ফল মূলে কিবা প্রয়োজন।। রক্ত মাংস যদি পাই করিতে ভক্ষণ তবৈত আমার হয় সম্ভোষ সাধন। এতেক বচন শুনি উমাদেবী কর। ষা কহিলে সত্য বটে ওহে মহোদ্য।। ছাগ এক আহারীয় করিব প্রদান এই বালকের ডুমি কর পরিত্রাণ।. এত শুনি পুনঃ সেই গ্রাহরাজ কয়। এতেক বাক্য তোমার সমৃচিত নয়। বক্ষিবার এক ছানে মারিবে অন্যরে। নহে ইহা উপযুক্ত জানিবে অন্তরে। এত শুনি উমাসতী কহেন তথন। ধর্ম্ম আচরণ কর কুদ্ধীর রাজন। বালকেরে পরিত্যাগ কর অচিরে। তুমি যাহ সেই পুণ্যে অমর নগরে। কুম্ভীর কহে তখন ওগো পদ্মাসনে। ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি কিছু আমার ভক্ষণে।। থেজন অধর্ম নাহি করয়ে কখন। ধর্মকর্ম্ম তার পক্ষে শারের বচন।। ধর্মফলে যায় বটে অমর নগরে বল আমি স্বর্ণধামে বাব কিপ্রকারে।। পাপকর্ম চিরকাল করি আচরণ। স্বর্গপুরে কিরাপে গো করিব গমন 1: অতএব কিরাপেতে বাপকেরে ছাড়ি। তুমি বিবেচনা করি বলহ সুন্দরী। এতেক বচন শুনি উমাদেবী কয় : গ্রাহ্বর ওন ওন তৃমি মহোদর।।

যেরতেওত মর্গলাভ ইইবে তোমার। সেই কথা বলিতেছি শুন গুণাধার তোমা হতে বালকেরে করিয়া রক্ষণ যেই ধর্মা ভূমে ময় হবে উপার্চ্জন 🕫 আমি অধিষ্ঠান করি হিমণিত্রি পরে। তপ করেছি যে সব একান্ত অন্তরে 🕛 **েইদৰ পুণ্য আমি দিলাম তোমায়।** স্বর্গধায়ে সে পুণ্য যাও হে তুরার ।। সূবগণ সবে তোমা পূজিবে সেখানে। শীল্ল করি ছড়ি দেহ এই লিকখনে । এতেক বচন শুনি গ্রাহবর কয়। পরম সম্বৃষ্টি মম হইল হৃদয় । বালকেরে লহ লহ লহ ত্রা করি। চলিলাম তব বাক্যে অমূর নগরী। এত বলি জলমধ্যে হয় নিগমন। দেখিতে দেখিতে হয় অলুশ্য তথন । পাৰ্ব্বতী সতী তখন সেই শিশু লয়ে আসি বলে অন্তঃপুরে ঝোলেন্ডে করিয়ে। মনে মনে চিত্তে সভী এই শিশুবর। শিবের সমান করি নয়ন গোচর। উমার কোলে এদিকে দেখিয়া পিশুরে। অন্ত্র ধরে শচীপত্তি মহাক্রোধভরে। তাহার বিনাশ হেতু করিয়া ফনন ইন্দ্রেদেব করে অন্ত করেন গ্রহণ।। ক্টাক্ষেতে তাহা দেখি শিশুবর চায়। দেবরাজ হয়ে রহে স্কম্বিতের প্রায়।। ধ্যমিতে সকল দেব জানিকেন মনে তখন শিশুরে শ্বব করেন বিধানে 🖠 <del>জগতের নাথ তুমি গুনহ্ শধর</del>। রক্ষা কর মেবরাজে ওয়ে দিগমর ।। ব্রহ্মার এতেক স্তব কহিয়া প্রবেগ। শিশুরূপী মহেশ্বর অন্তর্হিত হল।। ডারপর **পদ্মযোনি ডাকি** দেবগণে। কহিন্দেন শুন শুন কহি সবাস্থানে।।

উমার কোলেতে ছিল যেই শিশুবর। শিন্ত নহে তিনি হন দেব মহেশ্বর। মদে মনে শীঘ্র ভাবে করহ অরপ। একান্ত অন্তরে লও তাহার শর্গ । বুদ্ধিলোবে কার্য্য নষ্ট করিয়াছ সবে। একান্ত অন্তরে এবে ভাব সেই শিবে 🕕 বিধিৰ এতেক বাকা কৰিয়া শ্ৰবণ। শিবেরে স্মরণ করে যত দেবগণ । পাবৰ্বতী সতী এদিকে বিষয় বদনে। জয়ারে সম্বোধি কহে তন সূলোচনে।। কুডীরের হাতে রক্ষা করিনু শিশুরে। যতেক স্বাখিনু তারে অন্তের উপরে । ভাহারেও হারালাম কি কব তোমস্ম। তপস্যা বিফল মম কি করি উপায়। কি আছে কপালে মোৰ বুবিবারে নারি দৈধ প্রতিকৃত্য মম জ্বানিতে সুন্দরী।। এত বলি গিরিসুভা ডপস্যা কারণ। পুনশ্চ কাননে যেতে করেন মনন।। অস্তুরে জানিয়া ভাষা দেব পঞ্চানন। উশ্বার সাক্ষাতে আসি দিলেন ফর্শন।। উমারে সম্বোধি কহে দেখ মহেশ্বর। ষাইবে কি হেতু আৰু কানন ভিডৱ।। অলিয়াছিনু আমিই কুন্তীর আকারে। বসেছিনু শিশুরূপে তব অক্টোপরে।। মহাদেব বলি মোরে জেনো ওগো সতী। বনমাবো কেন আর করিবে বসভি।। তপসারি ফল তবে হলো এতদিনে। বিধাদ না রাধ আর আপনার মনে।। এইক্সপে প্রবোধিয়া দেব পঞ্চানন। বিধানে উমারে পরে করেন গ্রহণ।। এতদিকে কৃতকৃত্য হলো হিমবান। মনসুখে হিমণিরি করে কত দান।। উথারে সম্বোধি কহে মেনকা তখন। বন্য হন্য ভূমি সতী এতিন ভূবন ।

क्षेत्र क्रिकेट क्रिकेट



মন্ত্ৰপুত্ৰ কৰি কৰ-কেলৰ কৰিলে। কাহে একনিয় কটি কেলে ধনাতলে॥

শিবের চরণরেণু গৃহেতে পড়িল। পরম পবিত্র গৃহ ভাষাতে ইইল।। এতেক বচন শুনি দেব মহেশর। প্রসঙ্গ বদনে প্রভু করেন উত্তর।। সর্বাদ্য সকল লোকে দেব দৈত্যগণ : হিমালয়বাসী নামে করি সম্বোধন । আরখনা করিবেক আমারে অন্তরে মহাসুখী হৰ তাহে কহিনু সবাবে।। সবর্বদা তোমাতে গিয়ে করিব বসতি। কৈলালেতে যাঝে মাঝে হবে অবস্থিতি। এত বলি পঞ্চানন মৌনভাব ধরে। ব্রক্ষাদি দেবতাগণ স্তবপাঠ করে। বেদবাক্যে শ্রুতিবাক্যে করয়ে স্তবন। স্তব শুনি হাঁষ্ট হন দেব পঞ্চানন।। আনন্দ উৎসবে পুরী কোলাহলময়। স্থানে স্থানে নৃত্যগীত নানামতে হয়।। পৃষ্পবৃদ্ধি শূন্য হতে পড়ে ঘনঘন। পুন্দৃতির বাদ্য সদা হয় বে বাদন।। এইরূপে বিবাহের কার্য্যশেষ হলে। (प्रवर्गण छनि यान निष्क निक्क्युटन । . মুনি ঋষি সবে করে স্বন্থানে গমন। গৌরীসহ শিব ভথা রহেন ডখন।। এইকথা ভক্তিভরে যেইজন ভনে শব্দর চরণ পায় সেজন অস্তিয়ে।। শ্রীশিবপুরাণ কথা পবিত্র কাহিনী ভক্তিভরে পাঠ করে যে নর রমণী ।। মনের বাসনা পূর্ণ ভারশ্যই হয়। পাতক তাহার দেহে কড় মাহি রয় 🖽



#### তারকাসুর বধ

ণ্ডন গুন ধর্ম্মকথা বসিয়া নিকটে। অনম্বর চিত্রপটে কি ঘটনা ঘটে । পাবর্বতী সহিত শস্তু থার্কি হিমপুরে। উমাসহ নান। মতে নান। সীলো করে । পঞ্চদশ বর্ষকাল এইস্কাপে যায়। ধরণী একান্ত ক্রিষ্ট হলেন ভাহায় 🔢 তাঁহাদের ভার সহ্য করিবারে নারি। সূর্য্যপাশে উপনীত ধরণী সুন্দরী।। করযোড করি তথা করেন গমন। একান্ধ অন্তরে লন ডাস্কর শরণ । তাঁহারে অলত দেখি দেব দিনমণি। কহেন কি হেতু হেখা তুমি গো ভবানী। য়লিন বদন কেন করি দরশন। সবর্বভার সহ তুমি বিদিত ভূবন।। এত বলি ধরা সতী করে ধীরে ধীরে : মম আগমন হেতু নিবেদি তোমারে।। শিবেরে বহিতে আমি আর নাহি পারি ত্যীর পরাঘাত আর সহিবারে মারি।। শিবা সহ রতি করে দেব পঞ্চানন। পঞ্চদশ বর্ষ ক্রেমে হতেছে যাপন 🛚 গ্দদ্যাপি নিবৃত্ত নাহি হতেছে তাহায়। আমার যাতনা কথা কহিনু তোমায়।। গুনি সূর্য্য করে যাহ ইন্সের গোচরে। উচিত উপায় ইন্দ্র করিবে অচিরে।। সূর্য্যের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ধরাদেবী ইপ্রপুরে করেন গমন । দুঃখের কাহিনী কচে সবার গোচরে : শ্রবণ করহ দেব শ্রবণ বিবরে 🛭 ভারপর পরামর্শ করি দেবগণ। হিমালয় শিখরেতে করেন গমন। তথা গিয়া স্তব করে পাবর্বতী হরেরে। স্তব জ্ঞাতে লক্ষা পান মহেশ অন্তরে।।

পুষ্প বৃষ্টি পড়ে রুড স্কন্ধ শিরোগরে। দুসুভির ধ্বনি যত দেবগণ করে। সাধুবাক্য ধন্য ধন্য দেহ দেবগ্ৰ। ষ্মর্য্য আদি ষড়াননে করে সমর্গণ। নানামতে কার্ন্তিকের করেন পূজন। আনক্রে মগন হয় যত দেবগণ। শিব রেতে যেইরাগ জনমে কুমার। সকল প্রকাশি তুণ্ডে নিকটে তোমার।। বলি আরো এক কথা কর্মহ প্রবণ অধি হতে রেড লয় পরন যধন। শিবের মহিমা তণ্ড কে বলিতে পারে। হেনজন নাহি কেহ জগত সংসারে।। পুরাদেয় এ অধ্যায় পড়ে যেইছন। মুক্ত হয় সর্ব্বপাপে সেই মহাত্মন।। ইংকালে সুথে সেই করে অবস্থিতি। অম্বর্কানে হয় তার ক্ষদলোকে গতি । ক্ষত্রগণ বদি হয় ভক্ত পরায়ণ সরল হাদরে ইহা করে অধ্যয়ন।। রণজয়ী হয় সেই নাহিক সংশয়। নিগৃঢ় কথা কহিনু ওছে মহোদয়। অপূবর্ণ কাহিনী এই করিনু বর্ণন। খনিলে অন্তর পৃত ওহে তপোধন।। ভক্তি রেখো সঙ্গা সেই শিবের চরণে রহিবে না কোন ভয় এতিন ভূবনে। পরুম ভকতি তব আছে শিবোপরে। শিবসম তৃষি মূনে জানিনু অন্তরে । তোমার সহিতে মধ হতেছে কথন . ইহাতে হইল মম সম্ভোবিত মন।। বলিব <mark>কিবা অঞ্জিক</mark> তোমার গোচর ষ্ণগত ঈশগ্ন সেই দেব দিগদার । তাঁহার সমান নাহি এতিন ভূবনে। সদা মন রাখ মূনে ডাহার চরণে : মোক্ষ গতি হবে তব নাহিক সংগয় শিবের প্রসাদে হর ভববন্ধ ক্ষয়।,

বেই জন শিব শিব করে উচ্চারণ। অশিব তাহার কাছে না আফে কখন ।



### কার্তিকের তীর্থবাত্রা ও গদেশের গণপতিত্ব কান্ড

জিন্তাসিল ঋষিবর ওহে মহামতি। কার্ত্তিকের তীর্থযাত্রা বলহ সম্প্রতি। তুণ্ডি কছে শুন শুন গুহে খ্যবিবর। ধর্ম্মকথা শুনি হলো পবিত্র অন্তর। গণেশের বিবরণ শ্রবণে বাদনা। বর্ণন করিয়া ভাহা পুরাও কামনা । বামদেব এত বলি কছেন তখন সেইকথা তুতি ঋষি করিব বর্ণন।। গশেশের জন্মকথা কেঁতুহলমর। क्षकान कविद्या कन भवि प्रदश्या।। कार्खिक कस्मितन পরে দেব পঞ্চানন , ধরাধামে উমাসহ করে আগমন।। ঐনিড়াহেছু যান এক বনের ভিতরে। পুষ্পতর নানাঞ্জাতি কিবা শ্রোডা ধরে।। কপোত শারিকাবৃন্দ আছে অগণন। কোকিলেরা কুছ কুছ করে সবর্বক্ষণ।। দিব্য সরোবর সব শোভে চাশ্বিভিতে। সেই বনে ৰুহে শিব উমার সহিতে। একদা উয়ারে জ্যাগ করি পঞ্চানন। कोमन खगर्ष याम जर्द श्राशंभ।, এদিকে পার্বাড়ী দেবী প্রকৃল জন্তুরে হবিস্তা পুশুলি এক বিনির্ন্থিত করে।। পুরুষ আকৃতি এক করিয়া গঠন কবিলেন জীবদান তীহারে তখন।

তারপর কহিলেন পুরুষ প্রবরে . আমার বচন ধর আগন অগুরে।। যজক্ষণ স্থান আমি সলিলেতে করি। তাবত থাকহ তুমি হইয়া দুয়ারী 🕦 পঞ্জানন হেন্ডালে করে আগমন সক্রে সক্রে অনুগামী প্রমধের গণ। আনিকা দেখেন শিব তাঁহার দুয়ারে। ত্রিশূল ধরিয়া সেই ছার রক্ষা করে।। সেই নর শিবপথ করিল বোধন শিবেরে গৃহেতে যেভে না দের তখন। পঞ্চানন ভাহা দেখি অভি রোহ ভরে . পরশু আঘাত করে তাহার উপরে । তাহাতে চুর্ণিত হলো মন্তক তাহার রক্তধারা ঘনমন বহে অনিবার। সেইপ্লক্ত শোলনদ বাহিত হইল। চিরদিন তরে ভূমে প্রত্যক্ষ রহিল।। তারপর গৃহমধ্যে যায় পঞ্চানন। সবর্ণাস রুধিরে লিগু হয় দরশন।। উজ্জ্বল কুঠার করে কিবা শোভা পায়। হেনকালে হৈমবন্তী আসেন তথায় তাহা দেখি জিজ্ঞ'নেন দেব পঞ্চাননে একি একি প্রভু শীন্ত কহ মম স্থানে উত্তর করে*ন* তখন দেব মহে**শ্**র। দুয়ারে আছিল এক পুরুষ প্রবর।। আগমন পথকদ্ধ সেইজন করে। এ হেডু পরশু মারি তাহার উপরে 🚶 মস্তক চূর্ণ তাহাতে হয়েছে তাহার : সে রক্তে পরও আর্দ্র হয়েছে আমার।। এতেক বচন গুনি পাৰ্বতী তখন। <del>কৃহিলেন বলি শুন দেব পৃঞ্চানন।</del> দ্রণরাথ কি করিলে দারুণ কর্ম। <mark>সে জন জানি হয় আমার নন্দন।।</mark> তুমি হলে পুত্ৰ হস্তা ওহে ব্ৰিলোচন। অকীর্ন্তি রহিবে তব এ তিন ভূবন।।

অতএব মম বাক্য ধরহ অন্তরে। জীবিত করহ প্রভু তাহারে অচিরে।। এতেক বচন স্থানি দেব পঞ্চানন। ক্ষণকাল মৌনভাবে করেন চিডন । পুত্র হতে শ্রেষ্ঠ আর ন্যতি ধরাতলে পুত্রমুখ দেখি লোক শোক তাপ ভূলে। অতএব পুত্রদান করহ আমায় এততনি মহেশ্বর কহেন তাঁহায়। নির্মিপ্ত আমি হে দেবী দ্বগত-সংসারে। যোগ **তপ মম কাজ জানিবে অন্তরে**।। পুত্র লয়ে মোর কিবা আছে প্রয়োজন। শোক তাপ অতএব করহ বর্জন। শুন প্রতু নিবেদন করি যে তোমারে। পুত্র হতে নাহি কিছু জগত সংসারে 🕫 এত বলি দারে গিয়া করেন দর্শন। ছিন্নশিরা সে পুরুষ ধরায় পতন তাঁহারে লইয়া কোলে কান্দিতে কান্দিতে। হৈমী আনে পুনরায় শিবের সাক্ষাতে। মধূর করিয়া বলে ওগো পঞ্চানন। যদি স্নেহ মম প্রতি কর অনুক্ষণ ।। পুত্র ধন দেহ মোরে করুণা বিতরি। নতুবা ত্যজিব প্রাণ ওহে ত্রিপুরারি।। এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন। রক্তবর্ণ বন্ত্র এক করিয়া গ্রহণ।। পুট্টলী করিয়া তাহ্য দিলেন ফেলিয়ে 🕟 উমার আঙ্কেতে পড়ে সেই বন্ধ গিয়ে।। মহেশ্বর বলিলেন ওনগো পাকতি। লহ এই লহ এই তোমার সম্বতি। সমতনে পুত্রধনে করহ পালন পুত্রম্থ ক্লেহ্ডরে করহ চুম্ন।। তাহ্য উপহাস ভাবি পাবৰ্বতী সুন্দৰী মনে ভাবে বস্ত্র লয়ে এবে কিবা করি।। উপহাস করে মোরে দেব পঞ্চানন। বিফল জীবন মম বিফল জনম।।

এত ভাবি ক্ষণকাল অধো মুখে বয়। আশ্চর্ব্য দেখিয়া পরে হলেন বিক্ষর । রক্তবর্ণ বস্ত্র নাহি ছিন্ন শিবা নাই। অপূর্ব্ব তদর কোলে দেখিবারে পাই।। আশ্চর্যা হইয়া দেবী পাবর্বতী তখন মালামতে পঞ্চননে কব্রেন স্তবন | সেইপুত্ৰ গণপতি নামেতে বিখ্যাত। বিদিত আছুয়ে ইহা ঋষিল জগত । কৈলাসে একদা বসি আছে পঞ্চাননে বামেতে বসিয়ে গৌরী পুলকিত মনে। কার্ত্তিক গণেশ দেহৈ আছেন বসিয়ে অনুচরগণ আছে সানন্দ হৃদয়ে।। শব্দর করে তখন তদগো পার্বেতী তৃঙ্গি লভিয়াছ এই দুইটি সম্ভতি। আমার পণের পত্তি কেন জনে করি তৃমি বল সেই কথা পরম ঈশ্বরী। এতেক বচন শুনি কহেন পাৰ্বন্তী সেনানী হয়েছে এই কার্তিক সুমতি।. এত তনি কার্ডিকেয় কহেন তখন ওগো মাতা বলি ওন মম নিবেধন।। জ্যেষ্ঠপুত্র আমি হই জানহ অস্তরে আমি গপপতি হব শান্ত্রের বিচারে । উমাদেবী এত শুনি কহেন তথন। সম কথা তন তন ওহে বাছাধন।। ভারতবর্ষেতে আছে যত তীর্থস্থান। সে সবে স্রমিনে মেই ওহে মতিমান্।। পাইবে এ পদ সেই জানিবে নিশ্চয় মনে মনে ইহা ভাবি কর বাহা হয় । এতেক বচন শুনি কার্ডিক তখন তীর্থযাত্রা হেন্তু করে অচিরে গমন। তীর্থযাত্রা ধরাধামে ষেইজন করে। কিবা পুণ্য হয় তার বলহ আমারে । পিতৃ মাতৃ নমস্তারে কিবা ফল হয় প্ৰনিতে কৌতুকী বড় হতেছে হানয়। :

প্ৰত বৃথি পঞ্চানন কহেন তখন দাধু সাধু ভাল প্রশ্ন করেছ এখন।। এসৰ কথা বলির ভোমার গোচরে। সমাহিত হরে বুঝ ফনের মাঝারে।। সক্রতীর্থ গমনেতে যেই ফল হয়। তা হতে অধিক পিতৃসেবায় নিশ্চয় যেইজন পিতৃসেবা করম্লে সাধন . তাহার উপরে তুষ্ট যত দেবণণ । পিডা মাডা সেবা করে সেই সাধুমতি। সেই বিষ্ণুর সমান ওহে মহামতি।। সক্ষতীৰ্থ ফল হয় পিতৃ সেবাৰলৈ বলিব কিবা অধিক ডোমার গোচরে 🕕 রাজসূর সহজেতে যেই ফল হয়। পিতামাতা সেবাফলে অধিক নিশ্চয় । পিড় মাড়দেবা ততোধিক কলকর। শাম্রের বিধান এই ওহে বিজ্ঞবর।। গয়া গঙ্গা কুরুক্ষেত্র নৈমিব পৃঞ্চর ইভ্যাদি যতেক ভীর্থ ভারত ভিতর। পিতৃ মাতৃ দেবাখাশে কোন তীর্থ নয়। শান্তের বিধান এই জানিবে নিশ্চর। মৰ্গলোকে ৰত জীৰ্থ আছে বিব্ৰাঞ্জিত। ভাহে স্নান কৈলে হয় যে ফল বিহিত।। পিড়মাতৃক্রেবীগণ সেই ফল পায়। এক কথা চ্যারো বলি গুনহ ভোমায় । পূর্বকালে প্রভাগতি দেব পদাসন। পুলাদতে তৌল করি করেছে দর্শন।। একদিকে সংবর্তীর্থ রাখিল যতনে। অন্যদিকে পিতৃসেবা বিহিত বিধানে।। সেইকালে পিতৃসেবা গুরুতর হয় তোমার গালেতে কহি গুপ্নে মহোদর । জননীর মুখে পূর্বের্ব করেছি শ্রবণ। সক্তিথে দিরশন করে যেইজন।। তীর্থের মাহজ্য যত জানিবারে পারে। সেই পূত্র উপযুক্ত শামের বিচারে |

গণপতি সেই পুত্রে করিব নিশ্চর। অঙএব নিকেনে শুন মহোন্য।। পিতৃমাতৃ পদ আমি করেছি দর্শন। ইহার মাহাক্স আমি করিনু শ্রবণ।। অতএব সবর্বতীর্থ হয়েছে আমার। এখন উচিত বাহা করহ বিচার।। এডভনি পঞ্চানৰ কছেন তথন বলি ওন মম বাকা ওতে বাছাধন।। **গণ অধিপতি এবে ফ**রিনু তোমারে। সকলে অগ্রেতে পূজা করিবে ভোষারে।। তোমা না পৃজিয়া অন্যে করিলে পুজন। বিফল **হই**ৰে পূজা ওহে মহায়ন্ 🕫 এড বলি গণেশেরে দেব পঞ্চানন গণ অধিপতি পদ করেন ত্রপ্ণ ], পারিজাতমালা দেন দেব গণেশেরে। অনুলেপ রক্তবর্ণ দিলেন সাগরে। তাঁহারে উত্তম কাদ করেন প্রদান। মান করে দুই ভার্য্যা মহেশ ধীমান।। দই ডার্যা গর্ডে হয় ছান্শ তনয় ভূবনে বিদিত আছে সেই পুত্রচয়। একের গর্ভেতে হয় চারিটি নন্দন। আট পুত্র অন্য ভার্য্যা করে উৎপাদন।। কনিষ্ঠা জঠরে হয় চারিটি নন্দন বলি ভাহাদের নাম করহ শ্রবণ । লম্বোদর ও বিকট বিদ্বরট্পরে চতুর্থ সে ধুস্তবর্ণ জানিবে অস্তরে।। এই চারিজনে যদি করমে স্মরণ। নাহি তার বিশ্বরাশি থাকে কৃদাচন।। গণেশ বৃত্তাস্থ এই করিনু বর্ণন বেইজন ভক্তিভরে কররে প্রবণ । সর্ব্বগ্রন্থ সার এই শ্রীশিবপুরাণ পড়িলে শুনিলে অপ্তে যায় মোক্ষধাম।। **তাই বলে কবিবর সরল অন্তরে**। **একন্ডি অন্তরে স**দা ভাব পরাংপরে।



বড়াননের তীর্ঘন্তমণ

একমাত্র সমাতন প্রভু ভগবান কর্ত্তব্য নরের নিত্য তাঁহার স্মরণ : তাঁর নাম ফেইজন না লয় বদনে তার সম পশু নাই এতিন ভূবনে।। বামদেব কহে শুল ওতে তপোধন। তীর্থ ষাত্রা তব পাশে করিব কীর্তুন।। স্বৰ্বপাপ বিনাশিত ইহাতেই হয় সন্দেহ নাহিক ইপ্থে জানিবে নিকয়।। মাতার বচন শুনি দেব বড়ানন। তীর্থকৃত পুণারাশি করিতে অর্জন।। ধরাধামে আগমন করেন সভূৱে উপনীত প্রথমতঃ শ্রীগঙ্গার দারে। যথাবিধি সেইখানে করিলেন সান দেখিলেন জনার্দ্ধনে হয়ে ভক্তিমান।। যদি মান করি তথা দেখে জনার্দনে হরিপুরে যার সেই জানিবে অস্ট্রিয়ে।। কেদার তীর্থেডে পরে করেন গমন। বথাবিধি স্থান আদি করিয়া সাধন।। পান করি সেইঙ্কল অতি ভক্তিভরে শতসংখ্য ধেনুদান করেন সদ্ধরে।। নরনারায়ণ তথা করিয়া দর্শন তপোরনে ভারপর করেন গমন।। পূর্বেক্তে রাবণ হেখা মহাতপ করে তাই তপোৰন নাম হয়েছে ভূতলে । যথাবিধি সেইস্থানে করি স্থান দান। কৌশিকীতে চলিলেন স্কন্ধ মতিমান

সবসূ তীর্থেড়ে পরে কবিয়া গমন। দেৰতাগণে তথায় করেন দর্শন। যেইজন এই হানে করে স্নান দান। রামের বরেতে সেই পায় মো<del>ক্ষ</del>ধাম। প্রয়াণেতে তারপর করেন গমন তীর্থরাজ বলি তাহা থিদিও ভূষন । সীতা সতী জলে তথা করিলেন সান। দেবতা উদ্দেশ্যে দান করে মতিমান । সেই স্থানে মাধবেরে করেন দর্শন। অসংখ্য অসংখ্য মূনি করে নিবীক্ষণ । প্রয়াগ মাহান্ম কেবা করিবে বর্ণন সেইস্থানে তিনমাস রহে ষ্ডানন । হরিকেত্রে তারপর চলিল ধীমান। প্রহ আশ্রম যার জগতেতে নাম । পুলহ দেবের তথা তুষিয়া যতনে। উপনীত হন পরে গৌতমী সদনে। एথাবিধি সেইস্থানে করি লাম দাম। গতকী বিপাশা পরে হেরে মডিমান ।। গণপতি দরশন করিয়া তথায়। তারপর কশীধামে বড়ানন যায় । বিরাজ করে তথার দেব বিশ্বেশ্বর। উন্তর বাহিনী গঙ্গা বহে খরতর। শ্রীমণ্ডিকর্ণিকা যিনি জগতজননী। বিরাজ করে তথায় দিবস যামিনী: ধ্বাশীর মাহাস্থ্য কেবা বর্ণিবারে পারে সেইস্থানে বডানন স্নান আদি করে। বিশেষরে ভক্তিভরে করিয়া প্রণাম গরাধায়ে ভারপর যায় মতিয়ান । एথাবিধি কার্য্য ডথা করিয়া সাধন। সাগের সঙ্গমে পরে করেন গমন। একমি-কাননে পরে করেন গমন . এইস্থানে রাসলীলা করে পঞ্চানন গোপবেশ ধরি পৃথের্ব দেব পশুগতি। করেছিল বাসলীলা সৃহিতে পাথর্বতী।।

এই সব দরশন ক্রি যড়ানন ক্রমে ক্রমে অন্য তীর্থে করেন গমন। সরস্বতী চন্দ্রভাগা খধি কুল্যা আর মহোদধি নীলাচল পুন্যের আধার। মহেন্দ্র পর্বেড বেণী গঙ্গা ভীমর্থী মন্লিক-জর্জুন আদি নাহিক অবধি । এইসব উর্থবাশি করি দর্শন। বেছট প্রুতিত পরে করেন গায়ন। ভারপর যান সেতৃবন্ধ রামেশরে রামেশ্বর লিঙ্গে নতি করে ভভিভরে । দশুক অরণ্য তাপ্তী পয়োষ্টীতে পরে উপনীত ষড়ানন ভক্তি সহকারে।, প্রভাস ও কুরুক্ষেত্র বেরানদী আর এইসব ভীর্থে যান স্কন্ধ গুণাধার । এইসব তীর্থ রাশি করি দরশন। প্রয়াগ তীর্থেতে পুনঃ করেন গমন এই সব তীর্থরাজি শ্রমি ক্রমে ক্রমে। প্রত্যাগত হন আমি কৈলাম ভবনে।। সমেলের পুরুগণে করি দরশন। জিজ্ঞাসা করেন সবে অমিয় বচন। পুত্রগণ কহে ওন ওচে মহাত্মন। গণেশের মোরা **হই দ্বাদল** নন্দন ৷ . মহেশের পৌত্র মোরা ওয়ে মহামতি। আমাদের পিডা হন গণ অধিগতি।। এতেক বচন শুনি দেব বড়ানন ক্রেণধেতে ফিরিয়া পরে করেন গ্র্মন । উপনীত হয় আসি সাগরের তীরে একথা শুনিলে দেবী কতাাধুনী পরে । পুত্র ক্রেছে হয় মুগ্ধ সে উমা সুন্দরী সাগর তীরেতে বান অতি তুরা করি। কার্ত্তিক নিকটে গিয়া করেন রোদন। নান্মতে কহে তারে প্রবোধ বচন । নেত্র জল পড়ে ভার ভূমির উপরে। অজ্ঞান পৰ্ববঁত তাহে জনিকে ভৃতলে ।

পুর লয়ে দেখী পরে করি আগমন।
শিবের নিকটে সব করে নিবেদন।।
তাহা শুনি দেব দেব দেব পঞ্চানন।
দক্ষিণ ছারেতে কন্ধে করে নিয়োজন।।
দক্ষিণ ছারেতে কন্ধী করিলেন তারে।
বড়ানন তুই হরে অবস্থিতি করে।
বন্দের চরিত এই পড়ে মেইজন।
অথবা ভকতি করি করয়ে শ্রবণ।
ক্ষালোকে যায় সেই নাহিক সংশ্য়।
পাতক ভাহার দেহে কড় নাহি রয়।।



উমাশালে জয়ার মর্ন্তে আগমন ও হরিশ্চক্রকে পণ্ডিত্তে বরণ এবং ভাহার গর্ভে নন্দী ও ভূসীর জন্ম

তৃতি কহে তন তন ওহে তপোধন।
তোমার মুখে তনিদু অপুবর্গ কথন।।
জনমে নন্দী কিরাপে বলহ আমারে।
সবর্গপ্রেষ্ঠ হয় সেই বল কি প্রকারে।।
বামদেব কহে তন ওহে মহাবান্।
শেই সব বিস্তারিয়া করিব বর্ণন।।
হরিশচনে নামে রাজা ছিল প্রব্কালে।
মহাপ্রান্ত মহাশুর জানে সবর্গরে।।
বিশ্বামিত্র প্রির হেতু সেই মহাব্যন্
আত্মারে বিক্রয় করে ওহে তপোধন।।
অদ্যানি তাহার কীর্নি জগতে প্রচার।
সবর্গতে গুলবান সেই গুণাহার।

জয়া দেবী গৌরীশাপে গিয়া ধরাতলে ভাঁহার হমণী হয় খ্যাত চরাচরে। সত্যবতী নাম ভার ধরায় রটন। পরম সৃন্দরী মেবী বিদিত ভূবন।। তুণ্ডিখাবি খনি এত কহে পুনরায়। গৌবী কি কারণে শাপ দিলেন জয়ায় । বামদেব কহে গুন ওহে মহাত্মন্। ঘটনা যেজপ ঘটে কবিব বর্গম।। একদিন শিবলোকে দেব ভূতপতি। মনসূখে উমাসহ করিছেন রডি।। তাহা দেখি জয়া হাদে কামের সঞ্চার . শিবসহ রতি হেতু মন হর ভার।। তাহা জানি উমাদেবী করে রোষভরে। দুরাশা করিছ জরা আপন জন্তরে।। বিশেষ মোদের রতি করি দর্শন। এহেতু ভূতলেটি লভই জনম।। মন মত পাবে পতি শুনগো সুন্দরী কিছুকাল রহ গিয়া মানবের পূরী। ডারপর পুনঃ হেথা করো আগমন। এত শুনি জরা করে তৃততো গমন।। ধর্মকেতু গৃহে হয় জনম তাহার। হরিশচন্দ্র নরপতি করিলেন দার।। একদিন নর্পতি সত্যবতী সনে। শরন করিয়া আছে **আনন্দিত মনে**।। দেখেন প্রিয়ার ভালে শেডে রিনয়ন। সবিশ্বয় তাহা দেখি ছলেন রাজন।। মনে ভাবে মম ভার্য্যা সামান্য না হয় নিশ্চর পার্বতী দেবী নাহিক সংশয়। এত ভাবি মহাউচ্চ আট্রালিকা করি। তাহাতে ভার্যারে রাখে অতি বত্ন করি । মহাসুখে এইরাপে বহেন রাজন। তারপর খটে এক অত্বত ঘটন।। এদিকে পার্বতী সতী দেব মহেশরে। জিজ্ঞাসা করেন দেব নিবেদি ভোমারে।।

ধরাতলে কোন স্থান তব প্রিয় হয়। সেই কথা বল তুরা ওহে মহোদর। শিব করে বলি গুন পাবর্বতী সুন্দরী আমার পরম প্রিয় বারাণসীপুরী।। শিব কহে চল ভথা কবিব গমন এত বলি কাশীষাত্রা করে দুইজন।। নিরম হইয়া পূর্বের্ব যত প্রজাগণ। কাশীধায়ে মহাকষ্ট পদ্ম অল্লক্ষণ।। মহাদেবী তথা আসি হলে উপনীত নগরী হইল ভূরি অন্নেতে প্রিড।। ক্ষপূর্ণা সেই হেতু আখ্যান প্রচার মহাসূবে প্রজাগণ রহে অনিকার অনপূর্ণা পূজা সবে করে ভক্তিভরে। একান্ত মনেতে *দেখে দেব* মহেশ্বরে।। সুখী হয় এই ক্লপে যত প্ৰজাগণ। বৃধ পৃষ্টে পঞ্চানন করেন ভয়গ।। চিত্তা করে মনে মনে দেব পঞ্চান<sub>া</sub> স্করিয়াছে জয়া আসি ধরাতে এখন।। যবে উমা তপ করে হিমিণিরি পরে জয়াও আছিল তাঁর সমভিব্যাহারে । তপঃফল অংশভাগী জয়া রাপবতী; ইহারে নেহারি আমি সমান পাকটো।। পূর্ব্বকালে করেছিল বাসনা আমারে -অভএব রভিদান করেন তাহারে । **-**নুপতির বেশ ধরি দেব ভোলানাথ। সত্যুৰতী সনে রতি করেন এবার । কহিলেন বলি তন ওগো রূপবতী। নহি আমি হরিলচন্দ্র তব প্রশৃপতি।। ভোলানাথ আমি দেবী করহ শ্রবণ। জয়াদেখী তুমি হও নহে অন্যন্ধন।। আসিয়াছ অভিশাপে সানব আগারে। তোমার বাদনা পূর্ণ করিনু এবারে। এত বলি জয়াসতী করেন রোদন। বলে প্রতু কর জাগ ওহে ত্রিলোচন।

শিব কছে কিছুকাল বহু এই স্থানে। তৃষি ফাবে পুনরায় কৈলাস ভবনে এত বলি ব্রিলোচন করেন গমন। **জ্**য়াসভী ক্রমে করে জঠব ধারণ। পাৰ্বতী সকাশে আসি দেব ত্ৰিলোচন। সকল বৃহ্ণান্ত করে যাবত বর্ণন।। তাহা জ্বাতে উষাসতী হরিষ অন্তরে।, হাসামুখে কহিলেন পতির গোচরে। কর্ম্ম করিয়াছ ভাল ওহে এলোচন ন্ধরাতে আমাতে ভেদ না আছে কখন . স্বারার উদরে হবে দুইটি সন্তান। কার্ত্তিক গণেশ যথা ওহে মতিমান।। এত বলি উমাসতী হরিষ অন্তরে। পতিসহ রহে সদা কৈলাস নগরে। সত্যবতী এদিকে গর্ভবতী হয়। তাহা দেখি নৃপতির সরল ক্রদয়।! দশমাস দশদিন অতীত হইলে। জন্মে যমজ সস্তান তাহার জঠরে।। তাহা দেখি হরিশচন্দ্র আনন্দে মগন নামকরণাদি করে লয়ে বদ্ধগণ।। আনন্দ প্রদান করে এই সে কারণ। নন্দীনাম প্রথমের করেন রক্ষণ। পুত্রস্বর জটা ধরে নিজ নিজ শিরে। হরিশ**চন্দ্র তা**হা দেখি জিঞ্জালে সবারে।। মুনিগণ তাহা শুনি কহেন বচন। বলি গুহে নরপতি ইহার কারণ। শিবের হতে জন্মে এই দুই সভান। শিবের তনয় গোঁহে নাহি ভাহে আন । অতএব শিবকাজে কর নিয়োজন। দুইজনে কাশীধামে করহ প্রেরণ । শিবশিবা সদা তথা করে অবস্থিতি করুন তাঁদের সেবা এ দুই সন্ততি।। এতেক বচন ভনি হস্থিপচন্দ্র রায় পুত্রবর দক্ষে করি কাশীধামে যায়।

পুত্রছয়ে দিয়া তথা বিশ্বনাথ করে।
অনুচরগপদহ আসিলেন ফিরে।।
রাপবান দুই পুত্র পাইশ্বা তখন
মগন হয় আনন্দে গৌরী ত্রিলোচন।
পুর্বহার রক্ষা ভার দিলেন নন্দীরে।
নিবৃত্ত হইল ভূনী পশ্চিম দুয়ারে।
পুত্রসম দুইজন করে অবস্থান।
প্রিমম দুইজন করে অবস্থান।
যেইজন পড়ে ইহা ভকতির ভবে।
দীর্ঘ-আয়ু পুত্রলাভ সেইজন করে।
পুত্র হয় অপুত্রের নাহিক সংশয়।
ইহার প্রসাদে হয় ভববদ্ধ ক্ষয়।



## মণিকৰ্ণিকার মাহাত্মা

শান্ত্রের শাসন বাক্য যে করে প্রারণ।
ভতিভাব আনি মনে কর্মে পালন ।
শে জন অবশ্য অন্তে মোক্ষলান্ত করে।
অতএব শুন সবে একান্ত অন্তরে।
তৃত্তি কহে নিবেদন ওহে তপোধন
আমার নিকটে কহ কাশী বিষরণ।
কঠে শুন বামদেব ওহে মহামতি।
কাশীর মাহান্ত্য বলে কাহার শক্তি।।
পড়িলে শুনিলে কিয়া মুক্তিলান্ত করে।
বলিব কিবা অধিক তোমার গোচরে।
বিলিব কিবা ভাবিক তোমার গোচরে।
ব্যাপি কাশীতে করে প্রাণ বিসন্তর্জন।।
মৃতিলান্ত করে সেই নাহিক সংশয়।
মৃতিলান্ত করে সেই নাহিক সংশয়।

ব্রসাহত্যা পাপ আদি যেই জন করে। গেলে ভারা কাশীধামে সর্ব্বপাপ হরে । একদিন কাশীধায়ে করিলে বসতি। কোটি অশ্বমেধ কল পায় সে সুমণ্ডি । শ্রীমণিকর্ণিকাসম জীর্থ নাহি আর , পাপের বিলয় হয় প্রসাদে ইহার।। সিংহ দেখি মুগগণ যেমতি পলায়। **সেইরূপ পাপ বাশি দূরে চলি যায়** : পূর্ববিহাঞ্জে একদিন যত দেবগণ কাশীধামে শিব পাশে করে আগমন। দেবগণে নেহারিয়া দেব বিশ্বনাথ। নৃত্যভরে আনন্দর করে কৃত্তিবাস।, নাচিতে নাচিতে তাঁর কর্ণদ্বয় হতে। কুণ্ডল যুগল পড়ে সহসা ধরাতে। নে কৃতল ভূমিতলে হইয়া পতন : ভূমি বিদারণ করি কররে গমন।। তাহ্য দেখি নখ দিয়া দেব গুণাধার। কুণ্ডল যুগলে ছরা করেন উদ্ধার।। শ্রীমণিকর্ণিক নাম এজন্য হইল। এখানে মরিলে হয় অপবর্গফল। যখন কুণ্ডল পড়ে এই পুণ্যস্থানে তখন মধ্যাক কাল জানিবেক মনে 😥 ভববন্ধ বিয়োচন সেজনের হয়। শিবপুরে যায় সেই নাহিক সংগয়।। হেই জন সন্থ্যাকালে মণিকণিতীরে জপ করে শিবমন্ত্র একান্ত অস্তরে।। শিবের সাযুজ্য পায় সেই মহাত্মন শান্তের বিধ্বান মিখ্যা নহে কর্নাচন।। দেখিতে বাসনা করি মণিকর্ণিকারে। এইস্থানে পঙ্গাদেবী বক্রপথ ধরে।। এত শুনি তুণ্ডি করে ওহে তপোধন। কোনকালে গঙ্গাদেবী বক্ত ভূতা হন । সেই কথা বিস্তারিয়া করহ বর্ণন। শুনিবারে কৌতৃহলী হইতেছে মন।

বামদেব এন্ড ওনি কচেন তখন। তন তন সেইসব করিব বর্ণন।। সগরের পুত্রগণ কপিলের স্পাপে ভশীভূত হয়ে যবে থাকে অন্ধক্তে। নেইঝলে ভগীরথ করিতে উদ্ধার, গঙ্গার লাগিয়া ভপ করে অনিবার ।। ালারে লইয়া পরে করে জাগমন কলকল বাবে গঙ্গা চলিল ভখন ৷ প্রয়াগের কাছে আসি ক্লাহ্নবী সুন্দরী। মহানন্দে চলিলেন বক্তপথ ধরি। ভগীরথ তাহা দেখি করে নিবেদন। ক্রেন দেবী বক্রপথে করিছ গমন। গুনি এতে গঙ্গা কংগ্র ভন নবরায়। আমি যাব বারাণুসী কহিন ভোমায়।। সেথা অবহিতি করে আমারি ভণিনী। প্রীমণিকর্ণিকা নাম ওহে নুপমণি। তাহার সহিত দেখা করিয়া মহিব। পিড়পিভাগহে তব উদ্ধার কবিধ 🙃 এত বলি বক্রপথে করেন গমন। পিছু পিছু অনুগামী রাজ্য মহাছান। কাশীর নিকটে ক্রমে উপনীত হলে। ত্রীকালভেরব আসি পথরোধ করে। বলে <mark>হেখা</mark> দিয়া লাহি কছু যেতে দিব। যহিলে শুলের বাগ্নে মন্তক ভাঙ্গিব। ডাহা শুনী গজা কৰে শুনৰ কান আমি মম ভগিনীরে করি দর্শন । ত্রীমণিকর্ণিকা হর আমার ভগিনী। তাহারে দেখিয়া যাব ওন মম বাণী।। আমার সংযোগে এই বারাণসী ধাম। পুল্যবতী আরো হবে নাহি তাহে আন।। এত্তেক বচন স্থান ভৈৱৰ তথ্য। किट्रान्तन छन एस्वी कृति निर्यमन । প্রভুর আ**দে**শ বিনাযেকে দিতে নারি। ক্ষণেক প্রতীক্ষা হেথা করগো সুদরী।

এত বলি চলি যায় ভৈর্থ ভখন। হিমানয় গিরি যথা আছে পঞ্চানন।। ভথা গিয়া নিবেদন করিল প্রভুরে প্রভূ*বলে* পথ সাম কর্ছ গঞ্জারে। তত্ত্ব তিন হাত মাপি পথ দিবে তারে। এই ব্যক্তে চলি জাসে ভৈন্নৰ অচিয়ে।। নিজ হতে তিন হাত করি পরিমাণ। গ্রহার গমন জন্য পথ করে দান । মণিকর্ণিকারে গলা কবি দর্শন 🕕 উত্তরবাহিনী হয়ে করেন গমন।। তাঁহার সহিত দেখা করি ভারপরে। ভূপীর্থ সহ বান শ্রীণঙ্গা সাগ্রে। মহানদ্দে কৰ্ণিকারে করি দরশন আনন্দ ভৈরবী নাম এ হেতু বটন।। পরম পবিত্র কথা মেই জন ওনে সেইজন মুক্তি পায় ভবের বন্ধনে।



### কাশীখাৰ মাহাদ্যা

শিকের বিচিত্রলীলা কে বর্ণিতে পারে।
অতি জাখ্যান্থিক কথা জানিবে অন্তরে।।
বামদেব করে গুন গুছে তপোধন
সমর্থকাল গুলাদেবী করে বিনালন।।
সমধিক ফল দার্ত্রী বারাগসী ধামে।
উত্তরকাহিনী হয়ে রহেন এখানে।
নিদ্ধাম ইইয়া যেই রহে এইছোনে।
শিবলোকে যায় সেই শান্তের বিধানে।।
যেইকালে গুলা স্থানে করিবে গুমন।
মন্ত্রপাঠ যথাবিধি করিবে ওখন।

জাহ্নবীর তীরে হয়ে বদ্ধ পদ্মাসন ভূত শুদ্ধি আদি করি বিহিত বেমন।। নানাবিধ উপচারে পৃত্তিবে গঙ্গারে প্রার্থনা করিবে মন্ত্র উচ্চারণ করে।। ভারপর জল মধ্যে হয়ে নিমগন বারুণ মস্ত্রেতে স্নান করিবে সাধন।। কালতৈরবের কাছে গিয়া তার পরে যতনে করিবে পূজা অতি ভতিভরে। মন্দার কুসুম আর লোহিত চন্দন। বটুকমন্ত্রেতে তাঁরে কবিবে অর্পণ । শক্তি অনুসারে পূজা করিয়া বিধানে। প্রথাম করিবে পরে দশুবং ভূমে।। ভারপর বিশ্বেশ্বরে করিবে দর্শন নানাবিধ বাক্য তারে করিবে স্তবন। এইরূপে কাশীধামে কৈলে গঙ্গাসান। গঙ্গাধরসম হয় সেই পুণ্যবান।। কাশী যাব তথা স্নান করিব সলিলে মনে মনে এই কথা যেইজন করে।। ভববন্ধে মুক্ত হয় সেই মহাজন্। শিবপুরে বায় সেই শান্ত্রের বচন।। কাশীতে সকল তীৰ্থ আছে সৰ্বেক্ষণ। কাশীধামে সক্তিথি কে করে গণন।। সেই সব তীর্থ আছে মণিকর্ণিকাতে। সবৰ্বন্ধেষ্ঠ মণিকৰি জানিবেক চিতে।। জ্ঞানবাপী বিরাজিত বারাণসীপুরে। স্ক্পাপ দুরে যায় স্নান আদি করে । জ্ঞানেশ্বর লিঙ্গ তথা করিল দর্শন লাভ করে দিব্যজ্ঞান সেই মহাত্মন্।। অস্তকাল শিবলোকে সেইজন যায়। প্রলয় যাবৎ বাস করয়ে তথায়। মাধবেরে এইস্থানে করিলে পূজন। সেজন অস্তিমে ৰায় বৈকুষ্ঠ ভবন।। পরম দুর্লভ হয় বারাণসী ধামে। হেন স্থান নাহি আর এতিন ভুবনে।

কাশীর মাহান্ত্য আর কি করি বর্ণন ন্ধানে ত'হা একমাত্র দেব পঞ্চানন। অন্য ডীর্থে যদি কেহ কিছু পাপ করে। সে সব বিনাশ পায় জাহ্নবীর তীরে ! যেই পাপপন্না ডীরে করে উপার্জন। সেই সব অস্তুগৃহে হয় বিনাশন।। মৰিকৰ্ণিকাতে পাপ কৈলে আচরণ বক্সলেপ হয় ভাহা শান্তের বচন।। কাশীর মাহাত্মা এই কহিনু তোমারে। ইহার সমান স্থান নাহিক সংসারে।। ভক্তিভবে যেইজন করে অধ্যয়ন। অপবা একান্ত মনে করয়ে প্রবণ। পাতক তাহার দেহে কভু নাহি হয়। ভববন্ধ হয় তার অচিরেই ক্ষয়।। পুরাণের সার এই শ্রীলিবপুরাল। একমনে পড় যদি চাহ সোঞ্চ ধাম।।



### অন্তৰ্গতে যাত্ৰাবিধি

শিবলীলা যেই নর করয়ে গ্রহণ।
অন্তে শিবলোকে তার হইকে গমন।
তৃতি করে শুন শুন ওবে তলোধন
তব মুখে শুনিতেছি অপুবর্ব কথন।।
অন্তর্গৃহে যাত্রা এবে শুনিতে বাসনা।
বর্ণন করিয়া তাহা পুরাও কামনা।
বামদেব করে শুন গুহে মুনিবর।
বলিতেছি শুন হয়ে একান্ড অন্তর্গ ।
প্রত্যুবে উঠিয়া হান করিয়া বিধানে।
নিত্যক্রিয়া যথাবিধি করিয়া যতনে।।

পঞ্চ বিনায়কে পরে করিবে পূজন , গদ্ধ পুষ্প আদি দিবে ওস্ত্ৰ তপোধন। যাইয়া পরেতে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্লার্থনা করিবে তথা থাকি করযোড়ে। ফৌনভাৰ ভারপর করিয়া ধারণ। শ্রীমণিকর্দিকাতীরে কবিবে গমন। বিধানেতে তথাস্থান করিয়া সাদরে। শিবমন্ত্র জপিকের একান্ত অন্তরে এতশুনি তৃতিখবি করে পুনরার নিবেদন করি প্রভূ এখন ডেমোয়। মণিকর্ণিকা মাহান্ম্য করেছ বর্ণন। স্থানবিধি কিন্তু নাহি করেছি শ্রবণ বামদৈৰ কহে তন ওহে বিজ্ঞবন্ত একে একে শুন সবে হয়ে একাস্তুর।। মণিকর্ণিতটে গিয়া মণিকর্ণী করে। পূজিয়া প্রার্থন' পরে করিবে সাদরে .। জন মধ্যে তারপর কবি নিমন্ডলে: পঞ্চাক্ষর শিবমন্ত করিবে সারণ।। শিবসূত্তে তারপর করিবেক শ্লান। সদ্যোজাতাদিক পঞ্চ করিবে জলন।। একনেত্র একরুদ্র আনস্ত ভাস্কর বিমৃর্তি শিশভী আর ওহে বিঞ্জবর। ইহাদের তর্পণাদি করিয়া যতনে। গ্রীকর্মে ভর্পণ করে করিবে বিধানে। তারপর পিড়দেবে করিয়া ভর্লণ মণিকর্গিপাশে পরে করিবে প্রার্থন। বাস্কিরে ভারপর পৃঞ্জিতে হইবে। **পর্ব্ধতেশ** গঙ্গা আর পৃক্তিবে কেশবে । পৃক্তিবে ললিতা আর জয় সিদ্ধের্থরে। সোমনাথ বরাহেরে পৃক্ষিবেক পরে।। রশোরে ও কশ্যপেরে করিবে পূজন <u>,</u> হরিকেশে বৈদ্যনাথে করিবে অর্চন। পিতা মহেশ্বরে নতি কবিয়া বিধানে। কৈলাস দশ্বরে পূজা করিবে যন্তনে।।

চ**ন্দ্রেশ** বীরেশ **পরে আর বিশ্বেশ্ব**র নাগেশ ও হরি**শ্চন্দ্র আর অ**গ্নীশ্বর।, চিছামণি বিনায়ক সোম বিনায়ক এই সবে পুজিবেক সুমতি সাধক বশিষ্টেরে বামদেবে ক্রিয়া পূজন। বাণী বিনায়কে আর কবিবে আর্চন । পরপ্রবোশরে অন্ন প্রতিগ্রহেশরে। পূজিরা অর্চ্চিবে পরে নিম্নলক্ষেশ্বরে। মার্কতেশবের পরে করিবে পূজন। অ**ন্সর ঈশ্বর পূজা** করিবে সাধন । গঙ্গেশর পূজা পরে করিবে বিধানে ৷ জ্ঞানবাপী পূজা পরে করিবে মতনে। নন্দীকেশে তারকেশে করিবে পূজন। মহাকালেখনে পরে করিবে যজন।। দণ্ডপানি মহেশের আর যোক্ষেশ্বরে। পৃঞ্জি পৃঞ্চবিদায়কে অর্চিবে সাদরে। বিশ্বনাথে পূজা আর করিয়া প্রণাম ! ভারপর জানু পাতি করি অবস্থান প্রার্থনা করিতে হবে করফোড় করি। নিজ গৃহে তারপর যাবে ধীরি ধীবি।। কাশীখামে বাদ করে যেই সর্ববন্ধন। এইরূপ বর্ষে বর্ষে করিবে সাধন। বিশেষ করিতে হয় চতুর্দেশীদিনে कानीवाञ एक दश्च এऋष विधारन । একাজ করিতে বেই সক্ষম ন্য হয় অধ্যয়ন করিবেক ওহে মহোদয়।। অন্য দেশ হতে আসি যেই সাধুনর। এইস্লপ কার্য্য করে হয়ে ভক্তিপর । ব্রন্মাইত্যা আদি পাপ যদি সেই করে। সে সব অবশ্য তার বিনাশে ভঙ্কির। অতএব যতুবান হয়ে সবর্বক্ষ। অন্তর্গৃহ বাত্রা ৰস্ত্র করিবে সাধন। সবর্বদা পঞ্জিবে ইহা ভক্তি সহকারে। বলিব কিবা অধিক ডোমার গোচরে ঞ

এইসব ধেই জন করে অধ্যয়ন।
সৃথভোগ ইহকালে করি সেইজন।।
সেই অন্তকালে যায় কৈলাদ নগরে।
সন্দেহ নাহিক ইথে কহিনু তোমারে।
বাসনা করেছিলে করিতে শ্রবণ।
বথাবিধি এইসব করিনু বর্ণন।
শিবের পরম ভন্ড তুমি মহামতি।
অপ্তিমে অবলা হবে তোমার সুগতি।।
তোমারে হেরিয়া আমি আনন্দ সাগরে
নিমপ্ত হয়েছি খাষে তোমার গোচরে।।
বলিব কিবা অধিক গুহু তুপোধন
ভাব সদা একমনে শিবের চরণ।



## বাণরাজ্ঞার কাহিনী ও মহাকালের উৎপত্তি

কালী মণিকর্ণিকার কথা করিয়া প্রবণ।
আনন্দিত মতি হন যত খবিগণ।।
তারপর কহিলেন তাপস নিকর।
কহ শান্ত কথা হোক পরিত্র অন্তর ।
বামদের কহে শুন ওহে তপোধন।
পঞ্চক্রোপী মহাযাত্রা করিব বর্ণন।।
সবর্দলোক সুখাবহ বারাণসী ধামে
পঞ্চক্রোপী মহাযাত্রা করিবে বিধানে।।
বৈশাখের কৃষ্ণপক্ষ এয়োদশী দিনে।
রাত্রিকালে যথাবিধি রহিবে নিয়ুমে।
প্রভাতেতে তারপর করি গাল্রোখান।
নিত্য ক্রিয়া সমাপিবে বেমত বিধান।
মণিকর্ণিমান করি পৃক্তি বিধ্যেশরে
তিনটি ভঞ্জালি দিবে অপমার্গ দলে।

তারপর মন্ত্র পড়ি করি নমস্কার। শ্রীকালভৈরব পাশে হবে আগুসরে । তাঁহাবে পুর্কিয়া পরে সানন্দ অন্তরে। প্রদক্ষিণ করিবেক বারাণসী পূবে । পঞ্চক্রেশী বারাণসী বিদিত ভুবন প্রদক্ষিণ সুদুর্গত শান্ত্রের বচন 🗽 পঞ্চক্রোনী প্রদক্ষিণ করিব সাধন। করিলে একথা মনে পাপের মোচন।। প্রদক্ষিণ করি পরে গিয়া বিশ্বেশ্বরে। মন্ত্র পাঠ যথাবিধি করিবে সাদরে।। মর্ণিকর্ণিকাডে পরে করিয়া গমন। যথায়ধ মন্ত্র পড়ি করিবে প্রার্থন যথাবিধি স্নান আদি তথায় করিয়ে কালভৈরবেরে পরে যভনে বন্দিয়ে। আপন আগারে গরে করিয়া গমন শিবভক্ত দ্বিজগণে করাবে ভোজন । পর্দিন পুনস্থায় করি গাক্রোথান ভাগীরথী জন্সে অবগাহি সমাধান 👍 পঙ্গেশ্বরে দরশন করি তাবপর। পুজিবে হরিকেশ্বরে হয়ে একান্তর।। বিদেশরে ডারপর করিবে পূজন। পঞ্চক্রোশী যাত্রা এই ওহে ডপোধন।। এইরাশ যেইজন আচরণ করে। শিবলোকে যায় সেই সরল অন্তরে । ইন্দ্রপাত চতুর্দ্দশ যত দিনে হয়। সে জন তাবত তথা মনসূখে রর ।। ধরাধামে ভারপব কবি আগমন। প্রজাগণে রাজা হয়ে করয়ে শাসন। তারপর শিবলোকে পুনরায় যায়। শিবগ**় হয়ে রহে সুখে**তে ডথায় । তুণ্ডি কহে বলি শুন ওহে তপোধন। মহাকালগণোৎপত্তি করহ বর্ণন। বামদেব করে গুন ওহে মহামতি। পূর্ব্বকালে বলি নামে ছিল দৈত্যপতি।।

তাহায় ওনয় জন্মে বাণ অভিধান সপ্তবিংশ কোটি লিঙ্গে পৃক্তে মতিমান। তুষ্ট হইয়া তাহাতে দেব ব্রিলোচন। কহিলেন বর মাগো ওতে মহাত্মন।। রাজা কহে বরে আর কি কাজ অত্মার আমি ত্রিভুবনজরী ওহে গুণাধার । তোমার প্রসাদে আমি ওহে ত্রিলোচন। সর্ব্বজন্মী হইয়াছি করহ প্রবণ।। শিব কহে এত শুনি ওছে দৈত্যবায়। তবু বর দিব <mark>আমি জানিবে তো</mark>মার । তথন দনিব কুছে ওছে পঞ্চানন। একান্ত বন্যাপি বন্ন কবিবে অর্পণ । সগণে আমার গৃহে কর অবস্থিতি . আমি চাহি এই বর ওহে পতপতি । তথাস্ত বলিয়া বর দিল ত্রিলোচন। শোনপুরে অবস্থিতি করেন তখন । ক্ষিলেন কলি শুন দানক ব্ৰাহ্মন। বাহা ৰাঞ্ছা সেই বন্ন করহ ফাচন। বাণ কহে যদি প্রস্তু সন্তুষ্ট আমারে। সহাত্রক বাছ দেহ মোরে কৃপা করে।। কিছুদিন এইরাপে গত হলে পরে। পুনঃ পূজা করে দৈত্য দেব মহেখনে।। তাহাতে সম্ভুষ্ট হইয়া দেব ক্রিলোচন। কহিলেন বর মাগে ওহে মহান্মন্।। ৰুদ্ধ হতে বাহ কণ্ড হয়েছে আমার। সে কণ্ডু করহ নাল ওহে দয়াধার। ক্লুদ্ধ হয়ে শিব কহে গুছে মহাস্থন্। তৃমি ধর্মাপুত্র হও লাজের বচন।। পিতা পুত্রে যুদ্ধ নাহি হয় কোন কালে। খন্য বর বাস্থা কর যা হয় জন্ধরে।। কুপিত হয়ে তখন দেব দুলপাপি। কহিলেন দৈত্যবর মম এক বাণী।। আমার অংশেতে কৃষ্ণ লভেছে জনম। তাহার সহিত যুদ্ধ হরে সংঘটন।।

ভোফর কণ্ড সেজন করিবে সংহার এত বলি অন্তর্হিত হল দয়াধার।। তারপর বলি এক অন্তুত ঘটন উধা নামে ৰাণকন্যা বিদিত ভবন।। একদিন বাত্রিকালে হেবিল স্থপনে সুন্দর পুরুষ এক আসিল শয়নে ।। তাহার সহিত রতি করে উষাসভী। বাহপালে ধরে তারে বলে প্রাণপতি।। নিশাকালে সুম মেই ভাঙ্গিল ভাহার। চারিবিক শূন্যময় হেরে অন্ধকার । প্রভাতে উঠিল পরে বিষয় বদনে। হার হার বলি করে রোদন সঘনে।। কোপা গেল প্রাণকাস্ত কর আগমন। তোষার বিরহে ষম না রহে জীবন । চিত্ৰলেখা সহচন্ত্ৰী এই ভাৰ হেৰি। কহিলেন কেন ভাব বলিলো সুন্দরী।। কার প্রেমে মজিয়াছ্ বলহ এবন। তাহারে আনিয়া তোবে করাব দর্শন । উষা বলে কি বলিব সৌন্দর্য্য তাহার। হেনরাপ নাহি হেরি জগত মাঝার। পীতাম্বৰধৰ সেই কমল সেচন ক্দর্প সমান যেন শ্রামল বর্ণ। আমি তার সহ রতি করেছি স্থপনে প্রান না রাখিব আমি তাহার বিহনে। ভার মধ্যে মন চোর তব যেইজন। আমায় তাহারে তুমি কর প্রদর্শন। এড বলি চিত্রপট আঁকিয়া ত্বরায় যত লোক আছে এই অনন্ত ধরয়ে । উষারে সমোধি পরে কহিল তখন। কোনজন মনচোর কর দরশন।। উধাসতী একে একে দেশে সমুদয়। অনিক্রছে নেহারিয়া দেখাইয়া কয়।। তাহার সহিতে উবা কররে বিহার। এই কথা ক্রমে হয় রাজ্যেতে প্রচার।।

দৃতমুখে রাজা সব করিয়া প্রবণ। গোপতে উষাৰ ঘৱে পশিয়া ওখন।। নাগপাশে অনিক্রমে বন্ধন করিয়া রাখিয়া দিলেন কারাগুহেতে পুরিয়া।। এ দিকে নারদ খবি গিয়া ছারকার। অবিলয়ে এ সংবাদ বলেন ভ্রায় । তাহা তনি কৃষ্ণ হন বোবপরারণ : যুদ্ধ খাত্ৰা অবিলয়ে করেন তখন।। দেবতাগণের সহ আসি শোনপুরে বাণরাজ্ঞা সহ যুদ্ধ অবিলয়ে করে। দেখিতে দেখিতে যুদ্ধ বাধে ঘোরতর। আকালে থাকিয়া দেখে অমন্ন নিকর। বাশেরে পাঁড়িত দেখি দেব পঞ্চানন। **অবিলম্বে রথ মাঝে করে আগমন**া কুঞ্জের সহিত যুদ্ধ যোগতর করে ভীষণ সমর হেরি সকলে শিহরে।। কার্ত্তিক গণেশ আদি করমে সংগ্রাম। হেন যুদ্ধ নাহি আর হেরি কোন স্থান।। কুষ্ণের নিধন বাঞ্ছা করিয়া অন্তরে। পাশুপত অন্ত্র নিব লইলেন করে।। ভাষ্ দেখি কৃষ্ণ মনে করেন চিন্তন। পাওপত শিব যদি করেন ক্ষেপণ।। অকালে প্রলয় হবে নাহিক সংশয়। ভাবিয়া জুক্তদ অন্ত্ৰ নিল মহোদয় । ভাহা দেখি ক্রন্ধ হয়ে দেব দিগখর। অটুহাস্যে গরজিয়া উঠে তারপর। **वारि**विन अभिष्यांना रूपन **र**ेर्ड । উদাত **হইল অগ্নি ব্লগাণ্ড** দহিতে। ভাহা দেখি ভীত হয়ে দেব পদ্মাসন শঙ্করের স্কথবান্সে কহেন তখন।। কৃষ্ণেতে তোমাতে তেদ নাহি দিগন্বর। তুর্মিই বলেছ যুদ্ধ হবে ঘোরতর।। বাদের *হাতের ক*ন্তু করিতে সংহার : <del>কৃষ্ণস</del>হ হবে যুদ্ধ ওাহে কৃপাধার।।

তৃমি তবে কেন বুদ্ধে কৈলে আগমন প্রভূ আপনরে বাক্য কবহ রক্ষণ দেখ দেখ দম্ম হয় জগত সংস্থার। অতএব অগ্নিজ্বালা করহ সংহার। এত বাজ্যে তুষ্ট হন দেব ত্রিলোচন অগ্নিজুলা সম্বরিয়া তিরোহিত হন।। বাণের যতেক বাহ করেন ছেদন হাখে মাত্র চারিবাছ কমললোচন 🛚 তনরের পুত্র আর পুত্র বধু লয়ে। **চলিলেন নিজ বাজ্যে সাম% হাদয়ে** । এদিকেতে ছিন্ন বাহু হয়ে দৈত্যবায়। অবিল্যুত্ব তুরা করি কার্শীখামে যয়ে।। বিশেশব দুয়ারেতে বরিয়া পমন . বিতাড়িয়া চারি বাছ করয়ে বাদন।। <del>নৃত্যু করে ঘনঘন আন*লে*রে ভরে।</del> তাহা দেবি তুষ্ট শিব হলেন অন্তরে বাহচ্ছেদ জন্য পীড়া নাহি রবে তার। মনের সুঝেতে তুমি করহ বিহার।. আমার দুয়ারী হয়ে কর অবস্থান লহ লহ এই বস্তু ওচে মতিমান।। এত বলি দিব্য বস্তু বাণ শিরোপরে। দিলেন বান্ধিয়া শিব সামন্ব অন্তয়ে।। মহাকলগণ হয়ে বাণ নরপতি। মনসূধে কাশীধামে করে অবঞ্জিতি।। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহা তপোধন। সেই সব বিস্তারিয়া করিনু বর্ণম।। যেই জন এই কথা ওনে ভক্তিভরে। অন্তক্তকে যায় সেই কৈলাল নগবে।।



# হর গৌরীর গোপবেশ ধারণ ও কীর্তিবাসাসুর বধ

তুত্তির মুখেতে শুনি অপূর্ব্ব কথন। অতিরিক্ত প্রকাশহ কহে তলোধন।। এত শুনি তুণ্ডি কহে ওহে তপেংধন। এরপ কাশীতে থাকি দেব পঞ্চানন। পার্ববর্তী সহিত্তে আর গণগণ সনে পরে কি কান্ধ করেন বলহ এক্ষণে । বামদের এড গুনি করেন তখন। তগোধন শুন শুন করিব বর্ণন। এইরূপে কাশীধামে রহে ছরগৌরী। একদিন সম্বোধিয়া করে মহেশ্বরী। তব পদে তন প্রভু করি নিবেদন প্রিয় তব বারাপসী কহিনু দর্শন। সমান স্থান ইহার আর কোথা আছে সেই কথা কহে প্রভূ অধীনের কাছে। এত বলি লিবপুদে হয়ে নিপতন। পুনঃ পুনঃ হৈমবতী করয়ে বন্দন।। ঞ্জিলোচন দ্রুতগতি ডুলিয়া তাহারে। বসালেন আপনার আশ্বের উপরে ঘনখন পদ্মমূপ করিয়া চুম্বন। কহিলেন প্রিয়ে তুমি জীবনের ধন । অবক্তব্য শুব পাশে কি আছে আমার। বলিতেছি শুনখন ক্রিয়া বিস্তার।। কাশীসম গোপমীয় আছে সমস্থান উৎকল দেলেতে তাহা আছে বিদ্যমান। দক্ষিণ সাণর তীরে সেই তীর্থ হয় একজ্ল কানুন নাম জানিবে নিশ্চয়।। ত্রিভূবনেশ্বর লি<del>স</del> বিরাজে সেখানে। তার সম নাহি স্থান এতিন ভূবনে । দেবতা দুর্মভ স্থান সেই ক্ষেত্রে হর সদা বাস করি আমি সেখানে নিশ্চয়। শোড়া পার বড়ঝতু সতত তথার . কত তক্ত কত লতা কিবা শোভে তায়।

কোবিল কোবিলা যত বিহন্তম। প্রেমভরে নিয়ন্তর করে বিচরণ।। এমন মোহন স্থান আৰু কোথা নাই। সেহবলে গুপ্ত কথা কহি ভব ঠাই । ধীরে ধীরে এছ বলি কহে মহেশ্বরী দেখিতে বাসনা করি ওহে শ্রিপ্রারি।। শিব করে যদি বাঞ্ছা করিয়াছ মনে একাকী গম্ন কর সেই পৃণ্যস্থানে।। পশ্চাৎ বহিব আমি লয়ে দেবগণ। মৌনভাব এড বলি ধরে পঞ্চানন। শিবের আদেশ পোয়ে দেব মহেশ্ববী অবিলয়ে চড়িলেন সিংছের উপরি । একাস কাননোমেশে করেন গমন। সেই স্থানে অবিলম্বে উপনীত হন।। একংস্তবন দেখেন অতি মনোহর। চারিদিকে শোভিতেছে কত তরুবর।। সরোবরে শতদল কিবা শোভা পায়। জনচর পক্ষী সব বিহারে তাহায়।। मररुषेत्री (मंदे शृहन कविया भयन। অবস্থিতি করি থাকে হয়ে কুল্লমন।। ভক্তি ভরে পূজা করে ভুবন ঈশবে। পদ্দশ্বর্থ বার এছেন প্রকংরে 🕫 একদিন মহেশ্বরী করেন দর্শন দক্ষিণ সাগর হতে আনে ধেনুগণ । শিবলিঙ্গ পাশে আসি হরিছ অন্তরে ন্তন-ক্ষীর ধারা দেহ লিকের উপরে।। প্রদক্ষিণ করি ভারা লিঙ্গে সাতবার। দক্ষিণ সাগর গর্ভে যায় পুনবর্বার।। মহেশ্বরী তাহা দেখি বিশ্ময় মগন। ণাভীগণে ধরিবারে করেন মনন । পর্দিন পুনরয়া আসি ধেনুগণ পুর্ব্যান্ত লিঙ্গবরে করায় স্থপন। রা**থে ধরি তাহাদিকে দেবী মহেশ্বরী**। গোপীবেশ নিজ ধরে গিরিজা সৃদরী।।

প্রতিদিন ফলমূল করি আহ্রণ ধেনুদুগ্ধ দিয়া লিঙ্গে করেন পূজন । কিছু দিন এইরূপে সমাতীত হয় অস্চর্য্য ঘটন পরে গুন মহোদয় ।। একদা গিরিজা করে কুসুম চয়ন। দুই দৈত্য অক্সাৎ করে স্বাগমন। कीर्खि मात्र अकसन कदारा धादन বাস নামে অন্য জন বিদিত ভূবন।। সেইস্থানে দৈত্যমন্ত্র আগমন করি দেখিল বিহারে এক গোপিকা সুন্দরী।। তাঁহার পরম রাপ করি দর্শন। কামে গরগর হয় দৈত্য দুইজন । কামান্ধ ইইয়া পরে জিজ্ঞাসে দেবীরে দেষী কি দানবী হও বল ত্বরা করে। অথবা কামের রতি তুমি লো সুন্দবী। কিন্তা হও শচীদেবী বল শীদ্র করি। দেবী কহে নহি দেবী নহি দৈত্য নারী। বনে বাস করি আমি হই গোপী নারী । এত ওনি পুনঃ করে দৈত্য দুইজন। সুন্দরী শুনলো এবে মোদের বচন । আলিঙ্গন দান কর আমা দেহিকার। তোমারে হেরিয়া মোরা মোহিত শুন্তর । এত বলি জুদ্ধ হয়ে কহে দিগস্বরী এসেছ কেন রে হেথা যাবি যমপুরী।। পর নারী প্রতি লোভ করিছ অন্তরে। পাপেতে যাইতে হবে শমন আগারে।। এতবলি দিগম্বরী তিরোহিত হন। তাহা হেরি মুগ্ধ চিন্ত দৈত্য দুইজন। **এড বলি দুইজনে ক**রয়ে গমন। পাব্বতী এদিকে করে মহেশে স্মরণ। কাশীধামে জানি তাহা দেব দিগম্বর অবিলয়ে চলি আস একাকী সত্তর।। গোপবেশ ধরি প্রভূ করে আগমন। অবিলয়ে উপনীত পাৰ্বতী সদ্স ।

শিরে চূড়া শোড়ে শিরে অতিমনোহর। बर्भीक्ष्वनि घन घन करत क्लिश्वत । মধুর বংশীর নাদ করিয়া শ্রবণ ধেনুগণ মুগগণ উৎফুল নয়ন।। মহেশ্বরী ভাহা দেশি জিজ্ঞাসে তাঁহারে। কেবা তুমি কোথা হতে এলে এই স্থলে।। হেরিতেছি গোপবেশ তুমি কোনজন। ত্ববা করি বল বল আমার সদন।। শিব কৰে ভূমি কেবা কহলো সুন্দরী। কি হেছু রয়েছ ডুমি গোপবেশ ধরি।। ৰথা হতে করিয়াছ তুমি আগমন। আমিও তথায় ছিনু করহ স্থরণ।। ঞ্চ গুনি হাউমণ্ডি গিরিক্ষা সুন্দরী। জানিলেন দেব দেব এই ত্রিপুরারি । তাঁহার পদেতে তথন করিয়া বন্দন প্রেমনেত্রে পুনঃ পুনঃ করে দরশন । দূইজন এইমণে গোপালের বেশে কত লীলা করিলেন মনের ছরিষে।। আনন্দে মগন দেবী জিজ্ঞানে তথন। ওন ভন ত্রিলোচন করি নিবেদন।। দুইজন দৈত্যে আসি মেরে ছিল মোরে। করিয়াছিনু স্মরণ এহেতু ভোমারে।। অতএব ভাছাদিগে করিয়া বিনাশ। ष्यधीनी উপরে কর করুণা প্রকাশ। মিষ্টভাবে এতগুনি কহে ত্রিলোচন আমা হতে নাহি হবে তাদের নিধন।। দ্রুমিল নামেতে রাজা ছিল পূর্ব্বকালে। দৃই দৈত্য তার পুত্র জানিবে অন্তরে।। ডপ করে বছকাল সেই মহাত্মন্। তাহাতে সদ্ধুষ্ট হয় যত দেবগণ। সম্ভূষ্ট দেখিয়া বহু চাহে নরপতি বলিষ্ঠ হইবে তার পুত্রদ্বয় অভি।। পুত্ৰহয় সেই হেডু অভীব প্ৰবল কীর্ত্তি আর বাস নাম খ্যাত চরাচব . .

অতএব **বলি শুন ওত্তে শুভঙ্ক**রী। তুমি দৌহাকারে বধ কর ত্রা করি।। এত ভানি হরপ্রিয়ে করেন গমন। অবিপাৰে দৈত্য পাশে উপনীত হন । দেবীরে হেরিয়া তারা কামান্ক জন্তুরে সরল ইইয়া কচে সুমধ্র হরে।। গিয়েছিলে কোথা প্রিয়ে কর আগমন। তরা করি আলিজন করহ এখন । এত ৰলি হরিপ্রিয়ে সহাস্য কানে। কহিলেন এক কথা বলি দেহিন্দানে।। ইউ আছে এক মম করহ শ্রবণ যেইজন দেই ব্রস্ত করিবে পূরণ।। ধরিব তাহারে আমি প্রতিঞা আমার মন সূখে হব আমি রমণী ডাহার। আমার চরপদ্ম ধরি যেই জন। পৃষ্ঠদেশে কিংবা শীর্ষে করিয়া স্থাপন।। মোরে যেই ডুমি হতে তুলিতে পারিবে। মম প্রতি সেই জন অবশ্যই হবে । পোপীর বচন ভাতে দৈত্য দুইন্ধন। আনদে মগন হয়ে কহিল তখন । গুণবতী শুন কথা বচন দৌহার শীর্বদেশে পদদান করহ তোমার । হৰপ্ৰিয়ে ভাহা বুন্ধি মূগল চরণ। দৈত্যদ্বর শিরোপরি করিয়া স্থাপন।। ষেমন মর্ল্যন দেখী করিলেন বলে। অমনি যুচ্ছিত হয়ে বীরশ্বয় পড়ে।। পদভরে পৃতিলেন দৌহে হরপ্রিয়ে। প্রাণ ড্যন্ডি গেল দৌহে সে পাতালপুরে । অনুবাম বুদ তথা হইল স্জন দেবীহ্রদ নাম ভার বিদিত ভূবন। পৰিত্ৰ কাহিনী এই যে করে শ্রবণ। নি**ত্সাপ সে জন হ**য় শাস্ত্রের বচন।



## লিব কর্ত্তক উমার পদসেবা, লঙ্কর বাপীর উৎপত্তি এবং গোদাবরীর প্রতি অভিশাপ

বামদেৰ কৰে শুন গুৱে তপোধন অসুরদয়ের সহ করি ঘোর রগ।। তাহাদিপে পদভরে গ্রোথিত করিয়ে। দেবী শ্রমবোধ করে জাপন হৃদয়ে। স্বর্ণকুট পিরি পরে করিয়া গমন। গিরিজা দেবী নিয়ায় হন অচেডন। প্রাকৃ শিরা ইইয়া দেবী শয়ন কবিল। ভূবন **দীশ্বর তাহা নয়নে হে**রিল। শয়ন করিয়া দেবী ছাছে কুঞ্জবনে। শোণিত বরণ কিবা যুগল চয়বে। ধীরে ধীরে ভাহা দেখি ভুবন ঈশ্বর। সমীপেতে পদতলে হন তপ্রসর।। কৌমল করেন্ডে পদ করেন সেবন। করম্পর্শে উমাসডী লভেন চেতন। দেখিলেন পদদেবা করিছেন সতী বামপদ সন্ধূচিত করিলেন সন্তী।। বিনয় বচনে **কহে ও**হে ভগবন। অনায় করম কেন কর আচরণ । লোকনিনা হবে ইথে জানিবে আমার। পদসেবা পতি হয়ে কেন কর সার। দাসী আমি ইই তব জানিবে অস্তরে ব্রন্ম জন্ম ওই পদ দিওগো আমারে।। এক্ত শুনি কহে তারে ভুবন ঈশ্বর। দেবী শ্রান্ত ইইয়াছ করিয়া সমর।।

পরিশ্রম বিদূরণ করিতে তোমার পদসেবা করিতেছি যেই পদসার 🕕 <del>বহিয়াছি ক্রীতক্তপে তোমার গোচরে</del> দাসতুল্য আমি হই জানিবে অন্তরে । আনিম প্রকৃতি তুমি গুপো হৈমবতী। ভোমার কুপার আমি দেব জগতপতি।। এতেক বচন গুনি পাববঁতী সুন্দর্বী কহিলেন খলি ওন ওহে ত্রিপুরারি । ভক্তর বংসল তুমি করুণা সাগর ২ম অপরাধ ক্ষম ওতে দিগস্থর। কীর্ত্তিবাস সহ করি থোরতর রপ। শ্রমেতে কাতর আমি হয়েছি এখন । মোরে জলদান কর অতি তরা করি। নতুবা অচিবে প্রভূ প্রাণেতে যে মরি।। তাহা শুনি দেবদেব প্রভু ত্রিলোচন। অবিলয়ে করে শূল করেন গ্রহণ।। কহিলেন শুন দেবী আমার ভারতী। এই জল পান কর অতি শীঘ্র গতি।। এতেক বচন গুনি পাকত্তী ভখন। উর্দ্ধার্থ হয়ে জল করেন গ্রহণ। শিবের হাছের জল পিয়া ভগবতী। পরমা পিরীতি লাভ করিলেন সতী। তারপর ভগবান দেব ব্রিলোচন। আমমূলে গিরিস্থারে করেন স্থাপন ,। আত্মলিক সরিধানে স্থাপিয়া তাঁহারে। সব্বতীর্থ আমিবারে অভিলাহ করে।। বৃষ তেরে সমোধিরা কহেন তখন। ওহে বৃধ শুন শুন আমার বচন ভূভূর্ব: স্ব আদি করি যাবতীয় লোকে। যাহ তুমি অবিসাহে উর্জাত মুখে।। সেই সেই স্থানে আছে যক্ত ভীর্থচয়। এইস্থানে সকলেরে আন মহেদর।। আমি এই স্থানে হুদ করিব সৃজন ব্রহ্মারে আন তুমি প্রতিষ্ঠা কারণ।।

আদেশ পাইয়া বৃষ তথনি চলিল। ব্ৰহ্মলোকে অবিনয়ে আগত হইল। ব্রহ্মারে সম্বোধি কছে ওছে মহাত্মন্। শিবের আদেশে চল একান্স কানন। বুষের বচন শুনি দেব পদ্মযোনি। অমৰগণের সহ চলেন তখনি 🗆 শ্ৰীমণিকৰ্ণিকা এই জানিবে অন্তরে কলিকালে অন্তর্হিত জানিবে কার্লীরে 🕕 এই স্থানে কলিকালে লভিবে মুকঞি শিবপদে এত বলি করিলেন মতি 🕕 ব্রদ্মারে সম্বোধি কহে ভূবন ঈশ্বর। উঠ উঠ ওহে ব্রাহ্মণ ভকত প্রবর ।। শিবেব বচন তুনি দেব পদ্মাসন। কৃতকৃত্য জ্ঞান করে সেই দেবগণ।। এদিকেতে বৃষত্বা গিয়া স্বর্গধামে'। মানলাদি সক্জীর্থে আনে সেইস্থানে। মন্দাকিনী আদি যত শূন্য ভীর্থগণ। সবারে আনিল বৃষ একান্স কানন। তাবপর পৃথীতীর্ম্বে সবাকারে আনে। প্রয়াগ পুষ্ণর আদি বিদিত ভূবনে।। পাতালম্ভ যত তীর্থে করে আগমন। কিন্তু এক কথা বলি ওন ভাগোধন।। গোদাব্রী নাহি ভাসে একাদ্র কানন। যাব নাহি তথা আমি গুনহ বচন । তাহ্য খনি বৃষ হয়ে রোবিত অন্তর। শৃঙ্গদ্বয় দিয়া করে ডাড়না বিস্তব।। তাহা দেখি গোদাবরী কহিল তখন। ব্ৰজ্ঞান্থলা আছি আমি না কর স্পর্শন : । ভাহা ভনি ধর্মারাপী সেই বৃষবর তাহারে ত্যজিরা যান লিবের গোচর।। সকল বৃত্তান্ত করে পিবের গোচরে। তাহ্য শুনি হন প্রভু কুপিত অন্তরে।। রোব ভরে অভিশাগ করেন অর্পণ। অম্পূর্শ্যা হইবে তুমি এতিন ভূবন।।

তারপর তীর্থগুলে করি সম্বোধন। কহিলেন মিউভাবে দেব পঞ্চানন । অনুতম হুদ আমি করিব হেখায় সবে বারি বিন্দুপাত করহ ইহায়। এত বলি পুনঃ শুল করিয়া গ্রহণ। মহেশ পাষাণগুর করে বিদারণ । অনুক্তম হ্রদ তাহে অচিরে হুইল। তীৰ্ম্বণণ নিজ নিজ ৰাবি তাহে দিল।। তারপর ব্রন্মা বিষ্ণু আদি দেবগণ স্লান ক্রিয়া সেই জলে করেন সাধন । প্রথমগণের সহ দেব পশুপতি। **সেইজনে মান করি অতি হাইমতী**। দেবগণে ভারপর সম্বোধন করি মি**উভাবে বলিলেন দেব বিপু**রারি। বিন্দুহ্রদ নামে ইহা বিখ্যাত হইবে পরিম পবিত্র হুদ দ্বানিবেক ভবে । এইস্থানে মুইতীর্থ হইল সৃজন। শঙ্কর বালিকা বিষ্ণু হুদ অনুন্তম । এই দুয়ে ভিন্ন ভেদ কিছুমাত্র নাই। কহি**লাম ওপ্তকথা স্**থাকার ঠাঁই । শঙ্কর বাপিকা বিন্দু হ্রদের অস্তরে। খপ্তভাবে সবর্ষক্ষণ অবস্থিতি করে । ইহাতে করিলে স্থান সেই সাধ্জন আমার সাযুদ্ধ্য পাবে শুহে দেবগণ । পাতক কমাচ সেহে না রহিবে ভার। মম পোকে যাবে অস্তে বচনে আমার । এতবলি দেবগণে প্রভূ পঞ্চানন। সম্বোধিয়া জনার্দ্ধনে কচেন ডখন।। সকলের শ্রেষ্ঠ তৃষি পুরুষ উন্তয় অনম্ভ সহিত তুমি ভামিত বিক্রম দেবীর হইল নাম পাদ হরেশ্বরী বিন্দুর দে যেইজন স্থান ত্রিন্মা করি । পুরুষ উন্তম দেখি ভকতির ভরে দর্শন করিবে পরে শ্রীপাদ হরেরে।।

পুণ্যের কথা তাহার বলা নাহি যায়। অন্তকালে লয় পাঁবে সে জন আমায় । বিন্দু হুদ মম তুল্য নাহিক সংশয় বাপিকা দেবীর সম জানিৰে নিশ্চয়। আমাতে উমাতে ভেদ নাহিক যেমন। শঙ্কর বাপীতে বিন্দু হু দেতে তেখন।। শিবের মুখেতে শুনি এতেক বচন। ব্ৰহ্মা আদি দেবগণ পুলকে মণ্ড। স্নান করে পুনঃপুনঃ সেই সরোকরে। লিঙ্গ পূজা করে সবে হরিষ অন্তরে । विभून पश्चिम यस्त करत खनूकेन। ভক্তি ভরে শিবপদে করেন প্রণাম। তারপর মিজ নিজ বিমানে চড়িয়ে নিজ স্থান যান সবে সামন্দ কুদরে। কহে শস্তো বিশ্বস্থান্ তুমি কৃপাময়। অবীনি উপরে প্রভূ হওগো সদয়।। সর্ব্বদা এখানে আমি করি অবস্থিতি। প্রবাহিতা হব ওগো প্রভূ পশুপতি । গোদাবরী এও বলি হরিষ অন্তরে। প্রবেশিল অবিলক্ত্রে বিন্দু নাদবরে। তাহা দেখি তুষ্ট হরে কহে ত্রিলোচন। নদজল বৃদ্ধি হলো তোমার কারণ।। সর্বর্জা এখানে তুমি কর অবস্থিতি। পূজিতা ইইলে তুমি আমার ভারতী । আর এক কথা বলি করহ শ্রবণ : শঙ্কর বাপীতে তুমি থাকহ এখন , বৃহস্পতি সিংহগতি হবেন যেকালে। তখন পৃঞ্জিতা হতে আপনার স্থলৈ। গোদাবরী এত শুনি কহিল ভখন সেই পাপী কোথা তব ওহে ত্রিলোচন।। শিব কুছে পরস্পরে অতি গুপ্তভাবে। আছেন শঙ্কর বাপী অস্তরে জানিবে।। শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ গোদাবরী **সেই** স্থালে ব্রহেন তখন।।

তানিলে হে তপোধন অপূবর্ষ কাহিনী অনন্ত মহিমা সেই দেব শ্লপানি।। অপূবর্ষ মহিমা এই করিলে শ্রবণ। রোগশোক আর তার না হয় কখন।। শ্রীশিবপূবাণ হয় অতিমনোহর। পরারে রচিশ কবি তন অতঃপর।।



## হরসৌরীর রাসলীলা

হরগৌরী লীলাকথা অপূর্ব্ব আখ্যান : প্রবাদে মহানন্দ ভূড়াইবে প্রাণ । ভাঙ্গপর কহিলেন শুন মূনিবর। হরগৌরী রাসনীনা কহিব বিস্তর। শতনকৈ বিরাঞ্জিত হুদ মনোহর। গিরিজা সূতা করি নয়নগোচর। সহাস্য বদনে কছে দেব ত্রিলোচনে। ওহে গ্রন্থ মনোহর একান্ন বিপিনে।। রাসক্রীড়া তব সহ করিতে বাসনা। ততীব স্রম্য স্থান একাশ্র দেখনা।। এতেক বচন শুনি শঙ্কর তথন। करिएनन क्षिप्रफरम छनङ् यहन।। সর্বক্ষেত্র ত্যক্তি আমি পুলকিত মনে সদা বসতি করিব একাশ্র কাননে।। অষ্টশক্তি ভূমি দেবী করহ সৃন্ধন। অষ্টমূর্ডি আমি দেবী কবিব ধারণ।। করিব রাসক্রীড়া মোরা দুইজনে পতিবাক্য শুনি দেবী পুলকিত মনে।। বিমেহিনী অষ্ট্রশক্তি করেন সৃদ্ধন। ক্ষেত্রকী পত্রের সম সুগৌরবরণ

পূর্ণচন্দ্র সম্ কিবা বদন সবার। বিষদম ওষ্ঠাধার রূপের আধার। তাহাদের নাম বলি করহ দ্রবণ।। সুকপোলা ও মায়াবী তৃতীয় মোহিনী : বিষ্কাগা চতুর্থ পরে শ্রীদ্বারবাসিনী।, অমায়িনী নাম জান পঞ্চমের হয়। চব্রগা ও উত্তরগা এই পরিচয়।। অষ্ট্রশক্তি এইরাগে করি দরশন। অষ্টদেব উৎপাদন করে সড়ানন।। পীনোরত কুচ সম শৌভা বক্ষাপরে : ত্রিবঙ্গি নাডির মূলে কিবা শোভা ধরে । কালী সমান কিবা মোহন জঘন। লাক্ষারমে সূরক্ষিত সবার চরণ ,। স্কণু ক্ষপু বাজে কিবা নূপুর চরগে। আবৃত সবার ঋঞ্জ সূরম্য বসনে।: এইরাপে অষ্টশক্তি হইল সৃদ্ধন সে সবার সজ্জা কথা করহ শ্রবণ।। ইন্দুকলা খরে সবে ললটি উপরে। জটাছুট বিভূষিত সবাকার শিরে।। সবার ললাটে শোভে তিনটি নয়ন। নীসকণ্ঠ মহাবক্ষ অতৃল বিক্রম।। ইহাদের নাম বলি ভন তপোধন রুদ্র সৃক্ষ বৈদ্যনাথ জীশিবউত্তম। একমূর্ন্তি শ্রী<mark>দ্রশান উত্তর</mark> তৎপর। কেদার এ অষ্টমূর্ত্তি ওছে বিজ্ঞাবর 🗤 অন্তমূর্ন্তি দরশন করি কাত্যায়নী। ওন ওন কহিলেন ওহে শূলপাণি।। শ্রীরাসম<del>খ্যল এবে করহ বচন।</del> তথান্ত বলিয়া শিব কচেন তখন।। মনোহর জ্যোৎসালোকে একাল কানন পরম শোভিত হলো ওহে তপোধন। তহা দেখি ক্রীড়াকামী হলেন শঙ্কর। মশ্বধ যেরিক আদি ভাঁহার অন্তর।

সম্বোধিরা গিরিজারে কহেন ভখন। অষ্টশক্তি সহ প্রিয়ে কর জাগমন।। তোমাসহ রাসলীলা করিব সুন্দরী বিন্দুনদ দেখ দেখ নয়নে নেহারী ৷ ক্মলের দল দেখ ফিবা শোভা পর কানন শীতল হের বিট্টপী ছায়ায়।। মন্দ মন্দ বায়ু দেখ হতেতে বহুন রাসক্রীড়া উপযুক্ত সময় এখন ।। **দেবী কহে এত গুনি গুহে জ**গনাথ। ডোমার চরণ যুগে করি প্রণিগাত।। ঞ্জীড়া করি কর মম জীবন সফল। তুষ্ট কর সধীগদে ওহে শূলধর।। রাসহেতু কর এবে মঙ্গল বিধান ক্রীড়া হবে তার মাঝে ওহে মতিমান। ত্রিদশগণেরা সবে করিব দর্শন। ধরাতদে কীর্ত্তি তব হইবে স্থাপন।। এতেক বচন তনি দেব শুলগাণি সধীগশে সম্বোধিয়া কহেন তথনি । এক এক দেবী পৃষ্ঠে দেব একজন অবস্থিতি করি কর মণ্ডল রচন।। তথান্ত বলিয়া সবে তাহাঁই করিন তার মাঝে মহেশ্বর নৃত্য আরম্ভিল। শিবাসহ নৃত্য করে প্রস্তু ব্রিলোচন। অষ্ট মৃত্তি অষ্টশক্তি আনন্দে মগন । রসভঙ্গ নানারূপে করে সবজনে। কিবা শৌভা হয় তাহে না বায় কহনে। তাহাদের ভক্তিভাব করিতে দর্শন। শিবা সহ অন্তর্হিত হন সড়ানন।। চতুর্বৃক্ত শাখা দেখি করিয়া অহল্যে। ওপ্তভাবে কিছুক্দা পুলকেতে রয়।। ভাছাদিগে নাহি ছেরি দেবদেবীগণ। বনসারে। নানা স্থানে করি জন্বেরণ। চম্রাগারে পরিতাগে করিয়া সকলে শিব অৱেষণ হেতু হার নানা স্থানে ।

একাকিনী হয়ে বনে চন্দ্ৰগা তখন i স্থী স্থী বলি খেদ করে ফ্রয়ন।। হা চন্দ্র কদনে গৌরী রহিলে কোথায়। বনমাঝে রাত্রিকালে জ্যজিলে আমায় । কুলা করি দরশন দেহলো সুন্ধরী ভব পাদপন্ত হেরি দুই চচ্চু ভরি । পারিন। থাকিতে আরু তোমার বিহনে। কুপাকর কুপামমী করুণ লোচনে।। চন্দ্রপার খেদবাক্য করিয়া শ্রবণ : মিরিস্তা প্রাদুর্ভূতা হলেন তখন।। কহিলেন খন খন ওগো স্ফোচনে অকৃত্রিম ভঙিতব হেরিনু নয়নে । **সবর্বসুখী হতে শ্রেষ্ঠ তুমি গো সুন্দরী**। ভাকিলে আমারে ভূমি বলি গৌরী গৌরী।। গৌরী নাম সেই হেতু হইবে প্রচার। এইনামে খ্যাত হবে জগং সংসার। শিবার এতেক বাক্য করিয়া প্রবণ। আনন্দে মগন হয় চন্দ্ৰগা তখন। এদিকে অশ্চর্য্য কথা গুন তারপরে। অষ্ট মূর্ত্তি শিব রূপ অবিলম্বে ধরে।। বোজন অয়ত সেই ঝানন মাঝারে। শক্তিগপসহ সৰে বিচরণ করে।। ইতিষধ্যে এক মূর্ত্তি নামে বেইঙ্কন। ভাহারে ভান্ধিয়া সবে করয়ে স্তমণ । একর হইয়া সবে হুদতটে যায়। একাকী সে একমূর্দ্ধি কাননে বেভার।। পথ না পাইয়া সেই করয়ে শ্রমণ। দ<del>ক্ষিবাতি</del> মুখে পরে করয়ে গমন।। কিছুদুরে গিয়া দেখে পর্বত সু<del>দর</del>। আনস্ গভিল ডাহে সেই বীরবর।। পুনশ্চ দুর্যথিত হয়ে করয়ে রোদন 🛚 কিন্টা কট হার হার কোঞ্চায় বড়ানন। কিবা প্রভু অপরাধ করিনু চরণে। তোমা বিনা এ পর্বেতে ত্যক্তিব প্রাপে 🗠

ভক্তি করি সেইজনে পতিত দেখিয়ে। আবির্ভূত হন দিব সানন্দ হাদরে।। মধুর বচনে ডারে কছেন ডখন একমাত্র তব ভক্তি করিনু দর্শন।। পবিভ্রান্ত হইয়াছ তুমি অতিশয়। ভাতএব এই স্থানে থাক মহেদের।, তোমারে আনন্দ দান করেছে পর্ব্বত। **এ হেতু নন্দন নামে হইবে বিখ্যাত** ।। বাসবঙ্গ হতে তুমি এনেছ বংহিরে। বহিরপ্রেশ্বর নাম দিলাম তোমারে। এখানে যে জন তোমা করিবে পূজন। মম পূজাফল পাবে সেই মহাত্মন্ 🖪 খলি এত দেখ দেখ ললাক্সনেখন। দেবদেবী সবা পাশে গেলেন সত্র।। একমূর্ন্তি বিবরণ করেন সবারে। চন্ত্রমা সৃত্তান্ত সতী কহিল তাঁহারে। ভারপর রাত্রি শেষে দেব মহেশর। উমাসহ রাসলীলা করেন বিস্তর।। পার্ব্বতী সম্বোধি করে যত স্বীগণে। শ্রীরাসলীলা করিলে নদ সরিধানে ৷ অতএব তটে তটে করে অবস্থান। চন্দ্রাগারে রাখি সবে করহ পয়াব। আন্দেশ পহিয়া সবে ভাহুহি করিল। সুকপোলা পশ্চিমেতে অবস্থিতি হৈল।। পুক্রতিটে স্থিতি হয় শীহারবাসিনী। তাহার সহিতে রহে আরো অমায়িনী।। উন্তরপা অবস্থিত উত্তর তীরেতে।। চন্দ্রণা প্রোথিত হলো ত্রী গৌরীনামেতে।। সিন্ধারণ্য সমাশ্রয় চন্দ্রগা করিল। মনোহর কুও এক তথায় সৃঞ্জিল।। পূর্বদিকে রুদ্রদেব করে অবস্থিতি। অগ্নিকোলে ব্লহে সৃক্ষ্ম ওহে মহামতি। দক্ষিণেতে বৈদ্যনাথ করে অবস্থান ইহার পূবের্বতে পূব্দে রাবপ ধীমান।।

ইহার নাম সেহেতু রাবণ-*উশ্ব*র। বিদিত জগতে ইহা ওহে মুনিশ্বর ।। নৈর্মাত দিকেতে রহে দেব শিবোত্তম। ৰুপিল ইহার পূজা করেন সাধন।। সেহেতু ইহার নাম কপিল ঈশর ঈশান বায়ব্য দিকে ব্রহে নিরম্ভর ।। উত্তরে রহেন সেই বিনদের উত্তরে। কেনার রুহেন গৌরীপার্যদেশ পরে।। গৌরীনামে গৌরীকৃত হইল প্রচার। অদ্যাপি প্রত্যক্ষ সবে করে অনিবার । এইক্রপে এক মাত্র দেব পঞ্চানন। অষ্ট্রমূর্ত্তি ইচ্ছাবলে করেন ধারণ। রাসক্রীড়া **যেইজন ওনে ডক্তি ভ**রে ছুবন ঈশ্বর ভূষ্ট ভাহার উপরে।। ত্রিভূবনেশ্বর নাম শুনহ্ এখন কুন্তিৰাস একনাম ওহে মহাবান্।। লিপরাক্ত মহেশ্বর মর্গকুটাতেজে। ত্রিভবনেশ্বর পরে জনিবেক চিতে।। প্রাতঃকালে হয় নাম পড়ে মেইজন। তাহার উপরে তুষ্ট দেব ষড়ানন। পুরাণের সার এই শ্রীশিক্সুরাণ ধরাধামে নাহি কিছু ইহার সমান।।



ত্রিভূবনেশ্বরের অস্ট্রোত্তর শতনাম

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের যিনি মূলাধার। সবার জ্ঞানেতে তিনি ত্রিভূবনেশ্বর।। ত্রিভূবনেথের অষ্টাধিক শতনাম। ত্রইক্রপ বলিতেছি শুনহ ধীমান।

পর্বপাল দূরে যার ইহার প্রশাদে। মোক্ষ ফলপ্রন ইহা জানিবেক চিতে ।। এই স্থোৱে ঋবি হন সনতকুমার। বিরটি ইহার ছম ওছে গুণাধার।। পদাৰ্ভ দেব জাৰ বাঞ্ছিত অৰ্থেভে বিনিয়োগ হয়ে **খাকে জানিকে** চিতে।। র্ত্ত নিবেহসিতালঃ সংগ্রেড্যো দিব্যক্রপথরো। হৰজনংকুষারকালে গৌরী প্রয়োভর প্রদ:।। মহাপ্রলম্কুটেড়ব জিওণো বিশাসূক্ তথা ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদো নিশ্বো ধূম্মরিরক্ষকাতকঃ।। কুন্তঃ মৃষ্টিকরুকের যুগধর্গপ্রবর্তকঃ। টেক্ষিবীপপতির্ভগো হিমালয়নিকেতনঃ। মুড়ো মণিবতীনাথো কৈলাসগিরিনায়কঃ : একাণ্ডবনসক।বী স্বর্ণকৃটাচলগ্রন্থ:।। কোণিউলি**জী** মহাদেবো বিশ্বরূপপ্রদর্শকঃ। ব্ৰহ্মসন্থিংপ্ৰদক্ষৈত দ্বাহাটিত লগাবু**ল**। সকলেবোপদেশকো ভীমন্ত্রিভূবনেশ্র: : ভস্করালো যর্ম্ম লাগ্রিবেশুলিরি প্রশয়ক:। নবাহওপ্রদো নিড্যো বিন্দুডীর্থফলপ্রদঃ। বিকুত্তবসরঃকর্তা মাসত্রতনপ্রিয়া। খাসূদেৰ প্ৰতিষ্ঠাতা শক্ৰ**বঞ**হবিৰ্গ্ৰহঃ। কোসুরাগ্রসেনানীর্মক্তবিক্তয় প্রশং।। হিরণ্যকশিপুরীতঃ শক্তাদি সুরসংস্তাতঃ। দেব্যুপদেশদকৈ গোপতেপুপ্রবাসক: 1 কৃত্বিনাসা বিরূপক্ষঃ পর্জন্যপরিপৃঞ্জিতঃ। ব**র্জ**্রেভিবর্গকৈব বদরী মুক্তিদয়ক: .. কেটীয়লাক্ষমত্রায়ী ইন্দ্রসন্মাবর প্রদঃ। কপিলপ্ৰীডিক্টল্ডৰ কেউলিকাৰ্জনপ্ৰিয়ঃ । श्रासिकश्रीकनमः भूरर्गयनगधकः ৰালখিল্যপ্ৰীতিকরঃ কৃতগোকর্শপার্যদঃ। সুবেশবরদাতা চ জামদম্যবরপ্রদঃ : প্রীরামপজিতপদকান্তরীক্ষবরপ্রনঃ। অব্যেধংবিভেক্তির রম্বাথবর প্রদ:। ভাইতীর্থবরশ্রেকুবরদঃ পর্যেশরঃ।

কাৰ্ম্যিকৰ্মপিতা ভৈব বিনায়ক শুৱস্থা। ষষ্ঠবন্ধঃ করতেরঃ সাধিনী প্রীতিবর্দ্ধনঃ।। জন্মব্রির: পছুরপ্রাচকবরোংসুক:। अरुद्दिअशिखेरफव **क**रिजानसर्वतः । ৰুহম্পতিপ্ৰীডিকর: অশিনী বৈদ্যপূজিতঃ রাবদেউ প্রসক্তৈব কমলাকর পূঞ্জিতঃ । কোরবৃতফললে গৌরী ঐতিকরত্বর্য। মহাশশ্মনকাশী চ যোগিনীয়য়ভূবিতঃ। मृत्यमृत्यसभक वर्षमृत्यिकदाः ভূপসংগৃকিতপদঃ ক্রেট্রবরপ্রদঃ । ব্রহ্মহত্যাবিনাশী চ দত্তকাপালিনীবরঃ <del>ভড়াপুৰগইটেডৰ কেব্ৰগালবলিপ্ৰিয়ঃ।।</del> ভীষ্ঠেমবলোৎসাহঃ মিজিস্তিবর প্রদ**ে**। ক্ষেত্ৰপ্ৰদিলগুটিতঃ স**ৰ্ক্ত**পাপৰিনাশনঃ ।। আভ্ৰছয়োতিয়লৈত্ব কল্টেন্দুবৰপ্ৰদা। রিপুরারিম্রিলোকেলো ভগবাংক সদাশিকঃ।। অষ্টোন্তর শতনাম করিনু কীর্জন পরম গোপন ইয়া মুক্তির কারণ। তিন সন্ধ্যা ভক্তিভরে মেই জন গড়ে অস্তকাকে খায় সেই শিবের নগরে ! ! ভক্তজনে এই স্কোত্র করিবে প্রদান। <del>অভ্যক্তরে লাই দেবে ওহে মতিমান</del> । প্রাতঃকালে পাত্রোখান করি যেই জন। ত্রিভূতনেশ্বর হলে করিয়া শারণ।। এই স্টোড়া ঋণ্যয়ন যেই জন করেঁ . ব্রহাহত্যে পাপ ভার চলি যাম দুরে।। নামন্ত্রোত্ত ও তুত্তে করিলে প্রবরণ। আর কি ভনিতে বাস্থা বসহ এখন।।



#### একাত্র কাননের মাহাগ্যা

অষ্টোন্তর শতনাম করিলে শ্রবণ একাম কানন বার্ন্ত করহ শ্রবণ।। তুণ্ডি করে নিবেদন করি তপোধন। একাশ্র মাহায্য এবে করিব শ্রবণ।। রাসক্রীড়া **সেই**স্থানে করে হরগোরী। উহার মাহান্যা ঋষে বল কৃপা কৃরি । এত শুনি বামদেব কহেন তখন ওনতন তপোধন করিব বর্ণন।। একমাত্র আহতক্র বিরাজে সেখানে একাম্র কানন নাম এই হেতু ভণে।। দুর্মত মাহাস্থ্য তার করিব বর্ণন সবিধান হয়ে শুন ওহে তপোধন 👍 বারাণসীসম ডীর্থ একাম কানন। ক্ষেত্ৰপাল হয়ে বিষ্ণু আছে অনুক্ষণ।। কীট পক্ষী নর আদি মরিলে এখানে। হীতারক্ত্রন্দা নাম প্রবেশে প্রবণে।। কৰ্ণমূক্তে ঐ নাম দেন পঞ্চানন ইহার সমান স্থান নাহি তপোধন।। ক্রোপ ব্যাপী আচ্ছায়া করে অবস্থান। আম্মুনে আম্রেশ্বর লিক অধিষ্ঠান সেঁই লিঙ্গ দরশন করে যেইজন। শিৰপদ পায় সেই শান্তের বচন।। একান্দ্রেগরের পাশে করিয়া গমন। যেই জন শিবমন্ত করুয়ে জপন।। সিদ্ধিলাভ করে সেই নাহিক সংগ্র। শান্তের বচন মিখ্যা কড় নাহি হয়।। ত্রিভূব ঈশ্বরলিঙ্গ বিবাজে এখানে গোপীকা গিরিজামূর্ত্তি শোভে এই স্থানে । অন্টশক্তি অন্টমূর্ত্তি করে অবস্থান। অন্য অন্য দেবমূ র্ডি আছে বিদ্যমান।। প্রথম নায়ক যারা কাশীধামে ছিল। রাসলীলা শুনি সবে এখানে আসিল।।

মাঘমানে কৃষ্ণপক্ষে চতুৰ্দলী দিনে। ক্ষেত্র প্রদক্ষিণ যেই করে শুদ্ধ মনে।। তাহার মঙ্গল হয় নাহিক সংশয়। শান্ত্রের বচন মিথ্যা কভু নাহি হয় । একান্ত কাননে হদি কিছু পাপ করে। প্রদক্ষিণ কৈলেপরে সেই পাপ হরে।। মেরু প্রদক্ষিণ করে ভাস্কর যেমন। *এইক্ষেত্রে প্রদক্ষিণ করিন্তে তে*য়ন। ত্ৰিকোটি জন্মজ পাপ বিনাশিত হয়। নাহিক সংগর ইথে কহিনু নিশ্চর।। ছায়া যাত্রা সযতনে করে যেই জন . অপ্তিমে সেজন হায় কৈলান ভবন।। বৈশাশের পূর্ণিমাতে হয়ে একান্তর। করিবৈক ছায়া খাত্রা ওচ্ছে বিজ্ঞবর।। এই হানে চারিপীঠ আছে বিরান্ধিত। মহাসিদ্ধিপ্ৰদ ভাহা স্কানিবে নিশ্চিত। এয়োদল দিন ষেই সমাহিত মনে। এখানে গমন করে বিহিত বিধানে।। তার মন্ত্র সিদ্ধি হয় নাহিত সংশ্য। দেবতা দর্শন হয় জানিবে নিশ্চয়। এখানে উত্তর লিক আছে সবর্গক্ষণ গ্রীমহাশান পীঠ অতি মনোরম । বৈদানাথ বিহাঞ্জিত আছেন এখানে। এখানে জপিদে মন্ত্র ঐকান্তিক মনে।। সেইজন মাস মধ্যে সিদ্ধিলাভ করে। ক্ষেত্রের মাহাস্থ্য এই কহিনু তোরারে । তীর্থ মাহাত্ম্য কথা করহ শ্রবণ। ল্লান করে কিন্টুটার্মে যেজন সূজন।! দেখি পাগ হরা আর পুরুষ উত্তমে গমন করিবে ত্রিভুবনেশ্বর পাশে। r সেই জন শিব তুল্য নাহিক সংশয়। মৃত্ত হয় সর্বর্জপাপে সেজন নিশ্চয়।। হেথা আছে পাপহর কুণ্ড বিদ্যমান তাহে স্নান আদি করি বেই মতিমান।

মৈত্রেশে ও বারুণেশে করয়ে পূজন বৰুণ লোকেতে যায় সেই মহায়ন। স্নানাদি গঙ্গা যমুনাতীর্থে করি। **দেখে যেই গঙ্গেখ**রে অডি ভক্তি করি।। শিব অনুচর হয় সেই সাধৃজন শান্ত্রের বচন মিখ্যা নছে কদাচন।। কোটি ভীর্থ ব্রহ্মকু ও আর মেযেখন। ইভ্যাদি করিয়া তীর্ঘ আছে বহুতর। এই সব তীর্দে স্লান করিলে সাধন। অবশ্য দূর্বভ গতি লভে সেইজন 🕠 মাগলীর্থে কৃষ্ণপক্ষে অন্তমী তিথিতে বহুফলপ্রদ তীর্থ জানিবেক চিতে। किमूनम् अस्म स्मार् कविता राज्यन्। শিবের সামুব্ধ্য পায় সেই সাধু জন। দক্ষিণভাগে লিসের ধাত্রী বৃক্ষ-মূলে। জীবন ত্যক্তে যেজন বহুভাগ্য ফলে।। শিখের পৃহতে যায় সেই মধ্যাতি প্রদায় অবধি তথা করে অবস্থিতি।। অনশন ব্রড ধথা করে ষ্টেজন। ব্ৰহ্মহত্যা তার মেহে না ৰবে কখন। কিনায়ক মূর্ত্তি আছে মেবের অগ্রেতে তাহাকে দেখিয়া কথা বলিবে মুখেতে। বিশ্বেশ্বর নমন্তেহ্ত্ত সকর্বসিদ্ধি কর। দরশন করি যেন ভূবন **ঈশ্ব**র । এই বাক্য বলি পরে করিবে গমন। গোপালিনী পাৰে সাধু হয়ে একমন । <mark>দ্রশানদিকেতে তাঁরে</mark> করি দর্শন। ভূমিতলে স্লেহ ভরে করিবে বন্দন ৷ প্রার্থনা করিবে গরে নিকটে তাঁহার গোপালিনী তবপদে করি নমস্কার । নিসৃদনি কৃষ্টিবাস ভূবন ঈশরী। পূর পৌত্র কীর্ত্তি লক্ষ্মী দেহ কুণা করি।। এত বলি প্রণমিয়া তাঁহ্যর চরণে। **যহিতে কুমা**রের কাছে দক্ষিণ বলে :।

ক্রৌঞ্চহমে নমজভাং পার্বতী নকন। স্বর্ণ লোকে দয়া করি করহ অর্পণ।। **अःर्थना क**रि अक्टल कुमाद (शाहरत ঈশানে বুৰের ঋতে যাবে ভক্তিভরে **श**र्थना कतिरत पिशा वृरमत সদন তুমি সঞ্জীর্থপ্রদ আনন্দ বর্দ্ধন। যক্ষেত্রত তুমি বৃহ করি নমস্কার ! দান কর শিবপ্রীতি দয়ার আধার এন্ত বলি প্রণমিশা করিবে গমন। উপনীত হবে গনচণ্ডের সদন।। করিবে গিয়া প্রার্থনা তাঁহার গোচারে ৷ দেব শীতি বিবর্জন নমামি ভোমারে ।। তোমার প্রসাদে বীর্য্য বৃত্তি-তেজবল ওহে প্রভূ দেহ পাই মেন এই ফল।। তাহার যে ফল হয় করহ শ্রবণ। আশ্চর্য্য হবে শুনিলে ওয়ে তপোধন।। দ<del>শ লক্ষ লিঙ্গবরে হেরিলে নয়নে।</del> যেই ফল লাভ হয় শান্ত্রের বিধানে।। তার হয় সেই ফল জানিবে নিশ্চয়। ডোমার লাচ<sup>ন</sup> যঞ্জিনু ওচ্ছে মহোদয়।। তাহা হৈতে নৈৰ্মতেতে সজ্ঞুক ঈশ্বর। বিরাজ করিছে **লিঙ্গ অতি মনো**হর।। भर जन्म ज़िल क्षच् धरे लिकपुर । ইহা শিবের আজা জানিবে নিক্য। নবলক লিঙ্গপুন্ধা কৈলে ধেই ফল <u>৷</u> ইহারে পৃদ্ধিলে মর পায় সে সকল। শক্ষেশ্বৰ নিস আছে নিকটে ভাহার সেজন পৃঞ্জিলে যায় ইন্দ্রের জাগার।। অগ্রভাগে বিরাজিত পিঙ্গ ভোলানাথ। দশলক্ষ লিচ্চ প্রভূ খ্যাতি প্রাণনাথ!। তার পাশে বৈদ্যনাথ আছে বিরাজিত। দশলক লিল প্রভু জানিবে নিশ্চিত।। ঈশবেরে গো সহয় করিলে দর্শন। সহল গৌণান কল পাব সেই জন।।

পরছারেশ্বরে মেই ভক্তিভরে হেরে। পরদারকৃত পাপে সেই জন তরে।। তথা হতে পৃধ্বনিকে কুকুট ঈশ্বর। ভক্তিভরে হেরে তাঁরে যেই কোন নর । মুক্ত হয় সর্ববাপে সেই সাধূজন। শস্কর পদবী পায় সেই মহাত্মন ।। ঈশান কোণেতে থাকে লিঙ্গ সিদ্ধেশ্বর । দর্শন করে তাহ্যরে যেই কোন নর . বৈকুষ্ঠ নগরে ষায় সেই সাধুজন। শান্ত্রের বিধান এই ওহে তপোধন । বলি এত প্রণমিয়া তাহার ১রণে। পরেতে যাইবে কল্পতক্ষ সমিধানে । তথা গিয়া প্রদক্ষিণ করি ভরুবরে বদদেতে এই থাক্য বলিবে সাদরে। বাঞ্ছা সিদ্ধিপ্রদ তক্র করি নমস্কার। ব্রন্থা বিষ্ণু শিবরাধ্য ভূমি গুণাধার 🗀 এত বলি নৈৰ্মতেতে কৰিবে গমন সাবিত্রীদেবী যেখানে আছে অনুক্ষণ করিকে প্রার্থনা তারে তন মহামূনি। সাবিত্রী মন্ত্রপ ধরা বেদের জননী । ব্রন্থ প্রস্তু-মোধা মারে কর স্মর্পণ। বলি এত ভঞ্চিডরে করিকে বন্ধন। ভূবন পালকপাশে যারে তার পরে। এই বাক্য বলিবেক বদনে বিবরে নমন্তেহস্ত কৃত্তিবাস শ্বনৰ ঈশ্বর। দেহ মোরে মোক্ষফল করুণা-সাগর।। প্রভূ করিয়াহি অন্ত মূর্ত্তি দরশন। ফল'বেন সেই হয় গুহে ভগবন্।। এত বলি নমস্কার করিয়া ভূমিতে সাধুকৃত কৃত্য জ্ঞান করিবে অন্তরে .। অন্ত মূর্ন্তি এই ক্লাপে হেরে যেই জন। -ফল পায় অম্বিমেন্ডে সেই মহাস্বন্।। কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ চতুদ্দশী দিনে। দর্শন করে যে <del>ছল ডক্তিযুত</del> মনে ।

ব্রমাহত্যা পাপআদি নাহি তাররয় । ভোমার পাশে বলিনু ওহে মহোদয় । স্নান করি বিন্দু নদে যেই মহাজুন। অষ্টমূর্ত্তি ভক্তিভরে করে দরশন কৃষ্ণ চতুৰ্দলী যদি সেই দিন হয়। মুচেতার জন্ম বন্ধ নহিক সংশয় । কৃষ্ণ কিন্বা শুক্লপক্ষে চতুদলী দিনে কৃতিব'লে দরশন করিলে যতনে। কৃতিবাদ তুল্য হয় দেই মহাত্মন্। সন্দেহ নাহিক ইথে শাস্ত্রে বচন । তথা হতে উত্তরেতে লিঙ্গ রুদ্ধেশ্বর ভক্তিভৱে দরশন করে যেই নর 🕠 ইহা ডিন্ন কড লিঙ্গ একান্ত কাননে। মুক্তেশ্বর চক্রেশ্বর নানাবিধ নামে ৷ সেই সব দর্শন করে যেইজন। কেবা ভাহাদের পূণ্য করিবে বর্ণন।। যেই জন চৈত্ৰ মালে একাল্ৰ-কাননে . দৃষ্টি রাখে শিব লিঙ্গে অতি যত্ন মনে।। ব্ৰহ্মহত্যা পাপ আদি বিনাশে ভাহার। মুক্তিলাভ হয় তার শান্ত্রের বিচার ।। একান্দ্র মাহান্ধ্য কেবা বর্ণিবারে পারে কেহ বহু শতবর্ষে বর্ণিবারে নারে। পুরাণের সার হয় ত্রীদিবপুরাণ। কবি কহে পাঠে পায় অস্তে মোক্ষ ধাম।।



## বিষ্ণুর স্থার্শন লাভ, হিরপ্যাক্ষ বধ ও ব্রাহরতেশ ধ্রপী উদ্ধান

নিবেদন করি তুভি কহে তপোধন 🌉 হবি পান কিরুপে চক্র সুদর্শন ।। সেই বাজা ভনিবারে একান্ত বাসনা। বলি তাহা দয়া করে পুরাও কামনা।। কহে শুন বামদেব ওংই মহান্থন। পূকেৰ্ব ছিল দুই দৈত্য অতীব দুৰ্দেশ । হিরণ্যকশিপু আর হিরণাক্ষ নাম। হিরণ্যাক্ত জ্যেষ্ঠ ভংকে খ্যাত সবর্বস্থান।। হিরণ্যাক্ষ দুরজয় হরে ক্রামে ক্রামে। পরান্ধিত করে যত স্বর্গবাসীগণে।। ইন্দ্রের ইমুত্ব সেই করিয়া হরণ ইম্রত্বপদে আপনি সেই দুরজন। দুইজনে পূর্য্যচন্ত্র ফেলি ধরাতলে সৃর্যাচন্দ্র রূপে নিজে রহে লুনাভরে। <sub>ন</sub> রাজগণে ধরিত্রীতে করিয়া সংহার। সেই গদ পুত্রগণে সেয় বলা ধার। **দেবয়ক্ত লোপ** করে অবনী মণ্ডলে। যক্ত হবি খায় নিজে আনন্দ অন্তরে।। পাতালেতে তারপর করিয়া গমন যত নাগপণে স্কন্ন করে দুরজন। ফব্যক্তেদ বাসুকীর করে খড়গাগাতে মূর্চ্ছিত হয়ে বাসুকি পড়িল মাটিতে।। निवासन्दा द्राय थेवा यञ्चानक्ष दांत्र । **(मरशप नर्शरे (मरश किहूँदै केशाम**ा ব্ৰহ্মা আদি দেবগণ মিঞ্চিয়া সকলে। শেষে উপনীত হন বৈকৃষ্ঠ আগারে ।। कद्भन विश्वध्य अद्य विनय विहतः । জ্বনাধ রক্ষা কর এতিন ভূবমে , হিরণাক্ষ হতে ধরা রসাতলে যায় ত্বরা করি কর প্রস্তু ইহার উপয়ে ।

শুনি ভাহা তৃত্বা করি দেব নারায়ণ। হির্**ণাক্ষ সকলেতে ক্**রেন গমন। শ্যাম মূর্ণ্ডি চতুর্ভুব্ধ দেখিয়া ভাহারে জিজাসা করে দানব সুগড়ীর স্বরে।। কোথা হতে কে বা তৃষি কৈলে আগমন। ভোমারে হেরিয়া আমি আনন্দে মগন । ভাহা ৬মে হাস্য করে কহিলেন হরি। ডাল ভাল বলি ভন ওহে সুর অরি । আমারে হেরিয়া হর্ষ দ্বনিল তোমার। আমার অঙ্গেতে লীন হও গুণাধার।। কৈত্যপতি এত শুনি কৰে রোম্বভরে ' তুমি কি বাক্য বলিলে শুনি হুপি ছুলে .। ব্রিলেক প্রধান আমি খ্যাত সর্বস্থান দেহে লীন হব তব এ কোন বিধান। আমার দেহে বরঞ্চ শীন হও চুমি। এই খনে ক্রোধে ছবে দেব চিস্তামণি 🕠 ভমনি দিয়া**য় প্রভূ করেন** ধারণ। যুদ্ধ ঘটে দুই ছনে অভি বিভীষণ । কত অন্ত ধুইন্ধনে বরিষণ করে ভাত্য দেখি দেবগণ হাসমে শিহরে । বহুবর্থ এই ক্লপে চলিল সমর। নিঃশেষ হইল তন্ত্ৰ ভাবে গদাধর।। ভারপর বহুযুদ্ধ দুইজন করে। কণ্ড বৰ্ষ গত হয় কেহ নাহি হারে।। ক্রমেন্তে কাতর হন বৈকুৡবিহারী মলে ভাবে হার হায় কি উপায় করি।। শৈবার বিহনে নার্ছি জানিতে পারিব। লৈবান্ত লভিয়া পরে দানরে নাশিব।। এত ভাবি যুদ্ধ ত্যন্ধি করি পলায়ন। জলমধ্যে পুকয়িত হ্ন নাৰায়ণ 🕕 আগন জানুরে নিঙ্গ করি বিবেচন। নিবস্তর একমানে করেন সাধন।। প্রত্যাহ সহ<del>ক পরে</del> করেন পূজন। বৃহস্কাল এইক্লপে করেন যাপন।।

ভক্তি পরীক্ষা হেতু দেব মহেশ্বর। হরণ কবিয়া লন একটি কমল । এক এক করি পদা পুজিছেন হরি। এক পদ্ম কম লেখে বৈকুন্তবিহারী । পূজা অঙ্গহীন হয় করি দরশন নেত্রপদ্ম আপনার করে উৎপাটন।। তাহ্য দিরা পূজা করে দেব মহেশ্বরে। তাহা দেখি শিব তুষ্ট আপন অন্তরে।। ত্মাপি আবির্ভূত হন হরি সনিধান। বৰ মাপো বলিলেন ওহে মতিমান।। হবি কহে অন্ত্র দেহ ওহে দিশশ্বর। বৃধিতে পরিব যাতে দানৰ প্রবর।। তাহা শুনি তুষ্ট হয়ে দেব পঞ্চানন। সুদর্শন নাথে চক্র করেন ভার্পণ । বলিলেন হরি শুন আমার বচন। প্ৰবৰ্তৰ হাবে চক্ষু গুছে মারায়ণ।। এত বলি অন্তর্হিত ছঙ্গে দিগম্বর। যুদ্ধ হেডু হরি পুনঃ হন ছাগ্রাদর । চক্র হাতে যুদ্ধ হেতৃ করেন গমন। দৈত্যবন্ধ তাহা দেখি ক্রোধে নিমগন ।। পুনশ্চ বাধিল দেহৈ দাৰুণ সমৰ। বহুক্ষণ যুদ্ধ চলে অতি ধোরতর।। তান্থপর সুদর্শন করিয়া প্রহার। হিরণ্যকে গদাধর করেন সংহার। বরাহ আকার পরে করিয়া ধারণ। দংখ্রীগ্রে ধরারে গ্রন্থ করে উত্তোলন।। বাসুকির ফশোপরি স্থাপন করিয়ে। আনন্দে গেলেন প্রভূ বৈকুষ্ঠ আলয়ে।। শিবের মাহান্ত্র কেবা করয়ে বর্ণন। তাঁহার প্রদানে চক্র পান নারায়ণ।। জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা ওহে বিজ্ঞবর। বলিনু সকল ভাহা ডোমার গোচর । ভক্তিভরে যেই ইহা করে অধ্যয়ন অথবা একান্ড মনে করয়ে শ্রবণ।।

শিবলোকে যায় সেই নাহিক সংশয়। শান্তের বচন মিথ্যা কড় নাহি হয়। শ্রীশিবপুরাণ হয় অতি মনোহর। পয়ারে রচিল কবি তুন সর্বনর।।



### শিবের কালকুট ভক্ষণ

বলে শুন বামদেব গুহে তপোধন অপুকর্ণ শিবের কীর্ন্তি করিব বর্ণন।। কালকুট পান করি যেরাপ প্রকারে। রক্ষা করিয়া ছিলেন এই চরাচরে । ক্ষীরার্ণব মধ্যমান যেই কালে হয়। প্রথমে ভাহাতে হয় বিষের উদর 🗈 তেজেতে তাহার হরি কাঞ্চনবরণ দেখিতে দেখিতে কবে তালিমা ধারণ।। তাহা দেখি দেবগণ মিলিয়া সকলে আসি উপনীত হন ব্রহ্মার গোচরে।। মধুর বচনে বলে ওছে প্রজাপতি। করুশা কটাক্ষ কর সবাকার প্রতি।। সমূদ্রমন্থনে উঠে বিব হোরতর। তাহার তেজেতে ধ্বংগ হয় চরাচর।। এই দেখ গৌরবর্ণ দেব নারায়ণ। বিষ্ঠেজে হয়েছেন কলিমা বরণ ।: এত তদি প্রজাপতি কৃষ্টি যোড়কর। শপ্তর করেন স্তব কোথা ক্রিম্বর। তুমি যোগীর ঈশ্বর সার হতে সার। ছোমার চরশে করি কেটি নমস্কার ।। শ্বব কত এইরাপে করে প্রদাপতি আসি আবিৰ্ভত হন দেব **পণ্ডপতি**।।

বলিলেন কিবা বাঞ্চা দেব শ্যাসন এত গুনি *বলে ব্রু*লা মধুর বচ-<sup>ু</sup>! শরণ লই তোমার আমরা সকলে কৃপা করি রক্ষা কর তব এ ভূতসো। সমুদ্রমন্থনে উঠে বিষ হোরতর তাহার তেজেতে নাশ হয় চরচির। তাহার কেছেতে হরি কাঞ্চন ববণ। কৃষ্ণবর্ণ হয়েছেন কর দর্শন। ব্যস্ত হয়ে এত শুনি দেব পশুপতি। বিষধান হেতু যান অতি ক্রতগতি । সাগরের তীবে স্থবা করিয়া গমন। অবিন্যুত্ব বিষ পান করে পঞ্চানন। মেমন কন্তেতে বিষ আগমন করে। নীলিয়াবর অপুবর্ব সেই ক্ষণে ধরে। দেখি তাহা মিষ্টভাষে কহে দেবগণ শোভিছে অপূৰ্বৰ্ৎ কন্ত ওচ্ছে পঞ্চানন। এত গুনি মহেশ্বর হরিষ অন্তরে। কঠদেশে সেই বিষ ধরেন সাদরে তাহা দেখি তুট হয়ে মত দেবপণ পুনশ্চ করিতে খাকে সাগরমন্থন।। চন্দ্রলক্ষ্মী উচৈচঃশ্রবং করবৃক্ষ আর ধৰম্ভন্তি আদি উঠে জানিবেক সার।। ডাহা দেখি চন্দ্ৰ লয়ে বত দেবগণ। শিবের করেতে হর্ষে করে সমর্পণ । দেখিতে দেখিতে শিব তুলিলেন শিরে। দেবগণ ভাষা দেখি করে মধুবরে। শোভা পায় শিরঃপার্শে কিবা শর্শধর এত শুনি হাস্য করি দেব-দিবাকর । লল্যট উপরে তাকে করেন স্থাপন : দেবগণ তাহা মেখি কহেন ডখন। এক বলা তব শিবে ধর মহেশর কুপায় অপরার্দ্ধ দেহ দিগদ্বর।। এত শুনি অর্জান্তে ধরিলেন শিরে অর্ন্ধেক দিলেন হর্ষে দেবতাগণেরে।

কল্পবৃক্ষ উঠেছিল সাগব মহনে। ব্রহ্ম ভাষা স্থাপিলের আপনার ধার্মে I লক্ষ্মীকে গ্রহণ <del>হৈলে দেব</del> নরোয়ণ। উচ্চিঃশ্ৰবা অধনিল দেবের *রাজন*্। ধন্বস্তুরি মর্গধাম করিল গমন। আনুদুদ মগন হয় যক্ত দেবগণ বলি আরে' এক কণা শুন ডপেধিন নীলবন্ধ নাম শিব কবিল ধারণ । ধ্রান্তলে মীলকন্ত মুক্তি স্থাপিতে . বাসনা কবিল স্থিব ভাপন মনেতে। ভাবত মাঝারে দেশ নেগাল আখ্যান নীলকষ্ঠ মৃক্তি গুড়ু স্থাপে শেই স্থান। নীল্রড়প্তে যেইজন করে দরশন ভক্তিভবে কর্ম্বারা করে পরশন ।। ভাহার দেহে পাতক কছু নাম্বি বয়। ভাৰকালে যায় সেই কৈলাস আলয়। খিতের মাহাত্ম বল কি বলিব আর। শ্রীশিবপুরাধ হয় সার হতে সার**্**।



# শিব প্জার ফলে মার্কণ্ডেমের অমর বর মাত

কহে তন বামদেব গুং তপোষন।
বেরাপে মার্কণ্ড করে শিবের পূজন সপ্তক্ত পরমায় রেইরপে পরে। সেই কথা তন তন কহিব তোমায়। মৃকণ্ডু নামেতে খবি ছিল পূর্বকালে সভাধর্মপরাহণ বিদিত ভূতলে। শান্ত দান্ত জিত ক্রোধ সেই মহামতি হুদি মাঝে হাইভক্তি করেন সুমতি।।

সেই ঋষি শুত্ৰহীন বিদিত জগতে। পুত্র হেতু ভপ করে ঐকান্তিক চিতে।। একুশ হাজার বছর এইক্সপে যায় তপেতে সম্ভুষ্ট ব্ৰহ্মা হলেন ভাহায় । আবির্ভৃত হয়ে ব্রহ্মা ঋষির গোচর। মিষ্ট ভাষে বলিলেন ওহে ঋষিবর দারুণ তথ্সা তব করি দরশন পরিতৃষ্ট ইইয়াছি ওছে তপোধন। বর মাগো শীঘ্র করি বাঞ্ছা যাহা হয় -বরদান হেতু ভাছি এসেছি হেথার।। এতেক কাল শুনি মৃকত্ সুমন্তি। কহি**লে**ন নিবেদন ওচে প্রজাপতি । প্রভু তুমি অন্তব্যমী জানহ সকল। তবে জিজ্ঞাসিরা আর কেন কর ছল । যে বাঞ্ছা হয়েছে হ'ভু আমার অস্তরে। পরিপূর্ণ কর তাহা কৃপাদৃষ্টি করে : প্রজাপতি এত শুনি করেন তখন ব্ৰুনি জানি বাঞ্ছা তব ওচ্ছে তপোধন।। পুত্রার্থী ইইয়া ডপ করিছ সাধন অতএব শ্বাহা বলি করহ শ্রহণ।। বছসংখ্যা পুত্র যদি করহ কামনা দুবিবনীত হবে ভারা কর বিক্রেমা।। মহাতেজা হবে তারা অবনীমগুলে। ষধা স্বাহা শূন্য হবে জানিবে অন্তরে।। দীর্ঘজীবী হ**বে বটে তাহা**রা সকল<sub>া</sub> পাপেতে হইবে রত কিন্তু মুনিবর।। এছেন ফ্যাপি পুত্রে কবহ বাসনা। অচিরে পুরাতে পারি তোমার কামনা।। এক কথা বলি জার করহ শ্রবণ। একমাত্র পুত্র যদি করহ যাজন।। শান্তি দাহ মহাতপা হবে সে সুমতি। বিনয় দেখাবে সেই সকলের প্রতি। বয়ঃক্রম সপ্তবর্ষ করিবে ধারণ ৷ কৃশদৈহ হবে সাধু ধর্ম পরায়ণ।।

অতএব বাঞ্ছা কিবা বলহ আমাৰ্ট্ৰে যা চাহ্যিব দিব তাহা জানিবে অস্তুরে। এতেক বচন শুনি মৃকণ্ডু সুমতি। i. শুন শুন বলিলেন গুগো প্রঞাপতি । অধার্দ্মিক বচ্চ পুত্র লভিলে জনম। তাহার বংশের হয় নিধন কারণ । তাহাদের পিতা হয় নিন্দিত ভূতলে সেই পিডা খিক্ ধিক্ এভব সংসারে .। তাহাপেক্ষা পূত্রহীন হয় শ্রেয়স্কর। তাদৃশ পুত্রেতে বাঞ্ছা নাহি পদ্মাকর । অনেক পুত্র সেক্ষপ করিলে জনম। মমবংশ হবে ধ্বংস ওহে পদ্মাসন । অভএব ধর্মদীল এক পূত্র বরে। কুপা করি দান কর নিবেদি তোমাবে। সেরাগ সৃশীল পুত্র যদি পাই আমি। নির্ম্বল ইইবে বংশ ওহে পদ্মযোশি। এতেক বচন শুনি দেব পদ্মাসন স্তথাস্ত্র বলিয়া বর দিলেন তখন। শুন শুন বলিলেন ওহে যুনিবর লভিলে অপৃবর্ধ পূত্র ধর্মো তৎপর । সপ্তবৰ্ষ পৰমায়ু হবে কিন্তু তার নিগৃচ কথা বলিনু নিকটে তোমার।। এতেক বচন গুনি প্ৰেৰ পদ্মাসন দেবগণ সহ যান ব্<del>ৰহা</del> নিকেতন। জ্ঞান করি কৃতকৃত্য মৃকণ্ণু তখন। আপন আশ্রমে তুরা করে আগ্যান 🕕 এইরাপে কিছু কাল জতীত হইলে ন্ধব্যিল তনয় তাঁর দিক আলো করে।। তমাল শ্যামল স্নিশ্ব দিব্য কলেবর। হেরিলে জুড়ায় চন্দু জুড়ায় অস্তর । শ্ববিবর **ভাহা দেখি আনন্দে মগন** । নানামতে মহোৎসব করেন তখন। বাড়ে শিশু দিনে দিনে যেন শশ্বর। হর্বশোকে অভিভৃত হন ঋষিবর।।

পুরের বদন হেরি আমন্দ জনমে অধ্যয়ু ভাবিয়া লোকে দেহ মিজ মনে। ভারপর বহুচিস্তা করি তলেধন , তপেতে পুনশ্চ মন কবে নিয়োজন।। মুনি উপনীত হয়ে গোদাবরী তীরে 🖟 সিদ্ধি হয় মনেরেথ উগ্র তপ করে । ভূমিতলে অগ্নিদেবে করিয়া ভূাপন। উর্বপদে বৃক্ষশার্থা করি আলম্বন। যোরতর তপ করে সেই মহামতি সব'ঝার হেরি তপ হাদে হয় ভীতি ভীত খন্তে দেৰি বত আছে দেখণুণ। <del>ব্রস্থার সহিতে আসে ঋষির সদন।।</del> ঋষিরে সমোধি কহে দেব প্রজাপতি। তনহ মৃক্তু খনে আমার ভারতী দাৰূপ তোমাৰ তপ করি দরশন। বিশ্মিত হয়েছে ঋবে এতিন ভূবন। ঋষি বর শুনি এত কছেন তখন। যেই পুত্র স্থুপা করি করেছে অর্পণ। তাহে চিবজীবী কর ওছে মহোদয়। তিত্ৰ ইহা অন্য কিছু বাস্থনীয় নয়। পিডামহ এড গুনি কুপিড অন্তরে। কহিলেন শুন খবি বলি হে তেখাবে।। আমি এই বর দিতে কভু না পারিব আমার বচন মিথ্যা কম্ব না করিব 📗 আসি আবির্ভূত হন গরুড় উপরে শব্ধ চক্র গদা পদা ধরি চারি করে । শ্রীবংগলক্ষণ কিবা আহা মন্ত্রি মব্রি , বরমালা দোলে গেলে বিপিন বিহারী । **হলোহর কিবা আহা শ্যামল বরুণ** <del>পদ্মপত্র সম শেত্রে</del> আয়ন্ত লোচন । তাহারে হেরিয়া খবি আনন্দে বিহুল অবনত শিরে বন্ধে উপর ভৃতল । তাহ্য দেখি চিন্তামণি সুমধুর স্বরে কহিলেন উঠ খবে উঠ শীন্ত করে ।

তোমার দারুণ তপ করি দরশন। পরম সন্তুষ্ট আমি হয়েছি এখন। তুমি কিবা বাঞ্চা কর বলহ আমারে। তপ কর কেন হেন কানন মাবারে।। এত তনি ঋষিবয় করেন তখন : প্রভূ তুমি অস্তব্যামী ওহে ভগবন্। দীর্ঘজীবী মম পুত্রে কর দয়া করি। আমি এই ভিক্ষা করি বৈকৃত বিহারী। এতেক বচন তমি দেব নারায়ণ। কহিলেন শুন বলি ওছে তপোধন । মাণিছ যে বর তৃমি আমার গোচর পারিব না দিতে তাহা **ওহে** ঋষিবর।। ফেক্সপ নিয়ম বিধি করেছে স্থাপন তাহার অন্যখা নাহি হবে কদাচন।। এত বলি ভিরোহিত হন নাবায়ণ বিষ**র অন্তরে খবি মৌনভাবে** রন**া** তারপর নিজ পুত্র গিয়া খবিবর সকল বৃত্তান্ত কহে ভার্য্যার গোচর। দুঃখিত ইইয়া পরে আপন আগারে উপবাস কবি বহে বিবগ্ন অন্তবে । এতেক পিড়ার ভাব করি দবশন। মার্কণ্ডেয় মনে মনে বিষ'দিত হন।। পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম সে শিতর হয়। মাণ্ডারে সম্বোধি পুত্র সবিনয়ে কয়। বেল মাতঃ পিডা এড দুঃখিত জন্তুর। ক্ষেন আছে জনশনে পৃষ্টের ভিতর । ঞ্চানিতে বাসনা ইহা কবপো অস্তবে। কৰ্ মাডঃ কুপা করি নিবেদি ভোমারে । এতেক পুত্তের বাক্য করিয়া শ্রবণ ৰুক্ৰণ বাৰুেতে মাতা বলেন তখন। যাবত বৃভান্ত কছে পুরের গোচর। সে কথা শুনিয়া পুত্র করিল উন্তর । তন মাড়ঃ নিবেদন করিগো তোমারে ইহার কারণে দুঃখ কেন গো অন্তরে।।



পদত্তলৈ পৃতিলেব লোহে হরনিরে। প্রাণ ভ্যক্তিলেন গোঁহে যে পাডালপুরে।

মৃত্যুৱে কবিতে নাশ আমি গো জননী। তপস্যা করিতে যাব গুনি মম বাণী। ইহাতে অবশ্য হবে পিতার মঙ্গল মধন লভিব আমি জানিবে সকল। কর্ম্ম বিনা কোন জন সিদ্ধ হতে পারে ঙ্গগত্রর কর্মবন্স জানিবে অন্তরে।। কর্মাবশে স্থরে আর নরকে গমন। অবশ্য করিবে কর্ম্ম যত নরগণ জননীরে এত বলি মার্কণ্ড সুয়তি। অরণ্য মধ্যেতে শীঘ্র কবিলেন গাড়ি।। তথা উপনীত শিশু পুলহ্ সদন। ত**থা গিয়া মুনিবরে করেন দর্শন**। পুলহ চরণে শীঘ্র করিয়া প্রণাম . সেই স্থানে করমোড়ে করে অবস্থান। ঋষির সকালে হেরি মধুর বচনে। জিজ্ঞাসা করেন তারে মিষ্ট সম্ভাষণে এই স্থানে কোথা হতে কৈলে আগমন। কিবা তব নাম বল ওছে বাছাধন।। কাহার তনয় তুমি বলহ সুমতি কাহার নিকটে এবে করিতেছ গভি।। এতেক বচন শুনি মার্কশ্রেয় কয়। তব পাশে আদিয়াছি ওগো মহোল্য চিরজীবি হতে পারি কিন্তাপ প্রকারে তাহার **উপা**য় প্রভু কহত আমারে পূলক এতেক শুনি কহেন ভখন। শিবপূজা কর গিয়া হয়ে একম**ন**া চিব্ৰঞ্জীবি **হতে তবে অবশ্য পা**রিবে। যত মনের বাসনা সফল **হ**ইবে । জগদশুরু মহেশ্বর বিদিত ভূবন আবাধনা কর তাঁর হয়ে একমন।। চিরজীবি হতে তবে অ**ব**শ্য পরিবে . যত বাসনা মনের সফল হইবে।। জগদশুরু মহেশ্বর বিদিত ভবন। আরাধনা জাঁরে কর হরে একমন।।

প্রসার যদ্যপি হন দেব ভূতপতি মনোরথ সিদ্ধ ভবে হবে হে সুমতি। কুণ্ডুনামে মুনি আছে শিবপরায়ণ। দক্ষিণ সাগৰতীয়ে আছে সেই জন 🥫 তুমি যাহ তাঁহ'র নিকট শীঘ্র গডি। তার পাশে উপদেশ লহ মহামতি। লিঙ্গপূজা তারপর করহ য়তনে। তাহলে সক্ষম হবে মৃত্যু বিনাশনে। এই বাক্য পুলহের করিয়া ত্রবণ : মার্কণ্ডেয় অবিলম্বে করিল গমন । কণ্ডপার্শ্বে উপনীত দক্ষিণ সাগরে। বন্দনা করিল গিয়া মুনিপদতলে । শিশুর হেরিয়া বস্তু জিল্ঞাসে তখন মম পাশে কি কারণে তব আগমন। শিশু কহে শুন শুন ওগো মহোদয় সপ্তবর্ষ আয়ু মম জানিকে নিশ্চয়।। দীর্থজীবি হতে বাস্থা করেছি অন্তরে। পূজিব সেহেডু লিঙ্গ অতি যতু করে।। উপদেশ দেহ প্রভু করি কৃপাদান এই জন্য উপনীত তব বিদ্যমান। পুলহ আদেশে আসি তোমার গেচরে। অধীনেরে রক্ষাকর কুপাদৃষ্টি করে । এতেক শিশুর বাকা করিয়া শ্রহণ। কণ্ডু ঋষি মনে মনে অতি প্ৰীত হন।। মন্তলাভ করি শিশু আনন্দে মগন। যথাৰিধি লিঙ্গ এবে করিয়া গঠন।। তাহার পূজা বিধানে করিবে ফতনে মন্ত্ৰজ্বপে বনিলেক ঐকান্তিক মনে দুই বর্ব এইরুপে সমাতীত হয়। উপনীত হয় তার নির্দিষ্ট সময়।। সপ্তবর্ষ পরমায়ু বিধির বিধান মৃত্যুরে ডাকিয়া কহে শমন ধীমান। ওহে মৃত্যু মম বাক্য করহ শ্রবণ। মৃকণ্ড তনয় পালে করহ গমন ।

र्टेग्राए कालभूर्ग विधित्र निराम , আন তারে তুরা করি আমার সদনে !, যমের এতেক বাক্য করিয়া প্রবণ। অবিলম্বে যায় মৃত্যু মার্কণ্ড সদন।। অসি করে যান মৃত্যু লোহিত লোচনে। ত্বরা করি মার্কণ্ডের জীবন নিধনে। দ্র হতে দেখে মৃত্যু যার্কগু-সদন। শূল করে বসি আছে দেব পঞ্চানন 🕕 তাঁহার ডেকেডে সৃত্যু হয়ে হতজ্ঞান। ভূতলে পড়িয়া ভগা করে অবস্থান ক্ষণ **পরে সংজ্ঞা পে**য়ে অসি ধরি করে। পুনশ্চ মারিতে যায় সেই শিশুবরে । শিশুর পাশে যেমন করে আগ্যন। অমনি ত্রিশূল লয়ে উঠে পঞ্চানন। ক্রোগভরে মুষ্ঠাযাত করিয়া ভাহ্যরে। শিরচ্ছেদ কবি তার ফেলিল ভৃতচে। মৃত্যুর নিধন-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ। মনে মনে যমরাজ অতি ভীত হন উপনীত হৰ গিয়া ব্ৰহ্মার আলয়ে नमञ्जान कति करह विन्या कतिहा।। রক্ষ রক্ষ ওহে বিধি রক্ষহ আমারে। মৃত্যুরে বধেছে শিব জানিবে অন্তরে 🕩 সপ্তবর্ষ পরমায়ু মার্কণ্ডের হয় এই বিধি করেছেন ওচে মহোদর।। এতেক বাক্য যমের তরিয়া শ্রবণ। ক্ষণকাল প্রজ্ঞাপতি করেন চিন্তুন । তারপর নিজ সনে লয়ে দেবগুণে। আসি উপনীত হন শিবের সদনে।। দেখেন মার্কশু পাণে দেব মহেশ্বর। বন্ধিলেন তাহা দেখি হয়ে ভক্তিপর । কহিলে প্রণাম লহ ওহে পঞ্চানন। সৃষ্টি ছিতি কর্ত্তা তুমি ওহে ডগবন। ভপস্যা করে প্রের্বেডে মৃকত্ব-সুমতি পুত্রবাঞ্ছা করে সেই শুন পশুপতি 🗗

সপ্তবৰ্ষয়ুষ পুত্ৰ করিল যা**চ**ন। আমি সেই রূপ বর করেছি অর্পণ।। এতেক ব্রহ্মার কাক্য করিয়া শ্রবণ প্রজাপতি ক্ষণকাল করেন চিন্তন। ডারপর নিঞ্জ*লনে লয়ে দেবগণে* ফাসি উপনীত হন শিবের সদ**ে**।। দেখেন মার্কণ্ড পালে দেব মহেশ্বর বন্ধিলেন তাহা দেখি হয়ে ভক্তিপর । ব্রন্দার এতেক বাক্য করিয়া ল্রঞ্ রাগভরে বক্তনেত্র হন **পঞ্চানন**। সার্কতেরে সমান্বাস কবিয়া প্রদান। সম্বোধি কহে ব্ৰহ্মারে শিবমতিমান। মমবাকা ওন ওন ওছে পদাসন। আমার পরম ভক্ত মৃকগুনন্দন । তার প্রভূ নহে কভু দেব নারায়ণ। তার প্রতি অধিকারী নহেত শগন। যাৰ্কণ্ডের মমভক্ত জানিবে অন্তরে যাহ যাহ নিজ স্থানে যাহ সবে ফিরে। এতৈক বাক্য শিবের করিয়া শ্রহণ অধোমুখে লজ্ঞাবদে রহে পদাসন। প্রণাম করি অষ্টাঙ্গে ধরণী উপরে ন্ধব করে নানা বাক্যে দেব মাহশ্বরে। কহিলেন ওচে দিব করি নমস্কার। ভূমি যেগের <del>ঈশ্ব</del>র বিদিত সংসার। তোমার মহিমা প্রভূ কে জানিতে পারে। প্রণাম কবি যে তব চরণযুগলে। তোমার প্রসাদে এই যুক্তু নক্ষন দীর্ঘন্ধীবি হরে রবে গুরু ভগবন্।। সপ্তকল্প মার্কাণ্ডের রহিবে জীবিত। আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচিৎ। নিবেদন করি একে ওছে ভগবন। ভোমার কোপেতে মৃত্যু হয়েছে নিংন । তোমার এহেতু হল মৃত্যুঞ্জর নাম মৃত্যু প্রতি এবে প্রভূ কর কৃপানান।।

কীৰ্ত্তি তৰ ধরাতলে ইইবে হাপন। বলিব কিবা অধিক ওচে ভগবন!! এতেক বাক্য ব্ৰহ্মাৰ গুনি দিগস্বয় সহাস্য বদনে পরে করেন উওর।। খন খন পদাসন আমার বচন কমণ্ডলু জল তৃমি করহ গ্রহণ।। মৃত্যুর শরীরে তাহা করহ প্রদান। অবশ্য জীবিত হবে মৃত্যু মতিমান 🚦 বলি এত ডিরোহিত হন পশুপতি। কমণ্ডলু জন হেখা লয়ে প্রজাপতি।। মৃত্যু মৃত্যোদেহোপরি করেন প্রদান। জীবিত হইয়া মৃত্যু ওঠে সেই স্থান । তারপর শিবলিক করিয়া গঠন। একান্ত অন্তরে যম করয়ে পূজন।। গন্ধ পুষ্প ধূপদীপ আদি উপচারে। শিবের অর্চনা করে একান্ত অন্তরে। ষমরাজ পূজা করে হয়ে একমন। নিজগৃহে ভারপর করেন গমন 🕦 সত্যক্রোক পদ্মাসন করেন প্রাণ। দেবগণ সবে যায় নিজ নিজ স্থান।। শিবলিঙ্গ সিদ্ধুতীরে স্থাপিল শমন। অদ্যাণি জগতে তাহা হতেছে দৰ্শন।।. সবণ সাগরে স্নান করি যেই জন। পিতৃগদে যথা বিধি করিয়া তর্পণ।: শিবলিঙ্গ যমেশ্বর দর্শন করে। ভববদ্ধ ধূটে তার জানিবে অন্তরে।। শমনের ভর তার না রহে কবন। তোমার পাশে বলিনু ওহে তপোধন।। সে সৰ বৃত্তান্ত ঋষে কহিনু তোমারে। অতীব পবিত্র কথা জানিবে অস্তরে।। ষেই ব্যক্তি ভক্তি ভৱে করয়ে প্রবণ। মৃত্যুঞ্জয় হয় সেই শান্ত্রের বচন। মৃত্যুঞ্জয় দিগখন্ন বিদিত ভবন। ভাঁহার মাহাজ্য বল জানে কোনজন।

একমাত্র মৃত্যু জানে ওহে মহামতি!
আর জানে দক্ষ রাজা যিনি প্রজাপতি।
আর জানে কামদেব পূজা শরাসন।
বলিব কিবা অধিক ওহে তপোধন।
পবিত্র জাখ্যান এই শুনিলে শ্রবণে।
পৈবাৎ যদ্যলি পড়ে ঐকান্তিক মনে।
ইংলোকে সৃথ ভোগ করে যেই জন।
ধনধান্য পূত্র পৌত্র সৃথী সবর্ষকণ।।
আকালে মরণ তার কতু নাহি হয়।
প্রাণান্তে কৈলাস পূরে ফহিবে নিশ্চয়।
বিশেৎ সংশ্রবর্ষ রবে সেই স্থানে।
শিবের পার্যদ রূপে আনন্দিত মনে।।
শ্রীনিবপুরাণ কথা অতি মনোহর।
পবিত্র হয় শুনিলে মন কলেবর।।



## শিৰ চতুৰ্বশী ব্ৰভবিষি

অতি তত্তপূর্ণ কথা শ্রীশিবপুরাণ।
শুনিলে আনন্দ লাভ বাড়ে মহাজ্ঞান।!
বামদেবে সমোধিয়া তুলি ঋষিবর।
শুন শুন বলিলেন ওরে বিজ্ঞবর।।
বিষপান যেই রূপে করে পঞ্চানন।
সৌই কথা শুনিলাম ওরে মহাত্মন।।
গ্রেম গুনু হন শিব সন্তুন্ত অন্তরে।।
সৌই কথা কুপা করি করহ বর্ণন।
শুনিবারে কৌতৃহলী হইতেছে মন।।
গ্রেক বচন শুনি বামদেব কয়।
শিবরুত বলিতেছি শুন মহোদ্য।।

হরগৌরী দৃইরুনে হিমণিরি পরে। কথাবার্স্ত যেইক্সপ দুইজনে করে।। সেঁই কথা বলিতেছি করছ শ্রবণ। অতীব পবিত্র কথা ওচে তপোধন।। একধিন দেবদেব শশাঙ্ক শেখন্ত। আছেন বসিয়া সুধে গিরি শৃ**র্জোপ**র । প্রণাম করিয়া তাঁরে পার্বতী সুন্দরী। জিজ্ঞাসা করেন প্রাভূ শুহে ত্রিপুরারি। কোন ব্ৰতে তুষ্ট হও তুমি পঞ্চানন। কিকুপ বিধান ভার করছ বর্ণন। এত শুনি মহেশ্বর সুমধুর করে। কহিলেন শুন প্রিয়ে কহিব ক্রেমারে।। ফাল্পনেতে কৃষ্ণ পক্ষে তিথি চতুদনী। অতীৰ পৰিত্ৰ দিন জপিবে ক্লপসী। **সেই তিথি সর্ব্বপাপ বিনাশিত করে।** মস প্রীতিপ্রদা ডিবি জানিবে জন্তরে। শিবরাত্রি নাম তার বিদিত ভূবন। শিবরাত্রি সৃক্তিদাত্রী জানে সর্বজন । মম পৃ**জা সেই দিন করিলে সা**ধন। আমার সাবুজা পার সেই মহাগ্রন্।। সেই দিন উপবাস করিবে যতনে। যামিনী ত্তাপন কব্লিবেক জ্বাগরণে।। পঞ্চামূতে মোরে সাধু করিয়া স্থাপন। যামে যামে মম পূজা করিবে সাধন। প্রবরে প্রহরে অর্ঘ্য করিবে প্রদান। বেমত যেমত আছে শান্ত্রের বিধান। ষেই মত্ত্রে ভার্ষ্য দিবে প্রথম প্রহরে। সেই কথা বলিডেছি শুনহ্ সাদরে।। নমঃ শিবার শান্তায় করি উচ্চারণ। **ভক্তি মুক্তি প্র**দায় করিবে পঠন : শিবরারৌ দদামার্যং বলিয়া বদনে। ডড্যা তুর্ব্যমিমং প্রত্যে বলিবে হতনে।। এই মন্ত্রে অর্ঘ্য অগ্রে করিয়া প্রদান যথাবিধি মন্ত্ৰ পড়ি করিবে প্রণাম।।

এইক্লপে অন্য অন্য কংগ্ৰক প্ৰহরে। করিবেক অরদান মন্ত্রপাঠ করে।। হোরকার্য্য ভারপর করিবে সাধন পূর্ণজুতি দিবে পরে ষেমত নিয়ম। প্রার্থনা করিবে পরে মন্ত্রপাঠ করে। সকল কার্য্য সাধিবে এরূপ প্রকারে।। রাত্রিকাল এইরূপে করিয়া যাপন বিশ্রে দান *প্রাতঃকালে করিবে অর্থণ*। শস্তুর উদ্দেশ্যে দান করিবে বিপ্রেরে মহেশ হউন তুট্ট ভাবিবে অন্তরে। তারপর লিবভন্ত বন্ধুগণ লয়ে <sub>।</sub> ছবিষ্য করিনে ব্রতী সংযত হুইয়ে।। ভক্তি আয়ার উপরে করে মেইজন। ব্রতকার্য্য এইরাপে করে সম্যূপন। ক্ষয় হয় সর্ব্বপাপ জানিবে তাহার যেই যায় অন্তকালে আমাৰ আগার। উপবাসী করিবেক চতুর্দশী দিনে পরাণ করিবে চতুদলী বিদ্যমানে। এই ব্ৰতে মম থেই ক্রয়ে সাধন। আমার সাযুক্ত্য পায় সেই মহাত্মন্।। বলিব কিবা অধিক ওচ্ছে মহেশ্বরী। অনুগ্রহ প্রকাশিয়া ডক্তের উপরি । করিনু সব প্রকাশ তোমার গোচরে। মহাকলপ্রদ ব্রভ খ্যাত চরাচরে।। বামদেৰ বলি এত তৃত্তি শ্ববিবুর সম্মোধি পুনশ্চঃ কৃছে সুমধুর স্বরে।। মহেশ্বরী পালে যথা করে পঞ্চানন। তোমার পাশে সেকাপ করিনু কীর্কন। শিবরাতি ব্রড পূণ্য পাডক নাশন। এই ব্রড আচরণ করে যেইজন।। শিবের সাযুদ্ধ পায় সেই মহামতি। এই বাকা সভ্য সভ্য শিবের ভারতী। তিথির বিধান এবে করছ প্রবণ হেরূপে পরাধ আদি করিবে সাধন।।

অন্যান্য তিথিতে আহে এই রূপ রীতি। তিথ্যমন্ত পারণ হয় আছে হেন বিধি।। সেরাপ ইহাতে কিন্তু নহেক নিয়য। চতুর্দলী বিদ্যমানে করিবে পারণ। যথাবিধি পূঞ্জা করি দেব মহেশ্বরে শিবরাত্রি উপবাস সেইজন করে।। তারে মাতৃগুন পান করিতে না হয়। শিবের আদেশ এই ওহে মহোদয়। যেঁই ব্যক্তি শিবস্থাত্রি করে আচরণ। কামনা ভাহার হয় সকলি পুরণ। অন্তকালে দেহত্যাগ করি সেইজন। কৈলাসেতে শিবসহ রহে অনুক্ষণ।। বলি আরো এক কথা শুন মহামতি। ব্রত আচরণে বার নাহিক শক্তি । দে জন যদাপি করে নিশা জাগরণ। রুদ্রসম হয় সেই শান্ত্রের বচন।। নিষাদ আছিল এক অভি পূর্ককালে। উপাখ্যাম বলি তার গুনহ সকলে।। অজ্ঞানেতে শিবরাত্তি করি জাগরণ। সেই পার মহাকল ওহে ভপেফন।। তুভিঋষি এত ভনি কহে পুনরায়। কেবা সে নিবাদ বল নিবেদি তোমায় । কোথায় আছিল সেই ব্যাধ মহামতি। কর্বিল ব্রত কিন্নপে বলহ সূমতি।। জ্ঞানেতে ব্রত শ্রেষ্ঠ করি আচরণ। নিম্পাণী হয় কিবাণে কহ মহামূন্।। বামদেব কহে ওন ওহে মহামতি। বর্ণন করিব সেই অপুবর্ব ভারতী। তুমি প্রশ্ন অনুশুদ্র করিয়াছ মোরে। ভন ভন সেই সৰ বলিব ভোমারে । এক বাাধ মধাদেশে করিত বসতি। কৃষ্ণ বৰ্ণ গোল চক্ষু বিকৃতি আকৃতি।। কুটিল হাদয় সেই অতি দূরজন। প্রাণীগণে বিন্যুন্দিয়া ক্ষ্মিত জ্মণ।।

ধশ্বহীন পাপমতি, অতি দুরাচার : ক্ষননে কাননে সেই করিড বিহার। একদিন জাল আদি করিয়া গ্রহণ। কালপ্তার গিরিবরে করিল গমন।। সেই স্থানে কত পক্ষী করিল সংহার। সারস কোকিল আদি সংখ্যা নাহি তার । পক্ষীগণে পিঞ্জরেতে বান্ধি তার **প**রে। গমনে উদ্যত হয় আপন আগারে।। হেনকালে কুধা আসি করিল কাতর। কাতর হৈল শীতে সেই ব্যাথবর ।। ধীরে ধীরে বার যায় মুমুর্ব সমান। পদ আর নাহি চলে অতি শ্রিরমান।। দেখিতে দেখিতে রামি আগতা হটল। অশ্বকার ঘোরতর গগন ঢাকিল । নানাবিধ বন্যজন্ত ঘোরতর স্বরে। ডাকিতে জারম্ব করে বনের ভিতরে ।। তাহ্য দেখি ব্যাধ হয় ভয়েতে কাডর। প্রাণ্ডয়ে আবোহিল বিশ্ব বৃক্ষোপর।। উন্নত বৃক্ষ অতীব ঠেকিছে গগন ৷ য্যাধবর সেই বৃক্ষে করে আরোহণ।। ব্যাঘ্র এক হেন কালে আসিল তথায়। ভক্ষণ করিবে ইচ্ছা অন্তরে ভাহায়।। ব্যাঘ্র আদি বৃক্ষমূলে করে অবস্থিতি। ভাহা দেখি ভয়ে ভীত নিষাদের পতি।। বিশ্বভাল বিশ্বগত্র করিয়া ছেদন। ব্যাধবর ধরাতলে ফেলিল তথন । ব্যায় এক হেনকালে আসিল ডথায় : ডক্ষণ করিবে ইচ্ছা অন্তরে তাহায়।। ব্যাঘ্ৰ ভাবিল ইহাতে মাইবে পলায়ে . বিপদে হইবে মুক্ত গাছেতে থাকিয়ে। এত ভাবি বৃক্ষপত্র করিয়া ছেদন ঘন ঘন **বৃক্ষমূলে করে নিক্ষেপ**ণ । ঘটনা শুন দেবের ওহে মহামতি শিবলিঙ্গ বৃক্ষমূলে করে অবস্থিতি।

বিশেষভঃ সেই দিন শিবরাত্রি হয়। দেবের ঘটনা বল কে কেণ্যা খণ্ডায় । বেই পত্র ফেলে ভূমে নিবাদ প্রবর . সে সৰ পড়িল সেই লিজের উপর। ভরেতে নিয়াদ করে নিশা জাগরণ। ভার পাপ সেই হেডু হৈল বিনাশন । শিবপূজা বিশ্বপত্রে সমাধ্য হইল : দৈৰগত্যঃ উপবাস করিয়া আছিল,। এইরূপে নিশাকাল করিয়া যাবন : গমনে উদ্যন্ত ব্যাধ হইল তখন।। বিশ্বতর বর হতে নামি ধীরে ধীরে পক্ষিড়ার লয়ে ব্যাব চলিল আগারে বৃক্ষমূলে ষেই ব্যাহ্র নিশা কালে ছিল। নিযাদেরে পথিমধ্যে সংহার করিল। যমনূত্রণা আন্সে নিকটে ভাহার। পাশ মুদণরাদি হুতে বিকট আকার।। ভীৰণ রবেতে ব্যারে কহিল তখন : দুরাচার শুন শুন গুরে নরাধম।। লইয়া যাব তোমারে শমন গোচরে। তথা হবে ফল ভোগ উচিত বিচারে 🕕 শিবদৃত হেলকালে করে আগমন। ৰমপুতগণে ডাকি কহিল তখন । শোন শোন দুরাচার পাতকি নিকর। ব্যাহেরে ধরিলে সবে যাবে ধমদর।। মহাপুণ্যবান এই নিবাদের পত্তি . শিবরাত্রিব্রড কৈস এই মহামত্তি শিবরাত্রি দিনে থাকি কানন ভিতরে বিৰপত্ৰে পূজা কৈল শিবলিক গৱে।। অতএৰ শিবলোকে যাবে এইজন এত তনি করে সেই বমদুরগণ। এই ব্যাধ মহাপাপী বিদিত সংসারে। করিয়াছে কত পাপ কে গণিতে পারে।। প্রাণীগণে দিবানিশি করেছে নিখন। সর্ব্বলোকে সর্বস্থানে নিন্দিত এজন।।

ইহারে কিরাপে লবে শিবের আগারে পারি না বৃঝিতে তাহা আপন অন্তরে । ভীমকার এত বলি বয়দুতগণ। নিষাদেরে বান্ধিবারে উদ্যন্ত তথন । তাহা দেখি শৃদ তুলি শিবদৃতগণ। মন্তকে আঘাত ৰূৱে অতি বিভীষণ।। ষ্ণতশিরা হয়ে সবে পলায়ন করে। গিয়া উপনীত হয় যমের গোচরে । নিবেদন করে সব শমন সদন। এদিকেতে যারা হিল শিবদূতগণ।। ভাহারা ব্যাযেরে তুলি রথের উপরে। চলি যায় ধীরে ধীরে কৈলাল নগরে। কভ পুষ্প বৃষ্টি হয় রূথের উপর বাবে কড দিব্যবাদ্য অতি মনোহর।। এইরূপে যায় ব্যাধ শিবের সদন অবিলয়ে উপনীত হন পৃথ্যানন।। প্রমথগণেরা ব্যাধে কত পূজা করে। সকাঁশ্রেষ্ঠ করে শিব নিবাদ প্রবরে।। সিংহমুখ নাম তারে করেন প্রদান। সেই ব্যাধ কৈলাসেতে করে অবস্থান। শিবপৃষ্ধা প্রতিদিন হরডেতে করে। মহাসূথে নিজান<del>তে</del> রহে সেই স্থলে। এরূপে দুর্লভগতি সেইছন পায় শিবের মাহাস্থ্য বল কে বুঝে ধরায়।। তুণ্ডি ঋষি শুনিলে হে আল্চর্য্য কথন। যেরূপে ব্যাধের হব পাতক নাশন । শিবের মাহান্য বল কে বুরিডে পারে হেনজন নাহি ডুবে ভূবন মাঝারে।। শিবরাত্রি রত অতি পূণ্যপ্রদ হয় মাহাত্ম্য বর্ণিতে আর কারো সাধ্য নয়। নিজে শিৰে নাহি পারে করিতে বর্ণন। বলিব কিবা অধিক ওছে ডপোধন।। ছাদশ বর্ষ ব্রভ ষেই জন করে পুশ্যের কথা ভাহার বলিব ভোমদের।।

পুত্রার্থির পুত্র হয় ধনার্থীর ধন। সম্পত্তিকামীর হয় সম্পদ অর্জ্জন। ज्ञा**क्तकाभी जाका भाग ना**क्कि मरभग्न। বলিব কিবা অধিক ওচ্ছে মহোদয়।। ষে কামনা ব্রত করি করয়ে সাধন। তাহাঁই সৰুল হয় শিবের বচন।। চবিবশ বরষ মেই শিবরাত্রি করে। সেইজন সর্ব্বপাপে অবহেলে তরে একবর্ষ মাত্র বেই করমে সাধ্ন। পুদোর কথা তাহার করিব কীর্তন । बन्धा-विक् जांत्र भूगा वनिवादत नादत বলিব কিবা অধিক তোমার গোচরে।। অনুতম পুণা কথা করিব কীর্ভন। তনিলে পাতক নাশ শাস্ত্রের বচন।। ষেই জন ভক্তি করি অধ্যয়ন কবে অর্থবা প্রবণ করে একান্ত অন্তরে। মুক্ত হয় সর্কাপাপে সেই সাধুকন। সেই **যায় অস্তকালে কৈলাস**-ভবন।। শিবপৃ**জা প্রতিদিন করিয়া বতনে।** অধ্যয়ন করে যেই ভক্তিযুত মনে।। শিবের সাযুজ্য পায় সেই মহামতি। সপ্ত কল্প হয় ভার কৈলানে বস্তি।। শিবরাত্রি দিনে করি শিবের পূজন। ষেই জন এই কথা করে অধ্যয়ন। অথবা ভকতি করি যেই জন তনে। কৈলাসে ভাহার পূজা করে গণগণে।। পুরাশের সার এই শ্রীশিবপুরাণ : ইহার প্রসাদে অন্তে পার মোক্ষ ধাম।।



## কৃষ্ণ শৰ্মা পিশ্যচের উপাধ্যান

বামদেব কথে পুনঃ তৃতি ঋষি বরে। ত্তন তন তৃতি ঝৰে বঙ্গিব তোমারে।। শুন শিবরাত্রি কথা করিব কীর্তন। উপাধ্যান মনেছের করহ শ্রবণ 🐠 কুৰুৰত্ব মায়ে বিপ্ৰ ছিল এ**কজন**। পিশাচ সেজন হয় বিদিত ভূবন । মুক্তিলাভ করে সেই যেরূপ প্রকারে। বর্ণন করিব তাহা তোমার গোচরে। পবিত্র হবে শুনিলে ডোমার হৃদয়। অতি পুণ্যপ্রদ কথা ওহে মহোদয় !! কুষ্ণশৰ্মা নামে ছিজ ছিল একন্ধন। বেদত্ত ভ্রোত্রিয় <del>শাস্ত ধর্মপরায়ণ</del> । সতত করিত সেই বিষ্ণুর পূজন। জতিথি পূজ়া দেবভা করে সর্বক্ষা।। যজ্ঞ আদি দিবানিশি করে অনুষ্ঠান . দ্বিজ সদা ধর্মপথে করে অবস্থান।। একদিন স্থান হেডু সরোবরে তীরে । মন সুখে ত্বিজবর যান ধীরে ধীরে।। সোপান গঠিত ঘাট অতি মনোহর। আসি উপনীত হন তথা দিজবর ।। বিমল সলিল শোডে সেই সরোবরে। তথা উপনীত বিজ্ঞ হরিষ অন্তরে ঋষিবর তথা গিয়া করেন দর্শন। ইউকের খণ্ড এক ভুডলে পতন। সেই ইউকের খণ্ড করিয়া গ্রহণ। তাহা দিয়া করে দিজ চরণ অর্পণ !। দেবপূজা কথাবিধি করি তারপরে। শিষ্যগণসহ আন্সে আপনি আগারে 🛭 অন্ন আদি ষভরস করেন ভোজন। মহা প্রীতি হুদে তাহে হয় উৎপাদন।। মল-মুত্র ড্যাগ পরে করিবার তরে। বিপ্রবর চলিলেন গৃহের বাহিরে।।

मन-भूद विসर्ध्यन कवि विश्ववद। ভথা এক দেখিলেন মৃষ্টিকা গছুর 🔒 শৌচার্থ মৃত্তিকালতে বাসনা অন্ধরে। হস্ত প্রবেশিত করে গহুর ভিতরে।। দৈবের লিখন ভূতে কর দর্শন। পর্ত্তমধ্যে থাকে এক কাল ভূজন্সম্। ব্রাহ্মণ যেমন হস্ত দিলেন গহরের <del>যুক্তকরে অমনি</del> দংলিল তাঁহারে।। পীড়িত হইয়া বিপ্ৰ অতীন বিহুল। মূর্চ্চিত ইইয়া পড়ে উপর ভূতক।। মরিনু মরিনু বলি করিয়ে চীংকার। সাহিক নিকটে কেহ করে হাহাকর।। দেখিতে দেখিতে বিপ্ৰ হয় অঞ্চতন। বিপ্রবর অবিলয়ে ডাজিল জীবন।। এদিকেতে লোক মূপে করিয়া প্রবণ। আদি উপনীত হয় যত শিষ্যগণ। ণতায়ু শুরুরে হেন্টি যত শিষ্যগৃণ। হাহাকার করি সবে করয়ে রোদন।। চন্দনের কাইভার আনিয়া সক্ষে। মৃতদে**হ সৃতফোগে ভশ্মীভূত** কৰে । তর্পণ করিয়া পরে যত শিষ্যগণ। সবে গৃহ অভিমূপে কিবল গমন।। যমদৃত এদিকেতে অতি ভীমকায়। विथवत्त्र काकि नदा यम भारत याह्य। চর্ম্মরক্তু দিয়া থিপ্রে করিয়া বন্ধন। नत्र योत्र रामानहरू समन्द्रशन ।। কৃঞ্চবর্ণ বমরাজ সুতীক্ষ্ণদর্শন। বৃহৎ বৃহৎ নখ অতি বিভীষণ্ . রক্তবর্ণ নেত্র কিবা অতি ভয়ন্তর : শিহরে অঙ্গ দেখিলে শিহরে অন্তর।। বিপ্রবরে কৃষ্ণশর্মা করি দরশন। ব্যঙ্গ করি ধমরাজে কহেন তখন।। কৃষ্ণাম্ম শুন শুন থকে মহামতি। পুণাকর্ম্ম করিয়াছ নাহিক অবধি।

কিন্তু এক পাপ তুমি করেছ সাধন। যতেক পুশ্য ভাষাতে হয়েছে নিধন।। সানকালে গিয়া তৃত্বি সর্বসী তীরেতে। চরণ ঘর্মণ করেছিলে ইষ্টকেন্ডে।। **শিবের ইউক সেই** ছামিয়ে ব্রাক্ষণ। হয়েছে শিবত তব ভারতে হরণ 🖽 শিবৰ হয়ণ করে যেই সরাধম। রৌরব মহকে পড়ে সেই দুরজন। যাবত বসুধা নাহি রসাতলে যার। দুর্জ্জ্বতাবং বাস করিবে তথায়।। তারপর কৃমিরূপে লভমে জনম : ষাইট হাজার বর্ষ সেরপে যাপন । অন্তঞৰ ভন ভন ওহে বিপ্ৰবন্ন। শিশাচ ইইরা তুমি থাক অতঃপর।। তাহার তীরেন্ডে আছে বট তরুবর। সেথা গিয়া কর বাস বৃক্ষের উপর 🕡 **नियदा**खि रुन भनि (मेरे मान करत তবে হবে মৃ**ক্তি লাভ কহিন্** ভোমা**রে**।। এতেক বচন শুনি বিপ্রের দক্ষন। বিনয় বচনে হুছে শুমন সদন প্রভূ নিবেদন করি তোমার গোচরে সন্দেহ ইইল এক আমার অন্তরে।। আমি ইষ্টকে চরণ করেছি দর্মণ : এই কথা সত্য বটে শ্বমন বাজন।। মহৎ পার্প মেহেতু জন্মিল আমার। **শৈশাটিকী** গতি **ছলো ওহে মন্তধা**র।। তনিনু ভোমার মুখে ইহার কারণ। মম দিবাজ্ঞান হবে ওচে ভগবন্।। জেমার মুখেতে ভনি কারণ সকর। পিশাচ কাপেতে প্রভু যাব তারপর ,। এতেক ক্ষম তনি শগন রাজন। কহিলেন তন বিপ্ল অপূর্বে ঘটন।। কাশ্মীর দেশেতে এক ছিল বিপ্রবর। শিনশক্তি পরায়ণ ধার্মিক প্রবর।।

প্রয়াগধামেতে সেই আঙ্গি খাদমাসে। পঙ্গা-ৰমুনাতটে মন সুখে বসে।। হথাবিধি স্লান বিপ্র করি সে**ই** স্থানে। ভার্পণ করিল ক্রমে দেব পিতৃগগে।। আশ্রমেতে ভগমালী করিল গমন। খবির চরণ বিপ্র করিতে দর্শন।। ডগমালী নামে ঋষি অতি মহামতি। সদাশিবের উপরে তাহার ভকতি। বিপ্রেরে দেখিয়া সেই ঋষির প্রবর। আসন ইত্যাদি দিয়া করেন আদর।। फ्न-भून नागाविश केदिन श्रमान्। ভক্ষ্য-ভোজ্য দিয়া কত রাখিল সম্মান।। **এই সব হ্রব্য বিপ্লে করিয়া অর্প**ণ। স্বিনয়ে ভগমালী কহেন তখন।। ভক্ষণ করহ বিপ্র করি গো মিনতি। শিবসম তৃত্তি ঋৰে হয়েছো অতিথি।৷ এতেক বচন গুনি বিপ্রবন্ন কয়। ভক্ষণ করিতে নাহি পারি মহোদয় ।। निविलास भुष्म कवि कविया स्थित । অপ্রঅদি তারগর করিব ভোজন।। এত তনি ভগমালী করে পুনরায়: বিপ্লবন্দ্ৰ **তন ত**ন কহিয়ে তোমায়।। মহাদেব সর্বব্যাপী বিদিত সংসারে। वाम करत्र अनिव ज्ञानत्र वन्तरह । অতএৰ হৃদিমাঝে করিয়া পূজন। সেই দেবে হুদিমাঝে করিয়া দর্শন।। ভোজন করহ ইহা ওহে বিপ্রবর। ভৌজনে বিলয়ে বল কিবা আছে ফল 🕡 এতেক বচন গুনি বিপ্রবর কয়। পারিব না ভাহা কিন্তু ওচ্ছে মহোদয় 👍 বরঞ্চ ড্যক্তিৰ আমি এ ছাড় জীবন ৷ বরঞ্চ হইবে মম মন্তক ছেদন . তবু নাহি পূজা করি দেব ঞিলোচনে হবে না সক্ষম প্রভু কদাচ ভোজনে।।

শিবেরে পৃজিয়া নাহি যেই নরা**বয**় সুখে করে জলপান ওহে মহাস্বন্।। চণ্ডাল স্বন্ধ**ণ** সেই জানিবে অন্তরে। স্বর্বধশ্বহীন সেই শাগ্রের বিচারে।। শিবের দর্শন হয় ছাডি পুণ্যভয়। দর্শন হইতে শ্রেষ্ঠ জানিবে স্পর্শন্।। অতএব মহেশের না করি পূজন। আমি কভু না কাইব ওহে তপোধন।। এতেক বচন ত্তনি ভগমালী কয় , তুমি দিজ ধন্য ধন্য শুতি মহোদয়।। পরম ডকতি তব শিবের উপরে। জিজ্ঞার্সি কিছু এখন তোমার গোচরে। তুমি শিবের মাহাস্থ্য করহ কর্ণন আমি ভক্তিভরে তাহ্য কবিব শ্রবণ।। শিবের দর্শনে বল কিবা ফল হয়। পূজনে বা কিবা ফল ওহে মহোদয়।। এতেক বচন শুনি বিপ্রবন্ধ কয়। বলিতেছি ওন ওন ওহে মহোদয়।। শিবলিঙ্গ ভড়ি ভরে করিলে দর্শন। সহস্রাশ্বমেধ্যক পার সেইজন।। মধ্যাহ্ন কালেতে যেই শিবলিক করে। আজন্ম দূরিত তার অবশ্যই হরে।। লিবলোকে যার সেই শান্ত্রের বচন। শাস্ত্রের বচন থিখ্যা নহে কদাচন। শিবলিঙ্গ সন্ধ্যাকালে যেইজন হেরে। **সে জন যে ফল পায় ভনহ সাদরে**।। মহাসুখ ইহলোকে সেইজন পায় অন্তকালে শিকলোকে বিমানেতে সায়। সন্থাকালে শিবলিহ্ন যে করে দর্শন সেই হয় শিবতুল্য শান্ত্রের বচন।। প্রদোবে শব্দর দেবে নয়নে হেরিলে। ব্ৰহ্মহত্যা পাপ-আদি ধ্বংসে অবহেলে। পাতক তাহার যত হয় বিনানন। শিবদেহে লীন হয় সেই সাধৃজন।।

শিবলিক প্রতিদিন যেই জন হেরে। সেঁই হয় শিবপ্রিয় জানিবে অন্তরে । কাৰ্ত্তিক গণেশ যথা শিষ প্ৰিশ্নতম েইরাপ প্রিয় হয় সেই সম্বন্ধন।। পূঞ্জা থেঁই শিবলিকে করে ভক্তিভরে। অরভোগ যেই জন উপভোগ করে শিবতুলা হয় সেই নাহিক সংশয়। मारञ्जूत राज्य मिथ्डा कच्च नार्वि द्य । ক্রোশান্তর বামি যেই শিবলিক হেগ্নে সেই অশ্বমেধ ফল উপাৰ্ক্তন করে। **জন্ম জন্ম অংখে সেই** দরি*ছেব* দরে। ইহা শিৰের আদেশ কহিনু ভোমারে।। প্রদক্ষিণ করিবার কালে যেইজন। স্বমবলে করে সোমসূত্র বিলপ্ত্যন।। **দর্শনের ফল ডার কড় নাহি হ**য়। শিবের দর্শন তাঁর বিফল নিশ্চয়।। দৌহা মধ্যে শিব বৃষ করিলে গমন ব্ৰহ্ম হত্যা পালে লিপ্ত হয় সেইজন।। বিশেষতঃ কৃষ্ণ-পক্ষ চতুদলী দিনে। শিবেরে যেজন হেরে ভৃত্তিযুত্তমনে।। সেই যাম শিবলোকে নাহিক সংগয় শান্ত্ৰের বচন যিথা। কড় নাহি হয়।। সোমবারে হেরে যেই সোমকলা ধরে। কিবা নর কিবা নারী ভক্তি সহকারে .। তাহাদের খেই ফল করিব বর্ণন। ওন তাহা মন দিয়া ওহে তপ্ৰেধন। পুত্রকামী পুত্র পায় শিবের কৃপার। ধনকামী ধন পান্ত কহিনু ভোমায়।। আয়োগ্য বাসনা হাদে করে যেইজন। जर्कादाध भूना इत (जरे प्रश्चम् . নৃপতি বিজয়ী হয় শিবের প্রসাদে বেদবেতা হয় বিপ্ল জানিবেক চিতে।। কামনা করি যে কোন একত্ব অস্তরে শিব<del>সিঙ্গ দর্শন করে সোহবারে</del> ।

কামনা পূৰ্ণ ভান্তং অবস্থাই হয় তাহার উপরে তৃষ্ট শিব দগ্রাময় 🕕 মেই জল থাকে শিবলিক সম্লিধানে। শিবগঙ্গা বলি তাহা বিদিত ভূবনে। শিবলিঙ্গে প্রদক্ষিণ করে যেই জন। তার পক্ষে নিকটয় কৈলাস ভবন। মহাদেশশয়ে যেই গিয়া ভক্তি ভবে : দ<del>শুবং</del> মতি করে একান্ত অন্তরে ।। রেণু বত থাকে সেই মন্দির ভিতর। কৈলাসেতে ডড বর্ষ রছে সেই নর।। শীতল সলিল যেই করিয়া গ্রহণ। যথাবিধি শিব লিক্তে করায় স্পন্।। শীতল বিমানে চড়ি সেই মহামতি। স্বৰ্গলোকে গিয়া তথা কন্নয়ে বসতি। শিবলিকে ক্ষীর ছারা করাইলে স্লান। অন্তব্যব্যে বিকুলোকে সে করে পয়ান। দধিদারা শিবে যেই করার স্রপন সেই যায় সোমজোকে ওহে মহাব্মন্।। নিরাময় হয়ে তথা করয়ে বসতি যতদিন বিদ্যমনে থাকে বসুমতি।। তৈল কিংবা দৃত দিয়া যেই সাধুজন। ষথাবিধি শিবলিকে করায় স্থপন।। সেই যায় বিষ্**রলা**কে নাহিক সংলয়। শাস্ত্রের বচন মিখ্যা কড় নাবি হয় । মধুৰাত্বা হান আদি করায় শিবেরে। সুস্থর জনমে ভার কর্চের বিবরে পুষ্প পাদ্য ওতুলাদি করিবা অর্পণ। শিবলিকে ভক্তিভারে ক্রিলে পূজন।। আজন্ম অর্ন্ধিত পাপ বিনাশে তাহার। সেই <del>যায় অস্তকালে কৈলান আ</del>গার। পঞ্চাক্ষর মন্ত্র যেই করি উচ্চারণ। করত্বারা লিবলিঙ্গ করত্বে স্পর্ণন।. তাহার দেহে পাতক কিছু নাহি রয় ৰলিল কিবা অধিক ওহে মহোদয়।।

<del>দর্শনে স্পর্শনে হয় থেইরা</del>প ফল। ভোমার নিকটে ভাহা কহিন্ সকল।। অভিবেক কল যাহা কহিন কীৰ্ত্তন। অতএব তন তন ওহে তপোধন।। শিবপূজা করি **আ**র হেরিয়া তাহারে। তবেত খাইব আমি কৃহিনু ভোমারে।। অনুগ্রহ্ কর মুনে আমার উপর। আপন আশ্রমে বাই ওছে ঋবি বর।। বিশ্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। আনন্দ–সাগরে ভগমালী নিমগন।। ব্রাহ্মণের করপর করিয়া গ্রহণ মিষ্টবাক্যে ভগমালী ক্রেন তখন। বিপ্রবর শুন শুন বচন আমার ! ভগতে না হেরি কারে সমান তোমার।। বিনয় করি এখন তোমার সদন। আমার পৃহেতে কিছু করহ ভক্ষণ।। পবিত্র করহ ভূমি আমার আগার। ডৰ পাৰে এই ডিক্ষা ওহে গুণাধার।। ঐত শুলি বিপ্রবন্ন শিবপরায়ণ। মধুর বচনে কহে উহে মহাতুন্।। ঋইব না কিছু আমি ভোমার আগারে। অধীনে বিদায় দেহ কুপাদৃষ্টি করে।। ভোমার বচনে মম সজেষিত মন। বলিব কিবা অধিক ওহে মহাত্মন্। এতেক বাক্য বিপ্রের করিয়া শ্রকা ভগমালী কহে পুনঃ মধুর বচন।। নিবেদন করি শুন ওহে মহাত্মন্। শিবলিস এই স্থানে করহ স্থাপন।। সদা আমি সেই লিঙ্গ করিব আর্চনা। অবশ্য পুরিবে মম মনের বাস্লা।। চিরকীর্ত্তি রবে তব ধর্ণী মাঝারে। ভত্তব শিবলিদ্ধ স্থাপ এই স্থলে।। আমার উপরে কর করুণা নিপাত। এই স্থানে শিবসিঙ্গ স্থাপহ সাক্ষা ং।

সেই লিঙ্গ যথাবিধি করিয়া **পূক্রন।** আমার গৃহেতে কিছু কর<del>হ তক্ষা।।</del> বিপ্রবর এত গুনি হরিষ অন্তরে। সেই স্থানে শিবলিঙ্গ সংস্থাপিত করে।। সেঁই লিকে যথাবিধি করিয়া পুৰুন। মুনির গৃহেতে কিছু করিল ডোজন।। সেই ছানে সেই দিন করি অবস্থান। যথাবিধি প্রাতঃকান্সে করে গারে**খান** ।। ঋষির পদেতে করি বিধানে বন্দন। তাঁহার পাশে বিদায় করিয়া গ্রহণ । আপন আলয়ে যার সেই বিপ্রবর। আনন্দে পুরিত ভগমালী শ্ববিবর।। শিবোক্ত নিয়মে লিঙ্গ করেন পূজন। শিবলিঙ্গ ভড়ি ভরে করিও বন্দন।। নিম্মাণ করেন তথা ইস্টক-আলর।। খনিলেন পৃষ্করিণী বচ্ছ জলময়।। শিবের মন্দির হলো অতি মনোহর। শিবগঙ্গা পৃষ্করিণী অতীব সুন্দর।। ন্তন গুন ভারপর আশ্চর্য্য ঘটন। কালবশে জীর্ণ হয় শিব নিকেতন।। মন্দির ক্রমেতে জীর্ণ হইয়া পড়িল স্থানে স্থানে ভগ্ন হয়ে বিস্তৃত হইল।। কালের দুর্গম্য গভি কে বৃঝিতে পারে। কালবশে সৰ হয় কালে সৰ করে।! পড়েছিল ভগ্ন ইট সরোবর ডীরে। ষর্বণ তাহাতে গদ তুমি করেছিলে।। মহাপাপ এই হেতু হয়েছে তোমার। পৈশাচিকী গতি হলো এইড বিচার।। অধুনা গমন কর সেই সরোবরে। অবস্থান কর গিয়া বউবুক্ষোপরে।. তরুশাখা অবলম্বি কর অবস্থান পাপমৃত্তি আশা করি রহ সেইস্থান।। এতেক বাক্য যমের করিয়া শ্রবণ। মনে মনে কৃষ্ণশৰ্মা বিষাদিত হন।।

অবিলয়ে ধরিলেন পিশাচ-আকার। ব্টকুক উদ্বেশ্যেতে হন আগুসার ।। **ঘন ঘন যমদূত** কররে ভাড়ন। গৌড়িতে গৌড়িতে বিপ্র করিল গমন। **অবিলম্বে উপনীত সেই সরোবরে**। বসতি করিল গিয়া বটবৃক্ষোপরে।। দৈবগতি হায় হায় কে করে খণ্ডন বেই বিপ্ল ছিল অতি ধর্মাপরায়ণ। শিবৰ হবিয়া তার হলো কেন গতি। বৃদ্ধিবে কে কাল গতি ওহে মহামতি। টৌন্দবর্গ এইরাপে সমাজীত হয় যটে যাহা তার পর তন মহোদয়।। যেরূপে মুক্তি পার সেই তপোধন। বর্ণন করিব তাহা করহ শ্রবণ।। শিষ্য এক ছিল তার নির্ম্ব নামেতে। বিনীত ধর্মস্কে দান্ত বিদিত জগতে।। সতত করেন শিব লিঙ্গের প্রুন, শিবের উপরে ডক্তি রাখে সবর্বক্ষণ।। শিবরান্তি দিনে সেই শিব্য মহামতি পূজা করি মহাদেৰে করিয়া ভক্তি 🖽 মন্দিরে প্রদীপ দান করি তারপর। জাগরণ করি হরে হরে ভক্তিগর।। চতুর্থ যামেতে পূজা করি মহেখবে। প্রভাতে পারণ করি বিধি অনুসারে।। শিষ্য সেই সরোবরে কবিলেন হান সন্থ্যা-আদি বথাবিধি করে মতিমান।। সূর্যা-অভিমূবে পরে করে দরশন। ওন তদ হেনকালে আক্চর্য্য ঘটন।। কৃষ্ণশর্মা ছিল সেই বটবৃক্ষোপরে। শিব্যেরে সম্বোধি কহে সুগভীর স্বরে।। এতেক কলে গুনি সেই শিধ্যবর। উৎফুল ইইয়া চাহে বৃক্ষের উপর।। এইরাপ মনে মনে করেন চিন্তন। কোথা হতে কেবা বলে এহেন বচন ।

শিবপদ এত ভাবি শ্ববিরা অ**ন্তরে**। উর্ন্ধান্টে চাহিলেন বটবৃক্ষোপরে । কহিলেন কেবা আছ বৃক্ষের উপর। মোরে কেবা সম্বোধিলে বলহ সত্র।। কুৰুলন্ম শিধ্যবাক্য ক্রিয়া শ্রবণ। শিব্যেরে সমোধি কৃছে মধুর কচন।। ওনহ নিরম্ব ভূমি বচন আমার ওক হুই আমি তব ওচে গুণাধার।। কৃষ্ণপূর্বা মম নাম স্লানিবে অন্তরে। আমি আছি দৈবৰশে পিশাচ-আকাৱে ৷ আমি আছি বট শাখা করিয়া আশ্রয়। দ্রগতি লভিরাছি ওহে মহোদর। এতেক বাক্য **ওরুর ক**রিয়া শ্রবণ। বিনয় বাংক্য নিরুত্ব করেন ওখন।। নমন্তে ওরবে তুভ্যং দিব্যজ্ঞানদাতা। গরম ওক আমার ভূমি মন্ত্রদাতা। কিক্রপে সিশাচমোনি হলো আগনার। তক্রদেব কহ ভাহা নিকটে আমার।। এতেক বচন গুনি কৃষ্ণলব্যা কয়। নিরঘ শুনহ বলি সেই সম্পন্ন। আহিল পূর্কেচে হেথা শিবের আলর। ইস্টকে নিশ্বিত তাহা ওহে মহোদয় । কালবশে জীৰ্ন হয় শিৰ-আয়তন। চারিদিকে ভাগ হয়ে হয় নিপতন।। শি<del>বস্ব হ</del>রণ তাতে *হয়ে*ছে আমার। ন্দশ্বিরাতে মহাপাপ ওহে ভণাধার । সে পাপে পৈশটী গতি লভিবাহি আমি বট বৃক্ষে রহিয়াছি ভাহে খুণমনি।। ভোমারে এখন কহি তনহ বচন। শিবরাত্রি ব্রভ তুমি করিলে সাধন।। তুমি এই কলদান করিয়া আয়ারে। পাপ হতে মোরে ত্রাণ কর স্বরা করে।। ধর্মরাজ বলেছেন আমার সদন। তোমার নিকটে শিষ্য আমি একজন।।

তাঁহার আদেশে আমি আশাপথ চেয়ে। ষাপিতেছি এতকাল বৃক্ষের আশ্রয়ে। ভাগাবশে তব সহ হলো দরশন ভোমার পুণ্য এখন কর সমর্পণ । মৃক্ত কর পাপ হতে তোমার গুরুরে। বলিব কিবা অধিক তোমার গোচরে।। এতেক শুরুর বাক্য করিয়া প্রবণ বিশ্বিত ইইয়া রহে নিরম্ব তখন। নিব্দ পুণাদান করি শুরুরে তারিতে। বাসনা করিল শিব্য আপনার চিতে। লানক্রিয়া সরোবরে কবিয়া তুরায়। কুশহন্তে গুরুপাশে ত্বাগতি যার ৷ কুশজল হাতে শিখ্য করিয়া গ্রহণ পূর্ণ্যদান শুরুদেকে করিন্স তখন : দেখিতে দেখিতে খান শিবের ভবন। প্রথণপরের তারা করয়ে পুজন।। अफिरक नित्रच इत्र जानरम् प्रशन्त। ওকর চরণে নতি করিয়া তখন । আপন আলয়ে ৰায় হরিষ অন্তরে সব কথা বন্ধুগণে নিবেদন করে।। কৃষ্ণশর্ম এইরূপে ধর্ম-পরায়ণ করিয়াছিল অ**জ্ঞানে শিবস্ব-হ্**রপ।: সেই পাপে হলো তার পৈশাচিক গতি। শিবরাত্রি ফলে পুনঃ লভিল সুগতি।, দিব্যবিমানেতে পরে করি আরোহণ।। চলিয়া শেল আনন্দে কৈলাস ভবন।। বলিব অধিক তুণ্ডে কিবা বল আর। শিবরাত্তি ব্রত ফল জগতে প্রচার ৷ ইহার প্রসালে হয় পাতক-নাশন। মনের বাসনা হয় অবশ্য পুরণ।। গতি হয় শিবলোকে ইহার ফলেতে। শান্ত্রের প্রমাণ ইহা জানিবেক চিতে । শিবস্ব হরণে হয় যেরাপ দুর্গতি। মে কথা শুনিলে ভূমি ওহে মহামতি।।

অতএব <del>তন তন</del> বলি হে তোমারে। ষেই জন পুণ্যকামী এভব সংসারে।. শিবস্ব কদাচ নাহি করিবে হরণ।। হরিলে দুর্গতি ভার কে করে খ<del>ওন</del>।। শিবের মাহান্ত্য বল কে বলিতে পারে। কেহ নাহি হেন জন স্বগত সংসারে।। ভক্তি রাখে শিবের উপরে যেই<del>জন</del> ৷ তাহার নিকটে সদা শমন দমন।। লাহি আ**লে** রোগ শোক তাহার গোচরে। অবহেলে তরে সেই ডব পারাপারে।। তাহরে দেখিতে হয় পূপোর উদয়। তাহ'র বসতিস্থল অতি পুণ্যময়।। তাহ্যরে দেখিতে বাঞ্ছা করে দেবগুণ। শিবের সাযুজ্য পয়ে সেই মহাস্থল।। ক্ষিজ্ঞাসিয়াছিলে তুগ্তে যে সৰ বিষয়। তব পাশে বলিলাম সেই সমূদর !: ষেই জন ভক্তি করি করয়ে প্রবণ। ত্রথবা একান্ত মনে করে অধ্যয়ন।। মহাযোর পাপ যদি করে সেইঞ্জন। তথাপি পাতক তার হর বিমোচন।। তার শমনের ভয় কভু নাহি হয়। ঘুচ্চ ভার ভববন্ধ নাহিক সংশয়।। পুরাণের পুণ্য কথা পাতক নাশন। ত্রীকবি বলেন রাখি শিবগদে মন।।



## চতুদ্দশী ব্ৰতবিধি

শুনি বামদেৰ মুখে এতেক কাহিনী। মহাতৃত্তি পান তবে তুণ্ডি মহামুনি।।

জিঞ্চাসা করে পুনশ্চ সৃমধুর স্বরে খহে ব্রহ্ম নিবেদন তোমার গোচরে। তোমার মুখে ভনি অপুরুষ কাহিনী তত ইঞ্চা যত ওনি জাগে মহামুদ্দি।। বল শিবের মাহাস্থ্য ওহে তপোধন। শীতল হোক **অন্ত**র জুড়াক জীবন।। বামদেব এত তনি কহে পুনরায়। তৃত্তি ঋষি শুন শুন বলিব তেমায় ৷ চতুপশী ব্রত এবে করিব কীর্ডন। মহাপুণাপ্রস ইহা পাতক নাশন। প্রসাদে ইহার হয় শিবলোকে গড়ি মন দিয়া তন ভন ওহে মহামতি।। প্রতি চতুদশী দিনে যেই সাধুজন। থাকে উপবাস করে ওহে তপোধন।। এইরাপ সম্বৰ্মর বথাবিধি করে। যতেক পুণ্য ডাহার কহিব তোমারে । **আক্রম-অন্তির্ক্ত পাপ যত থাকে** তার। মে সব পাপ হইবে সমূলে সংহার।। পুত্র পৌত্র সমন্বিত হয়ে সেই জন। ইংকালে স্থতোগ করে সর্বক্ষণ।। সেই জন অন্তকালে শিবলোকে যায়। অশীতি হাজার বর্ষ রহিবে তথায় 🔢 মানে মানে চতুদলী দিনে যেইজন। যথা বি**ধি শিবলিল ক**রিয়া পৃজন।। দিবাভাগ উপবালে সমাতীত করে। রাত্রিকালে বিধি মতে ভোজনাদি করে।। শেই শিবলোকে ৰায় ভাজিয়া জীবন। শিবের বচন ইহা ওহে তপোধন।। **এতেক বচন ওনি তৃত্তি ঋ**ষি কয়। নিবেমন করি এক ওচ্ছে সহোদয়।। ষাহার প্রাসাদে পায় কৈলাস-ডবন। কুপা করি সেই কথা কহু ভগবন।। তনি এত বামদেব কছে ধীরে ধীরে। মন দিয়া <del>ও</del>ন তবে কহিব তোমারে।।

চতুদলী নক্ত বিধি করিব বর্ণন। ন্তন তাহা মন দিয়া ওহে তপোধন। চতুৰ্ক্ষশী ব্ৰত কথা ভনিয়া হ্ৰবণে সেই ৰত অনুষ্ঠান করহ যভনে চতুৰূশী তিখি যবে হবে আগমন , মেই দিন **হয়ে শিবভক্ত** পরায়ণ। শিৰগঙ্গজনে স্নান করিবে মৃতনে মন্ত্রপাঠ কথা বিধি করিকে বদনে। দেবপিতৃ-তর্পণাদি করি তারপর। পশিৰে আনদ্ৰে শিক্মন্দির ভিতর পঞ্চাক্ষর মন্ত্র পরে উচ্চারি বদনে লিক স্পর্শণ করিবে অতীব যতনে । য**পাশক্তি গন্ধ-পৃত্স ই**ক্তাদি অর্পিয়ে। লিঙ্গে অর্জনা করি ভক্তিযুত হয়ে। বিবিধ নৈবেন্য আদি করিবে প্রদান। অষ্টলিকে নডশিরে কবিবে প্রগাম 🕕 কৃতাঞ্জলি হয়ে পরে শিবের **অগ্রেতে**। পড়িবে বিহিত মন্ত্র ভক্তিযুক্ত চিতে।। প্নরার তারপর করিবে প্রণাম মন্ত্র পরে পঞ্চাক্ষর জপিবে ধীমান্। সহস্রবার জপিবে এইত নিয়ম তাহার পর আসিবে আপন ভবন। ব্রহ্মচর্য)পরারণ হয়ে ভার পরে। শিবগুণগানত্বভী করিবে সাদরে।। পুরাণাদি ভক্তিডরে করিবে পঠন। একান্ত অন্তরে কিন্দা করিবে প্রবণ । আন্দোলনে শিবকখা হরিব অন্তরে। দিবাভাগ কটিইেরে পুত কলেবরে। ষথাবিধি সন্ধ্যা কালে করিবেক সান। মহাদেবে রাত্রিকাগে পুঞ্জিবে দীয়ান । পৃক্তিতে হইবে শিবে শক্তি অনুসারে। গদ্ধাপৃত্স-ৰূপদীপ আদি উপচারে।। শিবপূজা স্থাবিধি করিয়া সাধন। দ্বতাক্ত শালায় শিবে করিবে অর্পণ।।

শৈব অগ্নি যথা বিধি করিয়া স্থাপন। অক্টোভর শত হোম করিবে সাধন 🖽 অশক্ত যদাপি হন আহুতি অপিতে। শিবমন্ত্র স্থপিবেক ঐকান্তিক চিতে। শিবমন্ত পঞ্চাক্ষর করিবে জপন। চতুর্ত্বণ আহুতির এইত নিয়ম ।। বিপ্রণণে ভারপর ভোজন করায়ে আপনি খাইবে শেষে একাণ্ড হৃদয়ে।। ধরাতলে রাত্রিকালে কুশের শয্যায়। শয়ন করিবে ব্রতী কহিনু ভোমায়।। দিব্যগন্ধ *কলেববে* করিবে *লোপ*ন। নানবিধ বিভূষণ করিবে ধারণ বিধানে এরূপ ব্রক্ত যেই জন করে। পুশোর কথা তাহ্যর কে বলিতে পারে । যাবত পাতক তার হয় বিনাশন। লভয়ে অবশ্য সেই সুরাগ যোবন।। য়াদি থাকে পিতৃগণ অধোগতি তার মুক্ত হইবে অবশ্য শাস্ত্রের বিচার। শ্বেতবর্ণ বৃষযুত বিমাণে চড়িয়ে। ষর্কে যায় পিতৃগণ আনন্দ হৃদয়ে।। পিতৃগণ সহত্রতী গিয়া শিবপুরে। **বহুকাল মন সুখে নিবসন্তি করে** । মঙ্গল কামনা করে থেই কোনজন। সেই জন এই ব্রত করিবে সাধন । চতুৰ্দলীনক্তবত ইহারেই কয় ইহার প্রসাদে হয় সৌভাগ্য উদয়।। ব্রত যদি নিশাকালে করয়ে সাধন। রাক্ষস বোনিতে সেই সভবে ফনম।। পঞ্চদশ বর্ষ রহে সেরূপ প্রকারে শ্যম্রের বিধান এই কহিনু তোমারে .। সন্ধ্যাকাল সমাতীত হলে তারপর। ব্রডচর্য্যা করিবেক ওহে বিজ্ঞবর।। মেইজন এই ব্রত করয়ে সাধন। পুদ্যের কথা ভাহার কি করি খর্ণন।,

গেবগণ বাজ্য করে ভাস্করে ক্রেইটা।
তাহার কেবা সমান ভাস্কর ব্যুক্তর।
প্রমথেরা কৈলামেতে হরিব ভারতে।
এই রভ আচরণ সমতনে করে।
নানাবিধ উপচারে করের প্রন।
রহে তারা সেই ফলে বৈলাস ভবন।।
ধ্বংস হর সবর্বপাপ প্রসাতে ইন্তর।
শিবলোকপ্রদ ইহা শাস্ত্রের বিচার !।
প্রবণ করেয়ে নজেবিধি বিবরণ।।
চতুর্দেশী রত ফল সেই জন পার।
শিবের আদেশ এই কহিনু ভোমার।।
শিবপুরাণের কথা অতি পুণ্যবান।
প্রীক্ষি কহিল ওন যত স্থানবান।।



### শিবপুরাণ শ্রবণের ফল

বামদেব বলি এত তুগু খাই বরে।

মিষ্ট ভাষে বলিলেন সম্বোধন করে।

যাহা জিজ্ঞাসিয়াছিলে ওহে মহাপ্মন্।
তোমার পালে সকলি করিনু কীর্তন।
বলিয়াছিল যেরূপ ব্যাস মহামতি।
তোমার পালে বলিনু সে সব ভারতী।।
এমন পুরাণ আর নাহি কোন স্থান।
ওহে খাই সবর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীশিবপ্রাণ।।
শিবের মাহাপ্য বাহা আহ্বে বর্ণিত।

ইবা মহা পুণাপ্রদ জানিবে নিশ্চিত।।
মঙ্গল কামনা করে যেই সব জন।
এ পুরাণ এক মনে ক্রিবে শ্রবণ।।

একান্ত চিত্তে পড়িবে ভক্তি সহকারে। সদা রাখিবে অন্তর শিবের উপরে । দেবতা নাহিক আর শিবের সমান। তাঁহার কুপায় সাধু পায় মোক্ষধাম। তুষ্ট যাহার উপরে দেব পঞ্চানন তাহার কি ভয় আর ধহে ওপোধন। শম্ম দমন থাকে তাহার গোচরে সেই অবহেলে তরে ভব-পারাপারে । দ্রীশিবপুরাণ এই করিনু কীর্জন পুণাপ্রদ পাপহর ধনোবিবর্জন। ইহার কুপায় নর কংগন পার। ধ্বংস হয় মহাপাপ ইহার কুপায়।। ভক্তি ভরে যেই নর করে অধ্যয়নঃ অথবা একান্ত মনে করয়ে প্রবণ। তাহার দেহে পাতক কভু নাহি বয় ষ্ট্রে ভার ভববন্ধ নাহিক সংশয় । অষ্টোত্তর শতনাম যেই নরে পড়ে অথবা প্রবণ করে ডক্তি সহকারে অশ্বমেধ ফল পায় সেই মহামতি। স**ন্দেহ নাহিক ইথে শিবের** ভারতী।। ত্রীশিবপুরাণ পাঠ প্রত্যন্থ করিবে। শ্রোক এক অক্ষরেতে অবশ্য পড়িবে।। নতুবা দিবস যাবে কেবল বিফল। আর হবে পদে পদে কত অমঙ্গল । সবাকার প্রিয়তম শ্রীশিবপুরাণ **অভিমত দর্ব্বাদী শাশ্রের বিধান** . সাংখ্যযোগ বলি সবে জানিবে ইহারে অধ্যাত্মজানদ ইংগু শান্ত্রের বিচারে করাকেক বিপ্রদারা ইহা অধ্যয়ন। তাহে পৃশ্য অনুত্তম হাবে উপাৰ্জ্জন । মখন তখন ইহা শুনিবে প্রবণে। वि**रत्तानां कामाकान ना क**तिरत प्रस्त**ा** ন্তনিতে বাসনা নাহি করে যেইজন শিবভক্তিহীন তবে সেই নরাধম।

বিষ্ণুতে শিবেতে ভেদ যেই জন করে ইহা কন্থ না পড়িবে ভাহার গোচরে। পরম জ্ঞানদ শাস্ত্র শ্রীশিবপুরাণ। পরম প্রিয় শিবের খ্যাত সবর্বস্থান । শ্রোক ছলে বিরচন করে দ্বৈপায়ন। চত্বর্গ ফললাভ মোক্ষের কারণ।। বি**তত্ব ক**রিয়া ইহা সিখিয়া যতনে। পূজা করি যথাবিধি শাস্ত্রের নিয়মে । থেজন গৃহেতে ইহা করয়ে স্থাপন। ত্যর মনোবাঞ্চাপূর্ণ করে পঞ্চানন। পুণ্যনিনে পৰ্বাদিনে উৎসৰ সময়ে অধ্যরন করিবেক সরল হৃদ্যে। এ পুরাণ স্রাদ্ধকালে করিবে পঠন পরিতৃষ্ট হবে তাতে যত পিতৃগণ। গঙ্গাতীরে পুণ্যতীর্থে শিকের মন্দিরে। বিষ্ণুগৃহে <del>শক্তি গৃহে সাধুর গোচরে।</del> এইসর স্থানে ইহা করিবে পঠন অথবা ভকতিশুরে করিয়ে প্রবণ । শ্রীশিবপুরাণ যেই স্থানে পাঠ হয় সেই স্থান পূণ্যক্ষেত্র জানিকে নিশ্চয় । পঠিকালে অন্য কথা কৰে মেইজন। তারে ব্রহ্মহত্যা পাপ করে আক্রহণ । প্রায়শ্চিত মথাবিধি যদি সেই করে। তবে মহাপাপ হতে তরিবারে পারে।। অসীম দুষ্পার এই সংসার সাগ্র ইহারে তরিতে ইচ্ছা করে কেই নর। যে জন পড়িবে এই শ্রীশিবপুরাণ। সেই শিবের প্রসাদে পাবে মোক্ষধাম।। পুত্রার্থীর পুত্র হয় ইহার প্রসাদে. ধনার্থী লভয়ে ধন থাকিয়া ভগতে। বিদার্থি যদাপি ইহা করে অধায়ন। সুপণ্ডিত হয় সবর্বপায়ে সেইজন কবিত্ব শক্তি জন্মে ইহার কুপায়। শিবপাদ মৃক্তিকামী বিনীনতা পায়।

দুর্গমে প্রান্তরে কিয়া গহন কাননে।
রাজ্বারে সঙ্কটেতে অথবা শ্বশানে
মহেশরে হাদিমানে করিয়া শ্বরণ
শ্বীশিবপুরাণ পাঠ করে যেইজন।।
তার যতেক বিপদ দুরীভূত হয়।
রক্ষা করেন বিপদে শিব দরাময়।
ভববন্ধ কাটিবারে যদি থাকে মন
প্রদুদ্ধ অন্ধরে লভে শিবের শ্রনণ।
তিনি মুক্তি তিনি গতি ভব পারাপারে
ভবের কাণ্ডারী শিব জানিবে অন্ধরে।
সৃষ্টি হিতি তাঁথা হতে হতেছে সংহার
ভাতীর ত্রিগুণ তিনি সার হতে সার।।

তিনি নিয়াকার কভু সাকার কখন।
নিগৃত তত্ত্ব তাঁহার বুঝে কোন জন।
বিনি ডাই শাস্ত্র ধরে সাধুজনগণে।
সদা মতি রাখ সবে শিবের চরণে।।
গ্রীশিবপুরাণ এই করি সমাপন
জয় শিব শাস্তু সারে বলহু এখন।
কবি কহে সুখ শান্তি পাইবে জীবনে
শিবপদ হাদিপত্ত্বে করিয়া ধারণে।
গ্রীশিবপুরাণ কথা হল সমাপন
গৌরপ্রেমাননে হবি কর উচ্চারণ।।

### ইতি—গ্রীশিবপুরাশে ঋবিখণ্ড সমাপ্ত।।



# শিবাষ্টোত্তর শতনাম-স্তোত্তম্

শিবো মহেশ্বরঃ শন্তু পিনাকী শশ্চিশেগরঃ বামদেবে বিরূপাক্ষঃ কপান্দী নীল লোহিতঃ ॥১ শন্তরঃ শৃক্ষপাণিক খটুঙ্গৌ বিষ্ণুবন্নভঃ শিশি বিষ্টোথয়িকা নাথ: শ্রীকর্টো ভক্তবংসলঃ ।। ১ ভবঃ শৰ্কান্তিকোন্তকশঃ লিভিকটঃ শিকাপ্ৰিয়ঃ উপ্রকপানী কামারিরদ্ধকাসুর স্ক্রন:।। ত পঙ্গাধরো ললটোকঃ কালকলে; কুপানিধিঃ ভীমঃ পরতহস্তক্ত মৃগলাণিস্কটাধরঃ 🕫 ৪ কৈলালবাসী কবচী কঠোরস্ত্রিপুরান্তকঃ। বৃষাকেশ বৃষভান্মঢ়ঃ ভশ্মৌদ্ধলিতবিগ্রহঃ॥ ৫ সামপ্রিয়ঃ করময়স্ত্রয়ীফুর্তিরবীশ্বরঃ ষর্ববজ্ঞা: শরমান্মা চ মোমসূর্যাশ্লিলোচন: द्विर्येखकायः (भागः भक्षक्कुः अनागितः । বি**শেশরো** বীরুভাগো গণ্যাগন্ত প্রজাগতিঃ ॥ ৭ বিরণ্যয়েতা দুর্ন্ধর্বো গিরীশো; গিরীলোইনঘঃ। ভুজসভৃষণো ভগো গিনিনক্ষা গিবিপ্রিয়ঃ। ৮ কৃতিযাসাঃ পুরায়াভির্জগবান প্রমধাধিসঃ। মৃত্যুজ্ঞ সৃক্ষাতন্ত্রণদ্ব্যাপী ক্রগদেশুকঃ । ১ ব্যোমকেশো মহাসনো জনকন্তেরক্রবিক্রমঃ , রুয়ো ভৃতশতিঃ হানুরহিরয়ো দিগদরঃ॥ ১০ क्षप्रस्थितराकाचा मासिकः एकविश्वरः। সাম্বতঃ ব**ওপরওর**জঃ পাশ্বিমোচনঃ ॥ ১১ মৃত্যু পশুপতির্দেবো মহাদেবোহব্যয়ো হরিই। প্রদস্কভিদব্যাগ্রো দক্ষাধ্বর হরে। হর: ॥ ১২ ভগরেত্রভিদবাক্তঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রশাং । অপবর্গপ্রদোহনস্তম্ভারকঃ প্রমেশ্বরঃ | ১৩ ইতি শ্রীশিবাষ্টোডর শতনাম স্থোত্রং সমাধ্যম

### লিবসীত

ধকা ধুজুর খেত-কলেবর, বাধারর ধরণী-নারক।
কর্তার কর্নী, কিন্ততিত্বণ, সবনে রাম-গুণ-সারক॥
আসন মহাব্যোমে জালি পলকহীন,
গুখ-সুবৃত্তি বহাজাগরণাধীন—
পক্ষ বননে ববম্ ববম্ বোল,
বিশ্বসন্থ সেই জনাহত রোল,
ক্ষিকা নাচিছে তালে,

শেতেছ পরম কোন,

তন্ত্ৰাসক্ত যোগৰাব্যাৰায়ক, অগাধ প্রবৃত্তির নির্বাগদায়ক। क्स्य भिव भक्षक রঞ্চত গিরিবর, ওল্ল জটাগর গঙ্গা বিরাজে জ্বয় কবিভূষণ ত্রিশৃল-ধারণ বিষাণ বাদন শাশান মাঝে।। भांत विस्माहन्त्र, লৈয় প্ৰান্ত শাচ ভালে শাচ হুতাশন ধক ধক দ্বলি निक উक्तनि, নরশির-হাড়ফালা চলম্বন সা**ভে** ,≀ জৰ সিজেশ্বর सम्र ७७४५. ক্ষয় দিগদ্বর গৌরী মনোহর। ভুত প্রেত সঙ্গে भारक भागा क्राइ ভসূর করে ভিন্মি ডিমি বাজে।।

সূচনা কৈলাল শিখয়ে বসি দেব ব্রিলোচন। গৌরী সহ করে নানা ক্রথোপকথন । মৃকুমন্দ বায়ু বহে সেথা বীরি ধীরি কুলের সৌণছ কিবা আহা মরি মবি। সুস্র জ্যোহনারশি মধুর হামিনী। চচ্ছের কিরণ-ছটা বিকাশে অবনী . মহানকে হৈমবতী করে পঞ্চাননে। কহ প্ৰভু কৃপা কার দাসীরে এক্ষণে॥ বড় সাধ হর মনে দেব প্রাণপতি। তৰ মূখে গুহা কথা গুনি বিৰুপতি ॥ আন্তভোৰ পরিভোষ হয়ে মোর প্রতি মে সাধ পুরাও মম ওহে <del>গও</del>গতি।। ক্ৰনিৰা দেবীর বাণী কছে মহেশ্বর। कि देवहां इत्युद्ध कम खायात लाजि ।। শুনিক্কা হরের কথা করেন পার্বতী। ভনিবারে সাধ মম হয়েছে বিভৃতি।। তোমার নামের সংখ্যা কহ বিলোচন। তৰ মুখামৃত ৰাশী শুনি অমুক্ষৰ 🕦 এতেক শুনিয়া কহে ভোলা মহেশর। অসংখ্য আমার নাম কহি অভ্যাপর। তার মধ্যে যাহা আত্রি করিব কীর্তন। প্রকা ও পাঠেতে মৃক্ত হরে জীবন্ধ। नाहि সংখ্যা সম नाम ना याद क्रीन । সংক্ষেপ্তে বলি যাগ্য করহ একা।।

যেই নাম ধ্যানে জীব পায় দিব্য পতি। সেই সব নাম তবে কহি ভন সতীয়া মম মৃতি ধরাতলে কেহু না দেবিৰে। পাষাদে নিৰ্মিত লিক দর্শন পদ্বে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মোর ভিন্ন ভিন্ন নামে। সকলের বর্ণীয় হব ধরাধানে।

অষ্টোত্তর শতনাম বর্ণন অমাদির আদি নাম রাখিল বিধাতা মহাবিষ্ণু নাম রাখে দেবের দেবতা॥ ২ জগদগুরু নাম মম রাখেন মুরারি দেবগণ যোৱ নাম রাথে ত্রিপুরারি।**১** ৪ মহাদেব বলি নাম রাখে শট্টদেবী। 🔞 গঙ্গাধর বলি নাম রাখিল জাহনী । ৬ ভাগীরবী নাম রাখে দেব শূলপাণি। প ভোলানাথ বজি নাম রাখিল শিবানী।। ৮ জলেশ্বর নাম মোর রাখিল বরুণ। 🔈 **রাজ রাজেশ**র নাম রাখে ক্রেল্যার 🕫 ১০ নন্দীগার রাখে নাম দেব কুপাসিস্থ। ১১ ভূকী মোর নাম রাখে দেব দীনবন্ধু।। ১২ তিন্টি নয়ন বলি নাম ব্রিলোচন। ১৩ **পঞ্চমূখ বলি মোর নাম পঞ্চানন** ॥ ১৪ রঞ্বতবরণ বলি নাম গিরিবর। ১৫ নীলকষ্ঠ নাম মোর বাধে পরাশর । ১৬ যক্ষরাজ নাম রাখে জগতের পতি। ১৭ বৃষভবাহন নাম রাখে পশুপতি।। ১৮ সূর্যদেব নাম রাখে দেব বিশেশর। ১৯ চন্দ্রপোকে নাম রাধ্যে লশাক্ষ্যশেখর।। ২০ মঙ্গল রাখিল নাম সর্বসিদ্ধিদাতা বুধগণ নাম রাবে দর্বজীবব্রাতা ।। 🤫 বৃহস্পতি নাম রাখে পতিডপাবন। ২৩ ভক্রচার্য নাম রাখে ডক্ত প্রাণধন । ২৪ শনৈকর নাম রাখে দয়ার আধার ৷ ২৫

রছে কেতু নাম রাখে সর্ববিশ্ব হর।। ২৬

মৃত্যুঞ্জয় নাম মন্ন মৃত্যু জয় করি। 🤫 ব্রহ্মলোকে মাঘ মোর রাখে ভটাকট্ট 🖷 🐃 কাশীতীৰ্ধধামে নাম মোৰ বিশ্বনাশ। 🤏 বংরিকাননে নাম হয় কেদারনাথ।। র্মন রাখিল নাম সজা সনাতন। ভ১ ইচ্ছদেব নাম রাবে বিশ্দতারণ।। ৩২ প্ৰক রাখিল নাম মহা তেক্ষোমর। 👓 ভূতমূনি নাম রাখে বাসনা-বিশ্বর।! 🤒 🗺 সামার নাম রাখে জ্যোতিগ্রা। 🗪 ভজ্পণ নাম রাখে বিশ্ব-বিনাশন॥ 🐟 মহেল বলিয়া নাম রাজে দশানন। তব বিক্লপাব্দ বলি নাম হাখে বিভীষণ ।। ৩৮ শস্থনাথ কলি নাম স্নাৰ্থে ব্যাসদেব। ৩১ वाष्ट्रांशृर्वकारी नाम ब्राट्य स्वराप्त्यः। ८० জরাবতী নাম রাখে দেব বিশ্বপতি। ৪১ বিক্ররা রাখিল নাম অনাথের গভি।। ৪২ ভাল বেডাল নাম রূপে স্ববিশ্বহর। Bo মার্কণ্ড রাখিল নাম মহা যোগেছর।। ৪৪ বীকৃষ্ণ রাখিল নাম ভূবন ঈশ্বর। ৪৫ ধুবলোক লাম রাবে ব্রহ্মপরাৎপর।। ৪৬ প্রহলাদ রাবিল নাম নিখিল ভারণ। ৪৭ চিতাভাৰ রাখিল নাম বিভূতিভূষণ।। **৪৮**-সদাশিব নাম ব্লাবে যমুনা পূর্ণবর্তী। ৪৯ আশুতোর নাম রাখে দেব সেনাপতি।। ৫০ বাশেশ্বর নাম রাবে সনংকুমার। ৫১ রাঢ়দেশবাসী নাম রাখে তার**কেশর**।। ৫২ ব্যাধি বিনাশন হেতু নাম বৈদ্যনাথ मेरिनद्र पंतर्भ नीय द्राधिक साद्रप्त !। 🐠 বীরভম্র নাম যোর রাখে হলধর। ৩৫ গদর্বেরা নাম রাখে গন্ধর্ব টব্বর ।। ৫৬ অনিরা রাখিল নাম পাপতাপহারী। ৫৭ দর্শচূপকারী নাম রাখিল কাবেরী॥ ৫৮ ব্যায়চর্ম পরিধান নাম বারাম্বর। ৫৯ বিকুলোকে রাবে নাম সেবদিস্থর ॥ ৬০ কৃত্তিবাস নাম বাবে দেবী কাজাগ্ননী। 🖘 ভূতনাথ নাম য়াবে ক্ষ্যশৃঙ্গ মূনি 🛭 ৬২ मनानम नाम वाटचे एनव क्रमनित । ७० चानक्रमम् नाम त्रात्य दीसपुत्रुपम 🛊 68 রতিপতি নাম রাধে মদন-দহন। 🖦

<del>एकवृद्धि नाम द्राटच युद्ध विनानन ॥ ७७</del> ক্রমদন্তি নাম সম রাখিল গকেল। ৩৭ ব**লিট আমার** নাম রাখে ভড়াকেল II ৬৮ শৌলত্য রাখিল নাম ভবভরহারী। ৬৯ গৌতম রূখিল নাম জন-মনোহারী।। ৭০ ভৈরব রাখিল নাম শস্থান-ঈশ্বর। ৭১ বঁটুক ভৈত্ৰৰ নাম ক্ৰাখে ঘণ্টেম্বর ।। ৭২ মর্ত্তলোকে নাম রাখে সর্বপাশহর। ৭৩ ক্ষরৎকার মোর নমে রাখে যোগেরর।। ৭৪ কুক্লকের বর্ণহলে নাম ময় দারী। ৭৫ কবিন্নপ লাম ক্লাবে মুমি-মনোহারী॥ ৭৬ ফণিভূকা নাম মোৰ ব্ৰাঞ্চিল বাসুকী। ৭৭ আর এক নাম যোর হুইল ধানুকী 🕴 ৭৮ উদ্দালক নাম রাখে কিবরাল মোর। ৭১ জ্ঞান্তঃ আমার নাম রাখিল সন্থর II ৮০ मिक्नि (मर्ट्याटा नीथ इंग्र वारमचन्न । 🕞 ১ সৈতুৰক্ষে হয় নাম মোর রামেশ্বর 🕴 ৮২ ঘটিনা নগরে নাম দেব যোগেলর 🔭 ভক্ত বাখিল নাম উমা-মহেশব।। ১৪ কলধ্ব নাম রাখে ক্রণাসাগ্র: ৮৫ মম ভন্ডগণ বলে সংস্থাপ্তের সার 🕕 ৮৬ বামদেব মেন্ত্র নাম বাবে ভয়েশ্বর ৮৭ হুমগ্রীন নাম নাথে টাদ সমাগ্র। ৮৮ জৈমিনি রাখিল মেয়া নাম জাবকেশ। 🕪 ধহন্তরি মোর নাম রাখিল উদ্দেশ ॥ 🖜 দিকপালগণে নাম রাখিল গিবীশ। ১১ ল্ববিকশতি নাম ক্লাবে ব্যোসকেশ ৷ ১৭ দিননাথ নাম মোর কশাণ রাখিল। ১৩ বৈকুঠের পতি নাম নকুল ব্যাধিল।। ১৪ কালীয়াটে নাম মেয়ে নকলঈশ্বর । ১৫ পুরী তীর্থধ্যমে নাম ভুবন ইশ্বর । 🖫 🥹 গৌকুলেতে নাম মোর হয় লৈলেখন। ৯৭ मश्राटणाची माम (मात्र त्राट¥ विश्वततः । ७৮ কুপানিবি নাম রাখে রাখাবিনোদিনী 🕟 🔈 **ওকার আ**মার হাম রাখে সম্প্রীপনি ॥ ১০০। **তান্তের জীবন নাম রাখেন শ্রী**রায় ে ১০১ ক্ষেত-ভূধর নাম রাধেন ঘনশ্যাম।। ১০২ বা**ছাক্কতর** নাম রাখে বসুগণ

মহাসক্ষী নাম রাখে অশ্বি-নাশন।। ১০৪ অল্লেণ্ডে সম্ভোৰ বলি:এলা যে সম্ভোব। ১০৫ গ**লভ**ন বিশ্বদলে হুই পরিতোর। ১০৬ ভালতভোলা নাম বলি ডাকে ভক্তগণ। ১০৭ বুড়ানিব বল্ধি ব্যাড়াঞ্জ ডিন ডুবন ।৷ ১০৮ হর হর ব্যোম বলি<sub>ট</sub>রে ডাকে **আ**মারে পরিতুষ্ট বই সদা ভূঁহার উপরে।। অসংখ্য আমার নাম না হয় বর্ণন ৷ অষ্টোন্তর শতনার্ম করিনু কীর্তন ৷ **मत्तर्छ त्य छस्टि क**र्ति कन्न**रत्न** श**ेन**ः বেলা শেক নাই হয় তাহার ভবন निर्वापि इदेश (मेर्ड निर्वकीवी इस्र) লিব-বরে সেই জন মৃত্তিপদ পায়॥ गरमङ महाच्या जामि कविन वर्णम । यय नीम यय थान करा पूर्वक्य ॥ ইংকালে। সুখে রবে মরও ভূকনে। অস্বকাশে হবে গতি কৈলাস ভবনে॥ । শিৰের আট্রান্তর শতনাম সমস্থা

#### শিবের প্রশাম

(ওঁ) মহাদেকং মহান্যানং মহাগোলিনমীন্তর্।
মহালাশহরং দেবং মকারায় নমো নমঃ ॥
(ওঁ) নমন্তভাং বিরাপাক্ষ নমতে মিবাচক্ষ্য।
নমঃ শিশাকহন্তার বন্তহন্তার বৈ নমঃ ॥
নমঃ ত্রিশূলহন্তার মন্তপাশাংসিপাপ্রে ।
নমঃ ত্রিশেকানাথায় ভূতানাং পড়য়ে নমঃ ।
(ওঁ) বাশেকরার নরকার্শবেলারণায় ।
আন্প্রায় কর্নাময়সাগ্রার ॥
কর্পুরকৃষ্ণহবন্দেশ্বাটাগর্থা
পারিহা-শৃঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥
নমঃ শিবার শান্তার কার্ণভ্রয়হেত্ত্বে ।
নিবেশ্যামি চাক্ষানং তং গত্তি প্রমেশ্ব।



## শিবপুরাণে বিশিষ্ট স্থান ও চরিতাবলীর পরিচয়

১। নৈমিবারণ্য— যেখানে ভগবান বিষ্ণু নিমিষের মধ্যে দৈত্য-দানবদসকে নিহ্ন করে। বি নৈমিবারণ্যে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ ও কুলপতি শৌনকমুনির দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ আরম্ভ হয়। বি করেন স্থোতিমুনি ঋষিদের কাছে মহাভারতের পুশ্যকথা ও শিবপুরাণ কথা বর্ণনা করেন।

- ২। পদ্মধানি— ব্রন্ধার অপর নাম। বিষ্ণুর নাভিপন্ন হতে ধার উৎপত্তি অর্থাৎ পদ্ধ করি ক্রিনি (উৎপত্তিস্থল) সেই হলেন প্রকাপতি ব্রন্ধা।
- ৩। ক্রিলোচন—তিনটি লোচন অর্থাৎ চোখ যাঁহার। শিবের তিনটি লোচন থাকার জন্য **তাঁর ক্রন্য নাছ** দেব ত্রিলোচন।
- ৪। নীলকণ্ঠ সমূল মছনের বিব পান করার শিবের কণ্ঠ নীলবর্ণ হরেছিল বলেই তাঁর অশব করেছিল নীলকণ্ঠ।
- ৫। কৃত্তিবাস—কৃত্তি অর্থে চর্ম্ম জ্ঞার বাস অর্থে পরিধেয়। শিব ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করতেন করেই তাঁত জ্ঞার এক নাম কৃত্তিবাস। আবার কৃত্তিও বাস নামক দৈত্যকে বধের মন্ত্রণা দূর্গাকে দেওয়ার জন্য কৃতিক্ষেত্র বলা হয়।
- । কার্ত্রবীর্দ্য—হৈহয়দের অধিপতি ছিলেন কার্ত্রবীর্য্যার্চ্জুন। তাঁর রাজধানী ছিল মাইক্রই। তিনি
  অত্রির পুত্র দত্ততেয়ের করে এক হাজার হস্তের অধিকারী ছিলেন। কার্ত্রবীর্য্য ব্রাক্ষণ বিষেধী ছিলেন।
  পঁচাশী হাজার বছর রাজত্ব করার পর তিনি ব্রাক্ষণ পরশুরামের হাতে মারা যান।
- ৭। জাহ্নবী— ভগীরথ গলাকে আনয়নকালে যখন জহু মুনির আশ্রমের পাল দিয়ে আসছিলেন কৰন গলা খেয়াল বশতঃ মুনির আশ্রম ভাসিয়ে দেয়। মুনিবর সেই অবস্থা লক্ষ্য করে ক্রোধে গলাকে গ**ভূবে পান** করেন। পরে ভগীরথের কাতর অনুরোধে তুষ্ট হয়ে জহুমুনি নিজের জানু চিরে দেবী গলাকে মুক্তি ক্রো। তাই তাকে বলা হয় জাহ্নবী।
- ৮। অস্ত—সুধা। যাহা ভক্ষণ করলে শমন সদনে যেতে হয় না। দেবাসুর মিলে সমুদ্র মন্থন করার ফলে অমৃত ভাগু উখিত হয়। সেই অমৃত দেবগণ পান করে অমর হয়ে আছেন।
- ৯। কেতকী—সত্য যুগের আদিতে শ্বেতন্বীপে বিষ্ণু অনন্ত সুখী হওয়ার জন্য দীর্ঘদিন তপস্যায় বত ছিলেন। সেইকালে ব্রন্ধার সাথে সাক্ষাৎ হয়। ব্রন্ধা ও বিষ্ণুর মধ্যে কে বড় তাই নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতান্তর হয়। তাই শিবলিক দেহ ধারণ করে তাঁদের নিকট গিয়ে তাঁর লিক দেহের আদি উৎস সন্ধানে বিষ্ণুকে এবং উর্জভাগ পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য ব্রন্ধাকে আদেশ দেন। ব্রন্ধা লিকদেহের উর্জদিকে যেতে নক্ষ্মীঅংশে জাতা দক্ষ দুহিতা কেতকীকে পান এবং আর না উঠে উক্ত ফুলটিকে সঙ্গে নিয়ে বিষ্ণুর নিকট এসে জাত করান— তিনি শিবের মাধ্যা থেকে এটিকে নিয়ে এসেছেন। কেতকী ব্রন্ধার এই মিথ্যাকে সমর্থন করার শিব ক্ষমহলেন এবং কেতকীকে শাপ দিলেন যে কোন পূজায় কেতকী ফুল ব্যবহৃত হবে না। দেব পূজায় ব্যবহৃত না হলেও লোকপূজার ব্যবহৃত হবার জন্য কেতকী বহুকান যাবত শিবের আরাধনা করেন।
  - ১০। শচী—দেবরাজ ইন্সের ভার্য্যা। তিনি ছিলেন পুলোমা নামক মুনির কন্যা।

- ১১। নরনারায়ণ— প্রাচীনকালে দু'জন ঋষি ছিলেন। তাঁলের নাম— নর ও নারায়ণ। ধর্ম্ম ও অহিংসার যে সকল সন্তান ছিলেন তাঁদের সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন নর ও নারায়ণ। এককালে নর ও নারায়ণ বদরিকাশ্রামে তপস্যারত থাকায় দেবরাজ্ব তাঁদের নানাপ্রকার ভয় ও লোভ দেখিয়ে সাধনচ্যুত করতে ব্যর্থ হলেন। অবশেষে মেনকা, রস্তা ও তিলোজমার মত অপরীদের প্রেরণ করেন। নর ও নারায়ণ ইন্দ্রের মনের কথা বুখতে পেরে নিজেবের চরিত্র ও ক্ষমতা বোঝাবার জন্য একটি তৃণকে নিজ উরুতে ঘর্ষণ করে সৃষ্টি করলেন অন্যরার থেকেও অপরাপা সুন্দরী রমণী। তার নাম দিলেন উর্কালী। পরে ভাকে ইক্রের কাছে প্রেরণ করেন। পরের জন্ম আপরে তাঁরা অর্জ্ন ও কৃষ্ণ হয়ে জন্মান।
- ১২। সৃদর্শন বিকুর প্রসিদ্ধ চক্র। নিজ কন্যা সজার খার্থে বিশ্বকর্মা তার কুল যন্ত্রে সূর্য্যকে বসিয়ে। তেওঁ কমাবার জন্য কর্জন করতে থাকলে দ্বালশ সূর্য্যের সৃষ্টি হয়। সেই সূর্য্যের কর্জনকালে যে সকল ওঁড়ো পতিত হরেছিল সেগুলি নিয়ে বিশ্বকর্মা এবটি চক্রের সৃষ্টি করেন। সূর্য্যের অঙ্গ থেকে সৃষ্টি হওয়ায় তার নাম হয় সুনর্শন। সেই সুনর্শন চক্রটি জন্য সকল অগ্র অপেক্ষা ধারালো। সেই জন্ত্র বিশ্বকর্মা সূর্য্যকে দান করেন। পরে সূর্য্যকন্যা যমুনার বিয়ের ব্যোড়ক স্বরূপ তাহা নারায়ণকে দান করা হয়।
- ১৩। গৃহদেশী— ব্রন্ধা জরারাক্ষসীর নাম দিয়েছেন গৃহদেশী। বিশ্বাস ও ভক্তিভরে গৃহের দেওয়ালে জরারাক্ষসীর কল্লিড মূর্ত্তি অন্ধন করে রাখলে স্বববিষয়ে গৃহছের কল্যাণ হয়। এইরূপ গৃহদেবীকে অপমান করতো বধুদের পর্তপাত ঘটে।
- ১৪। একাদশ রুদ্ধ— গণদেবতা। অহির্ব্লয়, বিরুপান্ধ, রৈবত, হর, বছরূপ, ত্যুসক, সাবিত্র, ভয়ন্ত, পিনাকী, অজৈকপাদ ও সূরেশ্বর। তাদের জন্ম এবং নামকরণের ব্যাপারে বিভিন্ন শান্তে বিভিন্ন মতামত দৃষ্ট হয়। মহাভারতে তাঁরা স্থাপুর পুত্র হিসাবে বিভিন্ন নামে পরিচিত।
- ১৫। মৈনাক— মৈনাক বিমালয়ের ঔরসে মেনকার প্ত জ্বর্থাৎ পাবর্ধতীর ভাই। ঘটনা হল-সভাবুগে পাহাড়ের পাখা ছিল। তারা উড়তে পারত। তার ফলে মানুবের মনে কত ভয় ছিল। সহসা উড়ে গিয়ে কোথার কার উপর চেপে বসে। তাই দেবতাদের বিশেষ জনুরোধে দেবরাজ ইন্দ্র পর্বাতদের পাখা ফাটতে আরম্ভ করেন। মৈনাক তখন প্রনদেবের সহায়তায় সমুদ্রবক্ষে আত্মগোপন করে পক্ষচ্ছেদ হতে রেহাই পান। প্রম পুত্র হনুমান সীতা উদ্ধারের জন্য খখন বিশাল জলিও অতিক্রম করছিলেন তখন প্রনদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃ মৈনাক সমূদ্র থেকে মাখা তুলে তার উপর বিশ্রাম নিতে বলেন। কিন্তু হনুমান মৈনাককে ভার চলার পথে বাধা স্বরূপ মনে করে তাকে উপত্রে চলে যান।
- ১৬। মার্কণ্ডেয়—ভৃতর পূত্র বিধাতা। বিধাতার পূত্র মৃক্তু। মৃক্তৃর উরস্কাত ও ধূমাবতীর (শিলাবতী) গর্ভজাত পূত্র মার্কণ্ডেয়। ধ্যানযোগে মৃকত্র জানতে পারলেন তাঁর একমাত্র পূত্রের বয়স মাত্র সাত্ত বছর। তাই বেচে ও শাস্ত্রে পারদর্শী এই বালককে বাল্যকালে উপনয়ন দেওয়া হয়। উপনয়ন দীক্ষান্তে বালক সন্ত ধবিকে প্রণাম করতে গোলে তাঁরা মার্কণ্ডেয়কে চিরায়ু হবার আশীবেদি দান করেন। তারপর সাত বছর পরে বালকের আয়ু শেষের দিনে নিজেই শিবকে জড়িয়ে ধরে থাকেন। বসরাজ এসে তাঁর পাশান্ত ধারা য়ার্কণ্ডেয়কে বাঁধতে চেন্তা করলে শিবও বদ্ধ হন। সেই সময় শিব ত্রিশ্লাঘাতে হমকে বিনাশ করেন। তাই শিবের এক নাম মৃত্যুজ্ম। পরে শিব বর দিলেন মার্কণ্ডেয়র আয়ু হবে দশ কোটি বছর। চিরকাল বোল বছরেয় যুবকের মত শরীর ধারণ করে থাকবেন। তারপর দেবতাদের অনুরোধে শিব আবার মমকে

বাঁচিয়ে দিলেন। মার্কণ্ড বিষ্ণু পূজা করলে বিষ্ণু তাঁকে কিখলপ দেখান ও গীতোজবাদী ক্লান্ত তিনি প্রলয়কাল পর্যান্ত দেহু ধারণ করে থাকবেন।

১৭। পর্ব্বক—জনৈক প্রখ্যাত-শ্ববি। ব্রন্ধার মানসপুত্র প্রজ্ঞাপতি মরীচির ভার্য্যা সনুষ্ঠির ক্রিক্স পৌর্ণমাসের জন্ম হয়। আর পৌর্ণমাসের সাথে নারদের ভগ্নির বিবাহ হয়। তাঁদের দুই পুত্র ক্রিক্স ক্রিক্স হলেন বিরক্তস ও পর্ববর্ত। সুত্রয়ং পর্ববর্ত মুনি নারদের ভাগিনেয়।

১৮। তৃগুরাম—ভৃগুবংশের শ্ববি জমর্দগ্রির উরসে এবং মেনকার গর্ভজাত পুত্র পরক্রমে। তিন্দু একুশবার ধরাবক্ষ থেকে ক্ষত্রিয় বংশগুলিকে নির্মূল করেছিলেন। মহাশক্তিশালী কার্জবীর্বার্ক্ত ক্রিছিল ক্রেছিল ক্রিছিল ক্রিছি

১৯। বিপুরাসুর—তারকাসুর নিধন হওয়ার পর তাঁর তিন পুত্র তারকান্দ, কমলান্দ, বিদ্বাদী কিটামহ ব্রমাকে তপস্যা করে বর পান যে তাঁরা যে যে নগরীতে বসবাস করবেন সেওলি ক্রেই হানান্তরিত করা যায়। কথিত আছে এই তিনটি নগর একসঙ্গে যখন মিলিত হবে এবং এক বান জিবকৈ যে তেঁদ করতে পারবে সেই ব্যক্তিই পারবে তিন অসুরকে নিধন করতে। মহানের তাঁর বানে তিনটি নগর তেদ করে পশ্চিম সাগরে নিকেল করে অসুরদের নিধন করেন। বিশ্বনান্তর করায় তাঁর নাম হয় ব্রিপুরারি।

২০। কামধেনু — কামধেনু স্বর্গের গাভী। দেবীরূপে পূজিতা হন। তাঁর কাছে বে বে বস্তু প্রাৰ্থন করবে সেই বস্তু প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তাঁকে নন্দিনীও বলা হয়। প্রজাপতি কশ্যপের উরসে দক্ষকন্যা সুক্রতির কর্ত্ত রোহিনীর জন্ম। শূরসেনের উরসে রোহিনীর গর্ডে কামধেনুর জন্ম।

২১। তারকাসুর তার নামক বিখ্যাত এক অসুবের পুত্র তারকাসুর। তার মাত্রের নাম কর্মের। ব্রশার বরে দেবতাদের শায়েন্তা করার জন্য তারকাসুবের জন্ম।

২২। শ্রীকৃষ্ণ দাপরলীলায় যদ্বংশের বসুদেবের পুত্ররূপে এসেছিলেন গোলোকপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর মায়ের নাম ছিল দেবকী। তিনি বৃন্ধাবনে গোপ-গোপীদের সাথে বছবিধ লীলা করেন। শিককলে তিনি পুতনা নামী রাক্ষসীকে নিধন করেন। বাল্যকালে বকাসুর, অধাসুর, তৃণাবর্তাসুর নামক শক্তিশানী দৈতাদের নিধন করেছিলেন অনায়াসে। তিনিই দমন করেন বিষাক্ত কালীয় নাগ।গোবর্দ্ধনগিরি ধারন করে কৃষ্ণ বৃষ্টি ও বক্তপাতের হাত থেকে গোকুলবাসীকে রক্ষা করেন। তাঁর রথের সার্থির নাম দারক। তাঁর যোল হাজার রমণী ছিল। তাঁর ইচ্ছায় বানকন্যা উষাকে তাঁর পৌত্র ভার্যার্রূপে লাভ করেছিলেন। স্বরং অনস্তদেব দাদা বলরায় রূপে তাঁর লীলাসহচর হয়ে অবতীর্ণ হন। তিনিই ছিলেন সে যুগের পুকরোক্স।

২৩। জমদন্ধি স্থাচিক ঋষির ঔরসে গাধীরাজ কন্যা সত্যবতীর গর্ভে জন্ম। জমদন্মি পৃথিবীতে মানুবের চলার সুবিধা হেতু ছাতা ও জুতার সৃষ্টি করেন। প্রসেনজিতের পালিতাকন্যা রেগুকা ছিলেন তাঁর দ্রী।

২৪। **চিত্রওও**— ৰম রাজার করনিক। ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গ থেকে এই মহান ব্যক্তির জন্ম। তিনি চতীকার সাধনা করে চিরজীবি ও পরোপকারী স্বাধীকারস্থ বর লাভ করেন। তিনি ইরাবতী ও দক্ষিণা নামক দুই ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁদের গর্তে বারোজন কায়স্থের জন্ম হয়।

২৫। **বালী** সেক্সপর্বতে যোগাসনে অবস্থানকালে ব্রক্ষার চোখের জলে ক্ষক্রজা নামক এক বানরের

জন্ম হয়। একসময় ঋকরজা জলাশয়ে নিজের ছায়া দেখে খাঁপ দিলে অতি অপরাপা সুন্দরী রমণীতে পরিণত হন। দেববাজ ও দিনমণি তাঁকে দেখে কামবণে আকৃষ্ট হলে উভয়ের রেতঃ পতন হলে ইদ্রের বীর্ঘ্য কেশে ও সূর্যোর বীর্যা সুন্দরী ঋক্ষরজার গলদেশে পতিত হয়।সেই কারণে সম্ভক্ষে বালী ও গ্রীবায় সূত্রীবের জন্ম হয়।

২৬। যক্ষেশ্বর—অমৃত লাভ করে গবির্বত দেবতাদের গর্কব থবর্ব করার জন্য মহাদেব এক সময় যক্ষেশ্বর মূর্ত্তি ধারণ করে মাটিতে পড়ে থাকা একটি তৃণখণ্ডকে অমর ও শক্তিশালী দেবতাদের তুলতে বললেন। কিন্তু কোন দেবতা দে কাজ করতে সক্ষম হলেন না। দেবতাদের সেকারণ দর্গ চূর্ণ হয়ে গেল। মহাদেবের এই যক্ষেশ্বর মূর্ত্তি অদ্যাবধি দেবলোকে পূজা হয়ে থাকে।

